॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

॥<u>শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ॥</u>

॥শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত॥

অনুবাদ : শ্রীযুক্ত সুমন্ত ঠাকুর (গোস্বামী)

(এল. এল. বি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ)

# BANGLADARSHAN.COM

আপনার প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে এই মহান গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করুন। ব্যয় নামমাত্র। যোগাযোগ করুন: contact@bangladarshan.com

# ॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ ॥নবম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত॥

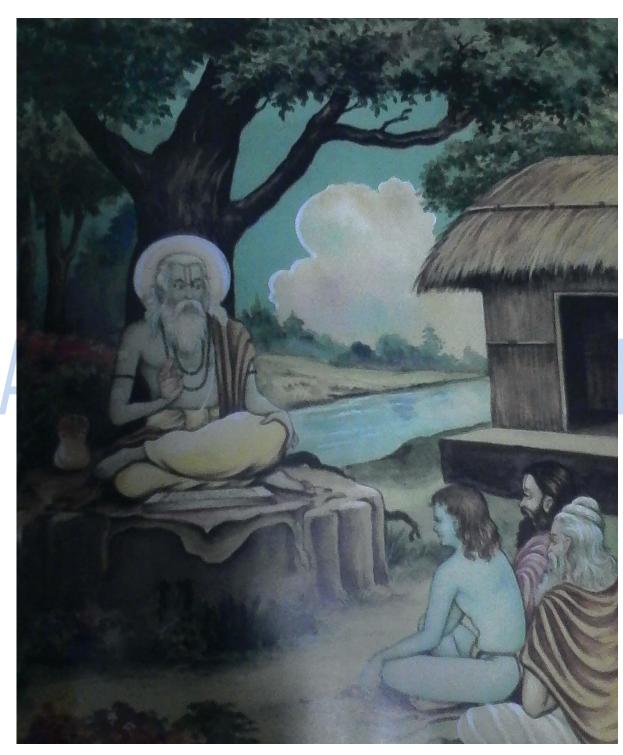

B

# ॥ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥

# ॥শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্॥

॥नवभः ऋकः॥

প্রথম অধ্যায়

# বৈবস্বত মুনির পুত্র রাজা সুদ্যুশ্নের কথা

### রাজোবাচ

মন্বন্তরাণি সর্বাণি তুয়োক্তানি শ্রুতানি মে। বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ॥ ৯-১-১

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন ভগবন্! আপনি সব মন্বন্তরের এবং সেই সব মন্বন্তরে অনন্তবীর্য ভগবান শ্রীহরির ঐশ্বর্যপূর্ণ লীলাসকল বর্ণনা করলেন, আমি সে সবই শ্রবণ করলাম। ৯-১-১

যোহসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ।

জ্ঞানং যোহতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া॥ ৯-১-২

স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্।

ত্বত্তস্য সুতাশ্চোক্তা ইক্ষাকুপ্রমুখা নৃপাঃ॥ ৯-১-৩

দ্রাবিড়দেশের অধিপতি রাজর্ষি সত্যব্রত পূর্বকল্পের শেষভাগে পরমপুরুষ ভগবানের সেবাদ্বারা জ্ঞানলাভ করেন এবং তিনিই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র মনু অর্থাৎ বৈবস্বত মনু হয়েছেন একথা আপনার কাছে জানলাম। ইক্ষ্বাকু প্রমুখ রাজগণ ওই বৈবস্বত মনুর পুত্র তাও আপনি বলেছেন। ৯-১-২-৩

> তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশ্যানুচরিতানি চ। কীর্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রমতাং হি নঃ॥ ৯-১-৪

হে ব্রহ্মন্! আপনি এখন কৃপা করে সেই সব রাজাদের পৃথক পৃথক বংশ ও বংশানুচরিত বিস্তারিতভাবে কীর্তন করুন। হে মহাভাগ! সেই সব কাহিনী শ্রবণ করতে আমি নিত্য অভিলাষী। ৯-১-৪

যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে।

তেষাং নঃ পুণ্যকীর্তীনাং সর্বেষাং বদ বিক্রমান্॥ ৯-১-৫

এই বৈবস্বত মনুর বংশে যাঁরা পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হবেন এবং যাঁরা বর্তমানে অবস্থান করছেন –সেই সব পুণ্যকীর্তি মহাত্মাদের পরাক্রম আমার কাছে বর্ণনা করতে আজ্ঞা হোক। ৯-১-৫

## সূত উবাচ

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্।

পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্জ্কঃ পরমধর্মবিৎ॥ ৯-১-৬

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এই প্রশ্ন রাখলেন, তখন পরমধর্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ শুকদেব বলতে আরম্ভ করলেন। ৯-১-৬

## শ্রীশুক উবাচ

শ্রমতাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্যেণ পরন্তপ।

ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ৯-১-৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! মনুর বংশ-বিবরণ সংক্ষেপে বলছি, শ্রবণ করো। কারণ বহু শত বৎসরেও বিস্তারিতভাবে এই বংশবিবরণ বলা যাবে না। ৯-১-৭

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ।

স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেহন্যন্ন কিঞ্চন॥ ৯-১-৮

যে পরমপুরুষ শ্রীহরি উত্তম অধম সকল প্রাণীর আত্মা, মহাপ্রলয়ের সময় কেবল তিনিই ছিলেন, এই বিশ্ব কিংবা তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ৯-১-৮

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোশো হিরণায়ঃ। তস্মিঞ্জজ্ঞে মহারাজ স্বয়স্তূশ্চতুরাননঃ॥ ৯-১-৯

হে মহারাজ! সৃষ্টিকালে তাঁর নাভি থেকে এক হিরণায় কমলকোষ সমুৎপন্ন হয়। চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই পদা থেকে উৎপন্ন হন। ৯-১-৯

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ।

দাক্ষায়ণ্যাং ততোহদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ॥ ৯-১-১০

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি জন্মগ্রহণ করলেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের ঔরসে তাঁর ধর্মপত্নী দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে বিবস্বানের (সূর্যের) জন্ম হয়। ৯-১-১০

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত।

শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্॥ ৯-১-১১

ইক্ষ্বাকুনৃগশর্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্।

নরিষ্যন্তং পৃষধ্রং চ নভগং চ কবিং বিভুঃ॥ ৯-১-১২

বিবস্বানপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেন। হে পরীক্ষিৎ! পরম মনস্বী রাজা শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম দেন। তাঁদের নাম–ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করুষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি। ৯-১-১১-১২

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্বং বসিষ্ঠো ভগবান কিল।

মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোৎ প্রভু॥ ৯-১-১৩

বৈবস্বত মনু প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পরে মহাশক্তিশালী ভগবান বশিষ্ঠ মনুর পুত্রোৎপত্তির জন্য মিত্রাবরুণের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। ৯-১-১৩ তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত। দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা॥ ৯-১-১৪

ওই সময়ে শ্রাদ্ধদেব মনুর পত্নী শ্রদ্ধা শুধুমাত্র দুধ পান করে জীবন-ধারণ করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে হোতার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আমার যেন কন্যা সন্তান হয় সেইভাবে আহুতি প্রদান করুন।' ৯-১-১৪

প্রেষিতো২ধ্বর্যুণা হোতা ধ্যায়ংস্তৎ সুসমাহিতঃ।

হবিষি ব্যচরৎ তেন বষট্কারং গৃণন্দ্বিজঃ॥ ৯-১-১৫

অনন্তর অধ্বর্য্য নামক ঋত্বিক সেই অনুযায়ী হোতাকে যজ্ঞ করতে আদেশ করলে সেই হোতৃব্রাহ্মণ হবি গ্রহণ করে সুসমাহিত চিত্তে মনুপত্নী শ্রদ্ধার প্রার্থীত বিষয়ই চিন্তা করতে করতে মুখে বষট্কার উচ্চারণ করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন। ৯-১-১৫

হোতুস্তদ্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ।

তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিহ্রষ্টমনা গুরুম্॥ ৯-১-১৬

হোতার এই বিপরীত আচরণে, অর্থাৎ মনুর সংকল্প ছিল পুত্রপ্রাপ্তির কিন্তু হোতৃব্রাহ্মণ শ্রদ্ধার প্রার্থনানুসারে কন্যাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আহুতি দিলেন, ফলে ইলা নামে এক কন্যার উৎপত্তি হল। সেই কন্যাকে দেখে শ্রাদ্ধদেব মনু প্রীত না হয়ে গুরুদেব বশিষ্ঠকে বললেন। ৯-১-১৬

ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্।

বিপর্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ব্রক্ষবিক্রিয়া॥ ৯-১-১৭

ভগবন্! এ কী হল? আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মের বিপরীত ফল কেমন করে হল? এ তো বড় দুঃখের ব্যাপার! এইভাবে মন্ত্রের বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়। ৯-১-১৭

> যূয়ং মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ। কুতঃ সংকল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেশ্বিব॥ ৯-১-১৮

আপনারা মন্ত্রজ্ঞ, তদুপরি জিতেন্দ্রিয়। তপস্যারূপ অগ্নিতে আপনাদের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেছে। দেবতাদের বাক্যের অন্যথা হওয়া যেমন অসম্ভব সেই রকম আপনাদের ক্রিয়ার বৈষম্যও অসম্ভম। তাহলে এই সংকল্পবৈষম্য কেমন করে সম্ভব হল? ৯-১-১৮

তন্নিশম্য বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ।

হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্॥ ৯-১-১৯

হে পরীক্ষিং! মনুর ওই কথা শুনে প্রপিতামহ ভগবান বশিষ্ঠ হোতার বিপরীত সংকল্পের কথা বুঝতে পেরে বৈবস্বত মনুকে বললেন। ৯-১-১৯

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ।

তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজাস্ত্বং স্বতেজসা॥ ৯-১-২০

হে রাজন্! হোতার বিপরীত সংকল্পের ফলেই এই বৈষম্য ঘটেছে। যাই হোক, আমার নিজের তপস্যার প্রভাবে আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পুত্র দেব। ৯-১-২০

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ।

অস্টোষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্তৃকাম্যয়া॥ ৯-১-২১

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাকীর্তিশালী ভগবান বশিষ্ঠ তখন কৃতনিশ্চয় হয়ে সেই ইলা নামের কন্যার পুরুষত্ব কামনা করে পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। ৯-১-২১

তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

দদাবিলাভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্যভঃ॥ ৯-১-২২

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠকে তাঁর অভিলিষিত বর প্রদান করলেন। তার ফলে সেই কন্যাই সুদ্যুদ্ধ নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে রূপান্তরিত হল। ৯-১-২২

স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে।

বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্॥ ৯-১-২৩

হে মহারাজ! সেই সুদ্যুম্ন একদা সিন্ধুদেশোৎপন্ন ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ার্থ বনে ভ্রমণ করছিলেন। ৯-১-২৩

প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাডুতান্।

দংশিতোহনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্॥ ৯-১-২৪

সেই বীরপুরুষ সুদ্যুম্ন বর্মাবৃত হয়ে মনোজ্ঞ ধনু ও অত্যাশ্চর্য শরসমূহ হাতে নিয়ে মৃগযথের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে উত্তর দিকে বহুদূর চলে গোলেন। ৯-১-২৪

স কুমারো বনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ।

যত্রাস্তে ভগবাঞ্চর্বো রমমাণঃ সহোময়া॥ ৯-১-২৫

অবশেষে তিনি মেরু পর্বতের পাদদেশে এক বনে গিয়ে হাজির হলেন। ভগবান শংকর পার্বতীর সাথে সেই বনে বিহার করছিলেন। ৯-১-২৫

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা।

অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বং চ বড়বাং নৃপ॥ ৯-১-২৬

সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই বীরবর সুদ্যুম্ন দেখলেন যে তিনি নিজে স্ত্রীরূপে এবং তার ঘোড়াটি ঘোটকিতে পরিণত হয়েছে। ৯-১-২৬

তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিঙ্গবিপর্যয়ম্।

দৃষ্টা বিমনসোহভূবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্॥ ৯-১-২৭

হে পরীক্ষিৎ! সুদ্যুম্মর সাথে সাথে তাঁর অনুচরগণও অকস্মাৎ নিজ নিজ লিঙ্গবিপর্যয় দেখতে পেলেন। তারা একে অপরকে দেখতে দেখতে বিমনা হয়ে পড়লেন। ৯-১-২৭

### রাজোবাচ

কথমেবংগুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ।

প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৯-১-২৮

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন হে মুনিবর! ওই জায়গাটিতে ওই রকম হওয়ার কারণ কী? কোন্ ব্যক্তিই বা সেই জায়গাকে ওই রকম গুণযুক্ত করেছিল? এই বিষয়ে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, আপনি দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। ৯-১-২৮

## শ্রীশুক উবাচ

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ।

দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্বন্তঃ সমুপাগমন্॥ ৯-১-২৯

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন্। একদা ব্রতধারী ঋষিগণ ভগবান মহাদেবকে দর্শনের ইচ্ছায় স্বতেজের প্রভাবে দিকসকলের অন্ধকার দূর করে ওই বনে গিয়ে উপস্থিত হন। ৯-১-২৯

তান্ বিলোক্যাম্বিকাদেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভূশম্।

ভর্তুরঙ্কাৎ সমুখায় নীবীমাশ্বথ পর্যধাৎ॥ ৯-১-৩০

সেই সময়ে অম্বিকাদেবী বিবস্ত্রা ছিলেন। সহসা ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বামীর কোল থেকে উঠে পড়ে বস্ত্র পরিধান করলেন। ৯-১-৩০

ঋষয়োহপি তয়োবীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।

নিবৃতাঃ প্রযযুক্তস্মান্নরনারায়ণাশ্রমম্॥ ৯-১-৩১

ঋষিরাও দেখলেন যে ভগবান গৌরীশংকর তখন ক্রীড়াভিনিবেশে রত রয়েছেন সুতরাং তাঁরা সেখান থেকে প্রস্থান করে নরনারায়ণের আশ্রমে গেলেন। ৯-১-৩১

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া।

স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ ভবেদিতি॥ ৯-১-৩২

সেই সময়ে ভগবান মহাদেব প্রিয়ার প্রীতিকামনায় অর্থাৎ পার্বতীদেবীর সন্তোষ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন থেকে আমি ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষ এইখানে প্রবেশ করবে, প্রবেশমাত্রই সে স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। ৯-১-৩২

তত ঊর্ধ্বং বনং তদ্ বৈ পুরুষা বর্জয়ন্তি হি।

সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্ বনম্॥ ৯-১-৩৩

হে পরীক্ষিৎ সেই থেকে কোনো পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে না। এদিকে রাজা সুদ্যুম্ন অনুচরদের সাথে স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হয়ে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ৯-১-৩৩

অথ তামাশ্রমাভ্যাশে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্।

স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ॥ ৯-১-৩৪

সেই সময় শক্তিশালী বুধ দেখতে পেলেন যে স্ত্রীগণে পরিবৃতা এক সুন্দরী রমণী তাঁর আশ্রমের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর মনে কামনার উদ্রেক হল এবং তিনি সেই সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে পাওয়ার অভিলাষ করলেন। ৯-১-৩৪

সাপি তং চকমে সুক্রঃ সোমরাজসুতং পতিম্।

স তস্যাং জনয়ামাস পুরুরবসমাত্মজম্॥ ৯-১-৩৫

সেই রমণীও চন্দ্রপুত্র বুধকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হলেন। তখন বুধ তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাঁর গর্ভে পুরুরবা নামে একটি পুত্র উৎপন্ন করলেন। ৯-১-৩৫

এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুস্নো মানবো নৃপঃ।

সম্মার স্বকুলাচার্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম॥ ৯-১-৩৬

মনুপুত্র রাজা সুদ্যুম্ন স্ত্রীশরীরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে ওই অবস্থায় তিনি তাঁর কুলাচার্য বশিষ্ঠদেবকে স্মরণ করেছিলেন। ৯-১-৩৬

স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ।

সুদ্যুম্ব্যাশয়ন্ পুংস্কুমুপাধাবত শঙ্করম্॥ ৯-১-৩৭

ভগবান বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের ওই অবস্থা দেখে অত্যন্ত কৃপান্বিত হয়ে, সুদ্যুম্নকে পুরুষত্ব প্রদানের কামনা করে ভগবান শংকরের আরাধনা করতে লাগলেন। ৯-১-৩৭

তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্।

স্বাং চ বাচমৃতাং কুর্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে॥ ৯-১-৩৮

হে রাজন্! বশিষ্ঠের আরাধনায় ভগবান শংকর পরিতৃষ্ট হয়ে, বশিষ্ঠের প্রীতি উৎপাদন করে নিজ বাক্যের সত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন। ৯-১-৩৮

## মাসং পুমান্ স ভবিতা মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ। ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুশ্লোহবতু মেদিনীম্॥ ৯-১-৩৯

হে বশিষ্ঠ! তোমার গোত্রজ এই সুদ্যুন্ন একমাস পুরুষ হবে ও একমাস স্ত্রী হয়ে থাকবে। এইপ্রকার ব্যবস্থানুসারে সে ইচ্ছানুরূপ পৃথিবী পালন করুক। ৯-১-৩৯

> আচার্যানুগ্রহাৎ কামং লদ্ধা পুংস্কৃং ব্যবস্থয়া। পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন স্ম তং প্রজাঃ॥ ৯-১-৪০

এইভাবে বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ওইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে রাজা সুদ্যুদ্ধ অভিলষিত পুরুষত্ব লাভ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। কিন্তু যখনই তিনি নারী হতেন সেইমাসে লজ্জাবশত তিনি গোপনে থাকতে বাধ্য হতেন। প্রজাবৃন্দ এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হল না। ৯-১-৪০

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ সুতাস্ত্রয়ঃ।

দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্মবৎসলাঃ॥ ৯-১-৪১

তাঁর তিন পুত্র হয়–উৎকল, গয় ও বিমল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাঁরা দাক্ষিণাত্যের দেশসমূহের রাজা হলেন। ৯-১-৪১

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভু।

পুরুরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্॥ ৯-১-৪২

অনন্তর বহুকাল বাদে বার্ধক্য উপস্থিত হলে প্রতিষ্ঠান দেশের অধিপতি সুদ্যুন্ন নিজ পুত্র পুরুরবাকে রাজত্ব দান করে তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করলেন। ৯-১-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ইলোপাখ্যানে প্রথমোহধ্যায়ঃ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## পৃষধ্র প্রভৃতি মনুর পাঁচ পুত্রের বংশ বিবরণ

## শ্রীশুক উবাচ

এবং গতে২থ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে।

পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ॥ ৯-২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে সুদ্যুদ্ধ যখন তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন তখন বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় যমুনাতীরে বসে শতবৎসরব্যাপী তপস্যা করলেন। ৯-২-১

ততোহযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্।

ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্ পুত্রাল্লেভে স্বসদৃশান্ দশ। ৯-২-২

তারপর তিনি অপত্যলাভের জন্য সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করলেন; তার ফলে তাঁর আত্মতুল্য দশটি পুত্র লাভ হয়। দশজনের মধ্যে ইক্ষ্ণাকু জ্যেষ্ঠ। ৯-২-২ পৃষধ্ৰস্ত মনোঃ পুত্ৰো গোপালো গুৰুণা কৃতঃ।

পালয়ামাস গা যতো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ॥ ৯-২-৩

সেই দশজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল পৃষধ্র। গুরুদেব বশিষ্ঠ তাঁকে গোপালনে নিযুক্ত করেছিলেন, তাই তিনি রাত্রিতে খড়াহাতে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে (বীরাসন ব্রত ধারণ করে) গো সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ৯-২-৩

একদা প্রাবিশদ্ গোষ্ঠং শার্দূলো নিশি বর্ষতি।

শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্বজে॥ ৯-২-৪

একদিন রাত্রিকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার মধ্যে একটি বাঘ গোষ্ঠে ঢুকে পড়ল। শুয়ে থাকা গো-সকল ভয়ে লাফিয়ে উঠে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল। ৯-২-৪

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা।

তস্যাস্তৎ ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোহভিসসার হ॥ ৯-২-৫

মহাবলশালী বাঘটি একটি গাভীকে আক্রমণ করলে গাভীটি ভয়াতুরা হয়ে কাতর আর্তনাদ করতে থাকে। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র গাভীটির কাছে দৌড়ে এলেন। ৯-২-৫

খড়ামাদায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি।

অজানমচ্ছিনোদ্ বভ্রোঃ শিরঃ শার্দূলশঙ্কয়া॥ ৯-২-৬

একে তো রাত্রিকাল, তার ওপর দুর্যোগের ঘনঘটা, আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে পৃষধ্র খড়াাঘাতে ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীটিরই মস্তক ছেদন করে ফেললেন। ৯-২-৬

> ব্যাঘ্রোহপি বৃক্ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ। নিশ্চক্রাম ভূশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্॥ ৯-২-৭

খড়োর মাথার আঘাতে বাঘটিরও কান কেটে যায়। রক্তক্ষরণ হতে হতে বাঘটা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। ৯-২-৭

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা।

অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বজ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ॥ ৯-২-৮

শত্রুনাশন পৃষধ্র ভেবেছিলেন যে বাঘটিই নিহত হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালে তিনি দেখলেন যে বাঘের বদলে গাভীটিই নিহত হয়েছে। ফলে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন। ৯-২-৮

তং শশাপ কুলাচার্যঃ কৃতাগসমকামতঃ।

ন ক্ষত্রবন্ধঃ শূদ্রস্ত্বং কর্মণা ভবিতামুনা॥ ৯-২-৯

যদিও রাজকুমার পৃষধ্রের এই অপরাধ অজ্ঞানকৃত, তবুও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তাকে অভিসম্পাত করলেন যে 'এই গর্হিত কার্যের ফলে তুই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও হতে পারবি না, শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবি।' ৯-২-৯

এবং শপ্তস্ত গুরুণা প্রত্যগৃহ্লাৎ কৃতাঞ্জলিঃ।

অধারয়দ্ ব্রতং বীর ঊর্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্॥ ৯-২-১০

গুরুকর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হলেও পৃষধ্র করজোড়ে সেই অভিশাপ স্বীকার করলেন এবং তারপর চিরদিনের মতো মুনিজনপ্রিয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করলেন। ৯-২-১০

বাসুদেবে ভগবতি সর্বাত্মনি পরে২মলে।

একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্বভূতসুহৃৎ সমঃ॥ ৯-২-১১

তিনি সর্বভূতের সুহৃৎ এবং সমদর্শী হয়ে ভক্তির দ্বারা সর্বাত্মা নির্মল পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেবের একনিষ্ঠ ভক্তি লাভ করলেন। ৯-২-১১

বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোহপরিগ্রহঃ। যদৃচ্ছয়োপপশ্লেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ॥ ৯-২-১২

তিনি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হলেন এবং প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরিগ্রহশূন্য হয়ে যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ দ্বারাই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। ৯-২-১২

আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ।

বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ॥ ৯-২-১৩

তদনন্তর ভগবত্তুজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়ে পৃষধ্র জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাহিত করে কখনো কখনো জড়, অন্ধ ও বধিরের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। ৯-২-১৩

এবংবৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুখিতম্।

তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ॥ ৯-২-১৪

এইরকম নিরাসক্তবৃত্তি ও মুনিভাবাপন্ন হয়ে থাকাকালে একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন যে বনে দাবানল জ্বলছে। পৃষধ্র সেই দাবাগ্নিতে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দিয়ে ভস্মীভূত করে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হলেন। ৯-২-১৪

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিঃস্পৃহো বিসূজো রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্।

নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ॥ ৯-২-১৫

মনুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কবি, তিনি কৈশোর বয়সেই বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে বন্ধুবান্ধবদের সাথে বনে গমন করেন

এবং হৃদয়স্থিত স্বরংপ্রকাশ প্রমাত্মায় চিত্ত নিবেশিত করে, তাঁর আরাধনায় প্রমপদ প্রাপ্ত হন। ৯-২-১৫

কর্মবান্যানবাদাসন্ কার্যমাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ। উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ॥ ৯-২-১৬

মনুর পুত্র কর্মের থেকে কার্ম্য নামক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তাঁরা অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত, ধর্মপ্রেমী এবং উত্তরাপথ দেশের রক্ষক হয়েছিলেন। ৯-২-১৬

ধৃষ্টাদ্ ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।

নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ॥ ৯-২-১৭

ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, তাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। নৃগ নামে মনুর পুত্র থেকে সুমতির জন্ম হয়, সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতির পুত্র হলেন বসু। ৯-২-১৭

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা।

কন্যা চৌঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্॥ ৯-২-১৮

বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান্। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান্ এবং কন্যার নাম ওঘবতী। ওঘবতীর বিবাহ হয় সুদর্শন রাজার সাথে। ৯-২-১৮

চিত্রসেনো নরিষ্যস্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোহভবৎ।

তস্য মীদ্বাংস্ততঃ কূর্চ ইন্দ্রসেনস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-২-১৯

মনুপুত্র নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন, চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র মীঢ়বান্, মীঢ়বানের পুত্র কুর্চ এবং কুর্চের পুত্র ইন্দ্রসেন। ৯-২-১৯

বীতিহোত্রস্ক্রিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ।

উক্লশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোহভবৎ॥ ৯-২-২০

ইন্দ্রসেনের পুত্র বীতিহোত্র, তার পুত্র সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবার পুত্র উরূশ্রবা আর উরূশ্রবার পুত্র হলেন দেবদত্ত। ৯-২-২০

## ততোহগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ। কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ॥ ৯-২-২১

দেবদত্তের পুত্রের নাম অগ্নিবেশ্য – যিনি স্বয়ং অগ্নিদেব ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অগ্নিবেশ্যই কানীন্ ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত ঋষি হয়েছিলেন। ৯-২-২১

ততো ব্ৰহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ।

নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু॥ ৯-২-২২

হে পরীক্ষিং! এই অগ্নিবেশ্য থেকে 'আগ্নিবেশ্যায়ন' নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগোত্র সমুৎপন্ন হয়েছে। এই পর্যন্ত আমি নরিষ্যন্তের বংশের বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশাবলি বলছি, শোনো। ৯-২-২২

নাভাগো দিষ্টপুত্রোহন্যঃ কর্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।

ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ॥ ৯-২-২৩

দিষ্টের পুত্রের নাম ছিল নাভাগ। পরে আমি যে নাভাগের কথা বলব, এই নাভাগ সেই নন। এই নাভাগ কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এঁর পুত্র ভলন্দন; ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি। ৯-২-২৩

বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ।

ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ॥ ৯-২-২৪

বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু আর প্রাংশুর পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ, আর চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি। ৯-২-২৪

BANG

বিবিংশতিসুতো রস্তঃ খনিনেত্রোহস্য ধার্মিকঃ।
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপ॥ ৯-২-২৫
তস্যাবীক্ষিৎ সুতো যস্য মক্তত্তক্তবর্ত্যভূৎ।

সংবর্তোহ্যাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ॥ ৯-২-২৬

বিবিংশতির পুত্র রস্ত, আর রস্তের পুত্র খনিনেত্র—এঁরা দুজনেই পরম ধার্মিক ছিলেন। খনিনেত্রের পুত্র করন্ধম এবং করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিৎ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত রাজচক্রবর্তী ছিলেন। মরুত্তকে দিয়ে অঙ্গিরাপুত্র মহাযোগী সম্বর্ত ঋষি যজ্ঞ করিয়েছিলেন। ৯-২-২৫-২৬

মক্ত্বস্য যথা যজো ন তথান্যস্য ক\*চন।

সর্বং হিরণায়ং ত্বাসীদ্ যৎ কিঞ্চ্চাস্য শোভনম্॥ ৯-২-২৭

মরুত্ত রাজার যজ্ঞের মতো যজ্ঞ আর কেউ সম্পন্ন করেনি। ওই যজ্ঞের ছোট বড় পাত্র এবং অন্যান্য বস্তু সবই অতীব সুন্দর ও স্বর্ণনির্মিত ছিল। ৯-২-২৭

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।

মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ॥ ৯-২-২৮

সেই যজে দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান করে মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রাপ্তিতে ব্রাক্ষণগণ পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ওই যজে মরুদৃগণ পরিবেশনকারীর কাজ করেছিলেন আর বিশ্বদেবগণ সভাসদ হয়েছিলেন। ৯-২-২৮

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্ রাজ্যবর্ধনঃ।

সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ॥ ৯-২-২৯

মরুত্তের পুত্র দম। দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, তাঁর পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র নর। ৯-২-২৯

তৎসুতঃ কেবলস্তমাদ্ বন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ। বন্ধুস্তস্যাভবদ্ যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ॥ ৯-২-৩০

নরের পুত্র কেবল, তার পুত্র বন্ধুমান, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বন্ধু, বন্ধুর পুত্র রাজা তৃণবিন্দু। ৯-২-৩০

তং ভেজেহলমুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্।

বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেড়বিড়াভবৎ॥ ৯-২-৩১

তৃণবিন্দু ভূরি ভূরি গুণে বিভূষিত ছিলেন। অপ্সরাশ্রেষ্ঠ অলমুষা দেবী তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন; অলমুষার গর্ভে তৃণবিন্দুর কয়েকটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ইড়চিড়া উৎপন্ন হয়। ৯-২-৩১

তস্যামুৎপাদয়ামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্।

প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ॥ ৯-২-৩২

যোগেশ্বর বিশ্রবাঋষি তাঁর পিতা পুলস্ত্যঋষির থেকে পরমবিদ্যা লাভ করে ইড়চিড়ার গর্ভে লোকপাল কুবেরকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করেন। ৯-২-৩২

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধ্যুকেতুশ্চ তৎসুতাঃ।

বিশালো বংশকৃদ্ রাজা বৈশালীং নির্মমে পুরীম্॥ ৯-২-৩৩

নিজপত্নীর গর্ভে মহারাজ তৃণবিন্দুর তিনটি পুত্র জন্মায় –বিশাল, শূন্যবন্ধু আর ধূমকেতু। এদের মধ্যে রাজা বিশালই বংশরক্ষা করেন এবং বৈশালী নামক নগরীর পত্তন করেন। ৯-২-৩৩

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূমাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ। তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ॥ ৯-২-৩৪ বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তার পুত্র ধূমাক্ষ, ধূমাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের দুই পুত্র –কৃশাশ্ব ও দেবজ। ৯-২-৩৪

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোহভূদ্ যোহশ্বমেধৈরিডড়স্পতিম্।

ইষ্ট্রা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্॥ ৯-২-৩৫

কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত। তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর পরমপুরুষের আরাধনা করে যোগেশ্বরগণের লভ্য অতি উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৯-২-৩৫

সৌমদত্তিস্ত সুমতিস্তৎসুতো জনমেজয়ঃ।

এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ॥ ৯-২-৩৬

সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। এরা সকলে রাজা তৃণবিন্দুর কীর্তিবর্ধনকারী বিশাল বংশীয় নৃপতি ছিলেন। ৯-২-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে দিতীয়োহধ্যায়ঃ॥

# তৃতীয় অধ্যায়

## মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যান–রাজা শর্যাতির বংশ বিবরণ

## শ্রীশুক উবাচ

শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ স বভূব হ।

যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরুচিবান্॥ ৯-৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মনুপুত্র রাজা শর্যাতি ব্রক্ষিষ্ঠ অর্থাৎ বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি অঙ্গিরাদের যজ্ঞে দিনের বিধির উপদেশ করেছিলেন। ৯-৩-১

সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা।

তয়া সার্ধং বনগতো হ্যগমচ্যবনাশ্রমম্॥ ৯-৩-২

রাজা শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কমলনয়না কন্যা ছিলেন। একদিন রাজা শর্যাতি নিজের মেয়েকে সঙ্গে করে বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হন। ৯-৩-২

সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিম্বন্ত্যজ্মিপান্ বনে।

বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী॥ ৯-৩-৩

সুকন্যা সখীপরিবৃতা হয়ে বৃক্ষশ্রেণীর সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন। সেই অবস্থায় এক জায়গায় বল্মীক-ঢিবির একটা ছিদ্র দিয়ে তিনি খদ্যোতের (জোনাকির) মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন। ৯-৩-৩

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ।

অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহু॥ ৯-৩-৪

রাজকুমারী সুকন্যা যেন দৈব কর্তৃক চালিত হয়ে নিজের চপলতা হেতু কাঁটার মতো একটি পদার্থের দ্বারা জ্যোতি দুটিকে বিদ্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ছিদ্র দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। ৯-৩-৪

শকৃন্মূত্রনিরোধোহভূৎ সৈনিকানাং চ তৎক্ষণাৎ।

রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোহব্রবীৎ॥ ৯-৩-৫

আর তার সাথে সাথে শর্যাতির সৈন্যসামন্তদের মলমূত্র নিরুদ্ধ হয়ে গেল। রাজর্ষি শর্যাতি এই ব্যাপার লক্ষ করে বড়ই বিস্মিত হলেন এবং নিজের সৈন্যদের বললেন। ৯-৩-৫

অপ্যভদ্রং ন যুশ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্।

ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্॥ ৯-৩-৬

তোমরা মহর্ষি চ্যবনের কোনো অনিষ্ট করনি তো? আমার তো নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আশ্রমে গর্হিত কাজ করেছে। ৯-৩-৬

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া।

দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ॥ ৯-৩-৭

সুকন্যা তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর পিতাকে বললেন, পিতা! আমি কিঞ্চিৎ অপরাধ করেছি। না জেনে আমি দুটি জ্যোতিকে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করেছি। ৯-৩-৭ দুহিতুস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ। মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ॥ ৯-৩-৮

মেয়ের এই কথা শুনে শর্যাতি বিশেষ ভীত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে বিবিধ স্তুতি-বিনতি করে বল্মীক স্তুপে আবৃত মুনির প্রসন্মতা সম্পাদন করলেন। ৯-৩-৮

তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্ দুহিতরং মুনেঃ।

কৃচ্ছান্মক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ॥ ৯-৩-৯

তারপর চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তিনি নিজের মেয়েকে মুনির হাতে সম্প্রদান করলেন এবং এই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে মুনির অনুমতি নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। ৯-৩-৯

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্।

প্রীণয়ামাস চিত্তজা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ॥ ৯-৩-১০

এদিকে সুকন্যা অতি কোপন স্বভাব চ্যবন মুনিকে পতি রূপে পেয়ে তাঁর মন বুঝে সাবধান হয়ে মনোমতো পরিচর্যার দ্বারা তাঁর প্রীতি-সম্পাদন করতে লাগলেন। ৯-৩-১০

কস্যচিৎ তৃথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ।

তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ॥ ৯-৩-১১

গ্রহং গ্রহীষ্যে সৌমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ।

ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্॥ ৯-৩-১২

কিছুকাল অতীত হলে একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ওই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। চ্যবন মুনি তাঁদের যথোচিত অর্চনাদি করে বললেন, আপনারা স্বর্গবৈদ্য, সুতরাং আমাকে যৌবন প্রদান করুন। আমার রূপ ও যৌবন এমন করে দিন যা নাকি কামিনীদের আকাজ্ঞিত। আমি জানি যে আপনারা সোমপানের অধিকারী নন কিন্তু আমি সোমযজ্ঞ করে আপনাদের সোমপূর্ণ যজ্ঞভাগ-পাত্র প্রদান করব। ৯-৩-১১-১২

বাঢ়মিত্যুচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষক্তমৌ।

নিমজ্জতাং ভবানস্মিন হ্রদে সিদ্ধবিনির্মিতে॥ ৯-৩-১৩

বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহর্ষি চ্যবনকে অভিনন্দিত করে বললেন—আচ্ছা, তাই হবে। আপনি এখন সিদ্ধগণ নির্মিত এই হ্রদে অবগাহন করুন। ৯-৩-১৩

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্তদেহো ধমনিসন্ততঃ।

হৃদং প্রবেশিতোহশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ॥ ৯-৩-১৪

মহর্ষি চ্যবনের দেহ জরাগ্রস্ত ও জীর্ণ। বলিপলিতগাত্র শিরাব্যাপ্ত, লোলমাংস ও পক্বকেশ মুনিবরকে সাথে নিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই হ্রদে প্রবেশ করলেন। ৯-৩-১৪

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীব্যা বনিতাপ্রিয়াঃ।

পদ্মেজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ॥ ৯-৩-১৫

অনন্তর সেই হ্রদ থেকে অতি কমনীয়, সমান রূপধারী তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পদ্মমালা ও কনক কুণ্ডলধারী, সুন্দর বসন ভূষিত, অস্থূল ও স্ত্রীজনপ্রিয় কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ৯-৩-১৫

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্যবর্চসঃ।

অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ॥ ৯-৩-১৬

পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা সূর্যের মতো তেজস্বী ও একই রূপধারী তিন জন পুরুষকে দর্শন করে ওই তিন জনের মধ্যে কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হলেন। ৯-৩-১৬

দর্শয়িতা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ।

ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্॥ ৯-৩-১৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্মে প্রীত হয়ে তাঁকে তাঁর পতিকে চিনিয়ে দিলেন এবং চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে বিমানযোগে স্বর্গপুরে চলে গেলেন। ৯-৩-১৭

যক্ষ্যমাণোহথ শর্যাতি\*চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ।

দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্যবর্চসম্॥ ৯-৩-১৮

কিছুদিন বাদে যজ্ঞ করার ইচ্ছায় রাজা শর্যাতি চ্যবন মুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে তাঁর মেয়ে সুকন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক পুরুষ বসে আছেন। ৯-৩-১৮

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্।

আশিষ\*চাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতমনা ইব॥ ৯-৩-১৯

পিতাকে দেখে সুকন্যা উঠে এসে তাঁর চরণবন্দনা করলেন। শর্যাতি আশীর্বাদ না করে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টভাবে তাকে বললেন। ৯-৩-১৯

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্তুয়া প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ।

যৎ তৃং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং বিহায় জারং ভজসেহমুমধ্বগম্॥ ৯-৩-২০

ওরে দুষ্টে! এ তুই কি করেছিস? তোর পতি, সর্বজনপূজ্য চ্যবন মুনিকে তুই বঞ্চনা করেছিস? তিনি জরাগ্রস্ত হওয়ায় অনভীষ্ট জ্ঞান করে তাঁকে পরিত্যাগ করে একজন পথিককে উপপতিরূপে সেবা করছিস। ৯-৩-২০

কথং মতিস্তেহবগতান্যথা সতাং কুলপ্রসূতে কুলদূষণং ত্বিদম্।

বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং পিতুশ্চ ভর্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ॥ ৯-৩-২১

উচ্চবংশে তোর জন্ম কিন্তু এই বিপরীতবৃদ্ধি তোর কোথা থেকে এল? তোর এই ব্যবহার তো কুলকলঙ্ককারক। ওরে অসতী! নির্লজ্জভাবে তুই উপপতির ভজনা করছিস আর এইভাবে পিতৃকুল এবং ভর্তৃকুল–দুই কুলকেই অধঃপাতে পাঠালি! ৯-৩-২১

এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা।

উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ॥ ৯-৩-২২

রাজা শর্যাতির এই রকম কটুবাক্য শুনে শুচিস্মিতা সুকন্যা নিষ্পাপভাবে পিতাকে বললেন –হে পিত! এই ইনিই আপনার জামাতা ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন। ৯-৩-২২

শশংস পিত্রে তৎ সর্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্।

বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে॥ ৯-৩-২৩

এই কথা বলে চ্যবনের রূপ ও যৌবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত সবিস্তারে পিতার কাছে বর্ণনা করলেন। এই কাহিনী শুনে রাজা শর্যাতি বিস্মিত ও পরমপ্রীত হয়ে নিজের মেয়েকে স্নেহালিঙ্গন করলেন। ৯-৩-২৩

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ।

অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা॥ ৯-৩-২৪

মহর্ষি চ্যবন শর্যাতিকে দিয়ে সোমযাগ অনুষ্ঠান করালেন এবং সোমরসপানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও নিজের তপঃশক্তির প্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করলেন। ৯-৩-২৪ হন্তং তমাদদে ব্রজং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ।

সবজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ॥ ৯-৩-২৫

দেবরাজ ইন্দ্র কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি এই ঘটনাটা সহ্য করতে পারলেন না। অত্যন্ত ক্রদ্ধ হয়ে তিনি শর্যাতিকে বধ করার উদ্দেশ্যে নিজের বজ্র তুলে নিলেন। মহর্ষি চ্যবন ইন্দ্রের বজ্রের সাথে ইন্দ্রের হাতকেও স্তম্ভন করে রাখলেন। ৯-৩-২৫

অন্বজানংস্ততঃ সর্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ।

ভিষজাবিতি যৎ পূর্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ॥ ৯-৩-২৬

সেই সময় থেকে সমস্ত দেবগণ বৈদ্য বলে যে অশ্বিনীকুমারদের সোমযাগ থেকে বহিষ্কৃত করে রেখেছিলেন তাঁদের যজ্ঞভাগ প্রদান অনুমোদন করলেন। ৯-৩-২৬

উত্তানবর্হিরানর্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ।

শর্যাতেরভবন পুত্রা আনর্তাদ রেবতোহভবৎ॥ ৯-৩-২৭

হে পরীক্ষিৎ! সেই শর্যাতির তিন পুত্র–উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ। আনর্তের পুত্র রেবত। ৯-৩-২৭

সোহতঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্মায় কুশস্থলীম্।

আস্থিতো২ভুঙক্ত বিষয়ানানর্তাদীনরিন্দম॥ ৯-৩-২৮

হে মহারাজ! সেই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক নগরী পত্তন করেন এবং সেখানে থেকে আনর্ত প্রভৃতি দেশসমূহ শাসন করতেন। ৯-৩-২৮

তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্। ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ॥ ৯-৩-২৯ কন্যাবরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃত্য্।

আবর্তমানে গান্ধর্বে স্থিতোহলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম॥ ৯-৩-৩০

রেবতের একশত গুণবান পুত্র জন্মে, তাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রেবতী নামে এক কন্যা ছিল। নিজের মেয়ে রেবতীকে সঙ্গে করে তার জন্য পাত্র অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ককুদ্মী ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তখন ব্রহ্মলোকে গন্ধর্বগণ নৃত্যসংগীতাদি করছিলেন। সেইজন্য ককুদ্মী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ৯-৩-২৯-৩০

তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ।

তচ্ছুত্বা ভগবান্ ব্ৰহ্মা প্ৰহস্য তমুবাচ হ॥ ৯-৩-৩১

সংগীতানুষ্ঠানের শেষে তিনি ব্রক্ষাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। তাঁর অভিপ্রায় শুনে ভগবান ব্রক্ষা সহাস্যে বললেন। ৯-৩-৩১

অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ।

তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং গোত্রাণি চ ন শৃণাহে॥ ৯-৩-৩২

মহারাজ! তুমি মনে মনে যাদের পাত্ররূপে চিন্তা করে রেখেছ তারা সকলেই কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। তাদের পুত্র, পৌত্র, নাতিদের আর কী কথা, তাদের গোত্রের নামও শোনা যায় না। ৯-৩-৩২

কালোহভিয়াতস্ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ।

তদ্ গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ॥ ৯-৩-৩৩

তুমি এই ব্রহ্মলোকে যতক্ষণ অপেক্ষা করেছ তার মধ্যে সাতাশটি চতুর্যুগ পরিমিত সময় অতীত হয়ে গেছে। অতএব তুমি যাও। দেবদেব নারায়ণের অংশাবতার মহাবল বলরাম এখন পৃথিবীতে বিরাজমান আছেন। ৯-৩-৩৩

কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ।
ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ৯-৩-৩৪
অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
ইত্যাদিষ্টোহভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ।
ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্ ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্বস্থিতৈঃ॥ ৯-৩-৩৫

হে রাজন্! তুমি তোমার এই কন্যারত্ন সেই নররত্ন প্রভু বলরামকে সমর্পণ করো। যাঁর নাম ও লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয় সেই ভূতভাবন ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য নিজ অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজা ককুদ্মী ব্রহ্মাদ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে তাঁর পাদবন্দনা করে নিজ পুরীতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে তাঁর বংশীয় জ্ঞাতিগণ যক্ষগণের ভয়ে বহুদিন পূর্বে ওই পুরী পরিত্যাগ করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ৯-৩-৩৪-৩৫

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে। বদর্যাখ্যং গতো রাজা তঞ্জং নারায়ণাশ্রমম্॥ ৯-৩-৩৬

নিজের সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে পরম বলশালী প্রভু বলরামের হাতে সম্প্রদান করে রাজা ককুদ্মী স্বয়ং তপস্যার উদ্দেশ্যে ভগবান নরনারায়ণের আশ্রম বদরীকাবনের পথে যাত্রা করলেন। ৯-৩-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM চতুর্থ অধ্যায়

## নাভাগ ও অম্বরীষের উপাখ্যান

## শ্রীশুক উবাচ

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কবিম্। যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্॥ ৯-৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মনুপুত্র নভগের পুত্র ছিলেন নাভাগ। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁদের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ নাভাগকে কেবল পিতাকেই তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বলে নির্দেশ করে দেন। ৯-৪-১

ভ্রাতরোহভাঙ্ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব। ত্বাং মমার্যাস্ততাভাঙ্ক্মুর্মা পুত্রক তদাদৃথাঃ॥ ৯-৩-২

তিনি তাঁর ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই সব! আপনারা আমার জন্য কোন্ ভাগ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন?' ভাইয়েরা বললেন, 'আমরা তোমার অংশ হিসাবে আমাদের পিতাকেই ঠিক করে রেখেছি।' তিনি তখন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, –হে পিতঃ! আমার বড় ভাইয়েরা আমার ভাগ হিসেবে আপনাকেই দিয়েছেন। তাঁর পিতা বললেন–বৎস তুমি ওদের কথা বিশ্বাস করো না। ৯-৪-২ ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতে২দ্য সুমেধসঃ। ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্মণি॥ ৯-৪-৩

দেখো, সম্প্রতি আঙ্গিরস গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এক বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত রয়েছেন। কিন্তু পুত্র! তাঁরা প্রত্যেক ষষ্ঠ দিনে নিজেদের কর্মে কিছু ত্রুটি করে ফেলছেন। ৯-৪-৩

তাংস্কৃং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ।
তে স্বৰ্যন্তো ধনং সত্ৰপরিশেষিতমাত্মনঃ॥ ৯-৪-৪
দাস্যন্তি তে২থ তান্ গচ্ছ তথা স কৃতবান্ যথা।
তিশ্মে দত্ত্বা যযুঃ স্বৰ্গং তে সত্ৰপরিশেষিতম্॥ ৯-৪-৫

তুমি সেই মনীষীদের কাছে গিয়ে বিশ্বদেব সম্বন্ধে যে দুটি সূক্ত আছে সেই দুটি সূক্ত তাঁদের পাঠ করাও; তাঁরা যখন স্বর্গে যাবেন তখন যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্ন তোমাকে দান করবেন। অতএব তুমি শীঘ্র সেখানে যাও। নাভাগ তখন পিতার আদেশানুসারে তাই করলেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাও যথাকালে স্বর্গের যাবার সময়ে যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্ন নাভাগকে দিয়ে গেলেন। ৯-৪-৪-৫

তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ।

উবাচোত্তরতোহভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু॥ ৯-৪-৬

নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে লাগলেন তখন উত্তর দিক থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সেখানে এসে বললেন – এই যজ্ঞভূমিতে রক্ষিত অবশিষ্ট সমস্ত ধন আমার। ৯-৪-৬

মমেদম্ষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ।
স্যায়ৌ তে পিতরি প্রশাঃ পৃষ্টবান্ পিতরং তথা॥ ৯-৪-৭
নাভাগ বললেন–ঋষিদত্ত এই সমস্ত ধন আমার। সেই পুরুষ তখন বললেন–আমাদের এই বিবাদের ব্যাপারে তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। নাভাগ তখন ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ৯-৪-৭

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ কুচিৎ। চক্রুর্বিভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্বমর্হতি॥ ৯-৪-৮

পিতা বললেন—দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞের সময়ে একবার ঋষিবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞাবশিষ্ট সব কিছুই রুদ্রদেবের। সুতরাং এই যজ্ঞাবশিষ্ট ধনরত্ন তো মহাদেবেরই প্রাপ্য। ৯-৪-৮

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্।

ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মঞ্জিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে॥ ৯-৪-৯

নাভাগ তখন ফিরে গিয়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রণাম করে বললেন—হে প্রভু! যজ্ঞভূমির সব বস্তুই আপনার, আমার পিতা এ কথাই বলেছেন। হে ভগবন্! আমার অপরাধ হয়েছে, আপনার শ্রীচরণে প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করুন। ৯-৪-৯

যৎ তে পিতাবদদ্ ধর্মং তৃং চ সত্যং প্রভাষসে।

দদামি তে মন্ত্ৰদৃশে জ্ঞানং ব্ৰহ্ম সনাতনম্॥ ৯-৪-১০

রুদ্রদেব তখন বললেন–তোমার পিতৃদেব ধর্মানুকূল সিদ্ধান্তই দিয়েছেন, আর তুমিও সত্য কথাই বলেছ। তুমি তো আগের থেকেই বেদের মন্ত্রদুষ্টা। এখন আমি তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করছি। ৯-৪-১০

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্।

ইত্যুক্তান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ সত্যবৎসলঃ॥ ৯-৪-১১

এই যজ্ঞাবশিষ্টরূপ আমার যে অংশ সেই ধনরত্বও আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি তা গ্রহণ করো। এই কথা বলে সত্যপ্রেমী ভগবান রুদ্র অন্তর্ধান করলেন। ৯-৪-১১

> য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ং চ সুসমাহিতঃ। কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিং চৈব তথাহহত্মনঃ॥ ৯-৪-১২

যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একাগ্র চিত্তে এই আখ্যান স্মরণ করবে সে বিদ্বান ও মন্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন তো হবেই, সাথে সাথে আত্মবিদ্যাও লাভ করবে। ৯-৪-১২

> নাভাগাদম্বরীষোহভূনাহাভাগবতঃ কৃতী। নাস্পৃশদ্ ব্ৰহ্মশাপোহপি যং ন প্ৰতিহতঃ কুচিৎ॥ ৯-৪-১৩

এই নাভাগের পুত্র হলেন অম্বরীষ। তিনি অতীব ভগবৎপ্রেমী ও উদার ধর্মাত্মা ছিলেন। যে ব্রহ্মশাপ কখনো কোথাও প্রতিহত হয় না, সেই ব্রহ্মশাপও অম্বরীষকে স্পর্শ করতে পারেনি। ৯-৪-১৩

### রাজোবাচ

ভগবচ্ছোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।

ন প্রাভূদ্ যত্র নির্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ॥ ৯-৪-১৪

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন–হে ভগবন্! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপ পর্যন্ত যার প্রতি প্রযুক্ত হয়ে নিজ শক্তি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি, সেই ধীমান রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র আমি শুনতে ইচ্ছা করি। ৯-৪-১৪

# শ্রীশুক উবাচ অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।

অব্যয়াং চ শ্রিয়ং লব্ধা বিভবং চাতুলং ভুবি॥ ৯-৪-১৫

মেনেহতিদুর্লভং পুংসাং সর্বং তৎ স্বপ্নসংস্তৃতম্।

বিদ্বান্ বিভবনিৰ্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্॥ ৯-৪-১৬

শ্রীশুকদেব বললেন–মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ ও অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। যদিও সেই সকল বিভব সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব দুর্লভ কিন্তু তিনি সেই সবকে স্বপ্নতুল্য অনিত্য মনে করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে ধন-ঐশ্বর্যের লোভে মোহমুগ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না যে ওই সব বিভব অতীব নশ্বর। ৯-৪-১৫-১৬

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।

প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্॥ ৯-৪-১৭

তিনি ভগবান বাসুদেবে এবং তদ্ভক্ত সাধুবৃন্দে উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন যার ফলে সমস্ত বিশ্বই তাঁর কাছে মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ মনে হত। ৯-৪-১৭

স বৈ মনঃ কৃষ্ণাপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ ৯-৪-১৮

তিনি নিজের মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে, বাণীকে ভগবৎ গুণানুবর্ণনে, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কর্মে হাত দুটিকে এবং কান দুটিকে ভগবান অচ্যুতের লীলাকথা শ্রবণে নিয়োজিত করেছিলেন। ৯-৪-১৮

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেইঙ্গসঙ্গমম্।

ঘ্রাণং চ তৎ পাদসরোজসৌরভে শ্রীমতুলস্যা রসনাং তদর্পিতে। ৯-৪-১৯

তাঁর চোখ দুটিকে তিনি মুকুন্দমূর্তি এবং মন্দিরাদি দর্শন, অঙ্গাদিকে ভগবদ্ধক্তজনের গাত্রস্পর্শনে, নাসিকাকে শ্রীকান্তের চরণ কমলার্পিত শ্রীমতী তুলসীর দিব্যগন্ধ গ্রহণে এবং জিহ্বাকে ভগবৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত মহাপ্রসাদাদি গ্রহণে নিযুক্ত করেছিলেন। ৯-৪-১৯

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।

কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৯-৪-২০

তিনি তাঁর পা দুটিকে ভগবানের ক্ষেত্রসমূহের প্রতি অর্থাৎ তীর্থ ভ্রমণে ব্যাপৃত রাখতেন এবং মাথাকে সর্বদা ভগবানের পাদবন্দনে নিযুক্ত রাখতেন। রাজা অম্বরীষ মালা চন্দনাদি ভোগসামগ্রীকে শ্রীভগবানের সেবায় সমর্পিত করেছিলেন। কিন্তু সমর্পণ ভোগেচ্ছায় নয় বরং দাস্যভাবে তাঁর প্রসাদ স্বীকারেচ্ছায়, তাঁর প্রেমকামনায় নিবেদন করেছিলেন। ৯-৪-২০

এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ পরেহধিযজ্ঞে ভগবত্যধাক্ষজে।

সর্বাত্মভাবং বিদধনাুহীমিমাং তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥ ৯-৪-২১

এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম যজ্ঞপুরুষ, ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে সর্বাত্মা এবং সর্বস্বরূপ মনে করে তাঁকে সমর্পণ করতেন এবং ভগবদ্ধক্ত ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন। ৯-৪-২১

ঈজেহশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ।

ততৈর্বসিষ্ঠাসিতগৌতমাদিভির্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্॥ ৯-৪-২২

রাজা অম্বরীষ 'ধন্ব' নামক নিরুদক মরুপ্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ ঋষিগণের সাহায্যে বিস্তৃত মহাবিভবযুক্ত অঙ্গ ও দক্ষিণাসম্পন্ন বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। ৯-৪-২২

যস্য ক্রতুষু গীর্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ।

তুল্যরূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ॥ ৯-৪-২৩

তাঁর যজ্ঞে দেবতাদের সাথে সদস্য ও ঋত্বিকগণ যখন সারি দিয়ে বসতেন তখন তাঁদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ত না, কারণ নানবিধ সুন্দর বস্ত্রালংকারে ভূষিত রূপের ফলে দেবতাদের সাথে সদস্য ও ঋত্বিকদের কোনো পার্থক্যই লক্ষিত হত না। ৯-৪-২৩

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ।

শৃণ্ডিরুপগায়ডিরুত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতম্॥ ৯-৪-২৪

তাঁর প্রজাবৃন্দ মহাত্মাগণ দ্বারা গীত ভগবৎ-কীর্তনাদি শ্রবণ করত এবং নিজেরাও কখনো কখনো সেই সব কীর্তনাদি গান করত। তারা ভগবৎপ্রেমে এতই নিমগ্ব থাকত যে দেববাঞ্ছিত স্বর্গও তারা কামনা করত না। ৯-৪-২৪

সমর্দ্ধয়ন্তি তান কামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ।

দুৰ্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ॥ ৯-৪-২৫

নিজেদের হৃদয়ে অনন্ত প্রেমদায়ী শ্রীহরিকে তারা নিত্য-নিরন্তর দর্শন করত। তার ফলে কোনো ভোগ সামগ্রীই তাদের আনন্দ দিতে পারত না। যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু বড় বড় সিদ্ধগণেরও দুর্লভ সেই সব বিষয়-আশয় তাদের উপলব্ধ আত্মানন্দের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ও নিন্দনীয় মনে হত। ৯-৪-২৫

> স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ। স্বধর্মেণ হরিং প্রীণন সঙ্গান সর্বাঞ্ছনৈর্জহৌ॥ ৯-৪-২৬

রাজা অম্বরীষ এইরকম তপস্যাযুক্ত ভক্তিযোগ ও প্রজাপালনরূপ স্বধর্মের দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি-সম্পাদন করে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন হয়ে গেলেন। ৯-৪-২৬

> গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিপত্তিষু। অক্ষয্যরত্নাভরণায়ুধাদিম্বনন্তকোশেম্বকরোদসম্মতিম্॥ ৯-৪-২৭

গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ভাই-বন্ধু, উত্তম হস্তী, রথ, অশ্ব, চতুরঙ্গ পদাতিক বাহিনী, অক্ষয় রতু, অলংকার, আয়ুধাদি সমস্ত বস্তু তথা অনন্ত রাজকোষেও তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এ সবই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। ৯-৪-২৭

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম।

একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম॥ ৯-৪-২৮

তাঁর একান্ত ভক্তিভাবে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীহরি শত্রুর ভীতিজনক ও ভক্তজনপালক সুদর্শন চক্রকে তাঁর রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ৯-৪-২৮

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া।

যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্॥ ৯-৪-২৯

রাজা অম্বরীষের পত্নীও তাঁর সমতুল ধর্মশীলা, সংসারাসক্তিশূন্য ও ভক্তিমতী ছিলেন। একদা রাজা অম্বরীষ তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্র হয়ে সম্বৎসরসাধ্য দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। ৯-৪-২৯

ব্রতান্তে কার্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।

স্লাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেহর্চয়ৎ॥ ৯-৪-৩০

ব্রত সমাপ্তির পর কার্তিক মাসে তিন রাত্রি উপবাসের পর একদিন যমুনায় স্নান করে মধুবনে ভগবান শ্রীহরির পূজা করলেন। ৯-৪-৩০

মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপক্ষরসম্পদা।

অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ॥ ৯-৪-৩১

ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ॥ ৯-৪-৩২ গবাং রুকাবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘীণাং স্বাস্সাম।

তদ্গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্।

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্।

পয়ঃশীলবয়োরূপবৎসোপস্করসম্পদাম্॥ ৯-৪-৩৩

প্রাহিণোৎ সাধু বিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্বুদানি ষট্।

ভোজয়িত্বা দিজানগ্রে স্বাদন্ধং গুণবত্তমম্॥ ৯-৪-৩৪

মহাভিষেক বিধি অনুসারে বিবিধ উপচারের দ্বারা অভিষেক করে বস্ত্র, আভূষণ, চন্দন, মালা এবং অর্ঘাদির দ্বারা তদ্গতচিত্তে তাঁর পূজা করলেন। মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের যদিও এই পূজায় অংশগ্রহণের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা সকলেই আপ্তকাম ছিলেন –সিদ্ধপুরুষ ছিলেন–তবুও রাজা অম্বরীষ তাঁদেরও ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। তারপর রসাদি গুণযুক্ত ব্যাঞ্জনসমেত সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরাদি সমন্বিত, শোভন বসনসুশোভিত, সুশীলা, অল্পবয়স্কা, রূপবতী, বৎসাদিসহ দুগ্ধবতী ও সাথে দোহনপাত্রাদিযুক্তা ষাট কোটি গাভী সাধু ও ব্রাহ্মণদের বাড়িতে পাঠিয়ে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ৯-৪-৩১-৩২-৩৩-৩৪

লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে।

তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষান্দুর্বাসা ভগবানভূৎ॥ ৯-৪-৩৫

তারপর দক্ষিণালাভাদি দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে ব্রতের পারণ করবার উপক্রম করলেন। সেই সময়ে বরদান ও অভিশাপ প্রদানে সমর্থ মহিমাশালী দুর্বাসা মুনি অতিথি হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ৯-৪-৩৫

তমানচাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনাইণৈঃ।

যযাচেহভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ॥ ৯-৪-৩৬

তাঁকে দেখামাত্রই রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান করে, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা অতিথিরূপে আগত দুর্বাসা মুনিকে অর্চনা করলেন। তারপর তাঁর পায়ে প্রণত হয়ে ভোজন গ্রহণের প্রার্থনার জানালেন। ৯-৪-৩৬

## প্রতিনন্দ্য স তাংযাচ্ঞাং কর্তুমাবশ্যকং গতঃ।

নিমমজ্জ বৃহদ্ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে॥ ৯-৪-৩৭

দুর্বাসা মুনি অম্বরীষের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য নদীতীরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ব্রহ্মধ্যানপূর্বক পবিত্র যমুনার জলে অবগাহন করতে লাগলেন। ৯-৪-৩৭

মুহূর্তার্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি।

চিন্তয়ামাস ধর্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্মসঙ্কটে॥ ৯-৪-৩৮

এদিকে পারণের কাল দ্বাদশী অর্থমুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে দেখে ধর্মজ্ঞ রাজা অম্বরীষ ধর্মসংকটে পড়ে ব্রাহ্মণদের সাথে পরামর্শ করলেন। ৯-৪-৩৮

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে।

যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ॥ ৯-৪-৩৯

তিনি বললেন–হে ব্রাহ্মণ দেবতাগণ! ব্রাহ্মণকে ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করলে অথবা দ্বাদশী কাল থাকার মধ্যে পারণ না করলে — দুয়েতেই প্রত্যবায় হয়। সুতরাং এই উভয় সংকটে আমার পক্ষে কী শ্রেয় এবং যাতে অধর্ম আমাকে স্পর্শ না করতে পারে তারজন্য আমার কী করা উচিত। ৯-৪-৩৯

অস্তসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্।

প্রাহুরব্রক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতং চ তৎ॥ ৯-৪-৪০

ব্রাক্ষণদের সাথে পরামর্শ করে শেষে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে—ব্রাক্ষণগণ! শাস্ত্রে বলা আছে যে জল পান করলে ভোজনও হয় আবার অভোজনও হয়। সুতরাং শুধুমাত্র জল পান করেই এখন পারণ সমাপ্ত করি। ৯-৪-৪০

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্।

প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ॥ ৯-৪-৪১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই স্থিরনিশ্চয় করে রাজা অম্বরীষ মনে মনে শ্রীহরির ধ্যান করে জল পান করলেন এবং দুর্বাসা মুনির ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ৯-৪-৪১

দুর্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ।

রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া॥ ৯-৪-৪২

দুর্বাসা ঋষি মধ্যাহ্নকৃত সমাপন করে যমুনাকুল থেকে ফিরে এলেন। রাজা প্রত্যুৎগমন করে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু মুনি জ্ঞাননেত্রে রাজার জল পানের দ্বারা পারণ সমাপণের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ৯-৪-৪২

মন্যুনা প্রচলদ্গাত্রো ভ্রুক্টীকুটিলাননঃ।

বুভুক্ষিত চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত॥ ৯-৪-৪৩

দুর্বাসা সেই সময় অতীব ক্ষুধার্ত ছিলেন। রাজা ব্রতের পারণ সমাপন করেছেন জানতে পেরে তিনি ক্রোধে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ক্রুকুটিতে মুখমণ্ডল কুটিল হয়ে উঠল। কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ানো অম্বরীষকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন। ৯-৪-৪৩

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োনাত্তস্য পশ্যত।

ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ॥ ৯-৪-৪৪

অহো! এই মানুষটি কী ক্রুর! এ ধনমদে মত্ত হয়ে গেছে। ভগবঙ্জি তো একে স্পর্শও করেনি, এ নিজেকেই ঈশ্বর বলে মনে করে। এই ব্যক্তির ধর্মবিগর্হিত কাজ দেখো! ৯-৪-৪৪

## যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ। অদক্তা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম॥ ৯-৪-৪৫

আমি এর কাছে অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্যে এ আমাকে নিমন্ত্রণও করেছে অথচ আমাকে ভোজন না করিয়েই নিজে ভোজন করে বসে আছে। আমি এখনই এর প্রতিফল দেখাচ্ছি। ৯-৪-৪৫

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষবিদীপিতঃ।

তয়া স নির্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্॥ ৯-৪-৪৬

এই কথা বলতে বলতে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নিজের মাথার থেকে একটি জটা উৎপাটন করে রাজা অম্বরীষের বিনাশের জন্য কালানলতুল্য এক কৃত্যা সৃষ্টি করলেন। ৯-৪-৪৬

> তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্। বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নপঃ॥ ৯-৪-৪৭

প্রজ্বলিত সেই কৃত্বা খড়া হাতে নিয়ে রাজা অম্বরীষের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। তার পদাঘাতে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সব কিছু দেখেও রাজা অম্বরীষ বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। তিনি এক পাও পিছু হটলেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৯-৪-৪৭

> প্রাগ্দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা। দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥ ৯-৪-৪৮

পরমপুরুষ পরমাত্মা ভগবান নিজের ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আগের থেকেই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। দাবানল যেমনভাগে অরণ্যমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ সর্পকে ভস্ম করে দেয়, তেমনভাবে সেই চক্রও দুর্বাসাসৃষ্ট কৃত্যাকে দগ্ধ করে ফেলল। ৯-৪-৪৮ তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসং চ নিষ্ফলম্।

দুর্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া॥ ৯-৪-৪৯

দুর্বাসা যখন দেখলেন যে তাঁর সৃষ্ট কৃত্যা দগ্ধ হচ্ছে আর সেই চক্র তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে তখন নিজ প্রাণরক্ষার জন্য তিনি নানাদিকে পলায়ন করতে লাগলেন। ৯-৪-৪৯

> তমন্বধাবদ্ ভগবদ্রথাঙ্গং দাবাগ্নিরুদ্ধৃতশিখো যথাহিম্। তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥ ৯-৪-৫০

দাবানলের লক্লকানি শিখা যেমনভাবে পলায়নপর সর্পকুলের পেছন পেছন ছোটে শ্রীভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। দুর্বাসা যখন দেখলেন যে চক্র তাঁর পিছে পিছে আসছে, তখন তিনি সুমেরু পর্বতের গুহার মধ্যে প্রবেশের জন্য সেইদিকে দৌড়ালেন। ৯-৪-৫০

> দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রাল্লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ। যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ॥ ৯-৪-৫১

এইভাবে তিনি দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী, অতল-বিতল-রসাতল, সমুদ্র, লোকপাল অধিষ্ঠিত লোকসমূহে এবং স্বর্গে পর্যন্ত গেলেন; কিন্তু যেখানেই তিনি যান, প্রদীপ্ত চক্র তার পেছন পেছন সেখানেই তাড়া করছে। ৯-৪-৫১

অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ সংত্রস্তচিত্তোহরণমেষমাণঃ।

দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্ বিধাতস্ত্রাহ্যাত্মযোনেহজিততেজসো মাম্॥ ৯-৪-৫২

কোথাও যখন তিনি রক্ষার কোনো পথ পেলেন না তখন তিনি ভয়ানক ভীত-সন্তুস্ত হয়ে পড়লেন। কূলকিনারা না পেয়ে তিনি দেব-শিরোমণি ব্রক্ষার কাছে গিয়ে বললেন–হে ভগবন্। হে স্বয়স্তূ! দুঃসহ হরিচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ৯-৪-৫২

### ব্ৰশোবাচ

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্ধসংজ্ঞে। জ্রভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি॥ ৯-৪-৫৩

ব্রহ্মা বললেন–যখন আমার দ্বিপরার্ধ আয়ুর অবসান হবে এবং ভগবান এই সৃষ্টিলীলা সংবরণ করবেন ও এই জগতকে দগ্ধ করতে ইচ্ছা করবেন তখন তাঁর দ্রুভঙ্গী মাত্রেই এই সমগ্র সংসার ও আমার এই লোক সবই লীন হয়ে যাবে। ৯-৪-৫৩

অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।

সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না মূর্ব্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥ ৯-৫-৫৪

আমি, মহাদেব, দক্ষ-ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ভূতেশ্বর, দেবেশ্বর প্রভৃতি সকলকে যিনি নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছেন, এবং যাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমরা সংসারের হিতসাধন করে থাকি, তাঁর ভক্তের বিদ্বেষীকে রক্ষা করার কোনো সামর্থ্যই আমাদের নেই। ৯-৪-৫৪

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ।

দুর্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্বং কৈলাসবাসিনম্॥ ৯-৪-৫৫

ব্রক্ষার কাছে এভাবে নিরাশ হয়ে বিষ্ণুচক্রে সন্তপ্ত দুর্বাসা কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণাগত হলেন। ৯-৪-৫৫

## শ্রীরুদ্র উবাচ

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি যস্মিন্ পরেহন্যেহপ্যজজীবকোশাঃ।

ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ॥ ৯-৪-৫৬

শ্রীশংকর বললেন–হে দুর্বাসা! যে মহান পরমেশ্বরের ব্রহ্মাদিরূপ জীবসকল এবং তাঁদের উপাধিভূত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ওই তদনুরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যথাকালে উদ্ভব হয় এবং পরিশেষে আবার লয়প্রাপ্ত হয়—সেগুলির চিহ্নমাত্রও থাকে না, আমাদের মতো হাজার হাজার ব্রহ্মা-শিব যাতে আসা-যাওয়া করি—সেই প্রভুর শক্তির সামনে আমাদের কোনো সামর্থ্যই কাজ করবে না। ৯-৪-৫৬

অহং সনৎকুমার\*চ নারদো ভগবানজঃ।

কপিলো২পান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ॥ ৯-৪-৫৭

মরীচিপ্রমুখা\*চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।

বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়া২২বৃতাঃ॥ ৯-৪-৫৮

আমি (শংকর), সনৎকুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, কপিলদেব, দেবল, ধর্ম, আসুরি, তথা মরীচি প্রমুখ অন্যান্য পরতত্ত্বদর্শী সিদ্ধেশ্বরগণ – আমরা সকলে তাঁর মায়ায় আবৃত রয়েছি। ৯-৪-৫৭-৫৮

তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্বিষহং হি নঃ।

তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি॥ ৯-৪-৫৯

এই চক্র সেই বিশ্বেশ্বরের শস্ত্র যা আমাদের পক্ষেও দুঃসহনীয়। তুমি তারই শরণ গ্রহণ করো। তিনিই তোমার কল্যানবিধান করবেন। ৯-৪-৫৯

ততো নিরাশো দুর্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ।

বৈকুষ্ঠাখ্যং যদধ্যান্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ॥ ৯-৪-৬০

মহাদেবের কাছ থেকেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা ভগবানের পরমধাম বৈকুপ্তে গেলেন। লক্ষ্মীপতি ভগবান লক্ষ্মীদেবীর সাথে সেখানেই নিবাস করেন। ৯-৪-৬০

## সংদহ্যমানোহজিতশস্ত্রবহ্নিনা তৎ পাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ। আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো কৃতাগসং মামব বিশ্বভাবন॥ ৯-৪-৬১

বিষ্ণুচক্রের তেজ দুর্বাসা ঋষিকে দগ্ধ করছিল। ভগবৎ পাদপদ্মে প্রলম্বিত হয়ে কম্পিত কলেবরে দুর্বাসা তাঁকে বললেন –হে অচ্যুত! হে অনন্ত! আপনিই সন্তদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। হে প্রভো! হে বিশ্বভাবন! আমি অপরাধ করেছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৯-৪-৬১

অজানতা তে প্রমানুভাবং কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্।

বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাতর্মুচ্যেত যন্নাম্ল্যুদিতে নারকোহপি॥ ৯-৪-৬২

আমি আপনার পরমানুভাব জানতে না পেরে আপনার ভক্তের নিকট অপরাধ করেছি। হে প্রভো! আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনার নামমাত্র উচ্চারণ করলে নারকী জীব পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যায়। ৯-৪-৬২

## শ্রীভগবানুবাচ

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দিজ।

সাধুভির্গ্রস্কদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ৯-৪-৬৩

শ্রীভগবান বললেন–হে দুর্বাসা! আমি সম্পূর্ণরূপে ভক্তের অধীন। তাই আমি স্বাধীন নই। সহজ-সরল ভক্তজন আমার হৃদয় তাদের অধিকৃত করে রেখেছে। ভক্তগণ আমার প্রিয়, আমি তাদের শ্রেয়। ৯-৪-৬৩

নাহমাত্মানমাশাসে মঙ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ ৯-৪-৬৪

হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্তদের আমিই একমাত্র আশ্রয়। সেইজন্য আমার সেই ভক্ত সাধুগণ ছাড়া আমি না ভালোবাসি নিজেকে, না আমার অর্ধাঙ্গিণী অবিনাশী শ্রীদেবীকে। ৯-৪-৬৪

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥ ৯-৪-৬৫

আমার যে ভক্ত স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, গুরুজন, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয়েছে, আমি কীভাবে তাকে পরিত্যাগ করার চিন্তামাত্রই বা করি? ৯-৪-৬৫

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।

বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৯-৪-৬৬

সাধ্বী স্ত্রী যেমন পতিভক্তির দ্বারা পতিকে বশীভূত করে রাখেন, সেইরকম সমদর্শী সাধুপুরুষেরা প্রেমডোরে তাদের হৃদয় আমার হৃদয়ের সাথে বেঁধে আমাকে বশীভূত করে ফেলে। ৯-৪-৬৬

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূৰ্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিদ্রুতম্॥ ৯-৪-৬৭

আমার অনন্যপ্রেমী ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার সেবাদ্বারাই পরিতৃপ্ত থাকেন, নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন। ওই সেবার দ্বারা সালোক্য, স্বারূপ্য ইত্যাদি (চতুর্বিধ) মুক্তি তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেও তাঁরা তা স্বীকার করতে চান না, তাহলে যে সব পদার্থ কালের গতিতে বিনষ্ট হয় সেই সব প্রাকৃত পদার্থের কথা আর কী বলা যায়। ৯-৪-৬৭

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং তৃহম্।

মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৯-৪-৬৮

হে দুর্বাসা! আমি আমার কথা আর কী বলব, আমার প্রেমী ভক্ত তো আমার হৃদয়, আর সেই ভক্তের হৃদয় আমি স্বয়ং। তাঁরা আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানি না। ৯-৪-৬৮

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।

অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাতু বৈ ভবান্।

সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেহশিবমঃ॥ ৯-৪-৬৯

হে বিপ্র! আমি তোমাকে এক উপায় বলছি শোনো। যার অনিষ্ট করার চেষ্টায় তুমি এই বিপদ ডেকে এনেছ, তুমি তার কাছেই যাও। নিরপরাধ সাধুদের ক্ষতির চেষ্টা করলে অনিষ্টকারীরই অমঙ্গল হয়। ৯-৪-৬৯

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।

তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্তুরন্যথা॥ ৯-৪-৭০

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণদের কাছে তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই মঙ্গলজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি দুর্বিনীত ও অন্যায়কারী হয় তবে সেই তপস্যা ও বিদ্যা বিপরীত ফল প্রদান করে। ৯-৪-৭০

ব্রক্ষংস্তদ্ গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।

ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৯-৪-৭১

হে ব্রহ্মন্! তোমার মঙ্গল হোক। তুমি নাভাগপুত্র মহাভাগ রাজা অম্বরীষের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাহলেই তোমার শান্তি হবে। ৯-৪-৭১

# ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে২ম্বরীষচরিতে চতুর্থো২ধ্যায়ঃ॥

## পঞ্চম অধ্যায়

# দুর্বাসার দুঃখ নিবৃত্তি

## শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা২২দিষ্টো দুর্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।

অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোহগ্রহীৎ॥ ৯-৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! সুদর্শন চক্রের তেজে তাপিত দুর্বাসা ভগবানের সেই উপদেশ পেয়ে রাজা অম্বরীষের কাছে এসে অতীব দুঃখিত চিত্তে তাঁর পা দুখানা জড়িয়ে ধরলেন। ৯-৫-১

তস্য সোদ্যমনং বীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ।

অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্॥ ৯-৫-২

দুর্বাসার এই আচরণে এবং ব্রাহ্মণ তাঁর পাদস্পর্শ করাতে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রাজা অম্বরীষ শ্রীহরির সুদর্শন চক্রের স্তুতি আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে তাঁর মন করুণার বশে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। ৯-৫-২

## অম্বরীষ উবাচ

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ। ত্বমাপস্তুং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৯-৫-৩

অম্বরীষ বললেন—হে প্রভো সুদর্শন! তুমি অগ্নি, তুমিই পরম সমর্থ ভগবান সূর্য, তুমিই নক্ষত্রমণ্ডলের অধিপতি চন্দ্র। তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, তুমি আকাশ, তুমি বায়ু, তুমি পঞ্চতন্মাত্র এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের রূপে তুমিই শক্তি। ৯-৫-৩

সুদর্শন নমস্তভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়।

সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে॥ ৯-৫-৪

হে অচ্যুতপ্রিয়, হে সহস্রার, সহস্র আরাসম্বলিত চক্রদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্বাস্ত্রঘাতিন্! হে পৃথীপতে! তুমি এই ব্রাক্ষণের প্রতি প্রসন্ন হও, তাঁকে রক্ষা করো। ৯-৫-৪

ত্বং ধর্মস্ত্রমৃতং সত্যং তুং যজ্ঞোহখিলযজ্ঞভুক্।

ত্বং লোকপালঃ সর্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্॥ ৯-৫-৫

তুমি ধর্ম, তুমি সত্য, তুমি ঋত, তুমিই সমস্ত যজ্ঞাধিপতি এবং তুমিই স্বয়ং যজ্ঞ। তুমিই লোকপাল এবং সর্বলোকস্বরূপ। তুমি পরমপুরুষ পরমাত্মার পরম সামর্থ্য। ৯-৫-৫

নমঃ সুনাভাখিলধর্মসেতবে হ্যধর্মশীলাসুরধূমকেতবে।

ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চসে মনোজবায়াডুতকর্মণে গৃণে॥ ৯-৫-৬

হে সুনাভ! তুমি অখিল ধর্মের মর্যাদারক্ষক, অধর্মাচরণশীল অসুরদের ভস্মকারী স্বয়ং অগ্নি। তুমি ত্রিলোকের রক্ষক ও বিশুদ্ধ তেজোময়। তুমি মনের মতো দ্রুতগামী এবং অদ্ভুতকর্ম সম্পাদনকারী। আমি তোমাকে নমস্কার করি, তোমার স্তুতি করি। ৯-৫-৬

ত্বজেসা ধর্মময়েন সংহতং তমঃ প্রকাশ চ ধৃতো মহাত্মনাম্।

দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাংপতে তৃদ্রপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্॥ ৯-৫-৭

হে বাগীশ্বর! তোমার ধর্মময় তেজদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সূর্য ইত্যাদি মহাপুরুষদের প্রকাশ হয়। তোমার মহিমা দুরত্যয়। সৎ-অসৎ, ছোট-বড় ভেদভাবক, কার্য ও কারণ চিদচিদাত্মক এই সমস্ত বস্তুই তোমারই স্বরূপ। ৯-৫-৭

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ বলং প্রবিষ্টোহজিত দৈত্যদানবম্।

বাহুদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি বৃক্ণন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে॥ ৯-৫-৮

হে সুদর্শন চক্র! তুমি অজিত, তোমাকে জয় করবার সামর্থ্য কারুর নেই। নিরঞ্জন ভগবান যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন তখন তুমি দৈত্যদানব সেনার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাদের হাত, উদর, জঙ্ঘা, চরণ এবং মুণ্ড ইত্যাদি নিরন্তর ছেদন করে অপূর্ব শোভা ধারণ করে থাকো। ৯-৫-৮

স তৃং জগৎত্রাণ খলপ্রহাণয়ে নিরূপিতঃ সর্বসহো গদাভূতা।

বিপ্রস্য চাম্মৎ কুলদৈবহেতবে বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ॥ ৯-৫-৯

হে জগদ্রক্ষক! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি সকলের প্রহার সহ্য করতে সমর্থ, তোমার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। গদাধারী শ্রীহরি দুষ্টের বিনাশের জন্যই তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের কুলের সৌভাগ্যনিমিত্ত দুর্বাসামুনির মঙ্গল বিধান করো। এতেই আমাদের প্রতি অসীম অনুগ্রহ করা হবে। ৯-৫-৯

> যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ। কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥ ৯-৫-১০

যদি আমার কোনো দান, যজ্ঞ বা ধর্মাচারণ থেকে থাকে এবং ব্রাহ্মণই যদি আমাদের কুলদেবতা হয়ে থাকে তাহলে এই ব্রাহ্মণ তাপমুক্ত হোন। ৯-৫-১০

> যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ। সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজুরঃ॥ ৯-৫-১১

ভগবানই সমস্ত গুণের একমাত্র আশ্রয়। যদি আমি সর্বভূতের আত্মারূপে তাঁকে ভজনা করে থাকি এবং তাতে যদি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তবে এই দ্বিজ সর্বতাপমুক্ত হোন। ৯-৫-১১

## শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্তবতো রাজো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্।

অশাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্ রাজ্যনা য়া॥ ৯-৫-১২

শ্রীশুকদেব বললেন–বিষ্ণুচক্র সুদর্শন যখন চারদিক থেকে দুর্বাসাকে সন্তপ্ত করছিল সেইসময় রাজা অম্বরীষের ওইরূপ স্তুতিতে সুদর্শনচক্র সেই প্রার্থনায় প্রশান্ত হল। ৯-৫-১২

স মুক্তোহস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ।

প্রশশংস তমুর্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ॥ ৯-৫-১৩

চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঋষি দুর্বাসা স্বস্তি পেলেন। তিনি রাজা অম্বরীষকে বিশেষরূপে আশীর্বাদ করে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন। ৯-৫-১৩

# দুর্বাসা উবাচ অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে। কৃতাগসোহপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥ ৯-৫-১৪

দুর্বাসা বললেন—ধন্য ধন্য! আজ আমি ভগবান অনন্তের দাসগণের অতি অপূর্ব মহত্ব প্রত্যক্ষ করলাম। হে রাজন্! আমি আপনার কাছে অপরাধী, তা সত্ত্বেও আপনি আমার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করলেন। ৯-৫-১৪

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।

যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান সাতৃতামৃষভো হরিঃ॥ ৯-৫-১৫

যাঁরা ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরির চরণকমল দৃঢ় প্রেমে আঁকড়ে আছেন –সেইসব সাধুপুরুষদের পক্ষে দুষ্কর আর কী আছে? উদার হৃদয় মহাত্মাদের পক্ষে দুস্ত্যজই বা কী? ৯-৫-১৫

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ৯-৫-১৬

যাঁর মঙ্গলময় নাম শ্রবণমাত্রই জীবের হৃদয় নির্মল হয়ে যায় –তীর্থপাদ সেই শ্রীভগবানের দাসদের কোন্ কর্তব্যই বা অবশিষ্ট থাকে? ৯-৫-১৬

রাজন্মনুগৃহীতো২হং তৃয়াতিকরুণাতান।

মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেহভিরক্ষিতাঃ॥ ৯-৫-১৭

হে মহারাজ অম্বরীষ! আপনার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত। আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করলেন। অহো! আমার অপরাধ চিন্তা না করে আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। ৯-৫-১৭

### রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঞ্চয়া।

চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ॥ ৯-৫-১৮

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যেদিন থেকে দুর্বাসা সুদর্শনের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে রাজা অম্বরীষ অভুক্ত রয়েছেন। তিনি তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন তিনি দুর্বাসার দুটি পা ধরে তাঁকে সম্ভুষ্ট করে ভোজন করালেন। ৯-৫-১৮

সোহশিত্বাহহদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকম্।

তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্॥ ৯-৫-১৯

অতীব সমাদরে রাজা অম্বরীষ অতিথির উপযুক্ত সব ভোজনসামগ্রী নিয়ে এলেন। আন্তরিকভাবে আদৃত হয়ে সর্বগুণান্বিত অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজনে দুর্বাসা পরিতৃপ্ত হলেন। তিনি সাদরে রাজা অম্বরীষকে বললেন—মহারাজ এবার তুমিও আহার করো। ৯-৫-১৯

প্রীতোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি তব ভাগবতস্য বৈ।

দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মেধসা॥ ৯-৫-২০

হে অম্বরীষ! তুমি ভগবানের পরম প্রেমীভক্ত –পরম ভাগবত। তোমার দর্শন, স্পর্শন, আলাপন, আর আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধকারী আতিথ্যে আমি অত্যন্ত সম্ভুষ্ট ও অনুগৃহীত হয়েছি। ৯-৫-২০

কর্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ।

কীর্তিং পরমপুণ্যাং চ কীর্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্॥ ৯-৫-২১

স্বর্গের দেবাঙ্গনাগণ তোমার এই উজ্জ্বল চরিত্র সর্বদাই গান করবেন। পৃথিবীর মানুষও সতত তোমার এই পবিত্র কীর্তি কীর্তন

করবে। ৯-৫-২১

## প্রীশুক উবাচ এবং সংকীর্ত্য রাজানং দুর্বাসাঃ পরিতোষিতঃ।

যযৌ বিহায়সাহহমন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্॥ ৯-৫-২২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরিতুষ্ট দুর্বাসা ঋষি এইভাবে রাজর্ষি অম্বরীষের বহু প্রশংসা করে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আকাশপথে কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্মলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। ৯-৫-২২

সংবৎসরোহত্যগাৎ তাবদ্ যাবতা নাগতো গতঃ।

মুনিস্তদ্দর্শনাকাজ্যো রাজাব্তক্ষো বভূব হ॥ ৯-৫-২৩

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সুদর্শনচক্রের ভয়ে পলায়নপর হয়ে দুর্বাসামুনি যতদিনে আবার অম্বরীষের কাছে ফিরে আসেন ততদিনে একটি বৎসর কাল হয়ে যায়। এতদিন রাজা অম্বরীষ তাঁর দর্শন ও প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় কেবলমাত্র জল পান করে জীবন ধারণ করেছিলেন। ৯-৫-২৩

গতে চ দুর্বাসসি সোহস্বরীষো দিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ।

ঋষের্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বুদ্ধা মেনে স্ববীর্যং চ পরানুভাবম্॥ ৯-৫-২৪

দুর্বাসা আহারান্তে চলে যাবার পর রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন করলেন। নিজেকে দুর্বাসার কষ্টের কারণ আবার নিজের প্রার্থনার ফলে দুর্বাসার পরিত্রাণ–উভয়তেই তিনি নিজের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ মনে করলেন। ৯-৫-২৪

এবংবিধানেকগুণঃ স রাজা পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।

ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং যয়া২২বিরিঞ্জান্ নিরয়াংশ্চকার॥ ৯-৫-২৫

মহারাজ অম্বরীষের এইরকম অনেক গুণাবলি ছিল। তিনি তাঁর সকল কর্মের দ্বারাই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবানে ভক্তিভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকতেন। সেই ভক্তির ফলে তিনি ব্রহ্মলোকের সমস্ত ভোগসুখাদি নরকতুল্য বলে মনে করতেন। ৯-৫-২৫

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ।

বনং বিবেশাতানি বাসুদেবে মনো দধদ্ ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ॥ ৯-৫-২৬

তদনন্তর রাজা অম্বরীষ নিজতুল্য গুণসম্পন্ন পুত্রের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং বনে গমন করলেন। সেখানে তিনি পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবের প্রতি মন সমাহিত করে গুণপ্রবাহরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ৯-৫-২৬

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানম্বরীষস্য ভূপতেঃ।

সংকীর্তয়নুব্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ॥ ৯-৫-২৭

হে পরীক্ষিৎ! মহারাজ অম্বরীষের এই উপাখ্যান পরম পবিত্র। যে মানুষ এই আখ্যান কীর্তন ও স্মরণ করেন তিনি ভগবদ্ধক্তি লাভ করেন। ৯-৫-২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে২ম্বরীষচরিতং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥

# ষষ্ঠ অধ্যায় ইক্ষাকু বংশ বর্ণন, মান্ধাতা ও সৌভরি ঋষির উপাখ্যান

## শ্রীশুক উবাচ

বিরূপঃ কেতুমাঞ্ছস্তুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ।

বিরূপাৎ পৃষদশ্বোহভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ॥ ৯-৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! অম্বরীষের তিনটি পুত্র ছিল—বিরূপ, কেতুমান ও শস্তু। বিরূপের ঔরসে পৃষদশ্ব উৎপন্ন হন এবং পৃষদশ্বের পুত্র হলেন রথীতর। ৯-৬-১

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্যায়াং তন্তবেহর্থিতঃ।

অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চস্থিনঃ সুতান্॥ ৯-৬-২

রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন। বংশ পরম্পরা প্রবাহ চলমান রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্গিরা ঋষির শরণাপন্ন হন। তাঁর প্রার্থনায় অঙ্গিরা ঋষি রথীতরের পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মতেজ যুক্ত কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। ৯-৬-২

এতে ক্ষেত্রে প্রসূতা বৈ পুনস্তাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥ ৯-৬-৩

যদিও এই পুত্রগণ রথীতরের ক্ষেত্রজ হওয়াতে এদের রথীতর গোত্রই হওয়া সঙ্গত ছিল, তবুও এদের আঙ্গিরসই বলা হত। রথীতরের বংশের অন্যান্যদের মধ্যে এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কারণ এরা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন – ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দুই গোত্রের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ ছিল। ৯-৬-৩

# ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্ণাকুর্দ্রাণতঃ সুতঃ। তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ॥ ৯-৬-৪

হে পরীক্ষিং! একদা হাঁচবার সময় বৈবস্বত মনুর নাকের থেকে ইক্ষ্ণাকু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্ণাকুর একশো পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, আর দণ্ডক এই তিন জন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৯-৬-৪

তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্যাবর্তে নৃপা নৃপ।

পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যে পরেহন্যতঃ॥ ৯-৬-৫

হে পরীক্ষিৎ সেই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিন জনের থেকে ছোট পঁচিশ জন আর্যাবর্তের পূর্বভাগের, পঁচিশ জন পশ্চিমভাগের এবং উপরোক্ত তিন জন মধ্যভাগের রাজা হয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাতচল্লিশজন দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের রাজা হয়েছিলেন। ৯-৬-৫

স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্ণাকুঃ সুতমাদিশৎ।

মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্॥ ৯-৬-৬

রাজা ইক্ষ্বাকু একদা অষ্টকা শ্রাদ্ধের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আদেশ করলেন –হে বিকুক্ষে! শীঘ্র গিয়ে শ্রাদ্ধের জন্য পবিত্র পশুমাংস নিয়ে এসো। ৯-৬-৬

তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্।

শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশং চাদদপস্মৃতিঃ॥ ৯-৬-৭

'তাই করছি' বলে বিকৃক্ষি তৎক্ষণাৎ বনে গিয়ে শ্রাদ্ধের উপযুক্ত বেশ কিছু পশু শিকার করলেন। শিকারে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি ভুলে গেলেন যে শ্রাদ্ধের জন্য আহৃত দ্রব্যের অগ্রভাগ নিজে ভোজন করা নিষিদ্ধ অথচ তিনি একটি শশক নিয়ে ভক্ষণ করলেন। ৯-৬-৭

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্গুরুঃ।

চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্মকম্॥ ৯-৬-৮

পরে অবশিষ্ট মাংস এনে পিতাকে দিলেন। ইক্ষ্বাকু তখন তাঁর গুরুদেবকে সেই মাংস প্রোক্ষণ করতে বললেন। সেই গুরুদেব তখন বললেন যে, ওই মাংস তো দৃষিত এবং শ্রাদ্ধকর্মের অযোগ্য। ৯-৬-৮

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।

দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা॥ ৯-৬-৯

হে পরীক্ষিৎ! গুরুদেবের কথা শুনে ইক্ষ্বাকু তাঁর ছেলের কুকর্ম জানতে পেরে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন উল্লেজ্খনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন। ৯-৬-৯

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জাপকেন সমাচরন্।

ত্যক্তা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্॥ ৯-৬-১০

তারপর ইক্ষ্বাকু তাঁর গুরুদেব বশিষ্ঠের সঙ্গে আত্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং পরিশেষে যোগাবলম্বনপূর্বক শরীর ত্যাগ করে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হলেন। ৯-৬-১০

পিতুর্যুপরতে২ভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্।

শাসদীজে হরিং যজৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ৯-৬-১১

পিতার মৃত্যুর পর বিকুক্ষি রাজধানীতে ফিরে এসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন এবং শশাদ নামে বিখ্যাত হলেন। ৯-৬-১১

পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ।

ককুৎস্থ ইতি চাপ্যক্তঃ শৃণু নামানি কর্মভিঃ॥ ৯-৬-১২

বিকুক্ষির ছেলের নাম পুরঞ্জয়। তিনি 'ইন্দ্রবাহ' এবং 'ককুৎস্থ' নামেও পরিচিত ছিলেন। যে সব কর্মের দ্বারা তাঁর ওই সব নাম হয়েছিল সেইসব কর্মকাহিনী বলছি, শোনো। ৯-৬-১২

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ।

পার্ক্ষিগ্রাহো বৃতো বীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ॥ ৯-৬-১৩

সত্যযুগের অন্তে দেবতাদের সঙ্গে দানবদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে দেবতারা হেরে গিয়েছিলেন। তখন দেবগণ সেই পুরঞ্জয়কে নিজেদের সহায়ত্বে বরণ করেন। ৯-৬-১৩

বচনাদ্ দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ।

বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ॥ ৯-৬-১৪

পুরঞ্জয় তখন বলেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার বাহন হতে রাজি হন তবে আমি অসুরদের বিরুদ্ধে তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করব। ইন্দ্র প্রথমে স্বীকৃত না হলেও পরে দেবতাদের আরাধ্য সর্বশক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবানের আদেশে এক মহাবৃষভরূপ ধারণ করেন। ৯-৬-১৪

স সন্নন্ধো ধনুর্দিব্যমাদায় বিশিখাঞ্ছিতান্।

স্তুয়মানঃ সমারুহ্য যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ॥ ৯-৬-১৫

তেজসাহহপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য পরাত্মনঃ।

প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎ ত্রিদশৌঃ পুরম্॥ ৯-৬-১৬

সর্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণু নিজের সমস্ত শক্তি পুরঞ্জয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিলেন। পুরঞ্জয় কবচ ধারণ করে দিব্য ধনুক ও তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করলেন। তারপর বৃষের পিঠে সইয়ার হয়ে বৃষের ককুদের ওপর বসে পড়লেন। পুরঞ্জয়ের এই যুদ্ধোদ্যম দেখে দেবতারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। দেবতাদের সাথে নিয়ে তিনি পশ্চিমদিক থেকে দৈত্যপুরী অবরোধ করলেন। ৯-৬-১৫-১৬

তৈন্তস্য চাভূৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্।

যমায় ভল্লৈরনয়দ্ দৈত্যান্ যেহভিযযুর্স্ধে॥ ৯-৬-১৭

বীর পুরঞ্জয়ের সাথে দানবদের তুমুল রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে সব দৈত্যেরা তাঁর সামনে এল পুরঞ্জয় ভল্লাস্ত্রের দ্বারা তাদের যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ৯-৬-১৭

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্।

বিস্জ্য দুদ্রুবুর্দেত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্॥ ৯-৬-১৮

দুঃসহ প্রলয়াগ্নির মতো তাঁর শরবৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে না পেরে ব্যথিত দৈত্যগণ রণভূমি ছেড়ে নিজ নিজ আবাসস্থল পাতালাভিমুখে পলায়ন করল। ৯-৬-১৮

জিত্বা পুরং ধনং সর্বং সশ্রীকং বজ্রপাণয়ে।

প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহ্রতঃ॥ ৯-৬-১৯

পুরঞ্জয় তাদের দৈত্যপুরী, ধন, দৌলত, সব জয় করে ইন্দ্রকে প্রদান করলেন। দৈত্যপুরী জয় করার জন্য 'পুরঞ্জয়', ইন্দ্রকে বাহন করার জন্য 'ইন্দ্রবাহ' আর ব্যের ককুদের ওপর বসার জন্য তাঁর নাম হয় ককুৎস্থ। ৯-৬-১৯

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোহভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ।

বিশ্বরন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ॥ ৯-৬-২০

পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম অনেনা। তাঁর পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র বিশ্বরন্ধি, তাঁর পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। ৯-৬-২০

শ্রাবস্তম্ভৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্মমে পুরী।

বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ॥ ৯-৬-২১

যুবনাশ্বের পুত্র শাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী স্থাপনা করেন। শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব আর তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব। ৯-৬-২১

যঃ প্রিয়ার্থমুতক্ষস্য ধুক্ষুনামাসুরং বলী।

সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্ বৃতঃ॥ ৯-৬-২২

কুবলয়াশ্ব খুব বলবান ছিলেন। উতঙ্ক ঋষিকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি নিজের একুশ হাজার পুত্রকে সাথে নিয়ে 'ধুন্ধু' নামক দৈত্যকে বধ করেন। ৯-৬-২২

ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসূতাস্তে চ জজ্বলুঃ।

ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ॥ ৯-৬-২৩

সেই থেকে তাঁর নাম হয় ধুন্ধুমার। ধুন্ধুর মুখিনিঃসৃত আগুন থেকে কুবলয়াশ্বের সব পুত্ররা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কেবলমাত্র তিন জনই বেঁচে ছিল। ৯-৬-২৩

দৃঢ়াশঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত।

দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ৯-৬-২৪

মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে তিন জন পুত্র বেঁচে ছিল তাঁদের নাম হল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব আর ভদ্রাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্রের নাম হর্যশ্ব আর তাঁর পুত্রের নাম নিকুন্ত। ৯-৬-২৪

বর্হণাশ্বো নিকুন্ডস্য কৃশাশ্বোহথাস্য সেনজিৎ।

যুবনাশ্বোহভবৎ তস্য সোহনপত্যো বনং গতঃ॥ ৯-৬-২৫

ভার্যাশতেন নির্বিপ্ল ঋষয়োহস্য কৃপালবঃ।

ইষ্টিং স্ম বর্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ॥ ৯-৬-২৬

নিকুন্তের পুত্র বর্হণাশ্ব। বর্হণাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব এবং কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের একশত পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাঁর কোনো সন্তান না হওয়াতে তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে ভার্যাদের সাথে বনগমন করেন। বনের ঋষিরা যুবনাশ্বের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর পুত্রপ্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে এক যজ্ঞ করেন। ৯-৬-২৫-২৬

রাজা তদ্ যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ।

দৃষ্টা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্॥ ৯-৬-২৭

সেই সময় একদিন রাত্রে তৃষাতুর হয়ে যুবনাশ্ব সেই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে পানীয় জলের খোঁজ করেন। সেখানে তিনি দেখেন যে ঋষিগণ সব ঘুমিয়ে রয়েছেন। কোথাও জল না পেয়ে তিনি ঋষিদের না জাগিয়ে যে মন্ত্রপূত জল তার পত্নীকে দেবার জন্য রাখা ছিল, সেই জলই পান করলেন। ৯-৬-২৭

উত্থিতাস্তে নিশাম্যাথ ব্যুদকং কলশং প্রভো।

পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্॥ ৯-৬-২৮

হে পরীক্ষিৎ! সকালবেলা ঋষিগণ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে সেই মন্ত্রপূত জল নেই। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন যে –এই কাজ কে করেছে? পুত্রার্থ-মন্ত্রিত এই জল কে পান করেছে? ৯-৬-২৮

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বাথ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে।

ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্॥ ৯-৬-২৯

অবশেষে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে দৈবপ্রেরিত হয়ে রাজা নিজেই সেই পুত্রোৎপাদক মন্ত্রপূত জল পান করেছেন তখন তারা ভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে বললেন—অহো! দৈববলই প্রকৃত বল। ৯-৬-২৯ ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্। যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজান হ॥ ৯-৬-৩০

তারপর যথাকালে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কৃক্ষি ভেদ করে চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। ৯-৬-৩০

কং ধাস্যতি কুমারোহয়ং স্তন্যং রোরূয়তে ভূশম্।

মাং ধাতা বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ॥ ৯-৬-৩১

সেই সদ্যোজাত পুত্রকে কাঁদতে দেখে ঋষিগণ বললেন—এই বালক স্তন্যপানের জন্য বড়ই কাঁদছে, এখন একে স্তন্যপান কে করাবে? এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'মাং ধাতা'—আমার পান করবে। বৎস! কেঁদো না। এই বলে ইন্দ্র নিজের তর্জনী শিশুর মুখের মধ্যে দিলেন। ৯-৬-৩১

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ।

যুবনাশ্বোহথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ॥ ৯-৬-৩২

দেব-ব্রাক্ষণদের অনুগ্রহে সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্বেরও মৃত্যু হল না। অনন্তর যুবনাশ্ব সেইখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করলেন। ৯-৬-৩২

ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোহঙ্গং বিদধে নাম তস্য বৈ।
যুমাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যুবো রাবণাদয়ঃ॥ ৯-৬-৩৩

হে পরীক্ষিৎ। ইন্দ্র সেই শিশুর নাম রাখলেন 'ত্রসদ্দস্যু', কারণ রাবণাদি দস্যুগণ সেই ত্রসদ্দস্যুর ত্রাসে ভীত থাকত। ৯-৬-৩৩

যৌবনাশ্বোহথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনীং প্রভুঃ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা॥ ৯-৬-৩৪

যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতা ভগবান অচ্যুতের তেজে তেজস্বী হয়ে একলাই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। ৯-৬-৩৪

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ ভূরিদক্ষিণৈঃ।

সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম॥ ৯-৬-৩৫

দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্তুজঃ।

ধর্মো দেশ\*চ কাল\*চ সর্বমেতদ্ যদাত্মকম্॥ ৯-৬-৩৬

তিনি আত্মজ্ঞানী হওয়ার দরুণ যদিও কর্মকাণ্ডের ক্রিয়ানুষ্ঠানের তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না – তবুও তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহু বহু যজ্ঞ করে তার দ্বারা যজ্ঞরূপী সর্বদেবময় সর্বাত্মা, অতীন্দ্রিয়, দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্, ধর্ম, দেশ এবং কালের যিনি স্বরূপ সেই যজ্ঞস্বরূপ প্রভুর অর্চনা করেন। ৯-৬-৩৫-৩৬

যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।

সৰ্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্ৰমুচ্যতে॥ ৯-৬-৩৭

হে পরীক্ষিৎ! যেখান থেকে সূর্যদেবের উদয় হয় এবং যেখানে তিনি অস্ত যান – এই সসাগরা ভূভাগ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার অধিকারে ছিল। ৯-৬-৩৭

শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নপঃ। পুরুকুৎসমস্বরীষং মুচুকুন্দং চ যোগিনম্। তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্॥ ৯-৬-৩৮ বিন্দুমতি ছিলেন রাজা মান্ধাতার পত্নী শশবিন্দুর কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনটি পুত্র হয় –পুরুকুৎস, অম্বরীষ (ইনি অন্য অম্বরীষ), যোগী মুচুকুন্দ। এদের পঞ্চাশ জন ভগ্নী ছিলেন, এই পঞ্চাশ ভগ্নী একত্রে সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। ৯-৬-৩৮

যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরন্তপঃ।

নির্বৃতিং মীনরাজস্য বীক্ষ্য মৈথুনধর্মিণঃ॥ ৯-৬-৩৯

পরম তপস্বী সৌভরি মুনি একদা যমুনার জলে নিমগ্ন থেকে তপস্যা করবার সময় দেখলেন যে এক মৎস্যরাজ তার পত্নীর সাথে মৈথুনধর্ম আচরণ করে সম্ভোগ সুখে আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। ৯-৬-৩৯

জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত।

সোহপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে॥ ৯-৬-৪০

সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বিবাহের ইচ্ছা জাগল এবং তিনি রাজা মান্ধাতার কাছে এসে তাঁর পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে একটিকে প্রার্থনা করলেন। রাজা মান্ধাতা বললেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বচ্ছন্দে স্বয়ংবর বিধি অনুসারে আমার একটি কন্যাকে গ্রহণ করুন। ৯-৬-৪০

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসম্মতঃ।

বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহতঃ॥ ৯-৬-৪১

সৌভরি ঋষি মহারাজ মান্ধাতার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন –আমি জরাগ্রস্ত, গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে, চুল পেকে গেছে, মাথা সব সময় কম্পমান, এখন আমি নারীদের কাছে অপ্রিয়। সেইজন্যই মান্ধাতা আমাকে এইরকম প্রস্তাব দিয়েছে। ৯-৬-৪১

সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামপীপ্সিতম্।

কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ॥ ৯-৬-৪২

ঠিক আছে! আমি নিজেকে এমন রূপবান করব যে রাজকন্যা তো কোন্ ছার, দেবাঙ্গনারা পর্যন্ত আমার জন্য লালায়িত হবে। এই চিন্তা করে তিনি নিজের রূপ-যৌবন সম্পাদন করতে কৃতনিশ্চয় হলেন এবং তপঃপ্রভাবে নবযৌবন অর্জন করলেন। ৯-৬-৪২

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষৎত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ।

বৃত\*চ রাজকন্যাভিরেকঃ পঞ্চাশতা বরঃ॥ ৯-৬-৪৩

তখন রাজপুরের প্রতিহারী তাঁকে সমৃদ্ধিশালী রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে গেল এবং অন্তঃপুরের পঞ্চাশ জন রাজকন্যাই তাঁকে একত্রে পতিত্বে বরণ করল। ৯-৬-৪৩

তাসাং কলিরভূদ্ ভূয়াংস্তদর্থেহপোহ্য সৌহ্রদম্।

মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্॥ ৯-৬-৪৪

সেই রাজকন্যাদের মন সৌভরি মুনির প্রতি এমন আসক্ত হয়ে গোল যে তারা নিজেদের ভগিনীস্নেহ বিসর্জন দিয়ে, ইনি আমারই যোগ্য, তোমাদের যোগ্য নন—এই বলে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হল। ৯-৬-88

স বহুচস্তাভিরপারণীয়তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু।

গৃহেষু নানোপবনামলান্ডঃসরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু॥ ৯-৬-৪৫

মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণস্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ।

স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা রেমেহনুগায়দ্দ্বিজভূঙ্গবন্দিষু॥ ৯-৬-৪৬

মন্ত্রবলে বলীয়ান সৌভরি একসাথে পঞ্চাশ জনের পাণিগ্রহণ করলেন এবং দুর্মূল্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত, বহু বন-উপবন, স্বচ্ছ সরোবর, সুগন্ধি পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিতে পুরীর মধ্যে বহুমূল্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, আভরণ, স্নান, অনুলেপন, সুস্বাদু ভোজন এবং পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসমন্বিত হয়ে সেই সমস্ত নিজসৃষ্ট পরিধিতে পত্নীদের সাথে বিহার করতে লাগলেন। সুন্দর সুন্দর বসনভূষণে পরিবৃত নারীপুরুষগণ তাঁর সেবা করতে লাগল। কোথাও পাখির কলকাকলি, কোথাও ভ্রমরগুঞ্জন, কোথাওবা বন্দীজন মধুর গীতদ্বারা সর্বত্র সুখানন্দ পরিব্যাপ্ত করতে লাগল। ৯-৬-৪৫-৪৬

> যদ্গার্হস্ক্যং তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ। বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম॥ ৯-৬-৪৭

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর মান্ধাতা সৌভরি ঋষির এই গার্হস্ত্য সুখ দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। আমি সার্বভৌম সম্পদের অধীশ্বর – মান্ধাতার এই গর্ব নিষ্প্রভ হয়ে গেল। ৯-৬-৪৭

এবং গৃহেম্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ।

সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ॥ ৯-৬-৪৮

এইভাবে সৌভরি মুনি গার্হস্থ্য সুথে আসক্ত হয়ে গেলেন এবং বিবিধ সুখজনক দ্রব্যদ্বারা বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। তবুও ঘৃতের আহুতিতে যেমন আগুনের তৃপ্তি হয় না তেমনই তিনিও আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারলেন না। ৯-৬-৪৮

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ।

দদর্শ বহুচাচার্যো মীনসঙ্গসমুখিতম্॥ ৯-৬-৪৯

এইভাবে কিছুকাল অতীত হওয়ার পরে ঋগ্বেদাচার্য সৌভরি একদিন নির্জনে বসে নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন যে, মৎস্যরাজের ক্ষণমাত্র সংসর্গবশত তাঁর কি নিদারুণ আত্মপতনের নিদান – তপোহানি সংঘটিত হয়েছে। ৯-৬-৪৯

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য।

অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ॥ ৯-৬-৫০

তিনি ভাবতে লাগলেন—আমি সাধু, চরিত্রবান ও তপস্বী ছিলাম। আমি কতরকম ব্রত ধর্মানুষ্ঠান করেছি। অথচ আমার কী অধঃপতন! বহুদিন পর্যন্ত আমি আমার ব্রহ্মতেজ ধারণ করে রাখতে পেরেছি কিন্তু জলের ভেতরে বিহাররত এক মৎস্য সংসর্গে আমার সেই ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়ে গোল। ৯-৬-৫০

> সঙ্গং ত্যজেতে মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ সর্বাত্মনা ন বিস্জেদ্ বহিরিন্দ্রিয়াণি। একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে যুঞ্জীত তদ্বতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ॥ ৯-৬-৫১

সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য হল দাম্পত্য ধর্মাবলম্বীগণের অর্থাৎ মৈথুনসুখাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ এবং নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে ক্ষণকালের জন্যও বহির্মুখী হতে না দেওয়া। নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে নিজের মনকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেই সমাহিত রাখা। সঙ্গ যদি করতেই হয় তবে অনন্য ভগবৎপ্রেমী নিষ্ঠাবান মহাত্মাদেরই সঙ্গ করা উচিত। ৯-৬-৫১

একস্তপস্থ্যহমথান্ডসি মৎস্যসঙ্গাৎ পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ।

নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং মায়াগুণৈর্ক্তমতির্বিষয়েহর্থভাবঃ॥ ৯-৬-৫২

আগে আমি একান্তে একলাই তপস্যায় নিমগ্ন ছিলাম। তারপর জলের মধ্যে মাছের সংসর্গে এসে বিবাহ করে পঞ্চাশ জন হয়েছি, আর তারপরে সন্তান উৎপাদন করে পাঁচ হাজার হয়েছি। বিষয়ভোগে নিত্যবুদ্ধি হওয়াতে মায়ার প্রভাবে আমার বুদ্ধি নাশ হয়েছে। এখন তো ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধনের জন্য যে সব বাসনা-কামনা উৎপন্ন হচ্ছে তার তো কোনো অন্তই পাচ্ছি না। ৯-৬-৫২

এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ।

বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ॥ ৯-৬-৫৩

এইভাবে বিচার-বিবেচনা করতে করতে তিনি কিছুকাল গার্হস্যাশ্রমেই অতিবাহিত করলেন। তারপর বৈরাগী হয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বনে প্রস্থান করলেন। পতিপরায়ণা পত্নীগণও তাঁর সাথে বনগমন করলেন। ৯-৬-৫৩

#### তত্র তপ্তা তপস্তীব্রমাত্মকর্শনমাত্মবান্। সহৈবাগ্মিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি॥ ৯-৬-৫৪

বনে গিয়ে পরম সংযমী সৌভরি মুনি তীব্র তপস্যা করলেন, দেহকে শুকনো কাঠে পরিণত করলেন এবং আবহনীয় ইত্যাদি অগ্নিত্রয়ের সাথেই নিজ আত্মাকে পরমাত্মাতে যুক্ত করে দিলেন। ৯-৬-৫৪

> তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্। অন্বীযুস্তৎপ্রভাবেণ অগ্নিং শান্তমিবার্চিষঃ॥ ৯-৬-৫৫

হে পরীক্ষিং! নিজেদের পতি সৌভরি মুনির আধ্যাত্মিক গতি দর্শন করে তাঁর পত্নীগণও অগ্নিশিখাসমূহ যেমন নির্বাণোশ্মখ অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয় সেই-রকমই তাঁরাও তাঁদের পতির প্রভাবে সতী হয়ে তাঁর মধ্যে লীন হয়ে গেলেন এবং পতির গতি প্রাপ্ত হলেন। ৯-৬-৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সৌভর্য উপখ্যানে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ॥

# BA রাজা ত্রিশঙ্কু এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

#### শ্রীশুক উবাচ

মান্ধাতৃঃ পুত্রপ্রবরো যোহম্বরীষঃ প্রকীর্তিতঃ। পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ। হারীতস্তস্য পুত্রোহভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে॥ ৯-৭-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! আমি আগে বলেছি যে মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন অম্বরীষ। তাঁকে তাঁর পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অম্বরীষের পুত্রের নাম যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্রের নাম হারীত। মান্ধাতার বংশে এই তিন জন মান্ধাতার গোত্রের প্রবর অর্থাৎ অবান্তর বংশপ্রবর্তক পুরুষ। ৯-৭-১

নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ।
তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া॥ ৯-৭-২

নাগগণ নিজেদের ভগিনী নর্মদাকে পুরুকুৎসের সঙ্গে বিবাহ দেন, নাগরাজ বাসুকির আদেশে নর্মদা তার স্বামীকে রসাতলে নিয়ে যান। ৯-৭-২

> গন্ধর্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্। নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্॥ ৯-৭-৩

সেই রসাতলে বিষ্ণু শক্তির তেজে বলীয়ান হয়ে পুরুকুৎস বধযোগ্য গন্ধর্বদের বধ করেন। সেই কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে নাগরাজ পুরুকুৎসকে বরদান করেন যে, এই প্রসঙ্গ যারা স্মরণ করবে তারা সর্পভয় থেকে মুক্ত থাকবে। ৯-৭-৩

ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরুকুৎসো যোহনরণ্যস্য দেহকৃৎ।

হর্যশ্বস্তৎসুতস্তমাদরুণোহথ ত্রিবন্ধনঃ॥ ৯-৭-৪

রাজা পুরুকুৎস পুত্র ত্রসদ্দস্যু, তার পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, তার পুত্র অরুণ আর অরুণের পুত্র ত্রিবন্ধন। ৯-৭-৪

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।

প্রাপ্ত\*চাণ্ডালতাং শাপাদ্ গুরোঃ কৌশিকতেজাসা॥ ৯-৭-৫

সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে।

পাতিতোহবাক্শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তস্তিতো বলাৎ॥ ৯-৭-৬

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যদিও নিজের পিতা এবং গুরুর অভিশাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র মুনির প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। দেবতারা তাঁকে অধামুখ করে স্বর্গলোক থেকে ফেলেদিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি নিজের তপবলে তাকে শূন্যমার্গে স্তন্তিত করে রেখেছিলেন। আজও তাঁকে আকাশে সেই অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ৯-৭-৫-৬

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ।

যন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহুবার্ষিকম্॥ ৯-৭-৭

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। তাঁকে উপলক্ষ করে পরস্পরের অভিশস্পাতে পক্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয়েছিল। ৯-৭-৭

সোহনপত্যো বিষগ্নাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ।

বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো॥ ৯-৭-৮

হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন, তাই সর্বদাই তিনি বিষণ্ণ থাকতেন। নারদ মুনির উপদেশে হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করেন যে–হে প্রভো! আমাকে বর দিন যাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়। ৯-৭-৮

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি।

তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ॥ ৯-৭-৯

হে মহারাজ বরুণদেব! আমার যদি একটি বীরপুত্র হয় তবে আমি তার দ্বারা আপনার পূজা করব। বরুণদেব বললেন –তথাস্তু। এরপরে বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়। ৯-৭-৯

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজম্বেতি সোহব্রবীৎ।

যদা পশুর্নির্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ৯-৭-১০

তখন বরুণদেব এসে বললেন–হে হরিশ্চন্দ্র! তোমার পুত্র হয়েছে। এখন এর দ্বারা আমার যজ্ঞ করো। হরিশ্চন্দ্র বললেন –আপনার এই যজ্ঞপশু যখন দশ দিন বয়স অতিক্রম করবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে। ৯-৭-১০

নির্দশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোহব্রবীৎ।

দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ৯-৭-১১

দশ দিন পার হয়ে গেলে বরুণদেব আবার এসে বললেন—এবার আমার যজ্ঞ করো। হরিশ্চন্দ্র বললেন—আপনার এই যজ্ঞপশুর যখন দাঁত উঠবে, তখন সে যজ্ঞার্হ হবে। ৯-৭-১১

#### জাতা দন্তা যজম্বেতি স প্রত্যাহাথ সোহব্রবীৎ। যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ৯-৭-১২

যখন দাঁত উঠল তখন বরুণদেব এসে বললেন—এখন এঁর দাঁত বেরিয়েছে, এবার আমার যজ্ঞ করো। হরিশ্চন্দ্র বললেন—এর দুধের দাঁত পড়ে গেলে, এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে। ৯-৭-১২

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোহব্রবীৎ।

যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তে২থ পশুঃ শুচিঃ॥ ৯-৭-১৩

দুধের দাঁত যখন পড়ে গোল তখন বরুণদেব বললেন—এখন এর দুধের দাঁত পড়ে গেছে, এবার আমার যজ্ঞ করো। হরিশ্চন্দ্র বললেন—যখন এর নতুন দাঁত উঠবে তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে। ৯-৭-১৩

পুনর্জাতা যজম্বেতি স প্রত্যাহাথ সোহব্রবীৎ।

সান্নাহিকো যদা রাজন রাজন্যোহথ পশুঃ শুচিঃ॥ ৯-৭-১৪

নতুন দাঁত ওঠার পর বরুণদেব আবার বললেন—এবার আমার যজ্ঞ করো। হরিশ্চন্দ্র বললেন—হে মহারাজ বরুণদেব! ক্ষত্রিয় পশু যখন যজ্ঞের উপযুক্ত হয় তখন সে বর্ম ধারণ করে। ৯-৭-১৪

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহ্যন্ত্রিতচেতসা।

কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত॥ ৯-৭-১৫

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রের স্নেহে আকৃষ্টচিত্ত হয়ে কালহরণ করে যে সময়ের কথা বললেন, বরুণদেবও সেই সময়ের

প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ৯-৭-১৫

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতৃঃ কর্ম চিকীর্ষিতম্। প্রাণপ্রেপ্স্বর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত॥ ৯-৭-১৬

রোহিত যখন পিতার অভিপ্রায় অর্থাৎ পুত্ররূপ পশুর দ্বারা বরুণদেবের যজ্ঞ করার কথা জানতে পারলেন তখন নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে তিনি হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে বনে চলে গেলেন। ৯-৭-১৬

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্।

রোহিতো গ্রামমেযায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত॥ ৯-৭-১৭

কিছুকাল অতীত হলে রোহিত জানতে পারলেন যে বরুণদেব রুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে আক্রমণ করেছেন –যার ফলে তার পিতা উদরী রোগে পীড়িত হয়েছেন, তখন তিনি নিজের দেশের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু ইন্দ্র এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন। ৯-৭-১৭

ভূমেঃ পর্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ।

রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোহপ্যরণ্যেহবসৎ সমাম্॥ ৯-৭-১৮

ইন্দ্র বললেন–বৎস রোহিত! যজ্ঞপশু হয়ে মৃত্যুবরণ করার থেকে তীর্থক্ষেত্র দর্শনাদি দ্বারা পৃথিবী পর্যটনরূপ পুণ্যকর্ম করাই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রের উপদেশমতো রোহিত আরও এক বছর অরণ্যবাস করলেন। ৯-৭-১৮

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা।

অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহহহ বৃত্রহা॥ ৯-৭-১৯

এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষেও রোহিত নিজের পিতার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু প্রতিবারই বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের ছদ্মবেশ ধরে ইন্দ্র এসে তাঁকে নিরস্ত করেন। ৯-৭-১৯

ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্।

উপব্ৰজন্নজীগৰ্তাদক্ৰীণানাধ্যমং সুতম্॥ ৯-৭-২০

শুনঃশেপং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত।
ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ॥ ৯-৭-২১
মুক্তোদরোহযজদ্ দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ।
বিশ্বামিত্রোহভবৎ তন্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্॥ ৯-৭-২২
জমদগ্নিরভূদ্ ব্রক্ষা বসিষ্ঠোহয়াস্যসামগঃ।
তব্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌস্তময়ং রথম্॥ ৯-৭-২৩

এইভাবে রোহিত ছয় বছর অরণ্যবাস করলেন। সপ্তম বর্ষে যখন তিনি নিজের দেশের কাছে ফিরে এলেন তখন অজীগর্তের কাছ থেকে তার মেজো ছেলে শুনঃশেপকে কিনে যজ্ঞপশু হিসাবে নিজের পিতাকে দিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর মহাযশস্বী হরিশ্চন্দ্র পুরুষমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণাদি দেবগণের যজনা করে উদরীরোগ থেকে মুক্ত ও সজ্জন প্রশংসনীয় হলেন। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মুনি হয়েছিলেন হোতা, পরম সংযমী জামদণ্নি হয়েছিলেন অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মার স্থান গ্রহণ করেন এবং অয়াস্য মুনি সামগণ উদ্গাতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র পরিতৃষ্ট হয়ে হরিশ্বন্দ্রকে একটি সোনার রথ প্রদান করেন। ৯-৭-২০-২১-২২-২৩

শুনঃশেপস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রচক্ষ্যতে। সত্যংসারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্যস্য চ ভূপতেঃ॥ ৯-৭-২৪ বিশ্বামিত্রো ভূশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্। মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোহনিলেন তৎ॥ ৯-৭-২৫

খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি।
তস্মিঞ্জ্ঞানকলাং ধ্যাত্মা তয়াজ্ঞানং বিনির্দহন্॥ ৯-৭-২৬

হে পরীক্ষিৎ! এর পরে আমি শুনঃশেপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করব। সস্ত্রীক হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, সামর্থ্য এবং ধৈর্য দেখে বিশ্বামিত্র মুনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে অবহিতা গতি অর্থাৎ অবিনাশী আত্মজ্ঞান উপদেশ করেন। ওই আত্মবিদ্যার দ্বারা হরিশ্চন্দ্র অন্নময় মনঃসংযুক্ত দেহকে ক্ষিতিতে লীন করেন। ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে এবং আকাশকে অহংকারে লীন করে দেন। তারপর অহংকারকে মহত্তত্ত্বে লীন করে তার অন্তঃস্থিত জ্ঞান-কলা (আত্মরূপ) ধ্যান করে, তার দ্বারা আত্মার আবরণকারী অবিদ্যাকে নাশ করলেন। ৯-৭-২৪-২৫-২৬

হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুখসংবিদা। অনির্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ॥ ৯-৭-২৭

তারপর নির্বাণ সুখানুভূতি দ্বারা সেই জ্ঞান-কলাকেও পরিত্যাগ করে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনির্দেশ্য ও অপ্রত্যর্ক্য স্বীয় স্বরূপে স্থিত হয়ে গোলেন। ৯-৭-২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥

# অষ্টম অধ্যায়

## সগর উপাখ্যান

#### শ্রীশুক উবাচ

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্ বিনির্মিতা।
চম্পাপুরী সুদেবোহতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ॥ ৯-৮-১

শুকদেব বললেন–রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী স্থাপনা করেন। চম্পর পুত্র সুদেব এবং সুদেবের পুত্র ছিল বিজয়। ৯-৮-১

ভরুকস্তৎসুতস্তমাদ্ বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ।

সোহরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্যো বনমাবিশৎ॥ ৯-৮-২

বিজয়ের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র রাহুক। শত্রুরা রাহুকের রাজ্য অধিকার করলে রাহুক তাঁর পত্নীর সাথে বনে প্রবেশ করেন। ৯-৮-২

বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী।

ঔর্বেণ জানতা২২ত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা॥ ৯-৮-৩

রাহুক বৃদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করলে তাঁর পত্নীও তাঁর সাথে সহমরণে উদ্যত হলেন। কিন্তু মহর্ষি ঔর্ব জানতেন যে তিনি গর্ভবতী, তাই তিনি তাঁকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করেন। ৯-৮-৩

আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোহন্ধসা সহ।

সহ তেনৈব সংজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ॥ ৯-৮-৪

এই বৃত্তান্ত জেনে সেই মহিষীর সপত্নীগণ বিদ্বেষবশত তাঁর ভোজনের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। কিন্তু বিষের কোনো প্রভাব গর্ভের মধ্যে পড়েনি। 'গর'-এর সাথে পুত্র প্রসব হওয়াতে পুত্রের নাম হয়েছিল 'সগর', সগর মহাযশস্বী রাজচক্রবর্তী অর্থাৎ সম্রাট হয়েছিলেন। ৯-৮-৪

সগর\*চক্রবর্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ।

যস্তালজজ্ঞান্ যবনাঞ্জান্ হৈহয়বর্বরান্॥ ৯-৮-৫

নাবধীদ্ গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেষিণঃ।

মুগুন্শাশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্ধমুণ্ডিতান্॥ ৯-৮-৬

সগরের ছেলেরা পৃথিবী খনন করে সাগর নির্মাণ করেন। সগর তাঁর গুরুদেবের আদেশমতো তালজজ্ঞা, যবন, শক, হৈহয় ও বর্বর জাতিসকলকে বিনাশ না করে বিকৃতবেশী করেছিলেন। কোনো জাতিকে তিনি মুণ্ডিত মস্তক অথচ শাশ্রুধারী, কাউকে মুক্তকেশ অথচ অর্ধমুণ্ডিত, কাউকেবা অন্তর্বাসবিহীন আবার কাউকে বা বাহির্বাসবিহীন করে দিয়েছিলেন। ৯-৮-৫-৬

> অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোহপরান্। সোহশ্বমেধৈরযজত সর্ববেদসুরাত্মকম্॥ ৯-৮-৭

ঔর্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্।

তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ॥ ৯-৮-৮

কাউকেবা তিনি বস্ত্র জড়িয়ে রাখতে দেন কিন্তু পরিধান করতে দেন না। কাউকেবা শুধুমাত্র কৌপীনধারী থাকতে আদেশ দেন। তারপর সগর রাজা ঔর্বের উপদেশে শাস্ত্রানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সর্ববেদ ও সর্বদেবময় আত্মস্বরূপ সর্বশক্তিমান শ্রীহরির অর্চনা করেন। সেই যজ্ঞের উৎকৃষ্ট অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছিলেন। ৯-৮-৭-৮

সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ।

হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্যখনন্ মহীম্॥ ৯-৮-৯

পিতার আদেশানুসারে সুমতির গর্ভজাত পুত্রগণ অশ্বের খোঁজে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াল। কোথাও সেই অশ্বকে খুঁজে না পেয়ে দর্পভরে সমস্ত পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করতে লাগল। ৯-৮-৯

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে।
এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ॥ ৯-৮-১০
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্ত্রিণঃ।
উদায়ুধা অভিযযুক্তন্মিমেষ তদা মুনিঃ॥ ৯-৮-১১

পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করতে করতে পূর্ব-উত্তর কোণে কপিল মুনির কাছে সেই অশ্বকে দেখতে পেয়ে 'এই লোকটি অশ্ব অপহরণকারী চোর, এখন চোখ বুজে বসে আছে, অতএব এই পাপিষ্ঠকে বধ কর, বধ কর' বলে সেই ষাট হাজার সগরপুত্র অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে কপিলমুনির দিকে ধেয়ে গেল। কপিলমুনি সেই সময় চোখ খুললেন। ৯-৮-১০-১১

স্বশরীরাগ্নিনা তাবনাহেন্দ্রহৃতচেতসঃ।

মহদ্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন ক্ষণাৎ॥ ৯-৮-১২

দেবরাজ ইন্দ্র রাজকুমারদের বুদ্ধিভ্রংশ করে দিয়েছিলেন তাই তারা কপিলমুনির মতো মহাপুরুষকে অপমান করেছিল। এর ফলে তাদের শরীরের মধ্যে আগুন জুলে উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যে তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ৯-৮-১২

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।

কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ॥ ৯-৮-১৩

হে পরীক্ষিৎ! সগরের ছেলেরা কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে ভশ্মীভূত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কপিল মুনি তো শুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্ণ আধার। তাঁর শরীর তো জগৎকে পবিত্র করেছিল মাত্র। তাঁর কাছে ক্রোধের মতো তমোগুণ আসবে কী করে? পৃথিবীর ধুলো কি আকাশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে? ৯-৮-১৩

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌর্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্। ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ পরাত্মভূতস্য কথং পৃথজনতিঃ॥ ৯-৮-১৪

এই সংসার এক মৃত্যুপথ সমন্বিত দূরতিক্রমণীয় সাগর। কিন্তু কপিলমুনি এই পৃথিবীতে সাংখ্যশাস্ত্র নামক এমন একটি দৃঢ় নৌকা বানিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা যে কোনো মুমুক্ষু মানুষ সেই সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। তিনি কেবল পরম জ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমাত্মা। শক্রমিত্রের ভেদাভেদ বুদ্ধি তার মধ্যে কী করে আসতে পারে? ৯-৮-১৪

যোহসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ।

তস্য পুত্রোহংশুমান্ নাম পিতামহহিতে রতঃ॥ ৯-৮-১৫

সগরের দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস নামে এক পুত্র জন্মায়। অসমঞ্জসের পুত্রের নাম অংশুমান। তিনি পিতামহ সগরের আজ্ঞাবহ ও তাঁর সেবা পরিচর্যায় রত থাকতেন। ৯-৮-১৫

> অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্। জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ যোগী যোগাদ্ বিচালিতঃ॥ ৯-৮-১৬

#### আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম বিপ্রিয়ম্। সর্ব্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্ধেজয়ঞ্জনম্॥ ৯-৮-১৭

অসমঞ্জস পূর্ব জন্মে যোগী ছিলেন। সঙ্গদোষে যোগভ্রস্ট হয়ে জাতিস্মর রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহজন্মে সঙ্গ পরিহারের জন্য নিজেকে অর্থত অসমঞ্জস রূপে প্রকাশ করে গর্হিত এবং জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করে লোকের উদ্বেগ জন্মাতেন, এমনকী খেলায়মগু বালকদের ধরে সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করে দিতেন। ৯-৮-১৬-১৭

এবংবৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ। যোগৈশ্বর্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ॥ ৯-৮-১৮

সগর রাজা তার এই জাতীয় দুষ্কার্য দেখে পুত্রম্নেহ বিসর্জন দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। অসমঞ্জস তখন নিজের যোগৈশ্বর্যের প্রভাবে সেই সব বালকদের জীবিত করে দেন এবং নিজের পিতাকে সেই জীবিত বালকদের দেখিয়ে দিয়ে নিজে বনপথে চলে যান। ৯-৮-১৮

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্বে বালকান্ পুনরাগতান্।

দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যস্বতপ্যত॥ ৯-৮-১৯

অযোধ্যায় নগরবাসীরা যখন দেখলেন যে তাঁদের মৃত ছেলেরা ফিরে এসেছে তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন আর সগর রাজাও অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। ৯-৮-১৯

অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরঙ্গান্বেষণে যযৌ।

পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্॥ ৯-৮-২০

এরপর সগর রাজার আদেশে অংশুমান ঘোড়ার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পিতৃব্যদের খনিত পথে পথে যাত্রা করে এক জায়গায় পিতৃব্যদের দেহভম্মের কাছে ঘোড়াটিকে দেখতে পেলেন। ৯-৮-২০

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্।

অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মহান্॥ ৯-৮-২১

ভগবান কপিলমুনি সেখানেই বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে মহামনা অংশুমান তাঁকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ৯-৮-২১

#### অংশুমানুবাচ

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোহজনো ন বুধ্যতেহদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ। কুতোহপরে তস্য মনঃশরীরধীর্বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ॥ ৯-৮-২২

অংশুমান বললেন—হে ভগবন্! আপনি অজন্মা ব্রহ্মারও অতীত তাই তিনিও আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারেননি। দেখা তো দূরস্থান, সমাধির পর সমাধি, যুক্তির পর যুক্তি প্রয়োগ করেও আজ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বুঝতে পারেননি। আমরা তো তাঁরই মন, শরীর ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট অজ্ঞানী জীব—আমরা তা হলে কী করে আর আপনার মহিমা বুঝতে পারব? ৯-৮-২২

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা গুণান্ বিপশ্যন্ত্যুত বা তমশ্চ।

যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্তে বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ॥ ৯-৮-২৩

সংসারের শরীরধারী জীব সত্ত্বণ, রজোগুণ বা তমোগুণ প্রধান। তারা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় কেবল গুণময় পদার্থ ও বিষয়কে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল অজ্ঞান আর অজ্ঞানই দেখে। তার কারণ এরা আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছে। এরা বহির্মুখ হওয়ার ফলে কেবল বাইরের জিনিসই দেখে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে অবস্থিত আপনাকে দেখতে পায় না। ৯-৮-২৩

#### তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ। সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং কথং হি মূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি॥ ৯-৮-২৪

আপনি একরস, জ্ঞানঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি। অতএব আত্মজ্ঞানলভ্য মায়াগুণজনিত ভেদ-মোহ অজ্ঞান যাদের দূর হয়েছে সেই সনন্দনাদি মুনিগণ আপনাকে নিরন্তর চিন্তা করতে পারেন। মায়ায় আবদ্ধ মূঢ় আমি কেমন করে আপনাকে জানতে পারব? ৯-৮-২৪

প্রশান্তমায়াগুণকর্মলিঙ্গমনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্।

জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্॥ ৯-৮-২৫

মায়া, তার গুণ এবং গুণের কারণজনিত কর্ম এবং কর্মের সংস্কারে প্রাপ্ত লিঙ্গশরীর তো আপনার নেই। আপনার না আছে নাম, না আছে রূপ। আপনি না কার্য, না কারণ। আপনি সনাতন আত্মা। জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আপনি এই শরীর ধারণ করে রয়েছেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৯-৮-২৫

ত্বন্মায়ারচিতে লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু।

ভ্ৰমন্তি কামলোভেৰ্য্যামোহবিভ্ৰান্তচেতসঃ॥ ৯-৮-২৬

হে প্রভো! মায়াগুণই আপনার বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম। একে সত্য মনে করে কাম, লোভ, ঈর্ষা ও মোহতে লোকের চিত্ত দেহগেহাদিতে পরিভ্রমণ করে, তারা এর মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায়। ৯-৮-২৬

অদ্য নঃ সর্বভূতাত্মন্ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।

মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ॥ ৯-৮-২৭

হে সর্বাত্মন্! হে ভগবন্! আজ আপনার দর্শনলাভে আমার কাম, কর্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধন ছিন্ন হল। ৯-৮-২৭

### শ্রীশুক উবাচ

ইখংগীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ।

অংশুমন্তমুবাচেদমনুগৃহ্য ধিয়া নৃপ॥ ৯-৮-২৮

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে অংশুমান ভগবান কপিলমুনির প্রভাব কীর্তন করলে তিনি (কপিলমুনি) সর্বান্তকরণে কৃপা করে অংশুমানকে বললেন। ৯-৮-২৮

### শ্রীভগবানুবাচ

অশ্বোহয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব।

ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাস্তোহর্হন্তি নেতরৎ॥ ৯-৮-২৯

শ্রীভগবান বললেন—হে বৎস! এই অশ্ব তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় পশু, তুমি নিয়ে যাও। তোমার ভশ্মীভূত পিতৃব্যদের উদ্ধার কেবল গঙ্গাজল দ্বারাই হতে পারে, অন্য কোনো উপায় নেই। ৯-৮-২৯

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মান্যৎ।

সগরস্তেন পশুনা ত্রুতুশেষং সমাপয়ৎ॥ ৯-৮-৩০

অংশুমান বিনম্রভাবে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণামপূর্বক প্রসন্ন করে যজ্ঞীয় অশ্ব পিতামহের কাছে নিয়ে এলেন। যজ্ঞীয় অশ্বের দ্বারা সগর রাজা যজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করলেন। ৯-৮-৩০

রাজ্যমংশুমতি ন্যস্য নিঃস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ।

উর্বোপদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্॥ ৯-৮-৩১

অনন্তর সগর রাজা অংশুমানকে রাজ্যভার সমর্পণ করে বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হয়ে বন্ধনমুক্ত হলেন এবং মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন করে পরমগতি লাভ করলেন। ৯-৮-৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সগরোপাখ্যানেহষ্টমোহধ্যায়ঃ॥

## নবম অধ্যায়

# ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

#### শ্রীশুক উবাচ

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া। কালং মহান্তং নাশক্লোৎ ততঃ কালেন সংস্থিতঃ॥ ৯-৯-১

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! অংশুমান গঙ্গাকে মর্তে আনার জন্য বহুকাল তপস্যা করেও সাফল্য পেলেন না, আয়ু শেষ হলে তিনি

পরলোক গমন করেন। ৯-৯-১

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্। ভগীরথস্তস্য পুত্রস্তেপে স সুমহৎ তপঃ॥ ৯-৯-২

অংশুমানের পুত্র দিলীপও পিতার মতো সুদীর্ঘ তপস্যা করেন কিন্তু তিনিও সফল হলেন না এবং যথাকালে পরলোক গমন করলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ তারপর অতি দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করলেন। ৯-৯-২

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে।

ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ॥ ৯-৯-৩

তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী গঙ্গা তাঁকে দর্শন দেন এবং বলেন—আমি তোমাকে বর দেবার জন্য এসেছি। গঙ্গাদেবী ওই কথা বললে রাজা ভগীরথ বিনম্রভাবে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, আপনি মর্তলোকে চলুন। ৯-৯-৩

কোহপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে।

অন্যথা ভূতলং ভিত্তা নৃপ যাস্যে রসাতলম্॥ ৯-৯-৪

গঙ্গাদেবী বললেন–আমি যখন স্বর্গের থেকে ভূতলে পতিত হব তখন আমার বেগ ধারণ করার জন্য কাউকে দরকার। হে ভগীরথ! আমার বেগ যদি কেউ ধারণ না করে তবে আমি ভূতল ভেদ করে রসাতলে চলে যাব। ৯-৯-৪

কিং চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্।

মৃজামি তদঘং কুত্র রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্॥ ৯-৯-৫

এছাড়াও আরও একটা কারণে আমি মর্তে যেতে চাই না। মর্তের মানুষ আমার জলে তাদের পাপরাশি ক্ষালন করবে। আমি সেই পাপরাশি কোথায় মার্জন করব। ভগীরথ! এই সব বিষয় তুমি ভালো করে বিবেচনা করে দেখো। ৯-৯-৫

## ভগীরথ উবাচ

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রক্ষিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।

হরন্ত্যঘং তে২ঙ্গসঙ্গাৎ তেশ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥ ৯-৯-৬

ভগীরথ বললেন–হে মাতঃ! সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্ত ও জগৎপাবন সাধুগণ আপনার জলে নিত্য স্নান করে তাদের অঙ্গসঙ্গ দিয়ে আপনার পাপ হরণ করবেন, কারণ তাঁদের হৃদয়ে অঘহারি শ্রীহরি নিত্য বিরাজমান। ৯-৯-৬

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্তাত্মা শরীরিণাম।

যিস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু॥ ৯-৯-৭

দেহধারীদের আত্মারূপী রুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করবেন। কারণ শাড়ি যেমন সুতোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত, সেইরকমই এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান রুদ্রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। ৯-৯-৭

ইত্যুক্তা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্।

কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশঃ সমতুষ্যত॥ ৯-৯-৮

হে পরীক্ষিৎ! গঙ্গাদেবীকে এই কথা বলে রাজা ভগীরথ তপস্যার দ্বারা ভগবান রুদ্রকে সম্ভুষ্ট করতে প্রবৃত্ত হলেন। অলপকাল মধ্যেই আশুতোষ তাঁর প্রতি প্রসন্ধ হলেন। ৯-৯-৮

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ।

দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥ ৯-৯-৯

ভগবান শংকর সর্বলোক হিতৈষী, ভগীরথের প্রার্থনা 'তথাস্তু' বলে স্বীকার করলেন এবং সাবধানে গঙ্গাদেবীকে নিজের মাথায় ধারণ করলেন, কারণ শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালিত গঙ্গার জল অতীব পবিত্র। ৯-৯-৯

ভগীরথঃ স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্।

যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভশ্মীভূতাঃ স্ম শেরতে॥ ৯-৯-১০

তদনন্তর রাজা ভগীরথ জগৎপাবনী গঙ্গাদেবীকে সেখানে নিয়ে গেলেন যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষগণের দেহ ভশ্মীভূত হয়ে স্থূপাকারে পড়ে ছিল। ৯-৯-১০

রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী।

দেশান্ পুনন্তী নির্দপ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্॥ ৯-৯-১১

ভগীরথ বায়ুর মতো বেগগামী রথে চড়ে আগে আগে চলতে লাগলেন আর গঙ্গাদেবী তাঁর পেছনে পেছনে ধাবিতা হয়ে পথিস্থিতা সমস্ত দেশকে পবিত্র করতে করতে এগোতে লাগলেন। এইভাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এসে গঙ্গাদেবী নিজের পবিত্র জলে সগর রাজার ভশ্মীভূত পুত্রদের অভিসিঞ্চিত করলেন। ৯-৯-১১

যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি।

সগরাত্মজা দিবং জগ্মঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ॥ ৯-৯-১২

সগরপুত্রগণ ব্রাহ্মণের অবজ্ঞারূপ স্বকৃত অপরাধে বিনষ্ট হয়েছিলেন তাই তাদের উদ্ধারের কোনো পথই ছিল না –তবুও সাক্ষাৎ দৈহিক স্পর্শ না হলেও কেবল দেহভম্মের দ্বারা গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়ামাত্র তাঁরা স্বর্গে চলে গেলেন। ৯-৯-১২

ভশ্মীভূতাঙ্গসঞ্চেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং যে সেবন্তে ধৃতব্রতাঃ॥ ৯-৯-১৩

হে পরীক্ষিৎ! শুধুমাত্র দেহভম্মের সাথে গঙ্গজলের স্পর্শ হওয়াতেই সগরপুত্রগণ স্বর্গে চলে গেলেন, তাই যাঁরা নাকি ব্রতধারণ করে শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গাদেবীর সেবা করেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কী বক্তব্য থাকতে পারে? ৯-৯-১৩

> ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্। অনন্তচরণান্ডোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ॥ ৯-৯-১৪ সন্নিবেশ্য মনো যশ্মিঞ্ছুদ্ধয়া মুনয়োহমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ক্যজং হিতা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্॥ ৯-৯-১৫

আমি গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সব কথা বললাম তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। কারণ গঙ্গাদেবী ভগবানের সেই চরণকমল থেকে সমুৎপন্ন হয়েছেন যাঁর সম্রদ্ধ চিন্তনে বড় বড় মুনি-ঋষিগণ দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক কঠিন ত্রিগুণবন্ধন ছিন্ন করে সদ্য ভগবৎসারূপ্য লাভ করে থাকেন। সুতরাং গঙ্গাদেবী সংসারবন্ধন ছেদন করে দেবেন এটা এমন আর কী বড় কথা। ৯-৯-১৪-১৫

শ্রুতা ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভোহপরোহভবৎ।
সিন্ধুদ্বীপস্ততস্ত্রমাদযুতায়ুস্ততোহভবৎ॥ ৯-৯-১৬
ঋতুপর্ণো নলসখো যোহশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ।
দত্তাক্ষহদয়ং চাম্মৈ সর্বকামস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-৯-১৭

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ। এই নাভ পূর্বোক্ত নাভ থেকে ভিন্নজন। নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তার পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্রের নাম ঋতুপর্ণ, ইনি নলের বন্ধু ছিলেন। ঋতুপর্ণ নল রাজাকে অক্ষহ্নদয় অর্থাৎ দ্যুতবিদ্যার রহস্য অবগত করান এবং তার পরিবর্তে তার কাছ থেকে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম। ৯-৯-১৬-১৭

> ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতির্নৃপ। আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত কুচিৎ।

বসিষ্ঠশাপাদ্ রক্ষোহভূদনপত্যঃ স্বকর্মণা॥ ৯-৯-১৮

হে পরীক্ষিৎ! সর্বকামের পুত্রের নাম ছিল সুদাস। সুদাসের পুত্র সৌদাস আর সৌদাসের পত্নীর নাম ছিল মদয়ন্তী। সৌদাসকে মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ নামেও বলা হয়। ইনি বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন এবং নিঃসন্তান ছিলেন। ৯-৯-১৮

#### রাজোবাচ

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ। এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি॥ ৯-৯-১৯

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন – হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা সৌদাসকে বশিষ্ঠদেব অভিশাপ কেন দিয়েছিলেন, সে কাহিনী আমি জানতে ইচ্ছা করি। যদি একান্ত গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে সেই কাহিনী বলুন। ৯-৯-১৯

#### শ্রীশুক উবাচ

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিজ্যন্ রক্ষো জঘান হ।
মুমোচ ভ্রাতরং সোহথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া॥ ৯-৯-২০
সঞ্চিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে।
গুরবে ভোকুমাকায় পক্তা নিন্যে নরামিষম্॥ ৯-৯-২১

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! একদা রাজা সৌদাস মৃগয়ায় বেরিয়ে কোনো এক রাক্ষসকে বধ করেন কিন্তু তার ভাইকে ছেড়ে দেন। সেই ভাই তখন তার ভাইকে হত্যার প্রতিশোধ নেবার কথা মনে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং পাচকের বেশ ধরে রাজার বাড়িতে প্রবেশ করল। গুরুদেব বশিষ্ঠ একদিন রাজগৃহে এসে ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস পাক করে বশিষ্ঠকে পরিবেশন করল। ৯-৯-২০-২১

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা।

রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি॥ ৯-৯-২২

সর্বসমর্থ বশিষ্ঠদেব যখন দেখলেন যে পরিবেশিত ভোজ্য অভক্ষ্য, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে এরূপ নরমাংস পরিবেশনের দোষে তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষসযোনিতে জন্মাবে। ৯-৯-২২

রক্ষঃকৃতং তদ্ বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশবার্ষিকম্।

সোহপ্যপোহঞ্জলিমাহহদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ॥ ৯-৯-২৩

কিন্তু সাথে সাথেই বশিষ্ঠ মুনি জানতে পারলেন যে এ কর্ম রাজার নয়, করেছে পাচকরূপী রাক্ষস —তখন তিনি সেই অপরিহার্য অভিশাপের মেয়াদ মাত্র বারো বৎসর নির্দিষ্ট করে দিলেন। এদিকে রাজা সৌদাসও বিনা দোষ অভিশপ্ত হওয়ার জন্য অঞ্জলিপূর্ণ জল নিয়ে গুরুদেব বশিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। ৯-৯-২৩

বারিতো মদয়ন্ত্যপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ।

দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ॥ ৯-৯-২৪

কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে এই কাজ থেকে নিরস্ত করলেন। রাজা সৌদাস তখন চিন্তা করলেন যে দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবই তো জীবময়, তাহলে এই তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অব্যর্থ জল কোথায় ফেলব, যেখানে ফেলব সেখানেই তো নিরপরাধ প্রাণীহিংসা হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই জল তাঁর নিজের পায়ের উপর ফেললেন, এর ফলে তাঁর নাম হল মিত্রসহ। ৯-৯-২৪

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ। ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকৌদম্পতী দ্বিজৌ॥ ৯-৯-২৫

সেই জল পড়ে তার পা দুটি কালো রং ধারণ করল, তাই তাঁর নাম হল 'কল্মাষপাদ', ইতিমধ্যে তিনি রাক্ষস হয়ে গেছেন। রাক্ষস হওয়ার পরে একদিন রাজা কল্মাষপাদ পরস্পরে আসক্ত বনচারী এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেলেন। ৯-৯-২৫

ক্ষুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ।

ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষাকূণাং মহারথঃ॥ ৯-৯-২৬

মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্মং কর্তুমর্হসি।

দেহি মেহপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্॥ ৯-৯-২৭

কল্মাষপাদ ক্ষুধার্ত তো ছিলেনই, ফলে সেই দম্পতির মধ্যে ব্রাহ্মণকে তিনি ধরে নিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণপত্নীর মনোরথ অপূর্ণ থাকাতে তিনি বললেন—হে রাজন্। আপনি রাক্ষস নন। আপনি মহারানি মদয়ন্তীর স্বামী এবং ইক্ষ্ণাকুবংশীয় বীর মহারথী। আপনার এরকম অধর্ম করা উচিত নয়। আমি সন্তানপ্রার্থিনী, আমার পতি এই ব্রাহ্মণের সন্তান কামনাও তখনও পূর্ণ হয়নি, সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। ৯-৯-২৬-২৭

দেহো২য়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ।
তস্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থবধ উচ্যতে॥ ৯-৯-২৮

হে মহারাজ! জীবের এই দেহ জীবকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ। সুতরাং হে বীর! এই দেহকে নাশ করার অর্থই হল সর্বার্থবিনাশ। ৯-৯-২৮

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ। আরিরাধয়িষুর্বক্ষ মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্।

#### সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতেম্বন্তর্হিতং গুণৈঃ॥ ৯-৯-২৯

বিশেষত ইনি ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান, তপঃশীলাদি-গুণযুক্ত। যিনি সমস্ত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট হয়েও অন্তর্হিত হয়ে রয়েছেন সেই পুরুষোত্তম পরব্রহ্মকে সকল প্রাণীর আত্মারূপে ধ্যান-তপস্যা করতে ইনি অভিলাষী। ৯-৯-২৯

সোহয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্যন্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ বিভো।

কথমর্হতি ধর্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ॥ ৯-৯-৩০

হে রাজন্। আপনি ধর্মজ্ঞ। পিতা যেমন পুত্রকে বধ করতে পারে না তেমনই আপনার মতো শ্রেষ্ঠ রাজর্ষির হাতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বধ্য হতে পারে না। ৯-৯-৩০

তস্য সাধোরপাপস্য জ্রণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ।

কথং বধং যথা বভ্ৰোৰ্মন্যতে সম্মতো ভবান্।। ৯-৯-৩১

সাধু সমাজে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। আমার এই পরোপকারী, নিরপরাধ, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ পতিকে বধ করা কী করে উচিত মনে করেন? ইনি তো গাভীর মতো নিরীহ। ৯-৯-৩১

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষস্তর্হি মাং খাদ পূর্বতঃ।

ন জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণং চ মৃতকং যথা॥ ৯-৯-৩২

তবুও আপনি যদি একে ভক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন, তাহলে আগে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ পতি ছাড়া আমি শবতুল্য হয়ে ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করতে পারব না। ৯-৯-৩২

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ।

ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ॥ ৯-৯-৩৩

ব্রাহ্মণী এই কথা বলে অনাথার মতো কাতরভাবে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু শাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে রাজা সৌদাস তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করল না এবং বাঘ যেমন পশু ভক্ষণ করে সেই ব্রাহ্মণকে তিনিও সেইভাবে খেয়ে ফেললেন। ৯-৯-৩৩

ব্রাক্ষণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্।

শোচন্ত্যাত্মানমুর্বীশমশপৎ কুপিতা সতী॥ ৯-৯-৩৪

গর্ভাধান করতে উদ্যত পতিকে ওইভাবে রাক্ষস দ্বারা ভক্ষিত হতে দেখে ব্রাক্ষণী অত্যন্ত শোকগ্রস্তা হয়ে পড়লেন। সতী ব্রাক্ষণী কুপিতা হয়ে রাক্ষসরূপী রাজাকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন। ৯-৯-৩৪

যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্তায়াঃ পতিস্তুয়া।

তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ॥ ৯-৯-৩৫

ব্রাহ্মণী বললেন—ওরে পাপী! রতিক্রীড়ার মধ্যে অপূর্ণ কাম অবস্থায় তুই আমার পতিকে ভক্ষণ করলি। সুতরাং ওরে মূর্খ! তুই যখন তোর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবি তখনই তোর মৃত্যু হবে, এই কথা আমি তোকে বলে দিলাম। ৯-৯-৩৫

এবং মিত্রসহং শপ্তা পতিলোকপরায়ণা।

তদস্থীনি সমিদ্ধে২গ্নৌ প্রাস্য ভর্তুর্গতিং গতা॥ ৯-৯-৩৬

সৌদাসকে এইভাবে শাপ দিয়ে ব্রাহ্মণী তাঁর পতির অস্থিসমূহকে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করে সেই আগুনে নিজের দেহ বিসর্জন দিয়ে সতী হয়ে স্বামীর গতি প্রাপ্ত হলেন। কারণ নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোনো লোকে যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। ৯-৯-৩৬

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ।

বিজ্ঞাপ্য ব্রাক্ষণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ॥ ৯-৯-৩৭

বারো বংসর পার হয়ে গেলে রাজা সৌদাস শাপমুক্ত হয়ে গেলেন। একদিন যখন তিনি মদয়ন্তীর সাথে স্ত্রীসম্ভোগে উদ্যত হলেন তখন মহিষী মদয়ন্তী ব্রাহ্মণীর অভিশাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবারণ করলেন। ৯-৯-৩৭

তত ঊর্ধ্বং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্মণা২প্রজাঃ।

বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ॥ ৯-৯-৩৮

সেইদিন থেকে সৌদাস স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে নিজের কর্মদোষে তিনি নিঃসন্তান হলেন। সেই অবস্থায় রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠ মুনি মদয়ন্ত্রীর গর্ভাধান করলেন। ৯-৯-৩৮

সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত।

জঘ্নেহশানোদরং তস্যাঃ সোহশাকস্তেন কথ্যতে॥ ৯-৯-৩৯

মদয়ন্তী সাত বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করে রেখেছিলেন কিন্তু সন্তান উৎপন্ন হল না। তখন বশিষ্ঠদেব পাথর দিয়ে মদয়ন্তীর পেটে আঘাত করেন। এর ফলে যে বালক জন্ম নিল, সে অশ্মের (পাথর) আঘাতে জন্ম নেওয়াতে অশ্মক নামে পরিচিত হল। ৯-৯-৩৯

অশাকামূলকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ।

নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোহভবৎ॥ ৯-৯-৪০

অশাক থেকে মূলকের জনা হয়। পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করছিলেন তখন স্ত্রীলোকেরা তাকে লুকিয়ে রেখে পরশুরামের কোপ থেকে রক্ষা করেন। এর ফলে তার আর এক নাম হয় নারীকবচ। পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হওয়ার পরে তিনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় মূলক। ৯-৯-৪০

ততো দশরথস্তমাৎ পুত্র ঐড়বিড়স্ততঃ।

রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্টাঙ্গশ্চক্রবর্ত্যভূৎ॥ ৯-৯-৪১

মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র ঐড়বিড়, তার পুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের পুত্রই চক্রবর্তী সম্রাট খট্টাঙ্গ। ৯-৯-৪১

যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জয়ঃ।

মুহূর্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সংদধে মনঃ॥ ৯-৯-৪২

তাকে কেউ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারত না। দেবতাদের অনুরোধে তিনি দৈত্যগণকে বধ করেন। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বলেন–প্রথমে আমাকে বলুন যে আমার আয়ু কত বৎসর। দেবতাদের থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ু আর মুহূর্তকাল মাত্র আছে। তখন তিনি দেবপ্রদত্ত বিমানযোগে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং পরমেশ্বরে মন সমাহিত করেন। ৯-৯-৪২

ন মে ব্ৰহ্মকুলাৎ প্ৰাণাঃ কুলদৈবার চাত্মজাঃ।

ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ॥ ৯-৯-৪৩

তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, আমার কুলের ইষ্ট দেবতা হলেন ব্রাহ্মণ! আমার নিজের প্রাণও তার থেকে বড় নয়। পত্নী, পুত্র, ঐশ্বর্য, রাজ্য, পৃথিবী কিছুই আমার কাছে তার থেকে প্রিয় নয়। ৯-৯-৪৩

ন বাল্যেথপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে কুচিৎ।

নাপশ্যমুত্তমশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্তৃহম্॥ ৯-৯-৪৪

শৈশবেও আমার মন কখনো অধর্মের চিন্তা করেনি। পবিত্রকীর্তি ভগবান ছাড়া আর কিছু আমি কখনো ভাবিনি। ৯-৯-৪৪

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ।

ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ॥ ৯-৯-৪৫

ত্রিভুবনের দেবগণ প্রসন্ন হয়ে আমাকে যথেচ্ছ বর গ্রহণ করতে বলেছিলেন কিন্তু আমি সেই বরও গ্রহণ করিনি কারণ সর্বভূতের উৎপাদক ভগবান শ্রীহরির ধ্যানেই আমি মগ্ন ছিলাম। ৯-৯-৪৫

#### যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহ্নদি স্থিতম্। ন বিন্দন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমৃতাপরে॥ ৯-৯-৪৬

যে সব দেবতাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিষয়ভোগে ডুবে থাকে তাঁরা সত্ত্বগুণপ্রধান হয়েও নিজেদের হৃদয়ে বিরাজমান নিত্য ও প্রিয়রূপে বিদ্যমান আত্মস্বরূপ ভগবানকে জানতে পারেন না। সুতরাং রজোগুণী ও তমোগুণীদের আর কী কথা। ৯-৯-৪৬

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং গুণেষু গন্ধর্বপুরোপমেষু।

রূঢ়ং প্রকৃত্যা২২অনি বিশ্বকর্তুর্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে॥ ৯-৯-৪৭

কাজেই আমি মায়ার খেলা এই সব বিষয়-ভোগের আসক্তির মধ্যে যাব না। আকাশে অবাস্তব প্রতীত গন্ধর্বপুরীর মতোই এই মায়ার খেলা বিষয়াসক্তির কোনো সত্তা নেই। এ সব তো অজ্ঞানময় চিত্তের অনুভূতি মাত্র। বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমি বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁরই শরণ গ্রহণ করছি। ৯-৯-৪৭

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া।

হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাশ্রিতঃ॥ ৯-৯-৪৮

হে পরীক্ষিং! রাজা খট্টাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভগবান আগে থেকেই নিজের দিকে আকর্ষিত করে রেখেছিলেন যার ফলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রাজা খট্টাঙ্গ এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন। তখন তিনি দেহগেহাদি অনাত্ম পদার্থে যে অজ্ঞানপ্রসূত আত্মভাব ছিল সে সব পরিত্যাগ করে নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে গেলেন। ৯-৯-৪৮

যৎ তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মস্ন্যং শূন্যকল্পিতম্।

ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাতৃতাঃ॥ ৯-৯-৪৯

সেই স্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শূন্যবংই বটে, কিন্তু তা শূন্য নয়, তা পরম সত্য। ভক্তজন সেই ভাবকে ভগবান বাসুদেব বলে কীর্তন করেন। ৯-৯-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সূর্যবংশানুবর্ণনে নবমোহধ্যায়ঃ॥

## দশম অধ্যায়

# ভগবান শ্রীরামের জীবন-চরিত্র

#### শ্রীশুক উবাচ

খট্টাঙ্গাদ্ দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।

অকস্ততো মহারাজস্তমাদ্ দশরথোহভবৎ॥ ৯-১০-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহুর পুত্র হল পরম যশস্বী রঘু। রঘুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র মহারাজ দশর্থ। ৯-১০-১

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো হরিঃ।

অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ॥ ৯-১০-২

দেবগণের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান শ্রীহরিই অংশাংশরূপে চার রূপ ধারণ করে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন –এই চার নাম নিয়ে রাজা দশরথের চার পুত্ররূপে পৃথিবীতে আসেন। ৯-১০-২

তস্যানুচরিতং রাজন্গৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি তুয়া সীতাপতের্মুহুঃ॥ ৯-১০-৩

হে পরীক্ষিৎ! সীতাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বহুবার বিস্তৃতভাবে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন, আর তুমিও সেইসব বর্ণনা অনেক শুনেছ। ৯-১০-৩

পদ্মপদ্য্যাং প্রিয়ায়াঃ পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।

বৈরুপ্যাচ্ছূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষাহহরোপিতজ্রবিজ্নগুত্রস্তান্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ কোসলেন্দ্রোহবতায়॥ ৯-১০-৪
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের সত্য রক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাস স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরণকমল
এতও সুকোমল ছিল যে পরম সুকুমারী জানকীদেবীর করকমল স্পর্শেও সেই চরণে ব্যথা লাগত। সেই সুকোমল চরণযুগল দিয়ে যখন
তিনি বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করে শ্রান্ত হয়ে যেতেন তখন অনুজ লক্ষ্মণ ও সেবক হনুমান সেই পদসেবা করে তাঁর ক্লান্তি দূর করতেন।
শূর্পণখার নাক-কান কেটে তাকে কুরূপা করে দেওয়ার ফলে নিজের প্রিয়তমা সীতার বিরহও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল এবং এই
বিয়োগব্যথায় আপ্রুত হয়ে ক্রোধবশে তাঁর জ্রকুটিমাত্রেই সমুদ্রও ভীতসন্ত্রন্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেন এবং
লক্ষায় গিয়ে দুর্বৃত্ত রাবণাদিরূপ রাক্ষসদের কাছে বনের দহনকারী অনল রূপ দাবাগ্নির মতো তাদের দগ্ধ করেন, সেই কোশলরাজ রামচন্দ্র
আমাদের রক্ষা করুন। ৯-১০-৪

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ।

পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈৰ্ম্মতপুঙ্গবাঃ॥ ৯-১০-৫

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই –তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা না করেই মারীচাদি রাক্ষসদের বধ করেছিলেন। এই সব রাক্ষসগণ খ্যাতনামা দলপতি ছিল। ৯-১০-৫

> যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং সীতাস্বয়ম্বরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্। আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং সজ্জীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে॥ ৯-১০-৬

হে মহারাজ! জনকপুরে সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর শ্রষ্ঠ বীরগণের উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শংকরের সেই ভীষণ হরধনু, যা নাকি তিনশো বাহক মিলে সভাস্থলে এনেছিল, অনায়াসে হাতে তুলে নিয়ে তাতে গুণ দিয়ে গজশিশুর মতো হেলায় এমন টংকার দিলেন যে, ধনুক দু-টুকরো হয়ে গোল। ৯-১০-৬

> জিত্বানুরূপগুণশীলবয়ো২ঙ্গরূপাং সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্। মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং দর্পং মহীমকৃত যন্ত্রিররাজবীজাম্॥ ৯-১০-৭

ভগবানের বক্ষঃলগ্না সম্মানিতা লক্ষ্মীদেবীই সীতা নাম নিয়ে জনকপুরে অবতীর্ণা হন। তিনি গুণ, শীল, অবস্থা, অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপে সর্বতোভাবে শ্রীরামচন্দ্রের অনুরূপ ছিলেন। হরধনু ভঙ্গ করে ভগবান সেই সীতাকে নিয়ে যখন অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সাথে তাঁর দেখা হয়। এই পরশুরাম একুশ বার সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ভগবান শ্রীরাম সেই পরশুরামের প্রবল দর্প চূর্ণ করেন। ৯-১০-৭

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ।

রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং ত্যক্তা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ॥ ৯-১০-৮ তারপর পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তিনি বনবাস স্বীকার করেন। রাজা দশরথ যদিও স্ত্রৈণতাবশত নিজের পত্নীর কাছে ওই রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তবুও তিনি সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাই শ্রীরাম পিতার সেই সত্যপালন করে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করেন। তিনি প্রাণপ্রিয় রাজ্য, সম্পদ, আত্মীয়, বন্ধু ও রাজভবন সহজভাবে পরিত্যাগ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করেন, যেমনভাবে মুক্তসঙ্গ যোগীপুরুষ অক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ৯-১০-৮

রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃত রূপমশুদ্ধবুদ্ধেস্তস্যাঃ খরতিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্।

জন্মে চতুর্দশসহস্রমপারণীয়কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছুম্॥ ৯-১০-৯

বনে গিয়ে ভগবান শ্রীরাম রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার রূপ বিকৃত করেন কারণ সূর্পণখা দুষ্টবুদ্ধি ও কামাতুরা ছিল। সূর্পণখার খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি চৌদ্দ হাজার বান্ধবাদি রাক্ষসদের ধনুর্বাণ দারা বিনাশ করে, নিতান্ত ক্লিষ্ট হয়ে তিনি বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ১-১০-৯

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ।

জয়ে২ডুতৈণবপুষা২২শ্রমতো২পকৃষ্টো মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ॥ ৯-১০-১০

হে মহারাজ! সীতার রূপ-লাবণ্যের খবর পেয়ে রাবণের হৃদয় কামাতুর হয়ে গোল। অদ্ভূত এক মায়া-হরিণরূপে সে রাক্ষস মারীচকে রামের পর্ণকুটিরের কাছে পাঠিয়ে দিল। অনন্তর সেই স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচ ধীরে ধীরে ভগবানকে দূরে নিয়ে গোল। অবশেষে বীরভদ্ররূপী ভগবান রুদ্র দক্ষ প্রজাপতিকে যেমনভাবে বিনাশ করেছিলেন, সেইভাবে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অনায়াসে সত্ত্বর মারীচকে বধ করেন। ৯-১০-১০

রক্ষোহধমেন বৃকবদ্ বিপিনেহসমক্ষং বৈদেহরাজদুহিতর্যপয়াপিতায়াম্।

ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার॥ ৯-১০-১১

সোনার হরিণের পেছনে যেতে যেতে রামচন্দ্র যখন অনেক দূরে চলে যান তখন লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে অধম রাবণ বৃকসদৃশ (ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র) চোরের মতো বিদেহনন্দিনী সুকুমারী সীতাকে হরণ করেছিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া সীতাবিরহিত হয়ে ছোটভাই লক্ষ্মণের সাথে বনে বনে দীনের মতো পরিভ্রমণ করতে লাগলেন এবং স্ত্রীর প্রতি আসক্তি রাখলে এই রকম দুঃখ পেতে হবে প্রকারান্তরে এই উপদেশ দিলেন। ৯-১০-১১

দগ্ধ্বাহহত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ। বুদ্ধাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈর্বেলামগাৎ স মনুজোহজভবার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৯-১০-১২ তদনন্তর ভগবৎসেবারূপ কর্মের ফলে যার সর্বকর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে গেছে সেই জটায়ুর দাহ-সংস্কার করেন। তারপর তিনি কবন্ধকে বধ করেন এবং আরও পরে সুগ্রীবাদি বানরগণের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বালিকে বধ করেন এবং সেই বানরদের সাহায্যে প্রাণপ্রিয়া সীতার সন্ধান পেয়ে দেবাদিদেব মহাদেব ও পিতামহ ব্রহ্মারও পূজিত ভগবান শ্রীরাম মনুষ্যলীলা করতে করতে বানর সেনার সাথে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছান। ৯-১০-১২

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাতসংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ।

সিন্ধঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ॥ ৯-১০-১৩

সেখানে এসে উপবাস করে সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন কিন্তু সমুদ্রের থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ভগবান ক্রোধলীলা প্রকাশ করে উদ্দীপ্ত কটাক্ষপাতে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে জলজ প্রাণিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রের সব গর্জন শান্ত হয়ে গেল। সমুদ্র মূর্তিমান হয়ে অর্ঘ্যাদি পুজোপহার মাথায় নিয়ে রামচন্দ্রের পাদপদ্যে এসে বলতে লাগলেন। ৯-১০-১৩

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্ কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্।

যৎসত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ॥ ৯-১০-১৪

হে অনন্ত! আমরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ! তাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানি না। জানবই বা কী করে? আপনি জগতের একমাত্র অধীশ্বর, আদিকারণ এবং সমস্ত রকম পরিবর্তনেই নির্বিকার, আপনি ত্রিগুণের প্রভু। সেইজন্যই আপনি যখন সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন তখন দেবগণ, যখন রজোগুণ আশ্রয় করেন তখন প্রজাপতিগণ এবং যখন তমোগুণকে আশ্রয় করেন তখন আপনার ক্রোধে রুদ্রগণ উৎপন্ন হন। ৯-১০-১৪

কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোহবমেহং ত্রৈলোক্যরাবণমবাপুহি বীর পত্নীম্।

বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ গায়ন্তি দিগ্নিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ॥ ৯-১০-১৫

হে বীরশিরোমণি! আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার ওপর দিয়ে পার হয়ে যান এবং ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক বিশ্রবার কুপুত্র রাবণকে বধ করে আপনার পত্নীকে পুনর্বার লাভ করুন। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনি এখানে আমার ওপরে একটি সেতু তৈরি করে দিন, তাতে আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হবে, সেই সেতু দর্শন করে দিগ্মিজয়ী নৃপতিগণ আপনার কীর্তি গান করবে। ৯-১০-১৫

বদ্ধোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটেঃ সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈঃ।

সুগ্রীবনীলহনুমৎ প্রমুখৈরনীকৈর্লক্ষাং বিভীষণদৃশাহহবিশদগ্রদগ্ধাম্। ৯-১০-১৬

ভগবান শ্রীরাম বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা সমুদ্রের ওপর সেতু বন্ধন করলেন। সেই সব পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে অনেকানেক বৃক্ষাদি ছিল। বানরেরা যখন সেইসব গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষাদিসমেত উপড়ে আনছিল তখন সেই সব বৃক্ষের শাখাসমূহ ও গিরিশৃঙ্গ বানরদের হাতের ঝটকায় থরথরভাবে কাঁপছিল। তারপর বিভীষনের পরামর্শে ভগবান শ্রীরাম সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বীরের সাথে বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। সেই লঙ্কা সীতার খোঁজ নেওয়ার সময় হনুমান আগেই দগ্ধ করেছিলেন। ৯-১০-১৬

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠশ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা। নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুন্তশৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা॥ ৯-১০-১৭

বানরসেনাগণ লঙ্কার খেলার মাঠ, শস্যগুদাম, রাজকোষ, ঘরদরজা, পুরদ্বার, সভাভবন, বলভী এবং কপোতপালিকা প্রভৃতি অবরোধ করল। বেদী, ধ্বজা, স্বর্ণকলস তথা চৌরাস্তা সব ভেঙে চুরমার করে দিল। লঙ্কাকে তখন এমন দেখাচ্ছিল যেন হাতির দলের দ্বারা কোনো নদীর জল আলোড়িত হয়েছে। ৯-১০-১৭

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুন্তকুন্তধূমাক্ষদুর্মুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্।

পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্ সর্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্॥ ৯-১০-১৮

লঙ্কাপুরীর এই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ নিকুন্ত, কুন্ত, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক, প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন প্রভৃতি নিজের বাঘা বাঘা অনুচরদের এবং পরে পুত্র মেঘনাদ ও অবশেষে নিজের ভাই কুন্তকর্ণকে পর্যন্ত যুদ্ধে পাঠাল। ৯-১০-১৮

#### তাং যাতুধানপ্তনামসিশূলচাপপ্রাসর্ষ্টিশক্তিশরতোমরখড়াদুর্গাম্। সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদনীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোহগাৎ॥ ৯-১০-১৯

রাক্ষসদের এই বিশাল সেনা তলোয়ার, ত্রিশূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, বাণ, তোমর, ঋড়া প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ভগবান শ্রীরাম, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জামুবান ও পনসাদি সেনাপতিদের সাথে নিয়ে রাক্ষসসেনার সমুখীন হলেন। ৯-১০-১৯

তেহনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্বে দ্বন্দং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধেঃ। জঘুর্দ্রুটেমর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ সীতাভিমর্শহতমঙ্গলরাবণেশান্॥ ৯-১০-২০

রঘুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীরামের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ রাক্ষসদের চতুরঙ্গিণী –হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীকে দ্বন্ধযুদ্ধে আক্রমণ করে বৃক্ষ, গিরিশৃঙ্গ, গদা ও বাণাঘাতে ধ্বংস করতে লাগল। রাক্ষসদের এই নিধন হবেই বা না কেন? কারণ ওরা সেই রাবণের অনুচর ছিল যার শুভ সম্পাদন সীতার অভিমর্ষণে পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৯-১০-২০

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্।

স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে বিভ্রাজমানমহনিন্নশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ॥ ৯-১০-২১

অনন্তর নিজ সৈন্যের এই বিপুল বিনাশ লক্ষ করা রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে শ্রীরামের সমুখীন হলেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির সাথে পাঠানো দীপ্তিশালী স্বর্গীয় রথের উপর বিরাজমান ছিলেন। রাবণ তাঁর উপর তীক্ষ্ণ বাণপ্রহার করতে লাগল। ৯-১০-২১

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে।

ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য যচ্ছামি কাল ইব কর্তুরলঙ্খ্যবীর্যঃ॥ ৯-১০-২২

ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বললেন—ওরে দুষ্ট! রাক্ষসবিষ্ঠাতুল্য রাবণ! কুকুর যেমন গৃহস্থের অবর্তমানে তার বাড়ি থেকে খাদ্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়, তুইও সেই রকম আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নীকে অপহরণ করেছিস। তোর মতো নির্লজ্ঞ ও গর্হিত কর্মকারী আর কে আছে! সুতরাং যম যেমন অধর্মাচরণকারীর প্রতিফল প্রদান করেন সেইরকম অলঙ্খ্যবীর্য আমি আজ তোর জুগুপ্সিত কর্মের ফল দিচ্ছি। ৯-১০-২২

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সংধিতমুৎসসর্জ বাণং স বজ্রমিব তদ্ধদয়ং বিভেদ।

সোহসূগ্ বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্ বিমানাদ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ॥ ৯-১০-২৩

শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে রাবণকে তিরস্কার করতে করতে তাঁর ধনুকে যে বাণ সংযোজিত ছিল, সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রতুল্য বাণ রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। দশমুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে সে বিমানের ওপর পড়ে গেল –পুণ্যক্ষয় হয়ে পুণ্যলোক থেকে ধার্মিক ব্যক্তি যেমনভাবে নীচে পড়ে যায় সেইরকম আর কী! রাক্ষসেরা তখন হাহাকার করে উঠল। ৯-১০-২৩

ততো নিদ্রুম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ।

মন্দোদর্যা সমং তস্মিন্ প্রক্রদত্য উপাদ্রবন্॥ ৯-১০-২৪

তখন হাজার হাজার রাক্ষসী মন্দোদরীর সাথে রাক্ষসপুরীর পথে বেরিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। ৯-১০-২৪

স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দিতান্।

রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘুন্ত্য আত্মানমাত্মনা॥ ৯-১০-২৫

লক্ষ্মণের বাণে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন নিহত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল, তাদের আলিঙ্গন করে তারা নিজেদের বুক চাপড়ে করুণস্বরে রোদন করছিল। ৯-১০-২৫ হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ।

কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা তৃদ্বিহীনা পরার্দিতা॥ ৯-১০-২৬

কাঁদতে কাঁদতে তারা বলছিল—হায়! আমরা বিনষ্ট হলাম। হে নাথ! হে রাবণ! আপনার ভয়ে ত্রিলোক কাঁপত। শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত এবং আপনাবিহীন এই লঙ্কাপুরী এখন কার শরণাপন্ন হবে? ৯-১০-২৬

নৈবং বেদ মহাভাগ ভবান কামবশং গতঃ।

তেজোহনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিমাম॥ ৯-১০-২৭

হে মহাভাগ! আপনি সর্বসম্পদশালী ছিলেন, কোনো কিছুরই অভাব আপনার ছিল না। কিন্তু কামের বশবর্তী হয়ে একটু ভাবলেন না যে সীতা কী রকম তেজস্বিনী এবং কী রকম প্রভাবশালী। আপনার সেই একটিমাত্র ভুলের ফলে আজ আপনার এই দুর্দশা। ৯-১০-২৭

কৃতৈষা বিধবা লক্ষা বয়ং চ কুলনন্দন।

দেহঃ কৃতোহন্নং গুধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে॥ ৯-১০-২৮

হে কুলনন্দন! এই সোনার লঙ্কাপুরীসহ আজ আমরা সকলে বিধবা হয়ে গোলাম। আপনার এই শরীর যার জন্য আপনি কী না করেছেন, আজ তা শকুনির খাদ্য হয়ে গোল এবং আপনার আত্মাকে নরকভোগের পাত্র করা হল। এই সবই আপনার ভ্রষ্টবুদ্ধি এবং কামাতুরতার ফল। ৯-১০-২৮

#### শ্রীশুক উবাচ

স্বানাং বিভীষণ\*চক্রে কোসলেন্দ্রানুমোদিতঃ।

পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্॥ ৯-১০-২৯

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর কোশলাধিপতি রামচন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে পিতৃযজ্ঞ বিধান অনুসারে বিভীষণ জ্ঞাতিবর্গের ঔর্ধদেহিক কার্য সম্পাদন করলেন। ৯-১০-২৯

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে।

ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলমাস্থিতাম্॥ ৯-১০-৩০

তারপর ভগবান শ্রীরাম অশোকবনের আশ্রমে শিংশপা বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা সীতাকে দেখতে পেলেন। সীতাদেবী পতির বিরহে পীড়িতা এবং অতিশয় দুর্বল ছিলেন। ৯-১০-৩০

রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত।

আত্মসংদর্শনাহ্লাদবিকসম্মুখপঙ্কজাম্॥ ৯-১০-৩১

প্রিয়তমা ভার্যাকে অতিশয় দীনা দেখে রামচন্দ্রের হৃদয় প্রেমে দয়ার্দ্র হয়ে গেল। এদিকে স্বামীর দর্শনজনিত আনন্দে সীতাদেবীর বদনকমল প্রফুল্লিত হতে লাগল। ৯-১০-৩১

আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্যুতঃ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্॥ ৯-১০-৩২
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্।
অবকীর্যমানঃ কুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি॥ ৯-১০-৩৩

রামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসদের অধিপতি, লঙ্কাপুরীর রাজত্ব এবং কল্পান্ত পর্যন্ত পরমায়ু প্রদান করে প্রথমে সীতাকে বিমানে বসিয়ে, ভ্রাতা লক্ষ্মণ তথা সুগ্রীব এবং সেবক হনুমানের সাথে স্বয়ং বিমানে আরোহণ করলেন। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর বনবাসকাল পূর্ণ হওয়ার পরে তাঁরা নিজের দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে আকাশমার্গে ব্রক্ষা প্রভৃতি লোকপালগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ৯-১০-৩২-৩৩

উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা।
গোমূত্রযাবকং শ্রুণ্ডা ভ্রাতরং বন্ধলাম্বরম্। ৯-১০-৩৪
মহাকারুণিকোহতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্।
ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ॥ ৯-১০-৩৫
পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোহগ্রজম্।
নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাদ্ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ॥ ৯-১০-৩৬
ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠিছির্বহ্মবাদিভিঃ।
স্বর্ণকক্ষপতাকাভিহৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈ রথৈঃ॥ ৯-১০-৩৭
সদশ্বৈ রুক্মসন্নাহৈর্ভটিঃ পুরটবর্মভিঃ।
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ॥ ৯-১০-৩৮
পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্ণা প্রক্লিন্নহ্দয়েক্ষণঃ॥ ৯-১০-৩৯

এদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে ভগবানের লীলাকীর্তন করছিলেন ওদিকে ভগবান জানতে পারলেন যে ভরত কেবলমাত্র গোমূত্রে পাক করা যবায় খেয়ে, বন্ধল পরিধান করে, জটা ধারণ করে, কুশ পেতে ভূমিতে শয়ণ করছেন, তখন তিনি অত্যন্তই দুঃখিত হলেন। ভরতের দশা চিন্তা করে করুণায় তাঁর হৃদয় ভরে গোল। ভরত যখন জানতে পারলেন যে তাঁর বড় ভাই ভগবান শ্রীরাম ফিরে আসছেন তখন তিনি পুরবাসী, মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সঙ্গে, ভগবানের পাদুকা মাথায় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য যাত্রা করলেন। ভরত যখন নন্দীগ্রাম থেকে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গীসাথিগণ খোল করতাল বাজনা বাজিয়ে গান কীর্তন করতে করতে তাঁর সাথে চললেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বারে বারে বেদধ্বনি করতে লাগলেন এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগল। সুসজ্জিত পতাকাবাহীগণ নানারকম পতাকা বহন করতে লাগল। সোনায় মোড়া রংবেরং-এর বিচিত্র ধ্বজায় সুসজ্জিত রথ, চিত্র-বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর সুন্দর ঘোড়ার অশ্বারোহী এবং স্বর্ণকবচমন্তিত সৈন্যদল তাদের সাথে সাথে চলতে লাগল। বহু বহু শিল্পী, সুন্দরী সুন্দরী বারবনিতাগণ, পাদচারী ভৃত্যগণ এবং মহারাজের উপযুক্ত ছোট-বড় নানারকম বস্তু-সামগ্রী সেই সঙ্গে চলল। ভগবানকে দেখামাত্রই প্রেমভরে ভরতের হৃদয় গদগদ হয়ে গেল, চোখ জলে ভরে এল, তিনি শ্রীরামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ৯-১০-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯

পাদুকে ন্যুস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ।

তমাশ্রিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্লাপয়ন্ নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ ৯-১০-৪০

প্রভুর সামনে তাঁর পাদুকাজোড়া রেখে তিনি যুক্তকরে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। ভগবান রাম নিজের দুহাত দিয়ে বহুক্ষণ ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। ভগবানের অশ্রুধারায় ভরত স্নান করে উঠলেন। ৯-১০-৪০

রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যেহর্হসত্তমাঃ।

তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ॥ ৯-১০-৪১

তৎপশ্চাৎ সীতা ও লক্ষ্মণের সাথে ভগবান শ্রীরাম ব্রাহ্মণ ও পূজনীয় গুরুজনদের নমস্কার করলেন আর সমস্ত প্রজাগণ ভক্তিবিনম্রচিত্তে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল। ৯-১০-৪১

ধুম্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্।

উত্তরাঃ কোসলা মাল্যৈঃ কিরন্তো নন্তুর্মুদা॥ ৯-১০-৪২

উত্তর কোশলদেশীয় জনগণ বহুকাল পরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দুলিয়ে, নাচিয়ে, উড়িয়ে, পুষ্পবর্ষণ করে নাচতে লাগল। ৯-১০-৪২

#### পাদুকে ভরতোহগৃহ্লাচ্চামরব্যজনোত্তমে।

বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ॥ ৯-১০-৪৩

রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন তখন ভরত তাঁর পাদুকাযুগল ধারণ করেছিলেন, বিভীষণ ধরেছিলেন শ্রেষ্ঠ চামর, সুগ্রীব ব্যজন আর হনুমান ধরেছিলেন শ্বেতছত্র। ৯-১০-৪৩

ধনুর্নিষঙ্গাঞ্জ্ঞঘুঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্।

অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়গং হৈমং চর্মর্করান্ নূপ॥ ৯-১০-৪৪

হে পরীক্ষিৎ! শত্রুত্ব ধরেছিলেন ধনুক ও তূণদ্বয়, সীতার হাতে ছিল তীর্থবারি পরিপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ সোনার খড়া এবং জামুবান নিয়েছিলেন ঢাল। ৯-১০-৪৪

পুষ্পকস্থো২ম্বিতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মান\*চ বন্দিভিঃ।

বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ॥ ৯-১০-৪৫

এদের সকলের সাথে ভগবান রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে বিরাজমান ছিলেন, যথাস্থানে নারীগণ বসেছিলেন, বন্দীগণ স্তুতিগান কীর্তন করছিল। পুষ্পক বিমানে তখন ভগবানের গ্রহগণের পরিবেষ্টিত উদিত চন্দ্রের মতো শোভা হয়েছিল। ৯-১০-৪৫

ভ্রাতৃতির্নন্দিতঃ সোহপি সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্।

প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্॥ ৯-১০-৪৬

গুরুন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ।

বৈদেহী লক্ষ্মণদৈচব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ॥ ৯-১০-৪৭

এইভাবে ভাইদের অভিনন্দন স্বীকার করে তিনি তাদের সাথে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করেন। সেই নগরী তখন আনন্দ উৎসবে উচ্ছল ছিল। রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করে তিনি নিজ মাতা কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রভৃতি বিমাতাদের, সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদের যথাযোগ্য নমস্কার, সম্ভাষণ ও আশীর্বাদাদি করেন এবং তাদের দ্বারাও যথোপযুক্ত সন্মান গ্রহণ করলেন। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণও ভগবানের সাথে সাথে সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করলেন। ৯-১০-৪৬-৪৭

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্ত প্রাণাংস্তন্ত ইবোখিতাঃ।

আরোপ্যাক্ষেহভিষিঞ্চন্ড্যো বাম্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ॥ ৯-১০-৪৮

প্রাণ ফিরে পেলে দেহ যেমন উত্থিত হয়, ছেলেদের পেয়ে মায়েরাও তেমনই হর্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ছেলেদের কোলে বসিয়ে অশ্রুধারায় তাদের অভিষিক্ত করলেন। তাঁদের সমস্ত শোকের অবসান হয়েছিল। ৯-১০-৪৮

জটা নির্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ।

অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্ৰং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ॥ ৯-১০-৪৯

এরপর গুরু বশিষ্ঠদেব কুলবৃদ্ধগণের সাথে একত্র হয়ে বিধি অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করিয়ে চতুঃসমুদ্রের জল ও অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা, বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন, তাঁর অভিষেক করলেন। ৯-১০-৪৯

এবং কৃতশিরঃ স্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্যুলঙ্কৃতঃ।

স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভিৰ্ল্রাতৃভিৰ্ভার্যয়া বভৌ॥ ৯-১০-৫০

এইভাবে জটামুক্ত শিরঃস্নাত হয়ে ভগবান শ্রীরাম সুন্দর বসন, সুন্দর সুন্দর অলংকার ধারণ করলেন। সুন্দর বসনে ভূষিত, সুন্দর সুন্দর অলংকারে সজ্জিত হয়ে সীতাদেবী ও ভাইদের সাথে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শোভিত হয়েছিলেন। ৯-১০-৫০

অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।

প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ।

#### জুগোপ পিতৃবদ্ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্॥ ৯-১০-৫১

তদনন্তর ভরত রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করে প্রার্থনা জানালে প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণ করলেন। তারপর স্বধর্মনিরত ও বর্ণাশ্রমোচিত আচারবিশিষ্ট প্রজাগণকে পিতার মতো পালন করতে লাগলেন। প্রজাগণও তাঁকে তাদের নিজের পিতার মতো মান্য করত। ৯-১০-৫১

> ত্রেতায়াং বর্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোহভবৎ। রামে রাজনি ধর্মজ্ঞে সর্বভূতসুখাবহে॥ ৯-১০-৫২

হে পরীক্ষিৎ! সর্বভূতের সুখবিধানকারী ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজা হলেন তখন ত্রেতাযুগ হলেও মনে হত যেন সত্যযুগ বর্তমান। ৯-১০-৫২

> বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ। সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ॥ ৯-১০-৫৩

হে মহারাজ! তখনকার সময়ে বন, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ ও সমুদ্র সকলেই প্রজাদের কামধেনুর মতো তাদের অভিলম্বিত বস্তু প্রদান করত। ৯-১০-৫৩

নাধিব্যাধিজরাগ্নানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ।

মৃত্যু\*চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধাক্ষজে॥ ৯-১০-৫৪

অধোক্ষজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাদের মনঃপীড়া, দৈহিক ব্যধি, জরা, গ্লানি, শোক, দুঃখ, ভয়, ক্লান্তি কিছুই ছিল না। এমনকি যে মরণ চাইত না, তার মৃত্যুও হত না। ৯-১০-৫৪

> একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ। স্বধর্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ॥ ৯-১০-৫৫

ভগবান শ্রীরাম একপত্নী গ্রহণরূপ ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, রাজর্ষির মতো তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র। জনগণকে গৃহস্থধর্ম শেখানোর জন্য তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম আচরণ করেছিলেন। ৯-১০-৫৫

প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী।

ধিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্তুঃ সীতাহরন্মনঃ॥ ৯-১০-৫৬

সতীশিরোমণি সীতাদেবী তাঁর পতির অভিপ্রায় জানতেন। তিনি প্রেম, সেবা, আনুগত্য, বিনয়, বুদ্ধি ও লজ্জা ইত্যাদি গুণের দ্বারা নিজ পতি শ্রীরামচন্দ্রের মনোরঞ্জন করেছিলেন। ৯-১০-৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে রামচরিতে দশমোহধ্যায়ঃ॥

## একাদশ অধ্যায়

# ভগবান শ্রীরামের অন্তলীলা

#### শ্রীশুক উবাচ

ভগবানাত্মনাহহত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ।

সর্বদেবময়ং দেবমীজ আচার্যবান মখৈঃ॥ ৯-১১-১

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরাম গুরুদেব বশিষ্ঠকে আচার্যপদে বরণ করে উত্তম যজ্ঞসামগ্রী দিয়ে যাগযজ্ঞদারা নিজে নিজেই সর্বদেবময় স্বয়ংপ্রকাশ পরমদেব আত্মা নিজেরই অর্চনা করলেন। ৯-১১-১

হোত্রেহদদাদ্ দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ।

অধ্বর্যবে প্রতীচীং চ উদীচীং সামগায় সং॥ ৯-১১-২

যজ্ঞান্তে প্রভু রামচন্দ্র হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বুর্যকে পশ্চিম দিক এবং উদ্গাতাকে উত্তর দিক প্রদান করলেন। ৯-১১-২

আচার্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা।

মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোহর্হতি নিঃস্পৃহঃ॥ ৯-১১-৩

ওই সকল দিকের মধ্যস্থিত যত ভূমি ছিল, সবই তিনি আচার্যকে দিয়ে দিলেন। তিনি মনে করলেন যে সমগ্র ভূমণ্ডলের একমাত্র অধিকারী নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণই হতে পারেন। ৯-১১-৩

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ।

ততা রাজ্যপি বৈদেহি সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা॥ ৯-১১-৪

এইভাবে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করার পর নিজের পরিধানের বস্ত্র এবং আভরণই মাত্র অবশিষ্ট রইল এবং মহারানি সীতার কাছেও কেবল মাঙ্গলিক বস্ত্র আর অঙ্গভূষণই বাকি থাকল। ৯-১১-৪

তে তু ব্ৰহ্মণ্যদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তৃতম্।

প্রীতাঃ ক্লিম্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে॥ ৯-১১-৫

আচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যখন দেখলেন যে ভগবান শ্রীরাম তো ব্রাহ্মণদের তাঁর ইষ্টদেব বলে মনে করেন, তাঁর হৃদয়ে ব্রাহ্মণদের ওপর অনন্ত স্নেহ রয়েছে, তখন তাঁরাও প্রীত ও বিগলিতচিত্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রসন্ন হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভগবানকে প্রত্যর্পণ করে বললেন। ৯-১১-৫

অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর।

যন্নোহন্তর্হদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা॥ ৯-১১-৬

হে প্রভো! আপনি সর্বলোকেশ্বর। আপনি তো আমাদের হৃদয়ে নিবাস করে আপনার দিব্য জ্যোতি দিয়ে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করছেন। সুতরাং আপনি আমাদের কী না দিয়েছেন? ৯-১১-৬

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।

উত্তমশ্লোকধুর্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে॥ ৯-১১-৭

আপনার জ্ঞান অনন্ত। পবিত্রকীর্তি পুরুষদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁরা কখনো কাউকে কোনো কষ্ট দেননি, সেইসব মহাত্মাদের আপনি নিজ চরণকমল দিয়ে রেখেছেন। এইরকম হওয়া সত্ত্বেও আপনি ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টদেব মনে করেন। হে ভগবন্! আপনার রামরূপকে আমরা নমস্কার করি। ৯-১১-৭

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ।

চরন্ বাচোহশুণোদ্ রামো ভার্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ॥ ৯-১১-৮

হে পরীক্ষিৎ! এরপর কোনো এক সময়ে প্রজাদের বাস্তবিক স্থিতি জানবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামচন্দ্র রাত্রিকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় তিনি শুনলেন যে কোনো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছে। ৯-১১-৮

নাহং বিভর্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশাগাম্।

স্ত্রীলোভী বিভূয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ॥ ৯-১১-৯

তুই দুষ্টা, অসতী। তুই অন্যের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাস। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ, তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তোকে আমার ঘরে রাখব না। ৯-১১-৯

ইতি লোকাদ্ বহুমুখাদ্ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।

পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্॥ ৯-১১-১০

সত্যি সত্যি সব মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না, কারণ মূর্খের তো অভাব নেই। শ্রীরামচন্দ্র অনেক লোকের মুখে এই রকম শুনে, লোকোপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করে দিলেন এবং সীতাদেবী বাল্মিকীমুনির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। ৯-১১-১০

অন্তর্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ।
কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ॥ ৯-১১-১১
সীতাদেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে তিনি একসাথে দুই পুত্র প্রসব করলেন। তাদের নাম হল কুশ আর লব। বাল্মিকী মুনি তাদের জাতসংস্কার ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। ৯-১১-১১

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ।

তক্ষঃ পুষ্ণল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে॥ ৯-১১-১২

লক্ষ্মণের দুই পুত্র হয়—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে ভরতেরও দুই পুত্র ছিল—তক্ষ আর পুষ্কল। ৯-১১-১২

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শক্রুঘুস্য বভূবতুঃ।

গন্ধর্বান কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম॥ ৯-১১-১৩

আবার শত্রুঘ্নেরও দুই পুত্র–সুবাহু ও শ্রুতসেন। ভরত দিগ্বিজয় করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বধ করেন। ৯-১১-১৩

তদীয়ং ধনমানীয় সর্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।

শক্রত্মশ্র মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্।

হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্॥ ৯-১১-১৪

তিনি সেই সব ধনরত্ন রামচন্দ্রকে সমর্পণ করেছিলেন। মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বধ করে শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন। ৯-১১-১৪

> মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা। ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ॥ ৯-১১-১৫

সীতাদেবী তাঁর ছেলে দুটিকে মহর্ষি বাল্মিকীর হাতে সঁপে দেন এবং শ্রীরামের চরণকমল ধ্যান করতে করতে পৃথিবীদেবীর লোকে গমন করেন। ৯-১১-১৫

তচ্ছুহিত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ।

স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্নাশক্রোদ্ রোদ্ধুমীশ্বরঃ॥ ৯-১১-১৬

সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বিবেকবৃদ্ধি দিয়ে শোকাশ্রু রোধ করতে চেষ্টা করেও সীতার গুণাবলি ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় শোকাবেগ সংবরণ করতে পারলেন না। ৯-১১-১৬

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্সর্বত্র ত্রাসমাবহঃ।

অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ॥ ৯-১১-১৭

হে পরীক্ষিৎ! স্ত্রীপুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এইরকম দুঃখদায়ী। বড় বড় সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এই রকমই হয়, সেক্ষেত্রে গৃহাসক্ত বিষয়ী মানুষের সম্বন্ধে আর কী বলা যায়। ৯-১১-১৭

তত ঊর্ধ্বং ব্রহ্মচর্যং ধায়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ।

ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্॥ ৯-১১-১৮

এরপর শ্রীরাম ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তেরো হাজার বছর যাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিহোত্র করেছিলেন। ৯-১১-১৮

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ।

স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ॥ ৯-১১-১৯

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অনুরাগী ভক্তগণের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যে বিচরণরত কণ্টকাকীর্ণ পাদপদ্ম স্থাপিত করে তাঁর স্বয়ংপ্রকাশ পরম জ্যোতির্ময় ধামে গমন করলেন। ৯-১১-১৯

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুর্যনায়াহহত্তলীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাস্নঃ।

রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥ ৯-১১-২০

হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের তুল্য প্রতাপশালী আর কেউই নেই, সুতরাং তার থেকে বড় আর কি করে কেউ হতে পারে। দেবগণের প্রার্থনায় তিনি এই লীলাবিগ্রহ ধারণ করেছিলেন। তিনি যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে রাক্ষসকুল সংহার করেছিলেন বা সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন এ সব ব্যাপার রঘুকুল শিরোমণি ভগবান শ্রীরামের পক্ষে কোনো গৌরবের ব্যাপায় নয়। শক্রু সংহারের জন্য তাঁর কি কোনো বানরসেনার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল? এ সবই তাঁর লীলামাত্র। ৯-১১-২০

যস্যামলং নৃপসদুঃসু যশোহধুনাপি গায়ন্ত্যঘন্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্। তং নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্টপাদামুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৯-১১-২১

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল যশ সর্বপাপনাশকারী। সেই যশ এতই ব্যাপ্ত যে দিগ্গজদের শ্যামল দেহও তাঁর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আজ অবধি বড় বড় ঋষিমুনিগণ রাজা মহারাজাদের সভায় সেই যশ কীর্তন করে থাকেন। স্বর্গের দেবগণ ও পৃথিবীর নরপতিগণ তাঁদের মাথার কীরিট দিয়ে তাঁর চরণকমলের সেবা করে থাকেন। আমি সেই রঘুকুলশিরোমণি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি। ৯-১১-২১

স যৈঃ স্পৃষ্টোহভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোহনুগতোহপি বা। কোসলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্ৰ গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥ ৯-১১-২২

যাঁরা ভগবান শ্রীরামকে দর্শন বা স্পর্শ করেছেন, তাঁর সঙ্গ একত্র বসেছেন বা তাঁর অনুগত হয়েছেন সেই সব মানুষ তথা কোশলবাসীগণও সেই লোকে গমন করেছেন যেখানে বড় বড় যোগীরা যোগসাধনার দ্বারা গতি লাভ করেন। ৯-১১-২২

#### পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্। আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্মবদ্বৈরিমুচ্যতে॥ ৯-১১-২৩

যে মানুষ স্বকর্ণে ভগবান শ্রীরামের চরিত্রগাথা শ্রবণ করে – তাদের সারল্য, কোমলতা ইত্যাদি গুণরাশি প্রাপ্তি হয়। হে পরীক্ষিৎ! কেবলমাত্র এইই নয়, এই চরিত্রগাথা শ্রবণ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। ৯-১১-২৩

#### রাজোবাচ

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৃন্ বা স্বয়মাত্মনঃ। তস্মিন্ বা তেহন্ববর্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে॥ ৯-১১-২৪

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীরাম স্বয়ং তাঁর অংশভূত ভাইদের সাথে কীরকম ব্যবহার করতেন? ভরতাদি ভাইগণ, প্রজাবৃন্দ ও অযোধ্যা পুরবাসীগণ ভগবান রামচন্দ্রের সাথে কীরকম ব্যবহার করতেন? ৯-১১-২৪

#### শ্রীশুক উবাচ

অথাদিশদ্ দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৃংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।

আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ॥ ৯-১১-২৫

শুকদেব বললেন–ত্রিভুবনাধীশ্বর ভগবান রামচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করার পরে ভাইদের দিগ্বিজয়ে পাঠালেন এবং নিজে পৌরবাসী জনগণকে দর্শন দান করে অনুচরদের সাথে নিরন্তর অযোধ্যাপুরী পরিদর্শন করতেন। ৯-১১-২৫

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ।

স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব॥ ৯-১১-২৬

সেইসময় অযোধ্যাপুরীর সব রাস্তাঘাট সদাসর্বদা সুবাসিত জল এবং হস্তিগণের মদবিন্দুর দ্বারা সিক্ত থাকত। মনে হত যেন অযোধ্যাপুরী স্বীয় প্রভুকে দর্শন করে নিজেই সর্বদা উন্মত্তা হয়ে রয়েছে। ৯-১১-২৬

প্রাসাদগোপুরসভাচৈত্যদেবগৃহাদিষু।

বিন্যস্তহেমকলশৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্॥ ৯-১১-২৭

পুরীর প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাভবন, উপাসনাস্থান ও দেবায়তন প্রভৃতিতে সুবর্ণকলস জলপূর্ণভাবে সর্বদা বিন্যস্ত থাকত এবং সর্বত্র পতাকাদিতে শোভিত ছিল। ৯-১১-২৭

পূগৈঃ সবৃত্তৈ রম্বাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্।

আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্॥ ৯-১১-২৮

সুপারির ছড়া, কলার ছড়া, সুন্দর সুন্দর বসনপটিকা, আয়না, বস্ত্র ও ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত মঙ্গলতোরণসহ সমস্ত পুরী যেন ডগমগ করত। ৯-১১-২৮

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ।

আশিষো যুযুজুর্দেব পাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্॥ ৯-১১-২৯

শ্রীরাম যেখানেই যেতেন সেখানের পুরবাসীরা নানাবিধ উপকরণ নিয়ে তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করত যে, হে দেব! আপনি পূর্বে বরাহরূপে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন আপনি একে পালন করুন। ৯-১১-২৯

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ।

আরুহ্য হর্ম্যাণ্যরবিন্দলোচনমতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্॥ ৯-১১-৩০

হে পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসী নরনারী প্রজাগণ যখনই শুনত যে দীর্ঘকাল পরে প্রভু রামচন্দ্র এদিকে আগমন করবেন তখনই তারা তাঁকে দর্শনের জন্য নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসত। আবার বড় বড় অট্টালিকার ছাদে উঠে দাঁড়াত এবং তাঁকে দর্শন করতে করতে অতৃপ্ত নয়নে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে পুষ্পবর্ষণে ঢেকে ফেলত। ৯-১১-৩০

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্বরাজভিঃ।

অনন্তাখিলকোশাত্যমনর্য্যোরুপরিচ্ছদম্॥ ৯-১১-৩১

এইভাবে প্রজাদের পরিদর্শন করে ভগবান নিজের মহলে ফিরে আসতেন। সেই রাজমহলে তাঁর পূর্ববর্তী রাজাগণ নিবাস করতেন। সেখানে সর্বপ্রকার অফুরন্ত রত্নাদির ভাণ্ডার সজ্জিত ছিল এবং মহামূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ছিল। ৯-১১-৩১

বিদ্রুমোদুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্ক্তিভিঃ।

স্থলৈর্মারকতেঃ স্বচ্ছৈর্ভাতস্ফটিকভিত্তিভিঃ॥ ৯-১১-৩২

সেই মহলের দরজা ও চৌকাট বিদ্রুমমণিনির্মিত ছিল। সেখানকার থামগুলি সব বৈদূর্যমণিমণ্ডিত ছিল। মহলের মেঝেগুলি সব স্বচ্ছ মরকতমণি দিয়ে তৈরি আর দেওয়ালে সর্বত্র স্ফটিকমণি চমক দিত। ৯-১১-৩২

চিত্রস্রগ্ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ।

মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ॥ ৯-১১-৩৩

ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ।

স্ত্রীপুস্তিঃ সুরসংকাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ॥ ৯-১১-৩৪

রং-বেরং-এর মালা, পতাকা, মণিমানিক্যের বিচ্ছুরণ, শুদ্ধচৈতন্যের মতো উজ্জ্বল মুক্তাবলি, সুন্দর সুন্দর ভোগ্যবস্তু, সুগিদ্ধি ধূপদীপ, পুষ্পভূষণের দ্বারা সেই মহল অপূর্বভাবে সজ্জিত ছিল। অলংকারসমূহেরও অলংকারস্বরূপ দেবতুল্য স্ত্রী-পুরুষগণ সেই ভবনের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। ৯-১১-৩৩-৩৪

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ স্নিপ্ধয়া প্রিয়য়েষ্টয়া।

রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল। ৯-১১-৩৫

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান রামচন্দ্র যদিও আত্মারাম জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের শিরোমণি ছিলেন তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীর সাথে সেই মহলে বিহার করতে থাকলেন। ৯-১১-৩৫

বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্মমপীড়য়ন্।

বর্ষপূগান্ বহুন্ নৃণামভিধ্যতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ॥ ৯-১১-৩৬

সর্বলোকবন্দিতচরণ শ্রীরামচন্দ্র বহু বৎসর যাবৎ ধর্মানুসারে যথাযোগ্যভাবে অভীষ্ট বিষয়সমূহ উপভোগ করেছিলেন। ৯-১১-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে শ্রীরামোপাখ্যানে একাদশোহধ্যায়ঃ॥

## দ্বাদশ অধ্যায়

# ইক্ষ্বাকু বংশের শেষভাগের রাজাদের বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

কুশস্য চাতিথিস্তশ্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ।

পুণ্ডরীকোহথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবত্ততঃ॥ ৯-১২-১

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কুশের পুত্রের নাম ছিল অতিথি, তার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুত্ররীক আর পুত্ররীকের পুত্র ক্ষেমধন্যা। ৯-১২-১

দেবানীকস্ততোহনীহঃ পারিযাত্রোহথ তৎসুতঃ।

ততো বলস্থলস্তমাদ্ বজ্রনাভোহর্কসম্ভবঃ॥ ৯-১২-২

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের অনীহ, অনীহের পারিযাত্র, পারিযাত্রের বলস্থল আর বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভ সূর্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৯-১২-২

খগণস্তৎসুতস্তমাদ্ বিধৃতি\*চাভবৎ সুতঃ।

ততো হিরণ্যনাভোহভূদ্ যোগাচার্যস্ত জৈমিনেঃ॥ ৯-১২-৩

বজ্রনাভ থেকে খগণ, খগণ থেকে বিধৃতি এবং বিধৃতির থেকে হিরণ্যনাভের জন্ম হয়েছিল। এই হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য ছিলেন। ৯-১২-৩

শিষ্যঃ কৌসল্য আধ্যাত্মং যাজ্ঞবক্ষ্যোহধ্যগাদ্ যতঃ।

যোগং মহোদয়মৃষির্হ্রদয়গ্রন্থিভেদকম্॥ ৯-১২-৪

কোশলদেশীয় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে হৃদয়গ্রন্থি ভেদকারী পরম সিদ্ধিদায়ক অধ্যাত্মযোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ৯-১২-৪

পুষ্যো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোহভবৎ।

সুদর্শনোহথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ॥ ৯-১২-৫

হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির সুদর্শন, সুদর্শনের অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র হয় মরু। ৯-১২-৫

সোহসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।

কলেরন্তে সূর্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ॥ ৯-১২-৬

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বর্তমানেও মরু কলাপ নামক গ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষে সূর্যবংশ নষ্টপ্রায় হলে তিনি আবার ওই বংশ প্রবর্তিত করবেন। ৯-১২-৬

তস্মাৎ প্রসূশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ।

মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্বসাহ্বোহন্বজায়ত॥ ৯-১২-৭

মরুর থেকে প্রসুশ্রুত, তার থেকে সন্ধি এবং সন্ধি থেকে অমর্ষণের জন্ম হয়। অমর্ষণের পুত্র মহস্বান আর মহস্বানের পুত্র বিশ্বসাহ্ব। ৯-১২-৭

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ।

ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ॥ ৯-১২-৮

বিশ্বসাহের প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের তক্ষক আর তক্ষকের পুত্র হয়েছিল বৃহদ্বল। পরীক্ষিৎ! তোমার পিতা অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন। ৯-১২-৮

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃথনাগতান্। বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম বৃহদ্রণঃ॥ ৯-১২-৯ উরুক্রিয়স্ততস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি। প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ॥ ৯-১২-১০

হে পরীক্ষিৎ! আমি যাদের নাম বললাম এঁরা সকলেই ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মেছেন। এরপরে যাঁরা জন্মাবেন, এখন তাঁদের শোনো। বৃহদ্বলের পুত্র হবে বৃহদ্বণ, বৃহদ্বণের পুত্র হবে উরুক্রিয়, তার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোমের পুত্র ভানু, আর ভানুর পুত্র হবে সেনাপতি দিবাক। ৯-১২-৯-১০

সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোহথ ভানুমান্। প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোহথ তৎসূতঃ॥ ৯-১২-১১

দিবাকের পুত্র মহাবীর সহদেব, সহদেবের বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান্, ভানুমানের প্রতীকাশ্ব এবং প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক। ৯-১২-১১

> ভবিতা মরুদেবোহথ সুনক্ষত্রোহথ পুষ্করঃ। তস্যান্তরিক্ষন্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ॥ ৯-১২-১২

সুপ্রতীকের মরুদেব, মরুদেবের সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্রের পুষ্কর, পুষ্করের অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের সুতপা এবং সুতপার পুত্র হবে অমিত্রজিৎ। ৯-১২-১২

বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তম্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ।

রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ॥ ৯-১২-১৩

অমিত্রজিতের পুত্র হবে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের থেকে বর্হি, বর্হির থেকে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় থেকে রণঞ্জয় এবং তার পুত্র হবে সঞ্জয়। ৯-১২-১৩

তস্মাচ্ছাক্যোহথ শুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ॥ ৯-১২-১৪

সঞ্জয়ের পুত্র হবে শাক্য, তার পুত্র শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদের পুত্র হবে লাঙ্গল, লাঙ্গলের থেকে প্রসেনজিৎ আর প্রসেনজিতের পুত্র হবে ক্ষুদ্রক। ৯-১২-১৪

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ।

সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ॥ ৯-১২-১৫

ক্ষুদ্রকের পুত্র হবে রণক, রণকের সুরথ এবং সুরথ থেকে এই বংশের শেষ বংশধর সুমিত্রের জন্ম হবে। এঁরা সকলেই বৃহদ্বলের বংশধর হবেন। ৯-১২-১৫

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।

যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ॥ ৯-১২-১৬

ইক্ষ্বাকুর এই বংশ সুমিত্র পর্যন্তই স্থায়ী হবে। কারণ সুমিত্রের রাজ্যশাসনের সাথে সাথেই কলিযুগে ওই বংশের লোপ হয়ে যাবে। ৯-১২-১৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ॥

## ত্রোদশ অধ্যায়

# নিমি রাজার বংশ বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বসিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্।

আরভ্য সত্রং সোহপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্রুতোহস্মি ভোঃ॥ ৯-১৩-১

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে বশিষ্ঠদেবকে ঋত্বিকপদে বরণ করেছিলেন। বশিষ্ঠদেব বললেন–হে রাজন্! তুমি আমাকে বরণ করার আগেই ইন্দ্র আমাকে বরণ করেছেন। ৯-১৩-১

তং নির্বত্যাগমিষ্যামি তাবনাাং প্রতিপালয়।

তৃষ্ণীমাসীদ্ গৃহপতিঃ সোহপীন্দ্রস্যাকরোনাখম্॥ ৯-১৩-২

অতএব তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত করে তোমার কাছে আসব, তাবৎকাল তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করো। নিমি আর কিছু বললেন না, বশিষ্ঠদেব ইন্দ্রের যজ্ঞ করতে চলে গেলেন। ৯-১৩-২

নিমি চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্।

ঋত্বিগ্ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্ যাবতা গুরুঃ॥ ৯-১৩-৩

সুবুদ্ধি নিমি ভাবলেন যে এ জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর, দেরি করা ঠিক হবে না, এই মনে করে তিনি যজ্ঞ শুরু করে দিলেন। বশিষ্ঠদেব যতদিন ফিরে না আসেন ততদিনের জন্য তিনি আর একজন ঋত্বিককে বরণ করলেন। ৯-১৩-৩

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য নির্বর্ত্য গুরুরাগতঃ।

অশপৎ পততাদ্ দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৯-১৩-৪

ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে ফিরে এসে বশিষ্ঠদেব দেখলেন যে তাঁর শিষ্য নিমি তাঁর কথা না শুনে যজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি অভিশাপ দিলেন যে পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমির এই দেহ পতিত হোক। ৯-১৩-৪

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবে২ধর্মবর্তিনে।

তবাপি পততাদ দেহো লোভাদ ধর্মমজানতঃ॥ ৯-১৩-৫

গুরু বশিষ্ঠের এই অভিশাপ নিমির কাছে সঙ্গত মনে হল না, ধর্মের প্রতিকূল মনে হল। তাই তিনিও বশিষ্ঠকে শাপ দিলেন যে আপনি আর্থিক দক্ষিণাদির লোভ পরবশ হয়ে ধর্মের কথা চিন্তা করেননি, সুতরাং আপনারও দেহপাত হয়ে যাক। ৯-১৩-৫

ইত্যুৎসসর্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ।

মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ॥ ৯-১৩-৬

এই কথা বলে অধ্যাত্মজ্ঞানী নিমি নিজের দেহ ত্যাগ করে দিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এদিকে বশিষ্ঠেরও দেহপাত হয়ে গেল, তিনি মিত্রাবরুণের দ্বারা উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। ৯-১৩-৬

গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ।

সমাপ্তে সত্রযাগেহথ দেবানূচুঃ সমাগতান্॥ ৯-১৩-৭

রাজা নিমির যজ্ঞের ঋত্বিক মুনিশ্রেষ্ঠগণ রাজার দেহ সুগন্ধি তৈলাদির মধ্যে স্থাপন করলেন। সত্রযাগের অনুষ্ঠান শেষ হলে তাঁরা সমাগত দেবগণকে নিবেদন করলেন। ৯-১৩-৭ রাজ্ঞো জীবতু দেহোহয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি। তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভূন্মে দেহবন্ধনম্॥ ৯-১৩-৮

হে দেবগণ! আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন তবে এই নিমি রাজার দেহ আবার জীবিত হয়ে উঠুক। দেবতারা বললেন –তথাস্ত। গন্ধমধ্যে নিমজ্জিত নিমি রাজা সেখান থেকে বলে উঠলেন –আমার দেহবন্ধন যেন আর কখনো না হয়। ৯-১৩-৮

যস্য যোগং ন বাঞ্জ্তু বিয়োগভয়কাতরাঃ।

ভজন্তি চরণাস্টোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥ ৯-১৩-৯

হরিপরায়ণ মুনিগণ শ্রীহরির চরণই ভজনা করেন। এই শরীর একদিন না একদিন তো পাত হবেই –এই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা সেই শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন না, তাঁরা মুক্তই থাকতে চান। ৯-১৩-৯

দেহং নাবরুরুৎসেহহং দুঃখশোকভয়াবহম্।

সর্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা॥ ৯-১৩-১০

সুতরাং দুঃখ, শোক ও ভয়ের মূল কারণ এই শরীরকে আমি ধারণ করতে চাই না। জলের মধ্যে যেমন মৎস্যকুলের অন্যান্য জলচর জন্তুর থেকে সর্বদাই মৃত্যুর ভয় থাকে সেইরকমই এই দেহের পক্ষেও সর্বদাই মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। ৯-১৩-১০

### দেবা উচুঃ

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্।

উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোহধ্যাত্মসংস্থিতঃ॥ ৯-১৩-১১

দেবতারা বললেন–হে মুনিবৃন্দ! রাজা নিমি দেহহীন হয়েই দেহধারীগণের চোখে নিজ ইচ্ছা অনুসারে বাস করুন। এইভাবে থেকে ইনি সূক্ষ্মশরীরে ভগবানের ধ্যান করতে থাকুন। দেহধারীগণের চোখের পলক ওঠা-নামাতে এঁর অস্তিত্বের প্রমাণ থাকবে। ৯-১৩-১১

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।

দেহং মমস্থু স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥ ৯-১৩-১২

রাজা না থাকলে রাজ্যে অরাজকতা হবে এই মনে করে মুনিগণ নিমির শরীরকে মন্থন করলেন। সেই মন্থন থেকে একটি কুমার উৎপন্ন হল। ৯-১৩-১২

জন্মনা জনকঃ সোহভূদ্ বৈদেহস্ত বিদেহজঃ।

মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্মিতা॥ ৯-১৩-১৩

অসাধারণভাবে জন্ম হওয়াতে ওই কুমারের নাম হল জনক। বিদেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ার দরুণ 'বৈদেহ' এবং মন্থন থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে ওই বালকের নাম হল 'মিথিল', তিনিই মিথিলাপুরী স্থাপনা করেন। ৯-১৩-১৩

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোহভূন্নন্দিবধর্নঃ।

ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে॥ ৯-১৩-১৪

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্যঃ সুধৃৎপিতা।

সুধৃতেধৃষ্টকেতুরৈ হর্যশ্বোহথ মরুস্ততঃ॥ ৯-১৩-১৫

হে পরীক্ষিৎ! সেই জনকের ঔরসে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন, উদাবসুর পুত্র নন্দীবর্ধন, তার পুত্র সুকেতু, তার পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, মহাবীর্যের পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব, আর হর্যশ্বের পুত্র হয় মরু। ৯-১৩-১৪-১৫

মরোঃ প্রতীপকস্তম্মাজ্জাতঃ কৃতিরথো যতঃ।

দেবমীঢ়স্তস্য সুতো বিশ্রুতোহথ মহাধৃতিঃ॥ ৯-১৩-১৬

মরুর পুত্র প্রতীপক, প্রতীপকের কৃতিরথ, কৃতিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র হয় মহাধৃতি। ৯-১৩-১৬

কৃতিরাতস্ততস্তমানাহারোমাথ তৎসুতঃ।

স্বৰ্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত॥ ৯-১৩-১৭

মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণরোমার পুত্র হল হ্রস্বরোমা। ৯-১৩-১৭

ততঃ সীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্।

সীতা সীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥ ৯-১৩-১৮

এই হ্রস্বরোমার পুত্রের নাম সীরধ্বজ। মহারাজ সীরধ্বজ (রাজা জনক) যখন যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন তখন তাঁর সীরের (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ (ফলা) থেকে সীতার উৎপত্তি হয়। সেইজন্য তার নাম হয় সীরধ্বজ। ৯-১৩-১৮

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্মধ্বজো নৃপঃ।

ধর্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ॥ ৯-১৩-১৯

সীরধ্বজের পুত্র হয় কুশধ্বজ, তার পুত্র ধর্মধ্বজ এবং ধর্মধ্বজের দুই পুত্র হয় –কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। ৯-১৩-১৯

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ।

কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাতাবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৯-১৩-২০

কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র হয় খাণ্ডিক্য। হে রাজন্! কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যাবিশরদ ছিলেন। ৯-১৩-২০

খাণ্ডিক্যঃ কর্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাৎ দ্রুতঃ।

ভানুমাংস্তস্য পুত্রোহভূচ্ছতদ্যুম্মস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-১৩-২১

মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্মবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। কেশিধ্বজের ভয়ে ভীত হয়ে খাণ্ডিক্য অন্যত্র পালিয়ে যায়। কেশিধ্বজের পুত্রের নাম ছিল ভানুমান আর ভানুমানের পুত্রের নাম ছিল শতদ্যুদ্ধ। ৯-১৩-২১

শুচিস্তত্তনয়স্তশ্মাৎ সবদাজস্ততোহভবৎ।

ঊর্ধ্বকেতুঃ সনদ্বাজাদজোহথ পুরুজিৎসুতঃ॥ ৯-১৩-২২

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতাযুস্তৎসুপার্শ্বকঃ।

ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ॥ ৯-১৩-২৩

শতদ্যুম্নের পুত্র হয় শুচি, শুচির পুত্র সনদ্বাজ, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্ধ্বকেতু, ঊর্ধ্বকেতুর পুত্র অজ, অজের পুত্র পুক্রজিৎ, পুক্রজিতের অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেমির থেকে শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর থেকে সুপার্শ্বক, সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথ এবং চিত্ররথ থেকে মিথিলাপতি ক্ষেমধির জন্ম হয়। ৯-১৩-২২-২৩

তস্মাৎ সমরথস্তস্য সূতঃ সত্যরথস্ততঃ।

আসীদুপগুরুস্তমাদুপগুপ্তোহগ্নিসংভবঃ॥ ৯-১৩-২৪

ক্ষেমধির থেকে সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র উপগুরু এবং উপগুরুর পুত্রের নাম হয় উপগুপ্ত। উপগুপ্ত ছিলেন অগ্নির অংশ। ৯-১৩-২৪

বস্বনন্তোহথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎ সুভাষণঃ।

শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্ বিজয়োহস্মাদৃতঃ সুতঃ॥ ৯-১৩-২৫

উপগুপ্তের সন্তান বস্থনন্ত, বস্থনন্তের পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ, সুভাষণের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র জয়, জয়ের ঔরসে বিজয়, বিজয়ের পুত্র হল ঋত। ৯-১৩-২৫

#### শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ। বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী॥ ৯-১৩-২৬

ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য আর বীতহব্যের পুত্র হল ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলশ্ব, বহুলশ্বের পুত্র কৃতি আর কৃতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মহাবশী। ৯-১৩-২৬

> এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ। যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দৈর্মুক্তা গৃহেম্বুপি॥ ৯-১৩-২৭

হে রাজন্! মিথিলবংশের এই সব রাজাদেরই 'মৈথিল' বলা হয়। এঁরা সকলেই আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকেও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত ছিলেন, কারণ যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগীশ্বরগণ এঁদের প্রতি প্রভূত কৃপা ছিল। ৯-১৩-২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে নিমিবংশানুবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLA চতুর্দশ অধ্যায় AN.COM চন্দ্রবংশের বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

অথাতঃ শ্রুয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ। যশ্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্যন্তে পুণ্যকীর্ত্য়ঃ॥ ৯-১৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি এখন পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ বর্ণনা করব। এই বংশে পুরুবরা প্রমুখ বিখ্যাত পবিত্রকীর্তি রাজাদের কাহিনী উল্লিখিত আছে। ৯-১৪-১

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ॥ ৯-১৪-২
তস্য দৃগ্ভ্যোহভবৎ পুত্রঃ সোমোহমৃতময়ঃ কিল।
বিপ্রৌষধ্যুদ্ধুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ॥ ৯-১৪-৩

সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ নারায়ণের নাভি-সরোবর হতে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই ব্রহ্মার ছেলে অত্রি। তিনি গুণে পিতার সমান ছিলেন। সেই অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে অমৃতময় সোম অর্থাৎ চন্দ্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ওষধি ও নক্ষত্রসমূহের অধিপতি করে দেন। ৯-১৪-২-৩

সোহযজদ্ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্। পত্নীং বৃহস্পতের্দপাৎ তারাং নামাহরদ্ বলাৎ॥ ৯-১৪-৪ সোম ত্রিলোকবিজয়ী হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এইসব করে তিনি অত্যন্তই গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং বলপূর্বক বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। ৯-১৪-৪

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোহভীক্ষুশো মদাৎ।

নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ॥ ৯-১৪-৫

দেবগুরু বৃহস্পতি বার বার চন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু দর্পাভিপানী চন্দ্র কিছুতেই তারা ফিরিয়ে দিলেন না। তখন দেবদানবদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। ৯-১৪-৫

ণ্ডক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ সাসুরোড়ুপম্।

হরো গুরুসুতং স্লেহাৎ সর্বভূতগণাবৃতঃ॥ ৯-১৪-৬

বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষহেতু শুক্রাচার্য অসুরদের সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রের পক্ষে যোগ দেন এবং স্নেহবশত ভগবান মহাদেব ভূতগণে পরিবৃত হয়ে তাঁর বিদ্যাগুরু অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। ৯-১৪-৬

সর্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ।

সুরাসুরবিনাশোহভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ॥ ৯-১৪-৭

দেবরাজ ইন্দ্রও সমস্ত দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষই গ্রহণ করেন। এইভাবে তারাকে উপলক্ষ করে দেবাসুরগণের বিনাশক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। ৯-১৪-৭

নিবেদিতো২থাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ।

তারাং স্বভর্ত্রে প্রায়চ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ॥ ৯-১৪-৮

তদনন্তর অঙ্গিরা ঋষি গিয়ে ব্রহ্মাকে সব ব্যাপার জানিয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা চন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তারাকে তার স্বামী বৃহস্পতির কাছে ফেরত দিতে বললেন। বৃহস্পতি তারাকে ফেরত পেয়ে জানতে পারলেন যে তারা গর্ভবতী। তখন তিনি বললেন। ৯-১৪-৮

ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ।

নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকে২সতি॥ ৯-১৪-৯

ওরে দুষ্টা! আমার বংশে এতো অন্য কারুর বীজ। শীগগির এই গর্ভ ত্যাগ কর, শীগগির ত্যাগ কর। ওরে অসতী! গর্ভ ত্যাগ করলেই আমি তোকে ভস্মসাৎ করব, এই ভয় পাস না। কারণ একে তো তুই নারী আর তাছাড়া আমিও সন্তানপ্রার্থী। দেবী হওয়ার ফলে তুই নির্দোষও বটে। ৯-১৪-৯

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্।

স্পৃহামাঙ্গিরস\*চক্রে কুমারে সোম এব চ॥ ৯-১৪-১০

নিজের পতির এই সব কথায় তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ কনকের মতো দীপ্তিশালী এক কুমার নিজের গর্ভ থেকে পরিত্যাগ করলেন। পরম সুন্দর সেই কুমারকে দর্শন করে বৃহস্পতি এবং সোম দুজনেই মোহিত হয়ে সেই কুমারকে পাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ৯-১৪-১০

> মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ। পপ্রচ্ছুর্শবয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা॥ ৯-১৪-১১

এই পুত্র আমার, তোমার নয়—এই বলে বৃহস্পতি এবং সোম পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে মুনিঋষিগণ এবং দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই পুত্র কার। কিন্তু লজ্জাবশত তারা কোনো উত্তর দিলেন না। ৯-১৪-১১ কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোহলীকলজ্জয়া।

কিং ন বচস্যসদ্বত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে॥ ৯-১৪-১২

সেই নবজাত কুমার নিজের মায়ের অলীক লজ্জায় কুপিত হয়ে মাকে বলল –ওরে অসচ্চরিত্রে! বৃথা লজ্জা করে সত্য কথা বলছ না কেন? নিজের কুকর্মের কথা শীগগির আমাকে বলো। ৯-১৪-১২

ব্রক্ষা তাং রহ আহুয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্রয়ন্।

সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ॥ ৯-১৪-১৩

অনন্তর ব্রহ্মা তারাকে নির্জনে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে সব কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তখন মৃদুভাবে ধীরে ধীরে বললেন –এই পুত্র চন্দ্রের। তাই চন্দ্র ওই কুমারকে নিয়ে এলেন। ৯-১৪-১৩

তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ।

বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরাণ্মুদম্॥ ৯-১৪-১৪

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ওই বালকের শুদ্ধ বুদ্ধি দেখে ব্রক্ষা সেই ছেলের নাম রাখলেন বুধ। ওই ছেলে পেয়ে চন্দ্রের খুব আনন্দ হল। ৯-১৪-১৪

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ।

তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্॥ ৯-১৪-১৫

শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা।

তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা॥ ৯-১৪-১৬

পরীক্ষিৎ! সেই বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুররবার জন্ম হয়। এই কথা আমি আগেই বলেছি। ইন্দ্রের সভায় দেবর্ষি নারদ একদিন পুররবার রূপ, গুণ, উদারতা, স্বভাব-চরিত্র, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমের কথা কীর্তন করছিলেন। সেই গুণকীর্তন শুনে উর্বশী কামবাণে পীড়িতা হয়ে পুররবার কাছে উপস্থিত হলেন। ৯-১৪-১৫-১৬

মিত্রাবরুণায়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম।

নিশম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্।

ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে॥ ৯-১৪-১৭

মিত্রাবরুণের শাপে দেবাঙ্গনা উর্বশীকে মর্তলোকে জন্ম নিতে হয়েছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরবরা মূর্তিমান কন্দর্পের মতো রূপবান –এই কথা শুনে সেই সুরসুন্দরী উর্বশী ধৈর্য ধারণ করে পুরুরবার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ৯-১৪-১৭

স তাং বিলোক্য নৃপতিহর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ।

উবাচ শ্লুক্ষুয়া বাচা দেবীং হুষ্টতনূরুহঃ॥ ৯-১৪-১৮

দেবাঙ্গনা উর্বশীকে দেখে পুরুরবার চোখ আনন্দে নেচে উঠল, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আর সমধুর বাক্যে বললেন। ৯-১৪-১৮

#### রাজোবাচ

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্।

সংরমস্ব ময়া সাকং রতিনৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ ৯-১৪-১৯

রাজা পুররবা বললেন–হে সুন্দরী! তোমাকে স্বাগত জানাই। এখানে বসো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? তুমি আমার সাথে রমণ করো আর আমাদের দুজনের এই রতিবিহার অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক। ৯-১৪-১৯

### উর্বশ্যবাচ

কস্যাস্ত্রয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর।

যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া॥ ৯-১৪-২০

উর্বশী বললেন–হে রাজন্। আপনি মূর্তিমান সুন্দর স্বরূপ। আপনার প্রতি কোন্ নারীর মন ও দৃষ্টি আসক্ত না হবে? আপনার কাছে এসে আমি রমণের ইচ্ছায় আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। ৯-১৪-২০

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ।

সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ॥ ৯-১৪-২১

হে রাজন্! রূপ-গুণাদিতে যে পুরুষ প্রশংসনীয় সে-ই তো নারীর অভীষ্ট। সুতরাং আমি অবশ্যই আপনার সাথে রমণ করব। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। আমি আপনার কাছে আমার দুটি মেষশাবক গচ্ছিত রাখছি। আপনি এদের সযত্নে রক্ষা করুন। ৯-১৪-২১

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।

বিবাসসং তৎ তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ॥ ৯-১৪-২২

হে বীরশিরোমণি! আমি আপনার কাছে থেকেও প্রতিদিন শুধু ঘি-ই আহার করব এবং মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখতে পারব না। এই নিয়ম আপনাকে মানতে হবে, নিয়মভঙ্গ হলেই আমি চলে যাব। উর্বশীর রূপমাধুর্যে মোহিত রাজা পুরূরবা 'তাই হবে' বলে শর্ত স্বীকার করলেন। ৯-১৪-২২

অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্।

কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্॥ ৯-১৪-২৩

তারপর উর্বশীকে বললেন—আহা! তোমার কী রূপ! কী আশ্চর্য তোমার হাবভাব! তুমি সমস্ত মানবজাতিকেই মুগ্ধ করতে সক্ষম। দেবী! দয়া করে তুমি নিজেই এখানে এসেছ, এমন কোন্ মানুষ আছে যে তোমার সঙ্গ না করবে? ৯-১৪-২৩

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথাহ্তঃ।

রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু॥ ৯-১৪-২৪

হে রাজন্! অতঃপর কামশাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ঊর্বশী পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুরবার সাথে দেবগণের ক্রীড়াস্থল চৈত্ররথ, নন্দনবন প্রভৃতি উপবনসমূহে স্বচ্ছন্দে রমণে প্রবৃত্ত হলেন। ৯-১৪-২৪

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জক্ষগন্ধয়া।

তন্মখামোদমুষিতো মুমুদে২হর্গণান্ বহূন্॥ ৯-১৪-২৫

পদ্মপরাগ-গন্ধযুক্তা উর্বশীর সাথে রমণকালে রাজা পুরূরবা উর্বশীর পদ্মরাগ-গন্ধযুক্ত মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে বহুদিন যাবৎ আনন্দে অতিবাহিত করলেন। ৯-১৪-২৫

অপশ্যন্নুর্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্বান্ সমচোদয়ৎ।

উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে॥ ৯-১৪-২৬

এদিকে সুরপুরে উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে খুঁজে আনবার জন্য গন্ধর্বদের আদেশ করলেন আর বললেন —উর্বশী বিহীন আমার ক্রীড়াস্থান শোভা পাচ্ছে না। ৯-১৪-২৬

তে উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে।

উর্বশ্যা উরণৌ জহুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া॥ ৯-১৪-২৭

সকল গন্ধর্বগণ মধ্য রাত্রে ঘোর অন্ধকার সময়ে মর্তলোকে এসে পুরুরবার কাছে গচ্ছিত সেই মেষশাবক দুটিকে অপহরণ করে নিল। ৯-১৪-২৭

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ।

হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা॥ ৯-১৪-২৮

অপহরণকালে মেষশাবক দুটি চিৎকার করে উঠলে নিজপুত্রসম প্রিয় শাবকদুটির কান্না শুনে উর্বশী বলে উঠলেন –হায়, এই পুরুষত্বহীন কাপুরুষটাকে স্বামী করে আমি বিনষ্ট হলাম। এই নপুংসকটা নিজেকে বড় বীরপুরুষ বলে জাহির করে, আর আমার এই সামান্য দুটি শাবককে পর্যন্ত রক্ষা করতে অক্ষম। ৯-১৪-২৮

যদিশ্রস্তাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ।

যঃ শেতে নিশি সংত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্॥ ৯-১৪-২৯

এর ওপরে ভরসা করেছি বলে দস্যুরা আমার বাচ্চা দুটোকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো বিপন্ন হয়ে গেলাম। দিনের বেলা এই মানুষটা পুরুষ বলে নিজের পরিচয় দেয় আর রাত্রিবেলা কাপুরুষের মতো ভীত হয়ে শুয়ে থাকে। ৯-১৪-২৯

ইতি বাক্সায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ।

নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোহভ্যদ্রবদ্ রুষা॥ ৯-১৪-৩০

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! হাতি যেমন অঙ্কুশবিদ্ধ হয়, সেইরকমই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা পুরুরবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই গন্ধর্বদের প্রতি ধাবমান হলেন। ৯-১৪-৩০

তে বিস্জ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত শ্ম বিদ্যুতঃ।

আদায় মেষাবায়ান্তং নগুমৈক্ষত সা পতিম্॥ ৯-১৪-৩১

গন্ধর্বগণ পুররবাকে আসতে দেখেই মেষশাবকদুটিকে ওইখানেই ছেড়ে দিল এবং বিশিষ্ট দ্যুতিশালী হয়ে সেখানে দীপ্তি প্রকাশ করতে লাগল। রাজা পুররবা যখন শাবক দুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন তখন গন্ধর্বদের সেই দীপ্তিতে উর্বশী তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখলেন। সুতরাং পূর্বশর্ত ভগ্ন হওয়াতে উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন। ৯-১৪-৩১

এলোহপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব।

তচ্চিত্তো বিহুলঃ শোচন্ বভ্রামোনাত্তমনাহীম্॥ ৯-১৪-৩২

হে পরীক্ষিৎ! নিজের শোবার ঘরে এসে ঊর্বশীকে দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিমনা হয়ে গেলেন। তাঁর চিত্ত ঊর্বশীতেই অর্পিত ছিল। তদ্গতচিত্ত ও শোকে বিহুল হয়ে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবীতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ৯-১৪-৩২

স তাং বীক্ষ্য কুরুকেত্রে সরস্বত্যাং চ তৎসখীঃ।

পঞ্চ প্রস্কৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরুরবাঃ॥ ৯-১৪-৩৩

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে রাজা পুররবা একদিন কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে পাঁচ সখীর সাথে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে সুমধুর বাক্যে বললেন। ৯-১৪-৩৩

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।

মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ॥ ৯-১৪-৩৪

হে প্রিয়ে! ক্ষণিক দাঁড়াও, একবার আমার বক্তব্য শোনো। ওরে নিষ্ঠুরে! আমি এখনও পরিতৃপ্ত হইনি, আমাকে সুখী না করে ত্যাগ করা তোমার উচিত হবে না। একটু দাঁড়াও; আমরা দুজনে দু-দণ্ড বসে একটু কথা বলি। ৯-১৪-৩৪

সুদেহোহয়ং পতত্যত্র দেবী দূরং হৃতস্তুয়া।

খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্॥ ৯-১৪-৩৫

হে দেবী! আমার এই দেহের প্রতি তোমার কোনো কৃপা-প্রসাদ নেই, তাই এই শরীরটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো। আমার এই সুন্দর দেহ এখনই শবদেহে পরিণত হবে আর তোমার চোখের সামনেই এই দেহ শৃগাল শকুনিদের ভক্ষ্য হবে। ৯-১৪-৩৫

## উর্বশ্যবাচ

মা মৃথাঃ পুরুষোহসি তুং মা স্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে।

ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা॥ ৯-১৪-৩৬

উর্বশী বললেন–হে রাজন্! তুমি পুরুষ। এইভাবে মৃত্যুবরণ কোরো না। দেখো, সত্যি সত্যিই যেন তুমি শৃগাল-শকুনির খাদ্য হয়ো না! নারীদের কোনো পুরুষের সাথে সখ্য কখনো স্থির থাকে না। নারীর হৃদয় আর বাঘের হৃদয় একই রকম চঞ্চল। ৯-১৪-৩৬

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রুরা দুর্মর্যাঃ প্রিয়সাহসাঃ।

ঘুন্ত্যল্পার্থেহপি বিশ্রব্ধং পতিঃ ভ্রাতরমপ্যুত॥ ৯-১৪-৩৭

স্ত্রীজাতি নির্দয়, ক্রুরতা তাদের স্বাভাবিক ধর্ম। সামান্য সামান্য কারণে ক্ষুব্ধা হয়ে প্রিয়জনদের সাথে অতিশয় অন্যায় কাজেও সাহস দেখাতে পারে আর তুচ্ছ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বিশ্বস্ত পতি কিংবা ভাইকেও বিনাশ করতে পারে। ৯-১৪-৩৭

বিধায়ালীকবিশ্রস্তমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহ্রদাঃ।

নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ॥ ৯-১৪-৩৮

এদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য বলে কিছু নেই। সরল সহজ পুরুষদের উপরে কপট বিশ্বাস উৎপাদন করে তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিত্য নতুন পুরুষকে গ্রহণ করে কুলটা ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে থাকে। ৯-১৪-৩৮

> সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর। রৎস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ॥ ৯-১৪-৩৯

সূতরাং তুমি ধৈর্য ধরো। তুমি রাজরাজেশ্বর, বিহুল হয়ো না। প্রতি এক বৎসরের শেষে এক রাত্রি তুমি আমার সাথে বিহার করতে পারবে। সেই বিহারের ফলেই তোমার অন্যান্য সন্তান-সন্ততিরা জন্মাবে। ৯-১৪-৩৯

অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরম্।

পুনস্তত্র গতোহন্দান্তে উর্বশীং বীরমাতরম্॥ ৯-১৪-৪০

রাজা পুররবা উর্বশীর 'অপর সন্তান জন্মাবে'—এই কথায় তাঁকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে, নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। এক বছর বাদে তিনি আবার সেখানে গেলেন। ততদিনে উর্বশী এক বীর পুত্রের জননী হয়ে গেছেন। ৯-১৪-৪০

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্।

অথৈনমুর্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্॥ ৯-১৪-৪১

উর্বশীকে পেয়ে তিনি পরম সুখ অনুভব করলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গে বাস করলেন। প্রাতঃকালে বিদায়ের সময়ে বিরহ ব্যথায় রাজা অত্যন্ত আকুল হলেন। রাজাকে বিরহ-কাতর দেখে উর্বশী বললেন। ৯-১৪-৪১

গন্ধর্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি।

তস্য সংস্তবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ।

উর্বশীং মন্যমানস্তাং সোহবুধ্যত চরন্ বনে॥ ৯-১৪-৪২

তুমি এই গন্ধর্বদের স্তবস্তুতি দ্বারা তুষ্ট করো। এরা তুষ্ট হলে আমাকে তোমার হাতে দিয়ে দিতে পারেন। তখন রাজা পুররবা গন্ধর্বদের স্তব আরম্ভ করলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা পুররবার স্তুতিতে সম্ভুষ্ট হয়ে গন্ধর্বগণ তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী প্রদান করলেন। রাজা মনে করলেন যে এই অগ্নিস্থালীই উর্বশী। তাই সেই অগ্নিস্থালীকে নিজের বুকে ধরে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ৯-১৪-৪২

# স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি। ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত॥ ৯-১৪-৪৩

যখন পুররবা নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন তখন সেই অগ্নিস্থালীকে বনের মধ্যেই পরিত্যাগ করে নিজের পুরীতে ফিরে এলেন এবং প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেই উর্বশীর ধ্যান করতে লাগলেন। এই অবস্থায় দিন কাটতে কাটতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হলে তাঁর মনের মধ্যে কর্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হল। ৯-১৪-৪৩

স্থালীস্থানং গতোহশ্বখং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককাম্যয়া॥ ৯-১৪-৪৪
উর্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়য়ধরারণিমুত্তরাম্।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যৎ তৎ প্রজননং প্রভুঃ॥ ৯-১৪-৪৫

অনন্তর রাজা বনের মধ্যে যেখানে অগ্নিস্থালী ফেলে এসেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন—শমীবৃক্ষের গর্ভে একটি অশ্বখ বৃক্ষ জন্মেছে। তা দেখে তিনি সেই অশ্বখ বৃক্ষের দুটি অরণিকাষ্ঠ নিয়ে উর্বশীলোক লাভ করার ইচ্ছায় মন্ত্রপ্রয়োগ করে নীচের অরণিটিকে উর্বশীস্বরূপ, উপরে স্থিত অরণিটিকে পুরুরবা আর মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ডটিকে পুত্রস্বরূপ বলে চিন্তা করতে করতে মন্থন করতে লাগলেন। ৯-১৪-৪৪-৪৫

তস্য নির্মন্থনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ।

ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ॥ ৯-১৪-৪৬

সেই মন্থন থেকে 'জাতবেদা' নামক অগ্নি উৎপন্ন হলেন। রাজা পুরুরবা অগ্নিদেবতাকে ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা আহুনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি —এই তিন ভাগে বিভক্ত করে পুত্ররূপে স্বীকার করে নিলেন। ৯-১৪-৪৬

> তেনাযজত যজেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্। উর্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্বদেবময়ং হরিম্॥ ৯-১৪-৪৭

তারপর ঊর্বশীলোকের কামনায় পুরূরবা ওই তিন অগ্নি দ্বারা সর্বদেবস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত যজ্ঞপতি ভগবান শ্রীহরির যজনা করলেন। ৯-১৪-৪৭

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।

দেবো নারায়ণো নান্য একোহগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৯-১৪-৪৮

ত্রেতাযুগের আগে সত্য যুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। সমগ্র বেদশাস্ত্র ওই ওঁ-কারের মধ্যে নিহিত ছিল। দেবতা ছিলেন একমাত্র নারায়ণ, আর কেউ ছিলেন না। অগ্নিও তিন ছিল না, কেবল একটি মাত্র ছিল এবং বর্ণও কেবল একটি ছিল হংস। ৯-১৪-৪৮

পুরুরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।

অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেয়িবান্। ৯-১৪-৪৯

হে পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ থেকে পুরূরবার দ্বারাই বেদত্রয়ী ও অগ্নিত্রয়ীর প্রারম্ভ হয়। রাজা পুরূরবা অগ্নিকে সন্তানরূপে কল্পনা করে অগ্নির দ্বারা যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠান করে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৯-১৪-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ঐলোপাখ্যানে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ॥

# পঞ্চদশ অধ্যায়

# ঋচিক, জমদগ্নী ও পরশুরামের উপাখ্যান

### শ্রীশুক উবাচ

ঐলস্য চোর্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।

আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়ো২থ বিজয়ো জয়ঃ॥ ৯-১৫-১

শুকদেব বললেন–হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ঊর্বশীর গর্ভে ঐলের (পুরুরবার) ছয়টি পুত্র জন্মায়–আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয়। ৯-১৫-১

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ।

রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োহমিতঃ॥ ৯-১৫-২

শ্রুতায়ুর পুত্রের নাম বসুমান, সত্যায়ুর পুত্রের নাম শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্রের নাম এক, জয়ের পুত্র অমিত। ৯-১৫-২

ভীমস্ত বিজয়াস্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।

তস্য জহুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ড্ষীকৃত্য যোহপিবৎ।

জহোস্ত পুরুস্তপুত্রো বলাক\*চাত্মজোইজকঃ॥ ৯-১৫-৩

বিজয়ের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্র আর হোত্রের পুত্র জহুন। ওই জহুনই এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে নিঃশেষে পান করে ফেলেছিলেন। জহুনর পুত্র ছিল পুরু, পুরুর পুত্র বলাক আর বলাকের পুত্র অজক। ৯-১৫-৩

ততঃ কুশঃ কুশ্যাপি কুশাসুস্তনয়ো বসুঃ।

কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাস্থজঃ॥ ৯-১৫-৪

অজকের পুত্র কুশ। কুশের চার পুত্র–কুশাসু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ। এদের মধ্যে কুশাসুর পুত্রের নাম গাধি। ৯-১৫-৪

তস্য সত্যবতীং কন্যামূচীকোহ্যাচত দ্বিজঃ।

বরং বিসদৃশং মতা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ॥ ৯-১৫-৫

পরীক্ষিৎ! গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে। ঋচীক মুনি গাধির কাছে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। গাধি ঋচিককে উপযুক্ত মনে না করে তাঁকে বললেন। ৯-১৫-৫

একতঃ শ্যামকণানাং হয়ানাং চন্দ্ৰবৰ্চসাম্।

সহস্ত্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম॥ ৯-১৫-৬

হে মুনিবর! আমরা কুশিক বংশে জন্মেছি। আমাদের বংশের কন্যা পেতে হলে আমার কন্যার পণস্বরূপ এক হাজার এমন ঘোড়া প্রদান করুন যাদের রং সাদা কিন্তু একটা কানের রং কালো। ৯-১৫-৬

ইত্যুক্তস্তন্তং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্।

আনীয় দত্ত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্॥ ৯-১৫-৭

গাধির এই কথা শুনে ঋচিক মুনি গাধির অভিপ্রায় অনুযায়ী সেই ঘোড়া আনবার জন্য বরুণদেবের কাছে গেলেন এবং সেখান থেকে ওই ঘোড়া এনে পণস্বরূপ তা দিয়ে সুন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করেন। ৯-১৫-৭ স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্রা চাপত্যকাম্যয়া। শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ॥ ৯-১৫-৮

অনন্তর এক সময়ে সেই মহাতপস্বী মননশীল ঋষি পুত্র কামনায় পত্নী ও শৃশ্রুমাতা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে পত্নীর জন্য ব্রাক্ষমন্ত্রে আর শৃশ্রুমাতার জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করে তিনি স্নান করতে গেলেন। ৯-১৫-৮

তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী।

শ্রেষ্ঠং মত্বা তয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্॥ ৯-১৫-৯

সত্যবতীর মা ভাবলেন যে ঋষি নিজের স্ত্রীর জন্য নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ চরুপাক করেছে, সুতরাং মেয়ের কাছে ওই চরু প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী মায়ের যাচ্ঞায় ব্রাক্ষমন্ত্রাভিমন্ত্রিত চরু মাকে দিয়ে দিলেন আর মায়ের জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত চরু নিজে গ্রহণ করলেন। ৯-১৫-৯

তদ্ বিজ্ঞায় মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ।

ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৯-১৫-১০

খাচীক মুনি যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তিনি নিজের স্ত্রী সত্যবতীকে বললেন যে, তুমি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করেছ। এবার তোমার ছেলে তো দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়স্বভাব ঘোর দণ্ডধর হবে, আর তোমার ভাই হবে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেতা। ৯-১৫-১০

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূদিতি ভার্গবঃ।

অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোহভবৎ॥ ৯-১৫-১১

সত্যবতী ঋচীক মুনিকে অনুনয়বিনয়ে প্রসন্ন করে প্রার্থনা করলেন, এরকম যেন না হয়। মুনি তখন বললেন – ঠিক আছে তোমার ছেলে নয়, তোমার পৌত্র ওইরকম হবে। যথাসময়ে ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জমদণ্লি নামক পুত্র জন্মাল। ৯-১৫-১১

সা চাভূৎ সুমহাপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী।

রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্॥ ৯-১৫-১২

সেই সত্যবতী লোকপাবণী পুণ্যতোয়া কৌশিকী নাম্নী নদী হলেন। জমদগ্নি রেণু ঋষির কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। ৯-১৫-১২

তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ।

যবীয়াঞ্জজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ৯-১৫-১৩

রেণুকার গর্ভে জমদণ্নির বসুমান প্রভৃতি কতিপয় পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম হয় রাম। ইনি পরবর্তীকালে পরশুরাম নামে সংসারে প্রসিদ্ধ হন। ৯-১৫-১৩

যমাহুৰ্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্॥ ৯-১৫-১৪

কথিত আছে যে হৈহয় বংশ নির্বংশ করার জন্য স্বয়ং ভগবানই পরশুরাম রূপে অংশাবতার গ্রহণ করেন। তিনি এই পৃথিবীকে একুশ বার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। ৯-১৫-১৪

দুষ্টং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ।

রজস্তমোবৃতমহন ফল্পন্যপি কৃতেহংহসি॥ ৯-১৫-১৫

ক্ষত্রিয়গণ যদিও পরশুরামের কাছে অল্পমাত্র অপরাধ করেছে তবুও এঁরা অতি দুষ্ট, বেদ-ব্রাক্ষণের বিরুদ্ধাচারী, রজোগুণী আর বিশেষ করে তমোগুণী হয়ে পৃথিবীর মহৎ ভারস্বরূপ হয়ে পড়েছিলেন। তাই ভগবান পরশুরাম তাঁদের প্রাণ সংহার করে পৃথিবীর ভার অপনোদন করেন। ৯-১৫-১৫

#### রাজোবাচ

কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ। কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ॥ ৯-১৫-১৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন – হে ব্রহ্মন্! সেই সময়ে ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চয়ই বিষয়লোলুপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরশুরামের কাছে তাঁরা এমন কী অপরাধ করেছিলেন যার জন্য তিনি বারে বারে ক্ষত্রিয় বংশ সংহার করেছিলেন? ৯-১৫-১৬

### শ্রীশুক উবাচ

হৈহয়ানামধিপতিরর্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
দত্তং নারায়ণস্যাংশমারাধ্য পরিকর্মভিঃ॥ ৯-১৫-১৭
বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্ধর্ষত্বমরাতিষু।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃশ্রীতেজোবীর্যযশোবলম॥ ৯-১৫-১৮

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! সেই কালে হৈহয় বংশের অধিপতির নাম ছিল অর্জুন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুবিধ সেবা পরিচর্যা দ্বারা তিনি ভগবান নারায়ণের অংশাবতার দত্তাত্রেয়কে প্রসন্ন করে তাঁর অনুগ্রহে সহস্রবাহু এবং শত্রুদের মধ্যে দুর্জয় হয়েছিলেন। সাথে সাথে অপ্রতিহত ইন্দ্রিয়শক্তি, অতুল সম্পত্তি, তেজস্বিতা, বীরত্ব, কীর্তি ও শারীরিক বলও লাভ করেছিলেন। ৯-১৫-১৭-১৮

যোগেশ্বরত্বমশ্বর্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ।

চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা॥ ৯-১৫-১৯

তিনি যোগেশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য, সর্বসিদ্ধি লাভ করে বায়ুবেগে তিনি সর্বত্র সকল লোকে ভ্রমণ করতেন। ৯-১৫-১৯

স্ত্রীরত্বৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাস্তসি মদোৎকটঃ।

বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্ রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ॥ ৯-১৫-২০

কোনো এক সময়ে সেই সহস্রবাহু অর্জুন গলায় বৈজয়ন্তীমালা দুলিয়ে বহু সুন্দরী স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীতে জলকেলি করতে করতে মদোনাত্ত হয়ে তাঁর সহস্রবাহু দিয়ে নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করে দিলেন। ৯-১৫-২০

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্ত্রোতঃসরিজ্জলৈঃ।

নামৃষ্যৎ তস্য তদ্ বীর্যং বীরমানী দশাননঃ॥ ৯-১৫-২১

দশমুখবিশিষ্ট রাবণ সেই সময় কাছাকাছি কোথাও শিবির স্থাপন করেছিলেন। নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়াতে উল্টোদিকে বইতে শুরু করল আর তার ফলে রাবণের শিবির প্লাবিত হয়ে গোল। রাবণ নিজেকে পরাক্রমশালী বীর মনে করতেন, তাই সহস্রবাহুর এই পরাক্রম তাঁর সহ্য হল না। ৯-১৫-২১

গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ।

মাহিশ্বত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা॥ ৯-১৫-২২

তিনি গিয়ে সহস্রবাহু অর্জুনকে অনেক কটু কথা শোনাতে লাগলেন। সহস্রবাহু তখন স্ত্রীলোকদের সমক্ষেই রাবণকে অনায়াসেই ধরে এনে মাহিশ্বতী নামে নিজের রাজধানীতে বানরের মতো বেঁধে রাখলেন। পরে অবশ্য পুলস্ত্য মুনির কথায় তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ৯-১৫-২২

স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজিনে বনে। যদৃচ্ছয়া২২শ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ॥ ৯-১৫-২৩ মৃগয়া করতে গিয়ে সহস্রবাহু একদিন গভীর জঙ্গলে উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে তিনি জমদগ্নি ঋষির আশ্রমে গিয়ে উঠলেন। ৯-১৫-২৩

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ।

সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিশ্বত্যা তপোধনঃ॥ ৯-১৫-২৪

মুনির আশ্রমে একটি কামধেনু ছিল। কামধেনুর প্রসাদে জমদগ্নি সৈন্যসামন্ত, আমাত্য, বাহনাদিসহ হৈহয়াধিপতিকে যথোচিতভাবে অতিথি সংকার করলেন। ৯-১৫-২৪

স বীরস্তত্র তদ্ দৃষ্ট্বা আত্মৈশর্যাতিশায়নম্।

তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ স হৈহয়ঃ॥ ৯-১৫-২৫

সেই বীর হৈহয়াধিপতি দেখলেন যে, জমদণ্নি মুনির সেই কামধেনু রাজার ঐশ্বর্য থেকেও অনেক বেশি প্রভাবশালী। তাই তিনি আতিথ্য সংকারাদির কোনো মূল্য না দিয়ে কামধেনুটি নিয়ে যেতে চাইলেন। ৯-১৫-২৫

হবির্ধানীমৃষের্দপান্নরান্ হর্তুমচোদয়ৎ।

তে চ মাহিশ্বতীং নিন্যঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ॥ ৯-১৫-২৬

মদমত্ত হয়ে তিনি জমদগ্নি মুনির কাছে কামধেনুটি প্রার্থনা না করে নিজের অনুচরদের আদেশ দিলেন সেটিকে অপহরণ করার জন্য। রাজার আদেশে তাঁর অনুচরেরা বোরুদ্যমানা সবৎসা সেই ধেনুটিকে জোর করে মাহিশ্বতী নগরে নিয়ে গেল। ৯-১৫-২৬

অথ রাজনি নির্যাতে রাম আশ্রমাগতঃ।

শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাঅ্যুং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ॥ ৯-১৫-২৭

রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে চলে যাবার পর পরশুরাম আশ্রমে ফিরে রাজার এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে আহত সর্পের মতো রাগে ফুঁসে উঠলেন। ৯-১৫-২৭

ঘোরমাদায় পরশুং সতৃণং চর্ম কার্মুকম্।

অন্বধাবত দুৰ্ধুৰ্মো মৃগেন্দ্ৰ ইব যৃথপম্॥ ৯-১৫-২৮

তিনি তার নিজের ভয়ংকর পরশু, তূণীর, ঢাল এবং ধনুষ নিয়ে সিংহ যেমন যূথপতি হাতির প্রতি ধাবমান হয় সেইভাবে রাজার প\*চাৎ প\*চাৎ ধাবমান হলেন। ৯-১৫-২৮

তমাপতন্তং ভৃগুবর্যমোজসা ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্।

ঐণেয়চর্মাম্বরমর্কধামভির্যুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্॥ ৯-১৫-২৯

সহস্রবাহু অর্জুন নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে করতে দেখলেন যে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কালো রং-এর মৃগচর্ম পরিধান করে পরশু, বাণ প্রভৃতি আয়ুধ সহিত ধনুষ ধারণ করে মহাবেগে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন আর সূর্যের মতো দ্যুতিশালী তাঁর জটাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ৯-১৫-২৯

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভির্গদাসিবাণষ্টিশতঘ্নশক্তিভিঃ।

অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণাস্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ॥ ৯-১৫-৩০

এই ঘটনা দেখে রাজা ভীত হয়ে হাতি, ঘোড়া, রথ এবং গদা, অসি, বান, ঋষ্টি, শতদ্মী ও শক্তি প্রভৃতি আয়ুধে সুসজ্জিত পদাতিক সতেরো অক্ষৌহিণী সেনাকে পরশুরামের বিপক্ষে পাঠালেন। ভগবান পরশুরাম খেলাচ্ছলে একলাই সেই সব সৈন্য বিনাশ করলেন। ৯-১৫-৩০

যতো যতোহসৌ প্রহরৎপরশ্বধো মনোহনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ।

ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ॥ ৯-১৫-৩১

মন ও বায়ুর মতো বেগগামী শত্রুসৈন্য বিনাশে নিপুণ পরশুধারী পরশুরাম যেখানে যেখানে গেলেন সেই সেই দিকেই তাঁর অস্ত্রাঘাতে বিপক্ষীয় সৈন্যগণ ছিন্নবাহু, ছিন্ন উরু, ছিন্ন স্কন্ধ, হতাশ্ব ও সার্যাহীন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল। ৯-১৫-৩১

# দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ। বিবৃক্ণচর্মধ্বজচাপবিগ্রহং নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা॥ ৯-১৫-৩২

হৈহয়াধিপতি অর্জুন দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র রক্তধারায় কর্দমাক্ত হয়ে গেছে, পরশুরামের কুঠার ও বাণসমূহের প্রহারে নিজের সৈন্যদের বর্ম, ধবজ, ধনু, বাণ ও শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে, তখন তিনি ক্রোধভয়ে স্বয়ং রণক্ষেত্রে এলেন। ৯-১৫-৩২

অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভির্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে।

রামায় রামো২স্ত্রভৃতাং সমগ্রণীস্তান্যেকধন্বেষুভিরচ্ছিনৎ সমম্॥ ৯-১৫-৩৩

তিনি একসঙ্গে হাজার বাহু দিয়ে পাঁচশো ধনুকে তীরসন্ধান করে পরশুরামের ওপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অস্ত্রধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম একটি মাত্র ধনুকে শরসন্ধান করে রাজার সেই সব ধনু একসাথে কেটে ফেললেন। ৯-১৫-৩৩

পুনঃ স্বহক্তৈরচলান্ মৃধেহঙ্ঘ্রিপানুৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি।

ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং তুহেরিব॥ ৯-১৫-৩৪

তখন হৈহয়াধিপতি নিজের হাতে পাহাড় এবং গাছ উপড়িয়ে তীব্র বেগে পরশুরামের দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু পরশুরাম তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা সাপের ফণার মতো রাজার বাহুসমূহ ছেদন করে ফেললেন। ৯-১৫-৩৪

কৃতবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ।

হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ॥ ৯-১৫-৩৫

তারপর পরশুরাম ছিন্নবাহু অর্জুনের পর্বতচূড়ার মতো মস্তক ছেদন করে দিলেন, পিতার মৃত্যুতে তাঁর দশ হাজার পুত্র ভয়ে পালিয়ে

গেল। ৯-১৫-৩৫

অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য সবৎসাং পরবীরহা। সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ॥ ৯-১৫-৩৬

অনন্তর শত্রুঘাতী পরশুরাম সবৎসা ধেনুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন। ধেনুটি অত্যন্তই কাতরা হয়ে ছিল। ধেনুটিকে এনে তিনি পিতার হাতে সেটিকে তুলে দিলেন। ৯-১৫-৩৬

> স্বকর্ম তৎকৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ। বর্ণয়ামাস তচ্ছুত্বা জমদগ্নিরভাষত॥ ৯-১৫-৩৭

এবং মাহিশ্বতী নগরে সহস্রবাহু অর্জুন এবং তাঁর যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই কাহিনী পিতাকে এবং ভাইদের বললেন। সব কিছু শুনে জমদগ্নি মুনি বললেন। ৯-১৫-৩৭

> রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ। অবধীন্নরদেবং যৎ সর্বদেবময়ং বৃথা॥ ৯-১৫-৩৮

হায়! হায়! হে মহাবাহো! পরশুরাম, তুমি বড়ই পাপকাজ করেছ। যদিও তুমি খুবই বড় বীর; কিন্তু সর্বদেবময় নরদেবকে তুমি অনর্থক নিহত করেছ। ৯-১৫-৩৮

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ।

যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্॥ ৯-১৫-৩৯

হে পুত্র! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণ দ্বারাই আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। বেশি কথা কী, ওই ক্ষমাগুণের দ্বারাই লোকগুরু ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। ৯-১৫-৩৯

> ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্বাক্ষী সৌরী যথা প্রভা। ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ॥ ৯-১৫-৪০

ক্ষমাগুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণগণের শ্রী সূর্যের প্রভার মতো শোভা পেয়ে থাকে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীহরিও ক্ষমাশীল জীবের ওপর শীঘ্র প্রসন্ন হন। ৯-১৫-৪০

> রাজ্যে মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ। তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ॥ ৯-১৫-৪১

হে পুত্র! সার্বভৌম রাজার বধ, ব্রাহ্মণ বধের চেয়েও গুরুতর। সুতরাং তুমি ভগবানকে স্মরণ করতে করতে তদ্গতচিত্ত হয়ে তীর্থপর্যটনাদির দ্বারা এই পাপ ক্ষালন করো। ৯-১৫-৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥

# ষোড়শ অধ্যায়

# পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও বিশ্বামিত্রমুনির

# BANGLAবংশাবলির বর্ণনা AN.COM

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন।

সংবৎসরং তীর্থযাত্রাং চরিত্বাহহশ্রমমাব্রজৎ॥ ৯-১৬-১

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! নিজের পিতার এই উপদেশ স্বীকার করে পরশুরাম এক বৎসর যাবৎ তীর্থ পর্যটন করে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। ৯-১৬-১

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদামালিনম্।

গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত॥ ৯-১৬-২

অতঃপর কোনো একদিন পরশুরামের মাতা রেণুকা গঙ্গায় গিয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে পদাফুলের মালা গলায় দুলিয়ে অপ্সরাদের সাথে জলকেলি করতে দেখলেন। ৯-১৬-২

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা।

হোমবেলাং ন সম্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা॥ ৯-১৬-৩

জল আনতে গিয়ে গন্ধর্বরাজের জলকেলি দেখতে দেখতে পতির হোমের সময় গত প্রায়, সেকথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর মন চিত্ররথের প্রতি ঈষৎ আসক্তও হয়েছিল। ৯-১৬-৩

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা।

আগত্য কলশং তস্তৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৯-১৬-৪

হোমের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মহর্ষি জমদগ্নির শাপের ভয়ে ভীতা রেণুকা তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে এলেন এবং জলপূর্ণ কলস মহর্ষির সামনে রেখে করজোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ৯-১৬-৪

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোহব্রবীৎ।

ঘুতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে॥ ৯-১৬-৫

নিজ পত্নীর মানসিক ব্যভিচারের চাঞ্চল্য জানতে পেরে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন –হে পুত্রগণ! এই পাপীয়সীকে তোমরা এখনই বিনাশ করো। কিন্তু তাঁর কোনো পুত্রই এই আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হল না। ৯-১৬-৫

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৃন্ মাত্রা সহাবধীৎ।

প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ॥ ৯-১৬-৬

পরশুরাম তাঁর পিতার যোগ ও তপস্যার শক্তি অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি মায়ের সাথে ভাইদেরও প্রাণ সংহার করলেন। ৯-১৬-৬

বরেণচ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।

বব্রে হতানাং রামোহপি জীবিতং চাম্মৃতিং বধে॥ ৯-১৬-৭

পরশুরামের এই কার্যে সত্যবতী পুত্র জমদগ্নি অতীব তুষ্ট হয়ে বললেন—বৎস! যথা ইচ্ছা বর চাও। পরশুরাম প্রার্থনা করলেন যে আমার মা ও ভাইরা যেন প্রাণ ফিরে পায় এবং তাদের যেন স্মরণ না থাকে যে আমি এদের সংহার করেছি। ৯-১৬-৭

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা।

পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্॥ ৯-১৬-৮

পরশুরামের এই প্রার্থনামাত্রই সকলে সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো সহসা উঠে বসল। পিতার তপোবলজনিত অমোঘ শক্তি জানতেন বলেই পরশুরাম মা এবং ভাইদের বধ করেছিলেন। ৯-১৬-৮

যেহর্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্বধম্।

রামবীর্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম ন কৃচিৎ॥ ৯-১৬-৯

হে রাজন্! সহস্রবাহু কীর্তবীর্য অর্জুনের যে সব ছেলেরা পরশুরামের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, নিজেদের পিতার বধের ঘটনা স্মরণ করে তারা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছিল না। ৯-১৬-৯

একদা২২শ্রমতো রামে সম্রাতরি বনং গতে।

বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্॥ ৯-১৬-১০

একদা ভাইদের সাথে পরশুরাম আশ্রমের বাইরে বনের দিকে গিয়েছিলেন সেই সুযোগে তারা প্রতিশোধ নিতে জমদগ্নির আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। ৯-১৬-১০

দৃষ্ট্বাগ্ন্যগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্।

ভগবত্যুমশ্লোকে জঘ্বুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ॥ ৯-১৬-১১

মহর্ষি জমদগ্নি তখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি সমাহিত করে যজ্ঞশালায় পবিত্রকীর্তি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে ওই পাপাত্মাগণ তৎক্ষণাৎ ওই মুনিকে নিহত করল। আগের থেকেই এটা তাদের পরিকল্পিত ছিল। ৯-১৬-১১

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ।

প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ॥ ৯-১৬-১২

পরশুরামজননী রেণুকা অত্যন্ত কাতরভাবে পতির প্রাণরক্ষার জন্য মিনতি করতে লাগলেন কিন্তু তাতে কোনো কর্ণপাত না করে অতি নিষ্ঠুর সেই ক্ষত্রিয়াধমগণ বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছেদন করে নিয়ে গেল। ৯-১৬-১২

# রেণুকা দুঃখশোকার্তা নিঘুন্ত্যাত্মানমাত্মনা। রাম রামেহি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী॥ ৯-১৬-১৩

পরশুরামের মাতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে নিজের বুক চাপড়ে মাথায় করাঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন –পরশুরাম! বাছা পরশুরাম! শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো। ৯-১৬-১৩

> তদুপশ্রুত্য দূরস্থো হা রামেত্যার্তবৎস্বনম্। তুরয়া২২শ্রমমাসাদ্য দদৃশে পিতরং হতম্॥ ৯-১৬-১৪

পরশুরাম অনেক দূর থেকেই মায়ের এই আহ্বান এবং ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। অত্যন্ত দ্রুত আশ্রমে এসে তিনি পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। ৯-১৬-১৪

তদ্ দুঃখরোষামর্যার্তিশোকবেগবিমোহিতঃ।

হা তাত সাধো ধর্মিষ্ঠ ত্যক্তাস্মান্ স্বৰ্গতো ভবান্॥ ৯-১৬-১৫

হে রাজন্! এই ঘটনা দেখে পরশুরাম তীব্র মানসিক আঘাত পেলেন এবং দুঃখ-ক্রোধ-শোকে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন—হে পিতা! হে সাধো! আপনি এক উচ্চ কোটির মহাত্মা ছিলেন, ধর্মের যথার্থ পূজারি ছিলেন, এখন আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ৯-১৬-১৫

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্।

প্রগৃহে পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে॥ ৯-১৬-১৬

পিতার দেহ তিনি ভাইদের হাতে তুলে দিয়ে নিজে কুঠার হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করতে মনস্থ করলেন। ৯-১৬-১৬

গত্বা মাহিশ্বতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্।

তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্॥ ৯-১৬-১৭

হে কুরুনন্দন! পরশুরাম মাহিশ্বতী নগরে গিয়ে সহস্রবাহু অর্জুনের পুত্রদের মাথা কেটে কেটে নগরের মধ্যস্থলে সেই মুগুগুলি দিয়ে এক পাহাড় বানিয়ে ফেললেন। ব্রহ্মঘাতী সেই পাপিষ্ঠদের কর্মের ফলে সেই নগরী তো এমনিতেই হতশ্রী হয়েছিল। ৯-১৬-১৭

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রশ্মণ্যভয়াবহাম্।

হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেহমঙ্গলকারিণি॥ ৯-১৬-১৮

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।

সমন্তপঞ্জে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নৃপ॥ ৯-১৬-১৯

ওই পাপিষ্ঠদের নিধনজনিত রক্তধারায় এক ভয়ংকর নদীর সৃষ্টি হল যা দেখে ব্রাক্ষণবিদ্বেষীদের মন ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি দেখলেন যে ক্ষত্রিয়কুল ভীষণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। তাই হে রাজন্! তিনি নিজের পিতৃবধকে নিমিত্তমাত্র করে একুশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন এবং কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিতপূর্ণ হ্রদ নির্মাণ করলেন। ৯-১৬-১৮-১৯

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় বর্হিষ।

সর্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজনুখৈঃ॥ ৯-১৬-২০

তারপর তিনি পিতার মস্তক দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে যজ্ঞ দ্বারা সর্বদেবময় আত্মরূপী পরমেশ্বরকে অর্চনা করলেন। ৯-১৬-২০

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্।

অধ্বর্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম্॥ ৯-১৬-২১

সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, সামগান গায়ক উদ্গাতাদের উত্তর দিক দান করলেন। ৯-১৬-২১ অন্যেভ্যোহবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ।

আর্যাবর্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম॥ ৯-১৬-২২

এইভাবে অগ্নিকোণ ইত্যাদি বিদিশা ঋত্বিকদের, মধ্যদেশ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অন্যান্য সদস্যদের যথাযোগ্য দিকসমূহ প্রদান করলেন। ৯-১৬-২২

তত\*চাবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিল্বিষঃ।

সরস্বত্যাং ব্রহ্মনদ্যাং রেজে ব্যব্ত্র ইবাংশুমান্॥ ৯-১৬-২৩

তারপর ব্রহ্মনদী সরস্বতীতে অবভৃত স্নান নামক যজ্ঞশেষ বিহিত স্নানদ্বারা নিষ্পাপ হয়ে সেই নদীতীরে নির্মেঘ সূর্যের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন। ৯-১৬-২৩

স্বদেহং জমদগ্নিস্ত লদ্ধা সংজ্ঞানলক্ষণম্।

ঋষীণাং মণ্ডলে সোহভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ॥ ৯-১৬-২৪

মহর্ষি জমদগ্নি নিজদেহকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে সংকল্পময় শরীররূপে প্রাপ্ত হলেন; পরশুরাম কর্তৃক পূজিত অর্থাৎ তর্পণাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হলেন। ৯-১৬-২৪

জামদগ্ন্যোহপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ।

আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ॥ ৯-১৬-২৫

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কমললোচন জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আগামী মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলে থেকে বেদ প্রবর্তন করবেন। ৯-১৬-২৫

আস্তে২দ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ। উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ॥ ৯-১৬-২৬

তিনি ন্যস্তদণ্ড ও প্রশান্তচিত্ত অবস্থায় আজও মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ মধুরস্বরে তাঁর বিচিত্র চরিত্রাবলী কীর্তন করছেন। ৯-১৬-২৬

> এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অবতীর্য পরং ভারং ভুবোহহন্ বহুশো নূপান্॥ ৯-১৬-২৭

সর্বশক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি এইভাবে ভৃগুবংশে অবতার গ্রহণ করে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয় রাজাদের বহুবার বিনাশ করেছিলেন। ৯-১৬-২৭

গাধেরভূনাহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ।

তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চসম্॥ ৯-১৬-২৮

মহারাজ গাধির ঔরসে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৯-১৬-২৮

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ।

মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে॥ ৯-১৬-২৯

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়। এদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম ছিল মধুছন্দা। এইজন্য সব ছেলেরাই 'মধুছন্দা' নামে পরিচিত ছিলেন। ৯-১৬-২৯

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেপং দেবরাতং চ ভার্গবম্। আজীগর্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্॥ ৯-১৬-৩০ বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্তনন্দন নিজ ভাগিনেয় শুনঃসেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিজের ছেলেদের বলেছিলেন –তোমরা এঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে গ্রহণ করো। ৯-১৬-৩০

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ। স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ॥ ৯-১৬-৩১

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ।

দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেপঃ স ভার্গবঃ॥ ৯-১৬-৩২

শুনঃশেপ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে যজ্ঞপশুরূপে ক্রীত হয়ে এসেছিলেন। প্রজাপতি বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের স্তব করে বিশ্বামিত্র তাঁকে পাশবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। দেবতাদের যজ্ঞে এই শুনঃশেপকেই দেবগণ বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেছিলেন; সুতরাং 'দেবৈঃ রাতঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে গাধিবংশে তিনি তপস্বী দেবরাত নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ৯-১৬-৩১-৩২

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ।

অশপৎ তান্মনিঃ ক্রুদ্ধো শ্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ॥ ৯-১৬-৩৩

বিশ্বামিত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বিশ্বামিত্রের এই নির্দেশকে মেনে নিতে পারলেন না। তাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিয়ে বললেন – ওরে দুর্জনগণ, তোরা স্লেচ্ছ হয়ে থাক। ৯-১৬-৩৩

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ।

যন্নো ভবান্ সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্॥ ৯-১৬-৩৪

এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাই যখন স্লেচ্ছ হয়ে গেল তখন বিশ্বামিত্রের মধ্যমপুত্র মধুছন্দা কনিষ্ঠ পঞ্চাশ ভাইয়ের সাথে একত্র হয়ে পিতাকে বললেন—আপনি আমাদের প্রতি যা অনুমতি করবেন, আমরা তাতেই রাজি আছি। ৯-১৬-৩৪

জ্যেষ্ঠং মন্ত্ৰদৃশং চক্ৰুস্থামন্বধ্যে বয়ং স্ম হি।

বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ।

যে মানং মেহনুগৃহুন্তো বীরবন্তমকর্ত মাম্॥ ৯-১৬-৩৫

এই কথা বলে মধুছন্দা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিলেন আর তাঁকে বললেন—আমরা আপনার অনুগত হলাম।
বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে পুত্রদের বললেন—হে বৎসগণ! তোমরা আমার কথা মান্য করে আমার সম্মান রক্ষা করেছ, তোমাদের
সুপুত্র পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিছি। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিছি যে তোমরাও সুপুত্র লাভ করবে। ৯-১৬-৩৫

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত।

অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ॥ ৯-১৬-৩৬

হে কুশিকগণ! এই দেবরাত শুনঃশেপও তোমাদেরই গোত্রীয়। তোমরা এর আজ্ঞানুবর্তী থেকো। হে পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল। ৯-১৬-৩৬

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্।

প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্॥ ৯-১৬-৩৭

এইভাবে বিশ্বামিত্রের সন্তানদের দ্বারা কৌশিকগোত্র নানাপ্রকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মেনে নেওয়াতে তাঁদের প্রবরও বিভক্ত হয়ে গেল। ৯-১৬-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ॥

# সপ্তদশ অধ্যায়

# ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি প্রভৃতি রাজাদের বংশাবলি

### শ্রীশুক উবাচ

যঃ পুররবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রস্তশ্চ বীর্যবান্॥ ৯-১৭-১
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোহন্বয়ম্।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ॥ ৯-১৭-২
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহুচপ্রবরো মুনিঃ॥ ৯-১৭-৩

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজেন্দ্র পুররবার এক পুত্রের নাম ছিল আয়ু। তাঁর পাঁচটি পুত্র ছিল —নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, শক্তিশালী রস্ত ও অনেনা। এবার ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলি শোনো। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্রের নাম ছিল সুহোত্র। সুহোত্রের তিন পুত্র —কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনকের পুত্র ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদবিদ্ ঋষি শৌনক। ৯-১৭-১-২-৩

কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃ পিতা। ধ্বন্তরির্দৈর্ঘতম আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ॥ ৯-১৭-৪ কাশ্যের পুত্র কাশি, কাশির পুত্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি। ৯-১৭-৪

> যজ্ঞভুগ্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্তিনাশনঃ। তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ॥ ৯-১৭-৫

এই ধন্বন্তরি হলেন আয়ুর্বেদের প্রবর্তক, যজ্ঞভাগভোগী, বাসুদেবের অংশজাত, এঁর স্মরণমাত্রই রোগ-দুঃখ দূর হয়। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান আর কেতুমানের পুত্র ভীমরথ। ৯-১৭-৫

> দিবোদাসো দ্যুমাংস্কশ্মাৎ প্রতর্দন ইতি শ্মৃতঃ। স এব শত্রুজিদ্ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ। তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোহলর্কাদয়স্ততঃ॥ ৯-১৭-৬

ভীমরথের পুত্র দিবোদাস আর দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান্। দ্যুমানের আর এক নাম প্রতর্দন। এই দ্যুমানই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্যুমানের পুত্রেরাই হলেন অলর্ক প্রভৃতি। ৯-১৭-৬

ষষ্টিবর্ষসহস্ত্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।

নালর্কাদপরো রাজন্ মেদিনীং বুভুজে যুবা॥ ৯-১৭-৭

হে মহারাজ! অলর্ক ছাড়া আর কোনো রাজা ষাট হাজার ষাট শত বছর যাবৎ যুবকাবস্থায় পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করেননি। ৯-১৭-৭

অলর্কাৎ সন্ততিস্তম্মাৎ সুনীথোহথ সুকেতনঃ।

ধর্মকেতুঃ সুতস্তমাৎ সত্যকেতুরজায়ত॥ ৯-১৭-৮

অলর্কের পুত্র সন্ততি, সন্ততির পুত্র সুনীথ আর সুনীথের পুত্র সুকেতন, সুকেতনের ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু। ৯-১৭-৮

# ধৃষ্টকেতুঃ সুতস্তমাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ। বীতিহোত্রস্য ভর্গোহতো ভার্গভূমিরভূন্নপঃ॥ ৯-১৭-৯

সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তার পুত্র হলেন ভূপতি সুকুমার। সুকুমারের পুত্র বীতিহোত্রে, বীতিহোত্রের পুত্র ভর্গ, ভর্গ থেকে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ করেন। ৯-১৭-৯

> ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ। রম্ভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ॥ ৯-১৭-১০

এই সকল পূর্বোক্ত কাশিবংশীয় রাজারা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। রস্তের পুত্রের নাম রভস্, তাঁর পুত্র গম্ভীরে, গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়। ৯-১৭-১০

তস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ।

শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তম্মাৎ ত্রিককুদ্ ধর্মসার্থিঃ॥ ৯-১৭-১১

অক্রিয়ের পত্নীর থেকে ব্রাহ্মণবংশ জন্ম নেয়। এখন অনেনার বংশাবলি শোনো। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, শুদ্ধের পুত্র শুচির পুত্র ত্রিককুদ্ আর ত্রিককুদের পুত্র ধর্মসারথ। ৯-১৭-১১

ততঃ শান্তরজো জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্।

রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্॥ ৯-১৭-১২

ধর্মসারথির পুত্র শান্তরজ; শান্তরজ পরমাত্মজ্ঞানী হয়ে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তাই তিনি পুত্র উৎপাদন করেননি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আয়ুপুত্র রজির অত্যন্ত তেজস্বী পাঁচশত পুত্র হয়েছিল। ৯-১৭-১২

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্ দিবম্। ইন্দ্রস্তাম্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ॥ ৯-১৭-১৩ আত্যানমর্পযামাস প্রসাদাবিশঙ্কিত্য আত্মানমর্পয়ামাস প্রহাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ।

পিতর্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ॥ ৯-১৭-১৪

ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ।

গুরুণো হুয়মানে২গ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ॥ ৯-১৭-১৫

অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ।

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ॥ ৯-১৭-১৬

দেবতাদের প্রার্থনায় রজি দানবদের বধ করে ইন্দ্রের হাতে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন। কিন্তু ইন্দ্র প্রহ্লাদাদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে সেই রাজ্য আবার রজির হাতেই ফিরিয়ে দেন এবং পায়ে ধরে নিজের রক্ষার ভার রজিকে সঁপে দেন। রজির মৃত্যুর পর ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফেরত চাইলেও রজির ছেলেরা তা ফিরিয়ে দেয়নি। তাঁরা নিজেরাই যজ্ঞভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে লাগল। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তখন দেবগুরু বৃহস্পতি। অভিচারিক বিধানে হোম করলে রজির ছেলেরা ধর্মচ্যুত হলে ইন্দ্র অনায়াসে তাদের সকলকে বধ করলেন, একজনও আর বেঁচে রইল না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র থেকে কুশ, কুশ থেকে প্রতি, প্রতির থেকে সঞ্জয় এবং সঞ্জয় থেকে জয়ের জন্ম হয়। ৯-১৭-১৩-১৪-১৫-১৬

ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্যবনো নৃপঃ।

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-১৭-১৭

জয় থেকে কৃত, কৃতের থেকে রাজা হর্যবন, হর্যবন থেকে সহদেব, সহদেব থেকে হীন এবং হীনের পুত্র জয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। ৯-১৭-১৭

# সঙ্কৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্মা মহারথঃ। ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপাঃ শৃণু বংশং চ নাহুষাৎ॥ ৯-১৭-১৮

জয়সেন থেকে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পুত্র মহারথী বীরশিরোমণি জয় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে পূর্বোক্ত নরপতি উৎপন্ন হন। এখন নহুষের বংশবৃত্তান্ত বলছি, শোনো। ৯-১৭-১৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে চন্দ্র বংশানুবর্ণনে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ॥

# অষ্টাদশ অধ্যায় যযাতি-চরিত

### শ্রীশুক উবাচ

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ।

ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ॥ ৯-১৮-১

শুকদেব বললেন–হে মহারাজ! দেহিগণের ছয় ইন্দ্রিয়ের মতো মহারাজ নহুষের ছয়টি ছেলে ছিল। তাদের নাম –যতি, য্যাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি। ৯-১৮-১

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎ পরিণামবিৎ।

যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে॥ ৯-১৮-২

নহুষের ইচ্ছা ছিল জ্যেষ্ঠপুত্র যতির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করবেন। কিন্তু রাজত্ব গ্রহণের পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত থাকায় যতি রাজ্যভার গ্রহণে স্বীকৃত হননি, কারণ রাজ্যভোগে প্রবিষ্ট হলে পুরুষ পরমাত্মার পথে এগোতে পারে না অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। ৯-১৮-২

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্ দ্বিজৈঃ।

প্রাপিতেহজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নপঃ॥ ৯-১৮-৩

ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি কামাসক্ত হলে ব্রাহ্মণ-সমাজ নহুষকে ইন্দ্রত্ব থেকে পতিত করে অজগর যোনিতে নিক্ষেপ করেন। এইসব কারণে যযাতিই রাজা হলেন। ৯-১৮-৩

চতসৃষ্বাদিশদ্ দিক্ষু ভ্রাতৃন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ।

কৃতদারো জুগোপোর্বীং কাব্যস্য বৃষপর্বণঃ॥ ৯-১৮-৪

যযাতি তাঁর চার কনিষ্ঠ ভাইদের চারদিক পালনের আজ্ঞা প্রদান করেন এবং নিজে শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হন। ৯-১৮-৪

#### রাজোবাচ

ব্রক্ষর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ।

রাজন্যবিপ্রয়োঃ কম্মাদ্ বিবাহঃ প্রতিলোমকঃ॥ ৯-১৮-৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন – হে ব্রহ্মন্! ভগবান শুক্রাচার্য তো ব্রাহ্মণ আর যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাহলে ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে ক্ষত্রিয় পাত্রের প্রতিলোম বিবাহ কী কারণে হয়েছিল? ৯-১৮-৫

### শ্রীশুক উবাচ

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা নাম কন্যকা।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী॥ ৯-১৮-৬
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেহবলা॥ ৯-১৮-৭

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! দানবরাজ বৃষপর্বার এক অত্যন্ত অভিমানী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শর্মিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা একদিন গুরুপুত্রী দেবযানীর সাথে সহস্র সখীবৃন্দকে নিয়ে পুরোদ্যানে বিহার করছিল, অসংখ্য পুষ্পিত বৃক্ষে সেই উদ্যান সমাচ্ছন্ন ছিল। সেখানে একটি সুন্দর সরোবর ছিল। সরোবরে প্রচুর পদাফুল ফুটে ছিল এবং অলিকুল মধুর স্বরে তার মধ্যে গুঞ্জন করছিল। ৯-১৮-৬-৭

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ।

তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ॥ ৯-১৮-৮

জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে সরোবরের ধারে নিজেদের কাপড়চোপড় রেখে সেই কমললোচনা কন্যাগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি জল ছিটিয়ে জলকেলি করতে লাগল। ৯-১৮-৮

বীক্ষ্য ব্ৰজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্।

সহসোত্তীর্য বাসাংসি পর্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৯-১৮-৯

ওই সময়ে দৈবাৎ মহাদেব পার্বতীর সাথে বৃষে আরোহণ করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন; তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই কন্যাগণ লজ্জায় পড়ে গোল এবং তখনই জলের থেকে তীরে এসে নিজেদের কাপড়চোপড় পরে ফেলল। ৯-১৮-৯

শর্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ।

স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ॥ ৯-১৮-১০

আচম্বিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভুল করে শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর কাপড় পরে ফেলল। তা দেখে রাগে আগুনের মতো জ্বলে উঠে দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বলতে লাগল। ৯-১৮-১০

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হ্যসাম্প্রতম্।

অম্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে॥ ৯-১৮-১১

আরে! এই দাসীটার অন্যায় কাজ দেখ! কুকুরী যেমন করে যজ্ঞের হবি উঠিয়ে নিয়ে যায় সেইভাবেই এ আমার কাপড় পরে বসেছে। ৯-১৮-১১

> যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে। ধার্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাশ্চ দর্শিতঃ॥ ৯-১৮-১২

যান্ বন্দস্ক্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ। ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ॥ ৯-১৮-১৩ বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোহস্যা নঃ পিতাসুরঃ। অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী॥ ৯-১৮-১৪

যে ব্রাহ্মণকুল নিজেদের তপোবলে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা পরমপুরুষের মুখস্বরূপ ও নিরন্তর পবিত্র ব্রহ্মতেজ ধারণ করে রেখেছেন, প্রাণীদের কল্যাণজনক বেদমার্গ প্রবর্তন করেছেন, বড় বড় লোকপাল এমনকী দেবরাজ ইন্দ্র-ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাঁদের চরণ বন্দনা ও সেবা করে থাকেন—বেশি কথা কী, লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় পরম পাবন বিশ্বাত্মা ভগবান পর্যন্ত যাঁদের বন্দনা ও স্তুতি করেন —সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আমরা ভৃগুবংশীয়গণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এর পিতা একেতো অসুর তার ওপরে আমাদের শিষ্য। তা সত্ত্বেও এই দুষ্টা মেয়েটা, শুদ্রের বেদপাঠের মতো; আমার কাপড় গায়ে চড়িয়ে বসেছে। ৯-১৮-১২-১৩-১৪

এবং শপন্তীং শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত।

রুষা শ্বসন্ত্যরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা॥ ৯-১৮-১৫

দেবযানী এইভাবে তিরস্কার করতে থাকলে শর্মিষ্ঠা রাগে কাঁপতে লাগল। পদাহত সর্পিণীর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে দেবযানীকে বলল। ৯-১৮-১৫

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি।

কিং ন প্রতীক্ষসেহস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা॥ ৯-১৮-১৬

ওরে ভিক্ষুকি! তুই যে এই সব কটু কথা বলছিস, তোর নিজের বৃত্তান্ত তুই কী জানিস? কাক এবং কুকুর যেমন আমাদের দরজায় এসে খাবারের জন্য বসে থাকে তোরাও কি সেইরকম আমাদের বাড়িতে খাবারের প্রত্যাশায় বসে থাকিস না? ৯-১৮-১৬

এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্তাহহচার্যসূতাং সতীম্।

শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাস আদায় মন্যুনা॥ ৯-১৮-১৭

এইভাবে নানারকম কঠোর কথা বলে শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীকে তিরস্কার করে রাগের চোটে দেবযানীর কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়ে তাঁকে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। ৯-১৮-১৭

> তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্। প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ॥ ৯-১৮-১৮

শর্মিষ্ঠা ওখান থেকে চলে গেলে দৈবক্রমে রাজা যযাতি মৃগয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি জলের সন্ধান করতে করতে সেই কুয়োর কাছে গিয়ে তার মধ্যে দেবযানীকে দেখতে পেলেন। ৯-১৮-১৮

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ॥ ৯-১৮-১৯

বিবস্ত্রা অবস্থায় দেবযানীকে দেখে রাজা যযাতি তাঁর নিজের গায়ের চাদরখানা ছুঁড়ে দিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাকে তুলে আনলেন। ৯-১৮-১৯

> তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা। রাজংস্কুয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয়॥ ৯-১৮-২০ হস্তগ্রাহো২পরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্কুয়া হি মে।

এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ। যদিদং কুপলগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম॥ ৯-১৮-২১

কুয়ো থেকে উদ্ধার পেয়ে দেবযানী সপ্রেমবচনে বীর যযাতিকে বলল –হে বীরশিরোমণি রাজন্! আজ আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আপনার দ্বারা গৃহীত পাণি যেন অন্য আর কেউ গ্রহণ না করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ! কুয়োতে পড়ে থাকা অবস্থায় আপনার এই অযাচিত দর্শন আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই মনে করি। এরমধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। ৯-১৮-২০-২১

ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ। কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা॥ ৯-১৮-২২

হে বীরশ্রেষ্ঠ! পূর্বে আমি বৃহস্পতির ছেলে কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম এবং সেও উল্টে আমাকে অভিশাপ দেয় – যার ফলে কোনো ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করতে পারবে না। ৯-১৮-২২

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ।

মনস্তু তদগতং বুদ্ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ॥ ৯-১৮-২৩

লোকাচারবিরুদ্ধ বলে অনভিপ্রেত হলেও রাজা যযাতি ঘটনাটা দৈবানুগ্রহীত এবং তাঁর মনও দেবযানীর প্রতি অনুরক্ত বুঝতে পেরে তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন। ৯-১৮-২৩

গতে রাজনি সা বীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ।

ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বমুক্তং শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্॥ ৯-১৮-২৪

এরপর যযাতি চলে গেলে দেবযানী কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার সব কাহিনী বাবাকে এসে বললেন। ৯-১৮-২৪

দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বির্গহয়ন্। স্তুবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ॥ ৯-১৮-২৫

সব কথা শোনার পর শুক্রাচার্য খুব দুঃখ পেলেন। তিনি পৌরহিত্য কর্মকে নিন্দনীয় মনে করলেন এবং চিন্তা করলেন যে এর চেয়ে উপ্তৃবৃত্তিও ভালো। এরপর তিনি মেয়ের হাত ধরে নগরের থেকে বেরিয়ে এলেন। ৯-১৮-২৫

বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্।

গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্ব্বা পাদয়োঃ পতিতঃ পথি॥ ৯-১৮-২৬

বৃষপর্বার কানে এ খবর পৌঁছালে তাঁর মনে ভয় হল যে গুরুদেব হয়তো এবার শত্রুদের জয়ী করাবেন অথবা আমাকে অভিশাপ দেবেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের পেছনে পুছনে ছুটলেন এবং পথের মধ্যে গুরুদেবের পায়ে মাথা রেখে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন। ৯-১৮-২৬

ক্ষণার্ধমন্যূর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।

কামো২স্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং ত্যক্তমিহোৎসহে॥ ৯-১৮-২৭

ভগবান শুক্রাচার্যের ক্রোধ ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী হত; সুতরাং তিনি বৃষপর্বাকে বললেন –হে রাজন! আমি আমার মেয়ে দেবযানীকে ত্যাগ করতে পারব না, সুতরাং এর যা ইচ্ছা তুমি তা পূরণ কর। তাহলে আমার ফিরে যেতে কোনো আপত্তি নেই। ৯-১৮-২৭

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্।

পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু॥ ৯-১৮-২৮

'তথাস্তু' বলে বৃষপর্বা গুরুবাক্য অঙ্গীকার করে নিলেন। তখন দেবযানী নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলল যে –আমার বাবা আমাকে যাঁর হাতে সমর্পণ করবেন এবং আমি যেখানে যেখানে যাব, সখীদের সাথে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকেও সেখানে সেখানে আমার অনুগমন করে আমার সেবা করতে হবে। ৯-১৮-২৮

# স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্। দেবযানীং পর্যচরৎ স্ত্রীসহস্ত্রেণ দাসবৎ॥ ৯-১৮-২৯

শুক্রাচার্য চলে গেলে শর্মিষ্ঠা তাঁর কুলের সংকর এবং নিজেদের গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধির কথা মাথায় রেখে দেবযানীর প্রস্তাব স্বীকার করে নিল। নিজের সহস্র সখীদের নিয়ে সে দেবযানীর সেবায় প্রবৃত্ত হল। ৯-১৮-২৯

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্মিষ্ঠয়োশনা।

তমাহ রাজঞ্জমিষ্টামাধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ॥ ৯-১৮-৩০

শুক্রাচার্য দেবযানীকে যথাতির সঙ্গে বিয়ে দিলেন এবং শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে প্রদান করে রাজাকে বললেন –হে রাজন্। তুমি কখনো এই দাসীকে শয্যাসঙ্গিনী কোরো না। ৯-১৮-৩০

বিলোক্যৌশনসীং রাজগুর্মিষ্ঠা সপ্রজাং কুচিৎ।

তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী॥ ৯-১৮-৩১

হে মহারাজ পরীক্ষিং! দেবযানী পুত্রসন্তান প্রসব করল। তাকে পুত্রবতী দেখে শর্মিষ্ঠাও ঋতুমতী অবস্থায় একদিন দেবযানীর স্বামী যযাতির কাছে নির্জনে সহবাস প্রার্থনা করল। ৯-১৮-৩১

রাজপুত্র্যার্থিতোহপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবিৎ।

স্মরঞ্জুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত॥ ৯-১৮-৩২

ধর্মজ্ঞ যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা ধর্মসংগত বিবেচনা করে শুক্রাচার্যের নির্দেশ মনে থাকা সত্ত্বেও দৈবই এই ঘটনার কর্তা মনে করে এবং প্রারব্ধ

অনুসারে সময়কালে যা হবার তা হবে এই নিশ্চয় করে শর্মিষ্ঠার ঋতুরক্ষা করলেন। ৯-১৮-৩২

যদুং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত। দ্রুহ্যং চানুং চ পুরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী॥ ৯-১৮-৩৩

দেবযানীর দুটি ছেলে হয়–যদু এবং তুর্বসু; আর বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠার তিনটি ছেলে হয়–দ্রুভ্য, অনু ও পুরু। ৯-১৮-৩৩

গর্ভসম্ভবমাসুর্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী।

দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা॥ ৯-১৮-৩৪

নিজের স্বামীর দ্বারা শর্মিষ্ঠারও গর্ভোৎপত্তি হয়েছে জানতে পেরে অভিমানিনী দেবযানী ক্রোধে আত্মবিশ্মৃত হয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। ৯-১৮-৩৪

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্।

ন প্রসাদয়িতুং শোকে পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ৯-১৮-৩৫

কামুক রাজা যযাতি বিবিধ বিনয়বাক্যের দ্বারা এবং পাদস্পর্শ দ্বারা নিজের অভিমানিনী স্ত্রীর প্রসন্নতা সম্পাদনের চেষ্টা করতে করতে তার অনুগমন করলেন, কিন্তু স্ত্রীর মানভঞ্জন করতে পারলেন না। ৯-১৮-৩৫

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষ।

ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্॥ ৯-১৮-৩৬

শুক্রাচার্য এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যথাতিকে বললেন–ওরে কামুক! ওরে মিথ্যাচারী নরাধম! মানবদেহকে বিকৃতরূপ-দানকারী জরা তোর শরীরে প্রবেশ করুক। ৯-১৮-৩৬

# যযাতিরুবাচ

অতৃপ্তোহস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে। ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোহভিধাস্যতি॥ ৯-১৮-৩৭

যযাতি বললেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার মেয়ের সাথে সস্তোগ করে এখন পর্যন্ত আমি পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। এই অভিশাপের ফলে তো আপনার মেয়েরও ক্ষতি হল। তখন শুক্রাচার্য বললেন—ঠিক আছে, যদি তোমার জরা কেউ প্রসন্নমনে গ্রহণ করে তবে তার যৌবন দ্বারা তুমি যথেচ্ছ কাম উপভোগ করতে পারবে। ৯-১৮-৩৭

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত।

যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ॥ ৯-১৮-৩৮

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েম্বহম্।

বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ॥ ৯-১৮-৩৯

শুক্রাচার্য এই ব্যবস্থা দেবার পর যযাতি নিজের রাজধানীতে এসে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বললেন –বৎস যদু! তুমি তোমার যৌবন আমাকে দাও এবং মাতামহ প্রদত্ত অভিশাপরূপী জরা তুমি গ্রহণ করো। কারণ হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি এখন পর্যন্ত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হতে পারিনি, তাই তোমার যৌবন দিয়ে আমি আরও কিছুকাল বিষয়ভোগের আনন্দ উপভোগ করতে চাই। ৯-১৮-৩৮-৩৯

### যদুরুবাচ

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব। অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ॥ ৯-১৮-৪০

যদু বললেন–হে পিতঃ! অসময়ে যে জরা আপনি পেয়েছেন সেই জরা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না, কারণ লৌকিক বিষয়সুখ উপভোগ না করে কেউ বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হতে পারে না। ৯-১৮-৪০

তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যশ্চানুশ্চ ভারত।

প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ॥ ৯-১৮-৪১

হে মহারাজ পরীক্ষিং! একইভাবে তুর্বসু, দ্রুল্য এবং অনুও পিতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিল। কারণ অনাত্মবস্তু দেহে তাদের আত্মতুবুদ্ধি ছিল, তাদের ধর্মজ্ঞান ছিল না। ৯-১৮-৪১

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্।

ন তুমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৯-১৮-৪২

অবশেষে যযাতি ছেলেদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট হলেও গুণে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন—হে বৎস! তুমি তোমার বড় ভাইদের মতো আমার বাক্যের অন্যথা কোরো না। ৯-১৮-৪২

#### পূরুরুবাচ

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্। প্রতিকর্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্॥ ৯-১৮-৪৩

পুরু বললেন–হে মনুষ্যেন্দ্র! পিতার কৃপায়ই মানুষের পরমপদ প্রাপ্তি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পুত্রের শরীর তো পিতারই দান। এই অবস্থায় এমন কে আছে যে সুযোগ পেয়েও পিতার উপকারের প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারে? ৯-১৮-৪৩

# উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ। অধমো২শ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ॥ ৯-১৮-৪৪

যে পুত্র পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝে নিজে থেকেই সেই অভিপ্রায় পূরণ করে সে-ই তো উত্তম পুত্র। পিতার মুখ দিয়ে বাক্য বের হলে যে ছেলে শ্রদ্ধালু চিত্তে সেই আজ্ঞা পালন করে সে মধ্যম পুত্র। আর যে ছেলে আদেশ পেয়েও সেই আদেশ অশ্রদ্ধার সাথে পালন করে সে অধম পুত্র। আর যেই ছেলে কখনোই কোনোভাবে পিতার আজ্ঞা পালন করে না তাকে পুত্র বলাই ভুল। সে পিতার মলমূত্রের সমতুল। ৯-১৮-৪৪

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্লাজ্জরাং পিতুঃ।

সোহপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ॥ ৯-১৮-৪৫

হে মহারাজ! এই কথা বলে পুরু অতি আনন্দের সাথে পিতার জরা গ্রহণে স্বীকৃত হল। রাজা যযাতিও পুরুর যৌবন নিজের শরীরে নিয়ে যথেচ্ছভাবে বিষয়সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। ৯-১৮-৪৫

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।

যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেহব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৯-১৮-৪৬

যযাতি সপ্ত দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। পিতৃতুল্যরূপে তিনি প্রজাপালন করতেন। যৌবন লাভ করে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হল এবং তিনি যথাবসর যথাপ্রাপ্ত বিষয়সমূহকে যথেচ্ছ উপভোগ করতে লাগলেন। ৯-১৮-৪৬

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্ দেহবস্তুভিঃ।

প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ॥ ৯-১৮-৪৭

দেবযানী তাঁর প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। তিনিও একান্তভাবে মন, বাক্য, দেহ ও বিবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা প্রিয়তম পতির প্রম প্রীতি সম্পাদন করতে লাগলেন। ৯-১৮-৪৭

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।

সর্বদেবময়ং দেবং সর্ববেদময়ং হরিম্॥ ৯-১৮-৪৮

রাজা যযাতি সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য সর্বদেবস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীহরিকে প্রচুর দক্ষিণাদি দ্বারা সম্পন্ন বহুসংখ্যক যজ্ঞদ্বারা যজনা করলেন। ৯-১৮-৪৮

যশ্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।

নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ॥ ৯-১৮-৪৯

আকাশে যেমন কখনো দলে দলে মেঘ দেখা যায় আবার কখনো একেবারেই দেখা যায় না সেইরকমই পরমাত্মার স্বরূপে এই জগৎ স্বপ্ন, মায়া ও মনোরাজ্যের মতো কল্পিত। কখনো অনেক নাম ও অনেক রূপে প্রতীত হয় আবার কখনো কিছুই থাকে না। ৯-১৮-৪৯

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্।

নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুম্॥ ৯-১৮-৫০

সেই পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। সেই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীনারায়ণকে নিজের হৃদয়ে স্থাপিত করে রাজা যযাতি নিষ্কামভাবে তাঁর যজনা করেছিলেন। ৯-১৮-৫০

এবং বর্ষসহস্ত্রাণি মনঃষ্ঠৈর্মনঃসুখম।

বিদধানোহপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৯-১৮-৫১

এইভাবে এক হাজার বছর যাবৎ তিনি নিজের অসংযত ইন্দ্রিয়ের সাথে মনকে যুক্ত করে বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রিয় বিষয়সমূহ উপভোগ করলেন। কিন্তু তাতেও চক্রবর্তী সম্রাট যযাতি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হলেন না। ৯-১৮-৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ॥

# উনবিংশ অধ্যায় যযাতির গৃহত্যাগ

### শ্রীশুক উবাচ

স ইখমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোহপহ্নবমাত্মনঃ। বুদ্ধ্বা প্রিয়ায়ৈ নির্বিল্লো গাথামেতামগায়ত॥ ৯-১৯-১

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! রাজা যযাতি এইভাবে স্ত্রী-বশীভূত হয়ে বিষয়ভোগ করতে থাকলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁর নিজের অধঃপতনের দিকে খেয়াল হল এবং মনে ভীষণ বৈরাগ্য দেখা দিল; তখন তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী দেবযানীর কাছে নিম্নলিখিত ইতিহাস বর্ণন করলেন। ৯-১৯-১

শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্বিধাচরিতাং ভুবি।

ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ॥ ৯-১৯-২

হে ভৃগুনন্দিনী! আমার কথা শোনো। এটি আমার মতো এক বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির সত্যকাহিনী। এজন্যই জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী পুরুষেরা বিষয়ী পুরুষদের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং চিন্তা করেন যে কীভাবে এই বিষয়ী পুরুষদের মঙ্গলসাধন হবে। সেই কাহিনী শোনো। ৯-১৯-২

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্ বিচিম্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্॥ ৯-১৯-৩

কোনো এক সময়ে এক বনে একটা ছাগল নিজের প্রিয়বস্তুর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে একটা ছাগী নিজের কর্মদোষে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে। ৯-১৯-৩

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্।

ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসী॥ ৯-১৯-৪

সেই ছাগলটা অত্যন্ত কামুক ছিল। সে ওই ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে করতে নিজের শিং দিয়ে কুয়োর চারধারের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ছাগীর ওপরে ওঠার রাস্তা বানিয়ে দিল। ৯-১৯-৪

> সোত্তীর্য কৃপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল। তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্নো২জাঃ কান্তকামিনীঃ॥ ৯-১৯-৫

পীবানং শাশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীদ্বাংসং যাভকোবিদম্। স একোহজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্ধনঃ।

রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত॥ ৯-১৯-৬

সেই সুন্দরী ছাগীটা কুয়োর ওপরে উঠে সেই ছাগলটিকেই প্রেম নিবেদন করল। দাড়ি গোঁফ সমন্বিত ছাগলটি বেশ হাস্টপুষ্ট, যুবক, ছাগীকে সুখ দিতে সমর্থ এবং মৈথুনে অভিজ্ঞ মোহনীয় ছিল। অন্যান্য ছাগীরা যখন দেখল যে কুয়োয় পড়ে থাকা এই ছাগী ওই সুন্দর ছাগলটাকে নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নিয়েছে তখন তারাও তাকে নিজেদের পতিত্বে বরণ করে নিল কারণ তারা নিজেদের পতির সন্ধান তো করছিলই। সেই ছাগলটার মাথায় কামরূপী পিশাচ ভর করে ছিল। সে একলাই বহু ছাগীর রতিবর্ধন করে তাদের সঙ্গে কেলি করতে লাগল আর কামসুখে আসক্ত হয়ে নিজেকে ভুলে গোল—আত্মবিস্মৃত হল। ৯-১৯-৫-৬

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া।

বিলোক্য কৃপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্ বস্তকর্ম তৎ॥ ৯-১৯-৭

কুয়োর থেকে উঠে আসা ছাগীটা যখন দেখল যে তার প্রিয়তম ছাগলটি আরও অন্যান্য ছাগীদের সাথে বিহার করে বেড়াচ্ছে তখন সে তা সহ্য করতে পারল না। ৯-১৯-৭

তং দুর্হ্নদং সুহৃদ্রপং কামিনং ক্ষণসৌহদম্।

ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ॥ ৯-১৯-৮

সে বুঝল যে এই ছাগলটি অসম্ভব কামুক, এর প্রেমের কোনো ভরসা নেই, এ মিত্ররূপে শত্রুর কাজ করছে। তখন সেই ছাগী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ওই ইন্দ্রিয়লোলুপ ছাগলটাকে পরিত্যাগ করে নিজের প্রতিপালক প্রভুর কাছে চলে গেল। ৯-১৯-৮

> সোহপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্। কুর্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্লোৎ পথি সংধিতুম্॥ ৯-১৯-৯

স্ত্রৈণ সেই ছাগলটাও তখন দুঃখী হয়ে ছাগীকে প্রসন্ন করার জন্য 'ম্যাঁ ম্যাঁ' করতে করতে তার পিছে পিছে চলল। কিন্তু তাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হল না। ৯-১৯-৯

তস্যান্তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্ রুষা।

লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেহর্থায় যোগবিৎ॥ ৯-১৯-১০

ওই ছাগীটার পালকপ্রভু ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগলটির লম্বমান অণ্ডকোষটি কেটে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ছাগীটার সুখ চিন্তা করে আবার সেই অণ্ডকোষটি জুড়েও দিলেন কেননা তিনি এইরকম নানাবিধ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। ৯-১৯-১০

সম্বদ্ধবৃষণঃ সোহপি হ্যজয়া কূপলব্ধয়া।

কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি॥ ৯-১৯-১১

হে প্রিয়ে! নিজের অণ্ডকোষ জুড়ে যাওয়ার পর সেই ছাগলটি ওই কুয়োর থেকে উঠে আসা ছাগীটার সাথে বিষয়ভোগে বহুদিন ধরে বিহার করতে লাগল, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেই ছাগলটা কামভোগে পরিতুষ্ট হতে পারল না। ৯-১৯-১১

তথাহং কৃপণঃ সুক্র ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ।

আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া॥ ৯-১৯-১২

হে সুন্দরী! আমারও সেই দশা হয়েছে। তোমার প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে আমি অতিশয় দীন হয়ে গিয়েছি। তোমার মায়ায় মোহিত হয়ে আমি নিজেকে নিজে ভুলে গেছি। ৯-১৯-১২

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥ ৯-১৯-১৩

হে প্রিয়ে! পৃথিবীতে যত ধান, সোনাদানা, পশু, রমণী ইত্যাদি ভোগ্যপদার্থ আছে সেই সব কিছু একত্র করলেও কামমুগ্ধ পুরুষের তৃপ্তিসাধন করতে পারে না। ৯-১৯-১৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ ৯-১৯-১৪

কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কখনো কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না, উপরন্তু ঘৃতাহুতির দ্বারা আগুন যেমন বেড়েই ওঠে তেমনই উপভোগের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। ৯-১৯-১৪

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেশ্বুমঞ্চলম্।

সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ ৯-১৯-১৫

পুরুষ যখন সকল প্রাণীতে রাগদ্বেষাদি বৈষম্যভাব পরিত্যাগ করে সমদর্শী হতে পারে তখন তার কাছে সকল দিকই সুখময় হয়ে ওঠে। ৯-১৯-১৫

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্যতো যা ন জীর্যতি।

তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥ ৯-১৯-১৬

বিষয়ের তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। দুর্মতি মানুষ অত্যন্ত কষ্টপূর্বক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে। শরীর জরাজীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তৃষ্ণা নিত্যনতুন রূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং কল্যাণকামী পুরুষের উচিত এই তৃষ্ণাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করা। ৯-১৯-১৬

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ৯-১৯-১৭

বেশি কথা কী–নিজের মা, বোন, মেয়ের সাথেও একান্তে ঘনিষ্ট হয়ে বসা উচিত নয়। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, জ্ঞানী বিদ্বান পণ্ডিতকেও তা বিদ্রান্ত করে দেয়। ৯-১৯-১৭

পূৰ্ণং বৰ্ষসহস্ৰং মে বিষয়ান্ সেবতোহসকৃৎ।

তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে॥ ৯-১৯-১৮

অবিরলভাবে বিষয় ভোগ করতে করতে আমার এক হাজার বছর কেটে গেল, তবুও প্রতিক্ষণে সেই ভোগের লালসা বেড়েই চলেছে। ৯-১৯-১৮

তস্মাদেতামহং ত্যকুণ ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।

নির্দ্ধলো নিরহংকার চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ৯-১৯-১৯

সুতরাং আমি এখন ভোগ-বাসনা-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে পরব্রক্ষে মন সমাহিত করব এবং শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে অহংকারশূন্য হয়ে হরিণদের সাথে বনে বিচরণ করব। ৯-১৯-১৯

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্ বুদ্ধ্বা নানুধ্যায়েন্ন সংবিশেৎ।

সংসৃতিং চাত্মনাশং চ তত্ৰ বিদ্বান্ স আত্মদৃক্॥ ৯-১৯-২০

ঐহিক ও পারত্রিক দুইয়ের ভোগই অনিত্য –এই সিদ্ধান্ত বুঝে নিয়ে সেগুলির চিন্তা ও ভোগ থেকে বিরত থাকা উচিত। এই নিশ্চয় করা উচিত যে, বিষয়ভোগের চিন্তাতেও জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন জন্মায় আর সেই বিষয়ভোগের উপভোগে তো আত্মনাশই হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে এই রহস্যকে বুঝতে পেরে যে এর থেকে নিঃস্পৃহ হয় সেই ব্যক্তিই হল আত্মজ্ঞানী। ৯-১৯-২০

ইত্যুক্তা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ।

দত্ত্বা স্বাং জরসং তম্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ॥ ৯-১৯-২১

হে পরীক্ষিৎ! যযাতি তাঁর নিজের পত্নীকে এইসব বলে পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে জরা গ্রহণ করে নিলেন, কারণ তখন তাঁর মনে আর কোনো বিষয়ভোগের তৃষ্ণা ছিল না। ৯-১৯-২১

দিশি দক্ষিণপূর্বস্যাং দ্রুল্যং দক্ষিণতো যদুম্।

প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্র উদীচ্যামনুমীশ্বরম্॥ ৯-১৯-২২

এরপর তিনি দ্রুল্যকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক, যদুকে দক্ষিণ দিক, তুর্বসুকে পশ্চিম দিক এবং অনুকে উত্তর দিকের রাজত্ব প্রদান করলেন। ৯-১৯-২২

ভূমণ্ডলস্য সর্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্।

অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ॥ ৯-১৯-২৩

সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল-সম্পত্তির যোগ্যতম পাত্র পুরুকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করে, আর পুরুর বড় ভাইদের তার অধীনস্থ করে রাজা যযাতি বনে প্রস্থান করলেন। ৯-১৯-২৩

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্বর্গং বিষয়েষু সঃ।

ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ॥ ৯-১৯-২৪

যদিও তিনি বহু বছর যাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখ উপভোগ করেছিলেন – কিন্তু পাখির ছানার ডানা ওঠামাত্রই সহসা যেমন সে নিজের নীড় ছেড়ে উড়ে পালায় তেমনই তিনিও এক মুহূর্তে সব ত্যাগ করলেন। ৯-১৯-২৪

স তত্র নির্মুক্তসমস্তসঙ্গ আত্মানুভূত্যা বিধৃতত্রিলিঙ্গঃ।

পরেহমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ॥ ৯-১৯-২৫

বনে গিয়ে তিনি সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন। আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা তাঁর ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর শূন্য হয়ে বড় বড় ভগবৎপ্রেমী সাধুজনের প্রাপ্য, মায়া-মলরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মা বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করল। ৯-১৯-২৫

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।

স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্॥ ৯-১৯-২৬

দেবযানী উল্লিখিত গাথা শুনে বুঝতে পারলেন যে তাঁকে নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তির ফলেই বিচ্ছেদকালে চিত্তে বৈকল্য অনুভূত হয়—হাল্কাভাবে এটিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৯-১৯-২৬

সা সংনিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।

বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ॥ ৯-১৯-২৭

সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।

কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ॥ ৯-১৯-২৮

জলচ্ছত্রে গমনকারী তৃষ্ণাধীন মনুষ্যগণের ঈশ্বরাধীন হয়ে স্বজন-পরিজনগণের সঙ্গে একত্রিত হওয়া-সবই মায়ার খেলা, স্বপ্লবৎ মরীচিকা। এই জ্ঞানলাভ করে দেবযানীও সর্ববিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে নিজের অন্তঃকরণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত করে বন্ধনের কারণস্বরূপ লিঙ্গদেহকে পরিত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করলেন। ৯-১৯-২৭-২৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।

সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ৯-১৯-২৯

তিনি ভগবানকে প্রণাম করে বললেন—সমগ্র জগৎ রচয়িতা, সর্বান্তর্যামী, সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ সর্বশক্তিমান ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম। পরম শান্ত, অনন্ত-তত্ত্ব যিনি, তাঁকে আমার প্রণাম। ৯-১৯-২৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥

# বিংশ অধ্যায়

# পুরুবংশ, রাজা দুম্মন্ত ও ভরতচরিত্র বর্ণনা

# শ্রীশুক উবাচ

পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোহপি ভারত। যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৯-২০-১

শুকদেব বললেন–হে ভরতবংধর পরীক্ষিৎ! আমি এখন রাজা পুরুর বংশ বর্ণনা করব। এই বংশেই তোমার জন্ম হয়েছে। এই বংশে রাজর্ষি এবং মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। ৯-২০-১

> জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ। প্রবীরোহথ নমস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোহভবৎ॥ ৯-২০-২

পুরুর পুত্রের নাম ছিল জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র প্রচিম্বান, তার পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র নমস্যু এবং নমস্যুর পুত্র চারুপদ। ৯-২০-২

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তমাদ্ বহুগবস্ততঃ।

সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ৯-২০-৩

চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যুর পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সংযাতি, তার পুত্র অহংঘাতি এবং অহংঘাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। ৯-২০-৩

ঋতেয়ুস্তস্য কুক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেযুকঃ।

জলেয়ুঃ সন্ততেয়ু\*চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ॥ ৯-২০-৪

দশৈতে২প্সরসঃ পুত্রা বনেয়ু\*চাবমঃ স্মৃতঃ।

ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ৯-২০-৫

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেমন দশটি ইন্দ্রিয় জগতের আত্মভূত মুখ্য প্রাণের বশবর্তী হয়, সেইরকমই অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি ছেলে হয়। এই দশজনের নাম ঋতেয়ু, কুক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, প্রতেয়ু এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেয়ু। ৯-২০-৪-৫

ঋতেয়ো রন্তিভারো২ভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ।

সুমতির্ব্রুবোহপ্রতিরথঃ কণ্নোহপ্রতিরথাত্মজঃ॥ ৯-২০-৬

হে মহারাজ! এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋতেয়ুর পুত্রের নাম রন্তিভার এবং রন্তিভারের তিনটি পুত্র হয় –সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কথ। ৯-২০-৬ তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কগ্বাদ্যা দিজাতয়ঃ। পুত্রোহভূৎ সুমতে রৈভ্যো দুষ্যন্তস্তৎসুতো মতঃ॥ ৯-২০-৭

কথের পুত্র মেধাতীথি; এই মেধাতীথির থেকে প্রস্কণ্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। সুমতির পুত্র রৈভ্য, এই রৈভ্যর পুত্র ছিলেন দুম্মন্ত। ৯-২০-৭

দুষ্যন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব॥ ৯-২০-৮
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ॥ ৯-২০-৯

একবার দুশ্বন্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। সেই আশ্রমে তখন দেবমায়াসদৃশী এক মনোহর রমণী বসেছিলেন। সেই রমণীর লক্ষ্মীদেবীর মতো অঙ্গপ্রভায় সমস্ত আশ্রমমণ্ডল উদ্ভাসিত হচ্ছিল। সেই নারীকে দেখামাত্রই দুশ্বন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। ৯-২০-৮-৯

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সংনিবৃত্তপরিশ্রমঃ।

পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসঞ্শুক্ষুয়া গিরা॥ ৯-২০-১০

তাঁকে দেখে রাজা দুল্নন্তর পথশ্রম বিদুরিত হল এবং তাঁর মন আনন্দিত হয়ে কামনাবাসনায় জর্জরিত হল। ক্লান্তি অপনীত হলে তিনি সুমধুর বাক্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। ৯-২০-১০

কা তুং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে।
কিং বা চিকীর্ষিতং তৃত্র ভবত্যা নির্জনে বনে॥ ৯-২০-১১
হে কমললোচনে! তুমি কে, তুমি কার মেয়ে? আমার মনোহারিণী সুন্দরী! এই নির্জন বনমধ্যে তুমি কী করছ। ৯-২০-১১

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্যুহং ত্বাং সুমধ্যমে।

ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে কুচিৎ॥ ৯-২০-১২

হে সুন্দরী! পুরুবংশীয়দের মন কখনোই অধর্মে অনুরক্ত হয় না, তাই আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে তুমি অবশ্যই কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা। ৯-২০-১২

### শকুন্তলোবাচ

বিশ্বামিত্রাত্মজবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে।

বেদৈতদ্ ভগবান্ কথাে বীর কিং করবাম তে॥ ৯-২০-১৩

শকুন্তলা বললেন—হে রাজন্! আপনার অনুমান সত্য। আমি বিশ্বামিত্রের আত্মজা। অপ্সরা মেনকা আমাকে বনের মধ্যে পরিত্যাগ করে চলে যায়। মহর্ষি কণ্ব আমাকে পালনপোষণ করেছেন, তিনি ঘটনা অবগত আছেন। হে বীরচূড়ামণি! আমি এখন আপনার জন্য কী করতে পারি অনুমতি করুন। ৯-২০-১৩

আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ।

ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে॥ ৯-২০-১৪

হে অরবিন্দাক্ষ! আপনি এখানে আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আমাদের আশ্রমে কিছু নীবার-তণ্ডুল আছে —ভোজন করুন; আর যদি অভিরুচি হয় তাহলে আজ এখানে অবস্থিতি করতে অনুমতি হোক। ৯-২০-১৪

# দুষ্যন্ত উবাচ

উপপন্নমিদং সুভ্ৰু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে।

স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্॥ ৯-২০-১৫

দুখ্বন্ত বললেন–হে সুন্দরী! তুমি কুশিক বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, অতএব এরকম আচরণ তোমারই উপযুক্ত বটে। কারণ রাজকন্যাগণ নিজেদের উপযুক্ত বরকে স্বয়ং বরণ করে থাকেন। ৯-২০-১৫

ওমিত্যুক্তে যথাধর্মমুপ্রেমে শকুন্তলোম্।

গান্ধর্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ॥ ৯-২০-১৬

শকুন্তলার অনুমোদন পেয়ে দেশ-কাল-শাস্ত্রবিশারদ রাজা দুল্পন্ত গন্ধর্ববিধিমতে ধর্মানুসারে শকুন্তলাকে বিয়ে করলেন। ৯-২০-১৬

অমোঘবীর্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্যমাদধে।

শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্॥ ৯-২০-১৭

অমোঘ বীর্য রাজা দুশ্মন্ত সেই রাত্রিতে মহিষী শকুন্তলার গর্ভে বীর্য আধান করলেন এবং পরদিন সকালে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যথাসময়ে শকুন্তলার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। ৯-২০-১৭

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ।

বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রাংস্তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ॥ ৯-২০-১৮

মহর্ষি কণ্ব বনের মধ্যেই সেই কুমারের কালোচিত জাতকর্মাদি সংস্কার ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করলেন। ওই কুমার বালক-অবস্থায়ই এমন

বলবান ছিল যে, বড় বড় সিংহদের ধরে নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করত। ৯-২০-১৮

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা।

হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্তুরন্তিকমাগমৎ॥ ৯-২০-১৯

সেই বালক ভগবানের অংশাবতার ছিল। তার সেই অপরিমিত বলবিক্রম দেখে রমণীরত্ন শকুন্তলা তাকে নিয়ে নিজের পতির কাছে গোলেন। ৯-২০-১৯

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ।

শৃথতাং সর্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী॥ ৯-২০-২০

দুশ্বন্ত যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন না, তখন উপস্থিত সকলের শ্রুতিগোচর অদৃশ্য এক আকাশবাণী হল। ৯-২০-২০

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।

ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্তকমাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥ ৯-২০-২১

দুশ্বন্তকে সম্বোধন করে সেই আকাশবাণী বলল –ওহে দুশ্বন্ত! পুত্র উৎপশ্নের প্রক্রিয়ায় মা কেবল পাত্রের মতো একটি আধার, বাস্তবে পুত্র পিতারই, কারণ পিতা নিজেই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব হে দুশ্বন্ত, তুমি শকুন্তলার অবমাননা কোরো না, নিজের ছেলের ভরণপোষণ করো। ৯-২০-২১

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।

ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥ ৯-২০-২২

হে রাজন্! ঔরসজাত পুত্র তার পিতাকে নরক থেকে উদ্ধার করে। শকুন্তলা যা বলছে সব সত্যি। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদক। ৯-২০-২২

পিতর্যুপরতে সোহপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ।

মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি॥ ৯-২০-২৩

হে মহারাজ পরীক্ষিং! পিতা দুগ্মন্ত পরলোকগত হলে, কীর্তিমান সেই ছেলে চক্রবর্তী সম্রাট হলেন। ভগবানের অংশে সমুৎপন্ন সেই চক্রবর্তী সম্রাটের মহিমা পৃথিবীতে আজও কীর্তিত হয়। ৯-২০-২৩

> চক্রং দক্ষিণহস্তেহস্য পদ্মকোশোহস্য পাদয়োঃ। ঈজে মহাভিষেকেণ সোহভিষিক্তোহধিরাড় বিভুঃ॥ ৯-২০-২৪

বালকের ডান হাতে চক্রচিহ্ন, পায়ের তলায় পদাকোষচিহ্ন বিরাজিত ছিল। তিনি মহাঅভিষেক দ্বারা অধিরাজাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ৯-২০-২৪

পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ।
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনায়ামনু প্রভুঃ॥ ৯-২০-২৫
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বসু।
ভরতস্য হি দৌষ্যন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ।
সহস্রং বদশো যশ্মিন ব্রাক্ষণা গা বিভেজিরে॥ ৯-২০-২৬

তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সম্রাট। মমতার ছেলে দীর্ঘতমা মুনিকে পৌরহিত্যে বরণ করে তিনি গঙ্গাসাগরসঙ্গম থেকে শুরু গঙ্গোত্রী পর্যন্ত গঙ্গার তীরে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। একইভাবে যমুনার তীরে প্রয়াগ থেকে শুরু করে যমুনোত্রী পর্যন্ত আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। প্রতিটি যজ্ঞেই তিনি বিপুল ধনরত্ন দান করেছিলেন। দুশ্বন্তপুত্র ভরত যজ্ঞীয় অগ্নিস্থাপন অতি উত্তম গুণযুক্ত স্থানেই করেছিলেন। সেই অগ্নি স্থাপনের সময় তিনি ব্রাহ্মণদের এত গোদান করেছিলেন যে এক হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে এক এক বদ্ধ (১৩০৮৪ সংখ্যক) গাভী পেয়েছিলেন। ৯-২০-২৫-২৬

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধ্বা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্। দৌষ্যন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ॥ ৯-২০-২৭

এইভাবে সেই যজ্ঞে একশো তেত্রিশ যজ্ঞীয়-অশ্ব বন্ধন (১৩৩টি যজ্ঞ সম্পন্ন করে) তিনি সমস্ত রাজকুলকে চমৎকৃত করেছিলেন। এই যজ্ঞসমূহের দ্বারা তিনি ইহলোকে প্রভূত যশলাভ করেছিলেন এবং অন্তকালে মায়াকেও বশীভূত করে দেবতাদের পরমগুরু ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছিলেন। ৯-২০-২৭

মৃগাঞ্জুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্।
অদাৎ কর্মণি মৃষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দশ॥ ৯-২০-২৮

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা কর্ম আছে মঞ্চার। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় শ্বেতদন্তবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও সুবর্ণমণ্ডিত চৌদ্দ লক্ষ হাতি দান করেছিলেন। ৯-২০-২৮

> ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে নাপরে নৃপাঃ। নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা॥ ৯-২০-২৯

ভরত যে মহান কর্ম করেছিলেন সেই বিশাল কর্ম না তো আগে কোনো রাজা করেছিলেন, না পরে কেউ করতে পারবেন। হাত দিয়ে কী কেউ স্বর্গ ছুঁতে পারে? ৯-২০-২৯

> কিরাতহুণান্ যবনানকন্ত্রান্ কঙ্কান্ খশাপ্ত্বকান্। অব্রহ্মণ্যান্ নৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্নিজয়েহখিলান্॥ ৯-২০-৩০

দিগ্মিজয় করার সময় তিনি কিরাত, হুণ, যবন, অন্ধ, কঙ্ক, খশ, শক ও স্লেচ্ছ প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণদ্রোহী রাজাদের বধ করেছিলেন। ৯-২০-৩০

# জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে। দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ॥ ৯-২০-৩১

পুরাকালে শক্তিশালী অসুরগণ দেবতাদের পরাজিত করেছিল এবং রসাতলাদি স্থানে বাসা নিয়েছিল। সেইসময় বলশালী অসুরেরা অনেক দেবাঙ্গনাকেও রসাতলে নিয়ে যায়। মহারাজ ভরত সেই সব অসুরদের সংহার করে অপহৃত দেবরমণীদের আবার স্বর্গে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ৯-২০-৩১

> সর্বকামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী। সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্তয়ৎ॥ ৯-২০-৩২

তাঁর রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবী প্রজাগণের সকল কামনা পূরণ করত। তিনি সাতাশ হাজার বৎসর রাজত্ব করে সকল দিকেই একচ্ছত্র শাসন করে গেছেন। ৯-২০-৩২

স সম্রড় লোকপালাখ্যমৈশ্বর্যমধিরাট্ শ্রিয়ম্।

চক্রং চাস্থলিতং প্রাণান্ মৃষেত্যুপররাম হ॥ ৯-২০-৩৩

এইভাবে রাজ্য ভোগ করার পর মহারাজ ভরত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিস্ময়োৎপাদক ঐশ্বর্য, সার্বভৌম সম্পত্তি, অপ্রতিহত শাসন এবং এই জীবন—সবই অলীক বিবেচনা করে সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন। ৯-২০-৩৩

তস্যাসন্ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ।

জঘুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানারূপা ইতীরিতে॥ ৯-২০-৩৪

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদর্ভরাজের তিনটি কন্যাকে রাজা ভরত পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন ভরত তাদের বললেন যে তোমাদের পুত্রেরা আমার মতো হয়নি, তখন তারা খুবই ভয় পেয়ে গেল যে সম্রাট হয়তো তাদের ত্যাগ করে দেবেন। সেই ভয়ে তারা নিজেদের ছেলেদের হত্যা করল। ৯-২০-৩৪

তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্।

মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ॥ ৯-২০-৩৫

এইভাবে সম্রাট ভরতের বংশ লোপ হবার উপক্রম হল। তখন তিনি সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে মরুৎসোম নামক যজ্ঞ করেন। তাতে মরুৎগণ প্রসন্ন হয়ে ভরতকে ভরদ্বাজ নামে একটি পুত্র সমর্পণ করেন। ৯-২০-৩৫

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ।

প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্তা বীর্যমবাসৃজৎ॥ ৯-২০-৩৬

ভরদ্বাজের জন্মবিবরণ এই যে, বৃহস্পতি একবার কামমোহিত হয়ে নিজের ভাই উতথ্যের গর্ভবতী পত্নীর সাথে মৈথুনে প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় গর্ভের মধ্যে স্থিত বালক তাকে এই কর্ম করতে নিষেধ করে। বৃহস্পতি সেই কথায় কান না দিয়ে 'তুমি অন্ধ হও' বলে তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক গর্ভাধান করে দেন। ৯-২০-৩৬

তং ত্যক্তকামাং মমতাং ভর্ত্ত্যাগবিশঙ্কিতাম্।

নামনির্বচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ॥ ৯-২০-৩৭

এই ঘটনায় উতথ্যপত্নী 'মমতা' স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগের ভয়ে খুবই ভীত হয়ে পড়ল। কাজেই সে বৃহস্পতির ঔরসজাত ছেলেটিকে পরিত্যাগ করার সিন্ধান্ত নিল। সেই সময় দেবগণ গর্ভস্থ শিশুর নামকরণ করতে এলেন। ৯-২০-৩৭

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।

যাতৌ যদুক্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্॥ ৯-২০-৩৮

বৃহস্পতি মমতাকে বললেন যে, ওরে মূঢ়! এই গর্ভ আমার ঔরস এবং আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রজ –সুতরাং আমাদের দুজনেরই ছেলে; কাজেই ভয় পেও না, একে লালনপালন করো। তাতে মমতা বলল, হে বৃহস্পতি! এ আমার স্বামীর নয়, এ আমাদের দুজনের পুত্র; তাই তুমিই এর ভরণপোষণ করো। এইভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে মাতা ও পিতা দুজনেই শিশুকে ফেলে রেখে চলে গেল। তাই এই পুত্রের নাম হল ভরন্বাজ। ৯-২০-৩৮

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্।

ব্যসূজন্ মরুতোহবিভ্রন্ দত্তোহয়ং বিতথেহন্বয়ে॥ ৯-২০-৩৯

দেবতাদের দ্বারা এইভাবে নাম নির্বাচিত হওয়ার পরও মমতা বিবেচনা করে নিশ্চয় করল যে আমার এই পুত্র বিতথ অর্থাৎ জারজ। তাই সে অবশেষে ওই বালককে ত্যাগ করে। তখন মরুৎগণ সেই বালকের লালনপালন করেন এবং ভরতের বংশলোপের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁরা এই ছেলেটি ভরতকে প্রদান করেন। এই বিতথই (ভরদ্বাজ) হলেন ভরতের দত্তক পুত্র। ৯-২০-৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ॥

# একবিংশ অধ্যায়

# ভরতবংশের বর্ণনা এবং রাজা রন্তিদেবের কথা শ্রীশুক উবাচ

বিতথস্য সুতো মন্যুর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ।

মহাবীর্যো নরো গর্গঃ সঙ্কৃতিস্ত নরাত্মজঃ॥ ৯-২১-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! বিতথ বা ভরদ্বাজের পুত্র হল মন্য। মন্যুর পাঁচটি পুত্র ছিল –বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর ও গর্গ। নরের পুত্রের নাম সংস্কৃতি। ৯-২১-১

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সঙ্কৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন।

রন্তিদেবস্য হি যশ ইহামুত্র চ গীয়তে॥ ৯-২১-২

সংস্কৃতির দুই পুত্র–শুরু আর রন্তিদেব। হে পরীক্ষিৎ! ওই রন্তিদেবের মহিমা ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র গীত হয়। ৯-২১-২

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ।

নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ॥ ৯-২১-৩

আকাশের মতো বিনা চেষ্টায় দৈববশে যা প্রাপ্ত হত তাতেই তিনি জীবন নির্বাহ করবেন ফলে দিনদিন তাঁর সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। যা কিছু তিনি পেতেন তার সবটাই দান করে দিতেন এবং নিজে ক্ষুধার্তও থেকে যেতেন। সংগ্রহ-পরিগ্রহ, মমতাশূন্য হয়ে ধৈর্যপূর্বক তিনি নিজের পরিবারের সঙ্গে কায়ক্লেশে দিন যাপন করছিলেন। ৯-২১-৩

ব্যতীয়ুরষ্টচতারিংশদহান্যপিবতঃ কিল।

ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্॥ ৯-২১-৪

একবার দীর্ঘ আটচল্লিশ দিন পর্যন্ত তার পানীয় জল পর্যন্ত জুটল না। উনপঞ্চাশ দিনের ভোরবেলা কেউ তাঁকে ঘি, পায়েস, হালুয়া এবং জল এনে দিল। ৯-২১-৪

কৃচ্ছপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুতৃড্ভ্যাং জাতবেপথোঃ।

অতিথিব্ৰাহ্মণঃ কালে ভোক্তকামস্য চাগমৎ॥ ৯-২১-৫

পরিবারবর্গের অবস্থা তখন সংকটাপন্ন, ক্ষুৎপিপাসায় তাঁরা উৎপীড়িত। যেইমাত্র তাঁরা সেই খাদ্য গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন সেইক্ষণে অতিথিরূপে এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। ৯-২১-৫

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোহন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্তা প্রযযৌ দ্বিজঃ॥ ৯-২১-৬

রন্তিদেব সব কিছুর মধ্যেই শ্রীহরিকে দর্শন করতেন। সুতরাং তিনি সপ্রেম সশ্রদ্ধভাবে সেই খাদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের ভোজন সৎকার করলেন। ব্রাহ্মণদেবতা ভোজনান্তে বিদায় নিলেন। ৯-২১-৬

অথান্যো মোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতে।

বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্॥ ৯-২১-৭

হে মহারাজ! অবশিষ্ট খাদ্য যখন রন্তিদেব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোজন করতে উদ্যত হলেন, সেই মুহূর্তে আর একজন শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হল। রন্তিদেব ভগবানকে স্মরণ করে অবশিষ্ট খাদ্যের কিছু অংশ শূদ্রের রূপে আগত অতিথিকে ভোজন করালেন। ৯-২১-৭

যাতে শূদ্রে তমন্যোহগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ।

রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে॥ ৯-২১-৮

শূদ্ররূপী অতিথি ভোজনান্তে বিদায় নিলে একপাল কুকুর নিয়ে আর এক ব্যক্তি এসে বলল –হে রাজন্! আমি আর আমার এই কুকুরগুলি বড়ই ক্ষুধার্ত; আমাদের কিছু খেতে দিন। ৯-২১-৮

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্ বহুমানপুরস্কৃতম্।

তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ॥ ৯-২১-৯

রন্তিদেব সম্মানপূর্বক সাদরে, যা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল সবটাই তাকে দিয়ে দিলেন এবং ভগবদ্ময় চিত্তে কুকুরপাল এবং সেই সঙ্গে আগত ব্যক্তিকে ভগবানরূপে নমস্কার করলেন। ৯-২১-৯

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্।

পাস্যতঃ পুরুমোহভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে॥ ৯-২১-১০

একজনের পিপাসা নিবৃত্ত হতে পারে মাত্র এই পরিমাণ জল অবশিষ্ট রইল। সেই জলটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে যখন পান করতে উদ্যত হলেন এমন সময়ে একজন চণ্ডাল এসে বলল—হে রাজন্! আমি অত্যন্ত হীনজাতি; আমাকে একটু খাবার জল দিন। ৯-২১-১০

ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।

আর্তিং প্রপদ্যেহখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ ৯-২১-১২

ভগবানের কাছে আমি অষ্টসিদ্ধি সংযুক্ত পরমগতি প্রার্থনা করি না। বেশি কথা কী, আমি মোক্ষও কামনা করি না। আমি শুধু চাই যে আমি যেন সমস্ত প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের অন্তরের বেদনা অনুভব করে সেই দুঃখ সহ্য করে তাদের দুঃখ যেন দূর করতে পারি। ৯-২১-১২

ক্ষুতৃট্রামো গাত্রপরিশ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।

সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥ ৯-২১-১৩

এই দীন প্রাণি জল পান করে জীবিত থাকতে চাইছে। জল দান করলে এর জীবন রক্ষা হয়। এর দ্বারা আমার ক্ষুধা-পিপাসাজনিত পীড়া, শ্রম, ভ্রম, দৈন্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ সবই নিবৃত্ত হয়ে যাবে। ৯-২১-১৩

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং মিয়মাণঃ পিপাসয়া।

পুরুসায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ॥ ৯-২১-১৪

এই কথা বলে রন্তিদেব সেই অবশিষ্ট পানীয় জলটুকুও ওই চণ্ডালকে সমর্পণ করলেন। তাঁর হৃদয় এত দয়ার্দ্র ছিল যে পিপাসায় স্বয়ং মিয়মাণ হয়েও তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর ধৈর্যেরও কি কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল। ৯-২১-১৪

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্।

আত্মানং দর্শয়াঞ্চকুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ॥ ৯-২১-১৫

হে পরীক্ষিৎ! এই সব অতিথিগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মারা শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর নিজভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিনজনেই তাঁর সামনে সশরীরে আত্মপ্রকাশ করলেন। ৯-২১-১৫

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ প্রম্॥ ৯-২১-১৬

রন্তিদেব তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তাঁদের কাছ থেকে রন্তিদেবের কিছুই নেওয়ার ছিল না। ভগবৎ কৃপায় তিনি নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ হয়ে গেলেন আর সপ্রেম ভক্তিসহকারে নিজেকে ভগবান বাসুদেবে সমাহিত করলেন; তাঁদের কাছে কিছুই যাচঞা করলেন না। ৯-২১-১৬

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোহনন্যরাধসঃ।

মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্লবৎ প্রত্যলীয়ত॥ ৯-২১-১৭

হে পরীক্ষিৎ! তিনি একমাত্র পরমেশ্বর প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোনো ফলের তো আকাজ্ঞাই করতেন না, তাই তিনি নিজের মনকে শুধুমাত্র ঈশ্বরাশ্রয়ী করেই রেখেছিলেন। নিদ্রোখিত ব্যক্তির ন্যায় ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁর কাছ থেকে স্বতই দূরীভূত হয়েছিল। ৯-২১-১৭

তৎ প্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্তিনঃ।

অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৯-২১-১৮

রম্ভিদেবের অনুবর্তা ব্যক্তিগণও তাঁর সংসর্গ প্রভাবে সকলেই নারায়ণপরায়ণ যোগী হয়েছিলেন। ৯-২১-১৮

গৰ্গাচ্ছিনিস্ততো গাৰ্গ্যঃ ক্ষত্ৰাদ্ ব্ৰহ্ম হ্যবৰ্তত।

দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ॥ ৯-২১-১৯

পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাক্ষণগতিং গতাঃ।

বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোহভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্॥ ৯-২১-২০

মনুপুত্র গর্গ থেকে শিনি, শিনির থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য যদিও ক্ষত্রিয় ছিলেন তবুও তাঁর থেকে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। মহাবীর্যের পুত্র হয় দ্যুরিতক্ষয়। তার তিন পুত্র—ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। তাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, যিনি হস্তিনাপুর নগরীর পত্তন করেন। ১-২১-১১-২০

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়\*চ পুরুমীঢ়\*চ হস্তিনঃ।

অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ॥ ৯-২১-২১

হস্তীর তিন পুত্র–অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্রদের মধ্যে প্রিয়মেধাদি ব্রাক্ষণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৯-২১-২১

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ।

বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ॥ ৯-২১-২২

এই অজমীঢ়ের এক পুত্রের নাম ছিল বৃহদিষু। বৃহদিষুর পুত্রের নাম বৃহদ্ধনু, তার পুত্র বৃহৎকায়, তার পুত্র জয়দ্রথ। ৯-২১-২২

তৎসুতো বিশদস্তস্য সেনজিৎ সমজায়ত।

রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ॥ ৯-২১-২৩

জয়দ্রথের পুত্রের নাম বিশদ আর বিশদের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের চার পুত্র –রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। ৯-২১-২৩

রুচিরাশ্বসূতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।

পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং তৃভূৎ॥ ৯-২১-২৪

রুচিরাশ্বের পুত্রের নাম পার এবং পারের পুত্র হল পৃথুসেন। পারের আরেকটি পুত্রের নাম ছিল নীপ। নীপের পুত্রসংখ্যা একশো। ৯-২১-২৪

স কৃত্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ।

স যোগী গবি ভার্যায়াং বিষ্বৃক্সেনমধাৎ তুসম্॥ ৯-২১-২৫

ওই নীপই শুকের মেয়ে কৃত্বীকে বিবাহ করেন। তাদের থেকে ব্রহ্মদত্ত নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদত্ত যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীর গর্ভে বিষ্বকসেন নামে একটি পুত্রের জন্ম দেন। ৯-২১-২৫

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ।

উদক্সেনস্ততস্মাদ্ ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ॥ ৯-২১-২৬

এই বিষ্বকসেনই জৈগীষব্যের উপদেশে যোগতন্ত্র প্রণয়ন করেন। বিষ্বকসেনের পুত্রের নাম উদক্সেন এবং উদক্সেনের পুত্র ছিলেন ভল্লাদ্। এঁরা সকলেই বৃহদিযুর বংশধর। ৯-২১-২৬

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
নাম্লা সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ॥ ৯-২১-২৭
দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, যবীনরের পুত্র কৃতিমান, তাঁর পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব। ৯-২১-২৭

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ।
কৃতির্হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্॥ ৯-২১-২৮
সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যগ্রায়ুধস্ততঃ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোহথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ॥ ৯-২১-২৯

সুপার্শ্বের ঔরসে সুমতি জন্মগ্রহণ করেন, সুমতির পুত্র সন্নতিমান এবং সন্নতিমানের পুত্র কৃতি। এই কৃতি হিরণ্যনাভের কাছ থেকে যোগোপদেশ লাভ করে 'প্রাচ্যসাম' নামক ঋচার ছয়খানি সংহিতা বিভাগ করে অধ্যাপনা করেন। কৃতির পুত্র নীপ, নীপের পুত্র উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র ছিলেন রিপুঞ্জয়। ৯-২১-২৮-২৯

ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োহপ্রজোহভবৎ।
নিলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিঃ সুতস্ততঃ॥ ৯-২১-৩০
শান্তেঃ সুশাতিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোহর্জস্ততোহভবৎ।
ভর্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্মদ্গলাদয়ঃ॥ ৯-২১-৩১
যবীনরো বৃহদিশ্বঃ কাম্পিল্যঃ সংজয়ঃ সুতাঃ।
ভর্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি॥ ৯-২১-৩২
বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ।
মুদ্গলাদ্ ব্রক্ষনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদগল্যসংজ্ঞিতম্॥ ৯-২১-৩৩

রিপুঞ্জয়ের পুত্রের নাম ছিল বহুরথ। দ্বিমীঢ়ের ভাই পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয়া পত্নী নলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের নীল নামে এক পুত্র হয়। নীলের শান্তি, শান্তির সুশান্তি, সুশান্তির থেকে পুরুজ, পুরুজের অর্ক এবং অর্কের পুত্র ছিলেন ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাশ্বের পাঁচটি পুত্র – মুদ্দাল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভর্ম্যাশ্ব বলেছিলেন—আমার এই পাঁচটি পুত্র পাঁচটি দেশ শাসনে সমর্থ। এই জন্য তারা 'পাঞ্চাল' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মুদ্দালের থেকে মৌদ্দাল্য নামক ব্রাহ্মণ গোত্র উৎপন্ন হয়। ৯-২১-৩০-৩১-৩২-৩৩

> মিথুনং মুদ্দালাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ। অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্ত গৌতমাৎ॥ ৯-২১-৩৪

ভর্ম্যাশ্বপুত্র মুদ্দালের ঔরসে যমজ সন্তান হয়। পুত্রের নাম হয় দিবোদাস আর মেয়ে হয় অহল্যা। এই অহল্যার বিয়ে হয়েছিল মহর্ষি গৌতমের সাথে। গৌতমের পুত্রের নাম ছিল শতানন্দ। ৯-২১-৩৪

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যম্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল॥ ৯-২১-৩৫
শরস্তম্বেহপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্।
তদ্ দৃষ্ট্রা কৃপয়াগৃহ্লাচ্ছান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্যুভবৎ কৃপী॥ ৯-২১-৩৬

শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তিনি ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ হয়েছিলেন। সত্যধৃতির পুত্রের নাম শরদ্বান, উর্বশীকে দেখে একদিন সেই শরদ্বানের বীর্য স্থালিত হয়ে শরস্তুন্তে (নলবনে) পড়েছিল, তার থেকে এক শুভলক্ষণযুক্ত পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে করতে দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই শিশুদুটিকে দেখতে পান। দয়াপরবশ হয়ে তিনি দুই শিশুকে নিয়ে আসেন। ছেলেটির নাম কৃপাচার্য এবং কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন। ৯-২১-৩৫-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ।

### দ্বাবিংশ অধ্যায়

# পাঞ্চাল, কৌরব ও মগধ দেশীয় রাজাদের বংশ বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

মিত্রেয়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ।
সুদাসঃ সহদেবোহথ সোমকো জন্তুজনাকৃৎ॥ ৯-২২-১
তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ।
দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদুদুদ্লাদয়ঃ সুতাঃ॥ ৯-২২-২

শুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! দিবোদাসের পুত্রের নাম মিত্রেয়ু। মিত্রেয়ুর চার পুত্র –চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক। সোমকের একশো পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে জন্তু হল সর্বজ্যেষ্ঠ এবং পৃষত সর্বকনিষ্ঠ। পৃষতের পুত্রের নাম দ্রুপদ। দ্রুপদের পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুন্ন আর কন্যার নাম দ্রৌপদী। ৯-২২-১-২

ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাং পঞ্চালকা ইমে।

যোহজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ॥ ৯-২২-৩

ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু। ভর্ম্যাশ্বের বংশে জাত এই সব নরপতিদের 'পাঞ্চাল' বলা হত। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটি পুত্র ছিল। তাঁর পুত্রের নাম সংবরণ। ৯-২২-৩

তপত্যাং সূর্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।

পরীক্ষিৎ সুধনুর্জহুর্নিষধাশ্বঃ কুরোঃ সুতাঃ॥ ৯-২২-৪

সূর্যকন্যা তপতীর সাথে সংবরণের বিবাহ হয়েছিল। তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রের অধিপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর চার পুত্র –পরীক্ষিৎ, সুধন্মা, জহুন্তু ও নিষধাস্ব। ৯-২২-৪

সুহোত্রোহভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোহথ ততঃ কৃতী।

বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ॥ ৯-২২-৫

সুধন্বার পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন, তাঁর পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবসু এবং তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ প্রমুখ। ৯-২২-৫

কুশাস্বমৎস্যপ্রত্যগ্রচেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ।

BANG

বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোহভূদৃষভস্তস্য তৎসুতঃ॥ ৯-২২-৬ জজ্ঞে সত্যহিতোহপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতো জহুঃ। অন্যস্যাং চাপি ভার্যায়াং শকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ॥ ৯-২২-৭

I.COM

তাঁদের মধ্যে বৃহদ্রথ, কুশাস্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ প্রমুখ চেদিদেশের রাজা হন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, তাঁর পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু। বৃহদ্রথের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ৯-২২-৬-৭

তে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।

জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোহভবৎ সুতঃ॥ ৯-২২-৮

জননী সেই দুটি খণ্ড বাইরে ফেলে দিয়েছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খণ্ডকে পড়ে থাকতে দেখে তাদের হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে 'জীবিত হণ্ড' 'জীবিত হণ্ড' বলে দুই খণ্ডকে জুড়ে এক করে দিয়েছিল। সেই যুক্ত হণ্ডয়া বালকের নাম হয় জরাসন্ধ। ৯-২২-৮

ততশ্চ সহদেবোহভূৎ সেমাপির্যচ্ছুতশ্রবাঃ।

পরীক্ষিদনপত্যোহভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ॥ ৯-২২-৯

জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেবের সোমাপি এবং সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। কুরুর অগ্রজ পুত্র পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান ছিলেন। জহুুর পুত্রের নাম ছিল সুরথ। ৯-২২-৯

ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্বভৌমস্ততোহভবৎ।

জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকো২তো২যুতো হ্যভূৎ॥ ৯-২২-১০

সুরথের পুত্র বিদুরথ, বিদুরথের পুত্র সার্বভৌম, তার পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রাধিক এবং রাধিকের পুত্র হল অযুত। ৯-২২-১০

তত\*চ ক্রোধনস্তস্মাৎ দেবাতিথিরমুষ্য চ।

ঋক্ষস্তস্য দিলীপোহভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ॥ ৯-২২-১১

অযুতের পুত্র ক্রোধন, ক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋষ্য, ঋষ্যের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। ৯-২২-১১

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ।

পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্ত বনং গতঃ॥ ৯-২২-১২

প্রতীপের তিন পুত্র–দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি নিজের পিতৃরাজ্য ছেড়ে বনে চলে যান। ৯-২২-১২

অভবচ্ছান্তনূ রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ।

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ॥ ৯-২২-১৩

ফলে তাঁর ছোট ভাই শান্তনু রাজা হন। শান্তনুর পূর্বজন্মের নাম ছিল মহাভিষ। এই জন্মেও শান্তনু যে কোনো জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেই ব্যক্তি যৌবন ফিরে পেত। ৯-২২-১৩

> শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মণা তেন শান্তনুঃ। সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ॥ ৯-২২-১৪ শান্তনুর্বাক্ষণৈরুক্তঃ পরিবেতায়মগ্রভুক্।

রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে॥ ৯-২২-১৫

যৌবন লাভের সঙ্গেই সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট শান্তিও লাভ করত। তাঁর এই অদ্ভূত ক্ষমতার জন্য তাঁকে শান্তনু বলা হত। একবার শান্তনুর রাজ্যে ইন্দ্র বারো বছর বারিবর্ষণ করেননি। এর কারণ হিসেবে ব্রাক্ষণরা শান্তনুকে বললেন যে, তুমি তোমার বড় ভাই দেবাপির আগেই বিয়ে করেছ এবং অগ্নিহোত্র ও রাজত্ব গ্রহণ করেছ সেইজন্য তুমি পরিবেত্তা। এইজন্য তোমার রাজ্যে বারিবর্ষণ হচ্ছে না। তুমি যদি নিজের নগরী এবং রাষ্ট্রের উন্নতি চাও তবে শীঘ্রাতিশীঘ্র বড় ভাইকে রাজ্য প্রদান করো। ৯-২২-১৪-১৫

> এবমুক্তো দিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোহব্রবীৎ। তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রের্বেদাদ্ বিভ্রংশিতো গিরা॥ ৯-২২-১৬

বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ।

দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ॥ ৯-২২-১৭

ব্রাক্ষণদের এই কথা শুনে তিনি বনে গিয়ে বড় ভাই দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তার আগেই শান্তনুর মন্ত্রী অশারাত প্রেরিত পাষণ্ডমতবাদী ব্রাক্ষাণদের বাক্যের দ্বারা দেবাপি বেদমার্গ ভ্রষ্ট হয়ে বেদনিন্দাসূচক বাক্য বলাতে অধঃপতিত ও রাজ্যপালনের অযোগ্য হন। অতএব শান্তনুকে দোষশূন্য জেনে দেবগণ তাঁর রাজ্যে বর্ষণ করেন। দেবাপি এখনও যোগিগণের প্রসিদ্ধ নিবাসস্থান কলাপগ্রামে নিবাস করে যোগসাধন করছেন। ৯-২২-১৬-১৭

> সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি। বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোহভূদ্ ভূরিভূরিশ্রবাস্ততঃ॥ ৯-২২-১৮ শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্। সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ॥ ৯-২২-১৯

কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হলে তিনিই সত্যযুগের প্রারম্ভে আবার চন্দ্রবংশ স্থাপনা করবেন। শান্তনুর ছোট ভাই বাহ্লীকের পুত্রের নাম সোমদত্ত। সোমদত্তের তিন পুত্র–ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাদেবীর গর্ভে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভীল্মের জন্ম হয়, যিনি ধর্মজ্ঞ শিরোমণি পরম ভগবদ্ভক্ত ও পরমজ্ঞানী ছিলেন। ৯-২২-১৮-১৯

> বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোহপি যুধি তোষিতঃ। শন্তনোর্দাশকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ॥ ৯-২২-২০

বিচিত্রবীর্যশ্চাবরজো নামা চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা॥ ৯-২২-২১
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোহহমিদমধ্যগাম্।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ ৯-২২-২২
মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ।
বিচিত্রবীর্যোহথোবাহ কাশিরাজসূতে বলাৎ॥ ৯-২২-২৩
স্বয়ম্বরাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে।
তয়োরাসক্তহ্বদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ॥ ৯-২২-২৪

বীরাগ্রণণ্য ভীম্ম তাঁর গুরু, ভগবান পরশুরামকে পর্যন্ত যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শান্তনুর ঔরসে তৎপত্নী কৈবর্তপালিত কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মায়। সমনামধারী চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্ব দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে আমার পিতা ভগবানের কলাবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অবতীর্ণ হন। ইনি বেদকে রক্ষা করেন। আমি আমার পিতার কাছেই এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করেছি। এই পুরাণ পরম গোপনীয় —অত্যন্ত রহস্যময়। আমার পিতা ভগবান ব্যাসদেব পৈল প্রমুখ নিজের শিষ্যদের বাদ দিয়ে আমাকেই যোগ্য অধিকারী মনে করে এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়েছেন; কারণ একে তো আমি তাঁর পুত্র, আর দ্বিতীয়ত শান্তি প্রভৃতি গুণ আমার মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। শান্তনুর ছোট পুত্র বিচিত্রবীর্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। এদের দুজনকেই ভীম্ম স্বয়ংবরসভা থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে আনেন। বিচিত্রবীর্য উভয় পত্নীতেই অত্যন্ত ভোগাসক্ত হওয়াতে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৯-২২-২০-২১-২০-২১-২০-২৪

ক্ষেত্রেহপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ। ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ॥ ৯-২২-২৫

মাতা সত্যবতীর নির্দেশে ভগবান ব্যাসদেব নিঃসন্তান ভাই বিচিত্রবীর্যের পত্নীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। রাজগৃহের দাসীর গর্ভে একইভাবে তৃতীয় পুত্র মহামতি বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। ৯-২২-২৫

গান্ধার্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য জজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ।
তত্র দুর্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা॥ ৯-২২-২৬
শাপানোথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ।
জাতা ধর্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ॥ ৯-২২-২৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ! ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন গান্ধারী। তিনি একশো পুত্রের জন্ম দেন। পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের একটি কন্যাও হয়। তার নাম দুঃশলা। পাণ্ডুর পত্নীর নাম কুন্তী। অভিশাপের ফলে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। তার ফলে কুন্তীর গর্ভ থেকে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বারা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। এঁরা তিন জনেই মহারথী ছিলেন। ৯-২২-২৬-২৭

নকুলঃ সহদেব\*চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ।

দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোহভবন্॥ ৯-২২-২৮

পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল মাদ্রী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বারা মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। হে পরীক্ষিৎ! এই পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তারা তোমার পিতৃব্য। ৯-২২-২৮

> যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিশ্ব্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ। অর্জুনাচ্ছুতকীর্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ॥ ৯-২২-২৯

সহদেবসুতো রাজঞ্ছুতকর্মা তথাপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোহথ ঘটোৎকচঃ॥ ৯-২২-৩০
ভীমসেনাদ্ধিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্বগতস্ততঃ।
সহদেবাৎ সুহোত্রং তু বিজয়াসূত পার্বতী॥ ৯-২২-৩১
করেণুমত্যাং নকুলো নিরমিত্রং তথার্জুনঃ।
ইরাবন্তমূল্প্যাং বৈ সুতায়াং বক্রবাহনম্।
মণিপুরপতেঃ সোহপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ॥ ৯-২২-৩২

যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম ছিল প্রতিবিদ্ধ্য, ভীমসেনের পুত্রের নাম শ্রুতসেন, অর্জুনের শ্রুতকীর্তি, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতকর্মা। এছাড়া যুধিষ্ঠিরের পৌরবি নাম্নী পত্নীর থেকে দেবক এবং ভীমসেনের হিড়িম্বা নাম্নী পত্নীর থেকে ঘটোৎকচ ও কালী নাম্নী পত্নীর থেকে সর্বগত নামে পুত্র জন্মায়। পর্বতকন্যা বিজয়ার গর্ভে নকুলের পুত্র সুহোত্র এবং করেণুমতীর গর্ভে সহদেবের নরমিত্র নামক সন্তান হয়। অর্জুন দ্বারা নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবান এবং মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বক্রবাহনের জন্ম হয়। পুত্রিকধর্ম অনুসারে বক্রবাহনের মাতামহ মণিপুররাজ তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ৯-২২-২৯-৩০-৩১-৩২

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত।

সর্বাতিরথজিদ্ বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্॥ ৯-২২-৩৩

সুভদ্রা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অর্জুনের পুত্র, তোমার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। মহাবীর অভিমন্যু সমস্ত অতিরথদের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অভিমন্যু দ্বারা উত্তরার গর্ভে তোমার জন্ম হয়। ৯-২২-৩৩

> পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রক্ষাস্ত্রতেজসা। তুং চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোহন্তকাৎ॥ ৯-২২-৩৪

হে পরীক্ষিৎ! তোমার জন্মের সময় কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে তুমিও দগ্ধ হয়ে যেতে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রভাব বিস্তার করে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রতেজ থেকে রক্ষা করেছেন। ৯-২২-৩৪

তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্বকাঃ।

শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্যবান্॥ ৯-২২-৩৫

হে পরীক্ষিৎ! তোমার ছেলেরা তো তোমার সামনেই বসে রয়েছে—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন। এরা সকলেই বিশাল পরাক্রমশালী। ৯-২২-৩৫

জনমেজয়স্ত্রাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্।

সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ॥ ৯-২২-৩৬

তক্ষকদংশনে যখন তোমার মৃত্যু হবে তখন সেই কথা জানতে পেরে জনমেজয় অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাণ্নিতে সর্পসমূহকে আহুতি প্রদান করবে। ৯-২২-৩৬

কাবষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধয়াট্।

সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যক্ষ্যতি চাধ্বরৈঃ॥ ৯-২২-৩৭

সে কাবষেয় (কবষপুত্র) তুর নামক ঋষিকে পৌরহিত্যে বরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে এবং সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করে যজ্ঞদারা ভগবানের আরাধনা করবে। ৯-২২-৩৭ তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্। অস্ত্রজ্ঞানং ক্রোজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি॥ ৯-২২-৩৮

জনমেজয়ের ছেলে হবে শতানীক। সে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দ্বারা তিন বেদ এবং কর্মকাণ্ডের তথা কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবে এবং শৌনকমুনির কাছে অত্যুত্তম আত্মজ্ঞান লাভ করে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হবে। ৯-২২-৩৮

> সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ। অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-২২-৩৯

শতানীকের সহস্রানীক, সহস্রানীকের অশ্বমেধজ, অশ্বমেধজের অসীমকৃষ্ণ এবং অসীমকৃষ্ণের পুত্র হবেন নেমিচক্র। ৯-২২-৩৯

গজাহুয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাস্ব্যাং সাধু বৎস্যতি। উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাৎ কবিরথঃ সুতঃ॥ ৯-২২-৪০ তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোহথ মহীপতিঃ। সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ সুখীনলঃ॥ ৯-২২-৪১ পরিপ্রবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ।

নৃপঞ্জয়স্ততো দুর্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি॥ ৯-২২-৪২

নদীবেগে হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হলে ওই নেমিচক্র কৌশাম্বী নগরে সুখে বাস করবে। নেমিচক্রের পুত্র হবে চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র কবিরথ, কবিরথের বৃষ্টিমান, বৃষ্টিমানের পুত্র রাজা সুষেণ, সুষেণের পুত্র সুনীথ, সুনীথের নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র সুখীনল, সুখীনলের পরিপ্লব, পরিপ্লবের সুনয়, সুনয়ের পুত্র মেধাবী, মেধাবীর নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের দূর্ব এবং দূর্বের পুত্র হবেন তিমি। ৯-২২-৪০-৪১-৪২

তিমের্বহদ্রথস্তশাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ।

শতানীকাদ্ দুর্দমনস্তস্যাপত্যং বহীনরঃ॥ ৯-২২-৪৩

দণ্ডপাণির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা নৃপঃ।

ব্রক্ষক্ষত্রস্য বৈ প্রোক্তো বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ॥ ৯-২২-৪৪

তিমির থেকে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস, সুদাস থেকে শতানীক, শতানীকের থেকে দুর্দমন, দুর্দমন থেকে বহীনর, বহীনর থেকে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি থেকে নিমি এবং নিমির থেকে জন্ম হবে রাজা ক্ষেমকের। এইভাবে আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের উৎপত্তিস্থান সোমবংশের বর্ণনা করলাম। বড় বড় দেবতা ও ঋষিগণ এই বংশের মান্যতা জ্ঞাপন করেন। ৯-২২-৪৩-৪৪

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।

অথ মাগধরাজানো ভবিতারো বদামি তে॥ ৯-২২-৪৫

রাজা ক্ষেমকের সাথে সাথে কলিযুগে এই বংশ লোপ পেয়ে যাবে। এখন আমি ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন সেই মগধ দেশের রাজাদের বর্ণনা শোনাচ্ছি। ৯-২২-৪৫

> ভবিতা সহদেবস্য মার্জারির্যচ্ছুতশ্রবাঃ। ততোহযুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোহথ তৎসুতঃ॥ ৯-২২-৪৬

জরাসন্ধপুত্র সহদেব থেকে মার্জারি, মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবা থেকে অযুতায়ু এবং অযুতায়ুর পুত্র হবেন নিরমিত্র। ৯-২২-৪৬

সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্ বৃহৎসেনোহথ কর্মজিৎ।

ততঃ সৃতঞ্জয়াদ্ বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি॥ ৯-২২-৪৭

নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্রে, সুনক্ষত্রের বৃহৎসেন, বৃহৎসেনের কর্মজিৎ, কর্মজিতের সৃতঞ্জয়, সৃতঞ্জয়ের বিপ্র এবং বিপ্রের পুত্রের নাম হবে শুচি। ৯-২২-৪৭

ক্ষেমো২থ সুব্রতস্তমাদ্ ধর্মসূত্রঃ শমস্ততঃ।

দ্যুমৎসেনোহথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ॥ ৯-২২-৪৮

শুচির পুত্র হবে ক্ষেম, ক্ষেমের সুব্রত, সুব্রত থেকে ধর্মসূত্র, ধর্মসূত্র থেকে শম, শমের দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের সুমতি এবং সুমতির পুত্র হবেন সুবল। ৯-২২-৪৮

> সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ যদ্ রিপুঞ্জয়ঃ। বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্॥ ৯-২২-৪৯

সুবলের পুত্র সুনীথ, সুনীথের সত্যজিৎ, সত্যজিতের বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিতের পুত্র হবেন রিপুঞ্জয়। এরা সব বৃহদ্রথবংশীয় নরপতি হবেন এবং অনধিক সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন। ৯-২২-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ॥

# BA অনু, দ্রুল্ড্য, তুর্বসু এবং যদু বংশের বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

অনোঃ সভানর\*চক্ষুঃ পরোক্ষ\*চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ॥ ৯-২৩-১
জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশীলো মহামনাঃ।
উশীনরস্তিতিক্ষু\*চ মহামনস আত্মজৌ॥ ৯-২৩-২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যযাতির পুত্র অনুর তিন পুত্র হয়েছিল—সভানর, চক্ষু ও পরোক্ষ। সভানরের পুত্র কালনর, কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের মহাশীল এবং মহাশীলের পুত্র মহামনা। মহামনার দুই পুত্র —উশীনর ও তিতিক্ষু। ৯-২৩-১-২

> শিবির্বনঃ শমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ। বৃষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কৈকেয় আত্মজাঃ॥ ৯-২৩-৩ শিবেশ্চত্মার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুশদ্রথঃ। ততো হেমোহথ সুতপা বলিঃ সুতপসোহভবৎ॥ ৯-২৩-৪

উশীনরের চার পুত্র ছিল–শিবি, বন, শমী ও দক্ষ। শিবির চার পুত্র–বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কৈকেয়। উশীনরের ভাই তিতিক্ষুর রুশদ্রথ, রুশদ্রথের পুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপা এবং সুতপার বলি নামক পুত্র হয়েছিল। ৯-২৩-৩-৪ অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুক্ষাপুঞ্জান্ধসংজ্ঞিতাঃ। জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ॥ ৯-২৩-৫

রাজা বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমা মুনি ছয়টি পুত্র উৎপন্ন করেন–অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষা, পুণ্ডু ও অন্ধ্র। ৯-২৩-৫

চক্রুঃ স্বনামা বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে।
খনপানোহঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্ দিবিরথস্ততঃ॥ ৯-২৩-৬
সুতো ধর্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোহপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তম্মৈ দশরথঃ সখা॥ ৯-২৩-৭
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযাচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ তাম্।
দেবেহবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্॥ ৯-২৩-৮
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ।
স তু রাজ্ঞোহনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্তঃ॥ ৯-২৩-৯
প্রজামদাদ্ দশরথো যেন লেভেহপ্রজঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্ত তৎসুতঃ॥ ৯-২৩-১০

এই পুত্রেরা নিজের নিজের নামানুসারে পূর্বদিকে ছয়টি রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। অঙ্গের পুত্রের নাম ছিল খনপান, খনপানের দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্মরথ এবং ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথই রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর বন্ধু ছিলেন অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন। এইজন্য দশরথ রোমপাদকে তাঁর মেয়ে শান্তাকে দত্তক দেন। শান্তার বিয়ে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে। বিভাগুক মুনির দ্বারা হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়। একদা রোমপাদ রাজার রাজ্যে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। তখন গণিকাগণ রাজার নির্দেশে নৃত্য, গীত, বাদ্য, বিলাস, আলিঙ্গন ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা মুগ্ধ করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে নিয়ে আসে। মুনির উপস্থিতিমাত্রেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ইন্দ্রের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এর ফলে নিঃসন্তান রাজা রোমপাদও পুত্র লাভ করেন। অপুত্রক রাজা দশরথও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় চারটি পুত্র লাভ করেন। রোমপাদের পুত্রের নাম চতুরঙ্গ এবং চতুরঙ্গের পুত্রের নাম পৃথুলাক্ষ। ৯-২৩-৬-৭-৮-৯-১০

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ধানুশ্চ তৎসুতাঃ। আদ্যাদ্ বৃহন্মানাস্তমাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ॥ ৯-২৩-১১

পৃথুলাক্ষের তিন পুত্র–বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম ও বৃহ্ডানু। বৃহ্দ্রথের পুত্রের নাম বৃহন্মনা, আর বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ। ৯-২৩-১১

বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত।

ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ॥ ৯-২৩-১২

জয়দ্রথের পত্নীর নাম ছিল সম্ভূতি। সম্ভূতির গর্ভে জয়দ্রথের পুত্র হয় বিজয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্মা এবং সৎকর্মার পুত্র ছিল অধিরথ। ৯-২৩-১২

> যোহসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জুষান্তর্গতং শিশুম্। কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোহকরোৎ সুতম্॥ ৯-২৩-১৩

অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন গঙ্গাতটে বিচরণকালে তিনি দেখতে পেলেন যে একটি পাত্রের মধ্যে এক নবজাত শিশু নদীতে ভেসে যাচ্ছে। সেই শিশুটি ছিল কর্ণ, যাকে তার মা কুন্তী, কুমারী অবস্থায় জন্ম দেওয়াতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; অধিরথ তাকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ৯-২৩-১৩

বৃষদেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতেঃ।
দ্রুল্যোশ্চ তনয়ো বক্রঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ॥ ৯-২৩-১৪
আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্মনাস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্॥ ৯-২৩-১৫
দ্রেচ্ছাধিপতয়োহভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
তুর্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোহথ ভানুমান্॥ ৯-২৩-১৬
ত্রিভানুস্তৎ সুতোহস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ।
মরুতস্তৎ সুতোহপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ॥ ৯-২৩-১৭

হে পরীক্ষিং! কর্ণের পুত্রের নাম ছিল বৃষসেন। যযাতিপুত্র দ্রুল্যের পুত্রের নাম বক্রা। বক্রর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মনা এবং দুর্মনার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশো পুত্র হয়েছিল। তাঁরা উত্তর দিকে স্লেচ্ছদের অধিপতি হয়েছিলেন। যযাতিপুত্র তুর্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভানুমান, ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, ত্রিভানুর পুত্র উদারমতি করন্ধন এবং করন্ধনের পুত্র হয় মক্রত। মক্রতের কোনো সন্তান হয়নি। তাই তিনি পুক্রবংশীয় দুল্পন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ১-২৩-১৪-১৫-১৬-১৭

দুষ্যন্তঃ স পুনর্ভেজে স্বং বংশং রাজ্যকামুকঃ। যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ॥ ৯-২৩-১৮

কিন্তু দুশ্বন্ত রাজ্যাভিলাষী হয়ে পুনরায় নিজের বংশে ফিরে যান। হে পরীক্ষিৎ! এখন আমি তোমার কাছে রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশাবলি বর্ণন করব। ৯-২৩-১৮

বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্।

যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯-২৩-১৯

হে পরীক্ষিং! মহারাজ যদুর বংশ পরম পবিত্র ও মানুষের সর্বপাপহর। যদুবংশ কীর্তন শ্রবণে মানুষ সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ৯-২৩-১৯

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।
যদোঃ সহস্রজিৎক্রোষ্টানলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ॥ ৯-২৩-২০
চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ।
মহাহয়ো বেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ॥ ৯-২৩-২১

এই যদুবংশে ভগবান পরব্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণ নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র ছিল –সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল ও রিপু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র–মহাহয়, বেণুহয় এবং হৈহয়। ৯-২৩-২০-২১

ধর্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ।

সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিশ্মান্ ভদ্রসেনকঃ॥ ৯-২৩-২২

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র নেত্র, নেত্রের পুত্র কুন্তির, কুন্তির পুত্র সোহঞ্জির পুত্র মহিশ্মান এবং মহিশ্মানের পুত্র ভদ্রসেন। ৯-২৩-২২

> দুর্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্যসূঃ। কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ॥ ৯-২৩-২৩

ভদ্রসেনের দুই পুত্র–দুর্মদ ও ধনক। ধনকের চার পুত্র–কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা। ৯-২৩-২৩

অর্জুনঃ কৃতবীর্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোহভবৎ।

দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ॥ ৯-২৩-২৪

কৃতবীর্যের পুত্রের নাম ছিল অর্জুন, তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। ভগবানের অংশাবতার শ্রীদন্তাত্রেয়ের থেকে তিনি যোগবিদ্যা এবং অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ৯-২৩-২৪

ন নৃনং কার্তবীর্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।

যজ্ঞদানতপোযোগশ্রুতবীর্যজয়াদিভিঃ॥ ৯-২৩-২৫

এ সংসারে কোনো সম্রাটই কোনোদিন যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, বিজয়াদি গুণে কার্তবীর্য অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না। ৯-২৩-২৫

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ।

অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজে২ক্ষয্যষড়বসু॥ ৯-২৩-২৬

সহস্রবাহু অর্জুন পঁচাশি হাজার বছর পর্যন্ত ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারা অক্ষয় বিষয়ভোগ করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো বলহীনতা অনুভব বা বিত্তনাশের চিন্তাও করেননি। তাঁর চিত্তনাশের কথা তো কোন্ ছার, তাঁর প্রভাব এমনই ছিল যে তাঁর স্মরণমাত্রই অন্য যে কারও বিনষ্ট ধন পুনরুদ্ধার হত। ৯-২৩-২৬

তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে।

জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুর্রর্জিতঃ॥ ৯-২৩-২৭

তাঁর সহস্রাধিক পুত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনই জীবিত ছিলেন, বাকি সব পরশুরামের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পাঁচ জন জীবিত পুত্রের নাম ছিল—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জিত। ৯-২৩-২৭

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্গস্তস্য পুত্রশতং তৃভূৎ।

ক্ষত্রং যৎ তালজজ্ঞাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্॥ ৯-২৩-২৮

জয়ধ্বজের পুত্রের নাম ছিল তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের একশোটি ছেলে হয়। এদের 'তালজঙ্ঘ' নামক ক্ষত্রিয় বলা হত। মহর্ষি ঔর্বের সহায়তায় সগর রাজা তাদের সংহার করেন। ৯-২৩-২৮

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ।

তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্॥ ৯-২৩-২৯

সেই শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্রের নাম ছিল মধু। মধুর একশো পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠের নাম ছিল বৃষ্ণি। ৯-২৩-২৯

মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।

যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ॥ ৯-২৩-৩০

পরীক্ষিৎ! এই মধু, বৃষ্ণি এবং যদুর নাম থেকেই এদের বংশ মাধব, বার্ষ্ণেয় ও যাদব নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। যদুনন্দন ক্রোষ্টুর পুত্রের নাম ছিল বৃজিনবান্। ৯-২৩-৩০

শ্বাহিস্ততো রুশেকুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ।

শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভোজো মহানভূৎ॥ ৯-২৩-৩১

বৃজিনবানের পুত্র শ্বাহি, শ্বাহির পুত্র রুশেকু, রুশেকুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্রের নাম ছিল শশবিন্দু। শশবিন্দু পরম যোগী, মহান ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন ও পরাক্রমী ছিলেন। ৯-২৩-৩১ চতুর্দশমহারত্মশচক্রবর্ত্যপরাজিতঃ।
তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ॥ ৯-২৩-৩২
দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ।
তেষাং তু ষট্প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ॥ ৯-২৩-৩৩
ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্।
তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু॥ ৯-২৩-৩৪

তিনি চতুর্দশ রত্নের (হাতি, ঘোড়া, রথ, স্ত্রী, বাণ, ধনসম্পদ, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান) অধিপতি, চক্রবর্তী সম্রাট ও যুদ্ধে অপরাজেয় ছিলেন। পরম যশস্বী শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল। এই পত্নীদের প্রত্যেকের গর্ভে তিনি এক এক লক্ষ সন্তান উৎপাদন করেন। এই হিসেবে তার শতকোটি—অর্থাৎ এক অর্বুদ সন্তান হয়েছিল। এদের মধ্যে পৃথুশ্রবা প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রধান ছিলেন। পৃথুশ্রবার পুত্রের নাম ছিল ধর্ম, ধর্মের পুত্রের নাম উশনা। উশনা একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম শোনো। ৯-২৩-৩২-৩৩-৩৪

পুরুজিদ্রুক্রক্রেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ। জ্যামঘস্ত্রপ্রজোহপ্যন্যাং ভার্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ॥ ৯-২৩-৩৫ নাবিন্দচ্ছক্রভবনাদ্ ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ। রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা॥ ৯-২৩-৩৬

কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ। সুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ॥ ৯-২৩-৩৭

পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেয়ু, পৃথু ও জ্যামঘ। জ্যামঘের স্ত্রীর নাম ছিল শৈব্যা। বহুদিন পর্যন্ত জ্যামঘের কোনো সন্তান হয়নি। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে তিনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। তিনি একদা শত্রুভবন থেকে ভোজ্যা নাম্নী এক কন্যাকে হরণ করে এনেছিলেন। শৈব্যা যখন স্বামীর রথে উপবিষ্ট ওই কন্যাকে দেখেন তখন ক্রুদ্ধা হয়ে চিৎকার করে তাঁর স্বামীকে বললেন—ওরে বঞ্চক! আমার বসবার জায়গার আজ কাকে বসিয়ে নিয়ে আসছ? জ্যামঘ বললেন—ইনি তো তোমারই পুত্রবধূ। বিস্মিতা হয়ে শৈব্যা স্বামীকে বললেন। ৯-২৩-৩৫-৩৬-৩৭

অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ সুষা মে যুজ্যতে কথম্।

জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে॥ ৯-২৩-৩৮

আমি তো আজন্ম বন্ধ্যা, আমার কোনো সতীনও নেই। তাহলে ইনি আমার পুত্রবধূ কী করে হতে পারেন? জ্যামঘ বললেন –রানি! তোমার যে পুত্র জন্মাবে, ইনি তারই পত্নী হবেন। ৯-২৩-৩৮

> অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ। শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্। স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্কুষাং সতীম্॥ ৯-২৩-৩৯

জ্যামঘের এই উত্তর বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ অনুমোদন করলেন। তারপরে আর কী! যথাসময়ে শৈব্যা গর্ভধারণ করলেন এবং পরে একটি সুন্দর বালকপুত্র প্রসব করলেন। বালকের নাম হল বিদর্ভ। বিদর্ভ শৈব্যার সাধ্বী পুত্রবধূ ভোজ্যাকে বিবাহ করেন। ৯-২৩-৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে যদুবংশানুবর্ণনে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ॥

# চতুর্বিংশ অধ্যায়

## বিদর্ভের বংশ বর্ণনা

#### শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং বিদর্ভোহজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ। তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনম্॥ ৯-২৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! রাজা বিদর্ভের ভোজ্যা নাম্নী স্ত্রীর তিনটি পুত্র হয়। তাদের নাম –কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ। রোমপাদ বিদর্ভবংশে খুবই বিখ্যাত পুরুষ হয়েছিলেন। ৯-২৪-১

রোমপাদসুতো বহুর্বহ্রোঃ কৃতিরজায়ত।

উশিকস্তৎসুতস্তমাচেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপ॥ ৯-২৪-২

রোমপাদের পুত্র বজ্র; বজ্রর ঔরসে কৃতির জন্ম; কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। হে রাজন্! এই চেদির বংশেই দমঘোষ এবং শিশুপাল প্রভৃতির জন্ম হয়। ৯-২৪-২

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোহভূদ্ ধৃষ্টিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ।

ততো দশাৰ্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ॥ ৯-২৪-৩

ক্রথের পুত্রের নাম কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্টি, ধৃষ্টির পুত্র নির্বৃতির পুত্র দশার্হ আর দশার্হের পুত্র ব্যোম। ৯-২৪-৩ জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ।

ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ॥ ৯-২৪-৪

ব্যোমের পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্রের নাম বিকৃতি। বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র নবরথ এবং নবরথের পুত্র দশরথ। ৯-২৪-৪ করস্তিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ।

দেবক্ষত্রস্ততম্ভস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ॥ ৯-২৪-৫

দশরথের পুত্র হয় শকুনি, শকুনির পুত্র করস্তি, করস্তি থেকে দেবরাত, দেবরাত থেকে দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্র থেকে মধু, মধুর থেকে কুরুবশ এবং কুরুবশের ঔরসে অনুর জন্ম হয়। ৯-২৪-৫

পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাতৃতস্ততঃ।

ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোহন্ধকঃ॥ ৯-২৪-৬

সাতৃতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজ\*চ মারিষ।

ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কিণো ধৃষ্টিরেব চ॥ ৯-২৪-৭

একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।

শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো॥ ৯-২৪-৮

অনুর থেকে পুরুহোত্র, পুরুহোত্র থেকে আয়ু এবং আয়ুর থেকে সাতৃতের জন্ম হয়। হে পরীক্ষিৎ! সাতৃতের সাতটি পুত্র হয় —ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের দুই স্ত্রী ছিল, এক পত্নীর থেকে তিন পুত্র হয় —নিম্লোচি, কিঙ্কিণ ও ধৃষ্টি। অন্য পত্নীরও তিনটি পুত্র হয়—শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ। ৯-২৪-৬-৭-৮

#### বক্রদেবাব্ধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যম্। যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ॥ ৯-২৪-৯

দেবাবৃধের পুত্রের নাম ছিল বহ্ল। দেবাবৃধ ও বহ্লর সম্বন্ধে কথিত আছে যে – তাঁদের সম্বন্ধে দূর থেকে যেমন শুনেছি, সামনে এসেও তাই দেখছি। ৯-২৪-৯

বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ॥ ৯-২৪-১০
যেহমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বল্রোর্দেবাবৃধাদপি।
মহাভোজোহপি ধর্মাত্মা ভোজা আসংস্তদন্বয়ে॥ ৯-২৪-১১

বব্দ্র মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর দেবাবৃধ দেবতুল্য। তার কারণ এই যে, দেবাবৃধ ও বব্দ্রর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে চৌদ্দ হাজার পঁয়ষটি জন পুরুষ মোক্ষ লাভ করেছে। সাতৃতের পুত্রদের মধ্যে মহাভোজও অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। তাঁর বংশে ভোজবংশীয় যাদবগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৯-২৪-১০-১১

বৃক্ষেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোহভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ।
শিনিস্তস্যানমিত্র\*চ নিম্নোহভূদনমিত্রতঃ॥ ৯-২৪-১২

হে পরীক্ষিৎ! বৃষ্ণির দুই পুত্র—সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের দুই পুত্র—শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্রের পুত্র হয় নিম্ন। ৯-২৪-১২

সত্রাজিতঃ প্রসেন\*চ নিম্নস্যাপ্যাসতুঃ সুতৌ।

অনমিত্রসুতো যোহন্যঃ শিনিস্তস্যাথ সত্যকঃ॥ ৯-২৪-১৩

সত্রাজিৎ ও প্রসেন নামে প্রসিদ্ধ দুজন যদুবংশী নিম্নেরই পুত্র ছিলেন। অনমিত্রের আরও একটি পুত্র ছিল, যার নাম শিনি। শিনির থেকেই সত্যকের জন্ম হয়। ৯-২৪-১৩

যুযুধানঃ সাত্যকিবৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ।
যুগন্ধরোহনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোহপরস্ততঃ॥ ৯-২৪-১৪
শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফল্কতঃ।
অক্রুরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ॥ ৯-২৪-১৫
আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ।
ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোহরিমর্দনঃ॥ ৯-২৪-১৬
শক্রুয়ো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ।
তেষাং স্বসা সুচীরাখ্যা দ্বাবক্রুরসুতাবপি॥ ৯-২৪-১৭
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ।
পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহুবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ॥ ৯-২৪-১৮

এই সত্যকের পুত্রের নাম ছিল যুযুধান, ইনি সাত্যকি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সাত্যকির পুত্র জয়, জয়ের পুত্র কুণি আর কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল বৃষ্ণি। বৃষ্ণির দুই পুত্র—শ্বফল্ক ও চিত্ররথ। শ্বফল্কের স্ত্রীর নাম ছিল গান্দিনী। গান্দিনীর গর্ভে সর্বশ্রেষ্ঠ অক্রুর ছাড়া আরও বারোটি পুত্র হয় আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিদ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপক্ষ, অরিমর্দন, শক্রুয়, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহু। এদের একটি বোনও ছিল, তার নাম সুচীরা। অক্রুরের দুই পুত্র ছিল দেববান আর উপদেব। শ্বফল্কের ভাই চিত্ররথের পৃথু, বিদুরথ প্রভৃতি অনেক পুত্র হয় যাদের বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়। ৯-২৪-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা তনয়স্ততঃ॥ ৯-২৪-১৯
কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুমুরুঃ।
অন্ধকো দুন্দুভিস্তমাদরিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ॥ ৯-২৪-২০
তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ॥ ৯-২৪-২১

সাতৃকের পুত্র অন্ধকের চার পুত্র হয়—কুকুর, ভজমান, শুচি আর কম্বলবর্হি। এদের মধ্যে কুকুরের পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র কপোতরোমা এবং কপোতরোমার পুত্র অনু। তুমুরু নামক গন্ধর্বের সাথে অনুর বিশেষ সখ্যতা ছিল। অনুর পুত্র অন্ধক, অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, দুন্দুভির পুত্র অরিদ্যোত, অরিদ্যোতের পুনর্বসু এবং পুনর্বসুর আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নাকে এক কন্যা জন্মায়। আহুকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চার পুত্র জন্মায়। ৯-২৪-১৯-২০-২১

দেববানুপদেব\*চ সুদেবো দেববর্ধনঃ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ॥ ৯-২৪-২২
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ॥ ৯-২৪-২৩

এঁরা হলেন দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্ধন। এঁদের সাতটি বোনও ছিল—ধৃত, দেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এদের সাত জনকেই বিবাহ করেন। ৯-২৪-২২-২৩

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা।

রাষ্ট্রপালোহথ সৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনয়ঃ॥ ৯-২৪-২৪

উগ্রসেনের নয়টি পুত্র ছিল–কংস, সুনামা, ন্যাগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও সৃষ্টিমান। ৯-২৪-২৪

কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা।

উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ॥ ৯-২৪-২৫

উগ্রসেনের পাঁচটি মেয়েও ছিল—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শুরভু ও রাষ্ট্রপালিকা। এদের সকলের বিবাহ হয়েছিল বসুদেবের ছোট দেবভাগ প্রভৃতি ভাইদের সাথে। ৯-২৪-২৫

শূরো বিদূরথাদাসীদ্ ভজমানঃ সুতস্ততঃ।

শিনিস্তম্মাৎ স্বয়স্তোজো হৃদীকস্তৎসুতো মতঃ॥ ৯-২৪-২৬

চিত্ররথের পুত্র বিদুরথের শূর, শূরের পুত্র ভজমান, ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র স্বয়স্তোজ এবং স্বয়স্তোজের পুত্রের নাম হৃদীক। ৯-২৪-২৬

> দেববাহুঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি তৎসুতাঃ। দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ॥ ৯-২৪-২৭

হুদীকের তিন পুত্র হয়–দেববাহু, শতধন্বা ও কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূরের পত্নীর নাম ছিল মারিষা। ৯-২৪-২৭

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকলা্যান্।

বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্॥ ৯-২৪-২৮

সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কন্ধং শমীকং বৎসকং বৃকম্।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি॥ ৯-২৪-২৯
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ॥ ৯-২৪-৩০
রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ।
কুন্তেঃ সখ্যঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ॥ ৯-২৪-৩১

তিনি মারিষার গর্ভে দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন—বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কন্ধ, শমীক, বৎসক ও বৃক। এরা প্রত্যেকেই বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন। বসুদেবের জন্মের সময় স্বর্গীয় আনক (ঢাক) এবং দুন্দুভি নিজের থেকেই বেজে উঠেছিল। এইজন্য তাঁকে 'আনকদুন্দুভি'ও বলা হত। ইনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা হয়েছিলেন। বসুদেব প্রমুখের পাঁচটি বোনও ছিল —পৃথা (কুন্তী), শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। বসুদেবের পিতা শূরসেনের এক বন্ধুর নাম ছিল কুন্তিভোজ। কুন্তিভোজের কোনো সন্তান হয়নি। এইজন্য শূরসেন তাঁকে নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যা পৃথাকে দত্তকরূপে দান করেছিলেন। ৯-২৪-২৮-২৯-৩০-৩১

সাহহপ দুর্বাসসো বিদ্যাং দেবহুতিং প্রতোষিতাৎ। তস্যা বীর্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিম্॥ ৯-২৪-৩২

পৃথা দুর্বাসা মুনিকে আতিথেয়তায় সম্ভষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে দেবহূতিনামক বিদ্যা –যে বিদ্যার দ্বারা যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি সশরীরে সামনে আবির্ভূত হবেন–লাভ করেছিলেন। সেই বিদ্যার শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একদিন পৃথা পরমপবিত্র ভগবান সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন। ৯-২৪-৩২

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা। প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে॥ ৯-২৪-৩৩

বিদ্যার শক্তিতে সূর্যদেব সামনে এসে আবির্ভূত হওয়াতে কুন্তী অতীব বিশ্মিত হয়ে সূর্যদেবকে বললেন –হে ভগবন্! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্যই এই বিদ্যার প্রয়োগ করেছিলাম। আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি দয়া করে প্রত্যাবর্তন করুন। ৯-২৪-৩৩

অমোঘং দর্শনং দেবি আধিৎসে তৃয়ি চাত্মজম্। যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে॥ ৯-২৪-৩৪

সূর্যদেব বললেন–হে দেবী! আমার দর্শন কখনো নিষ্ফল হয় না। সুতরাং হে সুন্দরী! আমি তোমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করব। তবে হ্যাঁ, তুমি কুমারী হওয়াতে তোমার যোনি যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। ৯-২৪-৩৪

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্যো দিবং গতঃ।

সদ্যঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ॥ ৯-২৪-৩৫

এই কথা বলে ভগবান সূর্য পৃথায় গর্ভাধান করে নিজ লোকে চলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দিবাকরের মতো এক সুন্দর ও তেজস্বী শিশু পৃথার থেকে উৎপন্ন হল। ৯-২৪-৩৫

> তং সাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছাল্লোকস্য বিভ্যতী। প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ॥ ৯-২৪-৩৬

তখন পৃথা লোকনিন্দার ভয়ে ভীতা হয়ে অতি দুঃখে সেই কুমারকে নদীর জলে পরিত্যাগ করলেন। হে পরীক্ষিৎ! তোমার সত্যবিক্রম প্রপিতামহ পাণ্ডুর সাথে সেই পৃথার বিবাহ হয়। ৯-২৪-৩৬

#### শ্রুতদেবাং তু কারুষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ। যস্যামভূদ্ দন্তবক্ত্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ॥ ৯-২৪-৩৭

পরীক্ষিৎ! করুষ দেশের অধিপতি বৃদ্ধশর্মার সাথে পৃথার ছোট বোন শ্রুতদেবার বিবাহ হয়। তার গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। এই দন্তবক্র সনকাদি ঋষিদের শাপে অভিশপ্ত হয়ে পূর্বজন্মে হিরণ্যাক্ষ হয়ে জন্মেছিলেন। ৯-২৪-৩৭

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত।

সন্তর্দনাদয়স্তস্য পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ॥ ৯-২৪-৩৮

কেকয় দেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেন। তাঁদের থেকে সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচটি কেকয় রাজকুমার জন্মেছিল। ৯-২৪-৩৮

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোহজনিষ্ট হ।

দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ॥ ৯-২৪-৩৯

রাজাধিদেবীর বিবাহ হয়েছিল জয়সেনের সঙ্গে। তাঁদের দুটি পুত্র হয়েছিল –বিন্দ আর অরবিন্দ। এরা দুজনেই অবন্তীপুরীর রাজা হয়েছিলেন, চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ৯-২৪-৩৯

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ।

দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ॥ ৯-২৪-৪০

তাঁদের পুত্রের নাম শিশুপাল–যার কথা আমি আগে বর্ণনা করেছি। বসুদেবের ভাইদের মধ্যে দেবভাগের স্ত্রী কংসার গর্ভে দুটি পুত্র হয় – চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল। ৯-২৪-৪০

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা।
কক্ষায়ামানকাজ্জাতঃ সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা॥ ৯-২৪-৪১
দেবশ্রবার পত্নী কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান্ নামে দুই পুত্র হয়। অনকের পত্নী কক্ষার গর্ভেও দুটি পুত্র হয় –সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ। ৯-২৪-৪১

> সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্। হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাং চ শ্যামকঃ॥ ৯-২৪-৪২

সৃঞ্জয় নিজপত্নী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ ও দুর্মর্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। এইভাবে শ্যামক তাঁর স্ত্রী শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুটি পুত্রের জন্ম দেন। ৯-২৪-৪২

মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা।

তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুর্বার্ক্ষ্যাং বৃক আদধে॥ ৯-২৪-৪৩

অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে বৎসকেরও বৃক প্রমুখ কয়েকটি পুত্র হয়। বৃক দুর্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ, পুষ্কর ও শাল প্রমুখ কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন। ৯-২৪-৪৩

সুমিত্রার্জুনপালাদীঞ্ছমীকাত্ত্ব সুদামিনী।

কঙ্কশ্চ কর্নিকায়াং বৈ ঋতধামজয়াবপি॥ ৯-২৪-৪৪

শমীকের পত্নী সুদামিনীও সুমিত্র ও অর্জুনপাল প্রভৃতি কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন। কক্ষের স্ত্রী কর্ণিকার গর্ভে দুটি পুত্র হয় –ঋতধাম ও জয়। ৯-২৪-৪৪

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা।

দেবকীপ্রমুখা আসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ॥ ৯-২৪-৪৫

আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রমুখ অনেক পত্নী ছিলেন। ৯-২৪-৪৫

বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্। বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ॥ ৯-২৪-৪৬

বসুদেব কর্তৃক রোহিণীর গর্ভে বলরাম, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃত প্রমুখ পুত্র জন্মেছিল। ৯-২৪-৪৬

সুভদ্রো ভদ্রবাহশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ।

পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্॥ ৯-২৪-৪৭

পৌরবীর গর্ভে তাঁর বারটি পুত্র হয় – ভূত, সুভ্রদ, ভদ্রবাহ, দুর্মদ, মদ্র প্রমুখ। ৯-২৪-৪৭

নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ।

কৌসল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্॥ ৯-২৪-৪৮

নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রমুখ মদিরার গর্ভে জন্মেছিল। কৌশল্যা একটিমাত্র কুলনন্দন পুত্র প্রসব করেন। তার নাম কেশী। ৯-২৪-৪৮

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ।

ইলায়ামুরুবক্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ॥ ৯-২৪-৪৯

রোচনার গর্ভে কেশী হস্ত এবং হেমঙ্গ আর ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রমুখ প্রধান যদুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৯-২৪-৪৯

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ।

শান্তিদেবাত্মজা রাজঞ্ছ্রমপ্রতিশ্রুতাদয়ঃ॥ ৯-২৪-৫০

পরীক্ষিৎ! ধৃতদেবার গর্ভে বসুদেবের বিপৃষ্ঠ নামে একটিমাত্র পুত্র হয় আর শান্তিদেবার গর্ভে শ্রম, প্রতিশ্রুত প্রমুখ কয়েকটি পুত্র

জন্মে। ৯-২৪-৫০

রাজানঃ কল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ। বসহংসসবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্ত্র ষট সত

বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্ত ষট্ সুতাঃ॥ ৯-২৪-৫১

উপদেবার পুত্র কল্পবর্ষ প্রমুখ দশ জন রাজা হয়েছিলেন এবং শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রমুখ ছটি পুত্র জন্মায়। ৯-২৪-৫১

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ।

বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া॥ ৯-২৪-৫২

পুরুবিশ্রুতমুখ্যাংস্তু সাক্ষাদ্ ধর্মো বসূনিব।

বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ॥ ৯-২৪-৫৩

কীর্তিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ।

ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সংকর্ষণমহীশ্বরম্॥ ৯-২৪-৫৪

দেবরক্ষিতার গর্ভে পদ প্রমুখ নটি পুত্র হয় তথা যেমনভাবে স্বয়ং ধর্ম অষ্টবসুকে উৎপন্ন করেন তেমনভাবেই বসুদেব তৎপত্নী সহদেবার গর্ভে পুরুবিশ্রুত প্রমুখ আটটি পুত্র উৎপাদন করেন। উদারমতি বসুদেব দেবকীর গর্ভেও আটটি পুত্রের জন্মদান করেন, যাঁদের মধ্যে সাতজনের নাম–কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র ও শেষাবতার প্রভু বলরাম। ৯-২৪-৫২-৫৩-৫৪

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।

সুভদা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী॥ ৯-২৪-৫৫

তাঁদের অষ্টম পুত্র স্বয়ং শ্রীভগবান। হে পরীক্ষিৎ! তোমার পরম সৌভাগ্যবতী পিতামহী সুভদ্রাও তাঁদেরই কন্যা। ৯-২৪-৫৫

যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।

তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥ ৯-২৪-৫৬

সংসারে যেমন যেমন ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয় তেমন তেমন সময়ে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি অবতার গ্রহণ করেন। ৯-২৪-৫৬

ন হাস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে।

আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ॥ ৯-২৪-৫৭

পরীক্ষিৎ! ভগবান যথার্থই সর্বসাক্ষী ও অসঙ্গ আত্মা। ফলে তাঁর আত্মস্বরূপিণী মায়াবিলাস ছাড়া তাঁর জন্ম অথবা কর্মের আর অন্য কোনো কারণই নেই। ৯-২৪-৫৭

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।

অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে॥ ৯-২৪-৫৮

তাঁর এই মায়াবিলাসই জীবের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর কারণ। আর তাঁর এই যে মায়াপ্রকটন, তা কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহ বলেই জানবে কারণ তাঁর এই অনুগ্রহই মায়াকে দূর করে আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির চূড়ান্ত ফল প্রদান করে। ৯-২৪-৫৮

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ।

ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ॥ ৯-২৪-৫৯

কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ।

সহসংকর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ৯-২৪-৬০

বহু অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর হয়ে অসুরগণ নৃপতিবেশে যখন পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করল, তখন পৃথিবীর সেই ভার লাঘবের জন্য ভগবান মধুসূদন প্রভু বলরামের সাথে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি এমন সব লীলা করেছেন যা ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও ধারণা পর্যন্ত করতে

পারেন না, সশরীরে সেই সব লীলায় অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা। ৯-২৪-৫৯-৬০

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ॥ ৯-২৪-৬১

পৃথিবীর ভার তো নিবৃত্ত করেইছেন, সাথে সাথে কলিযুগে যে সব ভক্তপ্রবর জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের এবং দুঃখশোকজনিত অজ্ঞান দূর করার জন্য ভগবান তাঁর নির্মল যশ বিস্তার করেছেন। ৯-২৪-৬১

যশ্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।

শোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্মবাসনাম্॥ ৯-২৪-৬২

তাঁর যশ লোকপাবন শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ। সাধুজনের কাছে তা কর্ণামৃততুল্য। একবার যদি কানরূপ অঞ্জলি দিয়ে সেই যশ আচমন করা যায় তাহলে তার অখিল কর্মবাসনা নির্মূল হয়ে যায়। ৯-২৪-৬২

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।

শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ॥ ৯-২৪-৬৩

পরীক্ষিং! ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডুবংশীয় বীরগণ নিরন্তর ভগবানের লীলাসমূহ সাদরে প্রশংসা করে থাকেন। ৯-২৪-৬৩

স্নিপ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া।

ন্লোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া॥ ৯-২৪-৬৪

তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর শ্যামল দেহরূপী মনোরম বিগ্রহ, নিজের স্লিঞ্ধ স্মিতহাস্যসমন্বিত নিক্ষীক্ষণ, উদার বচন এবং বিক্রমলীলাসমূহ দ্বারা তিনি মনুষ্যলোককে আমোদিত করেছিলেন। ৯-২৪-৬৪

#### যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।

নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ ৯-২৪-৬৫

ভগবানের মুখপদ্যের সৌন্দর্য তো অতুলনীয়ই ছিল। মকারাকৃতি কুণ্ডলে তাঁর গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য আরও বিকশিত হয়ে থাকত। তিনি যখন বিলসিত হাস্য প্রদর্শন করতেন তখন তাঁর সর্বদা আনন্দমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সমস্ত নরনারী সেই আনন্দধারা তাদের সতৃষ্ণ নয়নে পান করে প্রমুদিত হলেও পরিতৃপ্ত হতে পারত না; কিন্তু চোখের নিমেষ ও উন্মেষের সময়, ক্ষণকাল সেই রসমাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত হয়ে নিমেষ ও উন্মেষের কর্তা নিমির প্রতি কুপিত হত। ৯-২৪-৬৫

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।

উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু॥ ৯-২৪-৬৬

লীলাপুরুষোত্তম ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন মথুরায় বসুদেবের ঘরে, কিন্তু সেখানে থাকেননি; সেখান থেকে গোকুলে নন্দগোপের গৃহে চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর নিজ প্রয়োজন—গোপ, গোপী ও গো-গাভীদের আনন্দবর্ধন করে মথুরায় ফিরে আসেন। তিনি ব্রজে, মথুরায় ও দ্বারকায় থেকে বহু শক্রসংহার করেন। বহু দার পরিগ্রহ করে সেই সব পত্নীতে শত শত পুত্র উৎপাদন করেন। লোকসমাজে নিজস্বরূপ সাক্ষাৎকারী তাঁর স্বীয় বাণীস্বরূপ বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে নিজেই নিজের অর্চনা করেন। ৯-২৪-৬৬

পৃথ্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরুণামন্তঃসমুখকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।

দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম॥ ৯-২৪-৬৭

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে উৎপাদিত অন্তর্কলহকে উপলক্ষ করে তিনি পৃথিবীর গুরুভার হরণ করেন এবং স্বীয় দৃষ্টিমাত্র দ্বারা যুদ্ধস্থলস্থিত রাজাদের বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করে সংসারে অর্জুনের বিজয় ডক্ষা বাজিয়ে দেন। তারপর উদ্ধবকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করে স্বীয়ধামে গমন করেন। ৯-২৪-৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্ত্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে শ্রীসূর্যসোমবংশানুকীর্তনে যদুবংশানুকীর্তনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ॥

> ॥ইতি নবমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥ ॥হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

#### ॥দশমঃ স্কন্ধঃ॥

# (পূর্বার্ধঃ)

#### প্রথম অধ্যায়

# ভগবান কর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাসপ্রদান, বসুদেব-দেবকীর বিবাহ এবং কংস কর্তৃক দেবকীর ছয় পুত্রের হত্যা

#### রাজোবাচ

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ। রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥ ১০-১-১ যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।

তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ॥ ১০-১-২

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, আপনি চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশের বিস্তার এবং এই দুই বংশের রাজাদের পরম আশ্চর্যজনক কার্যাবলী তথা চরিত্রও বর্ণনা করেছেন। হে ভগবৎ-প্রেমিক মুনিবর! আপনি ধর্মানুরাগী যদুবংশেরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখন সেই বংশে নিজ-অংশরূপী বলরামের সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত্র আমাদের শোনান। ১০-১-১-২

অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান ভূতভাবনঃ।

কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥ ১০-১-৩

সর্বপ্রাণীর জীবনধার সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে-সকল লীলা করেছিলেন, আপনি সবিস্তারে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। ১০-১-৩

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোহভিরামাৎ।

ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘাৎ॥ ১০-১-৪

যাঁদের সর্ব-তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়েছে সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরাও অতৃপ্ত হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর যা গান করে থাকেন, মুমুক্ষুজনের পক্ষে যা ভবরোগের অব্যর্থ ঔষধ, বিষয়ী লোকেদেরও যা কানের এবং মনের পরম তৃপ্তিজনক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই সুন্দর, সুখদ, সরস গুণানুকীর্তনে কেবলমাত্র পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তিই বা বিমুখ হবে, বা তার প্রতি অনুরক্ত না হবে? ১০-১-৪

পিতামহা মে সমরে২মরঞ্জয়ৈর্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।

দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ॥ ১০-১-৫

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সেনাবাহিনী ছিল যেন এক দুস্তর মহাসমুদ্র যাতে ভীল্ম-পিতামহাদি অতিরথ বীরবৃন্দ তিমিঙ্গিল সদৃশ অতিকায় ভয়ংকর জলজন্তুরূপে বিচরণ করছিলেন। আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তরণী আশ্রয় করে অতি সহজেই সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেমন গোবৎসের খুর-চিহ্ন গর্তের জল পথিকেরা অনায়াসেই পার হয়ে যায়। ১০-১-৫

#### দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্। জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥ ১০-১-৬

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে কৌরব এবং পাণ্ডবদের—একমাত্র বংশধররূপে আমি মাতৃগর্ভস্থ ছিলাম শেষ অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু সেই আমার এই শরীরও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্তের তেজে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে আমার মাতা ভগবানের শরণাপন্ন হন এবং তিনিও তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে চক্রধারণপূর্বক আমাকে রক্ষা করেন। ১০-১-৬

বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।

প্রযাহ্মতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্ধন্॥ ১০-১-৭

শুধু আমাকেই নয়, তিনি সকল দেহধারীর ভিতরেই আত্মারূপে অবস্থান করে তাদের অমৃতত্ব দান করছেন, আবার তিনিই বাইরে থেকে কালরূপে তাদের মৃত্যুও বিধান করছেন। হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মুনিবর! মায়া-মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ লীলাসমূহের বর্ণনা আপনি আমাদের কাছে করুন। ১০-১-৭

রোহিণ্যান্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্তুয়া।

দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা॥ ১০-১-৮

হে ভগবন্, আপনি বলেছেন যে বলরাম রোহিণীর পুত্র ছিলেন। আবার দেবকীর পুত্রগণের মধ্যেও আপনি তাঁকে গণনা করলেন। দেহান্তর ধারণ ভিন্ন একই ব্যক্তির পক্ষে দুই মাতার পুত্র হওয়া কীরূপে সম্ভব? ১০-১-৮

কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ।

কু বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ১০-১-৯

অসুরদের মুক্তিদাতা, ভক্তজনের প্রতি প্রেম বিতরণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার বাৎসল্য-ম্নেহপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে কেন ব্রজে গমন করেছিলেন? ভক্তবৎসল যদুবংশ শিরোমণি সেই প্রভু নন্দ প্রভৃতি গোপ-স্বজনবৃন্দের সঙ্গে কোথায় কোথায়ই বা বাস করেছিলেন? ১০-১-৯

ব্রজে বসন্ কিমকরোনাধুপুর্যাং চ কেশবঃ।

ভ্রাতরং চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্॥ ১০-১-১০

ব্রহ্মা-শংকরাদি দেবগণের শাসনকর্তা শ্রীভগবান ব্রজে তথা মধুপুরীতে বাসকালীন কোন্ কোন্ লীলা প্রকাশ করেছিলেন এবং হে মুনিবর! মাতুল হওয়ার কারণে বধের অযোগ্য কংসকে তিনি কেন নিজ হস্তে বধ করেছিলেন? ১০-১-১০

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।

যদুপুর্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ॥ ১০-১০-১১

মনুষ্যাকার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহধারণ করে যদুবংশীয়গণের সঙ্গে তিনি কত বৎসর কাল দ্বারকাপুরীতে বাস করেছিলেন? এবং সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কতজনই বা মহিষী ছিলেন? ১০-১-১১

এতদন্যচ্চ সর্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।

বকুমর্হসি সর্বজ্ঞ শ্রহ্দধানায় বিস্তৃতম্॥ ১০-১-১২

মুনিবর! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাসম্পর্কে আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম এবং যা জিজ্ঞাসা করিনি –এই সবই আপনি আমাকে সবিস্তারে শোনান, কারণ আপনি সব কিছুই জানেন এবং আমিও পরম শ্রদ্ধাভরে তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছি। ১০-১-১২

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুনাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।

পিবত্তং তুন্মুখাস্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ১০-১-১৩

ভগবন্! আমি শুধু অন্নই নয়, জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছি, তথাপি দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে সামান্যতম পীড়াও দিতে পারছে না কারণ আমি আপনার মুখকমল নিঃসৃত ভগবৎ-লীলাকথা রূপ অমৃত পান করিছি। ১০-১-১৩

#### সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্। প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকলাষমুং ব্যাহর্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১০-১-১৪

সূত বললেন–হে শৌনক! ভগবৎ-প্রেমিকগণের অগ্রগণ্য এবং সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের এই সাধুবাদযোগ্য প্রশ্ন শুনে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং নিখিলকলিকলুমহারী অমল শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। ১০-১-১৪

#### শ্রীশুক উবাচ

সম্যগ্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।

বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ॥ ১০-১-১৫

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবৎ-লীলারসিক হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি যে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ তা অত্যন্ত সমীচীন এবং আদরণীয়, কারণ সকলের হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে তোমার সহজ এবং সুদৃঢ় প্রীতি জন্মেছে। ১০-১-১৫

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।

বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ পাদসলিলং যথা॥ ১০-১-১৬

যেমন গঙ্গাজল বা শালগ্রামরূপী নারায়ণের চরণামৃত সকলের পবিত্রতা সম্পাদন করে, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা বিষয়ক প্রশুও বক্তা, প্রশুকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করে থাকে। ১০-১-১৬

ভূমিৰ্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।

আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥ ১০-১-১৭

পরীক্ষিৎ! সেইসময়ে দর্পিত রাজাদের রূপধারণকারী বহুসংখ্যক দৈত্যদের ভারে আক্রান্ত হয়ে ধরণীদেবী অত্যন্ত পীড়িতা হয়েছিলেন। এর থেকে নিস্তার পাবার জন্য তিনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ১০-১-১৭

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভাঃ।

উপস্থিতান্তিকে তম্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত॥ ১০-১-১৮

পৃথিবী একটি গাভীর রূপধারণ করে গলদশ্রুনয়নে শীর্ণখিন্ন দেহে করুণস্বরে রোদন করতে করতে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজের দুঃখের বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করলেন। ১০-১-১৮

ব্ৰহ্মা তদুপধাৰ্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।

জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥ ১০-১-১৯

ব্রহ্মা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর সেই দুঃখকথা শ্রবণ করলেন এবং তদনন্তর ভগবান মহাদেব ও অন্যান্য প্রধান দেবতাবৃন্দ এবং সেই গোরূপধারিণী পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করলেন। ১০-১-১৯

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।

পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥ ১০-১-২০

পুরুষোত্তম ভগবান দেবতাগণেরও আরাধ্যদেব। তিনি নিজ ভক্তজনের সকল অভিলাষ অকাতরে পূর্ণ করেন এবং তাদের সকল ক্লেশ হরণ করেন। তিনিই সমগ্র জগতের এবং অদ্বিতীয় স্বামী। ক্ষীরসমুদ্রের তটে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'পুরুষসূক্তের' দ্বারা সেই পরমপুরুষ সর্বান্তর্যামীর স্তুতি করলেন। স্তুতি করা কালীনই ব্রহ্মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ১০-১-২০

#### গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শুণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম॥ ১০-১-২১

সেই সমাধির মধ্যে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনতে পেলেন। সমাধিভঙ্গে তিনি দেবতাদের বললেন –দেবগণ! আমি পুরুষোত্তমের বাণী শুনতে পেয়েছি, তোমরা আমার কাছ থেকে তা শোনো এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান করো। এ বিষয়ে বিলম্ব কোরো না। ১০-১-২১

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবিছরংশৈর্যদুষ্পজন্যতাম্।

স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি॥ ১০-১-২২

ভগবান পৃথিবীর কষ্টের কথা পূর্বেই জেনেছেন। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নিজ কালশক্তির সাহায্যে পৃথিবীর ভার হরণে রত থেকে তিনি যতদিন পৃথিবীর বুকে লীলা করবেন, ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে তাঁর লীলার পুষ্টিবিধান করো। ১০-১-২২

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ১০-১-২৩

পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর এবং তাঁর প্রিয়তমা (শ্রীরাধা) সেবা নির্বাহের জন্য দেবাঙ্গনাগণ পৃথীতলে জন্মগ্রহণ করুন। ১০-১-২৩

> বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ১০-১-২৪

স্বয়ংপ্রকাশ ভগবৎ-কলারূপী সহস্রবদন অনন্তদেবও ভগবানের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় তাঁর পূর্বেই তাঁর অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হবেন। ১০-১-২৪

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥ ১০-১-২৫

ভগবানের ঐশ্বর্যশালিনী যোগমায়া –যিনি সমগ্র জগৎকে সম্মোহিত করে রেখেছেন –তিনিও তাঁর আদেশে তাঁর কার্য-সম্পাদনের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণা হবেন। ১০-১-২৫

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ। আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ॥ ১০-১-২৬

শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন–প্রজাপতিগণের প্রভু ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়ে এবং পৃথিবীকে আশ্বাস বচনে শান্ত করে নিজের পরম ধামে গমন করলেন। ১০-১-২৬

> শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্। মাথুরাঞ্জুরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা॥ ১০-১-২৭

পূর্বকালে যদুবংশীয় রাজা ছিলেন শূরসেন। তিনি মথুরাপুরীতে বসবাসপূর্বক মাথুর-মণ্ডল এবং শূরসেন-মণ্ডলের ওপর আধিপত্য

করতেন। ১০-১-২৭

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥ ১০-১-২৮

সেইসময় থেকেই মথুরা সমস্ত যাদব রাজাদের রাজধানীতে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীহরি এই মথুরাপুরীতে নিত্য বিরাজমান। ১০-১-২৮

#### তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বাহঃ। দেবক্যা সূর্যয়া সার্ধং প্রয়াণে রথমারুহং॥ ১০-১-২৯

এক সময় এই মথুরাতে শূরের পুত্র বসুদেব বিবাহানন্তর নিজের নববিবাহিতা পত্নী দেবকীর সঙ্গে নিজগৃহে গমনের জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন। ১০-১-২৯

> উগ্রসেনসূতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌঝ্নৈ রথশতৈর্বৃতঃ॥ ১০-১-৩০

উগ্রসেনের পুত্র কংস তখন নিজের খুড়তুতো সম্পর্কিত ভগিনী দেবকীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য তাঁর রথের অশ্বের রশ্মি বা লাগাম নিজেই ধারণ করল। শত শত স্বর্ণরথে পরিবেষ্টিত সেই রথটি কংস স্বয়ংই চালনা করতে লাগল। ১০-১-৩০

> চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্। অশ্বানামযুতং সার্ধং রথানাং চ ত্রিষট্শতম্॥ ১০-১-৩১ দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে। দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ॥ ১০-১-৩২

দেবকীর পিতা দেবক নিজ কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। কন্যাকে শৃশুরগৃহে প্রেরণের সময় তিনি চারশত স্বর্ণমালামণ্ডিত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত সংখ্যক রথ এবং উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত দুই শত সুন্দরী কিংকরী যৌতুকরূপে দান করেছিলেন। ১০-১-৩১-৩২

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্। প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্ বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্॥ ১০-১-৩৩ বর-বধূর বিদায়ের সময়ে যুগপৎ শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি করা হয়েছিল। ১০-১-৩৩

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।

অস্যাস্থামষ্টমো গর্ভো হস্তা যাং বহসেহবুধ॥ ১০-১-৩৪

কংস অশ্বের রিশ্মি ধারণ করে রথ চালনা করছিল, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক আকাশবাণী তাকে সম্বোধন করে বলল –ওহে মূর্খ! যাকে তুমি রথে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় বধ করবে। ১০-১-৩৪

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।

ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়াপাণিঃ কচেহগ্রহীৎ॥ ১০-১-৩৫

ঘোরতর দুষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন পাপপরায়ণ এবং ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ সেই কংস এই আকাশবাণী শোনা মাত্রই হাতে তলোয়ার নিয়ে নিজের ভগিনী দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হল। ১০-১-৩৫

তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।

বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্রয়ন্॥ ১০-১-৩৬

কংস নৃশংস-হৃদয় তো ছিলই, পাপাচরণ করতে করতে সে নির্লজ্জও হয়ে উঠেছিল। তাকে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত দেখে মহাত্মা বসুদেব তাকে শান্ত করার জন্য বলতে লাগলেন। ১০-১-৩৬

#### বসুদেব উবাচ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ। স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি॥ ১০-১-৩৭ বসুদেব বললেন—রাজপুত্র! আপনি ভোজবংশের যশোবৃদ্ধিকারী বংশধর। বীরপুরুষেরাও আপনার গুণের প্রশংসা করে থাকেন। আর এই দেবকী একেতো স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত আপনার ভগিনী এবং তৃতীয়ত এখন তার সদ্যবিবাহের মাঙ্গলিক কাল। এই পরিস্থিতিতে একে হত্যা করা কী আপনার উচিত? ১০-১-৩৭

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অদ্য বান্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ ১০-১-৩৮

হে বীর, যে কেউই জন্মগ্রহণ করে, তার শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজই হোক বা একশো বৎসর পরেই হোক –প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। ১০-১-৩৮

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোহবশঃ।

দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ১০-১-৩৯

দেহের বিনাস উপস্থিত হলে জীব নিজ কর্ম অনুসারে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পূর্ব শরীরকে ত্যাগ করে, এ বিষয়ে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই, সে সম্পূর্ণরূপেই কর্মফলের অধীন। ১০-১-৩৯

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।

যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ॥ ১০-১-৪০

মানুষ যেমন চলার সময়ে একটি পা ঠিকমতো জমিতে রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে, অথবা জোঁক যেমন একটি তৃণ আশ্রয় করে পূর্বের তৃণটি পরিত্যাগ করে, সেইরকমেই জীবও নিজ কর্ম অনুসারে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পূর্বের শরীরটি ত্যাগ করে। ১০-১-৪০

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥ ১০-১-৪১

যেমন মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কোনো রাজার ঐশ্বর্য দেখে অথবা ইন্দ্রাদি দেবতার ঐশ্বর্যের কথা শুনে সেগুলি লাভ করবার তীব্র আকাজ্ঞাবশত তারই চিন্তায় মগ্ন হয়ে স্বপ্নে নিজেকে রাজা বা ইন্দ্ররূপে অনুভব করে এবং সেই সঙ্গে নিজের বাস্তব দরিদ্রাবস্থার কথা ভুলে যায়, এমনকি কখনো জাগরিত অবস্থাতেই মনে মনে ওইসকল কাম্য বিষয়ের কথা চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, তার স্থূল শরীরের বোধই থাকে না, ঠিক সেই রূপেই জীব কর্মকৃত কামনা এবং কামনাকৃত কর্মের বশে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় এবং নিজের পূর্বের শরীরের কথা বিস্মৃত হয়। ১০-১-৪১

> যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু। গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥ ১০-১-৪২

জীবের মন বহুবিধ বিকারের পুঞ্জস্বরূপ। দেহপরিত্যাগের সময়ে বহু পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মরাশি তথা প্রারব্ধ কর্মের বাসনাসমূহের বশবর্তী হয়ে জীব মায়ারচিত বহুবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহসমূহের মধ্যে যেটির চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়ে তাতে আত্মভাব আরোপ করে অর্থাৎ 'এইটিই আমি'–এরূপ বোধে আক্রান্ত হয়, তাকে সেই শরীর গ্রহণ করেই জন্মাতে হয়। ১০-১-৪২

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেম্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।

এবং স্বমায়ারচিতেম্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি॥ ১০-১-৪৩

যেমন বায়ুবেগে কম্পিত ঘটাদিস্থিত জল অথবা তেলে প্রতিবিম্বিত সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থকেও কম্পমান বলে মনে হয়, সেই রকমই নিজের মায়া দ্বারা রচিত শরীরসমূহে আসক্তির বশে জীব তাতেই অভিনিবেশ স্থাপন করে এবং মোহবশে তার গমনাগমনকে নিজের গমনাগমন বলে অনুভব করে। ১০-১-৪৩

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ। আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোপ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্॥ ১০-১-৪৪ এইজন্য যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে তার কখনোই পরের প্রতি দ্রোহ আচরণ করা উচিত নয়, কারণ জীব কর্মের অধীন এবং যে অপরের অনিষ্ট সাধন করে তাকে ইহজীবনে শত্রুর থেকে এবং জীবনান্তে পরলোকেও ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ১০-১-৪৪

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।

হন্তং নার্হসি কল্যাণীমিমাং তুং দীনবৎসলঃ॥ ১০-১-৪৫

কংস! এই দেবকী আপনার ছোট বোন, এখনও বালিকা-বয়সী এবং অনুকম্পাযোগ্যা। প্রকৃতপক্ষে এ আপনার কন্যাস্থানীয়া। নববিবাহের সকল মঙ্গলচিহ্ন এর দেহে বর্তমান। এই অবস্থায় আপনার মতো দীনবৎসল পুরুষের পক্ষে একে হত্যা করা কোনোমতেই উচিত নয়। ১০-১-৪৫

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোহপি দারুণঃ।

ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ॥ ১০-১-৪৬

শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন—পরীক্ষিৎ! এইভাবে বসুদেব কংসকে প্রশংসাদি সামনীতি এবং পারত্রিক-ভয় প্রদর্শনাদি ভেদনীতি প্রয়োগ করে বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই ক্রুর প্রকৃতির কংস তখন প্রকৃতপক্ষে রাক্ষসাচারেরই অনুগামী হয়ে গেছিল, সুতরাং সে তার ঘোর সংকল্প থেকে কোনোমতেই নিবৃত্ত হল না। ১০-১-৪৬

নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।

প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুমিদং তত্রাম্বপদ্যত॥ ১০-১-৪৭

দুষ্কর্মের প্রতি তার এই স্থির অবিচল আগ্রহ দেখে আনক-দুন্দুভি (বসুদেব) বুঝতে পারলেন যে, কোনোপ্রকারে উপস্থিত কালটুকু কাটিয়ে দেওয়াই হবে আশু কর্তব্য। তিনি মনে মনে এইরকম বিচার করলেন। ১০-১-৪৭

মৃত্যুর্দ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্বুদ্ধিবলোদয়ম্।

যদ্যসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোহস্তি দেহিনঃ॥ ১০-১-৪৮

নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত প্রয়োগ করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি রক্ষা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে প্রযত্ন-কারীর অন্তত কোনো দোষ হয় না। ১০-১-৪৮

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।

সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন মিয়েত চেৎ॥ ১০-১-৪৯

আপাতত আমি এই সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী কংসের হাতে নিজের পুত্র সমর্পণের প্রতিজ্ঞা করে এই হতভাগিনী দেবকীকে তো বাঁচাই! যদি অবশ্য আমার পুত্রেরা জন্মায় এবং তার আগে এই কংসই না মরে যায়। ১০-১-৪৯

বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।

উপস্থিতো নিবর্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ॥ ১০-১-৫০

তাছাড়া, উল্টোটাই যে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? আমার পুত্রই হয়তো একে মেরে ফেলবে। বিধাতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। মৃত্যু সম্মুখে এসেও ফিরে যেতে পারে, আবার ফিরে গিয়েও পুনরায় এসে উপস্থিত হতে পারে। ১০-১-৫০

অর্গ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়োরদৃষ্টতোহন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।

এবং হি জন্তোরপি দূর্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ॥ ১০-১-৫১

বনে আগুন লাগলে দেখা যায় অনেক সময় আগুনের প্রাদুর্ভাবস্থলের নিকটস্থ গাছও অক্ষত থেকে যায়, আবার অনেক দূরবর্তী গাছও দগ্ধ হয়ে যায়, এক্ষেত্রে কোন্ গাছটি পুড়বে অথবা পুড়বে না তার হেতুরূপ অদৃষ্ট ছাড়া অন্য কিছুতেই নির্দিষ্ট করা যায় না; ঠিক সেইরূপেই কোন্ প্রাণীর কোন্ শরীরটিকে কোন্ কারণে থাকবে অথবা ধ্বংস হবে, এ বিষয়ে কোনো নির্ণয়ে পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন। ১০-১-৫১ এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্। পূজয়মাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্॥ ১০-১-৫২

নিজ বুদ্ধি অনুসারে এইরকম বিচার করে বসুদেব সেই পাপী কংসকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন। ১০-১-৫২

প্রসন্নবদনাম্বোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্।

মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-১-৫৩

পরীক্ষিং! সেই নৃশংস ও নির্লজ্জ কংসের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করার সময় বসুদেব মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বাহ্যত মুখমণ্ডল প্রফুল্ল রেখে সহাস্যে এইরকম বলতে লাগলেন। ১০-১-৫৩

#### বসুদেব উবাচ

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ বাগাহাশরীরিণী।

পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেহস্যা যতন্তে ভয়মুখিতম্॥ ১০-১-৫৪

বসুদেব বললেন–হে সৌম্য! আকাশবাণী অনুসারে দেবকীর থেকে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় তার পুত্রদের থেকে। আমি তার পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পণ করব। ১০-১-৫৪

#### শ্ৰীশুক উবাচ

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।

বসুদেবোহপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্॥ ১০-১-৫৫

শ্রীশুকদেব বললেন–কংস জানত যে বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না। তাছাড়া তাঁর কথার সারবত্তাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই সে নিজ ভগিনীকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হল এবং বসুদেবও প্রীত হয়ে তার প্রশংসা করে নিজ গৃহে চলে এলেন। ১০-১-৫৫

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা।

পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্ট্রো কন্যাং চৈবানুবৎসরম্॥ ১০-১-৫৬

সতী-সাধ্বী দেবকীর দেহে সকল দেবতা বাস করতেন। যথাসময়ে তিনি প্রতিবৎসর একজন করে ক্রমে ক্রমে আট পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম দিলেন। ১০-১-৫৬

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।

অর্পয়ামাস কৃচ্ছেণ সোহনৃতাদতিবিহুলঃ॥ ১০-১-৫৭

তাঁর প্রথম পুত্রের নাম ছিল কীর্তিমান। জন্মের পরই বসুদেব তাকে কংসের হাতে সমর্পণ করলেন। তা করতে গিয়ে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা পাছে মিথ্যা হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি আরও বেশি ব্যাকুল ছিলেন। ১০-১-৫৭

কিং দুঃসহং ন সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।

কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥ ১০-১-৫৮

পরীক্ষিৎ! সত্যসন্ধ সাধুপুরুষেরা কোন্ কষ্টই বা সহ্য না করতে পারেন, জ্ঞানিগণ কীসেরই বা অপেক্ষা করেন, নীচ ব্যক্তিরা কোন্ নিন্দিত কাজই বা না করে থাকে, আর জিতেন্দ্রিয়, পরমেশ্বর সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তিগণ কী-ই বা ত্যাগ না করতে পারেন? ১০-১-৫৮

দৃষ্টা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।

কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-১-৫৯

কংস বসুদেবের (নজ পুত্রের জীবন ও মৃত্যু তথা সুখ ও দুঃখে) সেই সমভাব ও সত্যনিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে সহাস্যে তাঁকে বলল। ১০-১-৫৯ প্রতিযাতু কুমারোহয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্। অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্যুত্যুর্মে বিহিতঃ কিল॥ ১০-১-৬০

তোমাদের অষ্টম পুত্র থেকেই আমার মৃত্যু হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং এই পুত্রটির থেকে আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই শিশু তার নিজের গৃহে ফিরে যাক। ১০-১-৬০

> তথেতি সুতমাদায় যথাবানকদুন্দুভিঃ। নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোহবিজিতাত্মনঃ॥ ১০-১-৬১

'তাই হোক' বলে বসুদেব তাঁর পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি কংসের বাক্যে খুব একটা আশ্বস্ত বোধ করলেন না, কারণ তিনি জানতেন কংস মূলত অসৎ প্রকৃতির এবং অব্যবস্থিতচিত্ত, যে কোনো মুহূর্তেই তার মতি-গতি পরিবর্তিত হতে পারে। ১০-১-৬১

নন্দাদ্যা যে ব্ৰজে গোপা যাশ্চামীষাং চ যোষিতঃ।

বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ॥ ১০-১-৬২

সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।

জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহ্রদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ॥ ১০-১-৬৩

এতৎ কংসায় ভগবাঞ্ছশংসাভ্যেত্য নারদঃ।

ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাং চ বধোদ্যমম্॥ ১০-১-৬৪

এদিকে ভগবান নারদ কংসের নিকটে এসে তাকে জানালেন যে, ব্রজে বসবাসকারী নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এবং তাঁদের স্ত্রীবৃন্দ, বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় যাদব, দেবকী প্রভৃতি যদুবংশীয় নারীগণ এবং নন্দ ও বসুদেব এই দুইজনেরই স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই দেবতা, যে যাদবগণ এইসময় কংসের অনুগত হয়ে আছেন তাঁরাও প্রায় সকলেই দেবতা। পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদের বধের জন্য দেবতারা যে উদ্যোগী হয়েছেন সেকথাও দেবর্ষি তাকে জানালেন। ১০-১-৬২-৬৩-৬৪

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি। দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং চ স্ববধং প্রতি॥ ১০-১-৬৫ দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে। জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া॥ ১০-১-৬৬

এই সংবাদ দিয়ে দেবর্ষি চলে গেলে কংস স্থির নিশ্চয় হল যে যদুবংশীয়েরা সকলেই দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুই তাকে বধ করবার জন্যে দেবকীর গর্ভে জন্ম নেবেন। এই কারণে সে দেবকী এবং বসুদেবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং তাঁদের এক-একটি পুত্র হওয়া মাত্র তাকে হত্যা করতে লাগল। তার মনে সর্বদাই এই শঙ্কা জাগরুক থাকত যে হয়তো ভগবান বিষ্ণুই এই বালকের রূপ ধারণ করে জন্ম নিয়েছেন। ১০-১-৬৫-৬৬

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা। ঘুন্তি হ্যসুতৃপো লুক্কা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি॥ ১০-১-৬৭

পরীক্ষিৎ! পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায় যে কেবলমাত্র নিজের প্রাণ, নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে মত্ত লোভী রাজা নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু তথা হিতৈষী আত্মীয়স্বজন—সবাইকেই হত্যা করে থাকে। ১০-১-৬৭

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।

মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত॥ ১০-১-৬৮

কংস জানত যে, সে পূর্বজন্মে কালনেমি নামে অসুর ছিল এবং বিষ্ণুই তাকে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং বিষ্ণু এদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এই আশঙ্কায় সে যদুবংশীয়দের সঙ্গে সর্বপ্রকার শত্রুতায় লিপ্ত হল। ১০-১-৬৮

#### উগ্রসেনং চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্। স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ॥ ১০-১-৬৯

যদু, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের অধিনায়ক তার নিজের পিতা উগ্রসেনকেও বন্দী করে সেই মহাবলশালী কংস নিজেই শূরসেন দেশ শাসন করতে লাগল। ১০-১-৬৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমে প্রথমো২ধ্যায়ঃ॥

### দ্বিতীয় অধ্যায়

## দেবকী-গর্ভে শ্রীভগবানের প্রবেশ এবং দেবগণ

# BANGL কর্তক পর্ভস্তৃতি BANGL শ্রীশুক উবাচ SHAN. COM

প্রলম্বকচাণ্রতৃণাবর্তমহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ॥ ১০-২-১
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ॥ ১০-২-২

শ্রীশুকদেব বললেন—কংস নিজেই অত্যন্ত বলশালী ছিলেন, তাছাড়া সে মগধরাজ জরাসন্ধেরও বিশেষ সাহায্য লাভ করেছিল। প্রলম্বাসুর, বকাসুর, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্টাসুর, দ্বিদি, পূতনা, কেশী, ধেনুক প্রভৃতিরা ছিল তার সহযোগী। বাণাসুর, ভৌমাসুর প্রভৃতি দৈত্যরাজগণও তার পক্ষে ছিল। এদের সকলের সহায়তায় সে যদুবংশীয়দের ধ্বংস সাধনে তৎপর হল। ১০-২-১-২

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্।

শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোসলানপি॥ ১০-২-৩

তার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে যাদবগণ তার রাজ্য ছেড়ে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কোসল প্রভৃতি দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। ১০-২-৩

একে তমনুরুদ্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে।
হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা॥ ১০-২-৪
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ॥ ১০-২-৫

তার জ্ঞাতিকুটুম্বদের মধ্যে অপর কেউ কেউ বাহ্যত তার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার কাছেই রয়ে গেল। কংস এক এক করে দেবকীর ছয়জন পুত্রকে হত্যা করলে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের অংশভূত শেষনাগ যাঁকে শ্রী অনন্তদেব বলেও অভিহিত করা হয় তিনি তাঁর সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হলেন। ভগবান শেষ আনন্দস্বরূপ, তাই তিনি গর্ভে আসাতে স্বাভাবিকভাবেই দেবকী আনন্দিতা হয়েছিলেন; কিন্তু কংস তো একেও হত্যা করবে, এই চিন্তায় তাঁর শোকও বাধা মানছিল না। ১০-২-৪-৫

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম।

যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ॥ ১০-২-৬

বিশ্বাত্মা ভগবান দেখলেন যে তাঁকেই যারা নিজেদের প্রভু তথা জীবনসর্বস্ব মনে করে সেই যদুবংশীয়গন কংসের উৎপীড়নে সন্ত্রস্তভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তখন তিনি নিজ যোগমায়াকে এইরূপ আদেশ করলেন। ১০-২-৬

> গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্। রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাহহস্তে নন্দগোকুলে। অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥ ১০-২-৭

দেবী! কল্যাণী। তুমি গোপবৃন্দ এবং গোধনে সুশোভিত ব্রজভূমিতে গমন করো। সেখানে গোপনায়ক নন্দের বাসভূমি গোকুলে বসুদেবের পত্নী রোহিণী আছেন। তাঁর অন্যান্য পত্নীরাও কংসের ভয়ে বিভিন্ন গুপ্তস্থানে অবস্থান করছেন। ১০-২-৭

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।

তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয়॥ ১০-২-৮

আমার যে অংশ 'শেষ'—নামে কথিত হয়ে থাকে তা এখন দেবকীর উদরে গর্ভরূপে স্থিত হয়েছে, তুমি তাকে সেখান থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করো। ১০-২-৮

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।

প্রাপ্স্যামি তুং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ ১০-২-৯

হে কল্যাণী! এরপর আমি আমার জ্ঞান-বলাদি দ্বারা সর্বাংশে পরিপূর্ণভাবে দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব এবং তুমিও নন্দরাজের পত্নী যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হবে। ১০-২-৯

> অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্রাং সর্বকামবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্॥ ১০-২-১০

তুমি সর্বলোকের সকল প্রার্থনাপূরণকারিণী বরদাদেবীরূপে মনুষ্যগণের পূজনীয়া হবে, তারা ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি পূজাসামগ্রীর দ্বারা তোমার আরাধনা করবে। ১০-২-১০

নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥ ১০-২-১১
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥ ১০-২-১২

পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে মানুষেরা তোমার পীঠাদি স্থাপন করবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি বহুবিধ নামে তোমার আবাহন করবে। ১০-২-১১-১২

গর্ভসংকর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সংকর্ষণং ভুবি।

রামেতি লোকরমণাদ্ বলং বলবদুচ্ছুয়াৎ॥ ১০-২-১৩

দেবকীর গর্ভ থেকে সংকর্ষণ বা আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকে 'শেষ' বা অনন্তদেবকে 'সংকর্ষণ' নামে, লোকরঞ্জন হেতু 'রাম' নামে এবং বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে 'বল' নামে অভিহিত করবে। ১০-২-১৩

সন্দিষ্টেবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।

প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ॥ ১০-২-১৪

ভগবান এইরূপ আদেশ দিলে, যোগমায়া 'আপনার যেরূপ আদেশ, তাই হবে'—এই কথা বলে তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে এলেন এবং যথানির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করলেন। ১০-২-১৪

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।

অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুঙ্বঃ॥ ১০-২-১৫

দেবী যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করলে পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে মনে করে, 'হায়! অভাগিনী দেবকীর এই গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল'—এই বলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। ১০-২-১৫

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ক্ষরঃ।

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১০-২-১৬

ভগবান বিশ্বাত্মা সর্বত্র সর্বরূপেই তিনি, সুতরাং তাঁর গমনাগমন বলে কিছু নেই। তবে তিনি বিশেষরূপে ভক্তদের অভয়দানকারী। তাই এখন তিনি তাঁর ভক্ত বসুদেবের হৃদয়ে সর্বকলায় পরিপূর্ণ নিজের সর্বৈশ্বর্যময় রূপে প্রকটিত হলেন। ১০-২-১৬

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।

দুরাসদোহতিদুর্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভুব হ॥ ১০-২-১৭

পরমপুরুষের সেই দিব্য জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করে বসুদেব নিজেও হয়ে উঠলেন পরম তেজস্বী, সূর্যের মতো দীপ্তিমান। কোনো প্রাণীর পক্ষেই তখন আর তাঁকে কোনোভাবে আয়ত্তে আনা বা পরাভূত করা, এমনকি তাঁর নিকটে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব ছিল না। ১০-২-১৭

ততো জগনাঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।

দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথা২২নন্দকরং মনস্তঃ॥ ১০-২-১৮

শ্রীভগবানের সেই জগন্মঙ্গল, সর্বাংশে পরিপূর্ণ পরম জ্যোতিকে বসুদেব যথাবিহিত দীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে দেবকীর মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। পূর্বদিক যেমন চন্দ্রদেবকে ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্বা দেবী দেবকীও তেমনই সর্বাত্মক তথা তাঁরও আত্মস্বরূপ সেই ভগবজ্যোতিকে নিজের শুদ্ধ মনের দ্বারা ধারণ করলেন। ১০-২-১৮

সা দেবকী সর্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।

ভোজেন্দ্রগেহেহগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী॥ ১০-২-১৯

এইভাবে সর্বজগতের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবান, দেবকী তাঁরও আশ্রয়স্থল হলেন। কিন্তু তখন তিনি কংসকারাগারে রুদ্ধা। ফলে তাঁর শোভা-দীপ্তি স্বভাবতই তত বেশি ব্যাপ্তি লাভ করেনি, যেমন ঘটাদির মধ্যে অবরুদ্ধ দীপশিখার আলো বেশিদূর প্রসারিত হতে পারে না। অথবা নিজের অধিগত বিদ্যা যে অপরকে দান করতে কুষ্ঠিত হয় সেইরূপ জ্ঞান-খল ব্যক্তির বিদ্যা বিস্তার লাভ করতে পারে না। ১০-২-১৯

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।

আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী॥ ১০-২-২০

শ্রীভগবান গর্ভে অবস্থান করায় স্বত-উৎসারিত আনন্দ দেবকীর আননমণ্ডলে পবিত্র স্মিতহাস্যে বিকশিত হয়ে থাকত, তাঁর দেহকান্তিতে কারাভবন উদ্ভাসিত হত। তাঁকে এইরূপ অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেখে কংস মনে মনে বলতে লাগল – এইবারে অবশ্যই আমার প্রাণহারী হরি এর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছে, কারণ পূর্বে এই দেবকী কখনোই এরূপ শ্রীময়ী ছিল না। ১০-২-২০

#### কিমদ্য তিম্মন্ করণীয়মাশু মে যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্। স্ত্রিয়াঃ স্বসূর্গুরুমত্যা বধোহয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ॥ ১০-২-২১

এখন এ বিষয়ে আমার আশু করণীয় কী? দেবকীকে হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ বীর পুরুষার্থ সাধনের প্রয়োজনেও নিজের পরাক্রমকে কলঙ্কিত করে না। একেতো এ স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত বোন, অদুপরি গর্ভবতী। একে হত্যা করলে আমার কীর্তি, লক্ষ্মী এবং আয়ু – সবই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই। ১০-২-২১

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো বর্তেত যোহত্যন্তনৃশংসিতেন। দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥ ১০-২-২২

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণিত নৃশংস আচরণ করে জীবনধারণ করে, সে তো জীবিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৃত। মৃত্যুর পরেও লোকে তাকে নিন্দা, শাপ-শাপান্ত করে থাকে। শুধু তাই নয়, পাপ-পথে দেহ-পোষণকারীর উপযুক্ত ঘোর নরকেও সে অতি অবশ্যই গমন করে। ১০-২-২২

ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ। আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ॥ ১০-২-২৩

কংস ইচ্ছা করলেই দেবকীকে হত্যা করতে পারত, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারই বা ছিল, কারণ সে-ই ছিল তখন মথুরাধিপতি। কিন্তু এই কাজের ঘোর নৃশংসতা চিন্তা করে সে নিজেই তা থেকে নিরস্ত হল। কিন্তু এখন থেকে ভগবানের প্রতি পরম শত্রুতার ভাব মনের মধ্যে পোষণ করে সে তাঁর জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। ১০-২-২৩

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্।

চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্মুয়ং জগৎ॥ ১০-২-২৪

সে ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া, চলা-ফেরা, সর্বদা সর্ব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মণ্ন হয়ে রইল। যে কোনো বিষয়ে তার ইন্দ্রিয় ধাবিত হত সবেতেই সে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া দেখত; এইভাবে ক্রমে ক্রমে সে ইন্দ্রিয়ের দারা ইন্দ্রিয়াধীশের অনুভবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, সর্ব জগৎ তার কাছে ভগবনায় হয়ে গেল। ১০-২-২৪

ব্রক্ষা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।

দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্ষণমৈড়য়ন্॥ ১০-২-২৫

পরীক্ষিং! ইতিমধ্যে ব্রহ্মা এবং মহাদেব সানুচর দেববৃন্দ এবং নারদাদি ঋষিগণকে সঙ্গে নিয়ে কংস-কারাগারে এসে উপস্থিত হলেন এবং সকলের সর্ব-অভিলাষ পূরণকারী শ্রীভগবানকে এইরূপে মধুর বাক্যে স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-২-২৫

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ১০-২-২৬

হে প্রভু! আপনি সত্যসংকল্প ; সত্যই আপনাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ সাধন। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা, প্রলয়ের পরবর্তী সময় এবং সংসারের স্থিতিকাল—এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পাঁচ দৃশ্যমান সত্যের কারণ তথা এগুলির মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিতও আপনিই। আপনি এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থস্বরূপ। মধুর সত্য বাক্য এবং সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তকও আপনি। ভগবন্! আপনিই সত্যস্বরূপ, আমরা আপনার শরণ নিলাম। ১০-২-২৬

একায়নোহসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।

সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥ ১০-২-২৭

এই যে সংসার–এটি এক সনাতন বৃক্ষ। প্রকৃতিই এর এক আশ্রয়। এই বৃক্ষের দুটি ফল–সুখ এবং দুঃখ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ–এই তিনগুণ এর তিনটি মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ–এই চতুর্বর্গ এর চার রসস্বরূপ। একে জানবার পাঁচটি প্রকার–চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহুা এবং ত্ক। এর ছয়টি স্বভাব—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র —এই সপ্ত ধাতু এই বৃক্ষের তৃক বা বল্কল। পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বৃদ্ধি ও অহংকার এর আটটি শাখা। মুখ প্রভৃতি নবদার বা নয় ইন্দ্রিয়বিবর এর নয়টি কোটরস্বরূপ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়—এই দশ বায়ু এর দশটি পত্র। এই সংসাররূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষীর নিবাস—জীব এবং ঈশ্বর। ১০-২-২৭

> ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ ১০-২-২৮

হে প্রভু, এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ একমাত্র আপনিই, আপনার মধ্যেই এর লয় হয় আবার আপনার অনুগ্রহেই এর রক্ষা বা স্থিতি হয়ে থাকে। যাদের চিত্ত আপনারই মায়ায় আচ্ছন্ন, তারাই উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্তারূপে ব্রক্ষাদি বিভিন্ন দেবতাকে দেখে বা স্বীকার করে, তত্তুজ্ঞানী ব্যক্তিরা কিন্তু সেরূপ দেখেন না অর্থাৎ বহু-রূপের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় আপনাকেই দর্শন করেন। ১০-২-২৮

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।

সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ১০-২-২৯

আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। চরাচর জগতের কল্যাণের জন্যই আপনি বার বার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনার সেই সব রূপ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধি সত্ত্বময় এবং সাধুপুরুষদের সুখাবহ হলেও অধার্মিক দুরাত্মাদের পক্ষে অকল্যাণকর, তাদের পাপের দণ্ডদাতা। ১০-২-২৯

ত্বয্যসুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্লি সমাধিনাহহবেশিতচেতসৈকে।

ত্বৎ পাদপোতেন মহৎ কৃতেন কুৰ্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥ ১০-২-৩০

হে কমলনয়ন! হে করুণাঘনদৃষ্টি! সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে সমাধিযোগে চিত্ত নিবিষ্ট করে তার সাহায্যে আপনার চরণতরী আশ্রয় করে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ভবসমুদ্রকে গোবৎসখুরবর্তস্বরূপ বিবেচনা করে অনায়াসে পার হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল থেকেই মহাত্মাগণ তো ভবসমুদ্র উত্তরণের এই উপায়ই অবলম্বন করে এসেছেন, এছাড়া তো দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। ১০-২-৩০
স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদশ্রসৌহ্বদাঃ।

ভবৎ পদাস্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥ ১০-২-৩১

হে পরমপ্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মন্! আপনার ভক্তবৃন্দ তো নিখিল জগতের অকপট পরম বান্ধব, যথার্থ হিতৈষী; এইজন্যই তাঁরা স্বয়ং এই ভয়ংকর দুস্তর সংসার-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হলেও অন্যদের কথা বিস্মৃত হন না, তাদের কল্যাণের জন্য আপনার চরণ-কমল-তরী ইহলোকে স্থাপিত করে যান। বস্তুত এই নিষ্কারণ করুণাপ্রবাহের মূল আপনিই, সজ্জনগণের প্রতি আপনার অসীম কৃপা, তাদের পক্ষে আপনি মূর্তিমান করুণাবিগ্রহ। ১০-২-৩১

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুশ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ১০-২-৩২

হে পদাপলাশলোচন, অপর যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের মুক্তপুরুষ বলে মিথ্যা গর্বে মন্ত হয়ে থাকে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশত যাদের বুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হয়নি, তারা যদি বহুবিধ কষ্টসাধ্য তপস্যা তথা কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উচ্চস্তরেও আরোহণ করে, তথাপি তাদের সেই উন্নতি স্থায়ী হয় না, অনতিবিলম্বেই তাদের পতন হয়। ১০-২-৩২

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কুচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহ্রদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥ ১০-২-৩৩

কিন্তু, হে মাধব, যারা এই ধরণের কোনো অভিমানের বশবর্তী না হয়ে, কেবলমাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হয়ে আপনারই জন হয়ে যায়, তাদের কখনোই আর সাধনপথ থেকে পতন বা বিচ্যুতি ঘটে না, কারণ তাদের আপনিই সর্বতোভাবে রক্ষা করে থাকেন। আর তারই ফলে, হে প্রভু, সমস্ত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে, যেন বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তির সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের মাথায় পা রেখে, তাদের পদদলিত করে তারা নির্ভয়ে বিচরণ করে। ১০-২-৩৩

#### সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ১০-২-৩৪

আপনি সংসারের স্থিতির জন্য সকল দেহীর পক্ষে পরম মঙ্গলময় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন দিব্য কল্যাণবিগ্রহ ধারণ করেন। আপনার এই রূপ-প্রকাশের ফলেই আপনার ভক্তগণ বেদ, কর্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা এবং সমাধির দ্বারা আপনার আরাধনা করে থাকেন; অন্যথায় কোনো অবলম্বন ব্যতিরেকে তারা কীভাবে কীসের আরাধনা করতে সমর্থ হতেন? ১০-২-৩৪

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্। গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥ ১০-২-৩৫

হে বিধাতা! আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নিজ রূপ প্রকাশিত না হলে অজ্ঞান এবং তার থেকে উৎপন্ন ভেদভাবের নাশক অপরোক্ষ জ্ঞানও হতে পারত না। জগতে দৃশ্যমান গুণত্রয় আপনারই এবং আপনার দ্বারাই এরা প্রকাশিত হচ্ছে —এ কথা সত্য। কিন্তু এই গুণগুলির প্রকাশক বৃত্তিসমূহের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানই মাত্র হতে পারে, প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। ১০-২-৩৫

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।

মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥ ১০-২-৩৬

মন এবং বাক্যের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানমাত্র হতে পারে, কারণ আপনি তাদের অধিগম্য নন বরং তাদের সাক্ষী। এইজন্যই গুণ, জন্ম ও কর্মের দ্বারা আপনার নাম এবং রূপের নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তথাপি, হে প্রভু, আপনার ভক্তগণ তো উপাসনা আদি ক্রিয়া-যোগসমূহের দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার করেই থাকেন। ১০-২-৩৬

শৃথন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।

ক্রিয়াসু যস্ত্রচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥ ১০-২-৩৭

যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং ধ্যান করেন আর আপনার চরণকমলের সেবায় নিজের চিত্তকে সর্বদা নিবিষ্ট রাখেন, এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। ১০-২-৩৭

দিষ্ট্যা হরে২স্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারো২পনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।

দিষ্ট্যাঙ্কিতাং তৃৎ পদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাং চ তবানুকম্পিতাম্॥ ১০-২-৩৮

সর্বদুঃখহারী হে ভগবন্, আপনিই সকলের প্রভু। এই পৃথিবী যা প্রকৃতপক্ষে আপনারই চরণকমলস্বরূপ, তার মহাসৌভাগ্যবশে তারই বুকে এখন আপনি অবতীর্ণ হওয়ায় তার ভার অপনীত হল। আমাদেরও সৌভাগ্যের অন্ত নেই, কারণ আমরা এবার এই পৃথিবীর মাটিকে আপনার মঙ্গললক্ষণযুক্ত পদচিহ্নে অঙ্কিত দেখব এবং সেই সঙ্গে স্বর্গলোককেও আপনার করুণালাভে ধন্য হতে দেখব। ১০-২-৩৮

ন তেহভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।

ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয়ভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ১০-২-৩৯

হে প্রভু, আপনি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার এরূপ জন্মপরিগ্রহের কারণ একমাত্র লীলা-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয় বলেই আমরা মনে করি, কারণ আপনি সকলের অভয় আশ্রয়, দ্বৈতভাব লেশবর্জিত সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ, এবং এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অবিদ্যার প্রভাবে আপনাতে আরোপিত হয় মাত্র। ১০-২-৩৯

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।

ত্বং পাসি নম্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে॥ ১০-২-৪০

প্রভূ! আপনি পূর্বেও বহুবার মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রাম), বিপ্র (পরশুরাম), বিবুধ (বামন) প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের তথা ত্রিভুবনের রক্ষাবিধান করেছেন, সেইরূপ এইবারও আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুকুলতিলক, আপনাকে প্রণাম। ১০-২-৪০

#### দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ। মা ভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্যোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥ ১০-২-৪১

হে মাতঃ! অশেষ সৌভাগ্যবশে আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবান সর্বকলায় পরিপূর্ণরূপে আপনার গর্ভে আগমন করেছেন। আপনি কংসের ভয়ে বিচলিত হবেন না। তার মৃত্যু সন্নিকট। আপনার এই পুত্র যদুবংশীয়দের রক্ষা করবে। ১০-২-৪১

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্ট্য় পুরুষং যদ্রপমনিদং যথা। ব্রক্ষেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্॥ ১০-২-৪২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে দেবকী-গর্ভস্থিত পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্তুতি করলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ 'এইরকম'—এভাবে নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা সম্ভব নয়, সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে বোঝে বা বর্ণনা করে। যাই হোক, এরপর ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে সম্মুখে রেখে দেবতারা স্বর্গে প্রতিগমন করলেন। ১০-২-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে পূর্বার্ধে গর্ভগতবিষ্ণোর্বক্ষাদিকৃতস্তুতির্নাম দ্বিতীয়য়োহধ্যায়ঃ॥

# BANGLA তৃতীয় অধ্যায় AN.COM

# ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

#### শ্রীশুক উবাচ

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ প্রমশোভনঃ।

যহ্যোবাজনজন্মুর্ক্ষং শান্তর্কগ্রহতারকম্॥ ১০-৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এরপর সর্বগুণযুক্ত পরম রমণীয় কাল আবির্ভূত হল। শ্রীভগবানের জন্ম-নক্ষত্র রোহিণীর উদয়ে আকাশের অপর সব নক্ষত্র-গ্রহ জ্যোতিষ্কাদি শান্তভাব ধারণ করল। ১০-৩-১

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্।

মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা॥ ১০-৩-২

দিক্সমূহ স্বচ্ছ, প্রসন্ন হয়ে উঠল। নির্মল আকাশে তারকাদির জ্যোতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। পৃথিবীর নগর, গ্রাম, ব্রজ, খনি আদি আকরস্থান –সবই মঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ১০-৩-২

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।

দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥ ১০-৩-৩

নদীসমূহের জল নির্মল হয়ে উঠল। রাত্রিকালেও সরোবরসমূহে পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। বনভূমিতে বৃক্ষরাজি বিবিধজাতীয় পুষ্পে সুশোভিত এবং পক্ষীদের কলকূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল। ১০-৩-৩ ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্ত্রত্র সমিন্ধত॥ ১০-৩-৪

সেই সময় পবিত্র, সুখস্পর্শ, পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণ প্রবাহিত হতে লাগল। ব্রাহ্মণগণের যে হোমাগ্নি কংসের অত্যাচারে নির্বাপিত হয়ে গেছিল, সেগুলিও আপনা থেকেই পুনরায় প্রজুলিত হয়ে উঠল। ১০-৩-৪

মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুত্থাম্। জায়মানেহজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দভয়ো দিবি॥ ১০-৩-৫

সাধু ও সৎপুরুষগণ চিরকালই অসুরদের প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধী। এখন সহসাই তাঁদের মন অপূর্ব প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। জন্মরহিত সেই ভগবানের জন্ম-পরিগ্রহণের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে স্বর্গে দেব-দুন্দুভি বেজে উঠল। ১০-৩-৫

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।

বিদ্যাধর্যশ্চ নন্তুরপ্সরোভিঃ সমং তদা॥ ১০-৩-৬

কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান করতে লাগল, সিদ্ধ এবং চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন, বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল। ১০-৩-৬

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।

মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্॥ ১০-৩-৭

দেবতাগণ এবং সকল মুনি-ঋষি আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। জলভারবাহী নবীন মেঘমণ্ডলী সমুদ্রের সমীপে গিয়ে মন্দমন্দ গর্জন করতে লাগল। ১০-৩-৭

নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ ১০-৩-৮

জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে যিনি মুক্তি দান করেন সেই জনার্দনের আবির্ভাবের সময়টি ছিল নিশীথকাল। চতুর্দিক তখন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই সময়েই সর্বপ্রাণীর হৃদয়গুহাশায়ী ভগবান বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হতে প্রকাশিত হলেন, প্রাচী (পূর্ব) দিকের ক্রোড়ে যেন ষোলো কলায় পরিপূর্ণ চাঁদের উদয় হল। ১০-৩-৮

তম্ভুতং বালকমমুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।

শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥ ১০-৩-৯

মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।

উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥ ১০-৩-১০

বসুদেব দেখলেন, তাঁর সম্মুখে এক অদ্ভূত বালক আবির্ভূত। তাঁর নেত্র পদ্মপলাশের মতো রক্তাভ এবং বিশাল, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্রন, গদা এবং পদ্ম, বক্ষঃস্থলে শোভন শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি, ঘন-মেঘসদৃশ শ্যামলসুন্দর দেহে পীতাম্বরের শোভা, বহুমূল্য বৈদূর্য্যমণিখচিত কিরীট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত কুটিল কুন্তলরাজি, কটিদেশে কাঞ্চী, বাহুসমূহে অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলংকারের দ্যুতি। সেই বালকের সর্বাঙ্গ থেকেই এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ১০-৩-৯-১০

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবমন্ত্রমোহস্পৃশন্ মুদা দ্বিজেভ্যোহযুতমাপ্লতো গবাম্॥ ১০-৩-১১

স্বয়ং শ্রীভগবানই এইভাবে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন দেখে প্রথমত বসুদেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না, সেই সঙ্গেই গভীর আনন্দে তাঁর নয়ন দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হর্ষোল্লাসে অভিভূত চিত্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের ঔৎসুক্যে সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে মনে মনে দশ সহস্র গাভী দানের সংকল্প করলেন। ১০-৩-১১

> অথৈনমস্তৌদবধার্য পূরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ। স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥ ১০-৩-১২

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতে সূতিকাগৃহটি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরীক্ষিৎ! বসুদেবের তখন এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে ইনিই পরমপুরুষ এবং ভগবানের প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁর মনের সমস্ত ভয় নিমেষেই বিদূরিত হয়ে গেছিল। তিনি বুদ্ধিকে সংহত করে অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তবে রত হলেন। ১০-৩-১২

#### বসুদেব উবাচ

বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক॥ ১০-৩-১৩

বসুদেব বললেন–আপনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ; কেবল অনুভব এবং আনন্দই আপনার স্বরূপ। আমি জানি সেই সর্ববুদ্ধির দ্রষ্টা সাক্ষীচৈতন্যরূপী আপনাকেই অসীম সৌভাগ্যবশে বিগ্রহরূপে সম্মুখে আবির্ভূত দেখছি। ১০-৩-১৩

> স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু তুং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ১০-৩-১৪

আপনিই আদিতে নিজের প্রকৃতি থেকে এই ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি করেছেন এবং তদনন্তর তারই মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও প্রবিষ্টরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন। ১০-৩-১৪

যথেমেথবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্যাঃ পৃথগভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি॥ ১০-৩-১৫
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেথনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানতান্ন তেষামিথ সম্ভবঃ॥ ১০-৩-১৬

যেমন, মহত্তত্ত্বাদি কারণতত্ত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক পৃথক থাকে ততক্ষণ তাদের শক্তিও পৃথক পৃথকভাবেই অবস্থান করে, যখন তারা ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ বিকারের সঙ্গে মিলিত হয় তখনই তারা এই ব্রক্ষাণ্ডকে সৃষ্টি করে এবং উৎপন্ন সেই সৃষ্টির ভিতরে অনুপ্রবিষ্টরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হল তারা কোনো পদার্থের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয় না, কারণ তাদের দ্বারা উৎপন্ন সকল বস্তুর মধ্যেই তারা প্রথম থেকেই বিদ্যমান থাকে। ১০-৩-১৫-১৬

> এবং ভবান বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈগুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ। অনাবৃতত্বাদ্ বহিরন্তরং ন তে সর্বস্য সর্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥ ১০-৩-১৭

অনুরূপভাবে, বুদ্ধির দ্বারা কেবল গুণসমূহের লক্ষণেরই অনুমান করা যায় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কেবল গুণময় বিষয়-সকলেরই গ্রহণ হয়ে থাকে, যদিও আপনি সেগুলির মধ্যে বর্তমান তথাপি সেই গুণসমূহের গ্রহণের দ্বারা আপনার গ্রহণ হয় না। কারণ আপনি সর্বস্বরূপ, সকলের অন্তর্যামী এবং পরমার্থ সত্য, আত্মস্বরূপ। গুণের আবরণে আপনি আবৃত হন না; সুতরাং আপনার ভিতর বা বাহির বলেও কিছু নেই। কাজেই আপনি কীসের ভিতরে প্রবিষ্ট হবেন? ১০-৩-১৭

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোহবুধঃ। বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যুগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্॥ ১০-৩-১৮ যে ব্যক্তি নিজের এই দৃশ্য গুণসমূহকে নিজের থেকে পৃথক অস্তিত্বান বলে মনে করে সে বস্তুত জ্ঞানহীন। কারণ যথাযথ বিচারে এই দেহ-গোহাদি পদার্থ কেবল বাগ্-বিলাস ভিন্ন কিছুই নয় বলেই প্রমাণিত হয়। বিচারের দ্বারা যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, উপরস্তু যা বাধিত হয়ে যায়, তাকে সত্য বলে গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলে স্বীকার করা যায় না। ১০-৩-১৮

ত্বতোহস্য জনুষ্ঠিতিসংযমান্ বিভো বদস্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ। তুয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে তুদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ॥ ১০-৩-১৯

প্রভু! বলা হয়ে থাকে যে আপনি স্বয়ং সকলপ্রকার ক্রিয়া, গুণ এবং বিকাররহিত হলেও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আপনার থেকেই হয়ে থাকে। পরমৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপী আপনাতে এই উক্তি অসংগত হয় না, কারণ তিনগুণের আশ্রয় আপনিই, এইজন্য সেই গুণগুলির কার্যাদি আপনাতেই আরোপিত হয়। ১০-৩-১৯

স তৃং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ১০-৩-২০

আপনি এই তিন লোকের রক্ষার নিমিত্ত নিজের মায়ায় সত্ত্বময় শুকুবর্ণ, সৃষ্টির জন্য রজঃপ্রধান রক্তবর্ণ এবং প্রলয়কালে তমোগুণ প্রধান কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে থাকেন। ১০-৩-২০

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষুর্গৃহেহবতীর্ণোহসি মমাখিলেশ্বর।

রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈর্নির্ব্যহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥ ১০-৩-২১

প্রভু, আপনি সর্বশক্তিমান, সকলের ঈশ্বর। এই জগতের রক্ষার জন্যই আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে এই পৃথিবীতে রাজা বা শাসক নামধারী বহুসংখ্যক অসুরদলপতি নিজেদের অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেছে, আপনি তাদের নিঃশেষে সংহার করবেন। ১০-৩-২১

> অয়ং তৃসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুতাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর। স তেহবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুতাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥ ১০-৩-২২

হে দেবদেব! এই মহাদুর্বৃত্ত কংস আমাদের গৃহে আপনি অবতীর্ণ হবেন শুনে আপনার পূর্বে জাত আমাদের সব কটি সন্তানকেই বধ করেছে। আপনার জন্ম নেবার কথা নিজের কর্মচারীদের কাছে শুনতে পেলে সে এখনই উদ্যত-অস্ত্রে এখানে ছুটে আসবে। ১০-৩-২২

#### শ্রীশুক উবাচ

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্। দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ ভীতা শুচিস্মিতা॥ ১০-৩-২৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! এদিকে দেবকী দেখলেন, তাঁর নবজাত পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। প্রথমত কংসের কথা ভেবে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হলেও পরক্ষণেই ভক্তিভাবের উদ্রেকে তা তিরোহিত হল, একটি দিব্য পবিত্র হাস্য রেখা তাঁর মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল—তিনি ভগবানের স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-৩-২৩

#### দেবক্যুবাচ

রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতিনির্গুণং নির্বিকারম্। সন্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স তৃং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ১০-৩-২৪

মাতা দেবকী বলতে লাগলেন—বেদসমূহে যাঁকে অব্যক্ত, সর্বকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ন্তণ, নির্বিকার, সন্তামাত্র, নির্বিশেষ বা অনিবর্চনীয় এবং নিদ্রিয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আপনিই সেই সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় করণের প্রকাশক, অধ্যাত্মপ্রদীপস্বরূপ। ১০-৩-২৪

#### নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে মহাভূতেম্বাদিভূতং গতেমু। ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥ ১০-৩-২৫

দুই পরার্ধরূপ ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসানে যখন কালশক্তির প্রভাবে সর্বলোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পঞ্চ মহাভূত অহংকারে, অহংকার মহন্তত্ত্বে এবং মহন্তত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে লীল হয়ে যায়, সেই সময়ে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট বা শেষরূপে বর্তমান থাকেন –এইজন্য আপনার নামান্তর শেষ। ১০-৩-২৫

যোহয়ং কালস্তস্য তেহব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্। নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ১০-৩-২৬

হে অব্যক্তরূপী প্রকৃতির একমাত্র বান্ধবস্বরূপ প্রভু! এই যে নিমেষ থেকে শুরু করে বৎসর পর্যন্ত নানা বিভাগে বিভক্ত অসীম মহাকাল, যার প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্ব সচল রয়েছে, তাও আপনার লীলামাত্র। আমি সেই সর্বশক্তিমান অশেষ কল্যাণগুণের আকর আপনার শরণ নিলাম। ১০-৩-২৬

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। তুৎপাদাব্ধং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥ ১০-৩-২৭

প্রভূ! মরণশীল মানুষ মৃত্যুরূপী করাল সর্পের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে লোকে-লোকান্তরে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু কোথাও সে নির্ভয় আশ্রয় লাভ করেতে পারে না, ফলে স্বস্তি বা শান্তি পায় না। কিন্তু আজ সে বিনা চেষ্টায় অকল্পনীয় কোনো মহাভাগ্যবশে আপনার চরণপঙ্কজের অভয় আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিতহাদয়ে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে, মৃত্যুই বরং তার ভয়ে দূরে পলায়ন করছে। ১০-৩-২৭

স তুং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্মস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।

রূপং চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্য্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ॥ ১০-৩-২৮

আপনি ভক্তভয়হারী, অপরপক্ষে আমরা এই দুষ্ট কংসের ভয়ে নিতান্ত সন্ত্রস্ত, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এই চতুর্ভুজ দিব্য রূপ ধ্যানের বিষয়, যাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র রক্তমাংসের শরীরের প্রতিই নিবদ্ধ, সেইসব জড়বাদী দেহাভিমানী ব্যক্তিদের সম্মুখে আপনার এই রূপ প্রকাশ করবেন না। ১০-৩-২৮

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্দিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ ১০-৩-২৯

হে মধুসূদন! আমার গর্ভে আপনি জন্ম নিয়েছেন, এই সংবাদ যেন এই পাপিষ্ঠ কংস না জানতে পারে। আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। আপনার সুরক্ষার কথা ভেবে আমি কংসের ভয়ে দিশাহারা বোধ করছি। ১০-৩-২৯

উপসংহর বিশ্বাত্ময়দো রূপমলৌকিকম্।

শঙ্খচক্রগদাপদাশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥ ১০-৩-৩০

হে বিশ্মাত্মা স্বরূপ ভগবন্! আপনার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শোভার আধার অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ আপনি প্রতিসংহৃত করুন। ১০-৩-৩০

> বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্। বিভর্তি সোহয়ং মম গর্ভগোহভূদহো নূলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥ ১০-৩-৩১

দেহধারী মানুষ মাত্রই যেমন নিজ শরীর অবকাশ বা শূন্যস্থানরূপে বিরাজমান আকাশকে ধারণ করে থাকে, সেই রকমেই প্রলয়কালে এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনি নিজ শরীরে ধারণ করেন। সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা আপনি আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এই ঘটনা আপনার অদ্ভূত মানুষী লীলা ছাড়া আর কী? ১০-৩-৩১

#### শ্রীভগবানুবাচ

ত্বমেব পূর্বসর্গেহভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়স্ভুবে সতি।

তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকলামঃ॥ ১০-৩-৩২

শ্রীভগবান বললেন—দেবী! স্বায়স্তুব মন্বন্তরে তোমাদের প্রথম জন্মে এই বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতিরূপে এবং তুমি পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তোমরা উভয়েই ছিলে একান্তরূপে পবিত্র চরিত্র, বিশুদ্ধহৃদয়। ১০-৩-৩২

যুবাং বৈ ব্রহ্মণা২২দিষ্টো প্রজাসর্গে যদা ততঃ।

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে প্রমং তপঃ॥ ১০-৩-৩৩

ভগবান ব্রহ্মা তোমাদের প্রজা-সৃষ্টির আদেশ দিলে তোমরা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে। ১০-৩-৩৩

বর্ষবাতাতপহিমঘর্মকালগুণাননু।

সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধৃতমনোমলৌ॥ ১০-৩-৩৪

বর্ষা, বায়ু, ঘর্ম, শীত, উষ্ণতা ইত্যাদি বিভিন্ন কালের গুণসমূহ সহ্য করে প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে তোমাদের মানসিক মলসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে গেছিল। ১০-৩-৩৪

শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।

মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ॥ ১০-৩-৩৫

কখনো শুষ্ক পত্র আহার করে, কখনো বা কেবল বায়ুভুক হয়ে তপস্যা করতে করতে তোমাদের চিত্তে প্রশান্তি জন্মেছিল। আমার নিকট হতেই অভীষ্ট লাভের আশায় এইভাবে তোমরা আমার আরাধনায় নিরত ছিলে। ১০-৩-৩৫

এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্।

দিব্যবর্ষসহস্ত্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ॥ ১০-৩-৩৬

আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এইপ্রকার পরম দুষ্কর কঠিন তপশ্চর্যায় তোমাদের বারো হাজার দিব্য বৎসর কেটে গেছিল। ১০-৩-৩৬

তদা বাং পরিতুষ্টোহহমমুনা বপুষানঘে।

তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ॥ ১০-৩-৩৭

প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।

ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ॥ ১০-৩-৩৮

অপাপবিদ্ধা দেবী! তোমরা দুজনে এইভাবে তপস্যা, শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ ভক্তিতে নিত্য নিরন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করায় তখন তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের অভিল্মিত বস্তু প্রদান করার ইচ্ছায় বরদরাজ-স্বরূপ আমি 'এই' রূপ ধারণ করেই তোমাদের সমুখে আবির্ভূত হয়েছিলাম। 'বর প্রার্থনা করো'—আমি এই কথা বললে তোমরা আমার মতো পুত্র প্রার্থনা করেছিলে। ১০-৩-৩৭-৩৮

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।

ন বব্রাথে২পবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া॥ ১০-৩-৩৯

তোমরা দুইজন সেইসময় পর্যন্ত কোনোরকম বিষয়সুখ ভোগ করনি এবং তোমাদের কোনো সন্তানও ছিল না। আমারই মায়ায় মোহিত হয়ে তোমরা আমার কাছে মোক্ষবর প্রার্থনা করনি। ১০-৩-৩৯

গতে ময়ি যুবাং লব্ধা বরং মৎসদৃশং সুতম্।

গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ॥ ১০-৩-৪০

'আমারই মতোন পুত্র লাভ করবে'—এই বর তোমরা প্রাপ্ত হলে এবং আমিও সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। এইভাবে সফল-মনোরথ হওয়ার পরেই তোমরা বিষয়সুখ উপভোগের দিকে মন দিয়েছিলে। ১০-৩-৪০

অদৃষ্ধান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্।

অহং সুতো বামভবং পৃশ্লিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ॥ ১০-৩-৪১

এদিকে আমিও জগৎ-সংসারে শীল-স্বভাব, ঔদার্য তথা অন্যান্য গুণে আমার সমান অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে নিজেই তোমাদের পুত্র হয়ে জন্ম নিলাম। সেই জন্মে আমি 'পৃশ্নি গর্ভ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম। ১০-৩-৪১

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।

উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥ ১০-৩-৪২

এর পরবর্তী জন্মে বসুদেব কশ্যপ এবং তুমি অদিতি নামে আবির্ভূত হয়েছিল। সেবারেও আমি তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম এবং আমার নাম ছিল উপেন্দ্র। খর্ব আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় আমার নামান্তর হয়েছিল বামন। ১০-৩-৪২

তৃতীয়েহস্মিন্ ভবেহহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্।

জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহ্নতং সতি॥ ১০-৩-৪৩

সতী দেবকী! তোমাদের এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই রূপেই আবার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্ম স্বীকার করলাম। আমার বাক্য সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে। ১০-৩-৪৩

এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্ জন্মস্মরণায় মে।

নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ ১০-৩-৪৪

আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা শ্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আমি তোমাদের এই রূপ দেখালাম। অন্যথায় সাধারণ মানুষ-শরীরবিশিষ্টরূপে প্রকটিত হলে তাকে দেখে আমার সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মাতে পারে না। ১০-৩-৪৪

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।

চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥ ১০-৩-৪৫

তোমরা দুজন আমার প্রতি পুত্র-ভাব এবং সেই সঙ্গে নিরন্তর ব্রহ্মবুদ্ধিও রাখবে। এইভাবে বাৎসল্য স্নেহ এবং নিত্য অনুচিন্তনের দ্বারা তোমরা আমার পরমপদ প্রাপ্ত হবে। ১০-৩-৪৫

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা২২সীদ্ধরিস্তৃষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।

পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥ ১০-৩-৪৬

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এই কথা বলে বিরত হলেন এবং নিজের যোগমায়া আশ্রয় করে পিতামাতার চোখের সম্মুখেই অবিলম্বে একটি সাধারণ মনুষ্য-শিশুর রূপ ধারণ করলেন। ১০-৩-৪৬

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।

যদা বহিৰ্গন্তমিয়েষ তৰ্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥ ১০-৩-৪৭

এরপরে ভগবানেরই প্রেরণায় বসুদেব নিজের সেই পুত্রকে গ্রহণ করে সূতিকা-গৃহ থেকে বহির্গত হতে উদ্ধত হলেন। ঠিক সেই সময়েই ভগবানের যোগমায়া, যিনি তাঁর আত্মশক্তি হওয়ার কারণে তাঁরই মতোন জন্মরহিত-নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন। ১০-৩-৪৭

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ববৃত্তিষু দাঃস্থেষু পৌরেম্বপি শায়িতেম্বথ।
দারস্ত সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎ কপাটায়সকীলশৃষ্পলৈঃ॥ ১০-৩-৪৮
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ শেষোহন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ॥ ১০-৩-৪৯

সেই যোগমায়াই দ্বারপাল এবং পুরবাসিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির চেতনা হরণ করে নিলেন, তারা সব অচেতন হয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল। অবশ্য সেই কারাগৃহের সমস্ত দরজাই বন্ধ ছিল, সেগুলির বড় বড় কপাট লোহার খিল এবং শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই গৃহ থেকে বহির্গত হওয়া বস্তুতই কঠিন ছিল, কিন্তু যেই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে সেগুলির নিকটে গেলেন, তৎক্ষণাৎ সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা হতেই দূর হয়ে যায়, সেই রকমেই সেই দরজাগুলি নিজে থেকেই উন্মুক্ত হয়ে গেল। সেই সময় মেঘ মৃদু-মন্দ গর্জনের সঙ্গে জলবর্ষণ করছিল, তাই অনন্তদেব (শেষনাগ) নিজের ফণা বিস্তার করে সেই জল নিবারণ করতে করতে বসুদেবের পশ্চাতে গমন করতে লাগলেন। ১০-৩-৪৮-৪৯

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা। ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ॥ ১০-৩-৫০

তখন বর্ষাকাল হওয়ায় ইন্দ্রদেব বহুল পরিমাণে বৃষ্টি সম্পাদন করার ফলে যমুনার জলরাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। যমভগিনী সেই যমুনা নদী তখন যেমন গভীর তেমনই প্রবল বেগসম্পন্ন হয়ে অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে ফেনিল জলে শত শত ভয়ংকর আবর্তের সৃষ্টি করে উন্মন্ত গতিতে ছুটে চলেছিলেন। কিন্তু ভগবানকে তিনি স্বতই পথ ছেড়ে দিলেন, যেমন সীতাপতি রামচন্দ্রকে সমুদ্র নিজ বক্ষের উপরে পথ করে দিয়েছিলেন। ১০-৩-৫০

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া। সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎ সুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ॥ ১০-৩-৫১

বসুদেব নন্দরাজের ব্রজভূমিতে (গোকুলে) গিয়ে দেখলেন যে, গোপগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে অচেতনের মতো পড়ে রয়েছে। তিনি নিজের পুত্রটিকে মাতা যশোদার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে কারাগৃহে ফিরে এলেন। ১০-৩-৫১

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোহথ দারিকাম্।

প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ববদাবৃতঃ॥ ১০-৩-৫২

সেখানে এসে তিনি সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় শুইয়ে দিলেন এবং নিজের পায়ের লৌহশৃঙ্খল পুনরায় পরিধান করে পূর্বের মতো বন্দীরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। ১০-৩-৫২

যশোদা নন্দপত্নীং চ জাতং পরমবুধ্যত।

ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ ১০-৩-৫৩

এদিকে নন্দপত্নী যশোদাও তাঁর একটি সন্তান হয়েছে—এইমাত্র জেনেছিলেন, কিন্তু সেই সন্তান পুত্র না কন্যা—তা বিশেষভাবে বুঝতে পারেনিন। কারণ, প্রথমত তিনি প্রসব-যন্ত্রণায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং তাছাড়া যোগমায়াও তাঁর স্মৃতিশক্তি অপহরণ করে নিয়েছিলেন। ১০-৩-৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে কৃষ্ণজন্মনি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥

## চতুর্থ অধ্যায়

# কংসহস্ত-মুক্ত আকাশস্থ দেবী যোগমায়ার ভবিষ্যদ্বাণী

#### শ্রীশুক উবাচ

বহিরন্তঃপুরদারঃ সর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ।

ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুখিতাঃ॥ ১০-৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! বসুদেব ফিরে এলে সেই নগরীর বাইরের এবং ভিতরের সব দরজা নিজে থেকেই পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এরপর নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হল। ১০-৪-১

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।

আচখ্যর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে॥ ১০-৪-২

তারা দ্রুত ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তান হওয়ার সংবাদ জানাল। কংসও উদ্বেগাকুলচিত্তে এই বার্তারই প্রতীক্ষা করছিল। ১০-৪-২

স তল্পাৎ তূর্ণমুখায় কালোহয়মিতি বিহ্নলঃ।

সূতীগৃহমগাৎ তূৰ্ণং প্ৰস্থালন্ মুক্তমূৰ্ধজঃ॥ ১০-৪-৩

দারপালদের কথা শোনামাত্রই সে দ্রুত শয্যা ছেড়ে উঠে সূতিকাগৃহের দিকে সত্বর গতিতে রওনা হল। এই সন্তানই আমার কালস্বরূপ —এই চিন্তায় সে মানসিকভাবে এতটাই বিহুল হয়ে পড়েছিল যে, তার আচরণেও তা ধরা পড়ছিল। তার বিস্রস্ত কেশরাজি সুবিন্যস্ত করে নেওয়ারও অবকাশ সে পায়নি এবং চলার সময় প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাওয়ার ফলে বারে বারেই পতনোমুখ হতে হতেই সেই পথটুকু সে অতিক্রম করেছিল। ১০-৪-৩

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।

স্লুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি॥ ১০-৪-৪

সে কারাগৃহে উপস্থিত হলে সাধ্বী দেবকী দুঃখার্তচিত্তে করুণভাবে তাঁর ভ্রাতা সেই কংসকে বললেন –কল্যাণশীল ভ্রাতা! এই কন্যা তোমার পুত্রবধৃতুল্যা। বিশেষত এ স্ত্রীজাতীয়া, স্ত্রীহত্যা করা তোমার কখনোই উচিত নয়। ১০-৪-৪

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ।

ত্বয়া দৈবনিস্ষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম॥ ১০-৪-৫

ভ্রাতা! তুমি দৈবপ্রেরিত হয়ে আমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী অনেকগুলি সন্তান বিনষ্ট করেছ। এখন এই একটিই মাত্র আমার জীবিত সন্তান –এই কন্যা। দয়া করে এটিকে আমায় দান করো। ১০-৪-৫

নম্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।

দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্॥ ১০-৪-৬

আমি তো তোমারই ছোট বোন, এতগুলি সন্তান হারিয়ে দুঃখে-শোকে কাতর। তুমি আমার প্রিয় ক্ষমতাশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হতভাগিনী এই বোনের শেষ সন্তান এই কন্যাটিকে কেড়ে নিও না, দয়া করে একে ছেড়ে দাও। ১০-৪-৬

#### শ্রীশুক উবাচ

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ।

যাচিতস্তাং বিনির্ভৎর্স্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ॥ ১০-৪-৭

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! সেই সদ্যোজাত কন্যাটিকে নিজ ক্রোড়ে আচ্ছাদিত করে একান্ত কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে দেবকী এইভাবে তার প্রাণ ভিক্ষা করতে থাকলেও সেই নিষ্ঠুর ও ক্রুর কংসের মনে কোনোরকম দয়ার উদ্রেক তো হলই না, বরং সে দেবকীকে কর্কশবচনে তিরস্কার করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিল। ১০-৪-৭

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্।

অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহ্রদঃ॥ ১০-৪-৮

স্বার্থসিদ্ধি বা নিজের অভীষ্ট পূরণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় তার মন থেকে স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপেই উৎখাত হয়ে গেছিল। নিজের বোনের সেই নবজাত কন্যাটির পা-দুটি ধরে সে তাকে এক পাথরের ওপরে সজোরে আছাড় মারল। ১০-৪-৮

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।

অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা॥ ১০-৪-৯

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছোট বোনরূপে জন্ম নেওয়া সেই কন্যাটি তো সাধারণ কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং দেবী যোগমায়া। তিনি কংসের হাত থেকে তৎক্ষণাৎ উর্ধেব উঠে গিয়ে শূন্যে তাঁর মহীয়সী দেবীরূপ ধারণ করে অষ্টভূজে আট রকমের অস্ত্রধারণ করে শোভমানা হলেন। ১০-৪-৯

দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা। ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা॥ ১০-৪-১০

তিনি দিব্য মাল্য, বস্ত্র, চন্দন ও রত্নালংকারসমূহে ভূষিত ছিলেন, তাঁর আট হাতে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম (ঢাল), তরবারি, শঙ্খ, চক্র এবং গদা এই আট অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। ১০-৪-১০

সিদ্ধচারণগন্ধবৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ।

উপাহ্নতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ॥ ১০-৪-১১

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর এবং নাগগণ বহুবিধ পূজা উপচার নিয়ে তাঁর স্তবগান করছিল। এইরূপে দর্শন দিয়ে সেই দেবী কংসকে এইকথা বললেন। ১০-৪-১১

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।

যত্র কু বা পূর্বশক্রমা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥ ১০-৪-১২

আরে মূর্খ! আমাকে মেরে তোর কী লাভ হবে? তোর পূর্বজন্মের শত্রু তোকে বধ করবার জন্য কোথাও না কোথাও জন্ম নিয়েছেন। তুই আর বৃথা নিরাপরাধ শিশুদের হত্যা করিস না। ১০-৪-১২

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।

বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বহুব হ॥ ১০-৪-১৩

ভগবতী যোগমায়া কংসকে এইকথা বলে অন্তর্হিত হলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। ১০-৪-১৩

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ প্রমবিশ্মিতঃ।

দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশিতোহব্রবীৎ॥ ১০-৪-১৪

দেবীর বচন শুনে কংস যারপরনাই বিস্মিত হল এবং দেবকী ও বসুদেবকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল। ১০-৪-১৪

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপানা।

পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ॥ ১০-৪-১৫

বোন এবং ভগ্নীপতি আমার; হায়! রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তানকেই বধ করে, তেমনই পাপাত্মা আমি তোমাদের এতগুলি পুত্রকে হত্যা করেছি। ধিক্ আমাকে। ১০-৪-১৫

স তৃহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।

কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মাহেব মৃতঃ শ্বসন্॥ ১০-৪-১৬

দুর্বুদ্ধি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, তার প্রভাবে আমি দয়া-মায়া তো বিসর্জন দিয়েইছি, নিজের আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী বন্ধুদেরও ত্যাগ করেছি। জানি না, কোন্ ভয়ংকর নরকে আমার গতি হবে। বস্তুত, আমি তো এখনই ব্রহ্মঘাতীর তুল্য জীবিত হয়েও মৃত। ১০-৪-১৬

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলম্।

যদিশ্রস্তাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবাঞ্ছিশূন্॥ ১০-৪-১৭

মানুষই যে কেবল মিথ্যা বলে তা তো নয়, আমি তো দেখছি, বিধাতাও মিথ্যা বলেন। তারও ওপর বিশ্বাস করে আমি নিজের বোনের শিশু-সন্তানদের হত্যা করেছি। হায়, কী ভয়ংকর পাপই না আমি করেছি। ১০-৪-১৭

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতস্তুজঃ।

জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে॥ ১০-৪-১৮

তোমরা দুজনেই মহাপ্রাণ, পুত্রদের জন্য শোকগ্রস্ত হয়ো না। তারা নিজেদের কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করেছে। জীবমাত্রই প্রারব্ধের অধীন, কাজেই সবাই সর্বদা একসঙ্গে থাকতে পারে না। ১০-৪-১৮

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপয়ান্তি চ।

নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্যেতি যথৈব ভূঃ॥ ১০-৪-১৯

মাটির জিনিস যেমন তৈরি হয় আবার ভেঙেও যায়, কিন্তু তাতে মাটির কোনো বিকার হয় না, সেইরকমই শরীরের সৃষ্টি বা ধ্বংসে আত্মা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না। ১০-৪-১৯

যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ।

দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে॥ ১০-৪-২০

যাদের এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়নি, তারা এই শরীরকেই আত্মা বলে ধারণা করে। এরই নাম বিপরীত বুদ্ধি বা অজ্ঞান। এরই কারণে জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে, আর যতদিন এই অজ্ঞান দূর না হয়, ততদিন সুখ-দুঃখরূপ এই সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না। ১০-৪-২০

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।

মানুশোচ যতঃ সর্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেহবশঃ॥ ১০-৪-২১

স্নেহের বোন আমার! তোমার পুত্রেরা আমার হাতে মারা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি তাদের জন্য শোক কোরো না। কারণ, সকল প্রাণীকেই বিবশভাবে পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। ১০-৪-২১

যাবদ্ধতোহশ্মি হন্তাশ্মীত্যাত্মানং মন্যতেহস্বদৃক্।

তাবত্তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥ ১০-৪-২২

আত্মস্বরূপ না জেনে জীব যতদিন পর্যন্ত 'আমি হত্যা করি' বা 'আমি নিহত হই'—এইরকম ধারণা করে চলে, ততকাল সে শরীরের জন্ম বা মৃত্যুকে নিজের ওপর আরোপ করে বাধ্য-বাধক ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে অপরকে দুঃখ দেয় এবং নিজেও দুঃখ ভোগ করে। ১০-৪-২২

#### ক্ষমধ্বং মম দৌরাঅ্য়ং সাধবো দীনবৎসলাঃ। ইত্যুক্তাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ॥ ১০-৪-২৩

তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ করেছি, দুরাত্মার মতো ব্যবহার করেছি, তবুও তোমরা তা ক্ষমা করো, কারণ, তোমরা দুজনেই পরম সজ্জন এবং দীনবৎসল। এইকথা বলতে বলতে কংস দেবকী এবং বসুদেবের পা জড়িয়ে ধরল। চোখের জলে তখন তার মুখ ভেসে যাচ্ছিল। ১০-৪-২৩

মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা। দেবকীং বসুদেবং চ দর্শয়ন্নাঅসৌহৃদম্॥ ১০-৪-২৪

দেবী যোগমায়ার কথায় বিশ্বাস করে কংস এইভাবে দেবকী ও বসুদেবের প্রতি নিজের স্নেহ তথা স্বজন-বাৎসল্য প্রকাশ করে তাঁদের শৃঙ্খল মোচন করল। ১০-৪-২৪

> ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা রোষং চ দেবকী। ব্যস্জদ্ বসুদেব\*চ প্রহস্য তমুবাচ হ॥ ১০-৪-২৫

দেবকী যখন দেখলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কংস তার কাজের জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত এবং দুঃখিত, তখন তিনিও তাকে ক্ষমা করলেন। তার পূর্বকৃত অপরাধসমূহ তিনি এবং বসুদেব আর মনে রাখতে চাইলেন না, এবং বসুদেব স্মিতমুখে কংসকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। ১০-৪-২৫

এবমেতনাহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্।

অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ॥ ১০-৪-২৬

মহাভাগ কংস! আপনি যা বললেন তা যথার্থই বটে। অজ্ঞানের ফলেই জীবের দেহাদিতে 'অহং বুদ্ধি' জিন্মিয়ে থাকে, আর তার থেকেই আপন-পর ভেদবোধের উৎপত্তি হয়। ১০-৪-২৬

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ।

মিথো ঘুন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগদৃশঃ॥ ১০-৪-২৭

এই ভেদ দৃষ্টির ফলেই প্রাণিগণ শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এই সত্য অনুধাবন করতে পারে না যে সব কিছুর প্রেরণকর্তা স্বয়ং ভগবানই এক ভাব বা পদার্থের দ্বারা অপর ভাব বা পদার্থের বিনাশ ঘটাচ্ছেন। ১০-৪-২৭

#### শ্রীশুক উবাচ

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ।

দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোহবিশদ্ গৃহম্॥ ১০-৪-২৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! বসুদেব এবং দেবকী এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে অকপটভাবে কংসের সঙ্গে কথা বললে সেও তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে চলে গেল। ১০-৪-২৮

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহুয় মন্ত্রিণঃ।

তেভ্য আচষ্ট তৎ সৰ্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া॥ ১০-৪-২৯

সেই রাত্রি অতীত হলে কংস নিজের মন্ত্রীদের আহ্বান করে, যোগমায়া যা বলেছিলেন, সব কথাই জানাল। ১০-৪-২৯

আকর্ণ্য ভর্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।

দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ॥ ১০-৪-৩০

কংসের মন্ত্রীরা নীতিশাস্ত্রে খুব নিপুণ ছিল না। দৈত্য হিসাবে তারা স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এখন নিজেদের প্রভু কংসের কথা শুনে তারা দেবতাদের প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কংসকে বলতে লাগল। ১০-৪-৩০

এবং চেত্তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।

অনির্দশান্ নির্দশাং\*চ হনিষ্যামোহদ্য বৈ শিশূন্॥ ১০-৪-৩১

ভোজরাজ! যদি এইরকম হয়, তাহলে আমরা আজই নগর, গ্রাম, ব্রজভূমি এবং অন্যান্য স্থানে দশদিনের কিছু বেশি বা কম বয়সের যত শিশু আছে সবাইকে হত্যা করব। ১০-৪-৩১

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব॥ ১০-৪-৩২

যুদ্ধভীরু দেবতারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেই বা কী করবে? তারা তো ধনুকের টংকার শব্দেই চিরকাল ভয়ে ভয়ে থাকে। ১০-৪-৩২

অস্যতন্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।

জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ॥ ১০-৪-৩৩

যুদ্ধে আপনি প্রবলবিক্রমে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে আপনার শরজালে আহত দেবতারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেছিল। ১০-৪-৩৩

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।

মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ॥ ১০-৪-৩৪

কোনো কোনো দেবতা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার সামনে দীনভাবে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ বা নিজেদের কেশ বন্ধন মোচন করে মুক্ত কচ্ছ হয়ে, আমরা ভীত, রক্ষা করুন আমাদের –বলে আপনারই শরণ নিয়েছিল। ১০-৪-৩৪

ন তুং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্।

হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ॥ ১০-৪-৩৫

আপনি তো কখনোই যারা যুদ্ধকালে অস্ত্র বিস্মৃত হয়েছে, যারা কোনো কারণে যুদ্ধে বিমুখ বা অন্যমনস্ক হয়েছে, যাদের ধনু ছিন্ন হয়েছে অথবা যারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে সেই সব শত্রুকে বধ করেন না। ১০-৪-৩৫

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।

রহোজুষা কিং হরিণা শস্তুনা বা বনৌকসা।

কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা॥ ১০-৪-৩৬

দেবতারা তো সেখানেই বীরত্ব প্রদর্শন করে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো অশান্তিই নেই; রণভূমির বাইরেই তারা বড় বড় কথা বলে! এদের থেকে, অথবা গোপনবাসী বিষ্ণু, বনবাসী মহাদেব, অল্পবীর্য ইন্দ্র কিংবা তপস্যারত ব্রহ্মার থেকেই বা আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? ১০-৪-৩৬

তথাপি দেবাঃ সাপত্যান্নোপেক্ষা ইতি মন্মহে।

ততস্তমূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্ণাস্মাননুব্রতান্॥ ১০-৪-৩৭

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের মতে, দেবতাদের উপেক্ষা করাও উচিত হবে না, কারণ তারা তো আমাদের শত্রুই। কাজেই তাদের একেবারে সমূলে উৎখাত করে ফেলার জন্য আপনি আমাদের, যে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনারই অনুগত –নিয়োগ করুন। ১০-৪-৩৭

যথা২২ময়ো২ঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।

যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥ ১০-৪-৩৮

শরীর কোনো রোগ হলে যদি শুরুতেই তার চিকিৎসা না করে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে সেই রোগ ক্রমে দৃঢ়মূল হয়ে এমন স্তরে চলে যায় যে, তখন তা চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে পড়ে; অথবা, ইন্দ্রিয়গুলি সম্পর্কেও যদি প্রথমত উপেক্ষা দেখানো যায়, অর্থাৎ সেগুলিকে সংযত রাখার কোনো চেষ্টা না করা হয়, তাহলে পরে আর কোনোমতেই সেগুলিকে দমন করা যায় না; ঠিক এইরকমই শক্রকে যদি প্রথমত উপেক্ষা করা হয় এবং তার ফলে সে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মূল দৃঢ় করে ফেলতে পারে, তাহলে পরে তাকে বিচলিত বা পরাজিত করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১০-৪-৩৮

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।

তস্য চ ব্রহ্ম গোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ১০-৪-৩৯

দেবতাদের মূল হল বিষ্ণু, আর যেখানে সনাতন ধর্ম সেখানেই তার নিবাস। সনাতন ধর্মের মূল হল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। ১০-৪-৩৯

তস্মাৎ সৰ্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।

তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ॥ ১০-৪-৪০

সুতরাং হে ভোগরাজ! আমরা ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ, তপস্বী, যাজ্ঞিক এবং ঘৃতাদি যজ্ঞীয় হবিঃপদার্থের উৎপত্তির মূল উৎসম্বরূপ গোসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করব। ১০-৪-৪০

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।

শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনঃ॥ ১০-৪-৪১

ব্রাক্ষণ, গো, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ – এইগুলি হল বিষ্ণুর শরীর। ১০-৪-৪১

স হি সর্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ।

তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ।

অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্॥ ১০-৪-৪২

সেই বিষ্ণুই হল সমস্ত দেবতার অধিপতি এবং অসুরদ্বেষীদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু সে অত্যন্ত গোপন কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকে। মহাদেব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতারই সেই হল প্রকৃত মূলস্বরূপ। তাকে ধ্বংস করার যথার্থ উপায় হল ঋষিদের প্রতি হিংসা-আচরণ, ছলে-বলে-কৌশলে ধার্মিক সজ্জনদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি সাধন। ১০-৪-৪২

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্মতিঃ।

ব্রক্ষহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোহসুরঃ॥ ১০-৪-৪৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিং! এমনিতেই কংসের বুদ্ধি ছিল উন্মার্গগামী, তার ওপর তার এমনই সব মন্ত্রী জুটেছিল, যারা ছিল তার চাইতেও বেশি দুর্মতিপরায়ণ, দুরাত্মা। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কালপাশে আবদ্ধ সেই অসুর কংস ব্রহ্মহিংসা বা ব্রাহ্মণদের হত্যা করাই সমুচিত কর্তব্য বলে নির্ধারণ করল। ১০-৪-৪৩

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।

কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশং॥ ১০-৪-৪৪

তখন সে হিংসামূলক কাজেই যাদের অভিক্রচি এবং যারা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারে, এমন দানবদের দিকে দিকে সাধু-সজ্জনগণের ওপর অত্যাচার করার জন্য প্রেরণ করে নিজ গৃহে ফিরে এল। ১০-৪-৪৪

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।

সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ॥ ১০-৪-৪৫

সেই সব দানবদের স্বভাব ছিল রজোগুণসম্পন্ন এবং তাদের বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের উচিত-অনুচিত বোধও নষ্ট হয়ে গেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন তাদের মৃত্যু ছিল সন্নিকট, তারই আকর্ষণে ধাবিত হয়েই যেন তারা সৎ-পুরুষগণের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করতে লাগল। ১০-৪-৪৫

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ। হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১০-৪-৪৬

পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি পূজনীয় সাধুপুরুষকে অসম্মান করে, তার আয়ু, সম্পদ, কীর্তি, ধর্ম, ইহলোক-পরলোক, বৈষয়িক সুখ-সম্ভোগ এবং সর্ববিধ কল্যাণই বিনষ্ট হয়ে যায়। ১০-৪-৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥

### পঞ্চম অধ্যায়

# ত্যাকুলে শ্রীভগবানের জন্ম-মহোৎসব শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহুয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥ ১০-৫-১
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা॥ ১০-৫-২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! নন্দ-মহারাজ স্বভাবতই উদার এবং মহাপ্রাণ ছিলেন, বিশেষত এখন পুত্র জন্মানোয় তাঁর হৃদয় আনন্দের আতিশয্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল। তিনি মঙ্গলপ্নানে পবিত্র এবং রমণীয় বস্ত্রালংকারাদিতে সজ্জিত হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের দ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্বক পুত্রের জাতকর্ম এবং সেইসঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণেরও যথাবিধি পূজা সম্পাদন করালেন। ১০-৫-১-২

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।

তিলাদ্রীন সপ্ত রত্নৌঘশাতকৌস্ভাম্বরাবৃতান্॥ ১০-৫-৩

স্বর্ণাদি নির্মিত অলংকারে সজ্জিত দুই নিযুত গাভী এবং মণি-রত্নাদি এবং স্বর্ণের অম্বর দ্বারা আচ্ছাদিত সাতটি তিলাদ্রিও তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন। ১০-৫-৩

> কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া। শুধ্যন্তি দানৈঃ সম্ভষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মা২২ত্মবিদ্যয়া॥ ১০-৫-৪

কালের দ্বারা, স্নানের দ্বারা, প্রক্ষালনের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং সন্তোষের দ্বারা দ্রব্য এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়ে থাকে। ১০-৫-৪

#### সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।

গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ॥ ১০-৫-৫

তখন ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং বন্দীগণ শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন এবং স্তুতিবাচন করছিলেন, গায়কেরা গান করছিল, মুহুর্মুহু ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাজছিল। ১০-৫-৫

ব্রজঃ সম্মৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।

চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্টেলপল্লবতোরণৈঃ॥ ১০-৫-৬

ব্রজভূমির সমস্ত গৃহের দ্বারদেশ, প্রাঙ্গণ, অভ্যন্তরভাগ সুপরিষ্কৃত এবং গন্ধবারি দ্বারা সিক্ত করা হয়েছিল, বিভিন্নস্থানে চিত্র-বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা, পুষ্পমালা, বস্ত্রখণ্ড এবং পল্লবসমূহে শোভিত তোরণ নির্মিত হয়েছিল। ১০-৫-৬

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলর্ম্বিতাঃ।

বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ॥ ১০-৫-৭

গাভী, বৃষ এবং বৎসগুলির শরীরে হরিদ্রাযুক্ত তৈলের প্রলেপ দিয়ে চিত্রিত করে গৈরিক ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমালায়, বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র এবং সোনার হারে তাদের সজ্জিত করা হয়েছিল। ১০-৫-৭

মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।

গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ॥ ১০-৫-৮

মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপবৃন্দও এই উপলক্ষ্যে বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার, কঞ্চুক এবং উষ্ণীষে সজ্জিত হয়ে এবং হাতে বহুবিধ উপহার দ্রব্য

নিয়ে নন্দরাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। ১০-৫-৮

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্। আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ॥ ১০-৫-৯

যশোদার পুত্র জন্মানোর সংবাদ শুনে গোপীরাও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরাও সুন্দর বস্ত্র, অলংকার, অঙ্গরাগ তথা অঞ্জন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন দ্রব্যের সাহায্যে নিজেদের পরিপাটিরূপে সজ্জিত করে তুললেন। ১০-৫-৯

নবকুষ্কুমকিঞ্জন্ধুখপঙ্কজভূতয়ঃ।

বলিভিস্তুরিতং জগাঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ॥ ১০-৫-১০

তাঁদের পদ্মের মতো সুন্দর মুখে কুঙ্কুমের প্রসাধন পরাগ কেশরের শোভা ধারণ করেছিল। শ্রোণীভারে সাধারণভাবে অলসগমনা হলেও এখন তাঁরা নানাবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে দ্রুতবেগে গমন করতে থাকায় তাদের বক্ষদেশে কম্পন লক্ষ করা যাচ্ছিল। ১০-৫-১০

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যশ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।

নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজুর্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ॥ ১০-৫-১১

সেই গোপরমণীদের কর্ণে ছিল উজ্জ্বল মণিময় কর্ণভূষণ, কণ্ঠে স্বর্ণপদক, হস্তে স্বর্ণবলয়, পরিধানে বিবিধবর্ণের বসন। দ্রুত গমন হেতু পথের মধ্যে তাদের কবরী থেকে ফুল খসে পড়ছিল এবং কুণ্ডল, হার ও বক্ষোদেশ আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে নন্দালয়ে গমন-সময়ে তাদের ব্যস্ততা ও ঔৎসুক্যজনিত অধীরতাই এক মনোহর শোভা সৃষ্টি করেছিল। ১০-৫-১১

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে।

হরিদ্রাচূর্ণতৈলাড়িঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জণ্ডঃ॥ ১০-৫-১২

সখানে গিয়ে তাঁরা নবজাত শিশুকে 'চিরজীবী হও', 'ভগবান, একে রক্ষা করো'—ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করলেন এবং উপস্থিত লোকজনকে হলুদ-তেল মিশ্রিত জলের ছিটা দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলগান করতে লাগলেন। ১০-৫-১২

#### অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে। কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেহনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে॥ ১০-৫-১৩

যিনি সমগ্র জগৎ-সংসারের একমাত্র প্রভু, যাঁর ঐশ্বর্য-মাধুর্য-বাৎসল্যাদি কল্যাণগুণসমূহেরও কোনো অবধি নেই, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজের ব্রজভূমিতে মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হলে তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে সেখানে বিচিত্র মহোৎসব আরম্ভ হল। দিকে দিকে বেজে উঠল বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, তার মঙ্গলশব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আকাশ। ১০-৫-১৩

> গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতামুভিঃ। আসিঞ্চন্ডো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥ ১০-৫-১৪

আনন্দমত্ত গোপেরা পরস্পরকে দই, দুধ, ঘি এবং জলের দ্বারা সিক্ত করতে লাগলেন, ননীদ্বারা একে অপরকে লিপ্ত করে পরস্পরকে ফেলে দিতে লাগলেন। ১০-৫-১৪

> নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোহলঙ্কারগোধনম্। সূতমাগধবন্দিভ্যো যেহন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ॥ ১০-৫-১৫ তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজ্য়ৎ। বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ॥ ১০-৫-১৬

উদারচেতা নন্দ সেই উৎসবমন্ত গোপকুলকে প্রচুর বস্ত্র, আভরণ এবং গোধন দানে প্রীত করলেন। সূত, মাগধ, বন্দী তথা অপরাপর যে সব ব্যক্তি নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, সেই শিল্পীদেরও তাদের প্রার্থিত বস্তু অকৃপণভাবে প্রদান করে যথাযোগ্য সমাদর করলেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি-সম্পাদন এবং নিজের নবজাত পুত্রের মঙ্গল ও অভ্যুদয় ভিন্ন তাঁর মনে অন্য কোনো কামনাই ছিল না, তাই অকাতরে সর্ব বস্তু প্রদান করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১০-৫-১৫-১৬

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।

ব্যচরদ্ দিব্যবাসঃস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা॥ ১০-৫-১৭

মহাভাগ্যবতী দেবী রোহিণীও নন্দরাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হয়ে দিব্য বস্ত্র, মাল্য ও কণ্ঠাভরণাদি অলংকার ধারণ করে গৃহকর্ত্রীর মতো সমাগত স্ত্রীজনের অভ্যর্থনাদি কর্মে ব্যাপৃত হয়ে সেই উৎসবগৃহের সর্বত্র বিচরণ করছিলেন। ১০-৫-১৭

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।

হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নপ॥ ১০-৫-১৮

মহারাজ, সেইদিন থেকে শ্রীনন্দের ব্রজভূমি সর্বপ্রকার ঋদ্ধি-সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল তথা নিজের স্বাভাবিক গুণসমূহ—এই উভয়বিধ কারণেই তা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর বিহারস্থানে পরিণত হল। ১০-৫-১৮

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।

নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্ব।। ১০-৫-১৯

হে কুরুকুলতিলক! এর কিছুদিন পর নন্দ মহারাজ গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কয়েকজন গোপের ওপর ন্যস্ত করে নিজে কংসের বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গেলেন। ১০-৫-১৯

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।

জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্॥ ১০-৫-২০

বসুদেব যখন জানতে পারলেন যে তাঁর ভ্রাতা নন্দ মথুরায় এসে কংসের কর মিটিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য, নন্দ যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে গেলেন। ১০-৫-২০

#### তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।

প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সম্বজে প্রেমবিহুলঃ॥ ১০-৫-২১

অপ্রত্যাশিতভাবে বসুদেবের দর্শন লাভ করে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষের অভিঘাতে নন্দের প্রতিক্রিয়া হল, হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেলে মৃত শরীরের যেমন অবস্থা হয়, সেইরকম। আনন্দবিহ্বল নন্দ দ্রুত আসন ছেড়ে উঠে প্রীতিভরে তাঁর সেই প্রিয়তম বন্ধুকে দুই বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ১০-৫-২১

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্টানাময়মাদৃতঃ।

প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে॥ ১০-৫-২২

পরম সমাদর ও সম্মানের সঙ্গে বসুদেবকে অভ্যর্থনা করে নন্দ তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দান করলে তিনিও তাঁকে কুশল প্রশ্নাদি করে সুখে আসনে উপবেশন করলেন। তবে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বুঝতেই পারছেন যে, পিতা হিসাবে তাঁর চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই নিজের দুই পুত্র বলরাম এবং কৃষ্ণের সম্পর্কে উৎসুক ছিল, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার জন্য নন্দকে বলতে লাগলেন। ১০-৫-২২

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।

প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত॥ ১০-৫-২৩

সবুদেব বললেন—ভাই! এ অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, তোমার একটি সন্তান লাভ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতকাল পর্যন্ত তোমার কোনো সন্তান না হওয়ায় এবং তোমার বয়সও যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তবত তুমিও সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলে। ১০-৫-২৩

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেহস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ।

উপলব্ধো ভবানদ্য দুৰ্লভং প্ৰিয়দৰ্শনম্॥ ১০-৫-২৪

আর এও পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমাকে আমি আবার দেখতে পেলাম। আমার তো মনে হচ্ছে যেন এই জন্মেই আজ আমার পুনর্জন্ম হল। এই সংসার চক্রের গতি তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, সেইজন্যই প্রিয়জনের দর্শন লাভ এখানে একান্তই দুর্লভ। ১০-৫-২৪

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্।

ওঘেন ব্যহ্যমানানাং প্লবানাং স্ত্রোতসো যথা॥ ১০-৫-২৫

নদীর স্রোতে ভেসে চলা পদার্থসমূহ যেমন দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনই একান্ত কাম্য হলেও বন্ধুবান্ধন-প্রিয়জনদের একত্রে বসবাসও সম্ভব হয় না–কারণ সকলের কর্ম তো একরকম নয়। ১০-৫-২৫

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্যমুতৃণবীরুধম্।

বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে তুং সুহৃদ্বৃতঃ॥ ১০-৫-২৬

যাইহোক, ইদানীং তুমি আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে যে মহাবনে বাস করছ, সেটি পশুদের পক্ষে হিতকর এবং রোগাদির প্রকোপ থেকে মুক্ত তো? সেখানে জল-তৃণ-লতাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তো? ১০-৫-২৬

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্বজে।

তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ॥ ১০-৫-২৭

আর ভাই! আমার পুত্রটি (বলদেব) তার মার সঙ্গে তোমার কাছে ব্রজভূমিতেই তো আছে। তুমি আর যশোদাই তো তাকে লালন-পালন করছ, কাজেই সে নিশ্চয়ই তোমাকে পিতার মতো জ্ঞান করে। সে ভালো আছে তো? ১০-৫-২৭

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহ্রদো হ্যনুভাবিতঃ।

ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোহর্থায় কল্পতে॥ ১০-৫-২৮

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই যে ত্রিবর্গের সেবন পুরুষের জন্য শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে, তা কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য প্রযুক্ত হবে—এটাই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট। তারাই যদি কষ্ট পায়, তাহলে সেই ত্রিবর্গলাভ বৃথা, সকলকে বঞ্চিত করে আত্মসুখবিধানের নাম 'পুরুষার্থ' হতেই পারে না। ১০-৫-২৮

#### নন্দ উবাচ

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ। একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা॥ ১০-৫-২৯

নন্দ বললেন—ভাই বসুদেব! কী আর বলব? দেবকীর গর্ভজাত তোমার এতগুলি পুত্রকে কংস নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। শেষপর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ যে কন্যা সন্তানটি অবশিষ্ট ছিল, সেও তো স্বর্গে চলে গেছে! ১০-৫-২৯

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥ ১০-৫-৩০

অদৃষ্টকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই, মানুষের সুখ-দুঃখ সব কিছুই তো অদৃষ্টের অধীন! অদৃষ্টই জীবের শেষ গতি। যে এইভাবে অদৃষ্টকেই জীবনের উত্থান-পতন, অভাবিত সুখ-দুঃখাদির প্রকৃত হেতু বলে জানে, সে আর এসবের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় না। ১০-৫-৩০

### বসুদেব উবাচ

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ং চ বঃ।

নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে॥ ১০-৫-৩১

বসুদেব বললেন—যাই হোক, ভাই, তোমার তো রাজা কংসকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গেছে, আমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎও হল। এখন আর তোমার এখানে বেশিদিন থাকার দরকার নেই, কারণ আজকাল গোকুলে নানারকম উৎপাত শুরু হয়েছে। ১০-৫-৩১

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তান্তে শৌরিণা যযুঃ। অনোভিরনডুদ্যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্॥ ১০-৫-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন–বসুদেব এই কথা বললে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ তাঁর অনুমতি নিয়ে বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করে গোকুলে প্রস্থান করলেন। ১০-৫-৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায়

## পূতনা উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্। হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ॥ ১০-৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পথে যেতে যেতে নন্দমহারাজ 'বসুদেবের কথা মিথ্যা হয় না'–এইরূপ চিন্তা করে ব্রজে উৎপাত ঘটার আশঙ্কায় চিন্তিত হলেন। তখন তিনি মনে মনে শ্রীহরির শরণ নিলেন, যেন সর্ববিপদহারী সেই ভগবানই তাঁর পুত্র-সহ গোকুলের সবাইকে রক্ষা করেন। ১০-৬-১

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশৃংশ্চচার নিঘুন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু॥ ১০-৬-২

এদিকে কংস ইতিমধ্যেই পূতনা নামে এক রাক্ষসীকে প্রেরণ করেছিল। এই ভয়ংকর স্বভাবের রাক্ষসীর কাজই ছিল শিশুদের হত্যা করা। কংসের আদেশে সে নগর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে শিশুদের হত্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ১০-৬-২

> ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু। কুর্বন্তি সাত্মতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥ ১০-৬-৩

মহারাজ! জানবেন, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন বা স্মরণ রাক্ষস-পিশাচাদি দুষ্ট শক্তির ভয় দূর করে, তাদের বিনাশ ঘটায়। সেইজন্য যেখানে মানুষ প্রতিদিন নিজেদের কাজের মধ্যে ওইসব বিষয়ে বিমুখ থাকে, কেবলমাত্র সেরূপ স্থানেই এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ১০-৬-৩

> সা খেচর্যেকদোপেত্য পূতনা নন্দগোকুলম্। যোষিত্বা মায়য়া২২ত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥ ১০-৬-৪

যাইহোক, সেই পূতনার আকাশপথে গমন এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা ছিল। সে একদিন এইভাবে নন্দরাজের গোকুলে এসে মায়াবলে এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করে সেখানে প্রবেশ করল। ১০-৬-৪

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।

সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্॥ ১০-৬-৫

বড়ই মনোহর রূপ সে ধারণ করেছিল। তার বেণীবন্ধে গ্রথিত ছিল মল্লিকা ফুল, পরিধানে সুদৃশ্য বস্ত্র, কানে কুণ্ডল দুলছিল আর তা থেকে আলোকছটা নির্গত হয়ে চূর্ণ অলকে বেষ্টিত তার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করছিল। তার নিতম্ব ও বক্ষ উন্নত এবং মধ্যদেশ ছিল কৃশ। ১০-৬-৫

বল্পুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অমংসতান্তোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্ট্রমিবাগতাং পতিম॥ ১০-৬-৬

মধুর হাসি ও কটাক্ষযুক্ত দৃষ্টিপাতে সে ব্রজবাসিগণের মন হরণ করছিল। হাতে পদ্ম নিয়ে সেই রূপবতী রমণীকে আসতে দেখে গোপীরা ভাবছিলেন বুঝি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই নিজের পতিকে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে এসেছেন। ১০-৬-৬

#### বালগ্রহস্তত্র বিচিম্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহে২সদন্তকম্। বালং প্রতিচ্ছন্ননিজারুতেজসং দদর্শ তল্পে২গ্লিমিবাহিতস্তসি॥ ১০-৬-৭

বালকদের ক্ষতিকারক দুষ্টগ্রহম্বরূপ সেই পূতনা শিশুদের অম্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নন্দরাজের গৃহে প্রবেশ করল। সেখানে সে বালক শ্রীকৃষ্ণকে শয্যায় শয়ান অবস্থায় দেখতে পেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের কালস্বরূপ। কিন্তু ভস্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মতো তখন তিনি নিজের প্রচণ্ড তেজ সামান্য মানব-শিশু-রূপের অন্তরালে গোপন করে রেখেছিলেন। ১০-৬-৭

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মাহহস নিমীলিতেক্ষণঃ। অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ॥ ১০-৬-৮

ভগবান তো সর্ব চরাচরের আত্মা-স্বরূপ, সুতরাং তিনি জেনেই ছিলেন যে, এই রমণী-রূপধারিণী প্রকৃতপক্ষে শিশু হত্যাকারী পূতনা-গ্রহ এবং তিনি নিজের নেত্রদ্বয় নিমীলিত করে ফেলেছিলেন। কোনো বুদ্ধিহীন অথবা ভ্রমপরবশ ব্যক্তি যেমন নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু ভেবে তুলে নেয়, সেইরকমই সেই পূতনা নিজের মৃত্যুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ক্রোড়ে তুলে নিল। ১০-৬-৮

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ। বরস্ত্রিয়ং তৎ প্রভয়া চ ধর্ষিতে নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্॥ ১০-৬-৯

কোশের ভিতরে প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ণধার অসির মতো পূতনা অন্তরে অতি কুটিল হলেও বাইরে সুমধুর ব্যবহার ও হাবভাব যেন কোনো অভিজাত বংশীয়া সুন্দরী নারীরূপে প্রতিভাত সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছিল এবং তার সেই মোহিনী সপ্রতিভতায় অভিভূত হয়েই যশোদা ও রোহিণী তাকে গৃহের ভিতরে আসতে দেখেও জিজ্ঞাসাবাদ বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। ১০-৬-৯

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্লণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।

গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোহপিবৎ॥ ১০-৬-১০

এদিকে সেই ভয়ংকরী রাক্ষসী পূতনা শিশু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের কোলে তুলে নিল এবং তাঁর মুখে নিজের স্তন দান করল। কোনো মতেই যা জীর্ণ হবার নয় এমন মারাত্মক বিষ পরিপূর্ণ তার সেই স্তন ভগবান রোষযুক্ত হয়ে দুহাতে সজোরে চেপে ধরে তার প্রাণের সাথে তার দুগ্ধ পান করতে লাগলেন। তিনি দুগ্ধ পান করলেন আর তাঁর সঙ্গী ক্রোধ তার প্রাণ শুষে নিতে লাগল। ১০-৬-১০

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্মণি।

বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুদোহ হ॥ ১০-৬-১১

তখন পূতনা তার প্রাণের আশ্রয়ভূত সমস্ত মর্মস্থানে অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠল –'ওরে ছাড়, ছাড়, আর না, আর না!' তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল, হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল। ১০-৬-১১

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা সাদ্রিমহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।

রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া॥ ১০-৬-১২

তার সেই প্রচণ্ড চিৎকার শব্দের অভিঘাতে সপর্বত পৃথিবী কাঁপতে লাগল, গ্রহসকল-সহ আকাশও বিচলিত হল, পাতাল এবং দিক্সমূহ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল এবং সেই শব্দকে বজ্রপাত শব্দ ভেবে অনেকেই ভূমিতলে পতিত হল। ১০-৬-১২

> নিশাচরীত্মং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি। প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্ত্রপ॥ ১০-৬-১৩

মহারাজ পরীক্ষিং! এইভাবে সেই নিশাচরী পূতনা স্তনপীড়নে নিতান্ত কাতর হয়ে নিজের প্রকৃতরূপ আর গোপন রাখতে পারল না, তার রাক্ষসীরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে প্রাণও বহির্গত হল, সে মুখব্যাদান করে এবং হাত-পা ছড়িয়ে বজ্রাহত বৃত্রের মতোন গোষ্ঠভূমিতে এসে পতিত হল। ১০-৬-১৩

পতমানোহপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যুত্যন্তরদ্রুমান্।

চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীত্তদঙ্কুতম্॥ ১০-৬-১৪

মহারাজ! পূতনার দেহ মাটিতে পড়ার সময়ে ছয় ক্রোশের মধ্যেকার সমস্ত গাছ ভেঙে ফেলল; এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। ১০-৬-১৪

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।

গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্ধজম্॥ ১০-৬-১৫

তার বিশাল দেহটি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর দর্শন; মুখে লাঙলের ঈষার মতো বড় বড় অতি ভয়াল দাঁত, নাসা গহুররন্ধ্র পর্বত গহুরের মতো বিশাল, স্তনদ্বয় ক্ষুদ্র পর্বতাকৃতি, পিঙ্গল বর্ণের চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাকে আরও ভীষণ লাগছিল। ১০-৬-১৫

অন্ধকৃপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।

বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্॥ ১০-৬-১৬

কোটর প্রবিষ্ট তার চোখ দুটি যেন গভীর অন্ধকৃপ, তার জঘন দেশ নদীর উঁচু দুরারোহ তটের মতো, দুই হাত, উরু এবং পা নদীর ওপরে রচিত সেতুর মতোন এবং উদর জলশূন্য হ্রদের মতো মনে হচ্ছিল। ১০-৬-১৬

সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।

পূর্বং তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৎকর্ণমস্তকাঃ॥ ১০-৬-১৭

পূতনার উৎকট চিৎকার শুনে পূর্বেই গোপ-গোপীগণের হৃৎপিণ্ড, কান এবং মাথা বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এখন তার সেই করাল শরীরটি দেখে তাঁরা যারপরনাই ভীত হয়ে পড়লেন। ১০-৬-১৭

বালং চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।

গোপ্যস্তুৰ্ণং সমভ্যেত্য জগৃহজাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১০-৬-১৮

এরপর গোপীরা দেখতে পেলেন সেই রাক্ষসীর বুকের ওপর বালক শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে খেলা করছেন, তখন তাঁরা ভয়ে এবং বিশ্বয়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুতপদে গিয়ে তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে আনলেন। ১০-৬-১৮

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ।

রক্ষাং বিদধিরে সম্যগগোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ॥ ১০-৬-১৯

তারপর যশোদা এবং রোহিণীর সঙ্গে তাঁরা গোপুচ্ছ-ভ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন আচারে বালক শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষা বিধান করলেন। ১০-৬-১৯

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্।

রক্ষাং চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ॥ ১০-৬-২০

প্রথমে তাঁরা তাঁকে গোমূত্রের দ্বারা স্নান করালেন, এরপর সর্ব অঙ্গে গো-রজ লেপন করলেন এবং তারপর তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নাম-সহ গোময়ের তিলক অঙ্কনের দ্বারা রক্ষা সম্পাদন করলেন। ১০-৬-২০

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।

ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত॥ ১০-৬-২১

পরে গোপীরা আচমন করে 'অজ' প্রভৃতি একাদশ বীজমন্ত্রের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করলেন এবং শিশু শ্রীকৃষ্ণেরও সর্বাঙ্গে বীজন্যাস করলেন। ১০-৬-২১

#### অব্যাদজোহঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোর যজ্ঞোহচ্যুতঃ কটিতটং হয়াস্যঃ। হুৎ কেশবস্তুদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্॥ ১০-৬-২২

'অজ' ভগবান তোমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, মণিমান্ জানুদ্বয়, যজ্ঞপুরুষ-উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিদেশ, হয়গ্রীব উদর, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, ইন কণ্ঠ, বিষ্ণু বাহুযুগল, উরুক্রমমুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন। ১০-৬-২২

চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ তৃৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ।

কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্যুপেন্দ্রস্তার্ক্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ॥ ১০-৬-২৩

চক্রী ভগবান তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্ভাগে, যথাক্রমে ধনু এবং অসি ধারণকারী ভগবান মধুসূদন এবং অর্জুন দুই পার্শে, শঙ্খধারী উরুগায় চার কোনে, তার্ক্ষ্য-বাহন উপেন্দ্র উর্ধ্বদেশে, হলধর ভূমিতে এবং পরমপুরুষ ভগবান তোমায় সর্ব দিকে রক্ষা করুন। ১০-৬-২৩

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোহবতু। শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোহবতু॥ ১০-৬-২৪

হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ, নারায়ণ প্রাণসকল, শ্বেতদ্বীপাধিপতি ভগবান চিত্ত এবং যোগেশ্বর মনকে রক্ষা করুন। ১০-৬-২৪

পৃশ্বিগর্ভস্ত তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।

ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ॥ ১০-৬-২৫

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পরমাত্মা ভগবান তোমার আত্মা-কে রক্ষা করুন। খেলার সময় তোমায় গোবিন্দ এবং শয়ান অবস্থায় তোমাকে

মাধব রক্ষা করুন। ১০-৬-২৫

ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ। ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্করঃ॥ ১০-৬-২৬

গমনকালে তোমার ভগবান বৈকুণ্ঠ এবং উপবেশনের সময়ে শ্রীপতি রক্ষা করুন। ভোজনকালে তোমার সর্বগ্রহভয়ংকর যজ্ঞভোক্তা ভগবান রক্ষা করুন। ১০-৬-২৬

ভাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেহর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ॥ ১০-৬-২৭
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ॥ ১০-৬-২৮
স্বপ্রদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্বে নশ্যম্ভ তে বিফোর্নামগ্রহণভীরবঃ॥ ১০-৬-২৯

ডাকিনীগণ, রাক্ষসীসমূহ, কুমাণ্ডা প্রভৃতি শিশুদের ক্ষতিকারক গ্রহসকল, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি; শরীর, প্রাণ তথা ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষতিকারক উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগ; স্বপ্লদৃষ্ট মহোৎপাত সকল, বৃদ্ধগ্রহ এবং বালগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টকারক পদার্থ ভগবান বিষ্ণুর নামগ্রহণে সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে পলায়ন করুক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক। ১০-৬-২৭-২৮-২৯

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্। পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্॥ ১০-৬-৩০ শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্নেহপাশে বদ্ধ গোপীরা তাঁর রক্ষাবিধান করলে মাতা যশোদা তাঁকে নিজ স্তন্য পান করালেন এবং শয্যায় শুইয়ে দিলেন। ১০-৬-৩০

তাবন্ধশাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।

বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ॥ ১০-৬-৩১

এই সময়ে নন্দ-মহারাজ তাঁর সঙ্গী গোপগণকে নিয়ে মথুরা থেকে গোকুলে ফিরে এলেন। তাঁরা পূতনার সেই বিশাল দেহ দেখে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন। ১০-৬-৩১

নূনং বতর্ষিঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।

স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ॥ ১০-৬-৩২

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—বসুদেব তো দেখা যাচ্ছে, ঋষিকল্প হয়ে উঠেছেন, অথবা কোনো ঋষিই বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা তিনি যোগীমহাপুরুষ ছিলেন! তিনি যেমন বলেছিলেন, ব্রজে তো সেইরকমই উৎপাত শুরু হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। ১০-৬-৩২

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্তা তত্তে ব্রজৌকসঃ।

দূরে ক্ষিপ্তাবয়বশো ন্যদহন কাষ্ঠধিষ্ঠিতম্॥ ১০-৬-৩৩

ইতিমধ্যে ব্রজবাসীরা কুঠারের দ্বারা পূতনার দেহ খণ্ড খণ্ড করে গোকুল থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে কাঠের চিতায় তুলে আগুন দিয়ে দিলেন। ১০-৬-৩৩

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।

উখিতঃ কৃষ্ণনিৰ্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ॥ ১০-৬-৩৪

তার দেহ পুড়তে থাকলে তা থেকে যে ধূম নির্গত হল, তাতে ধূপের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আর, তা না হবেই বা কেন, ভগবান তার দুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছিল, দেহটিও পবিত্র হয়ে গেছিল। ১০-৬-৩৪

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাহহপ সদগতিম্॥ ১০-৬-৩৫

পূতনা তো রাক্ষসীই ছিল, শিশুহত্যা এবং তাদের রক্তপান –এই ছিল তার কাজ। ভগবানকেও সে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই স্তনপান করিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে সৎপুরুষদের যে পরমগতি হয়ে থাকে তাই লাভ করেছিল। ১০-৬-৩৫

কিং পুনঃ শ্রদ্ধায়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাতানে।

যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥ ১০-৬-৩৬

সুতরাং যাঁরা মায়ের মতো প্রকৃত স্নেহ এবং অনুরাগ নিয়ে, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে নিজেদের প্রিয়তম বস্তু অথবা তাঁর প্রিয় বস্তু সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন–তাঁদের সম্পর্কে আর বলার কী আছে? ১০-৬-৩৬

পদ্ভ্যাং ভক্তহ্বদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।

অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্॥ ১০-৬-৩৭

লোকবন্দিত ব্রহ্মা শংকরাদি দেবগণেরও যা নিত্য-বন্দনীয়, ভক্তগণের হৃদয়গুহায় যার অধিষ্ঠান, সেই নিজ চরণকমলের দ্বারা ভগবান পূতনার দেহের উপর সংস্থিত হয়ে তার স্তনপান করেছিলেন। ১০-৬-৩৭

যাতুধান্যপি সা স্বৰ্গমবাপ জননীগতিম।

কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ॥ ১০-৬-৩৮

সে রাক্ষসী হলেও এইজন্যই জননীর যোগ্য অতি উৎকৃষ্ট গতিই লাভ করেছিল। সে ক্ষেত্রে ভগবান সানন্দে যাঁদের দুগ্ধ পান করেছিলেন, সেই গাভী ও মাতৃগণের আর কথা কী? ১০-৬-৩৮

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্লেহস্কুতান্যলম্। ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ॥ ১০-৬-৩৯

ভগবানের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ বশে ব্রজ-মাতা এবং গোমাতাগণের স্তন-দুগ্ধ আপনা হতেই ক্ষরিত হত, আর কৈবল্যাদি সকল প্রকার মুক্তি যিনি কটাক্ষে দান করতে সমর্থ, সেই দেবকীপুত্ররূপধারী ভগবান তা যথাভিল্যিতভাবে পান করতেন। ১০-৬-৩৯

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।

ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারো২জ্ঞানসম্ভবঃ॥ ১০-৬-৪০

রাজন্! সেই সকল ব্রজগোপী এবং গোমাতা, যাঁরা ভগবানকে নিত্যনিরন্তর নিজ সন্তানরপেই দেখেছেন এবং অদনুরূপ আচরণই তাঁর প্রতি করেছেন–তাঁদের আর জন্ম-মৃত্যু চক্র-রূপ সংসারে আবর্তিত হওয়ার প্রশ্নই নেই, কারণ সংসার তো অজ্ঞানের কারণেই হয়ে থাকে। ১০-৬-৪০

কটধূমস্য সৌরভ্যমবদ্রায় বজ্রৌকসঃ।

কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্ৰজমাযযুঃ॥ ১০-৬-৪১

নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গিগণ যখন পূতনার চিতাধূমের সুগন্ধ পেলেন, তখন তাঁরা 'একী? কোথা থেকে এই সুগন্ধ আসছে?' –এইরূপ বলাবলি করতে করতে ব্রজে এসে পৌঁছলেন। ১০-৬-৪১

তে তত্ৰ বৰ্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্।

শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ॥ ১০-৬-৪২

সেখানে গোপগণ তাঁদের কাছে পূতনার আগমন থেকে মৃত্যু সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে, তাঁরা পূতনার মরণ হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কোনোরকম অনিষ্ট হয়নি জেনে স্বস্তিলাভের সঙ্গে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। ১০-৬-৪২

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।

মূর্ব্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥ ১০-৬-৪৩

হে কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ! উদারচেতা নন্দরাজ তখন মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসা নিজ পুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে মনে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করলেন। ১০-৬-৪৩

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।

শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্॥ ১০-৬-৪৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যলীলার এই বৃত্তান্ত 'পূতনামোক্ষ', যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রেম-ভক্তি লাভ করে থাকে। ১০-৬-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ॥

### সপ্তম অধ্যায়

# শকট ভঞ্জন এবং তৃণাবর্ত-উদ্ধার

#### রাজোবাচ

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো॥ ১০-৭-১

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—প্রভু, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি বিবিধ অবতাররূপ ধারণ করে বহুপ্রকার কর্ণরসায়ন মধুর লীলা প্রকাশ করে থাকেন। এই লীলাকথাগুলি আমারও হৃদয়ে পরম আহ্লাদ জন্মায়, আমি এইসব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আনন্দে বিভোর হয়ে যাই। ১০-৭-১

যচ্ছৃণ্বতোহপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা সত্ত্বং চ শুদ্ধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।

ভক্তির্হরৌ তৎ পুরুষে চ সখ্যং তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ॥ ১০-৭-২

এইসব কথা শুনতে শুনতে মানুষের ভগবৎপ্রসঙ্গ সম্পর্কে অনীহা এবং বিষয়-তৃষ্ণা দূর হয়ে যায় এবং তার অন্তঃকরণ অচিরকালের মধ্যেই শুদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাব এবং তাঁর ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ্যের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। যদি এই অমূল্য কথামৃত শ্রবণের অধিকার আমার জন্মেছে বলে মনে করেন, তাহলে সেই মনোহর লীলাপ্রসঙ্গ বিস্তার করুন। ১০-৭-২

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতম্ভূতম্।

মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ॥ ১০-৭-৩

মর্তলোকে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্যজাতি-সুলভ আচরণের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অদ্ভূত বাল্যলীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিরই অন্যান্য আরও বিবরণ আমাকে বলুন। ১০-৭-৩

#### শ্রীশুক উবাচ

কদাচিদৌখানিককৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্সযোগে সমবেতযোষিতাম্। বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈশ্চকার সূনোরভিষেনং সতী॥ ১০-৭-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! একবার শিশু শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তন চেষ্টার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে যশোদা এক অভিষেক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেইদিন তাঁর জন্ম-নক্ষত্রের যোগ ছিল। এই মঙ্গল কাজে গৃহে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের সমাগম ঘটেছিল। গান, বাজনা, ব্রাক্ষণদের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধ্বী যশোদা সেই অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়েছিলেন। ১০-৭-৪

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ সংজাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ॥ ১০-৭-৫

নন্দরানি এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের অন্ন, বস্ত্র, মাল্য, গোধন ইত্যাদি অভীষ্ট দ্রব্য দান করে তাঁদের যথাযথ সম্মান ও পূজা করেছিলেন। তাঁরাও বালকের স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করলে মাতা তাঁকে স্নান করালেন এবং পুত্রের চোখে নিদ্রাবেশ হয়েছে দেখে ধীরে ধীরে তাঁকে শুইয়ে দিলেন। ১০-৭-৫

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ। নৈবাশূণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপং॥ ১০-৭-৬

একটু পরেই অবশ্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ আবার চোখ মেলে তাকালেন এবং স্তন্যপানের জন্য কাঁদতে লাগলেন। এদিকে প্রশস্ত-হৃদয়া যশোদা পুত্রের মাঙ্গলিক কাজে সমাগত ব্রজবাসিগণের অভ্যর্থনাদি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেদিকেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ ছিল বলে পুত্রের কান্না তাঁর কাছে পৌঁছল না। তখন পুত্রও তাঁর প্রার্থিত বস্তু না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিশুসুলভ আচরণে পা-দুটি উপর দিকে ছুড়লেন। ১০-৭-৬

> অধঃ শয়ানস্য শিশোরনোহল্পকপ্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত। বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্॥ ১০-৭-৭

শিশু শ্রীকৃষ্ণকে একটি শকটের নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর পা-দুটি নতুন কচিপাতার মতো রক্তিম এবং কোমল ছিল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পায়ের আঘাতেই বিশাল সেই শকটটি উল্টে গোল। সেই শকটের উপরে দুধ, দই ইত্যাদি নানারকম সরস দ্রব্যের পাত্র ও বাসন রাখা ছিল, সেগুলি সব ভেঙে-চুরে একাকার হল এবং সেই শকটেরও চাকা এবং অক্ষদণ্ড খুলে ছিটকে পড়ল এবং জোয়ালও ভেঙে গোল। ১০-৭-৭

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয় ঔত্থানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ।

নন্দাদয়শ্চাডুতদর্শনাকুলাঃ কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাৎ॥ ১০-৭-৮

এই আকস্মিক অদ্ভূত ঘটনাদর্শনে যশোদা-সহ ঔত্থানিক মঙ্গলকর্মে সমাগত ব্রজনারীবৃন্দ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—এ কী ব্যাপার? ১০-৭-৮

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।

রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ১০-৭-৯

তাঁরা অনেক ভেবে চিন্তেও এ ব্যাপারে কোনো কিছুই স্থির না করতে পারলেও কাছেই খেলছিল যে সব বালক, তারা কিন্তু সেই গোপ-গোপীগণকে বলল, এই ছোট্ট ছেলেটিই কাঁদতে কাঁদতে পা ছুঁড়ে শকট উল্টে দিয়েছে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। ১০-৭-৯

ন তে শ্রহ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুতে।

অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ॥ ১০-৭-১০

গোপেরা অবশ্য তাদের কথায় বিশ্বাস করেনি, 'বালভাষিত' বলে উপেক্ষা করেছিলেন। তা-ই অবশ্য স্বাভাবিক, ওই শিশুটির শক্তির যে কোনো পরিমাপ করা যায় না, তা তো তাঁদের জানা ছিল না। ১০-৭-১০

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।

কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তিঃ স্তনমপায়য়ৎ॥ ১০-৭-১১

এদিকে যশোদা ভাবলেন, এসবই কোনো গ্রহের উৎপাত। ছেলেকে কাঁদতে দেখে তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়ে স্বস্তায়ন করালেন এবং ছেলেকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। ১০-৭-১১

পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম।

বিপ্ৰা হুত্বাৰ্চয়াঞ্চকুৰ্দধ্যক্ষতকুশামুভিঃ॥ ১০-৭-১২

বলশালী গোপেরা সেই শকটটিকে আবার সোজা করে তার ওপরে আগের মতো সব জিনিস সাজিয়ে রাখলেন। এর পর ব্রাহ্মণেরা হোম করে দই, আতপ চাল, কুশ এবং জলের দ্বারা সেই শকটটিরও পূজা করলেন। ১০-৭-১২

যে২সূয়ানৃতদন্তেষ্যাহিংসামানবিবর্জিতাঃ।

ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ॥ ১০-৭-১৩

যাঁরা পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করেন না, মিথ্যা বলেন না, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা এবং অভিমান করেন না –সেইসব সত্যশীল ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কখনো বিফল হয় না। ১০-৭-১৩

ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ।

জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ১০-৭-১৪

এইরূপ চিন্তা করে নন্দমহারাজ বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা সাম্, ঋক্ এবং যজুর্মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃতে এবং পবিত্র ওষধি-মিশ্রিত জলের দ্বারা অভিযেক করালেন। ১০-৭-১৪

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।

হুত্বা চাগ্নিং দিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্॥ ১০-৭-১৫

তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন এবং অগ্নিতে আহুতিদান করিয়ে তাঁদের উত্তম অন্ন ভোজন করালেন। ১০-৭-১৫

গাবঃ সর্বগুণোপেতা বাসঃস্রগ্রুকামালিনীঃ।

আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চাম্বযুঞ্জত॥ ১০-৭-১৬

এরপর তিনি নিজ পুত্রের অভ্যুদয় কামনায় ব্রাক্ষণদের বহুসংখ্যক সর্বগুণসম্পন্ন গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির প্রত্যেকটিই বস্ত্র, মাল্য এবং স্বর্ণহারে সজ্জিত ছিল। ব্রাক্ষণেরাও অন্ধ-দানাদি গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে শুভাশিস জ্ঞাপন করলেন। ১০-৭-১৬

বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাহহশিষঃ।

তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্॥ ১০-৭-১৭

একথা নিশ্চিত যে, বেদবিদ্ সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদরূপে যা উচ্চারণ করেন তা কখনো নিষ্ফল হয় না। ১০-৭-১৭

একদা২২রোহমারুঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।

গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ॥ ১০-৭-১৮

একদিন যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে আদরের সঙ্গে দোলা দিচ্ছিলেন। হঠাৎই তাঁর সেই শিশু-পুত্রকে যেন গিরিশিখরের মতো ভারী বোধ হল, সেই গুরুভার বহন করতে তিনি একেবারেই অসমর্থ হলেন। ১০-৭-১৮

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।

মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্মসু॥ ১০-৭-১৯

বাধ্য হয়ে তিনি তাঁকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দুর্ভাবনাও হল, তাই তিনি ভগবান পুরুষোত্তমকে স্মরণ করলেন আপদ-বিপদ নাশের জন্য, তারপর আবশ্যিক গৃহকর্মে নিযুক্ত হলেন। ১০-৭-১৯

দৈত্যো নাম্না তৃণাবৰ্তঃ কংসভৃত্যঃ প্ৰণোদিতঃ।

চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্॥ ১০-৭-২০

এই অবসরে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত নামক এক দৈত্য কংসপ্রেরিত হয়ে ঘূর্ণী বায়ুর রূপ ধরে গোকুলে এসে মাটিতে বসে থাকা বালক শ্রীকৃষ্ণকে আকাশে তুলে নিয়ে গেল। ১০-৭-২০

গোকুলং সর্বমাবৃথ্বন্ মুষ্কংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ।

ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ॥ ১০-৭-২১

ঘন ধূলিজালে সমগ্র গোকুল সমাচ্ছন্ন করে সে সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিল, তার প্রচণ্ড শব্দে দশদিক কাঁপতে লাগল। ১০-৭-২১

মুহূর্তমভবদ্ গোষ্ঠং রজসা তমসাহহবৃতম্।

সুতং যশোদা নাপশ্যত্তিমান্ ন্যস্তবতী যতঃ॥ ১০-৭-২২

দুই দণ্ড সময় ধরে সমগ্র ব্রজভূমি রজঃ এবং তমঃ দ্বারা আবৃত হয়ে রইল। যশোদা ব্যস্ত হয়ে পুত্রকে যেখানে রেখে গেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন পুত্র সেখানে নেই। ১০-৭-২২

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরং চাপি বিমোহিতঃ।

তৃণাবর্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ॥ ১০-৭-২৩

তৃণাবর্ত সেই সময়ে এমন বিপুল পরিমাণে ধূলা-বালি-কাঁকর ইত্যাদি উড়িয়েছিল যে, লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘর সামলাবে না পর, তা ভেবে পাচ্ছিল না, তাদের বুদ্ধি-শুদ্ধিও যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেছিল। ১০-৭-২৩

ইতি খরপবনচক্রপাংসুবর্ষে সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।

অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্ ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ॥ ১০-৭-২৪

সেই প্রবল ঘূর্ণি-বায়ু এবং ধূলি-বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ছেলের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে মা যশোদার অবস্থা হল অতি করুণ, মৃতবৎসা গাভীর মতোন পুত্র-চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সেই অবলা জননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ১০-৭-২৪

ক্রদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো ভূশমনুতপ্তধিয়োহশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।

রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারতপাংসুবর্ষবেগে॥ ১০-৭-২৫

কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার বেগ কমলে এবং ধূলি-বর্ষণ বন্ধ হলে যশোদার কান্নার শব্দ শুনে চারদিক থেকে গোপীরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কোথাও নন্দদুলালকে খুঁজে না পেয়ে তাঁদেরও দুঃখের সীমা রইল না, অশ্রুপ্পাবিত মুখে তাঁরাও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ১০-৭-২৫

তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্।

কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্লোদ্ ভূরিভারভূৎ॥ ১০-৭-২৬

এদিকে তৃণাবর্ত যদিও প্রচুরভার বহনে সমর্থ ছিল, তবুও ঘূর্ণিবায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে নেওয়ার সময় সে তাঁর বিপুল ভার বহন করতে পারছিল না, ফলে তার বেগ মন্দীভূত হয়ে এল, ক্রমে সে আর অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলল। ১০-৭-২৬

তমশ্যানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।

গলে গৃহীত উৎস্ৰষ্টুং নাশক্লোদদ্ভূতাৰ্ভকম্॥ ১০-৭-২৭

তখন তৃণাবর্তের কাছে তার নিজের চেয়েও গুরুভার এই কৃষ্ণ শিশুটি নীলগিরির এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বলে মনে হচ্ছিল। সব হিসাবের বাইরের এই অদ্ভুত শিশুটিকে সে ত্যাগ করতে পারলেই খুশি হত, কিন্তু তার উপায় ছিল না, কারণ এই বালক দুহাতে তার গলা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, সে তাঁকে ছাড়াতেও পারছিল না। ১০-৭-২৭

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।

অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে॥ ১০-৭-২৮

সেই শিশুর গলা জড়ানোর প্রবল চাপে ক্রমে তার নিজেরই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বেরিয়ে এল, বাক্-রোধ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ-পাখিও দেহ ছেড়ে উড়ে গেল। বালক শ্রীকৃষ্ণ সমেত সেই অসুরের নিষ্প্রাণ দেহটি ব্রজভূমিতে আছড়ে পড়ল। ১০-৭-২৮

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণসর্বাবয়বং করালম।

পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ॥ ১০-৭-২৯

কৃষ্ণের কোনো সন্ধান না পেয়ে যে গোপললনাগণ একত্রিত হয়ে রোদন করছিলেন তাঁরা হঠাৎ দেখলেন, আকাশ থেকে এক ভীষণ দর্শন দেহ তীব্র বেগে পাথরের ওপর এসে পড়ল এবং তার অঙ্গগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, ঠিক যেমন ভগবান রুদ্রের বাণে বিদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাসুর ভূমিতে পতিত এবং বিচূর্ণিত হয়েছিল। ১০-৭-২৯

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহ্রত্য বিস্মিতাঃ কৃষ্ণং চ তস্যোরসি লম্বমানম্।

তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।

গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা লদ্ধা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্॥ ১০-৭-৩০

এর ওপরে আরও বিস্ময় তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। হতবাক হয়ে তাঁরা দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলা জড়িয়ে বুকের ওপর লম্বিত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তখনই তাঁরা দ্রুত গিয়ে তাঁকে কোলে করে নিয়ে এসে তাঁর মায়ের কাছে দিলেন। রাক্ষস যাঁকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল তবু সেই মৃত্যুমুখ থেকে যিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন, সেই ছেলেকে পেয়ে যশোদা প্রভৃতি গোপী এবং নন্দাদি গোপগণের আনন্দের আর অবধি রইল না। ১০-৭-৩০

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা বালো নিবৃত্তিং গমিতোহভ্যগাৎ পুনঃ।

হিংস্ৰঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধু সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে॥ ১০-৭-৩১

তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন—কী আশ্চর্য ঘটনা! রাক্ষস তো এই শিশুকে মেরেই ফেলেছিল, কিন্তু দেখো, কী অদ্ভূতভাবে এ বেঁচে কোনোরকম অনিষ্ট ছাড়াই ফিরে এল! এইরকমই হয়, পাপী হিংস্র শঠ তার নিজের পাপের দ্বারাই হিংসিত হয়, অপরপক্ষে সমদর্শী সাধু তাঁর সমতার জন্যই সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। ১০-৭-৩১

কিং নস্তপ\*চীর্ণমধোক্ষজার্চনং পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহ্রদম্।

যৎসংপরেতঃ পুনরেব বালকো দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ॥ ১০-৭-৩২

আমরা কী-ই বা এমন তপস্যা, ভগবদারাধনা, পুষ্করিণী কূপ জলসত্রাদি প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, দান অথবা জীব-কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান করেছি, যার ফলস্বরূপ আমাদের এই বালক সন্তানটি মৃত্যুগ্রস্ত হয়েও আবার তার আত্মীয়স্বজন এই আমাদের সুখী করার জন্যই ফিরে এল? সত্যিই আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নেই। ১০-৭-৩২

দৃষ্ট্বাডুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।

বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ॥ ১০-৭-৩৩

নন্দমহারাজ তাঁদের বাসস্থান এই মহাবনে বার বার এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখে মনে মনে বসুদেবের সেই সতর্কতা বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করলেন। ১০-৭-৩৩

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী। প্রস্লুতং পায়য়ামাস স্তনং স্লেহপরিপ্লুতা॥ ১০-৭-৩৪

অন্য একদিন মা যশোদা তাঁর স্নেহের দুলালকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন। বাৎসল্য-রসে তাঁর হৃদয় এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে তাঁর স্তনদুগ্ধ স্বতই ক্ষরিত হচ্ছিল। ১০-৭-৩৪

পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্।

মুখং লালয়তী রাজঞ্জুন্ততো দদৃশে ইদম্॥ ১০-৭-৩৫

স্তন্যপান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শিশুর মুখে চুম্বন দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় শিশুর নিদ্রাবেশের সূচনাস্বরূপ জৃন্তণ (হাই) উদ্গত হল। আর সেই ছোট্ট শিশুর ব্যাদিত মুখের মধ্যে যশোদা কী দেখলেন, শুনুন মহারাজ! ১০-৭-৩৫

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনামুধীংশ্চ।

দ্বীপান্ নগাংস্তদ্বহিত্র্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥ ১০-৭-৩৬

মহাকাশ, দ্যুলোক-ভূলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্সমূহ, সূর্য, চন্দ্র, আগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং চরাচর সমগ্র প্রাণিজগৎ। ১০-৭-৩৬

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।

সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা॥ ১০-৭-৩৭

এইভাবে পুত্রের মুখের মধ্যে সহসা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে যশোদার শরীর কাঁপতে লাগল। মহারাজ! অপার বিশ্বরে অভিভূত হয়ে তিনি হরিণশাবকের নয়নসদৃশ নিজের বিশাল নয়নদুটি মুদ্রিত করে ফেললেন। ১০-৭-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে তৃণাবর্তমোক্ষো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥

### অষ্টম অধ্যায়

### নামকরণ-সংস্কার এবং বাল্যলীলা

#### শ্রীশুক উবাচ

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।

ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥ ১০-৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদুবংশীয়দের কুলপুরোহিত ছিলেন মহাতপস্বী গর্গাচার্য। বসুদেবের প্রেরণায় তিনি একদিন নন্দরাজের ব্রজভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। ১০-৮-১

তং দৃষ্টা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।

আনর্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ১০-৮-২

তাঁকে দেখে নন্দ অত্যন্ত প্রীত হয়ে যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে প্রণাম করে ভগবদ্বুদ্ধিতে তাঁর পূজা করলেন। ১০-৮-২

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্।

নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্॥ ১০-৮-৩

যথাবিধি তাঁর আতিথ্য-সৎকার সম্পন্ন হলে তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হলেন। তখন মধুর বাক্যে তাঁর অভিনন্দন করে নন্দ তাঁকে বললেন – হে ব্রহ্মন্! আপনি তো পূর্ণকাম, আমি আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি? ১০-৮-৩

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কুচিৎ॥ ১০-৮-৪

আমাদের মতো গৃহস্থের ঘরে আপনার মতো মহাত্মাদের পদার্পণই তো পরম মঙ্গলের কারণ। আমরা নানাবিধ সাংসারিক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত থাকি, আর তার ফলে আমাদের চিত্তের এমনই দীনদশা উপস্থিত হয় যে, আপনাদের আশ্রমে যাওয়ার সৌভাগ্যও আমাদের হয় না। কাজেই আমাদের কল্যাণের জন্যই আপনাদেরই আমাদের গৃহে আসতে হয়, এছাড়া আপনার আগমনের আর কোনো কারণই নেই। ১০-৮-৪

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যতজ্জানমতীন্দ্রিয়ম।

প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্॥ ১০-৮-৫

প্রভু! যে জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব তথা অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বিষয়সমূহ সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, আপনি তার রচয়িতা। ১০-৮-৫

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি।

বালয়োরনয়োর্নাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ১০-৮-৬

আপনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। দয়া করে আপনি এই বালক দুটির নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণ তো জন্মমাত্রই সর্বলোকের গুরু। ১০-৮-৬

#### গৰ্গ উবাচ

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাত\*চ ভুবি সর্বতঃ।

সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্॥ ১০-৮-৭

গর্গাচার্য বললেন—নন্দরাজ! দেখো, আমাকে সব জায়গাতেই লোকে যদুবংশের আচার্য বলে জানে। এখন, আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার-অনুষ্ঠান করি তাহলে লোকে তাকে দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে। ১০-৮-৭

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি॥ ১০-৮-৮
ইতি সঞ্চিন্তয়ঞ্জুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অপি হন্তাহহগতাশঙ্কস্তর্হি তয়োহনয়ো ভবেৎ॥ ১০-৮-৯

কংসের বুদ্ধি সর্বদাই পাপ পথে চলে। আবার, তোমার সঙ্গে বসুদেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। দেবকীর কন্যার মুখ থেকে যখনই সে শুনেছে যে, তার নিধনকর্তা অন্য কোথাও জন্মেছে, তখন থেকেই তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকেছে যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কোনোমতেই কন্যা হতে পারে না। এখন, আমি যদি তোমার পুত্রের নামকরণ সংস্কার-কর্ম করি এবং তার ফলে কংস একে বসুদেবের পুত্র মনে করে হত্যা করে, তাহলে আমার দিক থেকে বড়ই অন্যায় হবে। ১০-৮-৮-৯

#### নন্দ উবাচ

অলক্ষিতোহস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে। কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্॥ ১০-৮-১০

নন্দ বললেন—ভগবন্, আপনি একান্তে অবস্থিত আমার এই গোশালায় গোপনে কেবলমাত্র স্বস্তিবাচন করে এদের দ্বিজাতি-সমুচিত নামকরণ সংস্কার করে দিন। অন্যদের কথা দূরে থাক, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনেরাও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না। ১০-৮-১০

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।

চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ ১০-৮-১১

শ্রীশুকদেব বললেন–গর্গাচার্য নিজেও অবশ্য মনে মনে এঁদের নামকরণ সংস্কার করতেই চাইছিলেন। এখন নন্দ তাঁর কাছে এইভাবে প্রার্থনা জানালে তিনি সকলের চোখের আড়ালে গুপ্তভাবে সেই দুই বালকের নামকরণ সংস্কার করলেন। ১০-৮-১১

#### গৰ্গ উবাচ

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহ্রদো গুণৈঃ। আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ। যদূনামপৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশস্তু্যত॥ ১০-৮-১২

গর্গাচার্য বললেন—এই বালক রোহিণীর পুত্র সুতরাং 'রৌহিণেয়' নামে একে অভিহিত করা যায়। নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে এ নিজগুণে রমিত বা আনন্দিত করবে—এইজন্য এ 'রাম' নামে আখ্যাত হবে। শারীরিক বল প্রচণ্ড হওয়ার জন্য এর অপর একটি নাম হবে 'বল', যদুবংশীয় এবং তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি হলে এ সকলকে আকর্ষণ করে তাদের মিলন ঘটাবে —এই জন্য একে 'সংকর্ষণ'ও বলা হবে। ১০-৮-১২

#### আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনৃঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০-৮-১৩

আর এই যে শ্যামলবর্ণের বালক, এ প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে। পূর্ব পূর্ব যুগে এ শুক্ল, রক্ত এবং পীত –এই তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। সুতরাং এর নাম কৃষ্ণ। ১০-৮-১৩

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।

বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১০-৮-১৪

তোমার এই পুত্রটি পূর্বে কোনো সময় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল, সেইজন্য যাঁরা এই রহস্য জানেন তাঁরা একে 'শ্রীমান বাসুদেব' বলে থাকেন। ১০-৮-১৪

বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।

গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১০-৮-১৫

তোমার এই পুত্রের আরও অনেক নাম এবং রূপ আছে। এর যত গুণ এবং কর্ম আছে, সেই অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ বর্ণিত হয়েছে। আমি সেগুলি জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না। ১০-৮-১৫

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।

অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১০-৮-১৬

এ তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করবে, গোপগণের এবং গো-জাতির পরম আনন্দের কারণ হবে। এর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাবে। ১০-৮-১৬

> পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগু্যুর্দসূয়ন্ সমেধিতাঃ॥ ১০-৮-১৭

ব্রজরাজ! প্রাচীনকালে কোনো এক সময় পৃথিবীতে অরাজক অবস্থা দেখা দিলে সাধু-সজ্জনেরা দস্যুদের দ্বারা উৎপীড়িত ও লুষ্ঠিত হচ্ছিলেন, ন্যায়বিচারও লুপ্ত হয়ে গেছিল। তখন তোমার এই পুত্রই ধার্মিকদের রক্ষা করে এবং এর কাছ থেকে শক্তিলাভ করেই তাঁরা দস্যুদের পরাজিত করেন। ১০-৮-১৭

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।

নারয়োহভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ১০-৮-১৮

যে সকল ব্যক্তি তোমার এই শ্যামল-সুন্দর পুত্রটির প্রতি অনুরক্ত হন, তাঁরা মহা ভাগ্যবান। যেমন ভগবান বিষ্ণুর করকমলের ছত্রছায়ায় অবস্থিত দেবগণকে অসুরেরা পরাজিত করতে পারে না, সেইরকমই এর প্রতি প্রেমাসক্ত মানুষদের কোনো শত্রুই জয় করতে পারে না –সে শত্রু বাইরের অথবা অন্তরের যাই হোক না কেন। ১০-৮-১৮

তস্মান্নন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।

শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপয়স্ব সমাহিতঃ॥ ১০-৮-১৯

নন্দমহারাজ! গুণ, শ্রী-সম্পদ, কীর্তি এবং প্রভাব –যে কোনো দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, তোমার এই পুত্রটি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণেরই সমান। তুমি বিশেষ সাবধান এবং তৎপর হয়ে একে রক্ষা করো। ১০-৮-১৯

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।

নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্॥ ১০-৮-২০

এইভাবে নন্দকে সম্যক্রপে বুঝিয়ে এবং আদেশ দিয়ে গর্গাচার্য নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। তাঁর সব কথা শুনে নন্দের হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তিনি নিজেকে পূর্ণ-মনোরথ এবং কৃতকৃত্য বলে মনে করতে লাগলেন। ১০-৮-২০

#### কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ। জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহুতুঃ॥ ১০-৮-২১

এর অল্প কিছুদিন পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুই জানু এবং হাতের সাহায্যে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখে গোকুলের ভূমির ওপর বিহার করতে লাগলেন। ১০-৮-২১

তাবঙ্ঘ্রিযুগামনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু।
তন্নাদহাষ্টমনসাবনুসূত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥ ১০-৮-২২

ব্রজের ধুলো-কাদার মধ্যে দিয়েই নিজেদের ছোট ছোট পা টেনে টেনে সাপের মতো চলতে থাকতেন দুই ভাই, তখন তাঁদের পায়ের এবং কোমরের নূপুর-কিঙ্কিণী মধুর শব্দে বাজতে থাকত। সেই শব্দে তাঁদের নিজেদের মনই উল্লসিত হয়ে উঠত। কখনো বা তাঁরা কোনো অপরিচিত ব্যক্তিরই পিছন পিছন না বুঝে চলতে থাকতেন। যখন দেখতেন যে, যাকে ভেবেছিলেন, লোকটি সে নয় – তখন যেন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুত নিজেদের মা, যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন। ১০-৮-২২

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্লুবস্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।

দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্॥ ১০-৮-২৩

ছেলেদের এই মাধুর্যময় লীলা দেখে স্নেহে মায়েদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, স্তনক্ষীরধারা আপনিই ক্ষরিত হতে থাকত। ব্রজের ধূলিকর্দম দুই শিশুর দেহে লিপ্ত, যেন তা-ই তাঁদের অঙ্গরাগ ও তাতেই তাঁদের শোভা যেন আরও বেড়ে গেছে! মায়েরা দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিতেন তাঁদের, স্তন্যপান করাতে করাতে শিশুদের সেই সরল মুখের নবোদ্গত দন্ত-মুকুলের শোভায় মনোহরতর মৃদু হাসি দেখে অসীম আনন্দসাগরে মগু হয়ে যেতেন। ১০-৮-২৩

যহ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্বজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ। বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত্য উদ্ধিতগৃহা জহ্বষুর্হসন্ত্যঃ॥ ১০-৮-২৪

রাম এবং কৃষ্ণ আরও একটু বড় হলে ব্রজের মধ্যে খেলাচ্ছলে নানারকম আচরণ করতেন, যা ব্রজাঙ্গনাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হত। কখনো হয়তো তাঁরা কোনো গো-বৎসের টেনে ধরতেন, বৎসটি ভয় পেয়ে বা চমকিত হয়ে ইতস্তত ধাবিত হত, লেজ ধরে থাকা অবস্থায় তাঁরাও সেই বৎসের টানে তার পিছন পিছন ছুটে চলতেন। গোপীরা ঘরের কাজ ফেলে রেখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হেসে আকুল হতেন, তাঁদের কৌতুকের আর সীমা থাকত না। ১০-৮-২৪

> শৃঙ্গাগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্। গৃহ্যাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শোকাত আপতুরলং মনসোহনবস্থাম্॥ ১০-৮-২৫

কৃষ্ণ এবং বলরাম দুজনেই অত্যন্ত চঞ্চল এবং ক্রীড়াসক্ত ছিলেন। কখনো তাঁরা হরিণ, গোরু ইত্যাদি শৃঙ্গী প্রাণীর কাছে দৌড়ে যেতেন, কখনো বা জ্বলন্ত আগুন নিয়েই খেলা করতে উৎসুক হতেন। কুকুর প্রভৃতি যেসব প্রাণীর তীক্ষ্ণ দাঁত আছে, তাদের নিয়ে খেলা করতেন, আবার কখনো তরোয়ালের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ জন্মাত। কখনো জলের ধারে, কখনো ময়ূর প্রভৃতি পাখির কাছে। আবার হয়তো কখনো কাঁটাযুক্ত গাছে বা স্থানে খেলাচ্ছলে চলে যেতেন দুজনে। মায়েরা কখন কোথায় কী বিপদ ঘটে –এই আশঙ্কায় ছেলেদের সব রকমে নিবারণ করতে চাইতেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। অপর দিকে ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে গিয়ে তাঁদের গৃহকর্মেও ব্যাঘাত ঘটত। সেগুলিও ঠিকমতো করা হত না। দুশ্চিন্তায় একান্ত আকুল হয়ে থাকতেন তাঁরা। ১০-৮-২৫

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণ\*চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা॥ ১০-৮-২৬

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! অল্প কিছুকালের মধ্যেই বলরাম এবং কৃষ্ণ দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে, জানুর সাহায্য ব্যতিরেখে অনায়াসেই হেঁটে গোকুলে বিচরণ করতে লাগলেন। ১০-৮-২৬

#### ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্॥ ১০-৮-২৭

ব্রজবাসীদের এই কৃষ্ণ বা আদরের কানাই তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাগৃহীত তনু, সমগ্র সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মূর্তিমান বিগ্রহরূপ। এখন চলতে শেখায় তিনি এবং শ্রীবলরাম গৃহের থেকে বহির্গত হয়ে সমবয়সী ব্রজবালকদের সঙ্গে নানারকম খেলায় মেতে উঠতেন যা দেখে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণেরও আনন্দ জন্মাত। ১০-৮-২৭

> কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্। শৃগ্বত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ॥ ১০-৮-২৮

কৃষ্ণের বালককালের যত দুরন্তপনা সবই গোপীদের কাছে মধুর লাগত। তাঁর সেই সব কৌমারচাপল্যের বিবরণ যশোদাকে শোনানোর ছলে নিজেদেরও আস্বাদনের জন্যই যেন তাঁরা একদিন দল বেঁধে এসে নন্দরানিকে বলতে লাগলেন। ১০-৮-২৮

বৎসান্ মুঞ্চন্ কৃচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্যথ দধি পয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যান্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ১০-৮-২৯

দেখো যশোদারানি! তোমার এই কানাইয়ের দুষ্টুমির আর অন্ত নেই! গোরু-দোয়ানোর সময় না হলেও ও এসে বাছুরকে ছেড়ে দেয়, আর আমরা তাতে বকাবকি করলে হা-হা করে হাসে। চুরির নতুন নতুন উপায় বের করে আমাদের ভালো ভালো দই-দুধ সব চুরি করে খেয়ে নেয়। তাও যদি শুধু নিজেই খেত তো কথা ছিল, তা নয়, আবার বানরদেরকে পর্যন্ত সেই সব খাবার ভাগ করে দেয়। আবার বানরদের পেট ভরে গেলে যদি কোনো বানর আর না খেতে চায়, তখন ও আমাদের সেই পাত্রগুলোকেই ভেঙে ফেলে। আমরা যদি ওর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ননী-মাখন ইত্যাদি লুকিয়ে রাখি, আর ও যদি ঘরে ঢুকে কিছু না পায়, তাহলে ঘরের লোকেদের ওপরেই অত্যাচার করে, বাচ্চাদের কাঁদিয়ে দিয়ে পালায়। ১০-৮-২৯

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়িতা বিধিং পীঠকোলৃখলাদ্যৈশ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ। ধবান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ॥ ১০-৮-৩০

যদি আমরা ক্ষীর-ননী ইত্যাদি 'শিকা'র ওপর তুলে রাখি যাতে ও নাগাল না পায়, তাহলে পিঁড়ির ওপর পিঁড়ি সাজিয়ে অথবা কখনো উল্খলের ওপর চড়ে সেগুলি চুরির উপায় আবিষ্কার করে। এতেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তো, নীচে থেকে সেই সব পাত্রে ফুটো করে দেয়। কোন্ 'শিকা'র ওপরে কোন্ পাত্রে কী রাখা আছে সব কিছু ওর নখদর্পণে! আমরা যদি অন্ধকার ঘরের কোনেও কিছু লুকিয়ে রাখি, তা-ও ওর খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তুমি যে ওকে নানান মণি-রত্নের অলংকার পরিয়ে রেখেছ তার জ্যোতিতে ও অন্ধকারেও নিজের অভীষ্ট বস্তুটি ঠিক দেখতে পায়। তাছাড়া ওর শরীর থেকেও যেন আলো বেরোয়, ফলে ওর তো এসবেই অন্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যায়। আর কী বলব? কখন কে কোথায় কী করছে—সব কিছুর খোঁজ রাখে ওই একরতি ছেলে! আমরা গোপীরা যখন ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই ও নিজের কাজটি সেরে চলে যায়। ১০-৮-৩০

এবং ধার্ষ্ট্যান্যশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথা২২স্তে। ইখং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভির্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥ ১০-৮-৩১

গুণের কি আর শেষ আছে তোমার এই সুপুত্রটির? নিজে করবে চুরি, আর উল্টে আমাদেরই দোষ দেবে; ভাবটা এমন –যেন ও-ই ঘরের মালিক! শুধু কি তাই? আমাদের সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখা ঘরে প্রস্রাবাদি পর্যন্ত করে আসে। এখন একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখো! হাজারটা ফন্দি-ফিকির করে চুরিতে সিদ্ধহস্ত হয়েছে, আর এখানে বসে আছেন যেন পাথরের মূর্তিটি! ওরে আমাদের সাধুপুরুষ! গোপীরা এইসব বলছেন আর শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, যে সেই পদ্মের মতো মুখে আঁখি তারকা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভয়ে!

যশোদাও সব শুনেছেন, দেখছেন, গোপীদের মনের ভাব আর নিজের ছেলের এইসব দুরন্তপনার প্রশ্রয় কোথায় পায়, কিছুই তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না। ধীরে ধীরে তাঁর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, ছেলেকে বকাঝকা করার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত জাগে না মনে। ১০-৮-৩১

একদা ক্রীড়ুমানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।

কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥ ১০-৮-৩২

একদিন বলরাম প্রমুখ গোপ-বালক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করার সময় মা যশোদার কাছে গিয়ে বললেন –মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। ১০-৮-৩২

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।

যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত॥ ১০-৮-৩৩

মা যশোদা পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। এখন তাঁর খেলার সঙ্গীদের এই কথা শুনে তিনি স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে দ্রুত গিয়ে পুত্রের হাতদুটি ধরলেন। তখন ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সেই অবস্থায় মা তাঁকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন। ১০-৮-৩৩

কস্মান্যদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।

বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তে২গ্রজো২প্যয়ম্॥ ১০-৮-৩৪

আরে দস্যি ছেলে! তুই কি একটু সুস্থির হয়ে, ভালোভাবে থাকতে পারিস না? কেন লুকিয়ে লুকিয়ে মাটি খেয়েছিস, বল? দেখ, তোর বন্ধুরাই বলছে, এমনকি তোর এই দাদাও বলছে; শুধু শুধু?

### শ্রীকৃষ্ণ উবাচ নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ। যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥ ১০-৮-৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না মা, আমি মোটেই মাটি খাইনি। এরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আর যদি তুমি এদের কথাই সত্যি বলে মনে কর, তো এই তো আমার মুখ, তুমি নিজের চোখেই দেখে নাও। ১০-৮-৩৫

যদ্যেবং তর্হি ব্যদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।

ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বৰ্যঃ ক্ৰীড়ামনুজবালকঃ॥ ১০-৮-৩৬

যশোদা তখন বললেন—ভালো কথা! তাই যদি হয়, তো মুখ খোল, দেখি। মা এই কথা বললে ভগবান তাঁর মুখ মায়ের সামনে খুলে ধরলেন। পরীক্ষিৎ! ভগবান তো কেবল লীলাবশেই মনুষ্য-বালকের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের তো তাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি, তিনি যথারীতি সবৈশ্বর্য পরিপূর্ণই ছিলেন। ১০-৮-৩৬

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্কু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়গ্নীন্দুতারকম্॥ ১০-৮-৩৭
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥ ১০-৮-৩৮

তাঁর অদ্ভূত এই পুত্রটির মুখের মধ্যে যশোদা তখন চরাচর সমগ্র জগৎ বিদ্যমান দেখতে পেলেন। মহাকাশ, দিকসমূহ, পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সমন্বিত সমগ্র পৃথিবী, গতিশীল বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র-তারকাসহ সম্পূর্ণ জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ুমণ্ডল, আকাশ, বৈকারিক দেবতাগণ, মনইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং গুণত্রয়—এই সব কিছুই সেখানে দৃশ্যমান ছিল। ১০-৮-৩৭-৩৮

#### এতদ্ বিচিত্রং সহ জীবকালস্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্। সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্॥ ১০-৮-৩৯

পরীক্ষিং! এই যে বিপুল বিশ্ব, যা কিনা জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম এবং তার থেকে জাত সংস্কার এবং তার ফলস্বরূপ শরীরসমূহের বিভিন্নতা এই সব মিলিয়ে এক অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি—সেটির সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল এবং তার মধ্যে নিজেকে পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্রদেহ শিশুটির প্রসারিত মুখের ভিতরে দেখতে পেয়ে যশোদার মনে ভয় জন্মাল। ১০-৮-৩৯

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ ১০-৮-৪০

তিনি ভাবতে লাগলেন, এ কী স্বপ্ন, না কী কোনো দৈবী মায়া? অথবা আমারই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটল? না কি আমার এই ছেলেরই এটা কোনো সহজাত যোগসিদ্ধি? ১০-৮-৪০

অথো যথাবন্ধ বিতর্কগোচরং চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা।

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥ ১০-৮-৪১

যিনি চিত্ত, মন, কর্ম এবং বাক্যের দ্বারা যথাযথভাবে অথবা সহজে অনুমানের বিষয় হন না, এই সমগ্র বিশ্ব যাঁতে আশ্রিত, যিনি এর প্রেরক এবং যাঁর সত্তাতেই এর প্রতীতি হয়ে থাকে, যাঁর স্বরূপ সর্বথা অচিন্তনীয়, আমি সেই পরমপদে প্রণতি জানাই। ১০-৮-৪১

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।

গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েখং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥ ১০-৮-৪২

এই হলাম আমি (যশোদা), উনি আমার স্বামী আর এই হল আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্বরের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধীশ্বরী তাঁর ধর্মপত্নী, এই সব গোপী, গোপ এবং গোধন আমার অধীন–যাঁর মায়ায় আমার এইরকম কুমতি হয়েছে, সেই ভগবানই আমার গতি, আমার পরম আশ্রয়। ১০-৮-৪২

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।

বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্ৰস্লেহময়ীং বিভুঃ॥ ১০-৮-৪৩

এইরূপে শ্রীযশোদার তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপক ভগবান তাঁর হৃদয়ে নিজের পুত্রস্লেহময়ী বৈষ্ণবী মায়ার সঞ্চার করলেন। ১০-৮-৪৩

> সদ্যোনষ্টস্মৃতির্গোপী সাহহরোপ্যারোহমাত্মজম্। প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াহহসীদ্ যথা পুরা॥ ১০-৮-৪৪

সেই মায়ার প্রভাবে যশোদার সেই তত্ত্বজ্ঞান বা ধ্রুবা স্মৃতি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হল। তিনি নিজের প্রিয় পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাঁর হৃদয় পূর্বের মতোই গভীর স্নেহে সমাচ্ছন্ন হল। ১০-৮-৪৪

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্ত্বতিঃ।

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ১০-৮-৪৫

সকল বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র এবং নিখিল ভক্তজন যাঁর মাহাত্ম্যগানে মুখর –সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে যশোদা নিজের সর্বদা রক্ষণীয় দুরন্ত শিশুপুত্ররূপেই ধারণা করতে লাগলেন। ১০-৮-৪৫

#### রাজোবাচ

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ১০-৮-৪৬ রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, নন্দমহারাজ কী এমন মহাকল্যাণকর বিশেষ সাধনা করেছিলেন? পরমভাগ্যবতী যশোদাদেবীই বা কোন্ মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করেছিলেন যার ফলে স্বয়ং ভগবান নিজের শ্রীমুখে তাঁর স্তন্যপান করেছিলেন? ১০-৮-৪৬

পিতরৌ নাম্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।

গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥ ১০-৮-৪৭

নিজের ঐশ্বর্য-মহত্ত্বাদি গোপন করে গোপবালকদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যে বাল্যলীলা করেছিলেন, তা এতই পবিত্র যে এগুলির শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারাও মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ শান্ত হয়ে যায়। ত্রিকালদর্শী ঋষি এবং জ্ঞানি ভক্তগণ আজ পর্যন্ত এগুলি গান করে থাকেন। অথচ এই লীলাসমূহ তাঁর জন্মদাতা পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর দৃষ্টিগোচর পর্যন্ত হল না, এদিকে নন্দ-যশোদা এর অপার মাধুর্যে ডুবে রইলেন। এর কারণ কী? ১০-৮-৪৭

#### শ্রীশুক উবাচ

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্যয়া।

করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ॥ ১০-৮-৪৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মহারাজ নন্দ পূর্বে বসুদেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বিশেষ সম্মানের পাত্র দ্রোণ নামক বসু ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল ধরা। তাঁরা ব্রক্ষার আদেশ পালনে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে বলেছিলেন। ১০-৮-৪৮

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।

ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যযাঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ॥ ১০-৮-৪৯

ভগবান্, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্ম নেব, তখন জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের অনন্যাভক্তি হয়– যে ভক্তির বলে সংসারের লোক অনায়াসেই সমস্ত দুর্গতি উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ১০-৮-৪৯

অস্ত্রিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।

জজে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাহভবৎ॥ ১০-৮-৫০

ব্রক্ষা বললেন–তথাস্তু। সেই মহাযশস্বী ভগবৎপ্রেমিক দ্রোণই ব্রজে নন্দ নামে জন্মলাভ করেন এবং তাঁর পত্নী ধরা-ই যশোদারূপে আবির্ভূত হন। ১০-৮-৫০

> ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে। দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত॥ ১০-৮-৫১

হে ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎ! জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিদাতা ভগবান জনার্দন এই জন্মে তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন এবং ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষভাবে এই দম্পতি নন্দ ও যশোদার শ্রীভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তি সঞ্জাত হল। ১০-৮-৫১

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তুং ব্রজে বিভুঃ।

সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া॥ ১০-৮-৫২

ব্রক্ষার বচনের সত্যতা সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করে নিজেদের বাল্যলীলার দ্বারা ব্রজবাসীগণের প্রীতি উৎপাদন করতে লাগলেন। ১০-৮-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বিশ্বরূপদর্শনেহষ্টমোহধ্যায়ঃ॥

#### নবম অধ্যায়

## উল্খলে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

#### শ্রীশুক উবাচ

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী। কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি॥ ১০-৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোনো এক সময় নন্দপত্নী যশোদা গৃহের পরিচারিকাদের অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করে নিজেই দিধিমন্থন করিছিলেন। ১০-৯-১

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ। দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত॥ ১০-৯-২

এপর্যন্ত ভগবানের যেসব বাল্যলীলার বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, সে-সবই তিনি দধিমন্থনের সময় মনে মনে ভাবছিলেন এবং গানের মতো সেগুলি সুর দিয়ে গাইছিলেন। ১০-৯-২

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতরে বিভ্রতী সূত্রনন্ধং পুত্রস্নেহস্নুতকুতযুগং জাতকম্পং চ সুজ্রঃ।

রজ্জাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ স্বিন্নং বক্ত্রুং কবরবিগলন্মালতী নির্মমন্থ॥ ১০-৯-৩

তাঁর পরিধানে ছিল ক্ষৌম বস্ত্র, সেটি তাঁর পৃথু কটিদেশে নীবি-সূত্রের দ্বারা বদ্ধ ছিল। পুত্রের প্রতি স্নেহবশে তাঁর স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল; মন্থন-রজ্জু আকর্ষণের জন্য যে শারীরিক প্রযত্ন করছিলেন তার ফলে তাঁর বক্ষোদেশ তথা পরিশ্রান্ত বাহুযুগলের কঙ্কণাদি অলংকার ও কর্ণের কুণ্ডল কম্পিত হচ্ছিল, মুখে দেখা দিয়েছিল স্বেদবিন্দু। তাঁর করবীবন্ধনের থেকে মালতী পুষ্প একটি-দুটি করে খসে পড়ছিল। এইভাবে সেই সুদ্র যশোদা দধি-নির্মন্থন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ১০-৯-৩

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথনন্তীং জননীং হরিঃ।

গৃহীত্বা দধিমস্থানং ন্যমেধৎ প্রীতিমাবহন্॥ ১০-৯-৪

এমন সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতৃস্তন্য পানের জন্য উন্মুখ হয়ে মন্থনরত মায়ের কাছে এলেন আর দধিমন্থনদণ্ড আঁকড়ে ধরে মায়ের মন্থনকাজে বাধা দিলেন; মায়ের হৃদয়ে পুত্র বাৎসল্যের স্রোতও তাতে যেন আরওই উদ্বেল হয়ে উঠল। ১০-৯-৪

তমঙ্কমারুত্মপায়য়ৎ স্তনং স্লেহস্তুতং সম্মিতমীক্ষতী মুখম।

অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযাবুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে॥ ১০-৯-৫

শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কোলে আরোহণ করলে মা তাঁকে স্বতঃক্ষরিত স্তন্য পান করাতে লাগলেন, পুত্রের মুখে মৃদু মধুর হাসি ফুটে উঠল, মা-ও তা গভীর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গরম করার জন্য উনুনে চাপানো দুধ উথলে উঠল, যশোদা তা দেখে ব্যস্ত হয়ে পুত্রকে অতৃপ্ত অবস্থায়ই কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সেদিকে চলে গেলেন। ১০-৯-৫

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।

ভিত্তা মৃষাশ্রুদ্রশানা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ॥ ১০-৯-৬

এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের কোপ জন্মাল, তাঁর রক্তবর্ণ অধর স্ফুরিত হতে লাগল, নবোদ্গত দাঁতে সেই অধর দংশন করে তিনি নিকটস্থ পেষণী (নোড়া) শিলাখণ্ডের দ্বারা দধিমন্থনের ভাণ্ডটিকে ভেঙে ফেললেন, তারপর চোখে কৃত্রিম অশ্রু এনে অন্য ঘরে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে পূর্বদিনের গোদুগ্ধ থেকে উৎপাদিত মাখন খেতে লাগলেন। ১০-৯-৬

# উত্তার্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্। ভগ্নং বিলোক্য স্বসূতস্য কর্ম তজজহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী॥ ১০-৯-৭

এদিকে দুধ যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে, যশোদা তা নামিয়ে রেখে আবার দধিমন্থনের ঘরে চলে এলেন। সেখানে এসে দেখেন, দধিমন্থন ভাণ্ড ভাঙা, ছেলেও সেখানে নেই। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, কীর্তিটি তাঁর পুত্রেরই, তিনি হেসে ফেললেন। ১০-৯-৭

উলৃখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।

হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥ ১০-৯-৮

ছেলেকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে যশোদা দেখতে পেলেন, তিনি একটি উল্টানো উল্খলের ওপর উঠে শিকায় তুলে রাখা মাখন নিয়ে বানরদের যথেচ্ছ বিলিয়ে দিচ্ছেন। পাছে এই চুরি করতে থাকা অবস্থায় ধরা পড়ে যান, সেই ভয়ে চকিত নেত্রে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে যশোদা পিছন দিকে দিয়ে ধীরে ধীরে ছেলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১০-৯-৮

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বস্ততোহ্বরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।

গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্ট্রং তপসেরিতং মনঃ॥ ১০-৯-৯

শ্রীকৃষ্ণ যেই দেখলেন যে মা ছড়ি হাতে তাঁর দিকে আসছেন, অমনি চটপট সেই উল্খল থেকে নেমে ভীতসন্ত্রস্তের মতো দৌড় দিলেন। পরীক্ষিৎ! শ্রেষ্ঠ যোগীরা বহু তপস্যার দ্বারা নিজেদের মনকে সূক্ষ্ম এবং একাগ্র করেও যাঁর তত্ত্বে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন না, গোপেশ্বরী যশোদা সেই ভগবানকে ধরার জন্য তাঁর পিছন পিছন দৌডলেন। ১০-৯-৯

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা। জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ॥ ১০-৯-১০

মা যশোদার পক্ষে অবশ্য খুব জোরে দৌড়োনো সম্ভব ছিল না, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী হওয়ায় তাঁর গতিবেগ স্বভাবতই মন্দ ছিল, এখন দ্রুত গমনের ফলে তাঁর পৃথুল শ্রোণীদেশের চঞ্চলতা সত্ত্বেও তার ভারে তাঁর বেগ ব্যাহত হচ্ছিল। আবার সেই গতিবেগের কারণেই তাঁর কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে মাথার ফুলগুলি তাঁর পিছনে খসে খসে পড়ছিল। যাইহোক, এইভাবেই যথাসাধ্য চেষ্টার পর সুন্দরী যশোদা তাঁর পুত্রকে কোনোক্রমে ধরে ফেললেন। ১০-৯-১০

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কর্ষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা। উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহুলেক্ষণং হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥ ১০-৯-১১

ছেলেকে বাগে পেয়ে মা তাঁর একটি হাত চেপে ধরে খুব তর্জন-গর্জন শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা তখন দেখার মতো! অপরাধ তো করেইছেন, এখন ধরা পড়ে গিয়ে কান্না আর বন্ধ হয় না! এক হাত দিয়ে চোখ ঘষছেন, ফলে চোখের কাজল সারা মুখে ছড়িয়ে গেছে। বার বার ওপর দিকে তাকাচ্ছেন, দুচোখে ভয়ের ছায়া। ১০-৯-১১

ত্যক্তা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা। ইয়েষ কিল তং বদ্ধং দাম্লাতদ্বীর্যকোবিদা॥ ১০-৯-১২

যশোদা দেখলেন, ছেলে খুব ভয় পেয়েছে, তখন তাঁর বুকে বাৎসল্য স্নেহ জেগে উঠল। তিনি হাতের ছড়ি ফেলে দিলেন, এবং ভাবলেন একে দড়ি দিয়ে বাঁধা দরকার। প্রকৃতপক্ষে নিজপুত্রের ঐশ্বর্যের জ্ঞান তো যশোদার ছিল না। ১০-৯-১২

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ১০-৯-১৩
তং মত্বাহহত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলৃখলে দামা ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ১০-৯-১৪

যাঁর বাহিরও নেই, ভিতরও নেই, আদিও নেই, অন্তও নেই; যিনি জগতের পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকবেন; যিনি এই জগতের ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন; যিনি এই জগৎ-রূপেই রয়েছেন, শুধু তাই নয়, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অব্যক্ত সেই ভগবানই মানুষের রূপ ধারণ করে থাকার জন্য নিজের পুত্র বুদ্ধিতে যশোদা মহারানি তাঁকে সাধারণ অন্য যে কোনো বালকের মতো রজ্জু দারা উল্খলে বাঁধতে প্রয়াস পেলেন। ১০-৯-১৩-১৪

তদ্ দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।

দ্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেহন্যচ্চ গোপিকা॥ ১০-৯-১৫

নিজের সেই দুষ্টু অপরাধী ছোট ছেলেটিকে মা যশোদা যখন দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগলেন, তখন দু-আঙুল দড়ি কম পড়ল। মা তখন অন্য দড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে জোড়া দিলেন। ১০-৯-১৫

যদা২২সীত্তদপি ন্যুনং তেনান্যদপি সন্দধে।

তদপি দ্যাঙ্গুলং ন্যনুং যদ্ যদাদত্ত বন্ধনম্॥ ১০-৯-১৬

তাতেও যখন দড়িতে কম পড়ল, তখন আবার অন্য দড়ি এনে তার সঙ্গে জুড়লেন। এইভাবে তিনি যতই আরও আরও দড়ি এনে জুড়তে লাগলেন, ততই সেই জোড়ার পরেও সর্বদাই সেই দড়ি দু-আঙুল কম হতে লাগল। ১০-৯-১৬

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।

গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ॥ ১০-৯-১৭

এইভাবে যশোদা ক্রমে ফ্রমে ঘরে যত দড়ি ছিল, সব এনে জুড়লেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধা গেল না। এদিকে কৌতুক দেখতে গোপরমণীরা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা যশোদার এই বিফল প্রয়াস দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তখন যশোদাও হেসে ফেললেন আর সেই সঙ্গে মনে মনে অত্যন্ত বিশ্বিতও হলেন। ১০-৯-১৭

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।

দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়া২২সীৎ স্ববন্ধনে॥ ১০-৯-১৮

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন, মা ঘর্মাক্ত কলেবর, তাঁর বেণীবন্ধন থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে, পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; তখন তিনি কৃপা করে নিজেই মায়ের বন্ধনে ধরা দিলেন অর্থাৎ যশোদা তাঁকে উলূখলের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। ১০-৯-১৮

এবং সংদর্শিতা হাঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।

স্বশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ ১০-৯-১৯

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বতন্ত্র। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাসহ এই সমগ্রজগৎ তাঁর অধীন। তা সত্ত্বেও এইভাবে বন্ধন স্বীকার করে তিনি নিজে যে প্রেমীভক্তের অধীন, তা-ই প্রদর্শন করলেন। ১০-৯-১৯

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ১০-৯-২০

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা ভগবানের কাছ থেকে যে অনিবর্চনীয় কৃপাপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, তা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, মহাদের তাঁর আত্মা-স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা লক্ষ্মীদেবী অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও লাভ করতে পারেননি, লাভ করতে পারেননি। ১০-৯-২০

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১০-৯-২১

এই ভগবান গোপিকানন্দন অনন্যপ্রেমী ভক্তদের পক্ষে যেমন সুলভ, দেহাভিমানী কর্মকাণ্ডের আচরণকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে বা তপস্বী, এমনকি তাঁর আত্মভূত জ্ঞানিগণের পক্ষেও তত সুলভ নন। ১০-৯-২১

#### কৃষ্ণস্ত গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ। অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ॥ ১০-৯-২২

যাইহোক, এরপরে নন্দরানি যশোদা ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুটি অর্জুনগাছ –যারা পূর্বে যক্ষাধিপতি কুবেরের পুত্র ছিল, তাদের মুক্ত করার ইচ্ছায় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ১০-৯-২২

> পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ। নলকুবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ॥ ১০-৯-২৩

এদের নাম ছিল নলকৃবর এবং মণিগ্রীব। সৌন্দর্য এবং ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে এরা মদমত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে দেবর্ষি নারদের অভিশাপে এরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়। ১০-৯-২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে গোপীপ্রসাদো নাম নবমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLA দশম অধ্যায় AN. COM যমলার্জুন উদ্ধার

#### রাজোবাচ

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্। যত্তদ্ বিগর্হিতং কর্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ॥ ১০-১০-১

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবন্! নলকূবর এবং মণিগ্রীব কী কারণে শাপগ্রস্ত হয়েছিল, তা আমাকে দয়া করে বলুন। তারা কী এমন গর্হিত কাজ করেছিল, যার ফলে পরম শান্ত প্রকৃতির দেবর্ষি নারদের পর্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল? ১০-১০-১

#### শ্রীশুক উবাচ

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ। কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ॥ ১০-১০-২ বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ। স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে॥ ১০-১০-৩

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! নলকূবর এবং মণিগ্রীব–এরা দুজন একেতো ধনসম্পদের অধিপতি দেবতা কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিল, তার ওপর তারা ভগবান রুদ্রদেবের অনুচরগণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এই দুই কারণে তাদের মনে অত্যন্ত দর্প জিন্মিয়েছিল। একদিন তারা দুজন মন্দাকিনীর তটে কৈলাস পর্বতের রমণীয় উপবনে বারুণী মদিরা পান করে মদোনাও অবস্থায় বিচরণ

করছিল। তাদের ঘূর্ণিত লোচনের দৃষ্টিতে মদ্যপানজনিত অস্বাভাবিকতার পরিচয় প্রকাশিত হচ্ছিল। গীতবাদ্যরত বহুসংখ্যক অঙ্গনাও তাদের সঙ্গে সেই পুষ্পিত কাননে পরিভ্রমণ করছিল। ১০-১০-২-৩

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামস্ভোজবনরাজিনি।

চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ॥ ১০-১০-৪

সেখানে গঙ্গায় (মন্দাকিনী) রাশি রাশি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে স্থানটিকে সুগন্ধে ও সৌন্দর্যে শোভান্বিত করে রেখেছিল। তারা দুজন সঙ্গিনী যুবতীসহ সেই জলে অবতরণ করে হস্তিনীদের সঙ্গে দুটি মদমত্ত হস্তীর মতো তাদের নিয়ে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল। ১০-১০-৪

যদৃচ্ছ্র্য়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।

অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত॥ ১০-১০-৫

কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ! দৈবযোগেই যেন সেইসময় স্বেচ্ছাবশে ভ্রমণ করতে করতে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনি সেই কুবের নন্দনদ্বয়কে দেখামাত্রই বুঝতে পারলেন যে তারা তখন মদিরাপানের ফলে অপ্রকৃতিস্থ। ১০-১০-৫

তং দৃষ্ধা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্গিতাঃ।

বাসাংসি পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ॥ ১০-১০-৬

এদিকে দেবর্ষি নারদকে দেখে বিবস্ত্রা অপ্সরাগণ লজ্জা পেল এবং তাঁর অভিশাপের ভয়ে সত্বর নিজেদের বস্ত্রাদি পরিধান করল, কিন্তু সেই দুই অনাবৃতশরীর যক্ষ তা করল না। ১০-১০-৬

তৌ দৃষ্টা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।

তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ॥ ১০-১০-৭

দেবর্ষি দেখলেন, এরা দুজন দেবতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্যমদে অন্ধ এবং সুরাপানে মত্ত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাদের অনুগ্রহ করবার জন্যই অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়ে এই কথা বললেন। ১০-১০-৭

#### নারদ উবাচ

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।

শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যুতমাসবঃ॥ ১০-১০-৮

দেবর্ষি নারদ বললেন–নিজের প্রিয় বিষয়সমূহের ভোক্তা ব্যক্তির পক্ষে ঐশ্বর্যমদ যেমন বুদ্ধিস্রংশকারী হয়, এমন আর কিছুই নয়। রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হিংসা প্রভৃতি এবং উচ্চকুলে জন্মলাভজনিত অভিমানও এর মতো ক্ষতিকর নয়, কারণ ঐশ্বর্যমন্ততার আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রীব্যসন, দ্যুতক্রীড়া এবং মদ্যপান–এই দোষগুলি উপস্থিত হয়ে থাকে। ১০-১০-৮

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়েরজিতাত্মভিঃ।

মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বর্ম্॥ ১০-১০-৯

ধনমদমত্ত মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে নির্দয়ভাবে পশু হত্যা করে নিজেদের নশ্বর দেহের পরিতৃপ্তি বিধানে ব্যস্ত থাকে, কারণ সেই দেহকেই তারা অজর অমর বলে মনে করে, যদিও তা সেই নিহত পশুদের দেহের মতোই বিনাশশীল ও ক্ষণস্থায়ী। ১০-১০-৯

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞিতম্।

ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥ ১০-১০-১০

যে শরীরকে 'ভূদেব', 'নরদেব' বা 'দেব' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, শেষ পর্যন্ত তার কী গতি হয়ে থাকে? তা কৃমি-কীটে পূর্ণ হয়, মৃতদেহভোজী পশু-পক্ষীদের দ্বারা ভুক্ত হয়ে তাদের বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মরূপ লাভ করে। এই দেহের জন্য প্রাণীহিংসার দ্বারা কোনো স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে মানুষ মনে করে? এর ফলে তাকে নরকভোগ করতে হবে। ১০-১০-১০

#### দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্রুর্মাতুরেব চ। মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোহপি বা॥ ১০-১০-১১

এই দেহ প্রকৃতপক্ষে কার সম্পত্তি? এ কী অন্নদাতার অথবা গর্ভদানকারী পিতার? অথবা এটি কী নয় মাস গর্ভে ধারণকারিণী জননীর কিংবা তাঁরও জন্মদাতা পিতা অর্থাৎ মাতামহের? যে বলবান ব্যক্তি বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজের কাজ করিয়ে নেয়, এই দেহ কী তার, কিংবা যে তাকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, সেই ক্রেতার? চিতার যে জ্বলন্ত অগ্নিতে এর শেষ পরিণতি লাভ হবে, একি সেই অগ্নির, নাকি যেসব কুকুর-শিয়াল আদি জানোয়ার তাকে ছিঁড়ে খাবে বলে আশা করে আছে, তাদের? ১০-১০-১১

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।

কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তুনৃতেহসতঃ॥ ১০-১০-১২

এইভাবে প্রকৃত বিচারে এই দেহের ওপর বিশেষ একজনের অধিকার স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তা সাধারণ বস্তু; এবং এর কোনো অসাধারণ মহত্ত্বও নেই। প্রকৃতি থেকেই এর উদ্ভব, আবার প্রকৃতিতেই বিলয়। এই অবস্থায় নিতান্ত মূর্খ বা পশু ব্যতীত যার সামান্যতম বৃদ্ধিও আছে, সে কি এই দেহকে আত্মা মনে করে এরই জন্যে অন্য প্রাণীকে দুঃখ দিতে বা বধ করতে পারে? ১০-১০-১২

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।

আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥ ১০-১০-১৩

ধনগর্ভে অন্ধ দুরাত্মার পক্ষে দারিদ্র্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্জন। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি নিজে কষ্ট ভোগ করে বলে সর্বভূতের ব্যথাবেদনা নিজের অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের প্রতিই সহমর্মিতা বোধ করে। ১০-১০-১৩

> যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্। জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ॥ ১০-১০-১৪

যার দেহে অন্তত একবারও কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে, সে অপরেরও সেই কষ্ট হোক, তা চায় না; কারণ সেই ব্যথা এবং তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য রোগাদি বিকার সে নিজে ভোগ করেছে বলে জানে যে সকল জীবেরই অনুরূপ কষ্টই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তির অঙ্গে কখনো কণ্টক বিদ্ধ হয়নি, তার পক্ষে অন্যের যন্ত্রণা অনুমান করা সম্ভব নয়। ১০-১০-১৪

দরিদ্রো নিরহংস্তস্তো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ।

কৃচ্ছং যদৃচ্ছয়া২২প্লোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥ ১০-১০-১৫

দরিদ্র ব্যক্তির অহংকার বা ঔদ্ধত্য থাকে না, সব রকমের গর্ব থেকেই সে মুক্ত থাকে। দৈববশে এই দারিদ্রোর কারণে তাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা-ই তার পক্ষে পরম তপস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ১০-১০-১৫

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঞ্চিকণঃ।

ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে॥ ১০-১০-১৬

ঘরে অন্নের সংস্থান না থাকায় প্রতিদিনই যাকে সেই দিনের অন্ন সংগ্রহ করতে হয়, সেই ক্ষুধাশীর্ণশরীর দরিদ্রের ইন্দ্রিয়গুলিও বিশুষ্ক হয়ে যায়, সেগুলির বিষয়ভোগের জন্য আকুলতা এবং ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বতই তার হিংসা অর্থাৎ নিজ ভোগ সুখের জন্য অন্য প্রাণীর ক্ষতিসাধনের প্রবৃত্তিও চলে যায়। ১০-১০-১৬

দরিদ্রস্যৈর যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।

সিজঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্ বিশুদ্ধ্যতি॥ ১০-১০-১৭

সাধুপুরুষেরা অবশ্যই সমদর্শী, কিন্তু তাহলেও দরিদ্রোই সহজে তাঁদের সঙ্গলাভ করে থাকে; কারণ তাদের জীবনে ভোগবিলাসের অবকাশই নেই। তাদের মনে যদি কিছু ভোগাকাজ্জা থেকেও থাকে, সাধুসঙ্গের ফলে সেই তৃষ্ণাও তাদের ক্ষয় হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই তাদের চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটে থাকে। ১০-১০-১৭

#### সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্। উপেক্ষ্যেঃ কিং ধনস্তস্তৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥ ১০-১০-১৮

যাঁদের চিত্ত সর্বদা সর্বত্র সমভাববিশিষ্ট এবং যাঁরা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ ছাড়া অন্য কিছুই আকাজ্জা করেন না, সেই মহাপুরুষগণের ধনগর্বে উদ্ধত, অসৎ ব্যক্তিদের আশ্রয়স্বরূপ দুর্জনদের সঙ্গে কী সম্পর্ক বা প্রয়োজন থাকতে পারে? তাঁদের কাছে এরূপ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষার পাত্র। ১০-১০-১৮

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।

তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ॥ ১০-১০-১৯

এই দুই যক্ষ বারুণী মদিরা পান করে মত্ত এবং ধনসম্পদের গর্বেও এরা অন্ধ হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা এবং স্ত্রীলাম্পট্যে মগ্ন হয়ে এরা ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েছে। এদের সেই অজ্ঞানান্ধকার আমি দূর করব। ১০-১০-১৯

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।

ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ॥ ১০-১০-২০

এদের এমনই শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছে যে, লোকপাল দেবতা স্বয়ং কুবেরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও এরা মদোন্যতায় অচেতন হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র বলে জানতেও পারছে না। ১০-১০-২০

অতোহর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।

স্মৃতিঃ স্যানাৎ প্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥ ১০-১০-২১

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধা দিব্যশরচ্ছতে।

বৃত্তে স্বৰ্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥ ১০-১০-২২

সুতরাং এরা বৃক্ষযোনি লাভ করারই যোগ্য এবং তা হলেই এরা আর কখনো এমন গর্বান্ধ হবে না। বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হলেও আমার অনুগ্রহে এদের পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সেই অবস্থায় দিব্য শতবর্ষ কাটানোর পর এরা ভগবান বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করে মুক্ত হয়ে তাঁর চরণে পরা ভক্তি লাভ করে পুনরায় স্বলোকে প্রত্যাবর্তন করবে। ১০-১০-২১-২২

#### শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্তা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্।

নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জুনৌ॥ ১০-১০-২৩

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে সেখান থেকে ভগবান নরনারায়ণের আশ্রমে চলে গেলেন। নলকূবর এবং মণিগ্রীবও দুটি অর্জুনবৃক্ষের রূপ প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে এসে একইস্থানে পাশাপাশি থাকার ফলে যমলার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হল। ১০-১০-২৩

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্তুং বচো হরিঃ।

জগাম শনকৈন্তত্র যত্রান্তাং যমলার্জুনৌ॥ ১০-১০-২৪

এখন বালকরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষির বাক্য সত্য করার জন্য ধীরে ধীরে উল্খলটিকে টানতে টোনতে যেদিকে সেই যমলার্জুন রয়েছে, সেই দিকে চললেন। ১০-১০-২৪

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।

তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্ গীতং তন্মহাত্মনা॥ ১০-১০-২৫

ভগবান চিন্তা করলেন, দেবর্ষি আমার প্রিয়তম ভক্ত, আর এরা দুজনও আমার ভক্ত কুবেরের প্রিয় পুত্র। সুতরাং সেই মহাত্মা নারদ যা বলেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ সার্থকতা বিধান করব? ১০-১০-২৫

#### ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্ত যময়োর্যযৌ। আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্গতমুলুখলম্॥ ১০-১০-২৬

এইরূপ চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষদুটির মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করলেন। তিনি অবশ্য অপর দিক দিয়ে নিজ্ঞান্ত হলেন, কিন্তু উল্খলটি তির্যক্ভাবে সেই গাছ দুটির মধ্যে আটকে গেল। ১০-১০-২৬

বালেন নিষ্কর্যয়তাম্বগুলুখলং তদ্ দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।

নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ॥ ১০-১০-২৭

বালক ভগবান দামোদরের কোমরে দড়ি দিয়ে সেই উল্খলটি দৃঢ়ভাবেই বাঁধা ছিল এবং তাঁর আকর্ষণে সেটি তাঁর পশ্চাৎে গড়তে গড়াতে চলছিল। এখন সেটি টানলেন, আর সেই টানে গাছ দুটি সমূলে উৎপাটিত হল। সমস্ত বলবিক্রমের মূলাধার ভগবানের বিক্রমের কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশেই তরুদুটি ক্ষন্ধদেশ, শাখা-প্রশাখা এবং পল্লবাদির প্রবল কম্পন-সহ প্রচণ্ডশব্দে ভূমিতে পতিত হল। ১০-১০-২৭

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।

কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম॥ ১০-১০-২৮

তখন সেই বৃক্ষদুটির মধ্য থেকে অগ্নির মতো তেজস্বী দুই যক্ষ তাদের পূর্বমূর্তি ধারণ করে বহির্গত হল। তাদের দেহকান্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এখন সর্বমালিন্যমুক্ত সেই দুই যক্ষ নিখিলভুবননাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণতি জানাল এবং করজোড়ে তাঁর উদ্দেশে এই প্রকার স্তুতি করতে লাগল। ১০-১০-২৮

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্কুমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥ ১০-১০-২৯

তারা বলল–হে কৃষ্ণ, সর্বভূতের, সর্বলোকের অনিবার্য আকর্ষণ কর্তা হে পরমযোগী ভগবান! আপনি প্রকৃতির অতীত আদিপুরুষ, পুরুষোত্তম। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ সমগ্র জগৎ আপনারই রূপ। ১০-১০-২৯

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১০-১০-৩০

সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি আপনিই, আপনিই সর্বশক্তিমান কাল, সর্বব্যাপক অবিনাশী পরমেশ্বর। ১০-১০-৩০

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্তৃতমোময়ী।
তুমেব পুরুষোহধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ ১০-১০-৩১

আপনিই মহত্তত্ত্ব, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাত্মিকা পরম সূক্ষ্ম প্রকৃতিও আপনিই। সকল প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের কর্ম, ভাব, ধর্ম এবং সত্তার জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী পরমাত্মাও আপনি। ১০-১০-৩১

গৃহ্যমাণৈস্কুমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণিঃ।

কো ন্বিহাহতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥ ১০-১০-৩২

প্রকৃতির গুণ এবং বিকারসমূহ যেগুলিকে তাদের বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাদের দ্বারা আপনি গৃহীত হন না। স্থুল অথবা সৃক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আবৃত এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে আপনাকে জানতে পারে? কারণ আপনি তো তাদের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব-স্বরূপ। ১০-১০-৩২

> তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। আত্মদ্যোতগুণৈ\*ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১০-১০-৩৩

সর্বপ্রপঞ্চের বিধাতা ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি। প্রভু, আপনি আপনার থেকেই প্রকাশিত গুণসমূহের দ্বারা নিজের মহিমা আবৃত করে রেখেছেন। পরব্রহ্মস্বরূপ হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে পুনরায় নমস্কার। ১০-১০-৩৩

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিম্বশরীরিণঃ।

তৈস্তৈরতুল্যাতিশ্যৈবর্বিয়ের্দেহিম্বসংগতৈঃ॥ ১০-১০-৩৪

প্রভু, আপনার প্রাকৃত শরীর থাকা সম্ভবই নয়। তথাপি যখন সাধারণ শরীরধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সর্বথা অতুলনীয় কোনো মহাপরাক্রম একটি শরীরকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়, তখন তার দ্বারাই সেই শরীরে আপনার অবতারত্বের সূচনা লাভ করা যায়। ১০-১০-৩৪

> স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ। অবতীর্ণোহহংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্॥ ১০-১০-৩৫

প্রভু, সকলের সর্বমনোবাঞ্ছাপূরণকারী সেই আপনিই সম্প্রতি সর্বলোকের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য সর্বশক্তিসমন্বিতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-১০-৩৫

নমঃ প্রমকল্যাণ নমঃ প্রমমঙ্গল।

বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥ ১০-১০-৩৬

পরমকল্যাণ স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পরমমঙ্গল স্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পরম শান্ত, সকলের হৃদয়ে বিরাজমান যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ১০-১০-৩৬

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিশ্বরৌ।

দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥ ১০-১০-৩৭

হে অনন্ত, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনি দয়া করে এই স্বীকৃতিটুকুই আমাদের দিন। আমাদের মতো দুরাচারে মত্ত পুরুষাধমদেরও যে আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হল, তা একমাত্র পরমভাগবত দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে। ১০-১০-৩৭

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং চ দর্শনেহস্ত ভবত্তনূনাম্॥ ১০-১০-৩৮

প্রভূ! আমাদের বাণী আপনার গুণানুকীর্তনে, আমাদের কর্ণ আপনার কথা শ্রবণে, আমাদের হস্ত আপনার সেবা-কার্যে, আমাদের মন আপনার চরণ কমলের স্মরণে, আমাদের মস্তক আপনার নিবাসস্থান এই সর্বজগতের প্রতি প্রণতিনিবেদনে, আমাদের নয়ন আপনার প্রত্যক্ষ শরীর স্বরূপ সাধুপুরুষগণের দর্শনে সদা সর্বদা নিরত থাকুক। ১০-১০-৩৮

#### শ্রীশুক উবাচ

ইখং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।

দামা চোলৃখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ॥ ১০-১০-৩৯

শ্রীশুকদেব বললেন—নলকৃবর এবং মণিগ্রীব এইভাবে তাঁর স্তুতি করলে সৌন্দর্য-মাধুর্য নিধি গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা উল্খলে বদ্ধ অবস্থায়ই হাসতে হাসতে তাদের এই কথা বললেন। ১০-১০-৩৯

#### শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা। যাছ্মীমদান্ধয়োর্বাগ্ভির্বিদ্রংশোহনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ১০-১০-৪০ শ্রীভগবান বললেন—আমি পূর্ব হতেই এ কথা জানি যে, তোমরা দুজন ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হলে পরে পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ অভিশাপের ছলে তোমাদের সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অনুগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন। ১০-১০-৪০

> সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। দর্শনান্ধো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোহক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥ ১০-১০-৪১

সূর্যোদয় হলে যেমন মানুষের চোখের সামনে অন্ধকারের আবরণ থাকতে পারে না, ঠিক সেইরকমই একান্তভাবে মদ্গতচিত্ত সর্বত্র সমভাববিশিষ্ট সাধুদের দর্শনের ফলেও জীবের বন্ধন থাকতেই পারে না। ১০-১০-৪১

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।

সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ॥ ১০-১০-৪২

সুতরাং, হে নলকূবর এবং মণিগ্রীব! তোমরা সর্বথা মৎপরায়ণ হয়ে নিজ লোকে প্রস্থান করো। সংসার চক্র থেকে উদ্ধারকারী আমার প্রতি অনন্য ভক্তিভাব যা তোমাদের অভীপ্সিত ছিল–তা তোমাদের লাভ হয়েছে। ১০-১০-৪২

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ। বদ্ধোল্খলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্॥ ১০-১০-৪৩

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এইরূপ বললে তারা দুজন তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বারবার প্রণাম করল এবং উল্খলে বদ্ধ সেই সর্বেশ্বরের অনুমতি নিয়ে উত্তরদিকে প্রস্থান করল। ১০-১০-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে নারদশাপো নাম দশমোহধ্যায়ঃ॥

#### একাদশ অধ্যায়

# গোকুল থেকে বৃন্দাবনে গমন এবং বৎসাসুর ও বকাসুর উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

গোপা নন্দদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্। তত্রাজগাুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ॥ ১০-১১-১

শ্রীশুকদেব বললেন–কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! যমলার্জুনের পতনের সময় যে অতি ভয়ংকর শব্দ হয়েছিল, তা নন্দমহারাজসহ অন্যান্য গোপেরাও শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন বুঝি বজ্রপাত হয়েছে, তাই তাঁরা ভীতত্রস্ত হয়ে দ্রুত সেই গাছ দুটির কাছে এলেন। ১০-১১-১ ভুম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জুনৌ। বদ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্॥ ১০-১১-২ উল্খলং বিকর্ষন্তং দাম্লা বদ্ধং চ বালকম্। কম্যেদং কুত আশ্চর্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ॥ ১০-১১-৩

সেখানে এসে তাঁরা গাছ দুটিকে ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তাদের এমন আকস্মিক পতনের কারণ কী তা না বুঝতে পেরে তাঁরা বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। পতনের কারণ অবশ্য তাঁদের চোখের সামনেই ছিলেন। উল্খলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নিরীহ শিশুটি সেই উল্খল টেনে নিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু কেই বা এমন অসম্ভব ঘটনা অনুমান বা ধারণা করবে? কে এ কাজ করল, এমন আশ্চর্য দুর্ঘটনা কী করে ঘটল—এইসব ভেবে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। ১০-১১-২-৩

বালা উচুরনেনেতি তির্যগ্গতমুল্খম্। বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি॥ ১০-১১-৪

সেখানে খেলা করছিল যে সব ছেলেরা তারা অবশ্য বলল, আরে, এতো এ-ই কানাইয়েরই কাজ। ও গাছ দুটোর মধ্যে দিয়ে ওদিকে যাচ্ছিল। উল্খলটা তেরছা হয়ে গাছ দুটোতে আটকে গেল। ও তখন জোরে টান দিতেই গাছ দুটো উপড়ে গেল। আমরা তো তখন গাছ দুটোর মধ্যে থেকে দুজন আশ্চর্যরকমের লোককে বেরিয়ে আসতেও দেখেছি। ১০-১১-৪

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ। বালস্যোৎপাটনং তর্বোঃ কেচিৎ সন্ধিগ্ধচেতসঃ॥ ১০-১১-৫

গোপেরা তাদের কথায় কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তাঁরা বললেন, এইটুকু শিশু কখনো এতো বড়ো দুটো গাছকে টেনে উপড়ে ফেলতে পারেই না—এ একেবারেই অসম্ভব কথা। তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ এর আগেও যেসব অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়েছেন, সেগুলি মনে করে কিছুটা সন্দিহান হয়ে রইলেন। ১০-১১-৫

উল্খলং বিকর্ষন্তং দামা বদ্ধং স্বমাত্মজম্।

বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ॥ ১০-১১-৬

এদিকে গোপকুলপতি নন্দ দেখলেন, তাঁর পরমপ্রিয় ছোট ছেলেটি দড়ি দিয়ে উল্খলের সঙ্গে বাঁধা, আর সেই উল্খলটিকেই টানতে টানতে চলেছে। তিনি হেসে ফেললেন এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলের বাঁধন খুলে দিলেন। ১০-১১-৬

গোপীভিঃ স্তোভিতোহনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ কুচিৎ। উদ্গায়তি কুচিমুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ॥ ১০-১১-৭

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান হলেও এই সময় লৌকিক বালকের মতোই আচরণ করতেন। কখনো গোপীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি একটি সাধারণ বালকের মতোই নাচতেন, কখনো বা সরল মুগ্ধ শিশুর মতো গান করতেন। তাঁর আচরণ দেখে মনে হত, তিনি যেন তাঁদেরই অধীন, তাঁদের হাতে একটি কাষ্ঠপুত্তলী মাত্র। ১০-১১-৭

বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্।

বাহুক্ষেপং চ কুৰুতে স্বানাং চ প্ৰীতিমাবহন্॥ ১০-১১-৮

তাঁদের আদেশে তিনি কখনো হয়তো একটি পিঁড়ি, কখনো বা ওজন করার বাটখারা, আবার কখনো বা কারও পাদুকাও বহন করে আনতেন। এইভাবে সেই নিজের পরম প্রিয় প্রেমিক ভক্তগণের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তিনি তাঁদের আনন্দবিধান করতেন, তাঁদের খুশি দেখে নিজের ক্ষুদ্র বাহু দুটি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করতেন। ১০-১১-৮

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্। ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ॥ ১০-১১-৯ সর্বেশ্বর শ্রীভগবান এইভাবে তাঁর বালকসুলভ আচরণের দ্বারা ব্রজবাসিগণকে যেমন হর্ষে উৎফুল্ল করে তুলতেন, তেমনই সংসারে যাঁরা তাঁর এই অপরূপ লীলার রহস্য জানেন, তাঁদের কাছে নিজের ভক্তাধীনতা প্রকাশ করতেন। ১০-১১-৯

ক্রীনহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্ত্রমচ্যুতঃ।

ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ॥ ১০-১১-১০

একদিন এক ফলওয়ালী এসে 'ফল নেবে গো' বলে ডাল দিতেই যিনি সকলের সর্বকর্মের ফলপ্রদাতা সেই ভগবান অচ্যুত ফল নেবার জন্য সত্ত্ব নিজের ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে (মূল্য হিসাবে) ধান নিয়ে দৌড়ে গেলেন। ১০-১১-১০

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।

ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাত্তমপূরি চ॥ ১০-১১-১১

ধান অবশ্য যেতে যেতে পথেই সব পড়ে গোল; ফলওয়ালী কিন্তু তাঁর সেই ক্ষুদ্র হাত দুটি ফল দিয়ে ভরে দিল, আর সেই সঙ্গে তার নিজের ফলের ঝুড়িটি ভরে উঠল কল্পনাতীত রত্নসম্ভারে। ১০-১১-১১

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহুয়ৎ।

রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্॥ ১০-১১-১২

এরপরে একদিন যমলার্জুন ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে যমুনার তীরে চলে গেলে দেবী রোহিণী তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন, কৃষ্ণ! বলরাম! শিগগির বাড়ি এসো। ১০-১১-১২

নোপেয়াতাং যদা২২হূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।

যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্॥ ১০-১১-১৩

কিন্তু তখন ছেলেদের খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে, তাই ডাকা সত্ত্বেও তাঁরা এলেন না। তখন রোহিণী স্লেহময়ী মা যশোদাকে পাঠালেন ছেলেদের ডেকে আনার জন্য। ১০-১১-১৩

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।

যশোদাজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রম্লেহস্কুতস্তনী॥ ১০-১১-১৪

গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের খেলায় খেলায় অনেক বেলা হয়ে গেছে, সেদিকে তাঁদের খেয়াল নেই। যশোদা তখন পুত্রস্লেহে আকুলা, তাঁর স্তন্য স্বতক্ষরিত হচ্ছে, তিনি এই বলে তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন। ১০-১১-১৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব।

অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়াগ্রান্তোহসি পুত্রক॥ ১০-১১-১৫

কৃষণ! কৃষণ! কমলনয়ন! বাছা আমার! এসো, তোমার মায়ের বুকের দুধ পান করবে এসো। খেলতে খেলতে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আর খেলতে হবে না। দেখো তো দেখি, খিদেয় তোমার শরীর কেমন কাহিল হয়ে গেছে। ১০-১১-১৫

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।

প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ ভবান্ ভোক্তুমর্হতি॥ ১০-১১-১৬

বাবা বলরাম! তুমি আমাদের বংশের সুপুত্র, আমাদের কুলনন্দন, তুমি চলে এসো তো তাড়াতাড়ি তোমার ছোট ভাইকে নিয়ে। সেই কোন্ সকালে সামান্য একটু মুখে দিয়েছ তোমরা, এত বেলা হল, এখন তো খাবার সময় হয়েছে। ১০-১১-১৬

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।

এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ॥ ১০-১১-১৭

দেখো, ব্রজরাজ খেতে বসে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন; বাবা রাম চলে এসো, তুমি তো কখনো আমাদের কথার অবাধ্য হও না, এখনও যাতে আমাদের আনন্দ হয়, তাই করো, দুজনে মিলে বাড়ি এসো। আর, ছেলেরা, তোমরাও সব এখন নিজের নিজের বাড়িতে যাও তো বাছারা, আর খেলতে হবে না। ১০-১১-১৭

ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ।

জন্মর্কমদ্য ভবতো বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ॥ ১০-১১-১৮

আহা, দেখো তো, তোমার সারা-শরীর ধুলোয় কাদায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে! চলো, এখনই স্নান করবে। আজ তোমার জন্ম-নক্ষত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্র দেহে ব্রাক্ষণদের গোদান করতে হবে। ১০-১১-১৮

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্।

ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ॥ ১০-১১-১৯

এই দেখো, তোমার বন্ধুদের দেখো, তাদের মায়েরা কেমন তাদের স্নান করিয়ে, সুন্দর করে সাজিয়ে অলংকার পরিয়ে দিয়েছে। তুমিও চলো, স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে নেবে; তোমায় সুন্দর বস্ত্র-অলংকার পরিয়ে সাজিয়ে দেবো, তারপর আবার যত খুশি খেলাধুলো করবে, কেমন? ১০-১১-১৯

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং মত্যা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নুপ।

হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্॥ ১০-১১-২০

মহারাজ পরীক্ষিৎ! মা যশোদার মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবই স্নেহের বন্ধনে সম্পূর্ণরূপেই বাঁধা পড়েছিল, নিখিল জগতের অধীশ্বর, চরাচর চূড়ামণি স্বয়ং ভগবানকে তিনি নিজের পুত্ররূপেই দেখেছিলেন, পেয়েছিলেন। তিনি এইভাবে কৃষ্ণ-বলরামকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁদের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এসে সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সাদরে যথাযথভাবে সম্পন্ধ করলেন। ১০-১১-২০

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্ধনে। নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্ৰজকাৰ্যমমন্ত্ৰয়ন্॥ ১০-১১-২১

এদিকে নিজেদের বাসভূমি সেই মহাবনে একটার পর একটা নানারকম বিশাল উৎপাত ঘটতে দেখে নন্দ মহারাজ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ গোপগণ একত্রিত হয়ে এখন ব্রজবাসীদের কী করা উচিত, সে বিষয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। ১০-১১-২১

তত্রোপনন্দনামা২২২ গোপো জ্ঞানবয়ো২ধিকঃ।

দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১০-১১-২২

তাঁদের মধ্যে উপনন্দ নামে একজন গোপ ছিলেন। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তেমনই জ্ঞানেও ছিলেন পরিপক্ক। কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ বিষয়ে কেমন আচরণ করা উচিত, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ। সেই সঙ্গে তাঁর এদিকেও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, রাম এবং কৃষ্ণ যেন সর্বদা সুখী থাকেন, তাঁদের যেন কোনো বিপদ না হয়। তিনি বললেন। ১০-১১-২২

উত্থাতব্যমিতোহস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।

আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ॥ ১০-১১-২৩

ভ্রাতৃবৃন্দ! ইদানীং আমাদের এই বাসভূমিতে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত ভয়ানক কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলি শিশু বালকদের পক্ষে বিশেষভাবেই ক্ষতিকর বলে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং গোকুল এবং গোকুলবাসীদের মঙ্গল যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে আমাদের এখানকার বাস উঠিয়ে অন্যত্র গমন করাই উচিত হবে। ১০-১১-২৩

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ রাক্ষস্যা বালধ্যা বালকো হ্যসৌ।

হরেরনুগ্রহান্নুনমনশ্চোপরি নাপতৎ॥ ১০-১১-২৪

এই তো আমাদের নন্দমহারাজের ওই প্রিয় পুত্রটি প্রথমত শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসী পূতনার হাত থেকে কোনোক্রমে রক্ষা পেল। তারপরে আবার ওর ওপরে সেই বিশাল গোরুর গাড়িটি যে পড়েনি, তা কেবল ভগবান শ্রীহরির অনুগ্রহ। ১০-১১-২৪

চক্রবাতেন নীতোহয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।

শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ॥ ১০-১১-২৫

ঘূর্ণী বায়ুর রূপধারী দৈত্যও তো ওকে আকাশে তুলে নিয়ে গিয়ে অতি ভয়ংকর বিপদ-ই ঘটাতে যাচ্ছিল, সেখান থেকে ও যখন পাথরের ওপর পড়ল, তখনও আমাদের কুলদেবতারাই ওকে রক্ষা করেছেন। ১০-১১-২৫

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।

অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্॥ ১০-১১-২৬

যমলার্জুনের পতনের সময়েও তাদের মধ্যভাগে থাকা সত্ত্বেও ও অথবা অন্য কোনো বালক মারা পড়েনি, তা-ও ভগাবন অচ্যুত রক্ষা করেছেন বলেই বুঝতে হবে। ১০-১১-২৬

যাবদৌৎপাতিকোহরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।

তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোহন্যত্র সানুগাঃ॥ ১০-১১-২৭

এখন এসবের চাইতেও বড় কোনো মহা অনর্থ এসে আমাদের এই ব্রজ ভূমিকে ধ্বংস করে দেবার আগেই, চলো আমরা আমাদের সন্তানসন্ততি এবং অনুচরদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। ১০-১১-২৭

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।

গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥ ১০-১১-২৮

বৃন্দাবন নামে একটি অতি মনোরম বন আছে। নবপত্র-পুষ্পশোভিত চিরশ্যামল বৃক্ষে পরিপূর্ণ সেই কাননভূমি পশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তো বটেই, তাছাড়াও সেখানকার পর্বত থেকে তৃণলতা সবই অতি পবিত্র। সুতরাং গোপ, গোপী এবং গোধনের পক্ষে স্থানটি শুধু সুবিধাজনকই নয়, সেবনীয়ও বটে। ১০-১১-২৮

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মা চিরম্।

গোধনান্যগ্রতো যান্ত ভবতাং যদি রোচতে॥ ১০-১১-২৯

এখন ভেবে দেখো, যদি তোমাদের সকলের এতে সম্মতি থাকে, তো দেরী না করে আমরা আজই সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি। তাহলে-পরে এখনই শকটগুলি প্রস্তুত করো, আর আমাদের গোধনসমূহকে আগেই রওনা করিয়ে দাও। ১০-১১-২৯

তচ্ছুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।

ব্রজান্ স্বান্ সমাযুজ্য যয়ূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ॥ ১০-১১-৩০

উপনন্দের কথা শুনে উপস্থিত গোপগণ সকলেই একবাক্যে 'সাধু' 'সাধু' বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন, কারোরই এ বিষয়ে কোনো মতভেদ দেখা গেল না। এরপর সকলেই নিজের নিজের গরুর দলকে একত্রিত করে, গৃহের সমস্ত দ্রব্য শকটে উঠিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। ১০-১১-৩০

বৃদ্ধান বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ।

অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্রশরাসনাঃ॥ ১০-১১-৩১

তাঁরা বৃদ্ধা, বৃদ্ধা, বালক এবং স্ত্রীলোকদের এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় জিনিসপত্র গাড়িগুলিতে তুলে দিলেন এবং নিজেরা ধনুর্বাণ ধারণ করে তাদের সঙ্গে সতর্ক হয়ে চলতে লাগলেন। ১০-১১-৩১

গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য সর্বতঃ।

তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ॥ ১০-১১-৩২

গোরুর পালকে সর্বাগ্রে চালিত করে, উচ্চরবে শিঙা এবং তুরী বাজাতে বাজাতে তাঁরা অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পুরোহিতগণও চলেছিলেন। ১০-১১-৩২

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্রকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।

কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীতা নিষ্ককষ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ॥ ১০-১১-৩৩

গোপীগণ এই যাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজসজ্জাও করেছিলেন। তাঁরা বক্ষঃস্থলে নতুন কুষ্কুমের পত্রলেখা অঙ্কিত করে, গলায় সোনার হার এবং অঙ্গে শোভন বস্ত্র ধারণ করে রথে আরুঢ় হয়ে আনন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে সেই সজ্ঞ্যবদ্ধ অভিযাত্রায় একটি বিশেষ শোভার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। ১০-১১-৩৩

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।

রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎ কথাশ্রবণোৎসুকে॥ ১০-১১-৩৪

মা যশোদা এবং রোহিণীও সেইরূপ সুসজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে একই রথে চলেছিলেন। কৃষ্ণ-বলরামের শিশুকণ্ঠের মধুর কথা শুনে তাঁদের কখনোই আশ মিটত না, তাঁদের মন সেইদিকেই পড়েছিল। ১০-১১-৩৪

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্।

তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটেরর্ধচন্দ্রবং॥ ১০-১১-৩৫

বৃন্দাবন অত্যন্ত মনোরম বন, সব ঋতুতেই সেখানে প্রকৃতি অনুকূল, আবহাওয়া সুখকর। সেখানে পৌঁছে গোপেরা নিজেদের শকটগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে খাড়া করে রেখে গোধনদের সুরক্ষিত রাখার উপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করলেন। ১০-১১-৩৫

বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।

বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ॥ ১০-১১-৩৬

মহারাজ! বৃন্দাবনের সর্বত্রই শ্যামল বনভূমির বিস্তার, তারই মধ্যে গোবর্ধন পর্বতের নিজস্ব মহিমা, আবার একধারে যমুনা নদী এবং তার অপূর্ব শোভাময় সৈকতসমূহ, এইসব দর্শন করে বলরাম এবং কৃষ্ণের মনে গভীর আনন্দ জন্মাল। তাঁরা প্রথম দর্শনেই বৃন্দাবনকে ভালোবেসে ফেললেন। ১০-১১-৩৬

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।

কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥ ১০-১১-৩৭

এই নতুন বাসভূমিতে এসেও রাম এবং কৃষ্ণ তাঁদের বালকসুলভ আচরণ এবং মধুর কথায় ব্রজবাসিগণের আনন্দবিধান করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর যথাসময়ে তাঁরা গোবৎস-চারণের দায়িত্ব পেলেন। ১০-১১-৩৭

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ।

চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥ ১০-১১-৩৮

অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা বহুরকমের খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ব্রজভূমির অনতিদূরে বাছুর চরাতে যেতেন। ১০-১১-৩৮

কুচিদ্ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কুচিৎ।

কৃচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ কৃচিৎ কৃত্রিমগোব্ধৈঃ॥ ১০-১১-৩৯

সেখানে গিয়ে তাঁরা কখনো বাঁশি বাজাতেন, কখনো বা ক্ষেপণীর দ্বারা লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করতেন। কখনো তাঁরা পায়ের নূপুরে তাল তুলে নৃত্যচ্ছন্দে মেতে উঠতেন, আবার কখনো কাউকে গোরু বা বাছুর সাজিয়ে তার সঙ্গে খেলায় রত হতেন। ১০-১১-৩৯

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।

অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তুংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ১০-১১-৪০

কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাই বৃষ সেজে গর্জন করতে করতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের অভিনয় করতেন, আবার কখনো ময়ূর, কোকিল, বানর প্রভৃতি পশুপাখির ডাক অনুকরণ করতেন। এইভাবে সেই দুই অপ্রাকৃত পুরুষ সাধারণ প্রাকৃত বালকের মতো আচরণ-বিচরণ করে বাল্যলীলার মাধুর্যময় প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন। ১০-১১-৪০

কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাং\*চারয়তোঃ স্বকৈঃ।

বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ॥ ১০-১১-৪১

এইসময়ে একদিন যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের প্রিয় সখাদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎসদের চরাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দৈত্য সেখানে উপস্থিত হল। ১০-১১-৪১

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।

দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্ম্বর্ধ ইবাসদৎ॥ ১০-১১-৪২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, সে একটি বাছুরের রূপ ধারণ করে বাছুরের দলের মধ্যে মিশে গেছে। তিনি ইঙ্গিতে বলরামকে সেই দৈত্যকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে যেন কিছুই বুঝতে পারেননি বরং সেই হুষ্ট-পুষ্ট বাছুরটিকে দেখে মুগ্ধই হয়েছেন, এমন ভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন। ১০-১১-৪২

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গূলমচ্যুতঃ।

ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্ গতজীবিতম্।

স কপিখৈৰ্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ॥ ১০-১১-৪৩

তারপর মুহূর্তের মধ্যে তার লেজসমেত পিছনের পা-দুটি ধরে শূন্যে তুলে পাক দিতে থাকলেন এবং তার প্রাণবায়ু নির্গত হলে তাকে কপিখবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করলেন। তখন তার বিশাল শরীরটি বহুসংখ্যক কপিখবৃক্ষ ও ফল নিয়ে ভূমিতে পতিত হল। ১০-১১-৪৩ তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি।

দেবাশ্চ পরিসম্ভুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ১০-১১-৪৪

এই ব্যাপার দেখে অন্যান্য গোপবালকদের বিশ্ময়ের আর সীমা রইল না এবং তারা তাদের প্রিয়সখা কানাইয়ের সাধুবাদ আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। দেবতারাও পরম সম্ভুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১০-১১-৪৪

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ।

সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাং\*চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ॥ ১০-১১-৪৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ! এ এক বিচিত্র লীলা! সর্বলোকের একমাত্র পালক রাম এবং কৃষ্ণ এখন গোবৎসদের পালক হয়েছেন। তাঁরা সকাল-সকাল উঠে প্রাতঃরাশের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন, গোবৎসদের নিয়ে এক বন থেকে আরেক বনে ঘুরছেন। ১০-১১-৪৫

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।

গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্॥ ১০-১১-৪৬

এরই মধ্যে একদিন সব গোপবালক নিজের নিজের বাছুরের দলকে জল খাওয়ানোর জন্য এক জলাশয়ের ধারে নিয়ে গোল। প্রথমে বাছুরদের জল খাইয়ে তারপর তারা নিজেরাও জল পান করল। ১০-১১-৪৬

তে তত্ৰ দদৃশুৰ্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।

তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্॥ ১০-১১-৪৭

হঠাৎ তারা দেখল, সেখানে একটি বিশালাকার জীব রয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন পাহাড়ের একটি চূড়া বুঝি বজ্রঘাতে ভেঙে সেখানে পড়ে রয়েছে। বালকেরা এমন অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখে অত্যন্ত ভীত হল। ১০-১১-৪৭

#### স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরপধৃক্। আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোহগ্রসদ্ বলী॥ ১০-১১-৪৮

সেই জীবটি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক মহাসুর, তার নাম 'বক' এবং বকপক্ষীর রূপ ধরেই সে এসেছিল। মহাবলশালী এবং তীক্ষ্ণচঞ্চুবিশিষ্ট সেই অসুর সহসাই শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে তাঁকে নিজের মুখের মধ্যে গ্রাস করে নিল। ১০-১১-৪৮

> কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োহর্ভকাঃ। বভুবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥ ১০-১১-৪৯

বিশাল বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করছে দেখে প্রাণ চলে গেলে ইন্দ্রিয়গুলির যে অবস্থা হয় বলরাম-সহ অন্যান্য গোপবালকের সেই দশা হল। তাদের চেতনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। ১০-১১-৪৯

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্ গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ সদ্যোহতিরুষাক্ষতং বকস্তুণ্ডেন হন্তং পুনরভ্যপদ্যত॥ ১০-১১-৫০

কিন্তু পরীক্ষিৎ! বক যাঁকে গ্রাস করেছে, তিনি তো স্বয়ং জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মারও পিতা; লীলাবশে গোপালকের পুত্রের রূপ ধারণ করে রয়েছেন মাত্র। তিনি বকের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তার তালুমূল অগ্নির মতো দহন করতে লাগলেন। বক তখন বিপদ বুঝে তাঁকে অক্ষত অবস্থায়ই মুখ থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দিল, আর তারপর আবার প্রচণ্ড ক্রোধে চঞ্চুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হল। ১০-১১-৫০

> তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়োর্দোভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ। পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্ দিবৌকসাম্॥ ১০-১১-৫১

তখন সংপুরুষগণের পরমাশ্রয় শ্রীভগবান আক্রমণোদ্যত সেই কংসসখা বকাসুরের দুটি ঠোঁট দুহাতে ধরে উপস্থিত গোপবালকদের চোখের সামনেই তাকে অবলীলায় একটি বীরণ ঘাসের শিসের মতো দুভাগ করে চিরে ফেললেন। এই ঘটনায় দেবতাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। ১০-১১-৫১

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।

সমীড়িবে চানকশঙ্খসংস্তবৈস্তদ্ বীক্ষ্য গোপালাসুতা বিসিম্মিরে॥ ১০-১১-৫২

বকাসুরহন্তা শ্রীভগবানের উপরে স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নন্দনকাননের মল্লিকাদি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন এবং জুদুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাজিয়ে ও স্তোত্রাদি উচ্চারণ করে তাঁর প্রসন্মতা সম্পাদনে নিরত হলেন। এই সব দেখে গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। ১০-১১-৫২

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা রামাদয়ঃ প্রাণমিবৈন্দ্রিয়ো গণঃ।

স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ প্রাণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ॥ ১০-১১-৫৩

বকের মুখ থেকে মুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুস্থ অবস্থায় নিজেদের কাছে ফিরে আসতে দেখে বলরামসহ অন্যান্য গোপবালকদের অবস্থা হল প্রাণের সঞ্চারে ইন্দ্রিয়সমূহের মতো। প্রাণসখা কানাইকে পরমাদরে বুকে জড়িয়ে তাদেরও যে প্রাণ জুড়াল। এরপর তারা নিজের নিজের বাছুরের দলকে একত্রিত করে ব্রজে ফিরে এল এবং বাড়ির লোকেদের কাছে সমস্ত ঘটনা বলল। ১০-১১-৫৩

শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।

প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ॥ ১০-১১-৫৪

বকাসুরবধের বিবরণ শুনে গোপ-গোপীগণ একান্ত বিস্মিত হলেন, তাঁদের মনে হল শ্রীকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁরা পরম প্রেমে, আদরে ও ঔৎসুক্যে তৃষ্ণার্তনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। ১০-১১-৫৪

> অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোহভবন্। অপ্যাসীদ্ বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্বং যতো ভয়ম্॥ ১০-১১-৫৫

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, আহা! এই একটি শিশুকে কতবার যে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হল! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা ওর ক্ষতি করতে চেয়েছে, তাদের নিজেদেরই অনিষ্ট হয়েছে; কারণ তারাই তো নিজে থেকে পরের সর্বনাশ করতে এসেছিল। ১০-১১-৫৫

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ। জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবং॥ ১০-১১-৫৬

বিকট চেহারার সব অসুরেরা ওকে তো কোনোভাবেই কাবু করতে বা বশে আনতে পারে না, বরং ওকে হত্যা করতে এসে উল্টে নিজেরাই আগুনে পড়ে পতঙ্গের মতন ধ্বংস হয়ে যায়। ১০-১১-৫৬

> অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ। গর্গো যদাহ ভগবানস্বভাবি তথৈব তৎ॥ ১০-১১-৫৭

ব্রহ্মবিদ মহর্ষিগণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। সত্যিই, মহাত্মা গর্গাচার্য যা যা বলেছিলেন, সবই তো এক এক করে ফলে যাচ্ছে। ১০-১১-৫৭

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্॥ ১০-১১-৫৮

এইভাবে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কৃষ্ণ এবং বলরামের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, এইসব কথায় তাঁরা আনন্দ অনুভব করতেন, ভগবৎলীলা-কথার যে অপরূপ চিরন্তন মাধুর্যরস আছে, তাতে মগু হয়ে তাঁরা সংসারের তুচ্ছ দুঃখ বেদনা উপলব্ধিই করতে পারতেন না। ১০-১১-৫৮

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্রবনাদিভিঃ॥ ১০-১১-৫৯
রাম এবং কৃষ্ণ ব্রজবালকদের সঙ্গে কখনো লুকোচুরি খেলতেন, কখনো সেতু তৈরি করার খেলায় ব্যাপৃত থাকতেন, আবার কখনো
বানরদের মতো লম্ফঝস্ফ করা ইত্যাদি নানারকমের ক্রীড়ায় মত্ত হতেন। এইভাবে বালকোচিত আচরণের দ্বারা তাঁরা দুজন ব্রজে তাঁদের
বাল্যকাল অতিবাহিত করতে লাগলেন। ১০-১১-৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বৎসবকবধো নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ॥

#### দ্বাদশ অধ্যায়

### অঘাসুর উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

কৃচিৎ বনাশায় মনো দধদ্ ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুখায় বয়স্যবৎসপান্। প্রবোধয়ঞ্চুঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ॥ ১০-১২-১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! একদিন ভগবান হরি বনে প্রাতঃরাশ করবার ইচ্ছায় প্রত্যুষে উঠে শিঙ্গার মনোহর ধ্বনিতে তাঁর সখা গোপবালকদের নিজের মনের কথাই যেন বুঝিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙালেন এবং নিজের বাছুরের দলের পিছন পিছন ব্রজমণ্ডল থেকে বহির্গত হলেন। ১০-১২-১

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্ত্রশঃ স্লিঞ্চাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।

স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা॥ ১০-১২-২

তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুরাগী সহস্র সংস্থাক গোপবালক সুন্দর শিকা, বেত, শিঙ্গা এবং বাঁশি নিয়ে নিজেদের বহু-সহস্র সংখ্যক গোবৎসকে সম্মুখে চালিত করে মহানন্দে নিজ নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়ল। ১০-১২-২

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্।

চারয়ন্তোহর্ভলীলাভির্বিজহুস্তত্র তত্র হ॥ ১০-১২-৩

তারা সব নিজেদের গোবৎসগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অগণিত বৎসবৃদ্দের সঙ্গে মিলিত করে দিয়ে এক সঙ্গে তাদের চরাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও স্থানে স্থানে নানারকমের বালকসুলভ খেলা খেলে বেড়াতে লাগল। ১০-১২-৩

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ।

কাচণ্ডঞ্জামণিস্বৰ্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্॥ ১০-১২-৪

গোপবালকেরা সকলেই যদিও কাচ, গুঞ্জা, নানাপ্রকার মণি ও স্বর্ণের অলংকারে সুসজ্জিত ছিল, তবুও তারা বৃন্দাবনের নানারঙের ফল, কিশলয়, মঞ্জরী, ফুল, ময়ূরপুচ্ছ এবং গৈরিক ইত্যাদি নানাবর্ণের ধাতুদ্বারা নিজেদের বহুপ্রকারে ভূষিত করে নিল। ১০-১২-৪

মুক্ষন্তোহন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।

তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ॥ ১০-১২-৫

খেলাচ্ছলে তারা একে অপরের শিকা, বেত বা বাঁশি চুরি করে নিচ্ছিল। যার জিনিস সে জানতে পারলে চট করে তা অন্যের কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, সে আবার তা আরেক জনের কাছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে আসল মালিক তার জিনিস ফেরত পাচ্ছিল। ১০-১২-৫

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥ ১০-১২-৬

কৃষ্ণ কখনো বনের শোভা দর্শনে মগ্ন হয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে গেলে, তারা কৃষ্ণকে কে আগে স্পর্শ করতে পারে এই প্রতিযোগিতায়, সকলেই 'আমি আগে', 'আমি আগে' বলে দৌড়াদৌড়ি করে তাঁকে স্পর্শ করে আনন্দে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। ১০-১২-৬

কেচিদ্ বেণূন্ বাদয়ন্তো থ্যান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।

কেচিদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥ ১০-১২-৭

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁশি বাজাচ্ছিল, কেউ শিঙ্গাধ্বনি করছিল, কেউ বা ভ্রমরদের সঙ্গে গুঞ্জনে রত হচ্ছিল, আবার অন্য কেউ কোকিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুহুধ্বনি করছিল। ১০-১২-৭

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ।

বকৈরুপবিশন্ত\*চ নৃত্যন্ত\*চ কলাপিভিঃ॥ ১০-১২-৮

একদিকে কিছু গোপবালক হয়তো আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ছায়ার সঙ্গে দৌড়াচ্ছিল, আবার অন্যত্র কেউ কেউ হংসদের গতিভঙ্গী নকল করে সুন্দরভাবে তাদের সাথে চলছিল। কেউ কেউ বকেদের সঙ্গে ধ্যানীর মতো উপবেশন করে থাকছিল, অন্যেরা হয়তো ময়ূরদের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করেছিল। ১০-১২-৮

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্ত\*চ তৈর্দ্রুমান্।

বিকুর্বন্ত\*চ তৈঃ সাকং প্লবন্ত\*চ পলাশিষু॥ ১০-১২-৯

কেউ কেউ বানর শাবকদের লেজ ধরে টানছিল, কেউ বা তাদের সঙ্গে গাছে চড়ছিল, তারা মুখ বিকার করলে কেউ কেউ অনুরূপভাবে মুখ বিকার করছিল বা তাদের সঙ্গে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে যাচ্ছিল। ১০-১২-৯

সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎপ্রস্রবসমংপ্লুতাঃ।

বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥ ১০-১২-১০

অনেকে নদীনালার জলের মধ্যে মাতামাতি করছিল, আর সেখানকার ব্যাঙগুলি লাফ দিলে তারাও সেই সঙ্গে লাফ দিচ্ছিল। জলের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গেই কেউ কেউ মুখবিকারাদির দ্বারা পরিহাস করছিল, আবার অন্যেরা নিজেদের শব্দের প্রতিধ্বনিকেই বিদ্রূপ করছিল। ১০-১২-১০

ইখং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১০-১২-১১

যিনি জ্ঞানী সাধুপুরুষদের কাছে মূর্তিমান ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিস্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনাকারীদের কাছে আরাধ্য পরম দেবতা এবং মায়ামুগ্ধ বিষয়ান্ধদের কাছে এক সামান্য মনুষ্যবালকমাত্র, সেই ভগবানের সঙ্গে এইভাবে সেই অশেষপুণ্যশালী গোপবালকেরা খেলার সঙ্গী হয়ে কালযাপন করছিল। ১০-১২-১১

যৎ পাদপাংসুর্বহুজনাকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।

স এব যদ্দৃগ্বিষয় স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্॥ ১০-১২-১২

বহু বহু জন্মের কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সহ অন্তঃকরণকে জয় করেছেন, সেই মহাযোগিগণের পক্ষেও শ্রীভগবানের চরণকমলের রজঃ দুর্লভ বস্তু। সেই ভগবানই স্বয়ং যে ব্রজবাসিগণের চোখের সামনে মূর্তি ধরে বিরাজ করছেন, খেলার সাথি, প্রিয় বন্ধুরূপে সঙ্গ দিচ্ছেন, তাদের সৌভাগ্যের মহিমা আর কী বর্ণনা করা যাবে? ১০-১২-১২

অথাঘনামাভ্যপতনাহাসুরস্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।

নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ পীতামূতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে॥ ১০-১২-১৩

মহারাজ! এইভাবে যখন গোপবালকেরা নিশ্চিন্তমনে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে খেলায় মেতে ছিল, তখন অঘ-নামে এক মহাদৈত্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণসহ গোপবালকদের আনন্দময় ক্রীড়া দেখে তার অন্তর্দাহ হচ্ছিল, সে তা সহ্য করতে পারছিল না। এই অসুরটি এতই ভয়ংকর ছিল যে, অমৃতপান করে অমর হওয়া সত্ত্বেও দেবতারা তার হাত থেকে নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য সততই চিন্তিত থাকতেন এবং কবে তার মৃত্যু হবে, তারই প্রতীক্ষায় থাকতেন। ১০-১২-১৩

দৃষ্ট্বার্তকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ। অয়ং তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োর্দ্রমোর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে॥ ১০-১২-১৪ অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের ছোট ভাই এবং কংসই তাকে প্রেরণ করেছিল। কৃষ্ণ, শ্রীদাম প্রভৃতি গোপবালকদের দেখে সে ভাবতে লাগল, এই হল আমার সহোদর ভাই এবং বোনের হত্যাকারী। আমি আজ এর সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে একে বধ করব। ১০-১২-১৪

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।

প্রাণে গতে বর্মসু কা নু চিন্তা প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে॥ ১০-১২-১৫

এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আমার সেই মৃত ভাই এবং বোনের তর্পণের তিলোদক স্বরূপ হবে এবং তখন ব্রজবাসীরাও মৃত-তুল্যই হয়ে পড়বে। কারণ সন্তানই হল প্রাণীদের প্রাণস্বরূপ। প্রাণই যদি না থাকে, তাহলে শূন্য দেহটি নিয়ে আর চিন্তার কী কারন থাকতে পারে? ১০-১২-১৫

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্ বপুঃ স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।

ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ॥ ১০-১২-১৬

মনে মনে এইরূপ স্থির করে সেই খল স্বভাব অঘাসুর একটি বিশাল অজগর সাপের রূপ ধারণ করে পথের মধ্যে শয়ন করে রইল। তার সেই অদ্ভূত শরীরটি এক যোজন লম্বা বড় একটি পর্বতের মতো বিস্তৃত এবং স্থূলকায় ছিল। তার অভিপ্রায় ছিল শ্রীকৃষ্ণসহ সব গোপবালককেই গ্রাস করবে, সেইজন্য সে তার পর্বতের মতো দেহে গুহাসদৃশ বিশাল মুখটি প্রসারিত করে রেখেছিল। ১০-১২-১৬

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।

ধবান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহুঃ পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ॥ ১০-১২-১৭

তার নীচের ওষ্ঠ ভূমিতে এবং ওপরের ওষ্ঠ মেঘের গায়ে লেগে ছিল, মুখের দুই প্রান্ত পর্বতকন্দরের সমান এবং দাঁতগুলি পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মুখের ভিতরে ছিল ঘোর অন্ধকার এবং জিভটি একটি বিস্তৃত পথের মতো দেখাচ্ছিল। প্রবল বায়ুর মতো তার শ্বাস বইছিল এবং চোখদুটি জুলছিল উষ্ণ দাবানলের মতো। ১০-১২-১৭

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্বে মত্বা বৃন্দাবনপ্রিয়ম্। ব্যান্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া॥ ১০-১২-১৮

গোপবালকেরা তার এইরকম আকৃতি দেখে কিন্তু সরলতাবশত তাকে বৃন্দাবনেরই এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক শোভা বলে মনে করল এবং নিজেদের মধ্যে কৌতুকের ছলে তাকে এক অজগরের প্রসারিত মুখের সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। ১০-১২-১৮

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্।

অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুগুয়তে ন বা॥ ১০-১২-১৯

তাদের মধ্যে কেউ বলল–ওহে বন্ধুরা, বলো তো, এই যে আমাদের সামনে একটা যেন জন্তুবিশেষ রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে না কি, যে একটা বিরাট সাপের মুখ, আমাদের গিলে খাবার জন্য হাঁ করে রয়েছে? ১০-১২-১৯

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ ঘনম্।

অধরাহনুবদ্ রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্॥ ১০-১২-২০

অপর একজন বলল—হাঁ, ঠিকই, আর এই যে মেঘের গায়ে রোদ পড়ে লালচে দেখাচ্ছে—ওটা যেন ঠিক ওর ওপরের ঠোঁট, আর সেই মেঘের আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে নীচের যে মাটি, তাকে মনে হচ্ছে ওর নীচের ঠোঁট। ১০-১২-২০

প্রতিস্পর্ধেতে সৃক্ধিভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।

তুঙ্গশৃঙ্গালয়োহপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত॥ ১০-১২-২১

তৃতীয় এক গোপবালক বলল—সত্যিই তা-ই। আরও দেখো, ডানদিকে আর বাঁদিকে এই যে দুটো গহুর রয়েছে পাহাড়টার মধ্যে, সেদুটোরও তো সাপের মুখের দুই সুক্কের সঙ্গে কী ভীষণ মিল! তাছাড়া, এই উঁচু উঁচু শৃঙ্গগুলোকেও সাপের দাঁতের সারি বলে মনে করতে
কোনো অসুবিধাই নেই। ১০-১২-২১

#### আস্কৃতায়ামমার্গোহয়ং রসনাং প্রতিগর্জতি। এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম॥ ১০-১২-২২

চতুর্থজন বলল এই লম্বা-চওড়া রাস্তাটাও তো অজগরের জিভেরই মতো, আর এই গুহার ভিতরে জমে রয়েছে যেন যেন তারই মুখের ভিতরের অন্ধকার। ১০-১২-২২

> দাবোক্ষখরবাতোহয়ং শ্বাসবদ্ ভাতি পশ্যত। তদ্দপ্ধসত্তদুর্গন্ধোহপ্যন্তরামিষগন্ধবং॥ ১০-১২-২৩

অন্য একজন বলল—মনে হচ্ছে এদিকে কোথাও বনে আগুন লেগেছে। সেখান থেকে তীব্র গরম হাওয়া বয়ে আসছে, কিন্তু দেখো, তার সঙ্গে অজগরের শ্বাসের কেমন মিল! আর সেই আগুনে পুড়ে মরা জীব-জন্তুর দুর্গন্ধকে অজগরের পেটের ভিতরের মরা জীবজন্তুর মাংসের দুর্গন্ধ বলে মনে হচ্ছে। ১০-১২-২৩

অস্মান্ কিমন্ন গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি। ক্ষণাদনেনেতি বকার্যুশন্মুখং বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ॥ ১০-১২-২৪

তখন তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলল—আচ্ছা, আমরা যদি এর ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে কি এ আমাদের গিলে খেয়ে নেবে? আরে, সেরকম দুঃসাহস যদি এর হয়, তাহলে এ-ও বকাসুরের মতোই এক মুহূর্তেই ধ্বংস হবে। এই আমাদের কানাই ওকে ছেড়ে দেবে না কি? এইরকম বলতে বলতে সেই গোপবালকেরা বকারি শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে উচ্চহাস্যের সঙ্গে করতালি দিতে দিতে অঘাসুরের মুখের ভিতরে প্রবেশ করল। ১০-১২-২৪

ইখং মিথোহতথ্যমতজ্জভাষিতং শ্রুতা বিচিন্ত্যেত্যম্যা ম্যায়তে।

রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহাৎস্থিতঃ স্থানাং নিরোদ্ধং ভগবান মনো দধে॥ ১০-১২-২৫
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই সখারা প্রকৃত ব্যাপার না জেনে নিজেদের মধ্যে যে ভ্রান্ত আলোচনা করছিল, তা শুনেছিলেন। তিনি ভাবলেন, কী
কাণ্ড, এদের কাছে দেখছি, সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। তিনি তো সর্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় অবস্থিত, তাঁর অজ্ঞাত নেই কিছুই। এই
প্রাণীটি যে অঘাসুর নামক রাক্ষস, তা তাঁর অজ্ঞানা ছিল না। নিজের বান্ধবদের এই রাক্ষসের মুখের গ্রাসে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ। প্রতীক্ষমানেন বকারিবেশন হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা॥ ১০-১২-২৬

মনস্থ করলেন তিনি। ১০-১২-২৫

এদিকে গোপবালকেরা সব তাদের গো-বৎসসমেত অঘাসুরের উদরের ভিতরে প্রবেশ করলেও সে তাদের ভক্ষণ করার জন্য মুখসংকোচন করল না। সে প্রতীক্ষা করে রইল, কতক্ষণে বকারি শ্রীকৃষ্ণ তার মুখে প্রবেশ করেন, কারণ সে তার মৃত ভাই বক ও বোন পূতনার কথা মনে করে তাদের হত্যাকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই এসেছিল। ১০-১২-২৬

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদবচ্যুতান্। দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ॥ ১০-১২-২৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের অভয় দাতা। তিনি দেখলেন, তিনি ছাড়া যাদের আর কোনো রক্ষাকর্তা নেই, সেই সরল গোপবালকেরা তাঁর হস্তের অভয় আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে অসহায় অবস্থায় অগ্নিমুখে পতনোদ্যত তৃণের মতো সেই অসুরের জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হতে চলেছে। এ বিষয়ে দৈবের বিচিত্র লীলার কথা ভেবে তাঁর বিশ্ময় জন্মাল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর মন করুণায় ভরে উঠল। ১০-১২-২৭

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্ জ্ঞাত্বাবিশত্তুত্বমশেষদৃগ্ঘরিঃ॥ ১০-১২-২৮

তখন সর্বদর্শী ভগবান শ্রীহরি এ বিষয়ে এমন কোন্ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, যাতে এই দুষ্ট অসুরের বিনাশ এবং সেই সরলমতি সৎস্বভাববিশিষ্ট বালকদের সর্বথা সুরক্ষা—এই দুটি প্রয়োজনই সমভাবে সিদ্ধ হয়—তা সম্যক্তাবে চিন্তা করে যথার্থ উপায়টি নিরূপণ করে তদনুযায়ী সেই অসুরের মুখে স্বয়ং প্রবেশ করলেন। ১০-১২-২৮

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুণ্ডঃ। জহ্বমুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥ ১০-১২-২৯

তখন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত দেবতাবৃন্দ ভয়ে হাহাকার করে উঠলেন। অপরপক্ষে অঘাসুরের হিতৈষী বান্ধব কংসাদি রাক্ষসের মনে হর্ষ জন্মাল। ১০-১২-২৯

> তচ্ছুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্। চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা বব্ধে গলে॥ ১০-১২-৩০

অঘাসুরও এইবার তার সুযোগ এসেছে বুঝে গোবৎস এবং গোপবালকসহ শ্রীকৃষ্ণকে তার মুখের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক এই সময়েই দেবতাদের 'হায়-হায়' ধ্বনি শুনে অবিনাশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলার মধ্যে নিজের শরীরটিকে অতি দ্রুত বাড়িয়ে তুললেন। ১০-১২-৩০

ততোহতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো হ্যদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ। পূর্ণোহন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্ধন্ বিনিষ্পাট্য বিনির্গতো বহিঃ॥ ১০-১২-৩১

শ্রীকৃষ্ণের দেহ বৃদ্ধি পেয়ে এমন বিশালাকার ধারণ করল যে, সেই অতিকায় অসুরের গলবিবর তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়ে গেল। তখন শ্বাসরোধের ফলে সে যন্ত্রণায় ছটফট করে নিজের শরীর মোচড় দিতে লাগল, তার চোখ বেরিয়ে এল। রুদ্ধ বায়ু তার শরীরের অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরন্ত্র ভেদ করে বহির্গত হল। ১০-১২-৩১

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।

দৃষ্ট্যা স্বয়োখাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বক্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ॥ ১০-১২-৩২

সেই পথ দিয়েই তার প্রাণের সাথে সমস্ত ইন্দ্রিয়ও বেরিয়ে গোল। এর পর ভগবান মুকুন্দ তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা গোবৎস এবং সখা গোপবালকদের পুনর্জীবিত করে তাদের সঙ্গে নিয়ে অঘাসুরের মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ১০-১২-৩২

পীনাহিভোগোখিতমভুতং মহজ্যোতিঃ স্বধান্না জ্বলয়দ্ দিশো দশ।

প্রতীক্ষ্য খেহবস্থিতমীশনির্গমং বিবেশ তম্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্॥ ১০-১২-৩৩

সেই বিশাল সর্পের দেহটি থেকে এক অদ্ভূত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হল। তার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হয়ে উঠল। সেটি ভগবানের নির্গমনের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ আকাশে অবস্থান করে তিনি বহির্গত হতেই সমস্ত দেবতাদের দৃষ্টির সামনেই তাঁর শরীরে মিলিয়ে গোল। ১০-১২-৩৩

> ততোহতিহ্নষ্টাঃ স্বকৃতোহকৃতার্হণং পুম্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্তনৈঃ। গীতেঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ॥ ১০-১২-৩৪

তখন দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করে, অপ্সরারা নৃত্যের দ্বারা, গন্ধর্বেরা গান করে, বিদ্যাধরেরা বাদ্য বাজিয়ে, ব্রাহ্মণেরা স্তব করে এবং পার্ষদেরা জয়ধ্বনি দ্বারা তাঁদের স্রষ্টা তথা সর্বার্থসাধক শ্রীভগবানকে অভিনন্দিত করলেন। ১০-১২-৩৪

তদ্ছুতস্তোত্ৰসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।

শ্রুত্বা স্বধাম্লোহন্ত্যজ আগতোহচিরাদ্ দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্॥ ১০-১২-৩৫

সেই অপূর্ব স্তোত্রগীতি, শোভন বাদ্যধ্বনি, মনোহর সংগীত তথা সু-উচ্চ জয়ধ্বনি ইত্যাদি নানাবিধ আন্দোৎসবসূচক মাঙ্গলিক শব্দ ব্রহ্মা তাঁর নিজ লোকের সমীপে শুনতে পেয়ে সত্বর নিজ বাহনে আরোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই মহিমা দর্শন করে পরম বিস্মিত হলেন। ১০-১২-৩৫

> রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনে২ছুতম্। ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহুরম্॥ ১০-১২-৩৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ! অজগর সর্পরূপী অঘাসুরের মৃতদেহের চর্ম শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃন্দাবনে তা বহুদিন পর্যন্ত রাখা ছিল, এবং সেটি ব্রজবালকদের খেলার জন্য একটি আশ্চর্য কৃত্রিম গুহারূপে বিবেচিত হত। ১০-১২-৩৬

এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্।

মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্টোচুর্বিস্মিতা ব্রজে॥ ১০-১২-৩৭

ভগবান এই যে তাঁর আপনজনদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালেন এবং অঘাসুরকে মোক্ষদান করলেন, এগুলি তাঁর কৌমার কালের অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষের কীর্তি এবং সেই গোপবালকেরা সেই সময়েই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত বিশ্ময়ের সঙ্গে এই ঘটনার কথা তাঁর পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষে ব্রজবাসীদের কাছে বর্ণনা করেছিল। ১০-১২-৩৭

নৈতদ্ বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।

অঘোহপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্॥ ১০-১২-৩৮

অঘাসুর মূর্তিমান অঘ অর্থাৎ পাপই ছিল, কিন্তু ভগবানের স্পর্শমাত্রেই তার সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে গিয়ে সে সারূপ্যমুক্তি লাভ করেছিল, যা পাপী ব্যক্তিরা কখনোই পেতে পারে না। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই, কারণ লীলাবশে মনুষ্যবালকের মতো শরীর ধারণ করে থাকলেও তিনি তো সেই ব্যক্ত-অব্যক্ত তথা কার্যকারণরূপ নিখিল জগতের বিধাতা পরমপুরুষ পরমাত্মা। ১০-১২-৩৮

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।

স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োহন্তর্গতো হি কিং পুনঃ॥ ১০-১২-৩৯

প্রতিমা যদি ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ের গভীরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে তা সালোক্য, সামীপ্য প্রভৃতি ভাগবতী গতি দান করে থাকে; ভগবানের মহান ভক্তরাই এই সকল উচ্চ অবস্থা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং আত্মানন্দের নিত্য সাক্ষাৎকারস্বরূপ, সর্বথা মায়াতীত সেই শ্রীভগবান স্বয়ং সশরীরে (অঘাসুরের) যার দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তার যে অত্যুত্তম গতি লাভ হবে, একথা কী বলার অপেক্ষা রাখে? ১০-১২-৩৯

#### সূত উবাচ

ইখং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্। পপ্রচ্ছ ভূয়োহপি তদেব পুণ্যং বৈয়াসকিং যিন্নগৃহীতচেতাঃ॥ ১০-১২-৪০

সূত উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনকাদি ঋষিগণ! যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণই রাজা পরীক্ষিতের জীবন দান করেছিলেন। নিজের রক্ষাকর্তা, জীবনসর্বস্বরূপী সেই শ্রীভগবানের এই বিচিত্র লীলাকথা তিনি যতই শুনছিলেন, ততই তাঁর হৃদয় যেন তাতেই ডুবে থাকতে চাইছিল, ভগবৎকথা তাঁর চিত্তকে যেন বলপূর্বক অধিকার করে নিয়েছিল। তাই তিনি ভগবান ব্যাস-তনয় শ্রীশুকদেবকে এই পুণ্য চরিতকথা সম্পর্কে আবার প্রশ্ন করলেন। ১০-১২-৪০

#### রাজোবাচ

বক্ষন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ। যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেহর্ভকাঃ॥ ১০-১২-৪১ রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—পূজনীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যদেব! আপনি বললেন যে, ভগবান শ্রীহরি পঞ্চম বর্ষে যে লীলা করেছিলেন, ব্রজবালকেরা ষষ্ঠ বর্ষে সেটি যেন তৎকালেই কৃত এমনভাবে ব্রজে গিয়ে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু পূর্বে কৃত কর্ম পরবর্তীকালে কী করে বর্তমানকালীন বলে প্রতিভাত হতে পারে, আপনি দয়া করে তা আমাকে বলুন। ১০-১২-৪১

তদ্ব্রহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।

নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা॥ ১০-১২-৪২

হে মহাযোগী! এই অদ্ভূত রহস্য জানবার জন্য আমার একান্ত কৌতৃহল হচ্ছে। গুরুদেব, এই বিষয়টি আপনি কৃপা করে আমার কাছে বিশদ করে বলুন। আমার মনে হচ্ছে এটি শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ারই কাজ। এছাড়া অন্য কোনো প্রকারেই এমন ব্যাপার সম্ভব হতে পারে না। ১০-১২-৪২

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোহপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।

যৎ পিবামো মুহুস্তুতঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্॥ ১০-১২-৪৩

গুরুদেব! আমি তো ক্ষত্রিয়াধম, ব্রাক্ষণের অবমাননা করে আমি ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতাই হারিয়েছি। কিন্তু তবুও তো আমার সৌভাগ্যের অন্ত নেই, আপনার শ্রীমুখপঙ্কজনির্গত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকথামৃত অবিরাম পান করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, সত্যিই ধন্য আমি! ১০-১২-৪৩

#### সূত উবাচ

ইখং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহ্বতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।

কৃচ্ছাৎ পুনৰ্লব্ধবহিৰ্দৃশিঃ শনৈঃ প্ৰত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম। ১০-১২-৪৪

শ্রীসূত বললেন—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ধক্তগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হে মহামুনি শৌনক! মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে ভগবানের সেই লীলামাধুরী স্মরণপথে উদিত হওয়ায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীর বহিরিন্দ্রিয়সহ সমগ্র অন্তঃকরণ বিবশ হয়ে গোল। তাঁর চৈতন্য ভগবানের নিত্যলীলারসে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁর আর বাহ্যস্ফূর্তি রইল না। সেখানে উপস্থিত উচ্চকোটির মহাত্মাদের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পরে বহুকষ্টে ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা লৌকিক স্তরে ফিরে এলে তিনি পুনরায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করে বলতে শুক করলেন। ১০-১২-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ॥

#### ত্রয়োদশ অধ্যায়

### ব্রক্ষার মোহ এবং ভগবান কর্তৃক সেই মোহ-নাশ

#### শ্রীশুক উবাচ

সাধু পৃষ্ঠং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম। যন্নৃতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ॥ ১০-১৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! তুমি মহাভাগ্যবান, শ্রীভগবানের ভক্তদের মধ্যে তোমার স্থান অতি উচ্চ। সেইজন্যই তুমি এত সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভগবানের কথা তুমি মুহুর্মুহু শ্রবণ করে চলেছ, তবু যখন তুমি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো, তখন তোমার ভক্তি, সাগ্রহ অবধান এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি পরিচয় শ্রোতা হিসাবে তোমার কুশলতা যেমন প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনই বক্তাসহ সকল শ্রোতার কাছেও বিষয়টি নবীন হয়ে ওঠে, তাতে নতুন রসের সঞ্চার হয়। ১০-১৩-১

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি। প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা॥ ১০-১৩-২

যাঁরা সারগ্রাহী রসিক সাধুপুরুষ, তাঁদের বাক্, কর্ণ এবং হৃদয় ভগবানের কথার কীর্তনে, শ্রবণে এবং মননে নিত্য নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের স্বভাবই এই যে, তাঁরা ভগবৎসম্পর্কিত সমস্ত আলোচনা তথা তাঁর লীলাপ্রসঙ্গসমূহ ক্ষণে ক্ষণে নবায়মান অপূর্ব রসের অক্ষয় শতধার উৎসরূপে অনুভব করে থাকেন। যার কোনো তুলনা দেওয়াও সম্ভব নয়, তবু প্রাকৃতস্থলে স্ত্রীব্যসনী পুরুষের যেমন তাদের আসক্তির বিষয়ে আলোচনাদিতে কখনো ক্লান্তি জন্মায় না–তা এই বিষয়ে অতি দূরস্থ উপমান হতে পারে। ১০-১৩-২

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।

ব্রুয়ঃ স্নিপ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥ ১০-১৩-৩

মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশেষ অবহিতচিত্তে শোনো—এটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং গোপনীয় বিষয় হলেও তোমাকে বলছি; কারণ কৃপাপরবশ হয়ে সমর্থ আচার্য-গুরুগণ নিজেদের প্রিয় শিষ্যের কাছে অনেক গুহ্য তত্ত্ব ও তথ্য ব্যক্ত করেন। ১০-১৩-৩

তথাঘবদনান্যুত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।

সরিৎ পুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ১০-১৩-৪

তোমাকে তো আমি পূর্বেই বলেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বয়স্য গোপবালক এবং গোবৎসদের মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি তাদের যমুনানদীর পুলিনে নিয়ে এসে এই কথা বললেন। ১০-১৩-৪

অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্যুদুলাচ্ছবালুকম্।

স্ফুটৎসরোগন্ধহতালিপত্রিকধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্॥ ১০-১৩-৫

আহা! এই যমুনাপুলিন কী সুন্দর, দেখেছ তো বন্ধুরা! আমাদের খেলার পক্ষে এই জায়গাটি সবদিক দিয়েই উপযোগী। এখানকার বালি কেমন নরম আর পরিষ্কার! একদিকে কত পদা ফুল ফুটে রয়েছে, তাদের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জনে জায়গাটি মুখরিত করে রেখেছে। আবার ওদিকে দেখো, কেমন ঘন সবুজ গাছে গাছে অজস্র পাখির কলতান, সেই মধুর শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছে সমস্ত বন জুড়ে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কী বিপুল সমারোহ! ১০-১৩-৫

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবা রূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ। বৎসা সমীপেহপঃ পীত্বা চরম্ভ শনকৈস্তৃণম্॥ ১০-১৩-৬ এসো, আমরা এখানে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিই; অনেক বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিদেও পেয়ে গেছে সবাইয়ের। আমাদের বাছুরেরাও এখানেই জল খেয়ে কাছে ঘাসে ভরা জমিতে ধীরে ধীরে চরতে পারবে। ১০-১৩-৬

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।

মুক্তা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা॥ ১০-১৩-৭

গোপবালকেরা সবাই একবাক্যে 'তাই হোক' বলে বৎসগুলিকে জল খাইয়ে সেই তৃণভূমিতে চরার জন্য ছেড়ে দিল। তারপর তারা নিজের নিজের শিকা খুলে আহার্য দ্রব্য বের করে মহানন্দে ভগবানের সঙ্গে খেতে বসল। ১০-১৩-৭

কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু\*ছদা যথাস্তোরুহকর্ণিকায়াঃ॥ ১০-১৩-৮

শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে বসিয়ে তাঁর চারপাশে পর পর ছোট থেকে ক্রমশ বড় বৃত্তাকারে তারা পাশাপাশি বসল। সকলেরই মুখ ছিল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, সকলেরই চোখ আনন্দে হাসছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনভোজনে উপবিষ্ট সেই ব্রজবালকদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন কর্ণিকার চারপাশে অসংখ্য পাঁপড়ির শোভা নিয়ে অপরূপ একটি বিশাল পদ্ম সেই বনভূমিতে ফুটে উঠেছে। ১০-১৩-৮

কেচিৎ পুল্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরক্ষুরৈঃ ফলৈঃ।

শিগ্ভিস্থৃগ্ভিদৃষ্ডিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ॥ ১০-১৩-৯

সেই বালকেরা তাদের খাদ্যদ্রব্য রাখার জন্য ফুল, ফুলের পাঁপড়ি, পল্লব, অঙ্কুর, ফল, গাছের ছাল কিংবা পাথরের দ্বারাই যার যেমন ইচ্ছা ভোজনপাত্র তৈরি করে নিল, কেউ কেউ বা নিজেদের শিকাগুলিকেই পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল। ১০-১৩-৯

সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।

হসন্তো হাসয়ন্ত\*চাভ্যবজহুঃ সহেশ্বরাঃ॥ ১০-১৩-১০

খাওয়ার সময়ে তারা নিজের নিজের খাদ্যের স্বাদ যে কত ভালো তা অন্যদের বোঝানোর জন্য নানারকমে মুখ-চোখ-জিহ্বাদির ভঙ্গি করতে লাগল এবং এইভাবে সকলের হাসি ও পরস্পরকে হাসানোর মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সহ তাদের ভোজনপর্ব চলতে লাগল আনন্দের হাট বসিয়ে। ১০-১৩-১০

বিভ্রদ্ বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।

তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহাদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ॥ ১০-১৩-১১ সর্বযজ্ঞফলের একমাত্র ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর বয়স্য-বান্ধবদের মধ্যস্থলে বসে ভোজন করছেন —দৃশ্যটি একবার কল্পনা করো! তাঁর বাঁশিটি তিনি কোমরের কাপড়ের গিঁঠের কাছে গুজে রেখেছেন, শিঙ্গা এবং বেত রয়েছে বগলে। বাঁ হাতে তাঁর সুস্বাদু খাদ্যের গ্রাস, আঙুলের মধ্যে আবার ধরা আছে সেই খাদ্যের উপযোগী রোচক উপকরণ। চারপাশে ঘিরে বসা সেই খেলার সাথিদের হাসাচ্ছেন নানান কৌতুকের মাধ্যমে। স্বর্গের দেবতারা অবাক হয়ে দেখছেন অমর্ত পুরুষের এই মর্ত-বালক-লীলা! ১০-১৩-১১

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মুমু।

বৎসাস্ত্রন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ॥ ১০-১৩-১২

ভরতবংশপ্রদীপ পরীক্ষিৎ! ভোজনরত সেই গোপবালকেরা এইভাবে ভগবান অচ্যুতের সেই সরস লীলামাধুরীতেই মগু হয়ে গেছে, তাদের আর অন্য কোনোদিকেই খেয়াল নেই। এদিকে সেই অবকাশে তাদের গোবৎসেরা নতুন কচি ঘাসের লোভে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করে ক্রুমে ক্রুমে অনেক দূরে চলে গোল। ১০-১৩-১২

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোৎস্য ভীভয়ম্।

মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্॥ ১০-১৩-১৩

যখন সেই বালকদের এদিকে দৃষ্টি পড়ল, তখন তারা অত্যন্ত ভয় পেল। কিন্তু সকল ভয়েরও যিনি ভয়স্বরূপ, সেই ভগবান তাদের বললেন, সখারা, শোনো! তোমরা নিশ্চিন্তমনে খাও–কাউকেই খাওয়া ছেড়ে উঠতে হবে না। আমি যাচ্চি, বাছুরের দলকে নিয়ে এখনই এখানে ফিরে আসব। ১০-১৩-১৩

ইত্যুক্তাদ্রিদরীকুঞ্জগহুরেশ্বাত্মবৎসকান্। বিচিন্থন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ॥ ১০-১৩-১৪

এই বলে তিনি নিজের এবং সঙ্গীসাথিদের বাছুরগুলিকে খুঁজতে বেরোলেন পাহাড়-গুহা-গহুর-কুঞ্জ-কাননসহ সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে, হাতে তখনও তাঁর সেই অর্ধভুক্ত খাবারের গ্রাস! ১০-১৩-১৪

অস্ভোজনাজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতুর্দ্রষ্টং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।

নীত্বান্যত্র কুরদ্বহান্তরদধাৎ খেহবস্থিতো যঃ পুরা দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্॥ ১০-১৩-১৫ পরীক্ষিৎ! এদিকে পিতামহ ব্রহ্ম পূর্ব হতেই সেখানে আকাশে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে অঘাসুরের মোক্ষপ্রাপ্তি দর্শন করে তাঁর পরম বিস্ময় জন্মেছিল। মায়া আশ্রয় করে যিনি মনুষ্যবালকের রূপ ধারণ করেছেন, সেই পরমেশ্বরের অন্য কোনো মনোহর মহিমার প্রকাশ দেখার জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রথমত বৎসগুলিকে এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবেষণে চলে গোলে সেই অবকাশে এখান থেকে সেই গোপবালকদেরও অপহরণ করে অন্যত্র নিয়ে গোলেন এবং নিজেও অন্তর্ধান করলেন। ১০-১৩-১৫

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেহপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমস্ততঃ॥ ১০-১৩-১৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুসন্ধান করেও বৎসগুলিকে খুঁজে না পেয়ে যমুনাতটে ফিরে এলেন এবং সেখানে গোপবালকদেরও দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বনে বনে ঘুরে এই উভয়েরই অম্বেষণ করতে লাগলেন। ১০-১৩-১৬

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।

সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥ ১০-১৩-১৭

কিন্তু সমগ্র বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও না বৎস, না বৎস-রক্ষক গোপবালক—কারোরই দেখা মিলল না। তখন বিশ্ববিদ্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বজ্ঞতাশক্তির সাহায্যে মুহূর্তমধ্যে উপলব্ধি করলেন যে, এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই ব্রহ্মার কীর্তি, এই দুর্ঘটনাটি তিনিই ঘটিয়েছেন। ১০-১৩-১৭

> ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥ ১০-১৩-১৮

এইবার জগতের কর্তা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর নতুন এক আনন্দলীলা বিস্তারের ইচ্ছায় গোবৎস এবং গোপবালকদের মাতৃগণের এবং সেইসঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মারও আনন্দবিধানের জন্য নিজেকে বৎস এবং বৎসপালক – এই উভয়রূপে রূপায়িত করলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই গোবৎস এবং বালকদের মূর্তি ধারণ করলেন। ১০-১৩-১৮

যাবদ্ বৎসপবৎসকালপকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্যাদিকং যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্ বিহারাদিকং সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ॥ ১০-১৩-১৯
তখন 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'—অর্থাৎ 'সমগ্র জগৎই বিষ্ণুময়' এই শাস্ত্রবাণীটি যেন সেখানে মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকটিত হল। ব্রহ্মা যাদের
অপহরণ করেছিলেন সেই গোপবালক এবং গোবৎসদের সংখ্যা যা ছিল, তাদের চেহারা যেমন ছোট বা বড় ছিল, তাদের হাত-পা
প্রভৃতি অঙ্গ যেমন ছিল, তাদের বেত, শিঙ্গা, বাঁশি, পাতা, শিকা প্রভৃতি এবং বস্ত্র-অলংকারাদি যেরূপ ছিল, এমনকি তাদের স্বভাব, গুণ,
নাম, চেহারা, বয়স এবং আহার-বিচার পর্যন্ত যেমন যেমন ছিল –সেই সবকিছুই সম্পূর্ণ অবিকল এবং যথাপূর্বভাবে পরিগ্রহণ করে

এই নতুন মূর্তিসমূহ প্রকাশিত হল। প্রকৃতপক্ষে যাঁর জন্ম বলেই কিছু নেই, সেই বিশ্বরূপ ভগবান এইভাবে বহুরূপে শোভা পেতে লাগলেন। ১০-১৩-১৯

> স্বয়মাত্মা২২ত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ। ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্॥ ১০-১৩-২০

তখন সেখানে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হল। সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সমস্ত বৎস এবং গোপবালক! সেই আত্মস্বরূপ বৎসগুলিকে আত্মস্বরূপ গোপবালকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে নিজেরই সাথে নানাপ্রকারের খেলাধুলা করতে করতে তিনি দিনান্তে ব্রজে ফিরে এলেন। ১০-১৩-২০

তত্তদংসান্ পৃথঙ্ নীতা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ। তত্তদাত্মাভবদ্ রাজংস্তত্তৎসদা প্রবিষ্টবান্॥ ১০-১৩-২১

মহারাজ! এর পর যে যে বৎসগুলি যে যে গোপবালকদের ছিল, সেগুলি ঠিকমতো তার তার গোষ্ঠে সন্নিবেশিত করে, সেই সেই রূপে তাদের ভিন্ন গৃহে গমন করলেন। ১০-১৩-২১

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোখিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।

স্লেহমুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মতা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ ১০-১৩-২২

সেই গোপবালকদের মায়েরা বাঁশির ধ্বনি শোনামাত্রই দ্রুত এসে ছেলেদের কোলে তুলে নিলেন এবং দৃঢ় বাহু বন্ধনে বদ্ধ করে স্বয়ং পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের পুত্র বিবেচনায় স্নেহক্ষরিত স্তন্যসুধা পান করাতে লাগলেন। ১০-১৩-২২

ততো নূপোনার্দনমজ্জলেপনালক্ষাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।

সংলালিত স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যাময়মেন মাধবঃ॥ ১০-১৩-২৩

এইভাবেই তখন থেকে ভগবান প্রতিদিনই দিনের শেষে সেই গোপবালক রূপ ধারণ করে গোচারণের পরে ফিরে আসতেন এবং বালসুলভ আচরণে তাদের জননীদের প্রীতি উৎপাদন করতেন। পরীক্ষিৎ! জননীরাও সন্তান স্নেহে বিভোর হয়ে তাঁর শরীরে তৈলাদিমর্দন করতেন, তাঁকে স্নান করাতেন, চন্দনে অনুলিপ্ত করতেন, উত্তম বস্ত্র ও অলংকারে সিজ্জিত করতেন, তাঁর কপালে রক্ষা তিলক অঙ্কন করতেন, পরম স্নেহে তাঁকে ভোজন করাতেন, আরও কত ভাবেই যে নিজেদের বাৎসল্যরসের ধারায় তাঁকে অভিষক্ত করতেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। ১০-১৩-২৩

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুক্ষারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্। স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ॥ ১০-১৩-২৪

অপরদিকে গাভীরাও দিনের বিচরণের শেষে তাড়াতাড়ি গোষ্ঠে ফিরে এসেই নিজেদের বাছুরগুলিকে উচ্চরবে আহ্বান করত, বাছুরগুলি সেই শব্দ শুনে দৌড়ে তাদের মায়ের কাছে যেত। তখন গাভীরা তাদের স্বতঃক্ষরিত দুগ্ধধারা নিজ নিজ বৎসদের পান করাতে থাকত এবং সেই সময় গভীর স্নেহে তাদের নিজেদের জিভের দ্বারা পুনঃপুন লেহন করত। ১০-১৩-২৪

> গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্ সর্বা স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা। পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা॥ ১০-১৩-২৫

এই সব গাভী এবং গোপীগণের মাতৃভাব পূর্বের মতোই সন্তানরূপী ভগবানের প্রতি যথারীতি বিদ্যমান ছিল, কেবলমাত্র এখন স্নেহের আধিক্য ঘটেছিল। অপর পক্ষে ভগবানও সেই গাভী ও গোপীগণের সঙ্গে নিজ সন্তানগণের মতোই ব্যবহার করতেন, কেবলমাত্র এই বিশেষ যে ভগবান মায়াতীত হওয়ায় পূর্বসন্তানগণের মায়াধীনতার অনুরূপ আচরণ এক্ষেত্রে ছিল না। ১০-১৩-২৫

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যান্দমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে তৃপূর্ববৎ॥ ১০-১৩-২৬ এইভাবে এক বৎসর পর্যন্ত ব্রজবাসিগণের নিজ সন্তানদের প্রতি স্নেহরূপিণী লতা প্রতিদিনই বেড়ে চলল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অতুলনীয় এক অনন্ত ভালোবাসা ছিল, ধীরে ধীরে নিজ সন্তানদের সম্পর্কেও সেই একই ভাব যা পূর্বে ছিল না এখন সমুপজাত হল। ১০-১৩-২৬

ইখমাত্মা২২ত্মনা২২ত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।

পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ॥ ১০-১৩-২৭

এইভাবে সর্বাত্মা শ্রীভগবান বৎস এবং বৎসপালকের রূপ ধারণ করে নিজেই নিজেকে বন থেকে গোষ্ঠ আবার গোষ্ঠ থেকে বনে পরিচালনা তথা বিবিধরূপে প্রতিপালন করে এই বিচিত্র ক্রীড়ায় প্রায় একটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন। ১০-১৩-২৭

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ।

পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীয়ুজঃ॥ ১০-১৩-২৮

এক বছর পূর্ণ হতে যখন আর পাঁচ-ছয় রাত্রি বাকি আছে, সেইসময় একদিন বলরামের সঙ্গে বাছুর চরাতে চরাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করলেন। ১০-১৩-২৮

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্।

গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্॥ ১০-১৩-২৯

এদিকে সেইসময় গাভীরা গোবর্ধন পর্বতের উপরিভাগে তৃণাদিভক্ষণে ব্যাপৃত ছিল। তারা সেখান থেকে নীচে ব্রজভূমির সমীপে বিচরণরত নিজেদের বংসগুলিকে দেখতে পেল। ১০-১৩-২৯

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোহস্মৃতাত্মা স গোব্রজোহত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।

দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছোহগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রূপয়া জবেন॥ ১০-১৩-৩০

তাদের দেখতে পাওয়া মাত্রই স্নেহবশে গাভীগুলি যেন আত্মবিশ্বৃত হয়ে গেল এবং পালকেরা তাদের নিবারণ করতে চাইলেও এবং সেদিকে কোনো পথের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, সেসব কিছুই না মেনে 'হাম্বা'রব করতে করতে প্রবল বেগে সেদিকে দৌড়ে চলল। সে সময় মুখ ওপর দিকে তুলে রাখার জন্য তাদের ঘাড় ককুদের সঙ্গে ঠেকে গেছিল, সামনের এবং পেছনের দুই-দুই পা এক সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের দেখে দ্বিপদ জীব বলে মনে হচ্ছিল, উত্তেজনায় তাদের লাঙ্গুল উধ্বোত্থিত হয়েছিল এবং স্নেহবশে তাদের দুধ স্বতঃপ্রবাহিত হচ্ছিল। ১০-১৩-৩০

সমেত্য গাবোহধো বৎসান্ বৎসবত্যোহপ্যপায়য়ন্।

গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসংপয়ঃ॥ ১০-১৩-৩১

সেইসব গাভীর দল এইভাবে গোবর্ধন পর্বতের নীচে নিজেদের বৎসদের কাছে নেমে এসে তাদের স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে প্রবৃত্ত হল, এমনকি যেসব গাভী ইতিমধ্যে নতুন বৎস প্রসব করেছে, তারা পর্যন্ত তাদের পূর্বের বৎসগুলিকে দুধ পান করাচ্ছিল। সেই সময়ে তারা বৎসদের সর্বাঙ্গ এমনভাবে সাগ্রহে লেহন করছিল যে, মনে হচ্ছিল বুঝি তারা তাদের গ্রাসই করে ফেলবে। ১০-১৩-৩১

গোপাস্তদ্রোধনায়াসমোঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।

দুর্গাধ্বকৃচ্ছতোহভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্॥ ১০-১৩-৩২

গোপেরা অনেক চেষ্টা করেও গাভীদের আটকাতে পারেননি, তাদের সর্ব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। এইজন্য নিজেদের বিফলতায় তাঁদের যেমন কিছুটা লজ্জা হয়েছিল, তেমনি গাভীদের ওপর রাগও হয়েছিল খুব। অনেক কষ্ট করে সেই দুর্গম পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে তারা সেখানে বাছুরদের সঙ্গে নিজেদের ছেলেদেরও দেখতে পেলেন। ১০-১৩-৩২

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্রতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যবোহর্ভকান্।

উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্ধনি ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে॥ ১০-১৩-৩৩

তাদের দেখামাত্রই গোপগণের হৃদয়ে গভীর প্রেমরস যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠল, অনুরাগের প্রাবল্যে অনতিপূর্বের ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের সন্তানদের দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে, মস্তক আঘ্রাণ করে নিজেরাই পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হলেন। ১০-১৩-৩৩

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।

কৃচ্ছাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ॥ ১০-১৩-৩৪

এরপর সেই বয়স্ক গোপবৃন্দ পুত্রদের আলিঙ্গনের সেই অতুলনীয় সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ দেহে মনে ধীরে ধীরে বহুকষ্টে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু এই সুখস্মৃতি তাঁদের মনে উদিত হয়ে নয়ন বাষ্পাকুল করে তুলতে লাগল। ১০-১৩-৩৪

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্।

মুক্তস্তনেম্বপত্যেম্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ॥ ১০-১৩-৩৫

এদিকে শ্রীবলরাম দেখলেন, যে সন্তানেরা মাতৃদুগ্ধ পান ত্যাগ করেছে তাদের প্রতি পর্যন্ত ব্রজের গোপ, গাভী এবং গোপীগণের স্নেহ-ভালোবাসা এবং তদনুযায়ী উৎকণ্ঠার ভাব প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। তিনি এর হেতু কী তা বুঝতে পারলেন না, তাই এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ১০-১৩-৩৫

কিমেতদঙ্ভতমিব বাসুদেবেহখিলাতান।

ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেম্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে॥ ১০-১৩-৩৬

তিনি ভাবলেন এ কী অদ্ভূত ব্যাপার! সর্বাত্মা বাসুদেবের প্রতি আমার এবং ব্রজবাসিগণের যে অপূর্ব এক গভীর অনুরাগ আছে, এখন দেখছি এই ব্রজবালক এবং গোবৎসদের প্রতিও সেই মনোভাব, সেই প্রেমানুভূতিই বোধ হচ্ছে এবং তা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। ১০-১৩-৩৬

> কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেহপি বিমোহিনী॥ ১০-১৩-৩৭

কী এর স্বরূপ, কোথা থেকেই বা এই অনুভূতি জাগরিত হল? এ কি কোনো দেবতা, মানুষ অথবা অসুরের মায়া? কিন্তু তা কি হওয়া সন্তব? না, এটা অবশ্যই আমার প্রভুরই মায়া। অন্য কারো মায়ার এমন শক্তি নেই যে আমাকে পর্যন্ত মোহিত করতে পারে। ১০-১৩-৩৭

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান সবয়সানপি।

সর্বানাচষ্ট বৈকুষ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সং॥ ১০-১৩-৩৮

এইরকম চিন্তা করে বলরাম জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করলেন, তখন তাঁর কাছে সেই সমস্ত বয়স্য গোপবালক এবং গোবৎসসমূহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হল। ১০-১৩-৩৮

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে তুমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েহপি।

সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোহবৈৎ॥ ১০-১৩-৩৯

তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—ভগবন্! এই গোপবালক এবং গোবৎসসকল কোনো দেবতাও নয়, কিংবা কোনো ঋষিও নয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন রূপের আশ্রয়ে একমাত্র আপনিই প্রকাশিত হচ্চেন। আপনি এই প্রকারে বালক, বৎস ইত্যাদি পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করেছেন কেন, তা দয়া করে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে আমাকে বলুন। তখন ভগবান তাঁর কাছে ব্রহ্মার সমস্ত কীর্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং বলরাম সমগ্র বিষয়টিই অবগত হলেন। ১০-১৩-৩৯

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।

পুরোবদব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্॥ ১০-১৩-৪০

ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক থেকে পুনরায় ব্রজে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিমাণ ততক্ষণে মাত্র এক 'ক্রটি'-কাল অপগত হয়েছে। তিনি এসে দেখলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর পূর্বের মতোই তাঁর অনুচর বালক ও বৎসদের নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছেন। ১০-১৩-৪০ যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি। মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুখিতাঃ॥ ১০-১৩-৪১

তিনি ভাবতে লাগলেন—গোকুলে যত গোপবালক এবং গোবৎস ছিল, সকলেই তো আমার রচিত মায়াশয্যায় শয়ান রয়েছে, আমার মায়ায় তারা অচেতন, কেউই এখনও পর্যন্ত উত্থিত হয়নি। ১০-১৩-৪১

ইত এতে২ত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।

তাবন্ত এব তত্ৰাব্দং ক্ৰীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্॥ ১০-১৩-৪২

তাহলে সেই আমার মায়ামোহিত বৎস-বালকদের অতিরিক্ত ঠিক তত সংখ্যক এই গোপবালক এবং গোবৎস এখানে কোথা থেকে এল — যারা গত এক বছর ধরে ভগবান বিষ্ণুর খেলার সাথিরূপে তাঁর সঙ্গে রয়েছে? ১০-১৩-৪২

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ।

সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন॥ ১০-১৩-৪৩

ব্রক্ষা এইভাবে দুই স্থানে দুই দলকেই দেখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করে নিজের জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে এর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করলেন; কিন্তু এদের মধ্যে কারা পূর্বের থেকেই ছিল, আর কারা পরে এসেছে অর্থাৎ কারা সত্য বা প্রকৃত বৎস-বালক এবং কারা মিথ্যা বা কৃত্রিম তা কোনো মতেই নির্ণয় করতে পারলেন না। ১০-১৩-৪৩

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।

স্বয়ৈব মায়য়াজোহপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥ ১০-১৩-৪৪

ভগবান বিষ্ণুর মায়ার সমগ্র জগৎই মোহিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে মায়াতীত, সমস্ত মায়া-মোহের উর্ধেব। ব্রহ্মা সেই ভগবানকেই নিজের মায়ার দ্বারা মোহিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে মোহিত করা দূরে থাকুক, তিনি নিজে জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও এখন নিজের মায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেই বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ১০-১৩-৪৪

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি।

মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥ ১০-১৩-৪৫

ঘোর তমস্বিনী রাত্রিতে কুয়াশার অন্ধকার অথবা দিনের আলোয় জোনাকির দীপ্তি যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, কোনো প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না, ঠিক তেমনই কোনো অল্প শক্তিসম্পন্ন পুরুষ যদি মহাপুরুষের প্রতি নিজের মায়া প্রয়োগ করেন, তাহলে তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না, উপরস্তু প্রয়োগকর্তার প্রভাবই নষ্ট হয়ে যায়। ১০-১৩-৪৫

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোহজস্য তৎক্ষণাৎ।

ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥ ১০-১৩-৪৬

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।

কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ ১০-১৩-৪৭

যাইহোক, ব্রহ্মা যখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না, তখন হঠাৎই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসেরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে দেখা দিল! তখন তাদের প্রত্যেকের দেহের বর্ণ ঘনশ্যাম, সকলেরই পীতকৌশেয় বসন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদাধারী চতুর্ভুজ। সকলেরই মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মনোহর হার এবং বনমালা শোভা পাচ্ছিল। ১০-১৩-৪৬-৪৭

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্বকম্বকঙ্কণপাণয়ঃ।

নূপুরেঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ॥ ১০-১৩-৪৮

তাদের বক্ষঃস্থলে স্বর্ণবর্ণ শ্রীবৎসচিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, মণিবন্ধে রত্ন জড়িত শঙ্খকঙ্কণ, চরণে নূপুর এবং কটক, কটিদেশে চন্দ্রহার এবং অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরীয় উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করছিল। ১০-১৩-৪৮

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ।

কোমলৈঃ সর্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ॥ ১০-১৩-৪৯

মহাপুণ্যশালী ভক্তদের প্রদত্ত নবীন কোমল তুলসীদলে তাদের আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ বিভূষিত ছিল। ১০-১৩-৪৯

চন্দ্রিকাবিশদম্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।

স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ॥ ১০-১৩-৫০

তাদের চন্দ্রকিরণসদৃশ শুল্রোজ্জ্বল স্মিতহাসি এবং ঈষৎ রক্তিম নেত্রের কটাক্ষপাতের দ্বারা যেন সত্ত্ব ও রজোগুণের সাহায্যে ভক্তদের হৃদয়ে পবিত্র বাসনার সৃষ্টি এবং সেগুলির সম্যক্ পূরণ সূচিত হচ্ছিল। ১০-১৩-৫০

আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈমূর্তিমক্তিশ্চরাচরেঃ।

নৃত্যগীতাদ্যনেকার্টেঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ॥ ১০-১৩-৫১

ব্রক্ষা আরও দেখলেন, তাঁরই মতোন বহুসংখ্যক ব্রক্ষা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত সমগ্র চরাচর মূর্তিমান হয়ে নৃত্যগীতাদিসহ বহু বিচিত্র পূজা উপচারে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের আরাধনায় ব্রতী রয়েছে। ১০-১৩-৫১

অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।

চতুর্বিশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ॥ ১০-১৩-৫২

অণিমা-মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধি, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে আছে। ১০-১৩-৫২

কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ।

স্বমহিধ্বস্তমহিভিমূর্তিদ্ভিরুপাসিতাঃ॥ ১০-১৩-৫৩

প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপাদনকারী কাল, তার পরিণামের কারণ স্বভাব, বাসনাসমূহের উদ্বোধক সংস্কার, কামনা, কর্ম, বিষয় এবং ফল –এরা সবাই মূর্তি ধারণ করে তাদের প্রত্যেকের উপাসনায় রত, অবশ্য ভগবানের সেই প্রতিরূপসমূহের মহিমার কাছে এদের মহিমা ও স্বাতন্ত্র্য নিষ্প্রভ, লুপ্তপ্রায়রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। ১০-১৩-৫৩

সত্যজ্ঞানানস্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ।

অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্য অপি হ্যপনিষদ্দৃশাম্॥ ১০-১৩-৫৪

ব্রক্ষা এ-ও উপলব্ধি করলেন যে, তারা সকলেই সত্যস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং কেবল অনন্ত আনন্দ-ঘনমূর্তি। সর্বপ্রকার ভেদ-প্রতীতির উর্ধ্বে অখণ্ড একরসের প্রত্যয়ই তাদের স্বরূপ এবং তাদের অসীম মাহাত্ম্য উপনিষদ্দর্শী তত্ত্ব-জ্ঞানীদের পক্ষেও ধারণায় আনা অসম্ভব। ১০-১৩-৫৪

এবং সকৃদ্ দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোহখিলান্।

যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥ ১০-১৩-৫৫

এইভাবে ব্রহ্মা একই সময়ে তাদের সকলকেই সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ – যাঁর প্রকাশে এই সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয় – তাঁরই স্বরূপ বলে অনুভব করলেন। ১০-১৩-৫৫

ততোহতিকুতুকোদ্বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্থুফীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা॥ ১০-১৩-৫৬

এই পরমাশ্চর্যময় দৃশ্য দেখে ব্রহ্মার চেতনাই যেন হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তাঁর একাদশ ইন্দ্রিয় বিদ্রান্ত এবং বিবশ হয়ে পড়ল। শ্রীভগবানের তেজোরাশির প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে তিনি বাক্শক্তিরহিত হয়ে গেলেন। তখন নিস্তব্ধভাবে স্থিত তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকটে একটি পুত্তলিকা স্থাপিত রয়েছে। ১০-১৩-৫৬

ইতীরেশেহতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে পরত্রাজাতোহতন্নিরসনমুখব্রক্ষকমিতৌ।

অনীশেহপি দ্রষ্ট্রং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি চছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোহজাজবনিকাম্॥ ১০-১৩-৫৭ পরীক্ষিৎ! ভগবানের স্বরূপ তর্কের দ্বারা অধিগম্য নয়, তাঁর মহিমাও সাধারণ বুদ্ধির অতীত। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ এবং মায়াতীত। বেদান্তও সাক্ষাৎভাবে তাঁর বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর থেকে ভিন্ন পদার্থসমূহের নিষেধের দ্বারা কোনোমতে তাঁর সংকেত মাত্র করে থাকে। ব্রক্ষা সর্ববিদ্যার অধীশ্বর হলেও ভগবানের সেই দিব্যস্বরূপের ধারণা করতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ হয়ে বিহুল হয়ে পড়লেন এবং ক্রমে সেদিকে তাকিয়ে দেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন, তাঁর চক্ষু মুদিত হয়ে গেল। ব্রক্ষার এই মোহপ্রাপ্তি অবশ্য ভগবানের অজ্ঞাত রইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামাত্রে তাঁর মায়া-যবনিকা অপসারিত করলেন। ১০-১৩-৫৭

ততোহর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুখিতঃ।

কৃচ্ছাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা॥ ১০-১৩-৫৮

তখন ব্রহ্মার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। তিনি যেন মৃত্যু থেকে পুনর্জীবন লাভ করলেন। সচেতন হয়ে তিনি বহুকষ্টে নিজের চোখ খুললেন এবং নিজের শরীর তথা এই দৃশ্যজগৎ আবার তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠল। ১০-১৩-৫৮

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোহপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।

বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥ ১০-১৩-৫৯

তখন চারদিকের সমস্ত পদার্থই তাঁর উন্মীলিত চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা দিল এবং তিনি তখনই দেখতে পেলেন, যে স্থানে তিনি রয়েছেন তা হল বৃন্দাবন। সর্বজনের প্রিয় মনোরম সেই স্থান, চতুর্দিক অজস্র গাছে সমাকীর্ণ। সেই গাছগুলি আবার ফলে-ফুলে-পাতায় ঢাকা, কত প্রাণীই যে তাদের কতভাবে ব্যবহার করে জীবন ধারণ করছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। ১০-১৩-৫৯

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।

মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতকৃট্তর্ষকাদিকম্॥ ১০-১৩-৬০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাসস্থল এই বৃন্দাবনে ক্রোধ-লোভাদি দোষের প্রসর নেই; স্বভাবতই যাদের মধ্যে প্রবল শত্রুতা, সেইসব পশু-পাখি ও মানুষ এখানে পরস্পর বন্ধুভাবে সুখে বসবাস করছে। ১০-১৩-৬০

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।

বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিম্বদেকং স পাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট॥ ১০-১৩-৬১

এইরূপ বৃন্দাবনকে দর্শন করার পর ব্রহ্মা দেখলেন, সেখানে অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম এক গোপবংশীয় বালকের রূপ ধারণ করে যেন এক বিচিত্র নাটকের অভিনয় করছেন। তিনি দ্বিতীয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বহু সখা বিদ্যমান, অনন্ত হওয়া সত্ত্বেও ইতস্তত ভ্রমণ করছেন এবং তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা না থাকলেও তিনি হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও বাছুরদের খুঁজে হয়রান হচ্ছেন। একবছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন, হাতে অশ্বের গ্রাস নিয়ে একা-একা আর সবাইকে খুঁজে বেড়াতে—এখনও ঠিক তেমনটিই তাঁকে দেখতে পেলেন ব্রহ্মা। ১০-১৩-৬১

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোহতীর্য পৃথ্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।

স্পৃষ্টা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্নং নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্। ১০-১৩-৬২

এবার অবশ্য আর ভুল হল না তাঁর, ভগবানকে দেখামাত্রই তিনি ত্বরিতে নিজ বাহন হংসের থেকে অবতরণ করলেন এবং সেই শ্যামলতনুর পদমূলে একটি সুবর্ণদণ্ডের মতো নিজের স্বর্ণকান্তি দেহটি নিয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। চতুর্বদন ব্রহ্মা তাঁর চার মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দাশ্রু জলে সেই চরণদুটি অভিষিক্ত করতে লাগলেন। ১০-১৩-৬২

#### উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্। আস্তে মহিত্বং প্রাগদৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ১০-১৩-৬৩

কিঞ্চিৎ পূর্বেই দৃষ্ট সেই অপূর্ব মহিমার কথা ফিরে ফিরে তাঁর স্মৃতিতে আসছিল আর তিনিও বারে বারেই শ্রীভগবানের চরণ-কমলে লুটিয়ে পড়ছিলেন। এইভাবে একবার উত্থান আবার পরক্ষণেই পুনরায় প্রণতি, বিস্ময় আর ভক্তির এই যুগপৎ প্রকাশে ব্রহ্মা দীর্ঘক্ষণ সেই চরণপদ্যের আশ্রয়ে লগু হয়ে রইলেন। ১০-১৩-৬৩

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ। কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গয়ৈলতেলয়া॥ ১০-১৩-৬৪

অবশেষে ধীরে ধীরে উঠলেন, নয়নের অশ্রু মার্জন করলেন, তারপর তাকিয়ে দেখলেন প্রেমের অফুরান নির্বার, মুক্তির নিশ্চিত নির্ভর সেই ভগবান মুকুন্দের দিকে; ধীরে নত হয়ে এল তাঁর মাথা, দেহে জাগল সাত্ত্বিক কম্পন, চিত্ত হল একমুখী, জোড়হাতে নম্রভাবে গদগদস্বরে তিনি ভগবানের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-১৩-৬৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ॥

# BANG বিশা-কর্তৃক ভগবানের স্তুতি . COM

#### ব্রক্ষোবাচ

নৌমীড্য তেহন্দ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়। বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১০-১৪-১

ব্রহ্মা বললেন—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্তববাণীর দ্বারা বন্দনাযোগ্য একমাত্র আপনিই। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। নবীননীরদশ্যামল আপনার দেহ, তাতে স্থির সৌদামিনীর মতো শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল পীত বসন। আপনার গলার গুঞ্জীমালা, কানের মকরাকৃতি কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের দীপ্তিতে আপনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বক্ষে লম্বিত বনমালা, হাতে অশ্বের গ্রাস, কক্ষে বেত ও শিঙ্গা, কটিদেশের বন্ধনীতে বাঁশরী, যা যা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ করেছে—সব কিছুর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে আপনার অসীম সৌন্দর্যের দ্যুতি। কমল-কোমল চরণদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করে বিরাজ করছেন আপনি গোপ-বালকের মনোহর বেশে! ১০-১৪-১

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোহপি। নেশে মহি ত্বসিতুং মনসাহহন্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ১০-১৪-২

হে স্বপ্রকাশ! ভক্তজনের অভিলাষ পূরণের জন্যই আপনার এই বিগ্রহধারণ, আমার প্রতি আপনার কৃপা-প্রসাদস্বরূপ আপনার চিন্ময়ী ইচ্ছার এই মূর্তিমান প্রকাশ ঘটিয়েছেন আপনি। এতো ভৌতিক স্থূল দেহ নয়, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এই তনুর অলৌকিক মহিমা আমি বা অন্য কেউই সমাধির দ্বারাও নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। সেক্ষেত্রে, কেবল আত্মানন্দ-অনুভবস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা সর্বতো-নিরুদ্ধ অন্তর্মুখী একাগ্র মনের সাহায্যেও কারও পক্ষেই কী জানা সম্ভব? ১০-১৪-২

#### জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাজ্মনোভির্যে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০-১৪-৩

তাই আপনাকে জানার এই উদগ্র প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, যেখানে যেমন স্থিতিতে আছেন, সেখানেই স্থিরভাবে শান্ত থেকে যাঁরা কেবল সজ্জন সংগতিকেই আশ্রয় করেন, আপনার প্রেমিক ভক্তগণের মুখে উদ্গীত আপনার লীলা-গুণগান – যা তাঁদের সঙ্গ করলে স্বতই শোনার সৌভাগ্য হয় – কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সেবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজেদের জীবনস্বরূপ করে ফেলেন, তার অভাবে প্রাণধারণ করতেও সমর্থ হন না, প্রভূ! আপনি তাঁদের প্রেমের অধীন হয়ে পড়েন; হে অজিত! ত্রৈলোক্যেচিরঅপরাজিত আপনিও, তাই, বলা চলে, তাঁদের কাছে পরাজিত হন। ১০-১৪-৩

শ্রেয়ংস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থুলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১০-১৪-৪

হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি ভক্তিই সর্ববিধ কল্যাণের উৎস—অভ্যুদয় থেকে মোক্ষ সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্ত্বে যারা সেই ভক্তিকেই পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের সেই কষ্টই সার হয়, আর কিছুই লাভ হয় না, ঠিক যেমন, যার ভিতরে চালের দানা নেই, সেই তুষ অবহনন করলে শুধু পরিশ্রমই সার হয়, চাল পাওয়া যায় না। ১০-১৪-৪

পুরেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিনস্তুদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।

বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেহঞ্জোহচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ১০-১৪-৫

হে অচ্যুত! হে অনন্ত! পুরাকালেও এই লোকে বহু যোগী যোগাদি সাধনার দ্বারা বহুপ্রকারে আপনাকে লাভ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সফলতা লাভ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকল প্রয়াস তথা বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত কর্মই আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন। এইভাবে কর্মসমর্পণের ফলে এবং আপনার লীলাকথা শ্রবণে নিষ্ঠারতি জন্মানোয় তাঁদের আপনার প্রতি ভক্তিলাভের সৌভাগ্য হয় এবং সেই ভক্তির মাহাত্ম্যেই অতিরেই আপনার স্বরূপের উপলব্ধি তথা পরমপদ প্রাপ্তি –সবই তখন তাঁদের অনায়াসে সাধিত হয়। ১০-১৪-৫

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধমহ্ত্যমলান্তরাত্মভিঃ।

অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥ ১০-১৪-৬

হে অসীমস্বরূপ! আপনার সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয় রূপেরই জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন হলেও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহারের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার নির্গুণস্বরূপের মহিমা অনুভূত হতে পারে। তার প্রক্রিয়া এইরূপ: বিশেষ আকারকে পরিত্যাগ করে আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই আত্মাকারতা ঘট-পটাদি রূপের মতো জ্ঞেয় পদার্থের সাক্ষাৎকার নয়, কিন্তু কেবলমাত্র আবরণ-ভঙ্গ। 'এই উনিই ব্রহ্মা', 'আমি ব্রহ্মাকে জানলাম'—ইত্যাদি-রূপেও এই সাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু স্বপ্রকাশ-রূপেই তা স্ফুরিত হয়। ১০-১৪-৬

গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য।

কালেন যৈবা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ১০-১৪-৭

কিন্তু হে ভগবন্! আপনার সগুণ-স্বরূপের গুণসমূহের পরিমাপ কে করবে? বহুকালের বহুজন্মের পরিশ্রমে হয়তো কোনো কোনো সুদক্ষ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ, কিংবা অন্তরীক্ষের হিমকণারাশি অথবা আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির কিরণ পরমাণু নিচয়েরও গণনা করতে পারেন, কিন্তু অশেষ কল্যাণগুণের আকর আপনার সমগ্র গুণাবলির নিঃশেষে অবধারণ দূরে থাক, তার সামান্য ভগ্নাংশেরও পরিমাপ করার সাধ্য তাদের হবে না। সেই আপনিই জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনার এই মহিমার রহস্য ভেদ করা বা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করাও অপরের পক্ষে দুরহ। ১০-১৪-৭

তত্তেংনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ১০-১৪-৮ এইজন্যই প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসব তত্ত্ববিচারের পথে গিয়ে জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় ঘটান না। তিনি জগৎ-সংসারের চতুর্দিকেই আপনার করুণার স্রোতোধারা নিত্য বহমান দেখতে পান, সমগ্র হৃদয় তাঁর উন্মুখ হয়ে থাকে, তিনি নিশ্চিত জানেন আপনার করুণা কিরণে তাঁর জীবনেরও সমস্ত অন্ধকার একদিন এক নিমেষেই তিরোহিত হবে। তাই নিজের প্রারন্ধ অনুসারে সুখ বা দুঃখ যা-ই আসুক না কেন, তা তিনি সমভাবে নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেন; তাঁর হৃদয়, তাঁর বানী, তাঁর শরীর –একটি নমস্কারে, একটি পরিপূর্ণ প্রণামে আপনারই চরণতলে লুটিয়ে থাকে, তাঁর সমগ্র জীবনটিই হয়ে ওঠে আপনার উদ্দেশে সমর্পিত একটি নৈবেদ্য-স্বরূপ; আর এইভাবেই পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের যেমন আপনা হতেই উত্তরাধিকার জন্মায়, তার জন্য যেমন তাকে পৃথকভাবে বিশেষ কোনো প্রয়াস করতে হয় না, সেইরকমেই আপনার পরমপদে তাঁর অধিকার হয় স্বতঃসিদ্ধ, মোক্ষাদিসম্পদ তাঁর পক্ষে হয় অপরিমিত বিত্তশালীর পুত্রের অযত্নার্জিত পৈতৃক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ! ১০-১৪-৮

পশ্যেশ মেহনার্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি তৃষ্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ॥ ১০-১৪-৯

আর প্রভু, এদিকে দেখুন আমারই বা কীরকম দুষ্প্রবৃত্তি! আপনি অনন্ত, আদিপুরুষ, পরমাত্মা, আমার মতো বহু বহু মায়াবীও আপনার মায়ায় মোহিত ও বিদ্রান্ত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আমি আপনার ওপরে নিজের মায়া বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলাম। বৃদ্ধিন্দ্রষ্ট হওয়ার ফলে আমার একবারও এই চিন্তা উদিত হয়নি যে, আমি আপনার কাছে কতটুকু? প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের গুরুত্ব কতখানি? ১০-১৪-৯

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ। অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০-১৪-১০

হে অচ্যুত! আমার উৎপত্তি হয়েছে রজোগুণ থেকে। আপনার স্বরূপ সম্পর্কে আমার যথার্থ জ্ঞান নেই। তারই ফলে আমি নিজেকে আপনার থেকে পৃথক বিশ্বের প্রভু বলে ধারণা করেছিলাম। আমি জন্মরহিত, জগতের স্রষ্টা—এই গর্বের মহামোহান্ধকারে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল। কিন্তু প্রভু! আপনার ক্ষমাগুণেরও তো অন্ত নেই, তাই এ তো আমারই অধীন, আমিই এর রক্ষাকর্তা প্রভু, তাই একে তো অনুকম্পা করতেই হবে এইরকম করুণাদৃষ্টি অবলম্বন করে আমাকে ক্ষমা করুন। ১০-১৪-১০

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।

ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ১০-১৪-১১

প্রভূ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই অষ্ট আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর—যা আমার নিজের পরিমাপে সাড়ে তিন হাত। আর এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আপনার একটি রোমকূপের ছিদ্রপথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে, যেমন গবাক্ষপথে অতিক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহ অগণিত সংখ্যায় ভেসে বেড়ায়। আপনার সেই অনন্ত মহিমার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র আমার কোনো বিচারেই কোনো তুলনা চলে কি? ১০-১৪-১১

> উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে। কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১০-১৪-১২

হে অধোক্ষজ! মাতৃগর্ভস্থিত শিশু অজ্ঞানবশে পদাদি সঞ্চালনের দ্বারা মাতৃ অঙ্গে কার্যত পদাঘাত করলেও তাতে কি তার অপরাধ হয়, অথবা মা-ও কি সেজন্য সন্তানের প্রতি রুষ্ট হন? সমগ্র বিশ্বজগতে 'অস্তি' বা 'নাস্তি'-পদবাচ্য এমন কোন্ পদার্থ আছে, যা আপনার কুক্ষির অন্তর্গত নয়? ১০-১৪-১২

জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।

বিনির্গতোহজস্ত্রিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা কিং স্বীশ্বর তৃত্ন বিনির্গতোহস্মি॥ ১০-১৪-১৩

প্রলয়কালে ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে গেলে কারণ সমুদ্রশায়ী নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এই উক্তি তো মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে, হে পরমেশ্বর! আপনিই বলুন, আমি কি আপনার থেকেই জন্মায়নি, আপনারই সন্তান নই? ১০-১৪-১৩

#### নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষীনারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১০-১৪-১৪

প্রভু, একথাও কি সত্য নয় যে, আপনিই সেই নারায়ণ, যিনি সকল জীবের আত্মা, যিনি সমগ্র জগৎ এবং জীবকুলের অধীশ্বর এবং যিনি সর্বলোকের সাক্ষী। নরদেব থেকে উৎপন্ন জলরাশির মধ্যে বাস করার জন্য যাঁকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়, তিনিও প্রকৃতপক্ষে আপনারই অংশভূত। আবার এই অংশরূপে দর্শনও তত্ত্বত সত্য নয়, তাও আপনারই মায়া। ১০-১৪-১৪

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব। কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥ ১০-১৪-১৫

হে ভগবন্! নিখিল জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার সেই বিরাট শরীর যদি সত্য সত্যই সে সময় জলেই থাকত, তাহলে আমি শত বৎসর ধরে কমলনাল পথে অন্বেষণ করেও তাকে দেখতে পাইনি কেন? আবার, যখন আমি তপস্যা করলাম, তখন হৃদয়মধ্যে তার সম্যক দর্শনলাভই বা কী করে হল এবং পুনরায় অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই রূপ আমার কাছে অদৃশ্যই বা হল কেন? ১০-১৪-১৫

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য।

কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥ ১০-১৪-১৬

হে মায়াবিনাশী! সেসব পুরাকালের কথারই বা কী প্রয়োজন, আপনার এই অবতারেই তো আপনি জননী যশোদাকে এই বাইরের দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ নিজের জঠরে দর্শন করিয়েছেন, যা দেখে তিনি ভীতা ও বিশ্মিতা হয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকেও তো এই বিশ্বসংসার যে আপনার মায়ামাত্র, তাই প্রমাণিত হয়। ১০-১৪-১৬

> যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা। তত্ত্বযুপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ১০-১৪-১৭

আপনিসহ এই সমগ্র বিশ্ব যেমন বাইরে প্রকাশিত রয়েছে, তেমনই আবার আপনার উদরেও আপনি-সহ-ই দেখা গোল –এটা আপনার মায়া ছাড়া আর কী হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-প্রপঞ্চ আপনার মায়াশক্তির লীলামাত্র, এছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ১০-১৪-১৭ অদ্যৈব তৃদ্তেহস্য কিং মম ন তে মায়াত্মাদর্শিতমেকোহসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্ বৎসাঃ সমস্তা অপি। তাবস্তোহসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্তাবস্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ ১০-১৪-১৮ সেদিনের কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, আজই কি আপনি আমাকে আপনি ছাড়া সমগ্র বিশ্ব যে আপনারই মায়া-স্বরূপ, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি? প্রথমে আপনি একলা ছিলেন, তারপর সমস্ত গোপবালক, বৎসবৃদ্দ তথা বেত্রাদি উপকরণসমূহের রূপ ধারণ করলেন। এরপর আমি দেখলাম, আপনার এইসব রূপই চতুর্ভুজ দিব্যমূর্তি এবং আমার সঙ্গে সকল তত্ত্বই তাদের উপাসনায় নিরত। ক্রমে আমার অনুভবে এল, এই অনন্ত নিখিলে গণনাতীত ব্রহ্মাণ্ডরূপেও আপনিই বিরাজিত এবং এখন দেখছি সব কিছুর পর্যবসানে অপরিমেয় অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে আপনিই রয়েছেন। ১০-১৪-১৮

অজানতাং তুৎপদবীমনাত্মন্যাত্মা২২ত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্। সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব তুমেষোহন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥ ১০-১৪-১৯

আপনার স্বরূপ যাদের অজ্ঞাত তাদের কাছে আপনি স্বতন্ত্র হয়েও প্রকৃতিতে আশ্রয় করে স্থিত জীবরূপে প্রতীত হন, নিজ মায়া বিস্তার করে আপনি তাদের কাছে সৃষ্টি সময়ে আমার (ব্রহ্মা) রূপে, পালনকার্যে নিজের (বিষ্ণু) রূপে এবং ধ্বংসের সময়ে ত্রিনেত্র (মহেশ্বর) রূপে, ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকেন। ১০-১৪-১৯

> সুরেম্বৃষিশ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেহজনস্য। জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥ ১০-১৪-২০

হে প্রভু, হে নিখিল বিশ্ববিধাতা, হে পরমেশ্বর! জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যে আপনি কখনো দেবতা, কখনো ঋষি, কখনো মানুষ, কখনো পশু-পাখি ইত্যাদি তির্যকযোনি আবার কখনো বা জলচরপ্রাণীদের মধ্যে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তা শুধু দুর্বৃত্তদের গর্ব চূর্ণ এবং সজ্জনদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য। ১০-১৪-২০

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। কু বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ১০-১৪-২১

কতভাবে কত লীলায় যে আপনি নিজের যোগমায়াশক্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন, হে যোগেশ্বর, ত্রিভুবনে কার সাধ্য তার ইয়ত্তা করে? দেশেকালে অপরিচ্ছন্ন, অনন্ত হয়েও সগুণ ষড়ৈশ্বর্যশালী লীলাবিগ্রহে নিজেকে কেমন করে রূপায়িত করছেন, কখন, কীভাবে, কোথায়, অতিক্ষুদ্র থেকে অতিমহান কোন্ ক্ষেত্রে, আপনার কল্যাণময়ী রক্ষণশক্তির মহিমার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে চলেছে, হে পরমাত্মা, এই বিশ্বসংসারে তা জানেই বা কে, বোঝেই বা কে? ১০-১৪-২১

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্লাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥ ১০-১৪-২২

এই সমগ্র জগৎ তো প্রকৃতপক্ষে অসৎপক্ষে অসৎস্বরূপ, স্বপ্নতুল্য, অজ্ঞানাত্মক এবং বহুদুঃখময়। আর আপনি পরমানন্দ, পরমজ্ঞানস্বরূপ এবং অনস্ত। মায়ার থেকে উৎপন্ন এই জগৎ অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও আপনার মধ্যে আপনার সত্তাতেই সত্যস্বরূপ বলে প্রতীত হয়ে থাকে। ১০-১৪-২২

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ॥ ১০-১৪-২৩

প্রভূ! আপনিই একমাত্র সত্য, কারণ আপনি সকলের আত্মা। আপনি আদি পুরাণপুরুষ, জন্মাদি কোনো বিকারই আপনার নেই। অনন্ত এবং অদ্বয়স্বরূপ আপনাকে দেশ, কাল বা বস্তু কোনভাবেই সীমিত করতে পারে না। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ববিধ জ্ঞানের মূল, সকলের প্রকাশক। আপনিই অবিনাশী তত্ত্ব তাই নিত্যস্বরূপ, ক্ষয়াদিরহিত অক্ষরপুরুষ, অখণ্ড আনন্দ, নিত্যনবায়মান অজস্র সুখ। কোনোপ্রকার মল বা অভাব আপনাতে নেই, নিরঞ্জন পূর্ণস্বরূপ আপনি। সর্বপ্রকার উপাধি থেকে সর্বথা মুক্ত আপনি, তাই আপনিই অমৃতস্বরূপ। ১০-১৪-২৩

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।

গুৰ্বৰ্কলব্বোপনিষৎ সুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতামুধিম্॥ ১০-১৪-২৪

আপনার এই যে স্বরূপ, সেটি প্রকৃতপক্ষে সর্বজীবেরই আপন স্বরূপ। যাঁরা গুরুরূপী সূর্যের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তার দ্বারা আপনাকে নিজেদের আত্মারূপে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা এই মিথ্যা সংসারসাগরকে যেন উত্তীর্ণ হয়ে যান। ১০-১৪-২৪

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।

জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥ ১০-১৪-২৫

যে সকল ব্যক্তি পরমাত্মাকেই নিজেদের আত্মা বলে উপলব্ধি করে না, তাদের সেই অজ্ঞানের ফলেই এই নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তির ভ্রম জন্মায়। জ্ঞান জন্মানোমাত্রই কিন্তু এসবের ধ্বংস বা নিবৃত্তি ঘটে, ঠিক যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি এবং ভ্রমের নিবৃত্তিমাত্রই সেই সর্পের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে থাকে। ১০-১৪-২৫

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী॥ ১০-১৪-২৬

প্রকৃতপক্ষে সংসার-বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি—এই দুটিই অজ্ঞানকিপিত, অজ্ঞানেরই দুটি নামমাত্র। সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্বই এদের নেই। সূর্যে যেমন দিন এবং রাত্রির কোনো ভেদ নেই, সেই রকমই যথার্থ বিচারে অখণ্ড চিৎস্বরূপ কেবল শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নেই। ১০-১৪-২৬

#### ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ। আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোহজ্ঞজনতাজ্ঞতা॥ ১০-১৪-২৭

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবেদের অজ্ঞতাও যে কী গভীর, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। যে আপনি হলেন আপন আত্মা, সেই আপনাকেই পর মনে করে এবং যা বস্তুত পর, সেই দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, শেষ পর্যন্ত সেই আত্মাকেই বাইরে খুঁজে বেড়ায় যারা, তাদের হতভাগ্যতার কি সীমা আছে? ১০-১৪-২৭

অন্তর্ভবেহনন্ত ভবন্তমেব হ্যতন্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥ ১০-১৪-২৮

হে অনন্ত! আপনি তো সকলেরই অন্তঃকরণে বিরাজমান, আর সেইজন্যই সৎপুরুষেরা আপনার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেগুলিকে ত্যাগ করে নিজেদের ভিতরেই আপনার অন্বেষণ করে থাকেন। কারণ, রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব না থাকলেও, প্রতীয়মান সর্পকেও মিথ্যা বলে নিশ্চয় না করা পর্যন্ত, সেই নিকটস্থ সত্য রজ্জুটিকেই কি সুধীগণের পক্ষেও ধারণায় আনা সম্ভব? ১০-১৪-২৮

অথাপি তে দেব পদাসুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্লো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিম্বন্॥ ১০-১৪-২৯

হে দেব! ভক্তের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে আপনি নিজ করুণাবশে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়ে থাকেন, আর সেই উপলব্ধির এমনই মহিমা যে, তার ফলে এই অজ্ঞানকল্পিত জগৎ-রূপ মোহান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আপনার সেই সচ্চিদানন্দময় মহিমার দুরবগাহ তত্ত্ব কেবল সেই জানে। যে আপনার যুগল চরণকমলের সামান্যতম কৃপা-কণিকাও অন্তত লাভ করেছে, অন্যথায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-সাধনার বহুবিধ দুরূহ পথে বহুকাল অন্থেষণ করেও কেউই আপনার মহামহিমার স্বরূপ ধারণা করতে পারে না। ১০-১৪-২৯

> তদস্ত মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ ১০-১৪-৩০

তাই, হে নাথ! আমার এই জন্মেই হোক অথবা অন্য যে কোনো জন্মে, এমনকি পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির মধ্যে জন্মলাভ করেও যেন আপনার ভক্তদের একজন হয়ে আপনার চরণপল্লব সেবার অসীম সৌভাগ্যোদয় হয় –এই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১০-১৪-৩০

অহোহতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।

যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যতৃপ্তয়ে২দ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥ ১০-১৪-৩১

হে সর্বব্যাপী প্রভু, সৃষ্টির আদি থেকে কতশত যজ্ঞই তো অনুষ্ঠিত হয়েছে আপনার উদ্দেশে, কিন্তু সেগুলির কোনোটিই আপনাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করতে পারেনি; অথচ সেই আপনিই ব্রজের গাভী এবং গোপনারীগণের বৎস এবং পুত্রের রূপ ধারণ করে তাঁদের অমৃততুল্য স্তন্দুগ্ধ পরম আনন্দে পান করেছেন, এর চাইতে অধিক সৌভাগ্য তাঁদের আর কী হতে পারে? ১০-১৪-৩১

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্ৰজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরামনন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১০-১৪-৩২

নন্দ-গোপ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণেরও সৌভাগ্যের আর সীমা নেই, কারণ পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং আপনি তাঁদের আত্মীয়, তাঁদের বান্ধব। ১০-১৪-৩২

> এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ। এতদ্ধ্বীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্বাদয়োহঙ্ঘ্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ১০-১৪-৩৩

হে অচ্যুত! এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্য-মহিমার কথাই অবশ্য আলাদা; কিন্তু মহাদেব প্রমুখ আমরা যে একাদশ দেবতা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা রয়েছি, সেই আমাদের ভাগ্যও তো কম শ্লাঘনীয় নয়। আমরাও তো এই ব্রজবাসিগণের মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে পান-পাত্ররূপে ব্যবহার করে আপনার চরণকমলের মকরন্দ-রস, যা কিনা মধুর, আসবের তুলনায়ও মাদক –তা-ই নিরন্তর পান করে চলেছি। এক-একটি

ইন্দ্রিয়পথে এই আস্বাদ লাভ করেই যখন আমরা বিহুল হয়ে যাচ্ছি, নিজেদের ধন্য মনে করছি, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যারা তা সেবন করছে, সেই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলা যাবে? ১০-১৪-৩৩

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্ গোকুলেহপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোহভিষেকম্। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ১০-১৪-৩৪

প্রভূ! আমার এই বিশেষ প্রার্থনা, এই একান্ত নিবেদন, যদি এই মনুষ্যলোকে, এই বৃদ্দাটবীর মধ্যে, বিশেষ করে এই গোকুলে যে কোনো প্রাণীরূপেও আমার জন্ম হয়, তাহলে তা আমি আমার মহাভাগ্য বলে মনে করব। কারণ, তাহলে আপনাতেই যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ, আপনিই যাঁদের জীবনসর্বস্ব, সেই প্রেমিক ভক্ত ব্রজবাসিগণের মধ্য কারো-না-কারো চরণধূলিতে অবশ্যই অভিষিক্ত হবে এই শরীর। আর তাঁদের চরণরেণু, হে ভগবান মুকুন্দ! আপনারই পদরজঃস্বরূপ—যার সন্ধানে বেদসমূহ অনাদিকাল থেকে অন্বেষণরত, আজও তারা যা লাভ করতে পারেনি। ১০-১৪-৩৪

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং তুদপরং কুত্রাপ্যয়ন মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থসূহৎ প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥ ১০-১৪-৩৫

হে দেবদেব! এই অনন্য প্রেমভাবময়ী সেবার জন্য এই ব্রজবাসীদের আপনি কোন্ ফল দান করবেন, তা ভেবে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে।
সর্বকর্মফলেরও ফলস্বরূপ তো আপনিই, এমনকী ফল আছে, যা আপনার তুলনায় মহত্তর? সেই নিজেকেই দান করেও তো আপনি এঁদের
কাছে ঋণমুক্ত হতে পারবেন না। কারণ, কেবলমাত্র সাধ্বী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করেই তো ক্রুরহুদয়া পূতনা সপরিবারে আপনাকেই প্রাপ্ত
হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের গৃহ, ধন, আত্মীয়বান্ধব, প্রিয়জন, শরীর, পুত্র-কন্যা, প্রাণ, মন –সব কিছুই আপনার চরণে সমর্পণ
করেছেন, যাঁদের সর্বস্বই আপনারই জন্য, সেই ব্রজবাসীদেরও আপনি সেই একই ফল দান করে কীভাবে ঋণমুক্ত হবেন? ১০-১৪-৩৫

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহো২ঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ১০-১৪-৩৬

হে কৃষ্ণ, হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর! জীবগণ যতকাল পর্যন্ত আপনার শরণ নিয়ে আপনারই জন না হয়ে যায়, ততকালই রাগদ্বেষাদি দোষ চোরের মতন তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে থাকে, ততদিনই গৃহ তাদের কারাগারের মতো বহুবিধ বন্ধনে বন্ধ করে রাখে, এবং ততকালই মোহ তাদের পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে গতিরোধ করে থাকে। ১০-১৪-৩৬

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ ১০-১৪-৩৭

হে প্রভু! আপনি সর্বথা প্রপঞ্চাতীত হয়েও আপনার শরণাগত ভক্তজনের আনন্দ বিধানের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সংসার-লীলার অভিনয় করে থাকেন। ১০-১৪-৩৭

> জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ১০-১৪-৩৮

বেশি কথারই বা প্রয়োজন কী? যাঁরা আপনার তত্ত্ব জানেন বলে মনে করেন, তাঁরা জানুন; প্রভু, আমি তো জানি, আমার মন, বাক্য, শরীর—এসবের এমন সামর্থ্য নেই যে, আপনার মহিমার ধারণা করতে পারে। ১০-১৪-৩৮

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং তৃং বেৎসি সর্বদৃক্।

তুমেব জগতাং নাথো জগদেতৎতবার্পিতম॥ ১০-১৪-৩৯

আপনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী—সবই আপনি জানেন। আপনিই সর্বজগতের নাথ, জগৎ আপনাতেই স্থিত। এই জগৎ-সহ নিজেকে আমি আপনার সত্তাতেই সত্তাবান বলে উপলব্ধি করতে পারছি, এই দ্বৈতভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম আপনার চরণে, হে নিখিলের আকর্ষণকর্তা, হে জগতের পরম গতি, হে কৃষ্ণ, স্বীকার করুন, গ্রহণ করুন আমাকে! আর আজ্ঞা করুন, এবার এই শরীর নিজ লোকে গমন করুক। ১০-১৪-৩৯

#### শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ ক্ষ্মানির্জরিদ্বজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্। উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগাকল্পমার্কমর্হন ভগবন নমস্তে॥ ১০-১৪-৪০

হে কৃষ্ণ! আপনি যদুকুলরূপ পদ্যের পক্ষে প্রীতিদায়ক সূর্য এবং পৃথিবী, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পশু-রূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিসম্পাদক চন্দ্র। আবার পাপাচার তথা অধর্মরূপ নৈশ অন্ধকারের দূরীকরণে সূর্য এবং চন্দ্রস্থরূপও আপনি। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে যে সব ধর্মদ্রোহী রাক্ষ্ণস, তাদের আপনি বিনাশ করেন, সূর্য-সহ তাবৎ দেবতার বন্দনীয় হে প্রভু! প্রণাম আপনাকে, আকল্পকাল আপনার চরণে প্রণতিতে অবিচল থাকতে পারি যেন আমি, মোহ যেন আর আমায় গ্রাস না করে, হে ভগবান! ১০-১৪-৪০

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্ট্য় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ। নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত॥ ১০-১৪-৪১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! জগৎ-স্রষ্টা ব্রক্ষা এইভাবে অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের স্তুতি করে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর চরণযুগলে প্রণাম করে নিজের অভীষ্ট স্বধামে প্রস্থান করলেন। ১০-১৪-৪১

> ততোহনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্। বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্॥ ১০-১৪-৪২

প্রস্থানের পূর্বেই অবশ্য তিনি অপহৃত গোপবালক এবং গোবৎসগুলিকে যথাস্থানে পূর্ববৎ রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকে বিদায় জানিয়ে ভগবান বৎসের দলকে নিয়ে তাঁর প্রিয় যমুনাপুলিনে এলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গী-সাথিরা, যে অবস্থায় তিনি তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই

তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। ১০-১৪-৪২

একস্মিন্নপি যাতে২ন্দে প্রাণেশং চান্তরা২২ত্মনঃ। কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্ধং মেনিরেহর্ভকাঃ॥ ১০-১৪-৪৩

এক্ষেত্রে আশ্চর্য কী জানো পরীক্ষিৎ! এই গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসত, তাঁর বিরহ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল, অথচ এই যে একটি বছর তারা তাঁর থেকে বিযুক্ত ছিল, তা তারা জানতে পারেনি। এই এক বছর সময় তাদের কাছে ক্ষণার্ধ বলে মনে হয়েছিল। এর কারণ ছিল ভগবানের বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া, ভগবান তাদের এই মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। ১০-১৪-৪৩

কিং কিং ন বিশ্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।

যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্॥ ১০-১৪-৪৪

তাঁর এই অনিবর্চনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের জীবমাত্রই কী না ভুলে থাকে? মায়ার বশে মোহিত চিত্ত হয়ে স্বয়ং আত্মাকেই তো তারা ভুলে আছে। কতশত শাস্ত্র, কত পরম-কারুণিক আচার্যবৃদ্দ বারবার কতভাবেই না তাদের অবহিত করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কজনের চেতনা হয়? নিজেকে হারিয়ে খোঁজা, ফিরে পেতে পেতে আবার হারানো—এই দোলাচলের বিচিত্র খেলায় তাঁর মায়া জগৎ-সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কার? ১০-১৪-৪৪

উচুশ্চ সুহ্রদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেহতিরংহসা।

নৈকোহপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্॥ ১০-১৪-৪৫

পরীক্ষিৎ! ভগবানকে ফিরে আসতে দেখেই তাঁর বন্ধুরা সবাই সানন্দ-কোলাহলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল, এসো, এসো, ভাই কৃষ্ণ! তুমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছো, দেখো, আমরা এর মধ্যে এক গ্রাস খাবারও খাইনি। এবার এসো, এখানে এসে নিশ্চিন্তে বসে ভালোভাবে তোমার খাবার খেয়ে নাও। ১০-১৪-৪৫

ততো হসন্ হ্রষীকেশোহভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ। দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ ব্রজম॥ ১০-১৪-৪৬

তখন ভগবান হ্রুষীকেশও সহাস্যে সেই গোপবালকদের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন এবং তারপর পথের মধ্যে সেই মৃত অজগরের চর্মটি দেখাতে দেখাতে তাদের নিয়ে বন থেকে ব্রজে ফিরে এলেন। ১০-১৪-৪৬

> বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ। বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্তির্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্॥ ১০-১৪-৪৭

শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ছিল ময়ূরের পাখা, কেশদামে গাঁথা ছিল নানান ফুল, দেহে বন-উপবনের কত রকমের নতুন নতুন ধাতুর বর্ণের বিচিত্র অনুরঞ্জন। কখনো বাঁশের কখনো বা পাতার বাঁশি বাজিয়ে, আবার কখনো বা শিঙায় উচ্চধ্বনি তুলে তিনি এক আনন্দোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। তাঁর অনুগামী ব্রজবালকদের মুখে তাঁর কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না, তারা তাঁর জগৎ-পাবন অপরূপ কীর্তিগাথা গান করতে করতে চলেছিল। তাঁর ফেরার পথে সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন গোপীগণ, শ্যামসুন্দরের মনোহর মূর্তিটি দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্রই তাঁরাও আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন, তাঁদের আকুল প্রতীক্ষা সার্থক হল। প্রিয় গোবৎসগুলিকে আদরের সঙ্গে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভগবান গোষ্ঠবিহারী গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। ১০-১৪-৪৭

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।

হতোহবিতা বয়ং চাম্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ॥ ১০-১৪-৪৮

আর সেইদিনই গোপবালকেরা ব্রজে ফিরে এসে জানাল, আজ এই যশোদা-নন্দের প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক বিশাল অজগর সাপকে মেরে আমাদের সবাইকে তার গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। ১০-১৪-৪৮

#### রাজোবাচ

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ। যোহভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেম্বপি কথ্যতাম্॥ ১০-১৪-৪৯

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন–হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রজবাসিগণের নিজ সন্তান ছিলেন না, তিনি তো পরের ছেলে। তা সত্ত্বেও তাঁদের নিজ সন্তানদের প্রতিও যেরকম স্লেহ আগে কখনো হয়নি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেইরকম ভালোবাসা কী করে জন্মাল, তা আমাকে বলুন। ১০-১৪-৪৯

#### শ্রীশুক উবাচ

সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।

ইতরে২পত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥ ১০-১৪-৫০

শ্রীশুকদেব বললেন–মহারাজ। সংসারের সকল প্রাণীই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে। সন্তান, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের প্রতি যে ভালোবাসা দেখা যায়, তা-ও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আত্মার প্রিয় বলেই, সেগুলির নিজের কারণে নয়। ১০-১৪-৫০

তদ রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম।

ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥ ১০-১৪-৫১

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! এই জন্যই জীবমাত্রের নিজ আত্মার প্রতি যেরকম প্রীতি হয়ে থাকে, 'নিজের' বলে অভিহিত পুত্র, বিত্ত বা গৃহাদিতে সেরূপ হয় না। ১০-১৪-৫১

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।

যথা দেহঃ প্রিয়তমন্তথা ন হানু যে চ তম॥ ১০-১৪-৫২

নূপোত্তম। যারা দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বলে মনে করে, তারাও নিজেদের দেহকে যত ভালোবাসে, সেই দেহের সঙ্গেই সম্পর্কিত পুত্র-মিত্রাদিকে ততখানি ভালোবাসে না। ১০-১৪-৫২

#### দেহোহপি মমতাভাক্ চেত্তৰ্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্ৰিয়ঃ। যজ্জীৰ্যত্যপি দেহেহস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ১০-১৪-৫৩

আবার যখন বিচারাদির দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, এই শরীরটি আমি নই কিন্তু এই শরীর আমার, তখনও আত্মার প্রতি যে অনুরাগ তার তুল্য আকর্ষণ আর শরীরের প্রতি থাকে না। এইজন্যই এই দেহটি জীর্ণ হয়ে গেলেও তখনও বেঁচে থাকবার আশা প্রবলভাবেই বর্তমান থাকে। ১০-১৪-৫৩

> তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ১০-১৪-৫৪

এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নিজের আত্মার সকল প্রাণীরই প্রিয়তম এবং তার জন্যই এই চরাচর সমগ্র জগৎ তার কাছে প্রিয় বলে বোধ হয়। ১০-১৪-৫৪

> কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ১০-১৪-৫৫

এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তুমি সকল জীবাত্মারও আত্মা বলে জেনো। জগতের হিতের জন্যই তিনি যোগমায়ার আশ্রয়ে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়ে দেহধারীর মতো প্রতিভাত হন। ১০-১৪-৫৫

> বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্থ চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ ১০-১৪-৫৬

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক স্বরূপ জানেন, তাঁদের কাছে এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং এর পরপারে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, নারায়ণ প্রভৃতি যে সকল ভগবৎস্বরূপ আছেন এই সবই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তাঁর অতিরিক্ত প্রাকৃত-অপ্রাকৃত অন্য কোনো পদার্থই নেই। ১০-১৪-৫৬ সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।

তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্॥ ১০-১৪-৫৭

সকল বস্তুরই চরম রূপ তার কারণে অবস্থিত থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ বা পরমকারণস্বরূপ। কাজেই এমন কী বস্তু আছে যা তাঁর থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্রঅস্তিতৃশীল বলা যেতে পারে? ১০-১৪-৫৭

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।

ভবাষুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্॥ ১০-১৪-৫৮

পুণ্যকীর্তি ভগবান মুরারির পদপল্লব মহান সৎপুরুষগণের পরমাশ্রয়স্বরূপ। এই ভবসাগর পার হওয়ার জন্য যাঁরা সেই চরণতরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছে এই দুস্তর সমুদ্র গোবৎস-খুরগর্ত-তুল্য অনায়াসে উত্তরণযোগ্য হয়ে যায়। তাঁরা পরমপদ লাভ করেন, আর অশেষ বিপদের মূলস্বরূপ যে সংসার–তা-ও তাঁদের আর থাকে না। ১০-১৪-৫৮

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠো২২মিহ তৃয়া।

যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্তিতম্॥ ১০-১৪-৫৯

পরীক্ষিৎ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ভগবান তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে (কৌমারে) যে লীলা করেছিলেন, গোপবালকেরা তা তাঁর ছয় বৎসর বয়সের সময় (পৌগণ্ডে) ব্রজবাসীদের কাছে বর্ণনা করেছিল–এর রহস্য কী? আমি এই বিষয়টি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। ১০-১৪-৫৯

> এতৎ সুহৃদ্ধিশ্চরিতং মুরারেরঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ। ব্যক্তেতরদ্ রূপমজোর্বভিষ্টবং শৃগ্বন্ গৃণব্নেতি নরোহখিলার্থান্॥ ১০-১৪-৬০

বন্ধু গোপবালকদের সঙ্গে ভগবান মুরারির এই বাল্যক্রীড়া, অঘাসুর-বধ, কোমল তৃণভূমিতে বসে খাদ্যগ্রহণ, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ময় দেহধারী গোবংস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে প্রকটিত করা এবং ব্রহ্মাকৃত শ্রীভগবানের উদার-ভাবপূর্ণ স্তুতি, যাঁরা এগুলি যথাযথভাবে শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থই লাভ করেন। ১০-১৪-৬০

এবং বিহারৈঃ কৌমারেঃ কৌমারং জহতুর্বজে।

নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ॥ ১০-১৪-৬১

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বালকসুলভ লুকোচুরি খেলা, সেতুবন্ধন, বানরদের মতো লম্ফনাদির দ্বারা ব্রজে নিজেদের বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। ১০-১৪-৬১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ॥

#### পঞ্চদশ অধ্যায়

# ধেনুকাসুর-উদ্ধার এবং কালিয় নাগের বিষে মৃত গোপবালকদের পুনর্জীবন দান

#### শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ। গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥ ১০-১৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এর পর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড দশায় অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় গোচারণের অনুমতি লাভ করলেন। তাঁরা তখন সখাদের সঙ্গে গোচারণে রত হয়ে নিজেদের চরণস্পর্শে বৃদ্দাবন-ভূমিকে পরম পবিত্র করে তুলতে লাগলেন। ১০-১৫-১

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো গোপৈর্গণিডিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ। পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্ বিহর্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥ ১০-১৫-২

সেই সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিহারে ইচ্ছুক হয়ে বলরামের সঙ্গে পুষ্পে আকীর্ণ একটি বনে প্রবেশ করলেন। প্রচুর নবীন তৃণে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পশুদের বিচরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল সেই বন। তিনি বাঁশি বাজিয়ে চলছিলেন, গোবৃন্দ চলছিল আগে আগে আর তাঁর চারপাশে তাঁরই গুণগান করতে করতে চলছিল সব গোপবালক। ১০-১৫-২

> তনাঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং মহনানঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা। বাতেন জুষ্টং শতপত্রগদ্ধিনা নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥ ১০-১৫-৩

ভ্রমরদের মধুর গুঞ্জনে পরিপূর্ণ সেই বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল হরিণের দল, পাখিরা করছিল সুস্বর কলরব। সেখানকার সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের হৃদয়ের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল। সরোবরে ফুটে থাকা পদ্মের গন্ধ বহন করে বইছিল শীতল সুখস্পর্শ বায়ু। এই মনোরম বনভূমি দর্শন করে ভগবান সেখানেই সকলকে নিয়ে আনন্দে মগু হবেন বলে মনে মনে সংকল্প করলেন। ১০-১৫-৩

স তত্র তত্রাণুরুণপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।

স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্ মুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্ৰজমাদিপূরুষঃ॥ ১০-১৫-৪

সেই বনের বড় বড় গাছগুলি প্রচুর ফুল-ফলের ভার অবনত হয়ে নিজেদের শাখাসমূহের অগ্রভাগের রক্তিম কিশলয়ের দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করছিল। গাছগুলির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আদিপুরুষ ভগবানের মুখে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসি, তিনি আনন্দের সঙ্গে অগ্রজ বলরামকে বলতে লাগলেন। ১০-১৫-৪

#### শ্রীভগবানুবাচ

অহো অমী দেববরামরার্চিতং পাদাস্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্। নমস্ত্যপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোহপহত্যৈ তরুজনা যৎকৃতম্॥ ১০-১৫-৫

শ্রীভগবান বললেন—দেববর! আপনার চরণযুগলের বন্দনা তো দেবতাগণ নিয়তই করে থাকেন, কিন্তু দেখুন, এখানে এই বৃক্ষগুলি পর্যন্ত তাদের শাখার শীর্ষে পুষ্প-ফলের অর্ঘ্য বহন করে আপনার চরণ-কমলে প্রণতি নিবেদন করছে। অবশ্য তা-ই স্বাভাবিক, কারণ আপনিই এদের বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে জন্মানোর সৌভাগ্য দান করেছেন, এদের যারা দর্শন করবে অথবা এদের কথা শ্রবণ করবে, তাদেরও অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যাবে—আহা, এদের জীবনই ধন্য! ১০-১৫-৫

এতেহলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা গৃঢ়ং বনেহপি ন জহত্যনঘাতাদৈবম্॥ ১০-১৫-৬
হে আদিপুরুষ! আপনি যদিও এই বৃন্দাবনে নিজের ঐশ্বর্যরূপ গোপন করে সামান্য বালকের মতো বিচরণ করছেন, তথাপি আপনার শ্রেষ্ঠভক্ত মুনিবৃন্দ নিজের ইষ্টদেব আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন এবং সেইজন্যই, হে অনঘ! তাঁরা প্রায় সকলেই ভ্রমরের ছদ্মবেশে আপনার ভুবন-পাবনী যশোগাথা গান করে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন। আপনার ভজনে তাঁদের একনিষ্ঠা রতি, আপনাকে ছেড়ে ব্রহ্মলোকাদি উত্তম ধামসমূহে যেতেও তাঁদের স্পৃহা নেই। ১০-১৫-৬

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন। সূক্তেশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥ ১০-১৫-৭

পূজনীয় অগ্রজ! দেখুন, এই আরণ্যক প্রাণীরা তাদের বন-ভবনে আপনার মতো বাঞ্ছিত অভ্যাগতকে পেয়ে কেমন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে! ময়ূরেরা নৃত্য রত হয়েছে, হরিণীরা গোপীদের মতো সপ্রেম দৃষ্টিপাতে তাদের হৃদয়টিই যেন আপনাকে নিবেদন করছে, কোকিলেরা মধুর পঞ্চমতানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনাকে পেয়ে তারা ধন্য, কী দিয়ে আপনার অভ্যর্থনা করবে তা যেন তারা ভেবে পাচ্ছে না। আর সত্যিই ধন্য তারা, হোক না বনের প্রাণী, আচরণের দ্বারা তো তারা নিজেদের সাধুতার পরিচয়ই প্রকাশ করছে, কারণ গৃহে সমাগত অতিথি মহাপুরুষের প্রীতির জন্য নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটি অকুষ্ঠভাবে সমর্পণ—এতো সাধুরই স্বভাব। ১০-১৫-৭

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

নদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ১০-১৫-৮ আপনার আগমনে আজ এখানকার ভূমি ধন্য হয়েছে, এখানকার ভূণলতাও ধন্য হয়েছে আপনার চরণ-স্পর্শ লাভ করে, আপনার করাঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায় বৃক্ষলতাসমূহও ধন্য হয়েছে, নদী, পর্বত, পশু, পাখি সবাই আপনার সদয় দৃষ্টিপাতে ধন্য হয়ে গেছে; আর গোপীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলব, আপনার যে বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-লাভের আশায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকেন, গোপীরা সেই বিশাল বক্ষকে নিজেদের নির্ভয়-নির্ভররূপে আশ্রয় করে চিরধন্য হয়ে গেছেন। ১০-১৫-৮

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।

রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥ ১০-১৫-৯

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবনের শোভা ছিল অলোক সামান্য, স্বয়ং ভগবানেরও তা প্রীতি উৎপাদন করেছিল। সেখানকার পর্বতের সানুদেশে বা নদীর তটে সখাদের গোচারণকালে তিনি কখনো সেই অপরূপ নিসর্গ সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দে মগ্ন হয়ে যেতেন, আবার অন্য সময়ে সঙ্গীদের নিয়ে বহুবিধ বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকাদিতে রত হয়ে সকলের চিত্ত-বিনোদন করতেন। ১০-১৫-৯

কৃচিদ্ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধলিম্বনুব্রতৈঃ।

উপগীয়মানচরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ১০-১৫-১০

সেই মনোহর গোচারণ-লীলায় যখন একদিকে তাঁর গুণমুগ্ধ গোপবালকেরা তাঁরই কীর্তিকথা সুর দিয়ে গানের মতো গাইতে থাকত, সেই সময়েই হয়তো অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ গলায় বনমালা ধারণ করে বলরামের সঙ্গে মদমত্ত ভ্রমরদের গুঞ্জনে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন। ১০-১৫-১০

কৃচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্। অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বৰ্হিণং হাসয়ন্ কৃচিৎ॥ ১০-১৫-১১

কখনো কলহংসদের কূজনের অনুকরণে তিনিও কূজন করতেন আবার কখনোবা নৃত্যরত ময়ূরের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাচতে থাকতেন, আর তাঁর সেই নৃত্যশৈলীতে এমনই অপূর্বতা প্রকাশ পেত যে, ময়ূরের নৃত্য যেন তার সামনে হাস্যকর বলে প্রতিভাত হত। ১০-১৫-১১

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
কুচিদাহুয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া॥ ১০-১৫-১২

বনের মধ্যে চরতে চরতে কখনো গোরুরা দূরে চলে গেলে তিনি মেঘমন্দ্র স্বরে আদরের সঙ্গে তাদের নাম ধরে ডাকতে থাকতেন, তাঁর কণ্ঠের সেই আহ্বান-ধ্বনি কী গোধন, কী গোপবালক—সবার চিত্তকেই করে তুলতো আকুল, উৎসুক, তারা আত্মহারা হয়ে যেত। ১০-১৫-১২

চকোরক্রৌঞ্চক্রাহুভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।

অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ॥ ১০-১৫-১৩

কখনো তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ভারদ্বাজ, ময়ূর প্রভৃতি পাখিদের ডাক অনুকরণ করতেন, আবার কখনো বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর গর্জনে ভীত জন্তুদের মতো নিজেও ভয়ত্রস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতেন, ভীতির অভিনয় করতেন। ১০-১৫-১৩

কৃচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।

স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১০-১৫-১৪

কখনো বলরাম খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে কোনো গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিয়ে পদ-সংবাহন ইত্যাদির দ্বারা অগ্রজের পরিশ্রম অপনোদন করতে থাকতেন। ১০-১৫-১৪

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।

গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ॥ ১০-১৫-১৫

কখনোবা গোপবালকেরা নাচ-গান ইত্যাদি করতে থাকলে অথবা খেলাচ্ছলে নিজেদের মধ্যে তাল ঠুকে মল্লযুদ্ধে রত হলে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে সহাস্যে তা উপভোগ করতেন এবং তাদের উৎসাহ দেবার জন্য নানারকম প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতেন। ১০-১৫-১৫

#### কৃচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ ১০-১৫-১৬

কখনোবা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বন্ধুদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের তলায় গাছেরই কচিপাতা দিয়ে রচিত শয্যাসঙ্গী কোনো গোপবালকের ক্রোড়কেই উপাধান (বালিশ) করে শয়ন করতেন। ১০-১৫-১৬

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।

অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ ১০-১৫-১৭

সে সময় পূতাত্মা মহাভাগ্যবান কোনো কোনো গোপবালক সেই পুরুষোত্তমের পদ-সংবাহন করতে থাকত, আবার সর্বথা-নিষ্পাপ অন্য কেউ কেউ তাঁকে পত্রাদি নির্মিত ব্যজনের সাহায্যে বীজন করতে তৎপর হত। ১০-১৫-১৭

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।

গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিব্নধিয়ঃ শনৈঃ॥ ১০-১৫-১৮

কেউ কেউ আবার সেই বিশ্রাম সময়ে শ্রবণোযোগী ভগবানের মধুর-কোমল-ক্লান্ত পদাবলী ধীরে ধীরে সুস্বরে গান করতে থাকত। পরীক্ষিৎ! বেশি কী বলব? এই সব সখাদের, পরমসুন্দর সেই শ্যামল কিশোরের এই কৈশোর-বান্ধববৃন্দের প্রাণমন ছিল তাঁরই প্রতি নিবেদিত, যে কোনো প্রকারে কৃষ্ণন্দ্রিয়-প্রীতি সম্পাদনই ছিল তাদের লক্ষ্য। ১০-১৫-১৮

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।

রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যেঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ॥ ১০-১৫-১৯

এইভাবে পরমেশ্বর নিজের যোগমায়ার সাহায্যে ঐশ্বর্যময় স্বরূপ গোপন করে বৃন্দাবনে কালযাপন করছিলেন। সাধারণভাবে তাঁর আচার-আচরণ একটি গোপবালকের মতোই ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাঁর পদপল্লবের সেবায় নিত্য-নিরন্তর অনুব্রতা থাকেন, সেই ভগবান স্বয়ং গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে পরমানন্দে গ্রাম্য ক্রীড়াদিতে মত্ত হয়ে থাকতেন। তবুও পরীক্ষিৎ! কখনো কখনো সেই দিব্য ঐশ্বর্যের চকিত স্ফুরণ ঘটেই যেত তাঁর কোনো কোনো কাজে, মানুষী তনুকে আশ্রয় করেই প্রকটিত হত অমানুষী লীলা। ১০-১৫-১৯

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।

সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্॥ ১০-১৫-২০

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সখাদের মধ্যে প্রধান একজনের নাম ছিল শ্রীদাম। একদিন সে, সুবল এবং স্তোককৃষ্ণ প্রমুখ গোপবালক অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁদের দুজনকে এই কথা বলল। ১০-১৫-২০

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।

ইতোহবিদূরে সুমহদ্ বনং তালালিসঙ্কুলম্॥ ১০-১৫-২১

আমাদের নিত্য আনন্দদাতা হে মহাবাহু বলরাম! দুর্বৃত্ত বিনাশকর্তা হে আমাদের মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ! তোমাদের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে, শোনো। এখান থেকে অল্প দূরে একটা বিরাট বন আছে, সেখানে সারি সারি অজস্র তালগাছ। ১০-১৫-২১

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।

সন্তি কিন্তুরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা॥ ১০-১৫-২২

অত্যন্ত ভালো জাতের অসংখ্য পাকা তাল সেখানে গাছতলায় পড়ে থাকে, এখনও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ধেনুক নামে এক মহা দুরাত্মা অসুর তা পাহারা দেয়, কাউকেই সে সেই তাল নিতে দেয় না। ১০-১৫-২২

সোহতিবীর্যোহসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।

আত্মতুল্যবলৈরন্যৈজ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ১০-১৫-২৩

রাম! কৃষ্ণ! কী আর বলব তোমাদের সেই অসুরটার কথা! চেহারা তার গাধার মতো, কিন্তু গায়ে অসম্ভব জোর! আর শুধু সে একাই নয়, তার সঙ্গে আছে তারই মতো মহাবলবান তার জ্ঞাতিরা, সংখ্যায় তারা অনেক। ১০-১৫-২৩

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নভিরমিত্রহন্।

ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসজ্মৈর্বিবর্জিতম্॥ ১০-১৫-২৪

অমিত্রসূদন কৃষ্ণ! আজ পর্যন্ত সেই অসুর কতশত মানুষকে যে মেরে নিজের উদর-পূর্তি করেছে তার হিসাব নেই। সেইজন্য এখন তার ভয়ে কোনো মানুষই সেই বনে যায় না। এমনকি, পশু-পাখিরাও ওই বনটিকে এড়িয়ে চলে। ১০-১৫-২৪

বিদ্যন্তেহভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।

এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষ্টীনোহবগৃহ্যতে॥ ১০-১৫-২৫

ওই তালফলগুলির গন্ধ অত্যন্ত সুন্দর, তবে সেগুলির আস্বাদ তো আমরা কখনোই পাইনি। এই তো চারদিকে তার সুগন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, একটু মনোযোগ দিলেই সেই ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১০-১৫-২৫

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণঃ গন্ধলোভিতচেতসাম্।

বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে॥ ১০-১৫-২৬

ভাই কৃষ্ণ! ওই ফলের গন্ধে আমাদের মন একেবারে নিতান্ত প্রলুব্ধ করছে ওই গন্ধ। ওগুলি লাভের পথে যে বাধা আছে তা তুমি কাটিয়ে দাও, আমাদের আস্বাদন করাও ওই ফল। তাত বলরাম, আমাদের একান্ত বাসনা জন্মেছে ওই ফলের জন্য, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে দয়া করে চলো আমাদের নিয়ে, আমাদের এই ফল-ভক্ষণের আকাজ্জা পরিপূর্ণ করাও। ১০-১৫-২৬

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।

প্রহস্য জগাতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভু॥ ১০-১৫-২৭

সুহৃদগণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম হেসে ফেললেন। অমিত সামর্থ্যসম্পন্ন তাঁদের পক্ষে এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার ছিল না। তাই তাদের মনস্তুষ্টি বিধানের ইচ্ছায় তাঁরা সেই গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই তালবনের দিকে চললেন। ১০-১৫-২৭

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্।

ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা॥ ১০-১৫-২৮

সেখানে পৌঁছে বলরাম মত্ত হাতির মতো তালগাছগুলিকে দুহাতে ধরে প্রচণ্ড জোরে নাড়া দিতে লাগলেন, আর তার ফলে প্রচুর তাল গাছের থেকে মাটিতে পড়তে লাগল। ১০-১৫-২৮

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।

অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্॥ ১০-১৫-২৯

তালফল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভরূপধারী সেই অসুর গাছপালা সমেত সমস্ত বনভূমি কম্পিত করে মহাবেগে তাঁর দিকে দৌড়ে এল। ১০-১৫-২৯

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।

নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্যসরৎ খলঃ॥ ১০-১৫-৩০

প্রচণ্ড বলশালী সেই দুষ্ট অসুর দ্রুতগতিতে বলরামের কাছে এসে নিজের পেছনের দু পা দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করেই গর্দভের মতো ডাকতে ডাকতে ছুটে দূরে চলে গেল। ১০-১৫-৩০

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।

চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্ রুষা॥ ১০-১৫-৩১

মহারাজ! তারপরেই আবার সে ক্রোধভরে শব্দ করতে করতে বলরামের দিকে ছুটে এল এবং তাঁর দিকে পিছন ফিরে সরোষে পিছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল। ১০-১৫-৩১

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ল্রাময়িত্বৈকপাণিনা।

চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥ ১০-১৫-৩২

বলরাম তৎক্ষণাৎ তার সেই পা দুটি ধরে ফেলে একহাতেই তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগলেন। তাতেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে তিনি তার দেহটি একটি তালগাছের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। ১০-১৫-৩২

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ।

পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোহপি চাপরম্॥ ১০-১৫-৩৩

তার আঘাতে সেই প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট বিশাল তালগাছটি কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ল। তার ধাক্কা লেগে পাশের গাছ, আবার সেটির ধাক্কায় তার পাশের গাছ—এইভাবে একের পর এক বহু তালগাছ ধরাশায়ী হল। ১০-১৫-৩৩

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।

তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইব॥ ১০-১৫-৩৪

এইভাবে বলরাম-কর্তৃক অবলীলায় নিক্ষিপ্ত সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুরের দেহের আঘাতের ক্রমপরিণতিতে সেখানকার সমস্ত তালগাছই এমনভাবে কাঁপতে লাগল, যেন তারা প্রবল ঝড়ের দ্বারা চালিত হচ্ছে। ১০-১৫-৩৪

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।

ওতঃপ্রোতমিদং যশ্মিংস্তন্তমৃঙ্গ যথা পটঃ॥ ১০-১৫-৩৫

পরীক্ষিৎ! বলরামরূপী ভগবান অনন্তদেব তো স্বয়ং জগদীশ্বর। তাঁরই মহান স্বরূপে বিশ্বসংসার ওতপ্রোত রয়েছে, যেমন সূত্রসমূহে বস্ত্র গ্রথিত থাকে। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই কাজ (ধেনুকাসুর বধ) এমন কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ১০-১৫-৩৫

ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।

ক্রোষ্টারোহভ্যদ্রবন্ সর্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ॥ ১০-১৫-৩৬

এদিকে ধেনুকাসুরের নিধনে, তার যত জ্ঞাতি-বান্ধব ছিল, তারা মহাক্রোধে চিৎকার করতে করতে কৃষ্ণ এবং বলরামের দিকে ছুটে এল। ১০-১৫-৩৬

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।

গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোৎতৃণরাজসু॥ ১০-১৫-৩৭

আক্রমণকারী সেই অসুরেরা কাছে আসামাত্রই কৃষ্ণ এবং বলরাম অবলীলায় তাদের পিছনের পা ধরে তালগাছগুলিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। ১০-১৫-৩৭

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।

ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্॥ ১০-১৫-৩৮

তখন সেখানকার ভূমিতে রাশি রাশি খসে পড়া তালফল, তালগাছের ভাঙা মাথা এবং মৃত দৈত্যদের দেহে আকীর্ণ হয়ে মেঘে ঢাকা আকাশের শোভা ধারণ করল। ১০-১৫-৩৮

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ॥ ১০-১৫-৩৯

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের এই বীরত্বপূর্ণ কর্ম অবলোকন করে দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করে বাদ্য বাজিয়ে স্তুতিগান করতে লাগলেন। ১০-১৫-৩৯

#### অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।

#### তৃণং চ পশবশ্চেরুহ্তধেনুককাননে॥ ১০-১৫-৪০

ধেনুকাসুর নিহত হওয়ার এর পর থেকে সেই বনে মানুষেরা নির্ভয়ে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো তালফল ভক্ষণের সুযোগ পেল এবং গবাদি পশুরাও সেখানকার তৃণভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণের স্বাধীনতা লাভ করল। ১০-১৫-৪০

কৃষ্ণঃ কমলপতাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।

স্থ্যমানোহনুগৈর্গোপেঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ॥ ১০-১৫-৪১

এরপর কমলদললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে ফিরে এলেন। সঙ্গী গোপবালকেরা তখন তাঁর স্তুতি করতে করতে পিছন পিছন আসছিল; ভগবানের লীলাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তন তো সর্বদাই পুণ্যজনক, তাঁর অনুগামীদের তাতে স্বতই রুচি। ১০-১৫-৪১

তং গোরজ\*ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।

বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্তিং গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোহভ্যগমন্ সমেতাঃ॥ ১০-১৫-৪২

গোরুর খুরের ধূলিতে তখন শ্রীকৃষ্ণের মাথার চুলগুলি ধূসরিত, সেই চুলে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া আর বনের ফুল গাঁথা, বিশাল দুটি অপরূপ নয়নে করুণাদৃষ্টি, অধরে মধুর হাসি; বাঁশির মোহন তানে তিনি সকলের মন উনান করে তুলছেন, অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর কীর্তিগাথা গাইতে গাইতে চলেছেন, এই অপরূপ দৃশ্যটি দর্শনের জন্য বিরহ-পিপাসিত নয়নে অপেক্ষমান গোপীরা সবাই মিলে সাগ্রহে ছুটে এলেন। ১০-১৫-৪২

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈস্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোহহ্নি।

তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং সব্ৰীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥ ১০-১৫-৪৩

তাঁদের কালো হরিণচোখের দৃষ্টি এক ঝাঁক কালো ভ্রমরের মতো উড়ে গেল ভগবানের সেই প্রস্ফুট পদ্মের মতো মুখটির দিকে, তার মধু পান করে শান্ত হল তাঁদের সারাদিনের বিরহের জ্বালা। ভগবানও তাঁদের সলজ্জ হাসি আর গভীর ভাবময় চিত্তবৃত্তির সূচক তির্যক দৃষ্টিতে অবলোকনের অভ্যর্থনা লাভ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। ১০-১৫-৪৩

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।

যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং প্রমাশিষঃ॥ ১০-১৫-৪৪

পুত্রস্লেহে আকুল দুই মা যশোদা এবং রোহিণী দিনশেষে তাঁদের আদরের ধন কৃষ্ণ-বলরামকে বুকে পেয়ে প্রাণের যত পরম কল্যাণ-কামনায় তাঁদের অভিষিক্ত করতে লাগলেন। তাঁদের নিত্য-প্রবহমান স্লেহধারা উপলক্ষ্যভেদে নব নব রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, এখনও তাই তাঁদের ইচ্ছা এবং কালের উপযোগী আদর-যত্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকল। ১০-১৫-৪৪

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোনার্দনাদিভিঃ।

নীবীং বসিতা রুচিরাং দিব্যস্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ॥ ১০-১৫-৪৫

মায়েদের নিপুণ হাতে শরীরের মার্জনা, তৈলাদি মর্দন, স্নান-অনুলেপন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সারাদিনের পথশ্রম দূর হয়ে গেল। সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে দিব্য মালা ও গন্ধে সজ্জিত হলেন তাঁরা। ১০-১৫-৪৫

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।

সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্বজে॥ ১০-১৫-৪৬

সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করলেন জননীদ্বয়, তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সারা হল দুই পুত্রের। তারপর কোমল সুখশয্যায় শয়ন করিয়ে জননীরা তাঁদের সর্বাঙ্গে আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ধীরে ধীরে দুই ভাইয়ের চোখে নেমে এল গভীর নিদ্রার সুখাবেশ। ব্রজেও তখন নেমে এসেছে শান্তিময়ী রাত্রি। ১০-১৫-৪৬ এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ কুচিৎ। যযৌ রামমূতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বতঃ॥ ১০-১৫-৪৭

সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবানের দিন এইভাবে কাটছিল সেই বৃন্দাবনে। এরই মধ্যে কোনো একদিন তিনি সখাপরিবেষ্টিত হয়ে যমুনাতটে গেলেন। মহারাজ! সেদিন কিন্তু বলরাম তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। ১০-১৫-৪৭

অথ গাবচ্ছ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।

দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তা বিষদৃষিতম্॥ ১০-১৫-৪৮

তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড তাপে গোরু এবং গোপবালকেরা সকলেই আকুল হয়ে উঠেছিল, তৃষ্ণায় তাদের কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিল। তাই তারা নিকটস্থ যমুনার (হ্রদের) অতি ভয়ংকর বিষাক্ত জলই পান করল। ১০-১৫-৪৮

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।

নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ॥ ১০-১৫-৪৯

কুরুকুলপ্রদীপ পরীক্ষিৎ! দৈববশেই সেদিন তাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল, ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে! সেই বিষজল পান করা মাত্রই তারা সকলে প্রাণহীন হয়ে যমুনার তটে পড়ে রইল। ১০-১৫-৪৯

বীক্ষ্য তান্ বৈ তথা ভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।

ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ॥ ১০-১৫-৫০

যোগেশ্বরগণের যিনি ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেই অবস্থা দর্শন করে তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির সাহায্যে তাদের পুনর্জীবন দান করলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে তাদের প্রভু, তাদের রক্ষাকর্তা, তাদের সর্বস্ব। ১০-১৫-৫০

> তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুখায় জলান্তিকাৎ। আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্॥ ১০-১৫-৫১

চেতনা ফিরে আসতেই তারা সেই জলের ধার থেকে উঠে পড়ল, সমস্ত ঘটনাই স্মরণে এল। তারা পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। ১০-১৫-৫১

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্।

পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ॥ ১০-১৫-৫২

মহারাজ! শেষ পর্যন্ত তারা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, তারা যে বিষাক্ত জল পান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও জীবন ফিরে পেল, তা শ্রীভগবানের করুণাদৃষ্টিরই ফল। ১০-১৫-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ধেনুকবধো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ॥

## ষোড়শ অধ্যায়

## কালিয় নাগের প্রতি অনুগ্রহ

#### শ্রীশুক উবাচ

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ॥ ১০-১৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, মহাবিষধর কালিয় নাগ যমুনার (হ্রদের) জল বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাই যমুনাকে শুদ্ধ করবার ইচ্ছায় তিনি সেই সাপকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ১০-১৬-১

#### রাজোবাচ

কথমন্তর্জলেহগাধে ন্যগৃহ্লাদ্ ভগবানহিম্। স বৈ বহুযুগাবাসং যথাহহসীদ্ বিপ্র কথ্যতাম্॥ ১০-১৬-২

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন – হে পূজনীয় ব্রহ্মবিদ আচার্যদেব! যমুনার অগাধজলের মধ্যে ভগবান কীভাবে সেই ভয়ংকর সর্পকে দমন করলেন? কালিয় নাগ তো জলচর জীবও নয়, তাহলে সে অতি দীর্ঘ সময় সেখানে কী করে এবং কেনইবা বাস করছিল – এসব বিষয় আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। ১০-১৬-২

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূমঃ স্বচ্ছন্দবর্তিনঃ। গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্॥ ১০-১৬-৩

ব্রক্ষাস্বরূপ মহাত্মন্! ভগবান অনন্তস্বরূপ এবং সর্বথা স্বতন্ত্র, নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি কত অপরূপ লীলার প্রকাশ ঘটান —মানুষের তুচ্ছ যুক্তি-বুদ্ধিতে যার কোনো নাগাল পাওয়া যায় না। তাই আপনার মতো অপরোক্ষসাক্ষাৎকারশালী মহাত্মার মুখ থেকে গোপাল-বেশী ব্রক্ষের উদার লীলাপ্রসঙ্গরূপ অমৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে কে বঞ্চিত হতে চাইবে, কার শ্রবণাকাঞ্চ্ফা বা অতৃপ্তি উত্তরোত্তর না বৃদ্ধি পাবে? ১০-১৬-৩

#### শ্রীশুক উবাচ

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্হ্রদঃ কশ্চিদ্ বিষাগ্নিনা। শ্রপ্যমাণপয়া যম্মিন পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ॥ ১০-১৬-৪

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! যমুনার সংলগ্ন একটি হ্রদ ছিল কালিয়ের আবাসস্থল। কালিয়ের প্রচণ্ড বিষের তাপে তার জল সর্বদাই টগবগ করে ফুটত। এমনকি তার ওপর দিয়ে কোনো পাখি উড়ে গেলে সেই তাপে দগ্ধ হয়ে তার মধ্যে পড়ে যেত। ১০-১৬-৪

বিপ্রুত্মতা বিষোদোর্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ।

মিয়ত্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥ ১০-১৬-৫

সেই বিষাক্ত জলের ঢেউ এবং তার ওপর দিয়ে বয়ে আসা বায়ুর দ্বারা বাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার স্পর্শে তার তীরের গাছপালা, পশু-পাখি ইত্যাদি সমস্ত সচল ও অচল প্রাণীই মারা পড়ত। ১০-১৬-৫

তং চণ্ডবেগবিষবীর্যমবেক্ষ্য তেন দুষ্টাং নদীং চ খলসংযমনাবতারঃ।

কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোহতিতুঙ্গাদাস্ফোট্য গাঢ়শনো ন্যপতদ্ বিষোদে॥ ১০-১৬-৬

পরীক্ষিৎ! ভগবান তো দুষ্টের দমনের জন্যই অবতীর্ণ হন। তিনি দেখলেন যে, ওই কালিয় নাগের বিষের ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড, সেই বিষের বলেই সে বলীয়ান এবং যমুনা নদীর জলও তার বিষের প্রভাবে দূষিত হয়ে উঠেছে। তখন তিনি এর প্রতিকারকল্পে নিজের কোমরের কাপড় দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিয়ে অত্যুচ্চ একটি কদম গাছে উঠলেন এবং নিজের বাহুযুগলে দুই করতলের দ্বারা আঘাত করে সেই গাছের থেকে ওই হ্রদের বিষাক্ত জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। ১০-১৬-৬

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতামুরাশিঃ।

পৰ্যক্প্ৰুতো বিষক্ষায়বিভীষণোৰ্মিধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ॥ ১০-১৬-৭

সেই সর্পহ্রদের জল পূর্ব হতেই কালিয়ের বিষে ফুটতে থাকায় কিছু পরিমাণে উত্তাল ছিল। এখন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পতনে তা ভীষণভাবেই সংক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল, বিষের প্রভাবে কষায়বর্ণের সেই জলে তুমুল ঢেউয়ের সৃষ্টি হল এবং তা উচ্ছ্বসিত হয়ে চার দিকে শতধনু বা চারশো হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য যাঁর বলবীর্যের কোনো সীমাপরিসীমা নেই, সেই ভগবানের দিক থেকে বিচার করলে এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়। ১০-১৬-৭

তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।

আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎদম্ষ্যমাণঃ॥ ১০-১৬-৮

মত্ত গজরাজের মতো প্রবল বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে উদ্দাম জলক্রীড়া করতে থাকলে তাঁর বাহুর আঘাতে জল তোলপাড় হয়ে প্রবল শব্দের সৃষ্টি হল। সেই শব্দ শুনে এবং নিজের বাসস্থানটি লণ্ডভণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছে দেখে তা সহ্য করতে না পেরে সেই চক্ষুঃশ্রবা কালিয় দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে এল। ১০-১৬-৮

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।

ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ॥ ১০-১৬-৯

সামনে এসে সে যা দেখল, এক অপরূপ সুন্দর বালক মূর্তি—তার গায়ের রঙ বর্ষাকালের মেঘের মতো কোমল শ্যামল, তার বুকে স্বর্ণবর্ণ শ্রীবৎস চিহ্ন, পরিধানে পীতবসন, মধুর মুখে মধুর হাসি, তার পদতল কোমল এবং রক্তাভ, যেন পদাফুলের অভ্যন্তরভাগ। এমন মনোহর রূপ দেখেও কিন্তু কালিয় মুগ্ধ হল না, বরং সে যখন দেখল যে এই বালকটি বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে মহানন্দে জলের মধ্যে ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত হয়েছে, তখন সে ক্রোধে লিপ্ত হয়ে তাঁর মর্মস্থানে দংশন করে নিজের শরীর দিয়ে তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। ১০-১৬-৯

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎ প্রিয়সখাঃ পশুপা ভূশার্তাঃ।

কৃষ্ণেহর্পিতাত্মসুহ্রদর্থকলত্রকামা দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ॥ ১০-১৬-১০

নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় তাঁকে কোনোরকম চেষ্টা বা নড়াচড়া করতে না দেখে তাঁর প্রিয় সখা গোপবালকেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তারা তো তাদের নিজের শরীর, বান্ধব-স্বজন, ধনসম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, ভোগ-বাসনা প্রভৃতি সব কিছুই জানত না। তাই এখন তারা দুঃখে, আশঙ্কায়, ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে মূর্ছাগ্রন্তের মতো ভূমিশয্যা নিল। ১০-১৬-১০

গাবো বৃষা বৎসতর্যঃ ক্রন্দমানাঃসুদুঃখিতাঃ।

কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে॥ ১০-১৬-১১

গাভী, বৃষ এবং বাছুরেরাও প্রবল দুঃখে আক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। তারা ভয়বিহুল হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা কাঁদছে। তাদের দৃষ্টি কিন্তু স্থিরভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ১০-১৬-১১

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ।

উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ॥ ১০-১৬-১২

এদিকে সেই সময়েই ব্রজে আসন্ন অমঙ্গলসূচক তিন প্রকারের অতি ভয়ংকর উৎপাত-ভূমিতে, আকাশে এবং সেখানকার অধিবাসীদের দেহে ঘটতে শুরু করল। ১০-১৬-১২

#### তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরাগমাঃ।

বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্॥ ১০-১৬-১৩

এইসব দুর্নিমিত্ত দর্শন করে নন্দ প্রমুখ গোপগণ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেদিন কৃষ্ণ বলরামকে ছাড়াই গোচারণে গেছেন; তখন তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়লেন। ১০-১৬-১৩

তৈর্দুর্নিমিত্তৈধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ।

তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কান্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ॥ ১০-১৬-১৪

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই ওই সব দুর্লক্ষণ থেকে তাঁরা ধরে নিলেন যে, আজ নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁদের প্রাণ, তাঁদের মন, তাঁদের যথাসর্বস্ব। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর আশস্কা মনে উদিত হওয়ামাত্রই তাঁরা দুঃখে, শোকে, ভয়ে বিহুল হয়ে পড়লেন। ১০-১৬-১৪

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্বে২ক্স পশুবৃত্তয়ঃ।

নিৰ্জগাৰ্গোকুলাদ্ দীনাঃ কৃষ্ণদৰ্শনলালসাঃ॥ ১০-১৬-১৫

প্রিয় পরীক্ষিৎ! ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেরই হৃদয়বৃত্তি ছিল গাভীদেরই মতো, অত্যন্ত কোমল এবং বাৎসল্যপূর্ণ। তখন শ্রীকৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় তাঁরা একান্ত কাতর হয়ে সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, মনে তাঁদের একটিই সুতীব্র অভিলাষ, কৃষ্ণের দর্শনলাভ। ১০-১৬-১৫

তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।

প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবঞ্জোহনুজস্য সং॥ ১০-১৬-১৬

অবশ্য বলরাম তো স্বরূপত ভগবানেরই বিগ্রহান্তর, ছোটো ভাইটির প্রভাব তাঁর কিছু অজানা ছিল না। ব্রজবাসীদের এই কাতরতা, এই আর্তি, তাঁকে স্পর্শ করেনি; বরং এসব দেখে তাঁর হাসিই পাচ্ছিল। অবশ্য প্রকাশ্যে তিনি কোনো কথাই বলেননি, নিজের মনোভাব নিজের মধ্যেই গোপন রেখেছিলেন। ১০-১৬-১৬

তেহম্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।

ভগবল্লক্ষণৈর্জগাঃ পদব্যা যমুনাতটম্॥ ১০-১৬-১৭

ব্রজবাসীরা নিজেদের প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অম্বেষণে রত হলেন। কাজটি অবশ্য বিশেষ কঠিন ছিল না, কারণ ভগবানের চরণচিহ্নে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি অঙ্কিত থাকত, তাঁর গমন-পথ এসবের দ্বারাই সূচিত হত। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা যমুনাতটের দিকে চলতে লাগলেন। ১০-১৬-১৭

তে তত্র তত্রাজযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।

মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সতুরাঃ॥ ১০-১৬-১৮

পরীক্ষিৎ! পথের মধ্যে গোরুদের খুরচিহ্ন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গোপবালকদের পদচিহ্নও সর্বত্রই অঙ্কিত ছিল, আর তারই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি বিশেষ চরণচিহ্নও লক্ষ করা যাচ্ছিল। সেগুলির মধ্যে পদা, যব, অঙ্কুশ, বজ্র এবং ধ্বজ-সদৃশ রেখা-সংস্থান দেখে সেগুলি বিশ্বপতির পদপাতের নির্দেশক বলে বুঝতে পারা যাচ্ছিল সহজেই এবং তাই দেখে তাঁর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন। ১০-১৬-১৮

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।

গোপাং\*চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশৃং\*চ সংক্রন্দতঃ পরমকশালমাপুরার্তাঃ॥ ১০-১৬-১৯

দূর থেকেই তাঁরা দেখতে পেলেন, হ্রদের মধ্যে কালিয় নাগের শরীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন, তাঁর শরীরের কোনো নড়াচড়া নেই, হ্রদের তীরে গোপবালকেরা অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং তাদের গোরুগুলিও চারপাশে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে। এইসব দেখে তাঁরাও একেবারে বিহুল এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তাঁদের চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল। ১০-১৬-১৯

> গোপ্যোহনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ। গ্রন্তেহহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥ ১০-১৬-২০

শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রীতিরাগে যাঁদের চিত্ত ছিল রঞ্জিত, সেই গোপললনাগণের দশাও হল অত্যন্ত করুণ, দুঃখ যেন আগুন হয়ে তাঁদের হৃদয় দগ্ধ করতে লাগল। তাঁদের মনে তো অনন্ত গুণধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোনো ভাবই স্থান পেত না, সর্বদাই তাঁর প্রণয়, তাঁর মধুর হাসি, তাঁর প্রেমঘন দৃষ্টি, তাঁর শ্রবণরসায়ন কথামৃত, এই সবের স্মরণেই তাঁরা মগু হয়ে থাকতেন। যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের সেই প্রিয়তম মোহন কালসর্পের গ্রাসে পতিত হয়ে মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করছেন তখন ত্রিভুবন তাঁদের কাছে শূন্য বোধ হতে লাগল, প্রিয়হীন জগতের কোনো অস্তিত্বই যেন তাঁদের কাছে রইল না। ১০-১৬-২০

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।

তাস্তা ব্ৰজপ্ৰিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্ কৃষ্ণাননেহৰ্পিতদৃশো মৃতকপ্ৰতীকাঃ॥ ১০-১৬-২১

মা যশোদাও তাঁর প্রিয়তম পুত্রের অনুসরণে সেই কালিয়হুদে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, অন্যান্য গোপীরা তাঁকে ধরে ফেললেন। তাঁদের হৃদয়ও পীড়িত হচ্ছিল একই রকম ব্যথায়, চোখে ঝরছিল অশ্রুধারা। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে। যাঁদের শরীরে সামান্য চেতনা ছিল, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মনোহর বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করে যশোদা মাতাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই অবস্থা হয়েছিল মৃতের মতন, সচেতনতার কোনো লক্ষণই তাঁদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। ১০-১৬-২১

কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।

প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাবিৎ॥ ১০-১৬-২২

শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণেরও জীবনম্বরূপ ছিলেন, তাই তাঁরাও শোকে কাতর হয়ে সেই হ্রদের জলে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলরাম তা দেখে তাঁদের বহুপ্রকারে বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে, কাউকে কাউকে বলপ্রয়োগ করেও নিবৃত্ত করলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনিও তো ভগবৎস্বরূপই, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তিনি সম্যক্ জানতেন। ১০-১৬-২২

ইখং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য সম্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।

আজ্ঞায় মর্ত্যপদবীমনুবর্তমানঃ স্থিতা মুহূর্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ॥ ১০-১৬-২৩

পরীক্ষিং! সাপের কাছে এই বন্ধন-স্বীকার প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মানুষ-সুলভ আচরণের এক লীলামাত্র ছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি ছাড়া যাদের অন্য কোনো গতি বা রক্ষাকর্তা নেই, সেই সকল ব্রজবাসী তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ তাঁরই জন্য প্রবল দুঃখে পীড়িত হয়ে অসহায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সেই নাগপাশের বন্ধন সহ্য করে তারপরই তিনি তার থেকে বেরিয়ে এলেন। ১০-১৬-২৩

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগস্ত্যক্তোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্তৌ শ্বসঞ্জ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোলাকুমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥ ১০-১৬-২৪

প্রকৃতপক্ষে ভগবান তখন নিজের শরীরটিকে ক্রমশ বর্ধিত করতে থাকায় কালিয়ের দেহই ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হল, সেই কষ্টের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি পাক খুলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু তার ফলে সে ক্রোধেও উন্মন্ত হয়ে উঠল। সে তখন তার ফণাগুলি উঠিয়ে তীব্র নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শ্রীহরির দিকে তার দৃষ্টি নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ করে তাকিয়ে থাকল। তার নাসারন্ধ্র দিয়ে তখন বিষ নির্গত হচ্ছিল, চোখ হয়ে উঠেছিল তপ্ত কপালের মতো অগ্নিবর্ণ, মুখ দিয়েও সে অগ্নি উদ্গিরণ করছিল। ১০-১৬-২৪

তং জিহুয়া দিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্ষণী হ্যতিকরালবিষাগ্লিদৃষ্টিম্।

ক্রীয়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভাম সোহপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ॥ ১০-১৬-২৫

ভগবান কিন্তু তার সঙ্গে শুরু করলেন এক প্রাণান্তক খেলা, যে খেলা গরুড় খেলেন নিজের বধ্য সাপের সঙ্গে। অতি দ্রুত নিজের অবস্থান-ভঙ্গি পরিবর্তন করতে করতে ভগবান তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, কালিয়ও সেই সঙ্গে তাঁকে দংশন করবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে সেইভাবে ঘুরতে লাগল। তখন সে তার দ্বিধাবিভক্ত জিভ নিজের মুখের দুই প্রান্ত লেহন করছিল, তার কুটিল-করাল চোখ দিয়ে নির্গত হচ্ছিল বিষাক্ত আগুনের জালা। ১০-১৬-২৫

> এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎ পৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ। তন্মূর্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদামুজোহখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত॥ ১০-১৬-২৬

এইভাবে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতে করতে কালিয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল, তার শরীরের শক্তি ক্রমশ কমে আসতে লাগল। তখনও অবশ্য সে মাথা উঁচু করেই ছিল, আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে তার সেই উঁচু কাঁধের ওপরে চাপ দিয়ে তা নামিয়ে দিয়ে তার বিশাল বিস্তৃত ফণাগুলির ওপরে উঠে পড়লেন। কালিয়ের মস্তকগুলিতে অনেক উজ্জ্বল নাগমণি ছিল, সেগুলি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল রক্তিম ছটা। তার স্পর্শে ভগবানের রাতুল পাদপদ্মের রক্তাভা আরও বৃদ্ধি পেল। কালিয় নাগের মস্তকে আরুঢ় সেই নিখিল কলাবিদ্যার আদিগুরু শ্রীভগবান তখন অপরূপ নৃত্যলীলা আরম্ভ করলেন। ১০-১৬-২৬

তং নর্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ।

প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ॥ ১০-১৬-২৭

নটকিশোরের সেই নৃত্যের উদ্যোগ দেখামাত্রই তাঁর চিরভক্ত গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা, চারণ এবং দেবাঙ্গনাগণ মহানন্দে মৃদঙ্গ, ঢোল, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ গান ও পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে নিজেদের প্রণতি ও অর্ঘ্য নিবেদন এবং সেই সঙ্গে এই অভিনব লীলা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ১০-১৬-২৭

যদ্ যচ্ছিরো ন নমতে২ঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্ত্বন্ মমর্দ খলদণ্ডধরো২ঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুযো ভ্রমত উল্লণমাস্যতো২সৃঙ্ নস্তো বমন্ পরমকশালমাপ নাগঃ॥ ১০-১৬-২৮
পরীক্ষিং! সেই কালিয়নাগের ছিল একশো একটি মস্তক। সেইগুলির মধ্যে যেটিকেই সে নত না করছিল, ভগবান নৃত্যুচ্ছলে প্রচণ্ড পদাঘাতে সেটিকেই দলিত করছিলেন। তিনি যে দুষ্টের পক্ষে অতি কঠিন দণ্ডদাতা। এর ফলে ধীরে ধীরে কালিয়ের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল,

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নাক-মুখ দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বমন করছিল সে এবং শারীরিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে

পড়েছিল। ১০-১৬-২৮

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্ যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ। নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব পুল্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥ ১০-১৬-২৯

অবশ্য তখনও সে চোখ দিয়ে বিষ উদ্গিরণ করছিল এবং অতি ক্রুদ্ধভাবে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু নৃত্যলীলাচঞ্চল সেই অপরূপ বালকটির থেকে তার নিস্তার ছিল না, যে মস্তকটিই সে উন্নত করছিল, সেটির ওপরেই তৎক্ষণাৎ নেমে আসছিল অনিবার্য আঘাত, সর্বাশ্চর্যময়ের কোমল পদপঙ্কজ তার শিরে ব্রজের মতো পতিত হয়ে তা নমিত, দলিত এবং মথিত করে দিচ্ছিল। নাগের নাক-মুখ দিয়ে নিঃসৃত রক্তের বিন্দু স্বভাবতই ছিটকে এসে লাগছিল সেই চরণদুটিতে, যেন পুরাণপুরুষের পূজা সম্পাদিত হচ্ছিল রক্তিম পুম্পোপহারে। ১০-১৬-২৯

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্ণফণাতপত্রো রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগুগাত্রঃ।

স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম॥ ১০-১৬-৩০

মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিচিত্র সেই তাণ্ডবন্ত্যের অভিঘাতে কালিয়ের ছত্রসদৃশ ফণারাজি ছিন্নভিন্ন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, সেইসঙ্গে মুখসমূহ দিয়ে প্রচুর রক্ত-বমন হওয়ায় সে একেবারে মুমূর্ধু অবস্থায় উপনীত হল। এই চরম বিপদের কালে তার নিখিল-চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হল, সে মনে মনে তাঁরই শরণ নিল। ১০-১৬-৩০

# কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোহতিভরাবসন্নং পার্ষিপ্রহারপরিরুগ্ণফণাতপত্রম্। দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য আর্তাঃ শ্রথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ॥ ১০-১৬-৩১

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুর্বহ ভারে কালিয়ের শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, তাঁর পার্ষ্ণির প্রহারে তার ফণারূপ ছত্রও ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত—এই অবস্থায় তাকে দেখে তার পত্নীরা অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে বিপদের ত্রাণরূপে সেই আদিপুরুষ ভগবানেরই চরণছায়ার অভয় আশ্রয় গ্রহণ করল; চরম মানসিক উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তখন তারা যেন নিজেদের দেহাদির বোধও হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের বসন-ভূষণ বিস্তম্ভ, কেশবন্ধন শিথিল হয়ে গেলেও সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই ছিল না। ১০-১৬-৩১

তাস্তং সুবিগ্নমনসোহথ পুরস্কৃতার্ভাঃ কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।

সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্তুর্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ১০-১৬-৩২

সেই সাধ্বী নাগপত্নীগণ ব্যাকুলহাদয়ে নিজেদের শিশু-সন্তানদের সমুখে নিয়ে সেখানে এসে মাটিতে লুটিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সর্বভূতের অধীশ্বর শ্রীভগবানকে প্রণাম করল। তাদের স্বামী কালিয় নাগ অপরাধী হলেও ভগবান তো শরণাগত-বৎসল, তাই সেই কালিয়ের মুক্তিকামনায় তারা তাঁরই শরণ গ্রহণ করল। ১০-১৬-৩২

#### নাগপত্ন্য উচুঃ

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্পিষেহস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়। রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥ ১০-১৬-৩৩

নাগপত্নীগণ বলল—প্রভু! দুষ্টদের নিগ্রহের জন্যই আপনার পৃথিবীতে এই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ, সুতরাং এই অপরাধীর প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করেছেন তা সর্বথা উচিতই হয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে তো শত্রু এবং পুত্রের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাই আপনি যখন কাউকে দণ্ড দেন তখন তার মধ্যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং সেই সঙ্গে তার পরম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই নিহিত থাকে। ১০-১৬-৩৩ অনুগ্রহোহয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো দণ্ডোহসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।

যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোহপি তেহনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ১০-১৬-৩৪

প্রকৃতপক্ষে আপনার এই দণ্ডপ্রদান আমাদের প্রতি অপার অসীম অনুগ্রহেরই প্রকাশ। কারণ আপনার প্রদত্ত দণ্ডের দ্বারা অসৎ ব্যক্তির সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। এই আমাদের পতি কালিয় নাগ, যে পূর্ব হতেই পাপাচরণের ফলে অপরাধী হয়ে আছেন, তা তো এঁর সর্প জাতির মধ্যে জন্মলাভ থেকেই প্রমাণিত হয়। এইজন্যই আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার এই ক্রোধকে পরম অনুগ্রহ বলেই মনে করছি। ১০-১৬-৩৪

> তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন। ধর্মোহথবা সর্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তব্যতি সর্বজীবঃ॥ ১০-১৬-৩৫

কোনো পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে যেমন এঁর সর্পযোনি লাভ হয়েছে, তেমনই আবার পূর্বের কোনো জন্মে ইনি অশেষ সুকৃতি অর্জনও করেছেন, নতুবা আপনার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য এঁর হল কী করে? হয়তো ইনি কোনো জন্মে নিজে সর্বথা মানগর্বাদি পরিত্যাগ করে, অপরের প্রতি সর্বদা মান-প্রদর্শন করে সুতীব্র তপস্যা আচরণ করেছিলেন, অথবা সর্বজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ধর্মচর্যার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেজন্য সর্বজীব-স্বরূপ আপনি এঁর প্রতি সম্ভষ্ট হয়েছেন। ১০-১৬-৩৫

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদাহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা২২চরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ১০-১৬-৩৬

হে দেব! আপনার চরণধূলি লাভের সৌভাগ্য তো সকলের ঘটে না, বরঞ্চ তা এতই দুর্লভ যে স্বয়ং আপনার অর্ধাঙ্গিণী লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাবশত অতি দীর্ঘকাল সর্বভোগবাসনা বিসর্জন দিয়ে ব্রতচারিণী থেকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। তাহলে ইনি যে আপনার চরণকমলরেণু-স্পর্শের অধিকার লাভ করলেন, তা এঁর কোন্ সাধনার, কোন্ পুণ্যফলের প্রভাবে, তা আমরা বহুচিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারছি না। ১০-১৬-৩৬

ন নাকপৃষ্টং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্জৃতি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ॥ ১০-১৬-৩৭

প্রভু, যাঁরা আপনার চরণধূলির আশ্রয় লাভ করেছেন, সেই ভক্তগণ তো স্বর্গ অথবা পৃথিবীর সার্বভৌম আধিপত্য কিংবা রসাতলের রাজতৃও প্রার্থনা করেন না। এমনি তাঁরা ব্রহ্মার পদেরও অভিলাষী নন। অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষও তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে না। ১০-১৬-৩৭

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈস্তমোজনিঃ ক্রোধবশোহপ্যহীশঃ।

সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্ বিভবঃ সমক্ষঃ॥ ১০-১৬-৩৮

সকলের পক্ষেই পরম দুর্লভ আপনার সেই চরণধূলি, যা পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছামাত্র অন্তরে পোষণ করলেও সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের ঐহিক-পারত্রিক সর্ববিধ অভীষ্ট সম্পদ এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ করতলগত হয়ে থাকে, এই নাগরাজ তমঃপ্রধান সর্পকুলে উৎপন্ন এবং একান্তরূপে ক্রোধরিপুর বশবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তা লাভ করলেন, এই অহৈতুকী করুণার রহস্য, হায় নাথ, মূঢ় আমরা কী করেই বা বুঝব? ১০-১৬-৩৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।

ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥ ১০-১৬-৩৯

অনন্ত অচিন্ত ঐশ্বর্যের নিত্য নিধি হে ভগবান! আপনাকে প্রণাম। সকলের অন্তর্যামী হয়েও সর্বাতীত, সর্বাতিগ আপনি। সর্বপ্রাণীর, সকল পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনি, আবার সর্বভূতরূপেও একমাত্র আপনিই বিরাজমান; আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বেও আপনি বিদ্যমান ছিলেন; কারণ আপনিই পরম কারণস্বরূপ এবং কারণেরও অতীত প্রমাত্মা। ১০-১৬-৩৯

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে।

অগুণায়াবিকারায় নমস্তে২প্রাকৃতায় চ॥ ১০-১৬-৪০

সকল জ্ঞানের, সকল অনুভবের আপনিই পরম আধার। আপনার মহিমা, আপনার শক্তি, সবই অনন্ত। আপনার স্বরূপ অপ্রাকৃত, দিব্য, চিনাুয়; কোনো প্রাকৃতিক গুণ বা বিকার আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আপনিই পরম ব্রহ্ম –আপনাকে প্রণাম। ১০-১৬-৪০

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।

বিশ্বায় তদুপদ্ৰষ্ট্ৰে তৎকৰ্ত্তে বিশ্বহেতবে॥ ১০-১৬-৪১

আপনিই প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টিকারী কাল, আবার কালশক্তির আশ্রয় তথা কালের ক্ষণ-কল্প ইত্যাদি অবয়বসমূহের সাক্ষীও আপনিই। আপনি বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্বের থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে তার দ্রষ্টা, নিমিত্তকারণরূপে তার স্রষ্টা এবং উপাদানকারণরূপে আপনিই বর্তমান। ১০-১৬-৪১

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।

ত্রিগুণেনাভিমানেন গৃঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে॥ ১০-১৬-৪২

প্রভূ! পঞ্চভূত এবং সেগুলির তন্মাত্রসমূহ, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং এদের সকলের আশ্রয়স্বরূপ চিত্ত –এই সবই আপনি। তিনগুণ এবং তাদের কার্য সমূহে উৎপন্ন অভিমানের দ্বারা আপনি নিজের স্বরূপের অনুভবকে আবৃত করে রেখেছেন। ১০-১৬-৪২

নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় কৃটস্থায় বিপশ্চিতে।

নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥ ১০-১৬-৪৩

আপনি দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, অসীম। সূক্ষ্মের থেকে সূক্ষ্ম, কার্যকারণের সমস্ত বিকারের মধ্যেও আপনি একরস, অবিকারী এবং সর্বজ্ঞ। 'ঈশ্বর আছেন অথবা নেই', 'তিনি সর্বজ্ঞ অথবা অল্পজ্ঞ' ইত্যাদি বহুবিধ মতভেদ অনুসারে সেই সেই মতবাদীদের কাছে তাদের নিজেদের অভীষ্ট তত্ত্বরূপেও আপনিই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। শব্দের অর্থও যেমন আপনি, শব্দস্বরূপও তেমন আপনিই এবং এই উভয়ের সম্বন্ধ-ঘটয়িত্রী শক্তিও আপনিই। সর্বরূপেই আপনাকে প্রণাম। ১০-১৬-৪৩

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ১০-১৬-৪৪

প্রত্যক্ষ-অনুমান-আদি যাবতীয় প্রমাণের মূল আপনিই। শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি আপনার থেকেই ঘটেছে, আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। মনকে প্ররোচিত করার বিধিরূপে এবং তাকে সবকিছু থেকে প্রত্যাহৃত করার আজ্ঞারূপে যথাক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ আপনি এবং এই দুইয়ের মূল যে বেদ, তা-ও আপনিই। আপনাকে বার বার প্রণাম। ১০-১৬-৪৪

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাতৃতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০-১৬-৪৫

আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যহরূপে ভক্ত উপাসকগণের পালক; আপনি যাদবদের রক্ষাকর্তা। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার চরণে পুনঃপুনঃ প্রণত হচ্ছি আমরা। ১০-১৬-৪৫

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।

গুণবৃত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥ ১০-১৬-৪৬

আপনি অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিসমূহের প্রকাশক, সেগুলির দ্বারাই আবার আপনি নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। অপরপক্ষে, আপনার স্বরূপের কিছু কিছু সংকেত, যা উপলব্ধিগোচর হয়, কখনো কোনো ক্ষণিক উদ্ভাস যে ঘটে থাকে, সেও তো আবার সেই অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিগুলির মাধ্যমেই। এই সবেরই দ্রষ্টা বা সাক্ষীও আপনিই, স্বয়ং-প্রকাশ, স্ব-সংবেদ্য, নিজেই নিজের জ্ঞাতা, আপনাকে প্রণাম। ১০-১৬-৪৬

অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।

হ্বৰীকেশ নমস্তেহস্ত মুনয়ে মৌনশীলিনে॥ ১০-১৬-৪৭

অব্যাকৃতরূপা মূলা প্রকৃতি আপনার নিত্য বিহারভূমি, সমগ্র ব্যাকৃত জগৎ, যা স্থুল অথবা সূক্ষ্মরূপে অনুভবগোচর হয়ে থাকে, তার সিদ্ধি বা প্রামাণ্য আপনার সন্তাদ্বারাই নিরূপিত হয়। হে হৃষীকেশ! আপনি আত্মারাম, বাক্-এর অগোচর নিত্য-মৌনের যে ভূমি তাই আপনার 'স্ব'-ভাব, সেই আপনাকে নমস্কার। ১০-১৬-৪৭

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।

অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্টেৎস্য চ হেতবে॥ ১০-১৬-৪৮

আপনি স্থূল, সৃক্ষ্ম প্রভৃতি সর্বপ্রকার গতির জ্ঞাতা এবং সকলের অধ্যক্ষ, সর্বসাক্ষী। নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের যেখানে নিষেধ ঘটে থাকে, সেই বিশ্বাতীত অবস্থারও অবধি বা সীমা আপনি, আবার বিশ্বের অধিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিশ্বরূপও আপনি। বিশ্বের অধ্যাস এবং তার অপবাদ—দুইয়েরই সাক্ষী আপনি, অজ্ঞানকৃত বিশ্বের সত্যতৃভ্রান্তি এবং স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা তার আত্যন্তিক নিবৃত্তিরও কারণ আপনিই। আপনার চরণে প্রণাম। ১০-১৬-৪৮

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো গুণৈরনীহোহকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎ স্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে॥ ১০-১৬-৪৯

প্রভূ! কর্তৃত্বের অভাববশত আপনি কোনো কর্মই করেন না, সর্বথা নিষ্ক্রিয় আপনি, তথাপি অনাদি কালশক্তিও ধারণ করে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের লীলা করে থাকেন। আপনার এই লীলাও তো অমোঘ; আপনি যে সত্যসংকল্প! কেবলমাত্র ঈক্ষণের দ্বারাই জীবগণের সুপ্ত সংস্কাররূপে স্থিত স্বভাবের উদ্বোধন বা জাগরণ ঘটানোর মাধ্যমেই আপনার এই বিশ্ব সৃষ্টিলীলা সংঘটিত হয়ে থাকে। ১০-১৬-৪৯

তস্যৈব তে২মুস্তনবস্ত্রিলোক্যাং শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।

শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং স্থাতুশ্চ তে ধর্মপরীপ্সয়েহতঃ॥ ১০-১৬-৫০

ত্রিভুবনে তো মূলত তিন প্রকার জীবসৃষ্টি দেখা যায়, সত্ত্বপ্রধান শান্ত, রজঃপ্রধান অশান্ত এবং তমোগুণপ্রধান মূঢ়। এরা সকলেই আপনারই লীলামূর্তি। তাহলেও বর্তমানে সত্ত্বগপ্রধান শান্তজনেরাই আপনার বিশেষ প্রিয়, কারণ সাধুগণের রক্ষা এবং ধর্মের পরিপালন ও প্রসার সাধনের জন্যই আপনি এই পার্থিবলোকে অবতরণ এবং আনুষ্ঠিক কর্তব্যাদি-পালনরূপ লীলা স্বীকার করেছেন। ১০-১৬-৫০

অপরাধঃ সকৃদ্ ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।

ক্ষন্তমর্থসি শান্তাতান মূঢ়স্য তামজানতঃ॥ ১০-১৬-৫১

হে শান্তস্বরূপ! নিজ প্রজার কৃত অপরাধ অন্তত একবার তো প্রভুর সহ্য করা উচিত। এই নাগ তো মূঢ়, আপনার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এঁকে আপনি ক্ষমা করুন। ১০-১৬-৫১

অনুগৃহ্নীম্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।

স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥ ১০-১৬-৫২

হে ভগবান, দয়া করুন, এঁর প্রাণ যেতে বসেছে। আমরা অবলা স্ত্রীলোক, পতিহীন হলে স্ত্রীগণের দশা অতি শোচনীয় হয়ে থাকে, সাধুব্যক্তিগণ এইজন্য সর্বদাই স্ত্রীজাতির ওপর করুণাপরবশ হয়ে থাকেন। এই নাগ আমাদের স্বামী, আমাদের প্রাণস্বরূপ, আপনি আমাদের স্বামী সেই প্রাণ দান করুন। ১০-১৬-৫২

বিভেহি তে কিন্ধরীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া। যচ্ছ্রদ্বয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ॥ ১০-১৬-৫৩

আমরা আপনার দাসী, আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা করব? আমরা তো জানি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আজ্ঞা পালন করলে সর্বপ্রকার ভয়ের থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ১০-১৬-৫৩

#### শ্রীশুক উবাচ

ইখং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।

মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙঘ্রিকুটনৈঃ॥ ১০-১৬-৫৪

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! নাগপত্নীগণ এইভাবে ভক্তিভরে ভগবানের স্তুতি করলে তিনি কৃপা করে সেই নাগকে ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর পদাঘাতে তার ফণাগুলি ছিন্নভিন্ন এবং সে মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ১০-১৬-৫৪

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।

কৃচ্ছাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০-১৬-৫৫

ধীরে ধীরে কালিয়ের প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহে চেতনার সঞ্চার হতে লাগল, সে অতি কস্টে শ্বাস নিয়ে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলল। ১০-১৬-৫৫

#### কালিয় উবাচ

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।

স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ॥ ১০-১৬-৫৬

কালিয় নাগ বলল—নাথ! আমরা তো জন্মগতভাবেই দুষ্টপ্রকৃতি, তমোগুণী এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণকারী অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব। নিজের স্বভাব ত্যাগ করা তো প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—এই কারণেই তো সংসারে লোকেদের নানান দুরাগ্রহের বশে বহু দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। ১০-১৬-৫৬

> ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জনম্। নানাস্বভাববীর্যোজোযোনিবীজাশয়াকৃতি॥ ১০-১৬-৫৭

বিশ্ববিধাতা! আপনিই তো গুণভেদে এই জগতে নানাপ্রকারের স্বভাব, বীর্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত এবং আকৃতি নির্মাণ করেছেন। ১০-১৬-৫৭

বয়ং চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।

কথং ত্যজামস্ত্বনায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্॥ ১০-১৬-৫৮

ভগবন্! আপনারই এই সৃষ্টিতে আমরা সর্পজাতিও রয়েছি, জন্ম থেকেই আমাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। আপনারই মায়ায় তো আমরা মোহিত, সুতরাং আমরা নিজেদের চেষ্টায় এই দুস্ত্যজ মায়াকে অতিক্রম করব কী করে? ১০-১৬-৫৮

ভবান হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।

অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ॥ ১০-১৬-৫৯

আপনি সর্বজ্ঞ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর! আমাদের এই স্বভাব এবং এই মায়ারও কারণ তো আপনিই। এখন আপনার নিজের ইচ্ছায়, আমার ওপর অনুগ্রহ অথবা দণ্ডবিধান যা উচিত মনে করেন, তা-ই করুন। ১০-১৬-৫৯

## শ্রীশুক উবাচ ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ। নাত্র স্থেয়ং তুয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।

স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতাং নদী॥ ১০-১৬-৬০

শ্রীশুকদেব বললেন—কালিয় নাগের কথা শুনে লীলা–মনুষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সর্প! তুমি এখানে আর থেকো না। তুমি নিজের জ্ঞাতি, পুত্র এবং পত্নীদের নিয়ে অবিলম্বে সমুদ্রে চলে যাও। গবাদি পশু এবং মানুষেরা এখন থেকে নির্ভয়ে এই নদীর জল ব্যবহার করুক। ১০-১৬-৬০

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।

কীর্তয়নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুশ্মদ্ ভয়মাপুয়াৎ॥ ১০-১৬-৬১

যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন স্মরণ ও কীর্তন করবে, সর্পজাতি থেকে তার কখনো কোনো ভয় যেন উৎপন্ন না হয়। ১০-১৬-৬১

যোহস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।

উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০-১৬-৬২

আমি এই কালিয়দহে ক্রীড়া করেছি, এইজন্য যে ব্যক্তি এখানে স্নান করে এর জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ করবে এবং উপবাসী থেকে আমাকে স্বরণ করে আমার পূজা করবে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ১০-১৬-৬২

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।

যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্তাং নাদ্যানাৎপাদলাঞ্ছিতম্॥ ১০-১৬-৬৩

আমি জানি তুমি গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ ছেড়ে এই হ্রদে এসে বসবাস করছিলে, এখন তোমার আর সেই ভয় রইল না। আমার পদচিহ্ন তোমার শরীরে অঙ্কিত রইল, তা দেখলে গরুড় তোমাকে ভক্ষণ করবে না। ১০-১৬-৬৩

#### শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্তো ভগবতা কৃষ্ণেনাড়ুতকর্মণা। তং পূজয়মাস মুদা নাগপত্যুশ্চ সাদরম্॥ ১০-১৬-৬৪

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কর্মই আশ্চর্যজনক। সেই অদ্ভুতকর্মা ভগবানের এই আদেশ লাভ করে কালিয় নাগ এবং তার পত্নীগণ আন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁর পূজা করল। ১০-১৬-৬৪

দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্ধ্যেরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া॥ ১০-১৬-৬৫
পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোহভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্॥ ১০-১৬-৬৬
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্দের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবং।
অনুগ্রহাদ্ ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ॥ ১০-১৬-৬৭

দিব্যবস্ত্র, পুষ্পমাল্য, মণিরত্ন, বহুমূল্য অলংকার, দিব্যগন্ধ ও অনুলেপন এবং অপূর্ব সুন্দর বিশাল একটি পদ্মালা —এই সকল উপচারে তাদের আন্তরিক ভক্তি মিশ্রিত করে সেই জগৎ-স্বামী গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে তারা তাঁকে প্রসন্ধ করল। যথাবিহিত পূজায় ভগবানের প্রসাদ পূজকের মনেও যে নির্মল প্রসন্ধতা ও প্রীতির সঞ্চার ঘটায়, তখন কালিয়ও সেই দিব্য অনুরাগের আবির্ভাবে ধন্য হয়ে গেল, বেঁচে থাকার অন্যতর সার্থকতা উন্মোচিত হল তার কাছে, নতুন জীবনে উত্তরণ ঘটল তার। পত্নী-পুত্র-আত্মীয়-বান্ধবদের নিয়ে সে, বিপদের ছদ্মবেশে তার জীবনে অ্যাচিতভাবেই অলৌকিক উদয় ঘটালেন যিনি, সেই পরম কারুণিক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সামনে প্রণত হল, এরপর তাঁর অনুজ্ঞা অনুসারে সকলকে নিয়ে সে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত রমণক দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করল। সেই দ্বীপটি শুধু সর্পদেরই বাসস্থান। লীলাবশে মানুষরূপধারী ভগবানের অনুগ্রহে এইভাবে সেই যমুনাহ্রদের জল শুধু যে বিষমুক্ত হল তাই নয়, তখন থেকে তার জল অমৃতের মতো মধুর হয়ে গেল। ১০-১৬-৬৫-৬৬-৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে কালিয়মোক্ষণং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ॥

### সপ্তদশ অধ্যায়

# কালিয়ের কালিয়দহে আগমনের বৃত্তান্ত এবং ভগবান কর্তৃক ব্রজবাসীদের দাবানল থেকে রক্ষণ

#### রাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কস্মান্তত্যাজ কালিয়ঃ। কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্॥ ১০-১৭-১

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! কালিয় কী কারণে নাগেদের বাসস্থান রমণক দ্বীপ ছেড়ে চলে এসেছিল এবং একা সে-ই বা গরুডের বিশেষ কী বিরুদ্ধাচরণ করেছিল? ১০-১৭-১

#### শ্রীশুক উবাচ

উপাহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।

বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্ নিরূপিতঃ॥ ১০-১৭-২

শ্রীশুকদেব বললেন–মহাবাহু পরীক্ষিৎ! পূর্বকালে গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের এই রকম একটি নিয়ম (চুক্তি) হয়েছিল যে, প্রত্যেক মাসে একটি করে সাপকে গরুড়ের জন্য উপহারস্বরূপে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষের নীচে প্রেরণ করা হবে। ১০-১৭-২

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি।

গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে॥ ১০-১৭-৩

এই নিয়ম অনুসারে নাগেরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহাত্মা গরুড়কে নিজ নিজ দেয় ভাগ অনুগতভাবেই দিয়ে আসছিল। ১০-১৭-৩

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্ত কালিয়ঃ।

কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্॥ ১০-১৭-৪

কিন্তু কদ্রপুত্র কালিয় নাগ নিজের প্রচণ্ড বিষ এবং বলের গর্বে মত্ত হয়ে (নিজের পালা এলে) গরুড়ের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে তাঁকে প্রদেয় বলি তো দিলই না, উপরন্তু অন্যদের প্রদত্ত বলিও নিজেই ভক্ষণ করে ফেলল। ১০-১৭-৪

তচ্ছুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।

বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবং॥ ১০-১৭-৫

এই কথা শুনে ভগবানের প্রিয় পার্ষদ মহাশক্তিশালী গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালিয়কে হত্যা করবার ইচ্ছায় প্রচণ্ড বেগে তার দিকে ধাবিত হলেন। ১০-১৭-৫

> তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ প্রত্যভ্যয়াদুচ্ছ্রিতনৈকমস্তকঃ। দক্তিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্ দদায়ুধঃ করালজিহ্বোচ্ছ্রসিতোগ্রলোচনঃ॥ ১০-১৭-৬

বিষধর কালিয় নাগ যখন দেখল যে গরুড় তাকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করতে আসছেন, তখন সে-ও তার বহুসংখ্যক ফণা বিস্তার করে উন্নত মস্তকে তাঁকে প্রত্যাক্রমণ করল। তখন তার ভয়ংকর জিহ্বাগুলি লক্লক্ করছিল, উগ্র ও কুটিল চোখগুলি হয়েছিল ক্রোধে বিস্ফারিত, এইভাবেই সে তার প্রধান অস্ত্র যে বিষদন্ত, তার দ্বারা গরুড়কে দংশন করল। ১০-১৭-৬

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্ প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ। পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ॥ ১০-১৭-৭

ভগবান মধুসূদনের বাহন কশ্যপনন্দন প্রবল বেগসম্পন্ন অমিত তেজস্বী গরুড়ের পক্ষে অবশ্য কালিয়ের এই পরাক্রমের প্রতিবিধান করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না, উপরস্তু কালিয়ের এই স্পর্ধা দেখে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তার আক্রমণ অবলীলায় প্রতিহত করলেন এবং নিজের স্বর্ণবর্ণ বামবক্ষের দ্বারা কদ্রতনয় সেই নাগকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ১০-১৭-৭

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োহতীব বিহুলঃ।

হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্॥ ১০-১৭-৮

গরুড়ের পক্ষের (ডানার) সেই সুতীব্র আঘাতে ভীষণভাবে আহত এবং একান্ত বিহুল হয়ে কালিয় সেখান থেকে পলায়ন করে যমুনার এই হ্রদে এসে আশ্রয় নিল। এই হ্রদ গরুড়ের পক্ষে অগম্য ছিল, এবং অগাধজলসম্পন্ন হওয়ায় কারো পক্ষেই সেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। ১০-১৭-৮

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্। নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোহহরৎ॥ ১০-১৭-৯

এই স্থানে সৌভরি মুনি তপস্যা করতেন। পূর্বে কোনো এক সময় গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে এই হ্রদে মাছ ধরতে উদ্যত হলে সৌভরি তাঁকে নিষেধ করেন, কিন্তু গরুড় সেকথায় কান না দিয়ে জোর করেই নিজের অভীষ্ট মাছটিকে ধরে ভক্ষণ করেন। ১০-১৭-৯

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে।

কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্॥ ১০-১৭-১০

সেই মাছটিই ছিল সেখানকার মাছেদের অধিপতি, তার নিধনে সমস্ত মাছই অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাদের এই দীনদশা দেখে মহর্ষি সৌভরির মনে কৃপা জন্মায়, তিনি তখন সেখানে বসবাসকারী জলচরদের মঙ্গলবিধানের জন্য গরুড়ের উদ্দেশে এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেন। ১০-১৭-১০

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি। সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্॥ ১০-১৭-১১

এরপর যদি আর কখনো গরুড় এই কুণ্ডে প্রবেশ করে মাছেদের ভক্ষণ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণবিয়োগ হবে, এই আমি সত্য সত্য বললাম, একথা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। ১০-১৭-১১

তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ ক\*চন লেলিহঃ।

অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কুষ্ণেন চ বিবাসিতঃ॥ ১০-১৭-১২

পরীক্ষিৎ! মহর্ষি সৌভরির এই অভিশাপের কথা একমাত্র কালিয়ই জানত, অন্য কোনো সাপই জানত না। এইজন্যই সে গরুড়ের ভয়ে ওই কুণ্ডে এসে বাস করছিল, আর এখন এতদিন পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভয়মুক্ত করে সেখান থেকে পুনরায় রমণক দ্বীপেই পাঠিয়ে দিলেন। ১০-১৭-১২

> কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিদ্রান্তং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসম্। মহামণিগণাকীর্ণং জামূনদপরিষ্কৃতম্॥ ১০-১৭-১৩

পরীক্ষিৎ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য মালা, গন্ধ, বস্ত্র, বহুমূল্য মণি এবং স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত হয়ে সেই হ্রদ থেকে নিজ্ঞান্ত হলেন। ১০-১৭-১৩

উপলভ্যোখিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ।

প্রমোদনিভূতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে॥ ১০-১৭-১৪

তাঁকে দেখামাত্রই ব্রজবাসীরা সকলে সহসা যেন প্রাণের পুনরাগমনে চেতনাযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের মতো সমুখিত হলেন। তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। ১০-১৭-১৪

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।

কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসল্লব্ধমনোরথাঃ॥ ১০-১৭-১৫

হে কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ! মা যশোদা এবং রোহিণী, পিতা নন্দ, অন্যান্য গোপিকা এবং গোপগণ কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে অসাড় অবস্থা থেকে পুনরায় সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁদের হস্ত-পদাদি সঞ্চালনের ক্ষমতা এতক্ষণে ফিরে এল, তাঁদের সর্বমনস্কামনাই সর্বথা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ১০-১৭-১৫

রাম\*চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।

নগা গাবো বৃষা বৎসা লেভিরে পরমাং মুদম্॥ ১০-১৭-১৬

বলরাম তো কৃষ্ণের প্রভাব জানতেনই, এখন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসতে লাগলেন। সেখানকার পর্বত, বৃক্ষসমূহ, গাভী, বৃষ এবং বৎসসকলও এই সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়ার আনন্দের মহোৎসবে মগু হয়ে গোল। ১০-১৭-১৬

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।

উচুন্তে কালিয়গ্রন্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ॥ ১০-১৭-১৭

গোপেদের কুলগুরু ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে নন্দের কাছে এসে বললেন—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্র কালিয়নাগের গ্রাসে পড়েও মুক্ত হয়ে এসেছে, এর থেকে সৌভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে? ১০-১৭-১৭

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনিৰ্মুক্তিহেতবে।

নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ॥ ১০-১৭-১৮

মৃত্যুর মুখ থেকে কৃষ্ণের এই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে তুমি ব্রাহ্মণদের সাধ্যমতো দান করো। মহারাজ! ব্রাহ্মণদের কথা শুনে নন্দও প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণদের বহু গাভী এবং স্বর্ণ দান করলেন। ১০-১৭-১৮

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।

পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ॥ ১০-১৭-১৯

পরম সৌভাগ্যবতী মা যশোদা তাঁর ফিরে পাওয়া হারানিধিকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখলেন, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে লাগল তাঁদের এতক্ষণের দহনজালা, দুচোখ দিয়ে অবিরল গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দের অশ্রুধারা। ১০-১৭-১৯

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুৎতৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্শিতাঃ।

ঊষুর্বজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ॥ ১০-১৭-২০

রাজেন্দ্র! সেদিন পালিত পশুকুল এবং ব্রজবাসিগণ সকলেই এই প্রবল মানসিক উৎকণ্ঠার ফলে শারীরিকভাবেও শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া এতক্ষণ যে ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধই তাঁদের ছিল না, এইবার তাও বিশেষভাবেই তাঁদের পীড়িত করতে লাগল। এইজন্য তাঁরা আর তখন ব্রজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে সেই রাত্রে সেখানেই যমুনার তটে শয়ন করে নিদ্রা গেলেন। ১০-১৭-২০

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্।

সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদঞ্ধুমুপচক্রমে॥ ১০-১৭-২১

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, বনভূমি শুষ্ক তৃণগুল্মাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। মধ্যরাত্রে সেই বনে দৈবক্রমে আগুন লাগল। সেই দাবাগ্নি সেখানে নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁদের দগ্ধ করার উপক্রম করল। ১০-১৭-২১

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।

কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্॥ ১০-১৭-২২

আগুনের উত্তাপ গায়ে লাগতেই তাঁরা সচকিত হয়ে উঠে পড়লেন এবং সর্ব অবস্থায় একমাত্র যিনিই তাঁদের গতি, সেই মায়ামনুষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন। ১০-১৭-২২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।

এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ॥ ১০-১৭-২৩

তাঁরা প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে কৃষ্ণ, হে মহানুভব কৃষ্ণ, হে অমিত বিক্রমশালী বলরাম! দেখো, এই ভয়ংকর অগ্নি আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা তো তোমাদেরই নিজ জন, তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে? ১০-১৭-২৩

সুদুস্তরারঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।

ন শরুমস্বৃচ্চরণং সংত্যক্তমকুতোভয়ম্॥ ১০-১৭-২৪

আমাদের রক্ষা করো প্রভু, তোমাদের পক্ষে অসাধ্য তো কিছুই নেই। এই মৃত্যুরূপী কালাগ্নির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায়ই তো নেই আমাদের। তোমাদের সুহৃদ, তোমাদের আত্মজন আমরা, আর কাকে ডাকব? মৃত্যুকে ভয় হয়, কিন্তু তা যে ওই অভয় চরণকমল থেকে বিচ্ছেদ ঘটাবে, তা আমরা তো সইতে পারব না। ১০-১৭-২৪

ইখং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।

তমগ্নিমপিবৎতীব্রমনভোহনন্তশক্তিধৃক্॥ ১০-১৭-২৫

নিজের স্বজনদের এই বিহুল অবস্থা এবং আর্তি দেখে অনন্তশক্তিশালী অনন্তস্বরূপ জগদীশ্বর শ্রীভগবান সেই তীব্র অগ্নিকে স্বয়ং পান করে ফেললেন। ১০-১৭-২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে দাবাগ্নিমোচনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ॥

# অষ্টাদশ অধ্যায় প্রলম্বাসুর-উদ্ধার

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ। অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্॥ ১০-১৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই আনন্দমগ্ন স্বজনবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গোধনসমন্বিত ব্রজভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর জ্ঞাতিগণ তখন তাঁরই কীর্তিকথা গান করছিলেন। ১০-১৮-১

#### ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদামায়য়া।

গ্রীয়ো নামর্তুরভবন্নাতিপ্রেয়াঞ্জরীরিণাম॥ ১০-১৮-২

এইভাবে নিজ যোগমায়ার আশ্রয়ে গোপালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে বলরাম এবং কৃষ্ণ ব্রজে লীলা-বিহার করছিলেন। এই সময়ে সেখানে গ্রীষ্ম ঋতু আবির্ভূত হয়েছিল, দেহীদের কাছে যে ঋতুটি বিশেষ প্রিয় বলে বিবেচিত হয় না। ১০-১৮-২

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।

যত্রাস্তে ভগবান সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ॥ ১০-১৮-৩

কিন্তু বৃন্দাবনের স্বাভাবিক গুণে সেখানে গ্রীষ্মকালটিও বসন্তের মতোই বোধ হচ্ছিল, কারণ তখন সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বাস করছিলেন। ১০-১৮-৩

যত্র নির্বারনির্বাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্।

শশ্বৎতচ্ছীকরজী্ষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম॥ ১০-১৮-৪

বৃন্দাবনের বনভূমিতে ঝিল্লীদের তীব্র ঝংকার ঝরনার সুমধুর কলতানের নীচে চাপা পড়ে গেছিল, এবং সেই ঝরনাগুলির সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ সদা-সর্বদা বায়ুবাহিত হয়ে বনের গাছগুলিকেও সুম্মিগ্ধ করে রেখেছিল। ১০-১৮-৪

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্মিবায়ুনা কহ্লারকঞ্চোৎপলরেণুহারিণা।

ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো নিদাঘবহ্যর্কভবোহতিশাদ্বলে॥ ১০-১৮-৫

সেখানে ভূমিতল প্রচুর তৃণে আচ্ছাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হরিদ্বর্ণ ছিল এবং সরোবর, ঝরনা ও নদীর তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ু কহুার, রক্তোৎপল, শ্বেতপদা প্রভৃতি বিভিন্ন পুষ্পের রেণু বহন করে প্রবাহিত হওয়ায় সেই বনবাসীদের গ্রীষ্মের সূর্যের বা অগ্নির কোনোপ্রকার তাপেই কষ্ট পেতে হত না। ১০-১৮-৫

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্মিভির্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।

ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্পণা ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহুতে॥ ১০-১৮-৬

গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর ও বিষবৎ অসহ্য হলেও তা সেখানকার ভূমির সরসতা হরণ করতে বা হরিদ্বর্ণ তৃণগুলিকে শুষ্ক করতে পারত না, কারণ অগাধ জলে পরিপূর্ণ নদীগুলির তরঙ্গরাজি তাদের তটের ওপর এসে আছড়ে পড়ে যেমন সেই উপকূল ভাগকে আর্দ্র ও সুপরিষ্কৃত করত তেমনই চারিদিকের মাটিকেও বহুদূর পর্যন্ত সিক্ত করে রাখত, ফলে সেখানে চারদিকেই ছিল সবুজের সমারোহ। ১০-১৮-৬

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদিজম্।

গায়নাুয়ুরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্॥ ১০-১৮-৭

বনের বৃক্ষণতা নানা বর্ণের বহুবিধ সুগন্ধ ফুলের ঐশ্বর্যে সমগ্র বনকেই শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল অজস্র প্রকারের চিত্র-বিচিত্র পশু-পাখি, যাদের আনন্দ-কলরবে অরণ্যের হর্ষই যেন ভাষা পাচ্ছিল। ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূয়ের কেকাধ্বনি, কোকিলের কুহুতান, সারসের কলনাদ—সব মিলেমিশে এক মহাঐকতান সৃষ্টি করেছিল। ১০-১৮-৭

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।

বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোহবিশৎ॥ ১০-১৮-৮

বনের এই অপরূপ শোভা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করল, তিনি সেখানে বিহার করবেন বলে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোপবালক এবং গোধনসমূহে পরিবৃত হয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে সেই বনে প্রবেশ করলেন। ১০-১৮-৮

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।

রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা নন্তুর্যুধুর্জগুঃ॥ ১০-১৮-৯

সেখানে রাম, কৃষ্ণ এবং গোপেরা গাছের নতুন পাতা, ময়ূরপুচ্ছের স্তবক, নানান রকম ফুলের মালা এবং গিরিমাটি ইত্যাদি রঙিন ধাতুমৃত্তিকা প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের বিচিত্র সাজসজ্জা সমাপন করে খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হলেন। কখনো নাচ, কখনো গান, কখনোবা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ জাতীয় শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতা—এই সব নিয়ে বনের মধ্যে রচিত হল এক আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ। ১০-১৮-৯

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জণ্ডঃ কেচিদবাদয়ন্। বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে॥ ১০-১৮-১০

কৃষ্ণ নাচতে থাকলে কোনো কোনো গোপবালক গান করছিল, অন্য কেউ কেউ করতালি, বাঁশি এবং শিঙা বাজাচ্ছিল, আবার অপর কেউ কেউ উল্লাস বা অনুমোদনসূচক শব্দ উচ্চারণ করে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিল। ১০-১৮-১০

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।

ঈডিরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইন নটং নৃপ॥ ১০-১৮-১১

মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই সময় গোপবালকদের রূপ ধারণ করে দেবতারাও সেখানে এসে, গোপজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে যাঁরা নিজেদের স্বরূপ আবৃত করে রেখেছেন, সেই বলরাম ও কৃষ্ণের প্রশংসা করছিলেন, ঠিক যেমন পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতারা প্রধান অভিনেতার প্রশংসা করে থাকে। ১০-১৮-১১

ভ্রামণৈর্লজ্ঞানেঃ ক্ষেপেরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।

চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ কুচিৎ॥ ১০-১৮-১২

রাম ও কৃষ্ণের তখনও চূড়াকরণ সংস্কার হয়নি, তাই তাঁদের মাথায় কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশের গুচ্ছ, যাকে কাকপক্ষ বলা হয়, তা শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা মহানন্দে নিজেদের মধ্যে ভ্রামণ, লঙ্মন, লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপ, পরস্পরকে বিপরীতদিকে আকর্ষণ, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে উঠলেন। ১০-১৮-১২

কৃচিন্গৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।

শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ॥ ১০-১৮-১৩

আরও শোনো, মহারাজ! অন্যান্য গোপবালকেরা নাচতে থাকলে তাঁরা দুজনে সেই নাচের উপযোগী গান করতে লাগলেন, কখনোবা বাঁশি বা অন্য কিছু বাজাতে থাকলেন, আবার 'সাধু', 'সাধু' বলে সেই নর্তকদের প্রশংসাও করতে লাগলেন। ১০-১৮-১৩

কৃচিদ্ বিল্কৈঃ কৃচিৎ কুস্তৈঃ কৃচামলকমুষ্টিভিঃ।

অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ কৃচিনাগখগেহয়া॥ ১০-১৮-১৪

কখনো তাঁরা হাতের মুঠোয় বেল, কুন্ডফল (জায়ফল) বা আমলকী নিয়ে দূরে নিক্ষেপের প্রতিযোগীতা, কখনো অন্যেরা স্পর্শ করার আগেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর খেলা, কখনোবা চোখ বেঁধে অন্যদের স্পর্শ করার খেলা, কখনোবা পশু-পাখিদের আচরণের অনুকরণ ইত্যাদিও করছিলেন। ১০-১৮-১৪

ক্বচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরূপহাসকৈঃ। কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নপচেষ্টয়া॥ ১০-১৮-১৫

কখনো তাঁরা আবার ব্যাঙ্কের মতো লাফিয়ে চলা, কখনোবা নানারকম অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোনো রকমে পারস্পরিক পরিহাস, কখনো গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলা, কখনো আবার একজন রাজা সেজে অন্যেদের মন্ত্রী-সেনাপতি-প্রজা ইত্যাদি করে 'রাজা-রাজা' খেলা –এই রকমের বিভিন্ন ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১০-১৮-১৫

> এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে। নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ॥ ১০-১৮-১৬

পরীক্ষিৎ! সংসারে সাধারণ বালকেরাও তো এই ধরনেরই সব খেলা খেলে থাকে। এই দুজন 'লোকোত্তর মায়াবালক'ও লোকপ্রসিদ্ধ এই সব সাধারণ ক্রীড়া-কৌতুকেই রত থেকে বৃন্দাবনের নদী, পর্বত-উপত্যকা, কুঞ্জ-কানন, সরোবর প্রভৃতি অনুপম নিসর্গ-শোভার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করিছিলেন। ১০-১৮-১৬

পশৃং\*চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।

গোপরূপী প্রলম্বোহগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া॥ ১০-১৮-১৭

এইভাবে বলরাম এবং কৃষ্ণ যখন গোপেদের সঙ্গে সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তখন তাঁদের হরণ করবার ইচ্ছায় প্রলম্ব-নামক অসুর গোপরূপ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ১০-১৮-১৭

তং বিদ্বানপি দাশাহোঁ ভগবান্ সর্বদর্শনঃ।

অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্॥ ১০-১৮-১৮

সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবশ্য তাকে দেখামাত্র অসুর বলে চিনতে ভুল হয়নি, তবুও তিনি তার বন্ধুত্ব স্বীকারই করে নিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাকে বধ করার কথা চিন্তা করেই এই আপাত-অজ্ঞতার ভাব দেখালেন। ১০-১৮-১৮

তত্রোপাহুয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।

হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্॥ ১০-১৮-১৯

এরপর শ্রীকৃষ্ণ সব গোপবালকদের ডেকে নতুন রকমের এক খেলার প্রস্তাব দিলেন। তিনিই ছিলেন সেই বালকদের দলপতি, সব রকমের খেলাতেই পারদর্শী; কখন কীভাবে কোন্ খেলা খেলতে হবে, তা-ও তিনিই ঠিক করতেন। এখন তিনি বললেন, বন্ধুরা, এসো, আজ আমরা যথাযথভাবে জোড়-বেঁধে দু-দলে ভাগ হয়ে খেলা করি। ১০-১৮-১৯

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দনৌ।
কৃষ্ণসংঘটিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে॥ ১০-১৮-২০
গোপবালকেরা সেই খেলায় বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে দুই দলের নেতা নির্বাচন করে কৃষ্ণের দলে কিছু, আর বলরামের দলে কিছু –এইভাবে
দুটি দলে বিভক্ত হল। ১০-১৮-২০

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।

যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥ ১০-১৮-২১

তারপর তারা বহুরকমের খেলায় প্রবৃত্ত হল, তবে এই খেলাগুলিতে সাধারণ নিয়ম হল, যারাই হেরে যাবে, তাদের বিজয়ীদের পিঠে বহন করে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। ১০-১৮-২১

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম।

ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগাঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ॥ ১০-১৮-২২

এইভাবে তারা সেই খেলায় ব্যাপৃত হয়ে এবং সেইসঙ্গে গোচারণ করতে করতে, কেউ অপরকে বহন করে, আবার কেউ অন্যের দ্বারা বাহিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সহ ক্রমে ভাণ্ডীর-নামক বটবৃক্ষের কাছে এসে উপস্থিত হল। ১০-১৮-২২

রামসঙ্ঘটিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।

ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ॥ ১০-১৮-২৩

মহারাজ! একবার বলরামের দলের শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি গোপেরা খেলায় জয়ী হলে বিজিত পক্ষের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যেরা তাদের বহন করছিলেন। ১০-১৮-২৩

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

বৃষভং ভদ্রসেনস্ত প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥ ১০-১৮-২৪

খেলায় হেরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব বলরামকে। ১০-১৮-২৪ অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।

বহন দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ প্রম্॥ ১০-১৮-২৫

কৃষ্ণকে নিজের পক্ষে অসহনীয় অর্থাৎ তাঁকে হরণ করার সামর্থ্য তার হবে না একথা বুঝেই দানবপুঙ্গব প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণের দলেই যোগ দিয়েছিল এবং এখন বলরামকে পিঠের ওপর নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে চলতে যেখানে তাঁকে নামিয়ে দেওয়ার কথা সেই নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। ১০-১৮-২৫

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।

স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ তড়িদ্যুমান্ডুপতিবাড়িবাম্বুদঃ॥ ১০-১৮-২৬

অবশ্য বলরামের ক্ষেত্রেও তার অভীষ্ট পূরণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, উপরস্তু তাঁর শরীরটি ছিল পর্বতের মতো অত্যন্ত গুরুভার। সুতরাং তাঁকে বহন করে সেই মহাসুর দেশিদূর যেতে পারল না, তার গতিবেগ মন্থর হয়ে এল। তখন সে নিজ মূর্তি ধারণ করল। তার বিশাল কৃষ্ণবর্ণ দেহে প্রচুর স্বর্ণালংকার শোভা পাচ্ছিল, গৌরবর্ণ বলরামকে বহনকারী তাকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল যেন কালো একটি মেঘের গায়ে সুবর্ণের মতো বিদ্যুৎ চমকের দীপ্তি আর তারই উপরিভাগে শ্বেভগুল্রকান্তি বিস্তার করে চন্দ্র বিরাজ করছেন। ১০-১৮-২৬

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রুকৃটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।

জুলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষাদ্ভূতং হলধর ঈষদত্রসং॥ ১০-১৮-২৭

জ্রকটি কুটিল তার মুখে চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলছিল, বিকট দাঁতগুলি ভীতিজনকভাবে দৃশ্যমান ছিল, পিঙ্গলবর্ণের চুলগুলি অগ্নিশিখার মতো চারদিকে বিকীর্ণ হয়েছিল। বলয়, মুকুট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে তার করাল দেহটি তখন অদ্ভুতদর্শন লাগছিল। যে কিছুক্ষণ পূর্বেও একটি সাধারণ গোপবালক মাত্র ছিল, সেই এখন এই ভয়ংকর দৈত্যের রূপ ধারণ করে তাঁকে নিয়ে সবেগে আকাশপথে ধাবমান –ঘটনার এই আকস্মিকতায় বলদেবের মনেও যেন ঈষৎ ত্রাসের আভাস সঞ্চারিত হল। ১০-১৮-২৭

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায়সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।

রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা॥ ১০-১৮-২৮

অবশ্য তাঁর এই বিচলিতচিত্ততা ক্ষণকালের বেশি স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণেই তাঁর আত্মস্বরূপের স্মৃতি ফিরে এল এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেলেন। চোর যেমন পরস্ব অপহরণ করে পালায়, তেমনি তাঁর শক্র এই অসুর তাঁকেই হরণ করে আকাশপথে পলায়ন করছে –এই ঘটনা তাঁর মনে ক্রোধের জন্ম দিল, তিনি সরোষে সেই অসুরের মস্তকে ব্রজকঠিন এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র পর্বতের ওপরে তাঁর বজ্বের দারা প্রহার করেছিলেন। ১০-১৮-২৮

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্ বমন্ রূধিরমপস্মৃতোহসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ॥ ১০-১৮-২৯

সেই আঘাতে তখনই তার মস্তক হল বিদীর্ণ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, চেতনা লুপ্ত হল এবং অতি বিকট শব্দ করে সে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বতের মতো প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। ১০-১৮-২৯

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশানিনা।

গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ॥ ১০-১৮-৩০

মহাবলশালী বলরামের হাতে সেই প্রলম্বাসুরকে নিহত দেখে গোপেরা অত্যন্ত বিশ্মিত হল এবং 'সাধু' ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করল। ১০-১৮-৩০

> আশিষোহভিগ্ণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্। প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহুলচেতসঃ॥ ১০-১৮-৩১

তাদের চিত্ত তাঁর প্রতি অনুরক্ত তো ছিলই, এখন যেন মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন—এই ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারা প্রেমবিহুল হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে শুভকামনায় অভিষিক্ত করতে লাগল, উচ্চারণ করতে লাগল অকপট প্রশংসাবাণী! অবশ্য বলদেব তো এসবের যোগ্যই ছিলেন। ১০-১৮-৩১

> পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ প্রমনির্ব্তাঃ। অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি॥ ১০-১৮-৩২

মূর্তিমান পাপস্বরূপ প্রলম্বাসুর নিহত হওয়ায় দেবতারাও পরম স্বস্তি লাভ করলেন। তাঁরাও শ্রীবলরামের ওপরে স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য বর্ষণ করতে লাগলেন, 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। ১০-১৮-৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে প্রলম্ববধো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ॥

## উনবিংশ অধ্যায়

# দাবানল থেকে গোপ এবং পশুদের রক্ষণ গ্রীশুক উবাচ

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ।

স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহুরম্॥ ১০-১৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এই সময় যখন গোপেরা খেলাতেই মত্ত হয়েছিল, তখন তাদের পশুগুলি স্বেচ্ছায় চরতে চরতে অনেক দূরে চলে গেল এবং সতেজ সবুজ ঘাসের লোভে এক গহুর মধ্যে প্রবেশ করল। ১০-১৯-১

অজা গাবো মহিষ্য\*চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্ বনম্।

ইষীকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দক্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ॥ ১০-১৯-২

এইভাবে তাদের সেই গো, মহিষ এবং ছাগ পশুগুলি বন থেকে বনান্তরে চলে গিয়ে ক্রমশ গ্রীষ্মতাপে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে অচেনা জায়গায় ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে এক মুঞ্জাতৃণ বা শরগাছের বনে প্রবিষ্ট হল। ১০-১৯-২

তেহপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।

জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিম্বন্তো গবাং গতিম্॥ ১০-১৯-৩

এরপর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রমুখ গোপেরা তাঁদের পশুগুলিকে না দেখতে পেয়ে নিজেদের অতিরিক্ত ক্রীড়াসক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করেও সেগুলির কোনো উদ্দেশ করতে পারলেন না। ১০-১৯-৩

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম।

মার্থমন্ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ॥ ১০-১৯-৪

পশুসম্পদই গোপগণের জীবিকা অর্জনের উপায় সুতরাং সেগুলি হারিয়ে যাওয়াতে প্রথমত তাঁদের চেতনাই যেন লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ করে তাঁরা সেই গবাদির খুর এবং দাঁতের দ্বারা ছিন্ন তৃণ এবং পায়ের চিহ্নে অঙ্কিত পথ অনুসরণ করে তাদের খোঁজে এগিয়ে চললেন। ১০-১৯-৪

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্।

সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শাল্রাস্ততন্তে সংন্যবর্তয়ন্॥ ১০-১৯-৫

শেষ পর্যন্ত তাঁরা মুঞ্জাবনে পথ-হারানো এবং ব্যাকুলস্বরে ক্রন্দনরত নিজেদের গোধনসমূহ খুঁজে পেলেন। তখন তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পেলেন তাঁরা। যদিও তাঁরা নিজেরাও তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১০-১৯-৫

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা।

স্বনামাং নিনদং শ্রুতা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ১০-১৯-৬

বন্ধুদের শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মেঘগন্তীর স্বরে সেই পশুগুলিকে তাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, তারাও নিজেদের নামে সেই আহ্বান শুনে আনন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে শব্দ করে সাড়া দিতে লাগল। ১০-১৯-৬

ততঃ সমন্তাদ্ বনধূমকেতুর্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্ বনৌকসাম্।

সমীরিতঃ সার্থিনোল্বণোলাুকৈর্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্॥ ১০-১৯-৭

পরীক্ষিং! এইভাবে ভগবান সেই গাভীদের যখন আহ্বান করছেন, তখনই অকস্মাৎ সেই বনে বন্যপ্রাণীদের সংহারক ভয়ংকর দাবানল স্বতই জ্বলে উঠল। সেইসঙ্গে অগ্নির সারথিস্বরূপ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকায় তার দ্বারা বাহিত স্ফুলিঙ্গরাশি সেই অগ্নিকে সব দিকে পরিব্যাপ্ত করে দিল এবং লেলিহান শিখা বিস্তার করে অগ্নি তখন সেই বনের স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুকেই গ্রাস করতে উদ্যত হল। ১০-১৯-৭

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।

উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ॥ ১০-১৯-৮

গোপগণ এবং গবাদিপশুসমূহ যখন দেখল যে দাবানল তাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, তখন তারা ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল। মৃত্যুভয়ে কাতর জীব যেভাবে ভগবান শ্রীহরির শরণ নেয়, সেইভাবেই তখন সেই গোপেরা বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলতে লাগল। ১০-১৯-৮

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিতবিক্রম।

দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ॥ ১০-১৯-৯

হে কৃষ্ণ! হে মহাবীর্যশালী শ্রীকৃষ্ণ! হে অসীম পরাক্রমসম্পন্ন বলরাম! আমরা তোমাদের শরণ নিলাম। দেখো, এই ভয়ংকর দাবানল আমাদের দগ্ধ করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। তোমরাই এর গ্রাস থেকে আমাদের বাঁচাতে পারো, রক্ষা করো আমাদের। ১০-১৯-৯

নূনং ত্বদান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হস্ত্যবসাদিতুম্।

বয়ং হি সর্বধর্মজ্ঞ তুন্নাথাস্ত্রৎপরায়ণাঃ॥ ১০-১৯-১০

হে কৃষ্ণ! যারা তোমাকেই ভাই-বন্ধু, নিজেদের পরমাত্মীয় বলে জেনেছে, সেই তোমার স্বজনদের কি দুঃখ-বিপদ গ্রাস করতে পারে? তুমি সর্বধর্মজ্ঞ, আর আমরাও চরম ও পরম আশ্রয় বলে জেনেছি, মেনেছি, অন্য কোনো কিছুর ভরসাই তো আমরা করি না। ১০-১৯-১০

### শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।

নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত॥ ১০-১৯-১১

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীহরি নিজ বন্ধুদের এই দৈন্য ও কাতরতাপূর্ণ বচন শুনে তাদের উদ্দেশে বললেন—ভয় পেয়ো না, তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করো। ১০-১৯-১১

### তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্। পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ॥ ১০-১৯-১২

তারাও তাঁর এই আশ্বাস-বাক্য শুনে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে 'তা-ই করছি আমরা' বলে নিজেদের চোখ বন্ধ করে ফেলল। তখন যিনি সর্বপ্রকার যোগসাধনার অন্তিম লক্ষ্য সেই সর্বযোগাধীশ ভগবান লীলাভরে সেই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী দাবানলকে নিজের মুখের দ্বারা পান করে নিলেন এবং এইভাবে সেই ঘোর সংকট থেকে নিজের বান্ধবদের মুক্ত করলেন। ১০-১৯-১২

ততশ্চ তে২ক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।

নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ॥ ১০-১৯-১৩

এরপর তারা যখন আবার চোখ মেলল, তখন তারা নিজেদেরকে সেই ভাণ্ডীর বটগাছের কাছে দেখতে পেল। এইভাবে নিজেদের এবং গবাদি পশুগুলিকে দাবানল থেকে রক্ষা পেতে দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হল। ১০-১৯-১৩

কৃষ্ণস্য যোগবীর্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্।

দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেহ্মরম্॥ ১০-১৯-১৪

শ্রীকৃষ্ণের এই যোগসিদ্ধি এবং যোগমায়ার প্রভাবে দাবানল থেকে নিজেদের রক্ষাবিধানরূপ অলৌকিক কাজ দেখে তারা তাঁকে দেবতা বলে স্থির করল। ১০-১৯-১৪

গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াকে সহরামো জনার্দনঃ।

বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্ গোপৈরভিষ্টুতঃ॥ ১০-১৯-১৫

দিনান্তবেলায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে সেই পশুযূথকে গোষ্ঠের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। তখন তাঁর বংশীতে মধুর নিনাদ তুলে চলছিলেন তিনি, সঙ্গে অগ্রজ বলরাম, সম্মুখে গোবৃন্দ আর পশ্চাতে সঙ্গী গোপবালকেরা তাঁরই অদ্ভুত কীর্তির জয়গাথা গেয়ে গেয়ে অনুসরণ করছিল তাঁদের। ১০-১৯-১৫

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে।

ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥ ১০-১৯-১৬

শ্রীগোবিন্দের বিরহে একটি ক্ষণও যাঁদের কাছে শতযুগ বলে মনে হত, সেই গোপীগণ ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত তাঁর দর্শন লাভ করে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হলেন। ১০-১৯-১৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে দাবাগ্নিপানং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥

### বিংশ অধ্যায়

### বর্ষা এবং শরৎ-ঋতুর বর্ণনা

### শ্রীশুক উবাচ

তয়োস্তদ্ভূতং কর্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ।

গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যঃ প্রলম্ববধমেব চ॥ ১০-২০-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! গোপগণ নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসে নিজেদের মা-বোন প্রভৃতি পরিবারের স্ত্রীলোকদের কাছে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কার্যাবলি–দাবানল থেকে তাদের রক্ষা করা, প্রলম্ব-বধ ইত্যাদি বর্ণনা করে শোনাল। ১০-২০-১

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।

মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ॥ ১০-২০-২

বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গোপগণ এবং গোপীরা সেই বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা সবাই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের রূপ ধারণ করে দুজন শ্রেষ্ঠ দেবতাই ব্রজে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-২০-২

ততঃ প্রাবর্তত প্রাবৃট্ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।

বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জিতনভস্তলা॥ ১০-২০-৩

এরপর বর্ষাঋতুর শুভাগমন ঘটল। সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি এবং জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এই ঋতুরই সর্বাধিক অনুকূল প্রভাব দেখা যায়। এই ঋতুতে অনেক সময়ই চন্দ্রের চারপাশে জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল লক্ষ করা যায়, আকাশতল প্রায়ই মেঘগর্জন, প্রবল বায়ু-বিক্ষোভ, অশনিশব্দ ইত্যাদির কারণে সংক্ষুদ্ধ থাকে। ১০-২০-৩

সান্দ্রনীলামুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্ত্বভিঃ।

অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রন্মেব সগুণং বভৌ॥ ১০-২০-৪

সমাগত সেই বর্ষাকালেও ঘন নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়েছিল, মেঘের গায়ে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পাচ্ছিল, গুরু-গুরু গর্জনে কম্পিত হচ্ছিল দ্যুলোক-ভূলোক, সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কের আলোকও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল না, সব মিলিয়ে আকাশ তখন সগুণ ব্রহ্ম বা জীবাত্মার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছিল, গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ার কারণে যার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। ১০-২০-৪

অষ্টো মাসান নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু।

স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে॥ ১০-২০-৫

সূর্যদেব নিজের কিরণসমূহের দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর থেকে জলসম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, এখন উপযুক্ত সময় (বর্ষাকাল) উপস্থিত হওয়াতে তা বর্ষণের মাধ্যমে মুক্ত করে দিতে শুরু করলেন, যেমন কোনো রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কররূপে যে অর্থ গ্রহণ করেন, তা যথাকালে তাদের মঙ্গলের জন্যই আবার ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন। ১০-২০-৫

তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।

প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব॥ ১০-২০-৬

জীবসাধারণকে তপ্ত পীড়িত দেখে দয়ালু ব্যক্তিগণ যেমন তাদের দুঃখ মোচনের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনই তড়িৎ-শিখার আলোকে সমুজ্জ্বল মহামেঘসমূহ প্রবল বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে নিজেদের জীবনস্বরূপ জলরাশি বিশ্বের কল্যাণের জন্য বর্ষণ করতে লাগল। ১০-২০-৬

### তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্ বর্ষীয়সী মহী। যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্॥ ১০-২০-৭

গ্রীশ্মের তাপে পৃথিবী এতদিন শুষ্ক হয়েছিল, এখন পর্জন্যদেবের বর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে সে সরস-শ্যামল-সুপুষ্টকলেবর হয়ে উঠল, যেমন কোনো ব্যক্তি সকামভাবে তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলে প্রথমত তার শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু ফললাভের পরে সেই শরীরই পুনরায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। ১০-২০-৭

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্ৰহাঃ।

যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে॥ ১০-২০-৮

বর্ষাকালে যখন রাত্রি আসে, তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গ্রহ-তারার প্রকাশ ঘটে না, কিন্তু খদ্যোতেরা প্রকাশমান থাকে, যেমন কলিযুগে পাপ প্রবল হওয়ায় পাষণ্ড মতসমূহেরই প্রচার-প্রসার ঘটে, বেদ এবং তদনুসারী শাস্ত্রসমূহ লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। ১০-২০-৮

শ্রুতা পর্যন্যনিনদং মণ্ডুকা ব্যস্জন্ গিরঃ।

তৃষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্দ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে॥ ১০-২০-৯

মণ্ডুকের দল এতদিন নিঃশব্দ হয়েছিল, এখন মেঘের গর্জন শুনে তারাও কলরব করতে লাগল, নিত্যকর্মের অবসানে শুরুর উচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রবণ করে শিষ্য ব্রাহ্মণগণ যেমন তারই বেদ পাঠ করতে শুরু করেন। ১০-২০-৯

আসন্নুৎপথবাহিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোহনুশুষ্যতীঃ।

পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ॥ ১০-২০-১০

যে-সব ক্ষুদ্র নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তারাই এখন বর্ষাজলে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের কূলের বন্ধন বা নির্দিষ্ট গতিপথের সীমানা অতিক্রম করে বিপথে প্রবাহিত হতে লাগল, যেমন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের দেহ এবং ধনসম্পত্তি অসৎপথেই গমন করে থাকে। ১০-২০-১০

হরিতা হরিভিঃ শস্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ।

উচ্ছিলীব্রাকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ॥ ১০-২০-১১

এই সময়ে কোথাও নবীন তৃণের আস্তরণে সবুজ, কোথাও ইন্দ্রগোপকীটসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় লোহিতবর্ণ, আবার কোথাও বহুসংখ্যক ছত্রাক পরস্পর সংলগ্নভাবে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের শুদ্রকান্তিতে শ্বেতাভরূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কোনো রাজার সৈন্যবাহিনী যখন অভিমান করে, তখন তার বহুবিধ বর্ণের ধ্বজ-পতাকা-ছত্রাদির সমারোহ দূরস্থ উচ্চস্থান থেকে যেমন দেখায়, ভূতলের শোভাও হয়েছিল সেইরকম। ১০-২০-১১

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।

ধনিনামুপতাপং চ দৈবাধীনমজানতাম্॥ ১০-২০-১২

বর্ষার প্রসাদে শস্যক্ষেত্রগুলি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ফলে কৃষকদের আনন্দের আর সীমা রইল না। অপরপক্ষে তা-ই আবার ধনীদের অন্তর্দাহের কারণ হয়েছিল, কারণ, শস্যসমৃদ্ধি কৃষককে প্রাচুর্য দান করলে সে স্বনির্ভর হবে, ধনীর মুখাপেক্ষী থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে সুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা, যেগুলির ওপর শস্যাদির ফলন নির্ভর করে, সেগুলি যে দৈবের অধীন এই বোধ তাদের ছিল না। ১০-২০-১২

জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া।

অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥ ১০-২০-১৩

নবধারাজলনিষেবণে জলচর ও স্থলচর সমস্ত প্রাণীই সুন্দর স্লিগ্ধ-কান্তি হয়ে উঠল, যেমন শ্রীহরির সেবায় নিবেদিতচিত্ত ব্যক্তির অন্তর এবং বাহির দুই-ই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ১০-২০-১৩

### সরিডিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধু\*চুক্ষুভে শ্বসনোর্মিমান্। অপকুযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ যথা॥ ১০-২০-১৪

বর্ষাকালীন সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে স্বভাবতই উত্তালতরঙ্গাকুল সমুদ্র নদীসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবলতরভাবে উত্তাল হতে থাকল, যোগসাধনায় অপরিপক্ব যোগীর কামবাসনাযুক্ত চিত্ত যেমন ভোগ্য বিষয়ের সংযোগে ক্ষোভযুক্ত, কামনার তাড়নায় অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে। ১০-২০-১৪

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।

অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধাক্ষজচেতসঃ॥ ১০-২০-১৫

শ্রীভগবানেই যাঁরা চিত্ত সমর্পণ করেছেন, সর্বপ্রকার দুঃখের অভিঘাতেও তাঁরা যেমন কাতর হন না, বর্ষার মুষলধারায় নিরন্তর আহত হওয়া সত্ত্বেও পর্বতগুলিও তেমনই ব্যথিত হয়নি। ১০-২০-১৫

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈ ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।

নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব॥ ১০-২০-১৬

যে সকল পথ সচরাচর ব্যবহৃত তথা পরিষ্কৃত হত না, সেগুলি নতুন তৃণে আচ্ছাদিত হওয়ায় সন্দিগ্ধ অর্থাৎ তার প্রকৃত অবস্থান তথা সীমা, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, ঠিক যেমন দ্বিজগণের চর্চার অভাবে কালবশে বেদবাণীই সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব তথা প্রকৃত পাঠ ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১০-২০-১৬

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুত\*চলসৌহ্বদাঃ।

স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব॥ ১০-২০-১৭

মেঘের সর্বকালের পরম উপকারী বন্ধুস্বরূপ, কিন্তু তাহলেও বিদ্যুতেরা তাদের কাছেও স্থিরভাবে অবস্থান করে না, কামনার বশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে উপগত ক্ষণপ্রণয় ব্যবসায়িনী দুশ্চরিত্রা নারীরা যেমন গুণী পুরুষের কাছেও বিশ্বস্তভাবে দীর্ঘকাল বাস করে না। ১০-২০-১৭

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণং চ গুণিন্যভাৎ।

ব্যক্তে গুণব্যতিকরে২গুণবান্ পুরুষো যথা॥ ১০-২০-১৮

দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আকাশের গুণ শব্দ; বর্ষাকালীন আকাশ তো সেই অর্থে বিশেষভাবেই 'সগুণ।' সেই গুণযুক্ত আকাশেই আবার নির্গুণ ইন্দ্রধনু শোভা পায়। এই ঘটনা অবশ্যই সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াত্মক প্রাকৃত ব্যক্ত জগতে গুণরহিত পরমপুরুষের প্রকাশের সঙ্গে তুলনীয়। ১০-২০-১৮

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎসারাজিতৈর্ঘনৈঃ।

অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা॥ ১০-২০-১৯

আত্মটৈতন্যকে আশ্রয় করেই জীবের অহংবুদ্ধি প্রকাশিত হয়, অথচ সেই অহংকারই তার আত্মস্বরূপের আবরণ হয়ে তাকে প্রকাশিত হতে দেয় না। অনুরূপভাবে, বর্ষারাত্রিতে বহুসময়েই দেখা যায় যে, চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তার জ্যোৎস্না মেঘের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে ছটা বিস্তার করেছে যার ফলে সেই মেঘটির আকৃতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, অর্থাৎ চাঁদেরই কিরণদ্বারা প্রকাশিত মেঘ চাঁদকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে। ১০-২০-১৯

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দপ্তিখণ্ডিনঃ।

গৃহেষু তপ্তা নিৰ্বিপ্লা যথাচ্যুতজনাগমে॥ ১০-২০-২০

মেঘের আগমন ময়ূরদের কাছে এক উৎসবস্বরূপ, তারা কেকাশব্দের মুখরতায় এবং কলাপ বিস্তার করে নৃত্যে মত্ত হয়ে নিজেদের হর্ষ তথা মেঘের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছিল, যেমন ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ এবং বিষয়াদির অসারতা অনুভব করে বিরক্ত সংসারাবদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তের শুভাগমনে আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়। ১০-২০-২০

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্তয়ঃ।

প্রাক্ ক্ষামান্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া॥ ১০-২০-২১

গ্রীন্মের তাপে যে সব বৃক্ষ নিস্তেজ ও শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিই এখন মূলের দ্বারা জল পান করে পত্রে-পুষ্পে-ফলে সুশোভিত হওয়ায় তাদের চেহারা হয়ে উঠল বৈচিত্র্যপূর্ণ, যেমন তপস্যার ফলে প্রথমত শীর্ণ ও দুর্বল সাধকগণের শরীরই সিদ্ধিলাভের পরে কাম্যবস্তু উপভোগের দ্বারা শোভন ও কান্তিমান হয়ে ওঠে। ১০-২০-২১

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যুষুরঙ্গাসি সারসাঃ।

গ্হেম্বশান্তকৃত্যেমু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ॥ ১০-২০-২২

এইসময় সরোবরগুলির তীরে বহুসংখ্যক সারস এসে বাস করছিল। বাসস্থান হিসাবে অবশ্য জলাশয়তট খুব রমণীয় নয়, কারণ কর্দম-কণ্টকাদি পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা হেতু নিশ্চিন্ত শান্তিতে সেখানে বসবাসের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, তথাপি সারসেরা অন্য কোথাও চলে যায়নি। পরীক্ষিৎ! সংসারেও কি আমরা অনুরূপ ব্যাপারই ঘটতে দেখি না? বিষয়সুখোপভোগের আশায় যেসব অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি গৃহের অসংখ্যবিধ সাংসারিক কর্মভার বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও সেই ক্লেশকর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় না, তারাও তো সেই অশান্তিময় সংসারেই পড়ে থাকতেই ভালোবাসে, তা ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না। ১০-২০-২২

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।

পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা॥ ১০-২০-২৩

ইন্দ্রদেব এরপর প্রবল বর্ষণ প্রেরণ করতে থাকলে নদীবাঁধ, ক্ষেত্রাদির সীমাবন্ধন, রাস্তার সেতু—সবকিছুই জলস্রোতের বেগে ভেঙে যেতে লাগল, কলিযুগে পাষণ্ডীদের নানারকম মিথ্যা এবং অসৎপথের প্রেরণাদানকারী মতবাদের প্রভাবে যেমন বেদশাস্ত্র প্রতিপাদিত ধর্মপথের মর্যাদা লঙ্জিত হয়ে থাকে। ১০-২০-২৩

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নন্না ভূতেভ্যোহথামৃতং ঘনাঃ।

যথা২২শিষো বিট্পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥ ১০-২০-২৪

বায়ুর দারা চালিত হয়ে মেঘরাশি জীবলোকের পক্ষে অমৃতস্বরূপ বারি বর্ষণ করতে লাগল, যেমন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রেরণায় রাজা অথবা ধনী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন লোকেদের প্রার্থিত বস্তু দান করে থাকেন। ১০-২০-২৪

এবং বনং তদ্ বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জুরজম্বুমৎ।

গোগোপালৈর্বতো রন্তং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ॥ ১০-২০-২৫

এইরকম বর্ষার সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোধন এবং গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুকাদির ইচ্ছায় একটি বনে প্রবেশ করলেন। বর্ষার প্রসাদে বনটি তখন সুসমৃদ্ধ, সুপক্ব খর্জুর গন্ধে আমোদিত, পরিণত জম্বুফলভারে শ্যামবর্ণাভ। ১০-২০-২৫

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।

যযুর্ভগবতাহহহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্লুতস্তনীঃ॥ ১০-২০-২৬

সেই গাভীরা তাদের পীন দুগ্ধাশয়ের ভারে স্বভাবতই মন্থরগামিনী ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের ডাক দিলেন, তখন তারা প্রীতিবশত দুগ্ধক্ষরণ করতে করতে দ্রুতবেগে চলতে লাগল। ১০-২০-২৬

### বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ।

#### জলধারা গিরেনাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ॥ ১০-২০-২৭

সেই বনে প্রবেশ করে ভগবান দেখলেন, সুবর্ষণ হওয়ায় শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি সরল স্বভাব বনবাসীবৃন্দ অত্যন্ত হস্ট, তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সেই আনন্দ অবাধে উৎসারিত হচ্ছে। অপ্রাকৃত মহিমান্বিত বৃন্দাবনের আরণ্যক বৃক্ষরাজিও বর্ষাধারাভিষেকে তৃপ্ত হয়েই যেন নিজেরাও মধু বর্ষণ করছে। পর্বতের ক্রোড় হতে চঞ্চল ঝরনার জল ঝরঝর শব্দে ঝরে পড়ে বনভূমির মধ্যে দিয়ে কলতান তুলে বয়ে চলেছে। বর্ষার সময় আশ্রয় নেবার পক্ষে যেগুলি অত্যন্ত উপযোগী এমন অনেক গুহাও রয়েছে নিকটবর্তী পর্বতগাত্রে। ১০-২০-২৭

কুচিদ্ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি।

নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥ ১০-২০-২৮

কখনো বৃষ্টি নেমে এলে ভগবান কোনো বিশাল বৃক্ষের নীচে কিংবা কোটরের মধ্যে অথবা কোনো পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়ে ফল-মূল-কন্দ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে মহানন্দে সেই বনে বিহার করতে লাগলেন। ১০-২০-২৮

দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।

সম্ভোজনীয়ৈর্বভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ১০-২০-২৯

কখনোবা তিনি বলরাম এবং গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে যেখানে কাছাকাছিই জল আছে, এমন জায়গায় বড় কোনো পাথরের ওপর বসে বাড়ি থেকে আনা দই-ভাত অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন। ১০-২০-২৯

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্বতো মীলিতেক্ষণান্।

তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ॥ ১০-২০-৩০ প্রাবৃট্শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বভূতমুদাবহাম্। ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্র্যুপবৃংহিতাম্॥ ১০-২০-৩১

বনভূমি বর্ষাকালীন নবীন তৃণে সমাচ্ছন্ন থাকায় তৃণভোজী প্রাণীরা এই সময় অত্যন্ত হাষ্টপুষ্ট এবং চিক্কণদেহ হয়ে উঠেছিল, বিশেষত গাভীরা তাদের দুগ্ধভার যেন আর বইতে পারছিল না। সেই গাভী, বৃষ এবং বৎসের দল প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে তৃণদলের ওপরেই বসে চক্ষু মুদ্রিত করে রোমন্থন করছিল। সর্বজীবকল্যাণী বর্ষালক্ষ্মী তাঁর মধুর মূর্তিটি চরাচরে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। ভগবানেরই অনির্বচনীয় মায়া এইভাবে রূপের মধ্যে অপরূপের স্পর্শ লাগিয়ে যে বিচিত্র লীলা বিস্তার করেছিলেন, শ্রীভগবান তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে; তাঁর নিজের মাধুরীই তাঁর চিত্ত হরণ করল, সপ্রশ্রয় প্রীতির সঙ্গে তার মহিমা স্বীকার করলেন তিনি। ১০-২০-৩০-৩১

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্বজে।

শরৎ সমভবদ্ ব্যদ্রা স্বচ্ছাম্বপরুষানিলা॥ ১০-২০-৩২

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সানন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন ব্রজভূমিতে। ক্রমে বর্ষা গোল, প্রকৃতির আরেক রূপ উন্মোচিত করতে উপস্থিত হল শরৎ ঋতু। সজল মেঘ অপগত হল, জল হল নির্মল, বায়ুর প্রখর বেগও হল মন্দীভূত। ১০-২০-৩২

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।

ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥ ১০-২০-৩৩

শরতের প্রধান চিহ্নই হল পদা, জলাশয়গুলি আলো করে ফুটে উঠল রাশি রাশি পদাফুল। জলও কর্দমাক্ত আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেল, যেমন যোগভ্রষ্ট সাধকগণের চিত্ত পুনরায় যোগসাধনার দ্বারা 'স্ব' স্থ হয়, নিজ 'ভাবে' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১০-২০-৩৩

ব্যোম্নোহন্দং ভূতশাবল্যং ভূবঃ পঙ্কমপাং মলম্। শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাণ্ডভম্॥ ১০-২০-৩৪ শরৎ উপস্থিত হয়েই আকাশ থেকে জলবর্ষী কালো মেঘের দলকে অপসারিত করল, বিভিন্ন প্রজাপতির প্রাণীরা বর্ষায় বৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহাদি অপরিসর স্থানেও একসঙ্গে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিল, তাদের সেই অনভিপ্রেত ক্লেশকর সহাবস্থানের হাত থেকেও মুক্তি দিল, ভূমির কর্দম এবং জলের মালিন্যও সম্পূর্ণ দূর করে দিল, ঠিক যেমন ভগবদ্ভক্তি আশ্রম চতুষ্টয়ের, সকল ব্যক্তিরই সর্ববিধ অশুভ তথা কষ্ট হরণ করে থাকে। ১০-২০-৩৪

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুদ্রবর্চসঃ।

যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ॥ ১০-২০-৩৫

মেঘেরা তাদের সর্বস্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ জলভার নিঃশেষে দান করে এখন 'নিঃস্ব' হয়ে শুদ্রকান্তি ধারণ করে শোভা পেতে লাগল, এষণাত্রয়, ত্যাগ করে শান্তচিত্ত এবং সর্বপাপবিনির্মুক্ত সংসারবন্ধনরহিত মুনিগণ যেমন শোভা পান। ১০-২০-৩৫

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কৃচিন্ন মুমুচুঃ শিবম।

যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥ ১০-২০-৩৬

এখন পর্বতেরা ঝরনাধারার মাধ্যমে উপরে সঞ্চিত জীবকল্যাণকারী জল কোথাও কোথাও মুক্ত করে দিচ্ছিল, আবার কোথাও কোথাও দিচ্ছিল না; জ্ঞানী মহাপুরুষেরা যেমন যথাসময়ে নিজেদের অমৃতময় জ্ঞানভাগ্তার কোনো যোগ্য অধিকারীর কাছেই উন্মুক্ত করেন, আবার অন্যান্যদের কাছে করেন না। ১০-২০-৩৬

নৈবাবিদন ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।

যথা২২য়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ॥ ১০-২০-৩৭

বর্ষার সময় যেসব অগভীর গর্তাদিতে জল জমেছিল এখন তা দ্রুত শুষ্ক হয়ে আসছিল, কিন্তু সেখানে বসবাসকারী জলচরেরা তা বুঝতে পারছিল না, আত্মীয়-পরিজন-পরিবারের ভরণপোষণে ব্যস্ত মোহগ্রস্ত মানুষেরা যেমন তাদের আয়ু যে প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে চলেছে, তা জানতেই পারে না। ১০-২০-৩৭

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দঞ্জরদর্কজম্।

যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০-২০-৩৮

শরৎকালীন সূর্যের প্রখর তাপে অল্প জলচর জীবেরা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশ অনুভব করতে লাগল, যেমন পরিবার প্রতিপালনে সদাতৎপর দরিদ্র ক্ষুদ্রাশয় ইন্দ্রিয়পরবশ গৃহস্থ বহুবিধ কষ্টের পীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। ১০-২০-৩৮

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ।

যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিম্বনাত্মসু॥ ১০-২০-৩৯

শরতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাটি তার কর্দমাক্ত ভাব ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে লাগল এবং লতা-পাতাও তাদের অপরিপক্বতা বা কচি অবস্থার নরম ভাব ত্যাগ করে ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল—বিবেকসম্পন্ন সাধক যেমন ধীরে ধীরে শরীর প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থসমূহে 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ বোধ পরিত্যাগ করেন। ১০-২০-৩৯

নিশ্চলাম্বুরভূতুষ্টীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।

আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ॥ ১০-২০-৪০

শরৎকালে সমুদ্রের জল স্থির, গম্ভীর এবং গর্জনহীন হয়ে গেল, মন যথার্থরূপে নিঃসংকল্প হলে পরে যেমন আত্মারাম মুনি প্রবৃত্তিমূলক শাস্ত্রপাঠ তথা কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর ত্যাগ করে শাস্ত, সমাহিত তথা সংযতবাক্ হয়ে যান। ১০-২০-৪০

কেদারেভ্যস্ত্রপোহগৃহ্ন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।

যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্জানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ॥ ১০-২০-৪১

কৃষকেরা এই সময় জমির চারপাশে ভালোভাবে বাঁধ দিয়ে, ছিদ্রপথে জল যাতে বেরিয়ে না যায় সেইভাবে আলগুলিকে দৃঢ় করে কৃষিক্ষেত্রের জন্য জল ধরে রাখতে লাগল, যোগীরা যেমন বিষয়সমূহের প্রতি ধাবমান বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ করে সেই পথে জ্ঞানের বৃথা ব্যয় বন্ধ করে তাকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করে থাকেন। ১০-২০-৪১

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুডুপোহহরৎ।

দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্॥ ১০-২০-৪২

শরৎকালে দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল, প্রাণীসমূহের পক্ষে তা সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু রাত্রিবেলা চাঁদ উঠলে তার স্লিগ্ধ কিরণের প্রলেপে সকলের তাপ যেন জুড়িয়ে যেত। অনুরূপভাবে ক) দেহকেই 'আমি' বলে ধারণা করে মূঢ় জীব বছবিধ সন্তাপ ভোগ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয়ে তার সেই সব জ্বালা অন্তর্হিত হয়, পরম প্রশান্তি লাভ করে সে; আবার খ) কৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপীগণের দুঃখের আর সীমা থাকে না, প্রতিটি নিমেষ তাঁদের কাছে অসহ্য বোধ হতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই হৃদয়দহন দূর হয়ে গিয়ে অসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হন তাঁরা; এই দুটি ক্ষেত্রেই যেন পূর্বোক্ত ঘটনারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা। ১০-২০-৪২

খমশোভত নির্মেঘং শর্দ্বিমলতারকম্।

সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥ ১০-২০-৪৩

বেদের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে যার কাছে এমন বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত যেমন অন্তর্জ্যোতির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে, সেইরকমই শারদ রাত্রির নির্মেঘ আকাশ তারকাসমূহের দীপ্তিতে উজ্জুল হয়ে শোভা পেতে লাগল। ১০-২০-৪৩

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্লি ররাজোডুগণৈঃ শশী।

যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি॥ ১০-২০-৪৪

আবার পূর্ণিমা তিথি এলে ষোড়শ কলায় পূর্ণ চন্দ্র তারকামণ্ডলে পরিবৃত হয়ে আকাশে ঠিক সেইরকম মাধুর্য বিস্তার করতে লাগল যেমন পৃথিবীতে যদুপতি কৃষ্ণ যদুবংশীয়গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অপরূপ মনোহারী সৌন্দর্যের ছটায় চতুর্দিক আলোকিত করে রাখেন। ১০-২০-৪৪

> আশ্লিষ্য সমশীতোক্ষং প্রসূনবনমারুতম্। জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥ ১০-২০-৪৫

শরৎকালীন পুষ্পের ভারে বনের বৃক্ষলতা যেন নুয়ে পড়ছিল, সেই ফুল্লকুসুমিতা কাননের ভিতর দিয়ে বয়ে আসছিল নাতিশীতোঞ্চ বায়ু, তার স্পর্শে সকলেরই তার দূর হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু গোপীদের নয়, বরং তাঁদের সন্তাপ তাতে আরও বেড়েই যাচ্ছিল; কারণ তাঁদের চিত্ত তাঁদের কাছে ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ তা হরণ করে নিয়েছিলেন। ১০-২০-৪৫

গাবো মৃগাঃ খগা নার্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।

অস্বীয়মানাঃ স্ববৃধৈঃ ফলৈরীশক্রিয়াঃ ইব॥ ১০-২০-৪৬

শরৎ ঋতুতে কালধর্মানুসারে গাভী, মৃগী, পক্ষিণী এবং নারীরা সন্তানকামনাবতী বা ঋতুমতী হলে তাদের নিজ নিজ সঙ্গী পুরুষেরা তাদের অনুগমন করেছিল, যেমন ঈশ্বরাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার ক্রিয়াই তাদের ফলের অনুসৃত হয়ে থাকে। ১০-২০-৪৬

উদহ্বষ্যন্ বারিজানি সূর্যোত্থানে কুমুদ্ বিনা।

রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ॥ ১০-২০-৪৭

পরীক্ষিং! রাজার অভ্যুত্থানে যেমন দস্যু ব্যতীত সকল লোকই নির্ভয় হয়, তেমনই সূর্যের উদয়ে কুমুদ ব্যতীত অন্যান্য সব জলজ পুষ্পই প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ১০-২০-৪৭

### পুরগ্রামেশ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়েশ্চ মহোৎসবৈঃ। বভৌ ভূঃ পকুশস্যাত্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ॥ ১০-২০-৪৮

এই সময় নগর এবং গ্রামসমূহে বৎসরের নতুন শস্যের অগ্রভাগ দেবোদ্দেশে নিবেদন করার জন্য যথাবিহিত বৈদিক যাগ এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাজ্জা পরিপূরণের আনন্দে অনুষ্ঠিত নানাবিধ লৌকিক মহোৎসব হচ্চিল। শরতের পরিপূর্তিতে এইভাবে পক্ব-শস্যসমৃদ্ধা পৃথিবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপস্থিতি হেতু আরওই গৌরবমণ্ডিতা ও পরম শ্রীময়ী হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। ১০-২০-৪৮

বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।

বৰ্ষৰুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে॥ ১০-২০-৪৯

সিদ্ধপুরুষণণ যেমন সময় উপস্থিত হলে নিজেদের সাধনার অনুরূপ দেবশরীর ইত্যাদি বিশেষ সিদ্ধিসম্পদ লাভ করে থাকেন, সেইরকমই বিণিক, সন্ন্যাসী, রাজা এবং স্নাতক, যাঁরা বর্ষার কারণে এক স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, শরতে তাঁরা সেখান থেকে বহির্গত হয়ে নিজ নিজ অভিপ্রেত পদার্থ প্রাপ্ত হলেন বা তার সাধনে উদ্যোগী হলেন। ১০-২০-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে প্রাবৃট্শরদ্বর্ণনং নাম বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANG L Aএকবিংশ অধ্যায় AN. COM বেণুগীত

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।

ন্যবিশদ্ বায়ুনা বাতং সগোপোপালকো২চ্যুতঃ॥ ১০-২১-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এই রকম শরৎকালে একদিন ভগবান অচ্যুত গোধন এবং গোপবৃন্দসহ একটি বনে প্রবেশ করলেন। শরতের প্রভাবে সেখানে জল ছিল স্বচ্ছ, পদ্মশোভিত জলাশয়ের ওপরে দিয়ে বসে আসা মৃদুমন্দ বায়ুর সুগন্ধে সমগ্র বনটিই ছিল আমোদিত। ১০-২১-১

কুসুমিতবনরাজিশুশ্বিভৃঙ্গদিজকুলঘুষ্টসরঃসরিনাহীধ্রম্।

মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবল চুকূজ বেণুম্॥ ১০-২১-২

বনের গাছে গাছে ফুটেছিল বহু ধরনের ফুল আর সেগুলির ওপরে গুঞ্জন করছিল অসংখ্য মত্ত ভ্রমর, দলে দলে পাখিরাও তাদের বিচিত্র কলরবে সেখানকার সরোবর, নদী, পর্বত, সবকিছুকেই মুখরিত করে রেখেছিল। মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ তথা শ্রীবলরামের সঙ্গে সেই বনের গহনে প্রবিষ্ট হয়ে গোচারণ করতে করতে নিজের বাঁশরীতে মধুর তান তুললেন। ১০-২১-২

> তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোহন্ববর্ণয়ন্॥ ১০-২১-৩

বংশীধারীর সেই বংশীধ্বনি তাঁর প্রতি প্রেমের জাগরণ ঘটায়, তাঁর মিলনাকাজ্ফায় আকুল করে তোলে চিত্তকে। সেই ধ্বনি শুনে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা এল; তাঁরা কেউ কেউ একান্তে নিজেদের সখীদের কাছে তাঁর মাধুর্য তথা বংশীধ্বনির প্রভাব বর্ণনা করতে প্রয়াস পেলেন। ১০-২১-৩

> তদ্ বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ শ্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্। নাশকন শ্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥ ১০-২১-৪

কিন্তু মহারাজ! তা বর্ণনা করতে যাওয়া মাত্রই তাঁদের স্মরণে এল শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-মাধুর্য মণ্ডিত আচার-আচরণ, ভগবানের তীব্র মিলনাকাজ্ফায় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁদের মনও তাঁদের বশে রইল না, সুতরাং বাক্যও স্বভাবতই রুদ্ধ হয়ে গেল; তখন আর কে কার বর্ণনা করবে? ১০-২১-৪

বহাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্ বাসঃ কনকক্পিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।

রঞ্জান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্থপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥ ১০-২১-৫ গোপগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দারনে প্রবেশ করছেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে অলৌকিক ছন্দ; প্রকৃতপক্ষে তাঁর তনুটিই যেন ছন্দেরই মূর্তিমান রূপ, তিনি যে নটগ্রেষ্ঠ, দিব্যগন্ধর্ব! ময়ূরপুচ্ছ তাঁর শিরোভ্ষণ, দুই কর্ণে তাঁর পীত কর্ণিকার পুষ্প। অঙ্গে ধারণ করেছেন পীতবসন, সোনার দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে তা থেকে, গলায় দুলছে (পাঁচ রকমের সুগন্ধি পুষ্পে গ্রথিত) বৈজয়ন্তী মালা। মুরলীর রক্ত্রে রক্ত্রে ভরে দিচ্ছেন নিজ অধরসুধা, আর তা-ই বুঝি মোহন সুরের রূপে উচ্ছলিত হয়ে বয়ে চলেছে অম্বরতলে। সঙ্গী গোপবৃন্দ তাঁরই শ্রবণমনোরসায়ন রসনাপাবন কীর্তিসমূহ গান করতে করতে তাঁর অনুগমন করছে। তাঁর পদচিহ্নে অঙ্কিত হয়ে পবিত্র, রমণীয় হয়ে উঠেছে বৃন্দাবনের ভূমিতল, সে যে আজ স্বর্গেরও বন্দনীয়, বৈকুপ্রেরও ঈর্ষাপাত্র। ১০-২১-৫

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোহভিরেভিরে॥ ১০-২১-৬

মহারাজ পরীক্ষিং! শ্রীভগবানের এই বেণুরবের আকর্ষণ সর্বগ্রাসী, এর প্রভাবে মুগ্ধ হয় না এমন পদার্থ ত্রিভুবনে নেই। ব্রজাঙ্গনাগণ সেই ধ্বনি শুনলেন, তার বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যেতে থাকলেন, তাঁদের মনের মধ্যে উদয় হলেন সেই মোহন বংশীবাদক, মনে মনেই তাঁকে তাঁরা বদ্ধ করলেন নিবিড় আশ্লেষে, আর সেই পরমানন্দেই আবিষ্ট অবস্থায় পরস্পরকে বলতে লাগলেন। ১০-২১-৬

### গোপ্য উচুঃ

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ। সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ। বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈবা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম॥ ১০-২১-৭

গোপীগণ বললেন—দেখ সখীরা! যাদের চোখ আছে, তাদের সেই চোখ থাকার তথা জীবনের সফলতা তো এ-ই, আর এ-ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে বলেও আমরা মনে করি না যে, ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন বয়স্যদের সাথে পশুদের নিয়ে বনে যেতে অথবা বন থেকে ফিরতে থাকেন, তাঁদের অধরে থাকে মোহন বেণু, নয়ন কোণে আমাদের প্রতি অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন, তাঁদের সেই মন-প্রাণ কেড়ে নেওয়া মুখছেবি দুচোখ ভরে দেখে নিতে পারা, যারা তা পেরেছে, তারাই লাভ করেছে দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা, অন্যথা অন্ধ হলেই বা কী? ১০-২১-৭

চ্তপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাজমালানুপ্তুপরিধানবিচিত্রবেষৌ।

মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ কু চ গায়মানৌ॥ ১০-২১-৮ তাঁদের বেশভ্যা দেখেছিস তোরা? নতুন আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, কত রকমের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পদা, কুমুদ –এই সবই তো তাঁদের মালার উপকরণ, সেই মালা লগ্ন হয়ে রয়েছে একজনের শ্যামল শরীরের পীতাম্বরে, আরেকজনের গৌরদেহের আবরণ সুনীল বস্ত্রে, কী বিচিত্র সাজ আর কী বিচিত্র তার শোভা! গোপবালকদের দলে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করেন তাঁরা, কখনো কখনো গান করতে থাকেন, স্বর্গের সুধা সুরের ধারায় ঝরে পড়তে থাকে। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে যেন অভিনয় করতে এসেছেন অপার্থিব দুই কিশোর নট। ১০-২১-৮

### গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্। ভুঙ্ত্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোহশ্রু মুমুচুস্তরবো যথাহহর্যাঃ॥ ১০-২১-৯

এই বংশীই না জানি কোন্ মহাপুণ্য করে এসেছে, যার ফলে সে আমাদের, গোপিকাদের যাতে একমাত্র অধিকার –সেই দামোদরের অধরসুধা এমনভাবে নিজেই পান করে নিচ্ছে যে, আমাদের জন্য আর বুঝি এক বিন্দু রসও অবশিষ্ট থাকবে না, বল তো তোরা, তোরাও তো গোপী, এ দুঃখ রাখি কোথায়? আর এদিকে দেখ, বংশে ভগবদ্ভক্ত সুপুত্র জন্মালে যেমন মাতা-পিতা তথা কুলবৃদ্ধদের আনন্দের সীমা থাকে না, এই বেণুর গৌরবে তেমনই এর মাতৃস্থানীয় পুণ্যতোয়া হ্রদিনীগুলি পদাফুল ফোটানোর ছলে রোমাঞ্চিতদেহ হয়ে উঠেছে, আর শ্রদ্ধের কুলবৃদ্ধস্বরূপ অন্যান্য বৃক্ষেরাও মধুধারাবর্ষণের ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করছে। ১০-২১-৯

### বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং যদ্ দেবকীসুতপদামুজলব্ধলক্ষ্মি। গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসাম্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥ ১০-২১-১০

বৃদ্দাবনেরও তো সখী, শোভা, সম্পদ, মাধুর্য, ঐশ্বর্যের আজ সীমা নেই, দেবকীনন্দনের চরণকমলের স্পর্শে সমগ্ররূপিণী লক্ষ্মীর নিবাসস্থল হয়ে সর্বমঙ্গল সর্বসৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে সে। প্রকৃতপক্ষে তার গৌরবে আজ পৃথিবীই গৌরবান্বিত, ভূলোকের যশ আজ সপ্তলোকেই বিস্তৃত হয়ে গেছে বৃন্দাবনের কল্যাণে। আর, তোরা দেখেছিস সেই দৃশ্য—শ্রীগোবিন্দ যখন বেণুতে তান তোলেন, ময়ুরেরা মত্ত হয়ে তার তালে তালে নাচতে থাকে, তখন অন্য সমস্ত প্রাণীই তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ছেড়ে পর্বতের সানুদেশে কেমন স্থির হয়ে থাকে, অনিমেষে চেয়ে থাকে সেই দিকে? কী দেখে তারা? ময়ুরের নৃত্য, নাকি যে 'কৃষ্ণ' মেঘের বেণুনিনাদে ময়ুরেরা মত্ত হয়, তাঁকে? নাকি স্তব্ধ হয়ে শোনে জগৎ-সংসার-কর্তব্য—সব ভোলানো সেই কর্মনাশা বাঁশির সুর? বৃন্দাবনে তো এসবই এখন স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু বল তোরা, অন্য কোনো বনে বাজে এমন বাঁশি, অন্য কোনো লোকে আছে এমন বৃন্দাবন? ১০-২১-১০

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োহপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্। আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১০-২১-১১

আর এই যে বৃন্দাবনের হরিণী, পশুজাতিতে জন্ম হয়েছে, তাই চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাও তো এদের নেই, তবু এদেরই জীবন ধন্য! আমাদের সেই মনোহরণ যখন তাঁর শ্যামল সুন্দর দেহ বিচিত্র বেশ ধারণ করে অলৌকিক সুরের জাল বিস্তার করেন তাঁর বেণুতে, তখন এই হরিণীরা তাদের নিজেদের সাথি কৃষ্ণসার মৃগদের সঙ্গে নিয়ে এসে তাদের বিশাল সরল আঁখি শ্রীনন্দনন্দনের দিকে নিবদ্ধ করে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে—তাদের সেই দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে তাদের অনুরাগ, নিজেদের সেই রাতুল চরণে উৎসর্গ করার আকৃতি! কেমন নিঃশদে অথচ কত নিশ্চিতভাবেই না তাদের প্রেমের পূজা নিবেদিত হয় যথাস্থানে যথাযতরূপে! ১০-২১-১১

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎ কুণিতবেণুবিচিত্রগীতম্। দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুশ্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥ ১০-২১-১২

আরও এক বিচিত্র কথা শোনো তাহলে! তাঁর রূপ-গুণ-চরিত্রমাধুর্য তো সকলেরই মনকাড়া, বিশেষত আমাদের অর্থাৎ স্ত্রী-জাতির পক্ষেতা যে অন্তর-বাহিরের সর্ব-বৃত্তির উর্ধ্বায়ন ঘটানো এক মহাউৎসবস্বরূপ, সে তো আমরা নিজেদের দৃষ্টান্ত থেকেই জানি। আর এই পৃথিবীর নারী তো কোন্ ছার, স্বর্গের দেবীরা পর্যন্ত তাঁদের পতিগণের সঙ্গেই স্বর্গীয় বিমানে আকাশ পথে যেতে যেতে তাঁকে দেখে আর তাঁর বাঁশিতে ধ্বনিত লোকোত্তরের আভাস-আনা সেই বিচিত্র গীত শুনে কোন্ অনির্বচনীয় বিরহবেদনায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন, সেই মুহ্যমান অবস্থায় তাঁদের বেণীবন্ধে গাঁথা ফুল, এমনকি তাঁদের নীবিবস্ত্র পর্যন্ত খসে পড়ে, তাঁরা তা জানতেও পারেন না। কী করেই বা জানবেন, তখন তাঁদের বাহ্যজ্ঞানই বিলুপ্ত হয়ে যায় যে! দেখেছি তো, আকাশ থেকে সেই নন্দনকানন কুসুম, সেই স্বর্গীয় বস্ত্র মাটিতে এসে পড়তে! ১০-২১-১২

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটেঃ পিবন্ত্যঃ। শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥ ১০-২১-১৩ সখী, তোরা তো বনের হরিণী, স্বর্গের দেবীদের কথা বললি, কিন্তু আমাদের ব্রজের গাভীদের কী দশা হয়, তা দেখিসনি? যখন তাঁর শ্রীমুখ থেকে বেণুর মাধ্যমে গীতসুধার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে, তখন গাভীরা তাদের কর্ণপুটে নিঃশেষে তা ভরে নেওয়ার জন্য উর্ধ্বর্কর্ণ হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন শ্রবণপথে সেই অমৃতরস আস্বাদন করে তারা আবিষ্ট হয়ে গেছে। আরও দেখেছিস, সেই সময়ে তাদের চোখের কোণে জল ছলছল করে, কেন বল তো? আসলে তারা নয়ন দ্বারের ভিতর দিয়ে তাদের প্রিয় গোবিন্দকে মনের মধ্যে সমাসীন করে অন্তরে-অন্তরে তাঁর স্পর্শসুখে নিমণ্ন হয়ে যায়, সেই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে অশ্রুর রূপে। আর তাদের শাবকেরা মায়েদের স্বতঃক্ষরিত দুধ পান করতে করতে যখনই শোনে সেই বেণুরব, তাদের খাওয়া হয়ে যায় বন্ধ, মুখের দুধ মুখেই থেকে যায়; হৃদয়ে সেই আনন্দসুন্দরের মূর্তি, চোখে জল নিয়ে তারাও নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ১০-২১-১৩

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেহস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্। আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্ণন্তিমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১০-২১-১৪

গাভী-বৎসদের কথা যা বললি, তা সত্যিই; কিন্তু ওমা, এই বৃন্দাবনের পাখিদের ব্যাপার দেখলেও তো অবাক হয়ে যেতে হয়! সত্যি কথা বলতে কী, আমার ধারণা, তারা সাধারণ পাখি নয়, মহাত্মা মুনিঋষিরাই হয়তো পাখির ছদ্মবেশে এসে বৃন্দাবনে বাস করছেন। তা নাহলে তারা বেছে বেছে গাছের সেই সব ডালেই বসবে কেন, যেখান থেকে তাঁকে অবাধে দেখা যায়? সুন্দর কচি পাতায় ভরা সেই সব কৃষ্ণশাখায় বসে তারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুরী নির্নিমেষে পান করতে থাকে আর তাঁর বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলা সেই ত্রিভুবন মোহন তান শোনে অনন্য মনে, অন্য সব শব্দ ছেড়ে, নিজেদের বাক্ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে যেমন মৌনব্রত ধারণ করে, তেমনই শ্রবণ বিবরও একমাত্র সেই মধুমুরলীরবে পরিপূর্ণ করে রাখায় তুচ্ছ লৌকিক শব্দের সেখানে প্রবেশের অধিকার থাকে না, বল তোরা, এরা মুনি ছাড়া আর কী? ১০-২১-১৪

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতমাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ। আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারের্গৃহ্লন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১০-২১-১৫

তাঁর এই বেণুরবে ত্রিভুবনে কে না প্রভাবিত হয়, সখী? দেখিসনি, যখন সেই সুরের ধারা চরাচর প্লাবিত করে বয়ে যেতে থাকে, তখন বারিধারাবাহিনী যত নদীর অন্তর-তল উন্মথিত হয়ে ওঠে সেই বেণুবাদককে পাওয়ার আকুল অভীপ্সায়, নদীর জলে তাই রচিত হয় আবর্ত, তাদের গতি হয় মন্দীভূত। তরঙ্গের বাহুতে তারা বয়ে আনে পদ্মের অর্ঘ্য, সেই উপহার অর্পণ করার কালে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে তাঁর চরণ দুটি, বুঝি এইভাবেই প্রশমিত করে হৃদয়বেদনা। ১০-২১-১৫

> দৃষ্ট্বাহহতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্। প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাস্থুদ আতপত্রম্॥ ১০-২১-১৬

আকাশের মেঘ, তার আচরণও কি কম আশ্চর্যজনক? বলরাম ও অন্যান্য গোপেদের সঙ্গে তিনি গোচারণ করছেন, বেণু বাজাচ্ছেন রোদে রোদে ঘুরে, তাই দেখেই আমাদের ঘনশ্যামের বন্ধু শ্যামবর্ণ ঘন তাঁর মাথার ওপর উদিত হয়, প্রীতিরসে তার অন্তর তখন বুঝি দ্রবীভূত হয়ে আসে, নিজের শরীরটিকে বিস্তৃত করে সে তাঁর ওপরে ছত্ররূপে ধারণ করে। শুধু তাই নয়, অতিসূক্ষ্ম জলকণার পুষ্পবৃষ্টির ছলে নিজের প্রেমের অঞ্জলিই নিবেদন করে সে তাঁর চরণে। ১০-২১-১৬

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাজরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥ ১০-২১-১৭

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী এখানকার বনবাসিনী পুলিন্দ রমণীদের জীবনই সার্থক। তারা যখন তাঁকে নিজেদের কাছে পায় না, তখন বিরহজ্বালা নিবারণের জন্য কি করে, জানিস্? তাঁর প্রেমধন্যা ভাগ্যবতী আরাধিকা গোপিকাগণ যখন তাঁর পাদপদ্ম নিজেদের বক্ষে ধারণ করেন, তখন তাঁদের বক্ষের পত্রলেখার কুষ্কুম গোবিন্দের রক্তিম চরণে সংস্পৃষ্ট হয়ে সুশোভিত হয়, আবার তিনি যখন বনভূমির পথে হেঁটে যান, সেই কুষ্কুম পথে তৃণাদিতে লগ্ন হয়ে যায়, তা দেখামাত্রই পুলিন্দ তরুণীদের কৃষ্ণস্মৃতি উদ্বোধিত হয়, একান্ত আকুল হয়ে তারা আরাধ্য দেবতার চরণস্পর্শবাহী সেই কুষ্কুম নিজেদের বুকে-মুখে অনুলিপ্ত করে নেয় পরম আগ্রহে যত্নে-আদরে-ভক্তিতে, এইভাবেই দূর করে নিজেদের মনের ব্যথা। সরক অকৃত্রিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এই আরণ্য-নারীরা সহজেই যাঁকে প্রিয় বলে জানে, সেই পরমপুরুষের পদচিহ্ন সহজেই

খুঁজে পায় প্রকৃতির বুকে, তাতেই তাদের উদ্দীপনও ঘটে সহজেই আর সেখানেই সহজেই মেলে তাদের সান্ত্বনার স্পর্শ –সর্বসাধনদুর্লভ যিনি, তিনি এদের কাছে এমনই সুলভ করে রেখেছেন নিজেকে। তাহলে বল তোরা, সখী, এরাই কি কৃতকৃত্য নয়, ধন্য নয় এদেরই জীবন? ১০-২১-১৭

হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥ ১০-২১-১৮

এই গিরিগোবর্ধনের কথাও ভুলে যাস না যেন, সখীরা! প্রকৃতপক্ষে হরিভক্তগণের মধ্যে এঁকে শ্রেষ্ঠ বললেও ভুল হয় না। বলরাম এবং কৃষ্ণের চরণস্পর্শের সৌভাগ্যে ইনি মনে হয় হর্ষে মগ্ন হয়ে আছেন, সর্বাঙ্গে তৃণোদ্গমের ছলে এঁর রোমাঞ্চই প্রকাশিত হচ্ছে। কত বিনয়ে, নম্রতায়, আনন্দে তিনি পশুযুথ এবং বয়স্যগণসহ তাঁদের দুজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ঝরনাগুলি থেকে স্নান ও পানের জল, কোমল তৃণরাশি (পশুখাদ্য), বিশ্রামের জন্য প্রশস্ত গুহাশ্রয় এবং আহারের জন্য কন্দ-মূল-ফল ইত্যাদির সম্ভার প্রতিদিন নিবেদন করছেন তাঁদের উপযোগের জন্য। নিঃশন্দ নীরব এই মহান সেবাব্রতীর জন্য কোনো প্রশংসাই কি যথেষ্ট ? ১০-২১-১৮

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদারবেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভূৎস সখ্যঃ।

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥ ১০-২১-১৯

সখীরা, একবার সেই বিচিত্র দৃশ্যটি কল্পনা কর মনে মনে! শ্যামল ও গৌরতনু সেই দুই কিশোর বন থেকে বনে চরিয়ে ফিরছেন গোরুর পালকে, সঙ্গে তাঁদের রাখালবালকের দল। মাথায় তাঁদের জড়ানো আছে 'নির্যোগ', কাঁধে রয়েছে পাশ –তাঁদের গোপালত্বের পরিচয়বাহী অঙ্গভূষণ! বাঁশিতে তুলছেন ধ্বনি, সে কী আকাশ-পাতাল আকুলকরা গভীরনাদ; সে কি মৃদু গুঞ্জরণে হৃদয়-ভরা মধুর-সরস-মোহন তান? বলতে পারি না, শুধু এই জানি, সেই ধ্বনিতে সচল যত দেহধারীদের করে তোলে নিশ্চল, আর অচল যত তরুর দেহে জাগে পুলক! আমাদের অন্তর-চক্ষুতে মুদ্রিত থাক এই ছবি, আমাদের শিরায় শিরায় বাজতে থাকুক সেই বেণু! ১০-২১-১৯

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ। বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তনায়তাং যযুঃ॥ ১০-২১-২০

পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবনবিহারী শ্রীভগবানের এইসব লীলা গোপীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, ধীরে ধীরে তাঁদের তন্ময়তা আসত, অন্তরলোকের গভীরে আনন্দ রসাস্বাদনে মগ্ন হয়ে যেতেন তাঁরা। ১০-২১-২০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বেণুগীতং নামৈকবিংশো২ধ্যায়ঃ॥

### দ্বাবিংশ অধ্যায়

### বস্ত্র–হরণ

### শ্রীশুক উবাচ

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্॥ ১০-২২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এরপর হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস অর্থাৎ মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসে নন্দমহারাজের ব্রজভূমির কুমারীগণ দেবী কাত্যায়নীর পূজা তথা ব্রত আচরণে প্রবৃত্ত হলেন। এই সময়ে তাঁরা শুধুমাত্র হবিষ্যান্নই গ্রহণ করতেন। ১০-২২-১

আপ্লুত্যান্ডসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতে২রুণে।

কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নূপ সৈকতীম্॥ ১০-২২-২

গন্ধৈর্মাল্যেঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।

উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥ ১০-২২-৩

মহারাজ! তাঁরা অতি প্রত্যুষে দিগন্তে অরুণাভাস দেখা দিতে না দিতে যমুনার জলে স্নান সেরে জলসমীপেই তটভূমিতে বালুকা দিয়ে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি পুষ্পের মালা, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য, পল্লব, ফল এবং তণ্ডুলাদির দ্বারা তাঁর পূজা করতেন। ১০-২২-২-৩

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ।

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রঃ কুমারিকাঃ॥ ১০-২২-৪

এইভাবে তাঁর আরাধনাকালে সেই কুমারীগণ প্রত্যেকে এই মন্ত্র জপ করতেন –হে কাত্যায়নী! হে মহামায়া! হে মহাযোগিনী! হে অধিশ্বরী! হে দেবী! নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আপনাকে নমস্কার। ১০-২২-৪

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।

ভদ্রকালীং সমানর্চুর্যান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥ ১০-২২-৫

এইভাবে কৃষ্ণে নিবেদিত চিত্তা সেই গোপকুমারীরা 'শ্রীনন্দনন্দন আমাদের পতি হোন' –এই কামনা করে দেবী ভদ্রকালীকে একমাস ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যথাবিধি অর্চনা করতে লাগলেন। ১০-২২-৫

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।

কৃষ্ণমুচ্চৈজ্গুৰ্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্॥ ১০-২২-৬

তাঁরা প্রতিদিন ঊষাকালে উঠে পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ এবং নামকীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন। ১০-২২-৬

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ।

বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ান্ত্যো বিজহুঃ সলিলে মুদা॥ ১০-২২-৭

একদিন (ব্রত পরিসমাপ্তির দিন) তাঁরা অন্যান্য দিনের মতোই নদীতে এসে নিজেদের অঙ্গবস্ত্রগুলি তীরে ছেড়ে রেখে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে আনন্দের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। ১০-২২-৭

### ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎ কর্মসিদ্ধয়ে॥ ১০-২২-৮

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো সনকাদি যোগী এবং মহাদেবের মতো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তাঁর কাছে গোপীদের অভিলাষ অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাঁদের সাধনা সফল করার জন্য বয়স্য পরিবৃত হয়ে সেই যমুনাপুলিনে গমন করলেন। ১০-২২-৮

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্রঃ।

হস্ডিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥ ১০-২২-৯

তীরে পরিত্যক্ত গোপকন্যাদের বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করে তিনি সত্বর একটি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গী বালকেরা এই কৌতুক দেখে হাসতে থাকলে তিনি নিজেও হাসতে হাসতে সেই কুমারীদের পরিহাস করে বলতে লাগলেন। ১০-২২-৯

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।

সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম যদ্ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥ ১০-২২-১০

ওহে অবলাগণ! এই যে দেখো, তোমাদের বস্ত্রগুলি এইখানে, আমার কাছে রয়েছে। তোমরা ইচ্ছামতো এখানে এসে নিজের নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি সত্যই বলছি, কোনোরকম পরিহাস করছি না, তোমরা ব্রত করতে করতে বিশেষ পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছ। ১০-২২-১০

> ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ। একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥ ১০-২২-১১

আর আমি যে মিথ্যা বলি না, এর আগেও কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তা এই এরাও জানে। কাজেই, হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমরা একজন একজন করেই হোক, অথবা সকলে একসঙ্গে, যেমন তোমাদের অভিক্রচি, এসে তোমাদের এই কাপড়গুলি নিয়ে যাও। আমার এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই। ১০-২২-১১

তস্য তৎ ক্ষ্ণেলিতং দৃষ্টা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।

ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥ ১০-২২-১২

যাঁকে কামনা করে তাঁদের এই ব্রত তথা কৃচ্ছুসাধন, তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের কাছে, নিজে থেকেই সূত্রপাত করেছেন এই কৌতুকলীলার গোপিদের হৃদয়সরসী প্রেমরস উচ্ছলনে টল-মল করছিল এই ঘটনায়, তবু তাঁরা লজ্জার বহিরাবরণটুকু সহসা ত্যাগ করতে পারছিলেন না; সকলেই সকলের মন জানেন, তাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভিতর ও বাইরের এই ছলনার অভিনয়ে হাসি গোপন করতেও পারছিলেন না, যদিও শেষ পর্যন্ত কেউই জল ছেড়ে উঠলেন না। ১০-২২-১২

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্মণাহ২ক্ষিপ্তচেতসঃ।

আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন॥ ১০-২২-১৩

এইভাবে তাঁর আপাত লঘু পরিহাসরসাশ্রিত কথাগুলিই সেই গোপকন্যাদের চিত্তকে শ্রীগোবিন্দের প্রতি সবলে আকর্ষণ করছিল। তখন তাঁরা সেই শীতলজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে বললেন। ১০-২২-১৩

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।

জানীমোহঙ্গব্ৰজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ১০-২২-১৪

হে কৃষ্ণ! এমন অনীতি কোরো না। আমরা তো জানি, তুমি নন্দমহারাজের প্রিয় পুত্র, আর জানি, তুমিই আমাদের জীবনবল্লভ, ব্রজবাসীরা সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরম অনিন্দনীয় চরিত্র তুমি। দেখো, আমরা শীতে কাঁপছি, আমাদের কাপড়গুলি দিয়ে দাও। ১০-২২-১৪

### শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্। দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥ ১০-২২-১৫

শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি যা বলবে আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি। ধর্মের তত্ত্ব তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? সুতরাং হে ধর্মজ্ঞ! আমাদের কষ্ট দিও না, কাপড় দিয়ে দাও; নয়তো আমরা গিয়ে নন্দ-মহারাজকে সব বলে দিতে বাধ্য হব। ১০-২২-১৫

### শ্রীভগবানুবাচ

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্ত শুচিম্মিতাঃ॥ ১০-২২-১৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কুমারীগণ, তোমাদের হাসিটি বড়ো পবিত্র। দেখো, তোমরা যখন নিজেদেরকে আমার দাসী বলেই স্বীকার করছ আর আমি যা বলব তাই করবে বলেও অঙ্গীকার করছ, তাহলে এখানে এসে নিজেদের কাপড় নিয়ে যাও। ১০-২২-১৬

ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।

পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥ ১০-২২-১৭

পরীক্ষিৎ! গোপকন্যাগণ তখন সত্যিই শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁদের সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। ভগবানের কথা শুনে তাঁরা অবশেষে দুই হাতে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করে জল থেকে উঠে এলেন। ১০-২২-১৭

ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।

স্বন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সম্মিতম্॥ ১০-২২-১৮

সেই গোপকুমারীদের মনে কোনো কলুষ ছিল না, তাঁদের সেই শুদ্ধভাব অর্থাৎ সরল হৃদয়ের নির্মলতা ভগবানকে প্রসন্ন করে তুলল। তাঁর কথামতো তাঁদের নিজের কাছে আসতে দেখে তিনি বস্ত্রগুলি নিজের কাঁধে নিয়ে প্রীতিস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে তাঁদের বললেন। ১০-২২-১৮ যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।

বদ্ধাঞ্জলিং মূৰ্ধ্যপনুত্তয়েংহহসঃ কৃত্বা নমোহধো বসনং প্ৰগৃহ্যতাম্॥ ১০-২২-১৯

প্রিয় গোপিকাগণ! তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করেছিলে, তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্যাপন করেছ, এতে সন্দেহ নেই। তবে দেখো, অজ্ঞানতই একটি ক্রটি তোমাদের ঘটে গেছে। ব্রতপালনকালে জলে বিবস্ত্রা হয়ে স্নান করা উচিত নয়, এতে (জলের) দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তাঁর কাছে অপরাধ হয়। সুতরাং সেই দোষ মোচনের জন্য তোমরা জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করো এবং তার পর তোমাদের কাপড় নিয়ে যাও। ১০-২২-১৯

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং বজ্রাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্। তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥ ১০-২২-২০

ভগবান অচ্যুত এই কথা বললে সেই ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের বিবস্ত্রা-স্নানে ব্রতচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে করলেন এবং সেই বৈগুণ্যের সমাধান তথা কর্মের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার আকাজ্জায় নিখিল কর্মের সাক্ষীস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, কারণ সেই অচ্যুতই তো মার্জনা করেন সর্ব ক্রটি-বিচ্যুতি; যত পাপ-দোষ, স্থালন-পতন, অক্ষমতা-অপরাধ, সব কিছু থেকেই তো উদ্ধার ঘটে তাঁর প্রতি অকপট ভক্তিপূর্ণ প্রণামে। ১০-২২-২০

তাস্তথাবনতা দৃষ্ধা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥ ১০-২২-২১

তাঁর কথানুসারে সিক্ত কম্পান্বিত দেহে শুদ্ধহৃদয়া সেই ব্রজকুমারীদের সেখানে প্রণত হতে দেখে ভগবান দেবকীনন্দনের হৃদয় করুণায় ভরে গেল, তিনি পরম সম্ভুষ্টচিত্তে তাঁদের কাপড়গুলি ফিরিয়ে দিলেন। ১০-২২-২১

### দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ। বস্ত্রাণি চৈবাপহ্নতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥ ১০-২২-২২

পরীক্ষিং! ভগবংপ্রেমের এক অপরূপ প্রকাশ লক্ষ্য করো এই ঘটনায়। ভগবান তাঁদের নিয়ে কী না করলেন? ছলনা করলেন নিষ্ঠুরের মতো, লজ্জা ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন, পরিহাসে বিদ্ধ করলেন, পুতুলের মতো নাচালেন, অঙ্গের আবরণটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলেন! আর সেই গোপকন্যারা এই সবের মধ্যেই প্রিয়তমের স্পর্শ, তাঁর মিলনসুধারসের অভিষেক লাভ করে ধন্য হলেন, কৃতার্থ হলেন, আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে গোলেন। তিনি অনুচিত ব্যবহার করলেন, অশোভন আচরণ করলেন, কষ্ট দিলেন আমাদের—এই জাতীয় দোষ ধরার মানসিকতা বা অসূয়া দৃষ্টিই যে তাঁদের লুপ্ত হয়ে গেছিল ভগবংপ্রেমের জাগরণে! ১০-২২-২২

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।

গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তশ্মিল্লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥ ১০-২২-২৩

এরপর তাঁরা নিজেদের বস্ত্র পরিধান করে যেন প্রিয়তমের মিলনপ্রতীক্ষায় বহিরঙ্গে সজ্জিতা হলেন, অন্তরে তো তাঁরা দুঃখে-সুখে, সংকটে-সম্পদে, সেই অন্তরতমের সঙ্গ-সস্তোগের অসীম আনন্দানুভূতির দ্বারাই সজ্জিতা ছিলেন। আর তাই তো বস্ত্র ফিরে পেলেও তাঁদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছিল, ফলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না, কেবল তাঁদের সলজ্জ নয়নের দৃষ্টি ফিরে ফিরেই পড়ছিল সেই চোরেরই দিকে। ১০-২২-২৩

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া। ধৃতব্রতানাং সংকল্পমাহ দামোদরোহবলাঃ॥ ১০-২২-২৪

এদিকে, যিনি ভক্তবৎসলতার কারণে উল্খলের বন্ধনও স্বীকার করে নিতে পারেন, সেই ভগবান দামোদরের একথা অজানা ছিল না যে, তাঁর চরণকমলস্পর্শের কামনাতেই এই ব্রজললনাগণ নিষ্ঠাভরে ব্রতপালন করেছেন এবং সেই সংকল্পে তাঁরা অবিচল রয়েছেন। তাই তিনি তখন তাঁদের বললেন। ১০-২২-২৪

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্।

ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ১০-২২-২৫

সাধ্বী কুমারীগণ! আমার পূজা করাই যে তোমাদের সংকল্প, তা আমি জানি, আর আমি তা অনুমোদনও করছি। তোমাদের এই অভিলাষ সফল হবে, সত্য হবে তোমাদের সংকল্প, অবশ্যই আমি নেব তোমাদের পূজা। ১০-২২-২৫

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।

ভর্জিতা কৃথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ ১০-২২-২৬

যারা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করে, মন-প্রাণ সমর্পণ করে আমাকেই, তাদের কামনা বিষয়ভোগের কারণ হয় না, ঠিক যেমন ভেজে নেওয়া অথবা সিদ্ধ করা যবাদি শস্যবীজের পুনরায় অঙ্কুরোদগমের যোগ্যতা থাকে না। ১০-২২-২৬

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।

যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যর্চনং সতীঃ॥ ১০-২২-২৭

সুতরাং, হে অবলাগণ! তোমরা এখন ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। আগামী (শারদ) রাত্রিগুলিতে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করবে। সতীবৃন্দ, তোমরা তো এই উদ্দেশ্যেই কাত্যায়নীদেবীর পূজা তথা ব্রতের আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলে। ১০-২২-২৭

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদান্ডোজং কৃচ্ছান্নির্বিবিশুর্বজম্॥ ১০-২২-২৮ শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবানের এই আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই কুমারীগণ তাঁর চরণকমল ধ্যান করতে করতে, প্রিয়তমের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছা না হলেও, অতি কষ্টে সেখান থেকে ব্রজে গমন করলেন। তাঁদের মনের গোপনে লালিত কামনা অবশ্য পূর্ণ হয়ে গেছিল, তাঁরা এখন পূর্ণমনোরথ। ১০-২২-২৮

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

বৃন্দাবনাদ্ গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥ ১০-২২-২৯

এর কিছুকাল পরে একদিন দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলেন। ১০-২২-২৯

নিদাঘার্কাতপে তিগ্নে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।

আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-২২-৩০

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যকিরণের তাপ অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু ঘনপত্রশালী বৃক্ষগুলি নিজেদের ছায়াবিস্তার করে তাঁদের সেই তাপের থেকে পরিত্রাণদাতা ছাতার মতো কাজ করছিল। এই পরোপকারী বৃক্ষগুলিকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বয়স্য সেই ব্রজবালকদের নাম ধরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। ১০-২২-৩০

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন।
বিশালর্ষভ তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বর্রথপ॥ ১০-২২-৩১
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থেকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥ ১০-২২-৩২

হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশু! শ্রীদাম! সুবল! অর্জুন! বিশাল! ঋষভ! তেজস্বী! দেবপ্রস্থ! বর্রথপ! দেখো এই বৃক্ষগুলি কেমন মহাভাগ্যবান! কেবলমাত্র পরের উপকার করার জন্যই এরা জীবনধারণ করে। কখনো ঝড়, কখনো বর্ষা, আবার কখনো বা রৌদ্রতাপ কিংবা হিম –সব কিছুই এরা নিজেরা সহ্য করে কিন্তু আমরা যাতে কষ্ট না পাই সেজন্য আমাদের থেকে সেগুলিকে নিবারিত করে। ১০-২২-৩১-৩২

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।

সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ১০-২২-৩৩

আহা! আমার তো মনে হয়, এদেরই জীবন ধন্য, অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় বৃক্ষজন্মই শ্রেয়; কারণ অন্য সব প্রাণী এদেরকেই উপজীব্য করে বেঁচে থাকে। যেমন কোনো সজ্জনের কাছ থেকে কোনো প্রার্থীই খালি হাতে ফেরে না, ঠিক তেমনই এই বৃক্ষদের কাছ থেকেও সকলেরই কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটেই থাকে। ১০-২২-৩৩

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্ধলদারুভিঃ।

গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্সৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥ ১০-২২-৩৪

এদের সব কিছুই অন্য প্রাণীর উপকারে লাগে; এদের পাতা, ফুল, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, অঙ্গার, নবোদ্গত মুকুল, যেটির কথাই ধরা যাক, সেটি দ্বারাই এরা কোনো না কোনো ভাবে অপরের কামনা পূরণ করে থাকে। ১০-২২-৩৪

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥ ১০-২২-৩৫

দেখো, প্রিয় বন্ধুরা আমার, জীবজন্মের সার্থকতা কীসে, তা যদি নিরূপণ করতে হয় তো বলতেই হবে যে, নিজের ধনসম্পদ, বুদ্ধিবিচারবোধ, বাক্য, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েও যতটুকু পারা যায় পরের মঙ্গল সাধনে সর্বদা নিরত থাকাতেই প্রাণীদের জীবনের চরিতার্থতা। ১০-২২-৩৫

#### ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।

তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ॥ ১০-২২-৩৬

পরীক্ষিং! এই কথা বলতে বলতে ভগবান সেই গাছগুলির মধ্যের পথ দিয়ে চলছিলেন। নবীন পল্লবের স্তবক, ফল, ফুল, পাতার ভারে নুয়ে পড়েছিল সেই গাছগুলির সব ডাল। এই পথে তিনি ক্রমে যমুনার তীরে এসে উপস্থিত হলেন। ১০-২২-৩৬

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।

ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্॥ ১০-২২-৩৭

মহারাজ! সেখানে (রাম-কৃষ্ণসহ) গোপগণ যমুনার স্বচ্ছ, শীতল, শরীরের পক্ষে হিতকর জল প্রথমে তাদের গোরুগুলিকে পান করিয়ে তারপর নিজেরাও সেই সুস্বাদু জল প্রাণ ভরে পান করলেন। ১০-২২-৩৭

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।

কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্তা ইদমব্রুবন্॥ ১০-২২-৩৮

রাজন্। যমুনার তটসংলগ্ন উপবনে গোপগণ তাদের পশুগুলিকে যেমন ইচ্ছা চরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন; এরই মধ্যে ক্ষুধার্ত হয়ে তাদের কয়েকজন গোপবালক বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে এই কথা বললেন। ১০-২২-৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে গোপীবস্ত্রাপহারো নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ॥

## BANGLADARSHAN.COM

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃপা

গোপা উচুঃ

রাম রাম মহাবীর্য কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।

এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্তুমর্হথঃ॥ ১০-২৩-১

গোপগণ বললেন–হে নয়নাভিরাম বলরাম! হে মহাবলশালী! হে আমাদের চিত্তচোর কৃষ্ণ! হে দুষ্টদমন! দেখো, এই প্রবল ক্ষুধা আমাদের ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। এর নিবৃত্তির কোনো উপায় তোমরা করো। ১০-২৩-১

### শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

ভক্তায়া বিপ্রভার্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-২৩-২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! গোপেরা এইরূপ নিবেদন করলে দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত (মথুরার) ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য এই কথা বললেন। ১০-২৩-২

প্রয়াত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া॥ ১০-২৩-৩

প্রিয় বয়স্যগণ! তোমরা এক কাজ করো। এখান থেকে কিছু দূরেই বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনায় আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। তোমরা তাঁদের সেই যজ্ঞস্থলে যাও। ১০-২৩-৩

তত্র গত্নৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জিতাঃ।

কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্যস্য মম চাভিধাম্॥ ১০-২৩-৪

আমরা তোমাদের পাঠাচ্ছি, কাজেই কোনোরূপ সংকোচ কোরো না; হে বন্ধু গোপগণ, সেখানে গিয়ে পূজনীয় অগ্রজ বলরাম এবং আমার নাম করে কিছু অন্ন চেয়ে আনো। ১০-২৩-৪

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা।

কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥ ১০-২৩-৫

ভগবান এইরূপ আদেশ করলে তাঁরা সেখানে গিয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে অন্ন যাচ্ঞা করলেন। ১০-২৩-৫

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।

প্রাপ্তাঞ্জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রামচোদিতান্॥ ১০-২৩-৬

তাঁরা বললেন–হে পৃথিবীর মূর্তিমান দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের কল্যাণ হোক। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ব্রজের গোপালক বলে জানবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। ১০-২৩-৬

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লফতো বুভুক্ষিতৌ।

তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ॥ ১০-২৩-৭

ভগবান বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে এখান থেকে অনতিদূরেই উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে কিছু অন্ন পেতে অভিলাষী। ব্রাহ্মণগণ! ধর্মের রহস্য আপনাদের চাইতে ভালো আর কে জানে? কাজেই আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহলে সেই দুজন অন্নপ্রার্থীর জন্য আপনারা কিছু অন্ন দান করুন। ১০-২৩-৭

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রমণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।

অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশুন্ হি দুষ্যতি॥ ১০-২৩-৮

হে সজ্জনগণ! যে যাগে দেবতার উদ্দেশে পশু নিবেদিত হয়ে সেরূপ যাগ এবং সৌত্রামনীযাগে দীক্ষিত যজমানের অন্ন অপরের পক্ষে গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও এগুলি ভিন্ন অন্য যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজনে তো কোনো দোষ হয় না। ১০-২৩-৮

ইতি তে ভগবদ্ যমাং শৃণ্বন্তোহপি ন শু<u>শ</u>ুবুঃ।

ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ॥ ১০-২৩-৯

পরীক্ষিৎ! এইরূপে ভগবানের অন্ধ-প্রার্থনার কথা শুনেও সেই ব্রাক্ষণগণ সেদিকে কান দিলেন না। তাঁরা তুচ্ছ স্বর্গাদি ফলের আশায় বহুবিধ জটিল, বিস্তৃত ও ক্লেশকর ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠানে মত্ত থাকাতেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতেন। সত্যি বলতে কি, এঁরা নিজেদের, জ্ঞানবৃদ্ধ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে বালকদের মতো অপরিণত বুদ্ধি বা মূর্খই ছিলেন। ১০-২৩-৯

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রব্জোহগুয়ঃ।

দেবতা যজমান\*চ ক্রতুর্ধর্ম\*চ যন্ময়ঃ॥ ১০-২৩-১০

যথার্থ দৃষ্টিতে দেখলে যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠানে বিবেচ্য দেশ, কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং তজ্জনিত ধর্ম বা অপূর্ব—এই সব রূপেই শ্রীভগবানই প্রকাশিত হয়ে আছেন। ১০-২৩-১০

#### তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্।

#### মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥ ১০-২৩-১১

সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্তি ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের মাধ্যমে অন্ন প্রার্থনা করছেন তাঁদের কাছে; কিন্তু সেই মূঢ়মতি দেহাভিমানী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ বিবেচনায় কোনোরকম সম্মান দেখালেন না। ১০-২৩-১১

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।

গোপা নিরাশাঃ পত্র্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥ ১০-২৩-১২

হে শক্রদমন পরীক্ষিৎ! তাঁরা যখন 'হাাঁ' অথবা 'না' কিছুই বললেন না, তখন সেই গোপগণ অত্যন্ত নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং সেখানে যা যা ঘটেছে সবই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে জানালেন। ১০-২৩-১২

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।

ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ঁল্লৌকিকীং গতিম্॥ ১০-২৩-১৩

সেই কথা শুনে জগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং তাঁদেরকে 'এটাই সংসারের রীতি, সব চেষ্টাই সফল হয় না, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে সফলতা আসে'—এইভাবে তাঁদের লৌকিক জগতের ব্যবহার-যাত্রার কথা বলে সান্ত্বনা দিলেন এবং তারপর আবার বললেন। ১০-২৩-১৩

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসংকর্ষণমাগতম্।

দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্লিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া॥ ১০-২৩-১৪

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আর একবার সেখানে যাও। এবারে তোমরা সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের কাছে যাবে আর তাঁদের বলবে যে বলরাম-সহ আমি এখানে এসেছি। দেখো, তাহলেই তাঁরা তোমাদের যত চাও তত অন্ন দেবেন। তাঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমার কথা সব-সময়ে ভাবেন, মানসিকভাবে আমাতেই বাস করেন। ১০-২৩-১৪

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাহহসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।

নত্বা দিজসতীর্গোপাঃ প্রশিতা ইদমব্রুবন্॥ ১০-২৩-১৫

এরপর সেই গোপগণ পত্নীশালায় গেলেন এবং দেখলেন সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নীরা শোভন অলংকারে সজ্জিত হয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই কথা বললেন। ১০-২৩-১৫

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।

ইতোহবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্॥ ১০-২৩-১৬

আপনারা পূজনীয়া বিপ্রপত্নী, আপনাদের চরণে আমাদের প্রণাম। দয়া করে আমাদের কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে অল্পদূরেই এসেছেন এবং তিনিই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। ১০-২৩-১৬

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।

বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্॥ ১০-২৩-১৭

তিনি গোপবালকবৃন্দ এবং শ্রীবলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে এদিকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন। এখন তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আপনারা তাঁদের জন্য কিছু অন্ন দান করুন। ১০-২৩-১৭

শ্রুতাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।

তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ব্রমাঃ॥ ১০-২৩-১৮

পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ কাছেই এসেছেন একথা শুনে সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণীগণ একান্ত উতলা হয়ে পড়লেন। তাঁরা অনেক দিন থেকেই ভগবানের কথা শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের হৃদয় গভীরভাবে তাঁতেই লগ্ন হয়ে গেছিল। কীকরে তাঁর দর্শন পাবেন এজন্য তাঁরা সদা-সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকতেন, এতদিনে সেই শুভযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাঁদের আর যেন বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। ১০-২৩-১৮

> চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসম্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ১০-২৩-১৯ নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ত্তাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রতধৃতাশয়াঃ॥ ১০-২৩-২০

তাঁরা দ্রুতহস্তে বিভিন্ন পাত্রে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-ভেদে চার রকমের অতি সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে নিলেন এবং তাঁদের ভাই-বন্ধু-পতি-পুত্রেরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে-সব কিছুই গ্রাহ্য না করে প্রিয়তম ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন –সমুদ্রের উদ্দেশে ধাবিত নদীদের সঙ্গেই কেবল তখন তাদের তুলনা করা চলত। আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক, তাঁরা যে কতকাল ধরে শুনেছেন সেই উত্তম শ্লোক, সেই সর্বোত্তমে মাধুর্যময়ী লীলাকথা, তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছেন নিজেদের, আশায়-আশায় বুক বেঁধেছেন –কোনো একদিন হয়তো তাঁকে প্রত্যক্ষে দেখবার, তাঁকে সেবা করবার সৌভাগ্য উদিত হবে। ১০-২৩-১৯-২০

যমুনোপবনে২শোকনবপল্লবমণ্ডিতে।

বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-২৩-২১

যমুনার তটে সেই উপবনে এসে পৌঁছলেন ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ, সেখানে অশোক গাছগুলিতে নবীন পল্লবের সমারোহ, সমগ্র বনটিই তার ফলে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। আর তারই মধ্যে তাঁরা দেখলেন তাঁদের চিরকাজ্ফিতকে, অগ্রজ বলরামের সঙ্গে সেখানে বিচরণ করছেন তিনি, চারদিকে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর বয়স্য গোপগণ। ১০-২৩-২১

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।

বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাজহাসম্॥ ১০-২৩-২২

তাঁর শ্যামল অঙ্গে পরিধানের পীত বসন যেন সোনার দীপ্তি বিচ্ছুরণ করছে, গলায় বনফুলের মালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীরে বিচিত্র বর্ণের ধাতুমৃত্তিকার অঙ্গরাগ আর নবকিশলয়ের অলংকার –অভিনব-সুন্দর এই নটবর-বেশধারী একটি হাত রেখেছেন এক সহচরের কাঁধে, আরেক হাতে ধৃত লীলাকমলটি সঞ্চালিত করছেন নিজেই। কানে কুণ্ডলরূপে বিরাজিত দুটি উৎপল, চূর্ণ অলক লিপ্ত হয়ে রয়েছে কপোলদ্বয়ে, মুখপদ্ম মৃদু-মধুর হাস্যে উদ্ভাসিত। ১০-২৩-২২

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূর্রৈর্যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরক্রৈঃ।

অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র॥ ১০-২৩-২৩

মহারাজ! এতদিন যে প্রিয়তমের অপরূপ আশ্চর্য রূপ-গুণ-লীলার কথা কতবার কতভাবে কর্ণপথে প্রবেশ করে তাঁদের মনকে তাঁরই মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল, রঞ্জিত করেছিল তাঁরই প্রেমের রঙে, এখন তাঁকেই নয়নের দ্বার দিয়ে অন্তরে নিয়ে এসে নিজেদের ভাব-তনুতে তাঁকে দীর্ঘ নিবিড় আশ্লেষে বদ্ধ করে তাঁরা নিজেদের চিরসঞ্চিত বিরহতাপের থেকে মুক্তি পেলেন, ঠিক যেমন জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থার অহংবৃত্তিগুলি 'আমি', 'আমার'—এইরূপ অভিমানে শুধুই অশান্তি ভোগ করে, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় তারা সাক্ষীস্বরূপ 'প্রাজ্ঞ'-সংজ্ঞক আত্মায় লীন হয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়। ১০-২৩-২৩

তাস্তথা ত্যক্তসর্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।

বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্দ্ৰষ্টা প্ৰাহ প্ৰহসিতাননঃ॥ ১০-২৩-২৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ! ভগবান তো সর্ববৃদ্ধিসাক্ষী, সকলের হৃদয়ের সব কথাই তিনি জানেন। তিনি দেখলেন, সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ পতি-পুত্র-বন্ধু-ভ্রাতা সকলের বারণ অমান্য করে সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বিষয়-সম্পদ তথা সংসারের আশা ত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁর দর্শন-লালসায় তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন; তাঁর মুখমণ্ডলে তখন প্রসন্ম হাসি ফুটে উঠল, তিনি তাঁদের বললেন। ১০-২৩-২৪

### শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ১০-২৩-২৫

শ্রীভগবান বললেন—মহাভাগ্যবতী দেবীগণ! আপনাদের স্বাগত। আসুন, উপবেশন করুন। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি? আপনাদের দর্শনমানসে আপনারা এখানে এসেছেন, এটা আপনাদের মতো প্রীতিপূর্ণ হৃদয়াদের উপযুক্ত কাজই হয়েছে। ১০-২৩-২৫

নম্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।

অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ ১০-২৩-২৬

এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সংসারে নিজের প্রকৃত ভালো বা মঙ্গল কীসে তা যাঁরা বোঝেন, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রিয়তমের আসনে বসিয়ে থাকেন; তাঁরা আমাকে এমন ভালোবাসেন, যার মধ্যে কোনো কামনা, কোনো রকমের ব্যবধান, সংকোচ, কপটতা বা লুকোচুরি, দ্বিধা বা দোলাচলচিত্ততা থাকে না। ১০-২৩-২৬

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।

যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো রূপরঃ প্রিয়ঃ॥ ১০-২৩-২৭

প্রাণ, বুদ্ধি, মন, শরীর, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র এবং ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তু যার সম্পর্ক-হেতু প্রিয় বলে বোধ হয়, সেই আত্মার তুলনায় বেশি প্রিয় আর কী-ই বা হতে পারে? ১০-২৩-২৭

তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।

স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুশ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ ১০-২৩-২৮

এখন আপনারা যজ্ঞশালায় ফিরে যান। আপনাদের পতিগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আপনারা গেলে তবেই তাঁরা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেদের যজ্ঞ সমাপন করতে পারবেন। ১০-২৩-২৮

### পত্ন্যু উচুঃ

মৈবং বিভোহর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্। প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং কেশৈর্নিবোদুমতিলজ্য্য সমস্তবন্ধূন্॥ ১০-২৩-২৯

ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন—প্রভু! এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, একবার যে আপনার চরণকমল প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, বেদ-মুখে প্রোক্ত আপনার সেই বাণী আপনি সত্য করুন। আমরা তো আমাদের আত্মীয়-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে, তাদের বারণ না মেনে, আপনার চরণমূলে এসে উপস্থিত হয়েছি, শুধু এইজন্যে যে, আমরা আপনারই দাসী, তারই চিহ্নস্বরূপ শিরে ধারণ করব ওই চরণচ্যুত তুলসীমালা, আমাদের কেশজালে গ্রথিত সেই আমাদের সত্য পরিচয়ের প্রতীক নিত্যই আপনার চরণস্পর্শের সৌভাগ্য-গৌরব বহন করে শোভান্বিত করবে আমাদের। ১০-২৩-২৯

গৃহুন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।

তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো ন্যান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি॥ ১০-২৩-৩০ আমাদের পতি, পিতা-মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন –কেউই আর আমাদের গ্রহণ করবে না, অন্যদের তো কথাই নেই। ওগো অরিন্দম্। আমাদের সর্ব-রিপু-বিনাশকারী! ইহলোকে সংসার অথবা পরলোকে স্বর্গাদি সুখের লোভ আমরা করি না, আপনার পদপ্রান্তে পতিত হয়েছি আমরা, আর কিছু আমরা জানি না, অন্য কোনো সহায় আমরা চাই-ও না, অন্য কোনো গতি যেন আমাদের না হয়, তাই-ই করুন। ১০-২৩-৩০

### শ্রীভগবানুবাচ

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।

লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥ ১০-২৩-৩১

শ্রীভগবান বললেন—দেবীগণ! আপনাদের পতি-পুত্র, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধু —কেউই আপনাদের দোষ দেবেন না, তিরস্কার করবেন না। তথু তাই নয়, সমস্ত লোক, সমগ্র সংসার আপনাদের সম্মান করবে। এর কারণও রয়েছে, এখন যে আপনারা আমার-ই হয়ে গেছেন, আমার সঙ্গে নিত্য-যোগে যুক্ত হয়ে গেছেন। এই যে দেখুন—এই দেবতারাও আমার এই কথা অনুমোদন করছেন। ১০-২৩-৩১

ন প্রীতয়েহনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।

তনানো ময়ি যুঞ্জানা অচিরানামবাপ্স্যথ॥ ১০-২৩-৩২

দেখুন, এই সংসারে মানুষী তনু আশ্রয় করে যখন আমি অবস্থান করি, তখন সেই শরীরের সঙ্গ সব মানুষের পক্ষেই আমার প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি জন্মানোর কারণ হয় না। সুতরাং এখন আপনারা শারীরিক-ভাবে গৃহে ফিরে যান, কিন্তু আপনাদের মন তো আমাতেই যুক্ত হয়ে রইল। এরই ফলে আপনারা অচিরকালের মধ্যেই আমাকে প্রাপ্ত হবেন। ১০-২৩-৩২

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা দিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।

তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥ ১০-২৩-৩৩

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এই রকম বললে সেই দ্বিজপত্মীগণ পুনরায় গমন করলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের প্রতি কোনোরকম দোষদৃষ্টি না করে তাঁদের নিয়ে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন। ১০-২৩-৩৩

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।

হ্নদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্॥ ১০-২৩-৩৪

তাঁদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণপত্নী কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে আসতে পারেননি, তাঁর স্বামী তাঁকে বলপূর্বক আটকে রেখেছিলেন। তিনি তখন শ্রীভগবানের কথা যেমন শুনেছিলেন, সেইরূপে তাঁকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করে গভীর ধ্যানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মজনিত নিজের স্থুল পাঞ্চভৌতিক দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন। ১০-২৩-৩৪

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।

চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে প্রভুঃ॥ ১০-২৩-৩৫

এদিকে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই ব্রাহ্মণীগণ কর্তৃক আনীত সেই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা গোপবালকদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করালেন এবং নিজেও সেই অন্ন গ্রহণ করলেন। ১০-২৩-৩৫

এবং लीलानत्रवभून्र्लाकमनुशीलयन्।

রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ॥ ১০-২৩-৩৬

এইভাবে সেই লীলাবশে মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান মনুষ্যলোকের অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত থেকে নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্য, বাক্য এবং কর্মের দ্বারা গো, এবং গোপীগণের মনোরঞ্জন এবং নিজেও তাঁদের অলৌকিক প্রেমরস আস্বাদন করে আনন্দলাভ করছিলেন। ১০-২৩-৩৬

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।

যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োযর্মামহনা নৃবিভৃম্বয়োঃ॥ ১০-২৩-৩৭

এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণের পরে বোধোহয় হল এবং তাঁরা এই ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন যে মনুষবৎ আচরণ করলেও স্বরূপত বিশ্বপতি শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা তাঁরা উপেক্ষা করেছেন; এজন্য তাঁরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন। ১০-২৩-৩৭

### দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্। আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্॥ ১০-২৩-৩৮

তাঁদের পত্নীগণ ভগবান কৃষ্ণে অলৌকিক ভক্তিসম্পন্ন—এর নিদর্শন তাঁরা কিঞ্চিৎ পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছেন; কিন্তু তাঁরা নিজেরা তাতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত—এজন্য এখন তাঁদের অনুশোচনা হতে লাগল, তাঁরা নিজেদেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হলেন। ১০-২৩-৩৮

ধিগ্ জন্ম নম্ভিবৃদ্ বিদ্যাং ধিগ্ ব্ৰতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।

ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে তুধোক্ষজে॥ ১০-২৩-৩৯

তাঁরা বলতে লাগলেন 'হায়', আমরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বিমুখ। উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হয়েছে, গায়ত্রী গ্রহণ করে আমরা দিজত্ব লাভ করেছি, কিন্তু এসবে লাভ কী হল? ধিক্ এ-সবে! আমাদের বিদ্যা ব্যর্থ, আমাদের সমস্ত ব্রতও বৃথাই হয়েছে। আমাদের এই বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতাকেও ধিক্কার! আমাদের বংশগৌরব, কর্মকাণ্ডে অর্জিত নিপুণতা, এসবও নিষ্ফলই হয়ে গেল। এই সব কিছুর প্রতিই ধিক্কার, বার বার ধিক্কার! ১০-২৩-৩৯

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।

যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥ ১০-২৩-৪০

শ্রীভগবানের মায়া অবশ্যই যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করে থাকে। এই যে আমরা ব্রাহ্মণ, লোক সমাজে আমাদের বিশেষ সম্মান, অপর সকলের গুরু-স্থানীয় বলে আমাদের পরিচয়—সেই আমরাও তো নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ, যাতে আমাদের শাশ্বত কল্যাণ,—সে বিষয়েই সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্থ হয়ে রয়েছি। ১০-২৩-৪০

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।

দুরন্তভাবং যোহবিধ্যন্যুত্যপাশান্ গৃহাভিধান্॥ ১০-২৩-৪১

আর অপরপক্ষে দেখো তো, আহা, এরা নারী হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক ও সাংসারিক বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণে কী অসাধারণ ভক্তিভাবসম্পন্ন, সর্ব-বাধা-বিপদ-তুচ্ছ-করা কী অগাধ এদের প্রেম! তারই বলে তো এরা কেমন অনায়াসে ছিন্ন করে গোল গৃহ-সংসাররূপ মহামৃত্যুপাশ! ১০-২৩-৪১

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।

ন তপো নাতামীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥ ১০-২৩-৪২

অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এদের তো ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার নেই, গুরুকুলে বাসও এরা করেনি। কোনো তপস্যাচারণ বা আত্মমীমাংসার সুযোগও এদের ঘটেনি। এমনকি, দৈহিক পবিত্রতাও এদের সব-সময় থাকে না, সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি শুভ কর্মও এরা করেনি। ১০-২৩-৪২

অথাপি হ্যত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।

ভক্তির্দৃঢ়া ন চাম্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥ ১০-২৩-৪৩

তা হলেও যোগেশ্বরেশ্বর পুণ্যকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের ঐকান্তিক ভক্তি জন্মেছে, আর আমাদের সংস্কার, বেদাধ্যয়ন গুরুকুলবাস প্রভৃতি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি জন্মাল না। ১০-২৩-৪৩

ননু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।

অহো নঃ স্মামরামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ॥ ১০-২৩-৪৪

আমরা তো গৃহস্থ জীবনের নানারকমের কর্মপ্রচেষ্টায় মত্ত থেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ পরমার্থকেই বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবানের করুণারও তো তুলনা নেই,—আমাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য তাঁর প্রেরিত দূতরূপে এল গোপেরা। আহা! স্বয়ং শ্রীভগবান –যিনি কিনা সকল সজ্জনের পরম গতি, পরম আশ্রয়, তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলার জন্য গোপমুখে পাঠালেন তাঁর বাণী, এমন সৌভাগ্যের কথা আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম? ১০-২৩-৪৪

অন্যথা পূৰ্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।

ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্॥ ১০-২৩-৪৫

তিনি নিজে তো পুণ্যকাম, কৈবল্যমোক্ষ পর্যন্ত সর্ববিধ কামনার পূরণকর্তা; সর্বপ্রকারেই তাঁর অধীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমাদের তাঁর কীসের প্রয়োজন? সকলের প্রভু, সর্বসমর্থ সেই ঈশ্বর ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করলেন আমাদের কাছে! আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানো, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙানো, এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে তাঁর এই (অন্নপ্রার্থনারূপ) ছলনার? ১০-২৩-৪৫

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়া সকৃৎ।

আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যমা জনমোহিনী॥ ১০-২৩-৪৬

স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের চঞ্চলাদি দোষ পরিহার করে যাঁর চরণস্পর্শের আশায় অবিরত ভজনা করে চলেছেন, সেই শ্রীভগবান যখন সাধারণ মানুষের কাছে অন্ধ-যাচ্ঞা করেন তখন তাদের মোহ বা বুদ্ধি বিভ্রম জন্মানোই তো স্বাভাবিক! ১০-২৩-৪৬

দেশঃ কালঃ পৃথগদ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজো২গুয়ঃ।

দেবতা যজমান চ ক্রতুর্ধর্ম চ যনায়ঃ॥ ১০-২৩-৪৭

দেশ, কাল, পৃথক পৃথক দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেরতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম–এই সরই সেই একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। ১০-২৩-৪৭

> স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ। জাতো যদুস্বিত্যশুণা মূঢ়া ন বিদাহে॥ ১০-২৩-৪৮

সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন একথা আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা এমনই মূর্খ যে তাঁকে সমীপে পেয়েও চিনে উঠতে পারলাম না। ১০-২৩-৪৮

অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।

ভক্ত্যা যাসাং মতিৰ্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥ ১০-২৩-৪৯

তবে এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য, ধন্যতম আমরা; আমাদের সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই যে, আমরা এইরকম পত্নী লাভ করেছি। তাদেরই ভক্তি প্রভাবে আমাদেরও ভগবান শ্রীহরির প্রতি অবিচলমতি, একনিষ্ঠা প্রীতি জন্মেছে। ১০-২৩-৪৯

নমস্তভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।

যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু॥ ১০-২৩-৫০

প্রভূ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে প্রণাম। অনন্ত অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর আপনি! আপনার জ্ঞান লোকে ও কালে অবাধিত! আপনারই মায়ায় আমাদের বৃদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, আর তারই ফলে আমরা কত-শত জটিল কর্মপথে ঘুরে মরছি। ১০-২৩-৫০

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।

অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তমহ্ত্যতিক্রমম্॥ ১০-২৩-৫১

যিনি আদি পুরুষ, পুরুষোত্তম, তাঁর মহিমা, তাঁর প্রভাব অবধারণ করার সাধ্যও তো আমাদের নেই, তাঁরই মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছি যে আমরা। আর সেজন্যই তো তাঁর অনুরোধের অমর্যাদা করলাম আমরা; তিনি কী ক্ষমা করবেন না এই অপরাধ? তিনি তো সব জানেন, তিনি দয়া করুন, ক্ষমা করুন আমাদের! ১০-২৩-৫১

### ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ। দিদৃক্ষবোহপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ ভীতা ন চাচলন্॥ ১০-২৩-৫২

পরীক্ষিং! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন যে ব্রাক্ষণেরা, তাঁরাই এখন নিজেদের পূর্বকৃত অসদাচরণের কথা স্মরণ করে অপরাধ বাধে পীড়িত হচ্ছিলেন, তাঁদের মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মাচ্ছিল যে, একবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করে আসেন, কিন্তু কংসের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে-ইচ্ছাকে তাঁরা বাস্তব রূপ দিতে পারেননি। ১০-২৩-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে যজ্ঞপত্ন্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ॥

## চতুৰ্বিংশ অধ্যায়

### ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ

## শ্রীশুক উবাচ ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ। অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রয়াগকৃতোদ্যমান্॥ ১০-২৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম-সহ বৃন্দাবনে বাস-করা-কালীন একদা সব গোপেদের ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত দেখতে পেলেন। ১০-২৪-১

তদভিজ্ঞোহপি ভগবানু সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ।

প্রশ্রয়াবনতোহপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্॥ ১০-২৪-২

ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা, কাজেই এই বিষয়টি তিনি জানতেন না এমন নয়। তবুও তিনি নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণের কাছে গিয়ে বিনয়নম্রভাবে প্রশ্ন করলেন। ১০-২৪-২

কথ্যতাং মে পিতঃ কো২য়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।

কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥ ১০-২৪-৩

পিতা! আপনাদের খুব ব্যস্ত দেখছি, কোনো বড় উৎসবের আয়োজনে, কী সেই বিশেষ অনুষ্ঠান? সেই কর্মের ফলই বা কী? কার উদ্দেশে, কীরূপ অধিকারী, কী কী উপকরণের সাহায্যে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে—এই সব-কিছুই আমাকে বলুন। ১০-২৪-৩

এতদ্ ব্রহি মহান্ কামো মহাং শুশ্রষবে পিতঃ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্বাত্মনামিহ॥ ১০-২৪-৪
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্।
উদাসীনোহরিবদ্ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে॥ ১০-২৪-৫

সমস্ত বিষয়টি জানার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জিনুয়েছে, তাই এইসব শুনতে আমি উৎসুক হয়ে আছি। পিতা! দয়া করে সব কিছু আমাকে বলুন। যাঁরা সৎপুরুষ, সকল লোককেই যাঁরা আত্মবৎ দেখেন, আপন-পর ভেদদৃষ্টি যাঁরা করেন না, যাঁদের না আছে শক্রু, না আছে মিত্র, না আছে উদাসীন—সেরূপ ব্যক্তিদের তো এসংসারে এমন কোনো কাজই নেই যা অপরের কাছে গোপন করতে হতে পারে। অবশ্য পরিস্থিতি বিচারে যেখানে ভেদ-দৃষ্টি রাখতেই হয়, সেক্ষেত্রে গোপনীয় বিষয় যেমন শক্রুর কাছে, তেমনই উদাসীন ব্যক্তিকেও বলা উচিত নয় কিন্তু সুহৃদ-বান্ধবদের তো আত্মবৎ বলেই গণনা করা হয়ে থাকে, সুতরাং তাদের কাছে কোনো কথাই গোপনীয় থাকতে পারে না। ১০-২৪-৪-৫

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোহয়মনুতিষ্ঠতি।

বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাত্তথা নাবিদুষো ভবেৎ॥ ১০-২৪-৬

সংসারী এই সব মানুষ জেনে-বুঝে আবার না বুঝেও নানারকম কর্মের অনুষ্ঠান করে। তাদের মধ্যে বিদ্বান অর্থাৎ যারা বুঝে করেন তাদের কর্ম যেমন সফল হয়, অবিদ্বানের তেমন হয় না। ১০-২৪-৬

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।

অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥ ১০-২৪-৭

এইজন্যই আমি আপনাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিশাল কর্মদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে করবেন বলে স্থির করেছেন, অথবা এটি লোকাচারক্রমে আগত রীতিনীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে? সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাকে বিশদ করে বলুন। ১০-২৪-৭

#### নন্দ উবাচ

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ। তেহভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥ ১০-২৪-৮

মহারাজ নন্দ বললেন–পুত্র! ভগবান ইন্দ্র হলেন জলদানকারী মেঘেদের অধিপতি, মেঘেরা তাঁরই বিগ্রহম্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর জীবনধারণের তথা তৃপ্তির অপরিহার্য উপায় যে জল তা এই মেঘেরাই বর্ষণ করে থাকে। ১০-২৪-৮

তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্।

দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥ ১০-২৪-৯

বৎস! সেই মেঘেদের অধীশ্বর ও নিয়ন্তা ইন্দ্রদেবকে আমরা যেমন যজ্ঞের সাহায্যে অর্চনা করি, তেমনই অন্যান্য সকল লোকেই করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেসব দ্রব্যের দ্বারা যজ্ঞ হয় সেগুলি তাঁরই প্রদত্ত অমোঘ শক্তিশালী বৃষ্টির জলের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। ১০-২৪-৯

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।

পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ॥ ১০-২৪-১০

যজ্ঞে তাঁর উদ্দেশে নিবেদনের পর অবশিষ্ট শস্যাদির দ্বারা মানুষেরা সংসারে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধির প্রয়াসে ব্যাপৃত থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের সেই পুরুষকার অর্থাৎ নিজেদের উদ্যম যা কৃষিকার্যসহ নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে, সেসবের সার্থকতা বিধানে অর্থাৎ ফলোৎপত্তির বিষয়ে পর্জন্য বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রই প্রকৃত নিয়ামক। ১০-২৪-১০

য এবং বিসূজেদ্ ধর্মং পারম্পর্যাগতং নরঃ।

কামাল্লোভাদ্ ভয়াদ্ দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্লোতি শোভনম্॥ ১০-২৪-১১

দীর্ঘকাল ধরে পরস্পরাক্রমে চলে আসা এই ধর্মকে কোনো ব্যক্তি যদি কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষের বশবর্তী হয়ে পরিত্যাগ করে, তাহলে তার কখনোই মঙ্গল হতে পারে না। ১০-২৪-১১

### শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।

ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন পিতরং প্রাহ কেশবঃ॥ ১০-২৪-১২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! শ্রীনন্দমহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের কথা শুনে ভগবান কেশব (যিনি ব্রহ্মা, শংকর প্রভৃতি দেবেশ্বরগণেরও আদেশকর্তা) ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করবার উদ্দেশ্যে পিতাকে বললেন। ১০-২৪-১২

### শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা জায়তে জন্তঃ কর্মণৈব বিলীয়তে।

সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ১০-২৪-১৩

শ্রীভগবান বললেন–পিতা! প্রাণীমাত্রেই নিজ কর্ম অনুসারে জন্মলাভ করে আবার কর্মের ফলেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। কর্মের ফল হিসাবেই জীব সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। ১০-২৪-১৩

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্মণাম।

কর্তারং ভজতে সোহপি ন হ্যকর্তুঃ প্রভূর্হি সঃ॥ ১০-২৪-১৪

কর্মেরই এমন সার্বিক প্রাধান্য না মেনে যদি অন্যান্য জীবেদের কর্মের ফলদাতারূপে একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করা হয়, তাহলেও তিনি তো কেবলমাত্র কর্মকর্তাকেই তার কর্মানুযায়ী ফল দিতে পারেন, যে কর্ম করেনি তাকে তো তিনি ফল দিতে পারেন না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রভুত্বই চলে না। ১০-২৪-১৪

> কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুবর্তিনাম্। অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥ ১০-২৪-১৫

সুতরাং সব প্রাণীই যখন নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করে চলেছে, তখন এর মধ্যে একজন ইন্দ্রকে আনার প্রয়োজন কী? মানুষের পূর্বসংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত কর্মফলের অন্যথা করার ক্ষমতা যার নেই, তেমন একজন অতিরিক্ত মধ্যবর্তী পদাধিষ্ঠাতা স্বীকার সম্পূর্ণই নিরর্থক। ১০-২৪-১৫

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ততে।

স্বভাবস্থমিদং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১০-২৪-১৬

জীব স্বভাবের অধীন, স্বভাবকেই অনুসরণ করে। দেবতা, অসুর এবং মানুষ-সমেত এই সমগ্র জগৎ স্বভাবেই অবস্থান করছে। ১০-২৪-১৬

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা।

শত্রুমিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১০-২৪-১৭

কর্ম অনুসারেই জীব উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ লাভ করে, আবার কর্মবশেই তা ত্যাগও করে। কর্ম অনুযায়ীই সে কারো শত্রু, কারো মিত্র, আবার কারো সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। এইজন্য একথা বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না যে, কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর। ১০-২৪-১৭

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ।

অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥ ১০-২৪-১৮

সুতরাং প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত বর্ণ এবং যথাবিহিত আশ্রমের অনুকূল ধর্মের আচরণে প্রবৃত্ত থেকে কর্মের সমাদর করা উচিত। যার দ্বারা যে মানুষ সুখে বাঁচে, তার জীবনযাত্রা সুখসাধ্য হয়, তা-ই তার ইষ্টদেবতা। ১০-২৪-১৮

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্তুন্যমুপজীবতি।

ন তস্মাদ্ বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্যসতী যথা॥ ১০-২৪-১৯

নিজের বিবাহকর্তা স্বামীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েও উপপতিকে আশ্রয় করে অসতী স্ত্রীলোক যেমন কখনোই মঙ্গল লাভ করতে পারে না, তেমনই একটি ভাবকে জীবিকার জন্য অবলম্বন করে যে ব্যক্তি পুনরায় অপরভাবের প্রতি অনুরক্তি দেখায়, সে কখনোই তার থেকে সুকল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। ১০-২৪-১৯

বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।

বৈশ্যস্ত বার্তয়া জীবেচ্ছুদ্রস্ত দিজসেবয়া॥ ১০-২৪-২০

ব্রাহ্মণ বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষণ-পালনের দ্বারা, বৈশ্য বার্তার সাহায্যে এবং শূদ্র দ্বিজগণের সেবাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। ১০-২৪-২০

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্যমুচ্যতে।

বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োহনিশম্॥ ১০-২৪-২১

বৈশ্যের বার্তাবৃত্তি চার প্রকারের বলা হয়েছে –কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং চতুর্থ হল কুসীদবৃত্তি বা সুদ-গ্রহণ। এর মধ্যে আমরা চিরকাল গোপালনের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে এসেছি। ১০-২৪-২১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্যন্তহেতবঃ।

রজোসৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥ ১০-২৪-২২

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই যথাক্রমে বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি এবং ধ্বংসের কারণ। এই বহুধা বিচিত্র সমগ্র জগৎ রজোগুণের দ্বারাই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ১০-২৪-২২

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষস্ত্যম্বূনি সর্বতঃ।

প্রজাস্তৈরেব সিদ্ধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥ ১০-২৪-২৩

রজোগুণের দারা প্রেরিত হয়েই মেঘেরা সর্বত্র জলবর্ষণ করে থাকে। তার থেকেই অন্ন এবং অন্নের দারা সর্বপ্রাণীর জীবনধারণ সম্ভব হয়। এর মধ্যে ইন্দ্রের তো কোনো ভূমিকা নেই, তিনি এর মধ্যে কী করবেন? ১০-২৪-২৩

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।

নিত্যং বনৌকসস্তাত বনশৈলনিবাসিনঃ॥ ১০-২৪-২৪

পিতা! আমাদের তো কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জনপদ, নগর, গ্রাম, এমনকি স্থায়ী বাসগৃহ পর্যন্ত নেই। আমরা তো চিরকালই বনবাসী, বন এবং পর্বতই আমাদের বাসস্থান। ১০-২৪-২৪

তস্মাদ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।

য ইন্দ্রযাগসন্তারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥ ১০-২৪-২৫

কাজেই যাগ বা পূজা যদি করতেই হয়, আমরা গোধনসমূহের, ব্রাহ্মণদের এবং গিরি গোবর্ধনের যজ্ঞ আরম্ভ করতে পারি। ইন্দ্রযাগের জন্য যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে, তার দ্বারাই এই যজ্ঞ সম্পাদন করা যাবে। ১০-২৪-২৫

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।

সংযাবাপূপশঙ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥ ১০-২৪-২৬

এইজন্য পায়স থেকে শুরু করে সূপ পর্যন্ত বহুবিধ ভোগ-সামগ্রী এবং সেইসঙ্গে পিষ্টক, সংযাব, শংকুলী প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে পাক করা হোক। আমাদের ব্রজে যত দুধ হয়, সব এক জায়গায় সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করুন। ১০-২৪-২৬

হুয়ন্তামগুয়ঃ সম্যুগ্ ব্রাহ্মণৈর্বহ্মবাদিভিঃ।

অন্নং বহুবিধং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ॥ ১০-২৪-২৭

ব্রহ্মবাদী স্বধর্মনিষ্ট ব্রাহ্মণদের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করানো হোক। তাঁদের দানস্বরূপ বহুবিধ অন্ন, ধেনু এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষিণাও দিতে হবে। ১০-২৪-২৭

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথাৰ্হতঃ।

যবসং চ গবাং দতা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥ ১০-২৪-২৮

তাছাড়া অন্যান্য যারা পতিত, চণ্ডাল ইত্যাদি সমাজে অবহেলিত, তাদের সবাইকে এবং এমনকি কুকুরদের পর্যন্ত যথাসাধ্য খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হোক এবং গোরুদের তৃণাদি গো-খাদ্য পরিবেশন করে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ভোগ নিবেদন করা হোক। ১০-২৪-২৮

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তং স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।

প্রদক্ষিণং চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্॥ ১০-২৪-২৯

তারপর সকলে তৃপ্তির সঙ্গে সেই প্রসাদ গ্রহণ করে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত এবং সুন্দর বস্ত্র-অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং গোবর্ধন পর্বতকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। ১০-২৪-২৯

এতনাম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।

অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতা মখঃ॥ ১০-২৪-৩০

পিতৃদেব! এই হল আমার মত। আপনাদের যদি এটি মনোমতো হয়, তাহলে এই রকম করুন। এই যজ্ঞ গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধনগিরির প্রীতিজনক তো হবেই, আমারও এইরূপ যজ্ঞ বিশেষ প্রিয়। ১০-২৪-৩০

### শ্রীশুক উবাচ

কালাত্মনা ভগবতা শত্রুদর্পং জিঘাংসতা। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহুন্ত তদ্বচঃ॥ ১০-২৪-৩১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করতে ইচ্ছুক হয়ে এই যে প্রস্তাব রাখলেন, নন্দানি গোপগণ তা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে সেটি গ্রহণ করলেন। ১০-২৪-৩১

> তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথা২২২ মধুসূদনঃ। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্ দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্॥ ১০-২৪-৩২ উপহৃত্য বলীন্ সর্বানাদৃতা যবসং গবাম্।

গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্॥ ১০-২৪-৩৩

ভগবান মধুসূদন যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই তাঁরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা তাঁর গিরি গোবর্ধন এবং ব্রাহ্মণগণকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পূজার্ঘ্য নিবেদন করলেন এবং গোরুদের কোমল হরিদ্বর্ণ তৃণাদিযুক্ত রুচিকর গোখাদ্য অর্পণ করলেন। এরপর তাঁরা গোধনসমূহকে অগ্রভাগে রেখে গোবর্ধনপর্বতকে প্রদক্ষিণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-২৪-৩২-৩৩

অনাংস্যনড়ুদ্যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ॥ ১০-২৪-৩৪

ব্রাক্ষণদের আশীর্বাদ নিয়ে গোপ ও গোপীগণ উত্তম অলংকারাদি পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে বৃষ-যুক্ত শকটে আরোহণ করে গিরি পরিক্রমা করতে লাগলেন। গোপীগণ সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও বীরত্ব গাথা সুস্বরে গান করতে করতে চলেছিলেন। ১০-২৪-৩৪

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রস্তণং গতঃ।

শৈলো২স্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ॥ ১০-২৪-৩৫

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপেদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য নিজেই আর একটি বিশাল শরীর ধারণ করে সেই গিরিগাত্রেই প্রকাশিত হলেন এবং 'আমিই গিরি গোবর্ধন'—এইরূপ বলে তার সম্মুখে নিবেদিত ভোগদ্রব্য-সামগ্রীর সেই বিপুল সম্ভার ভোজন করতে লাগলেন। ১০-২৪-৩৫

তস্মৈ নমো ব্ৰজজনৈঃ সহ চক্ৰে২২অনা২২অনে। অহো পশ্যত শৈলোহসৌ রূপী নোহনুগ্রহং ব্যধাৎ॥ ১০-২৪-৩৬

অপরদিকে গোপতনুধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই শৈলরূপকে অন্যান্য ব্রজবাসিগণের সঙ্গে নিজেই প্রণাম করলেন এবং বলতে লাগলেন—কী আশ্চর্য! দেখো, স্বয়ং গিরিরাজ সচেতন রূপ ধারণ করে দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করলেন। ১০-২৪-৩৬

এষোহবজানতো মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।

হন্তি হ্যম্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্॥ ১০-২৪-৩৭

ইনি কামরূপী, যেমন ইচ্ছা রূপ ধারণ করতে পারেন। অরণ্যবাসী যে সকল মানুষ এঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, ইনি তাদের বিনাশ করেন। এসো, আমরা নিজেদের এবং গোরুদের কল্যাণের জন্য এঁকে নমস্কার করি। ১০-২৪-৩৭

ইত্যদ্রিগোদিজমখং বাসুদেবপ্রণোদিতাঃ।

যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্ৰজং যযুঃ॥ ১০-২৪-৩৮

এইভাবে ভগবান বাসুদেবের প্রেরণায় সেই গোপগণ গোবর্ধনপর্বত, গোধন এবং ব্রাহ্মণদের যথাবিধি পূজার্চনা সমাপনান্তে কৃষ্ণসহ ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১০-২৪-৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ॥

### পঞ্চবিংশ অধ্যায় গোবর্ধন-ধারণ

### শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তদাহহত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ। গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চকোপ সঃ॥ ১০-২৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি –কৃষ্ণই যাঁদের রক্ষাকর্তা সেই নন্দাদি গোপগণের প্রতি অতিশয় কুপিত হলেন। ১০-২৫-১

গণং সাংবর্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম।

ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যং চাহেশমান্যুত॥ ১০-২৫-২

ইন্দ্র নিজেকে জগৎ-সংসারের ঈশ্বর বলে মনে করতেন এবং এইজন্য তাঁর প্রচণ্ড গর্ব ছিল। এখন ক্রোধে অধীর হয়ে তিনি বিশ্বের প্রলয়সাধনে যে মেঘণ্ডলি কার্যকরী ভূমিকা নেয়, সেই সাংবর্তক নামের মেঘগণকে ব্রজের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন এবং এই কথা বললেন। ১০-২৫-২

> অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্। কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥ ১০-২৫-৩

ওঃ, এই বনবাসী গোপেদের ঐশ্বর্যগর্বের দেখছি অতিবৃদ্ধি ঘটেছে! সামান্য একজন মানুষ যে কৃষ্ণ, তার ভরসায় তারা দেবরাজ আমাকে পর্যন্ত অপমান করল! ১০-২৫-৩

যথা২দৃঢ়ৈঃ কর্মময়েঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥ ১০-২৫-৪
বাচালং বালিশং স্তব্ধমঞ্জং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ১০-২৫-৫

পৃথিবীতে অনেক মন্দবৃদ্ধি লোক যেমন আত্মতত্ত্বানুশীলন পরিত্যাগ করে ভগ্ন প্রায় নামমাত্র নৌকাস্বরূপ কর্মময় যজ্ঞের সাহায্যে এই মহাঘোর ভবার্ণব পার হতে ইচ্ছা করে, ঠিক তেমনই, যে কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে একটি বাচাল, অপরিণত মস্তিষ্ক অথচ উদ্ধৃত, মূর্খ হয়েও পণ্ডিতম্মন্য এবং মরণশীল সামান্য মানুষমাত্র, তাকেই আশ্রয় করে এই গোপেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করার সাহস দেখিয়েছে। ১০-২৫-৪-৫

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মায়িতাত্মনাম্। ধুনুত শ্রীমদস্তস্তং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্॥ ১০-২৫-৬

ধনসম্পদের গর্বে তো এরা মত্ত হয়েই ছিল, তার ওপর এই কৃষ্ণ ওদের আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কাজেই তোমরা যাও, ওদের এই ধনগর্বের ঔদ্ধত্য ধুলোয় মিলিয়ে দাও, ওদের গবাদি পশুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলো। ১০-২৫-৬

> অহং চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্। মরুদ্গণৈর্মহাবীর্যের্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া॥ ১০-২৫-৭

আমিও আমার বাহন ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহাবীর মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দগোপের গোষ্ঠ ধ্বংস করার জন্য তোমাদের পরে-পরেই যাচ্ছি। ১০-২৫-৭

### শ্রীশুক উবাচ

ইখং মঘবতা২২জ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ। নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা॥ ১০-২৫-৮

শ্রীশুকদেব বললেন–ইন্দ্র প্রলয়কারী মেঘগণকে এইরকম আদেশ দিয়ে তাদের বন্ধন মুক্ত করে দিলেন এবং তারাও মহাবেগে নন্দগোকুলের ওপর মুষলধারে জল বর্ষণ করে সকলকে পীড়িত করতে লাগল। ১০-২৫-৮

> বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ। তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ॥ ১০-২৫-৯

বিদ্যুতের প্রচণ্ড আলোয় ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত প্রচণ্ড বজ্রগর্জনে মুখরিত এবং তীব্র বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে সেই মেঘণ্ডলি প্রবল শিলাবৃষ্টি করতে লাগল। ১০-২৫-৯

#### স্থুণাস্থুলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভেষ্বভীক্ষ্ণাঃ।

জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোত্মতম্॥ ১০-২৫-১০

ক্রেমে এই বর্ষার প্রকৃতি হয়ে উঠল অতি ভয়জনক। বর্ষণের আর বিরাম ছিল না, আর জলধারা সেই মেঘগুলি ঢালছিল তা-ও আকারে ছিল অত্যন্ত স্থূল, মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত জলের স্তম্ভ রচিত হয়ে গেছে। জলস্রোতে প্লাবিত হয়ে গেল চারদিকের ভূমি, কোথায় উঁচু আর কোথায় নিচু, কিছুই আর বোঝার উপায় রইল না। ১০-২৫-১০

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।

গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥ ১০-২৫-১১

এই ভয়ংকর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়ের দাপটে গবাদি পশুকুল এবং গোপগোপীগণ শীতার্ত হয়ে কম্পমান দেহে গোবিন্দের শরণ নিলেন। ১০-২৫-১১

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।

বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ॥ ১০-২৫-১২

মুষলধারে বর্ষণের অত্যাচারে কাতর হয়ে সকলে নিজেদের মস্তক এবং সন্তানদের যতটা সম্ভব শরীর দিয়ে আড়াল করে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীভগবানের চরণমূলে উপস্থিত হলেন। ১০-২৫-১২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বনাথং গোকুলং প্রভো।

ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ ভক্তবৎসল॥ ১০-২৫-১৩

তাঁরা বলতে লাগলেন–হে কৃষ্ণ! হে অনন্তমহিমাশালী! হে প্রভু! এই গোকুলের তুমিই একমাত্র নাথ, তুমিই রক্ষক। ওগো ভক্তবৎসল! দেবতার ক্রোধ থেকে এখন একমাত্র তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার। ১০-২৫-১৩

শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্।

নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ॥ ১০-২৫-১৪

অদৃষ্টপূর্ব এবং অভাবনীয় প্রবল বর্ষণ তথা শিলাপাতরূপ এই দৈবোৎপাতে তাঁর স্বজন-বান্ধব তথা গবাদিপশুগুলিকে কাতর ও অচেতন-প্রায় দেখে ভগবান শ্রীহরির বুঝতে বাকি রইল না যে, এটি কুপিত দেবরাজ ইন্দ্রেরই কর্ম। ১০-২৫-১৪

অপর্ত্ত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম।

স্বযাগে বিহতেহস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি॥ ১০-২৫-১৫

তিনি মনে মনে বললেন, আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছি, এইজন্য সে আমাদের বিনাশসাধনের উদ্দেশ্যে অসময়ে এই প্রচণ্ড ঝঞ্চা এবং শিলাসহ প্রলয়ংকর বর্ষা আরম্ভ করেছে। ১০-২৫-১৫

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।

লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥ ১০-২৫-১৬

আমি নিজের যোগশক্তির দ্বারা এর যথাযোগ্য প্রতিবিধান করব। এই দেবতারা, যাঁরা মূঢ়তাবশে নিজেদের লোকপাল বলে মনে করেন, তাঁদের ঐশ্বর্যগর্ব তথা তামসিক অজ্ঞান আমি সম্পূর্ণরূপেই চূর্ণ করে দেব। ১০-২৫-১৬

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।

মত্তোহসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥ ১০-২৫-১৭

দেবতাদের বিশেষতৃই হল সত্ত্বগুণ, তাঁরা সত্ত্বপ্রধান হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে নিজেদের গর্ব থাকা উচিত নয়। সেইজন্য যাঁদের মধ্যে সেই সত্ত্বগণচ্যুতি ঘটেছে এবং অসাধু-ভাব উপজাত হয়েছে, সেই অসৎ দেবতাদের গর্বের নিরাকরণ করাও আমার কর্তব্য, কারণ তার ফলে পরিণামে তাঁদের শান্তিলাভই হবে, তাঁরা পুনরায় সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হবেন। ১০-২৫-১৭

### তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ ১০-২৫-১৮

তাছাড়া এই ব্রজভূমির সকলেই আমার শরণাগত, আমার স্বীকৃত এবং একমাত্র আমিই এদের রক্ষাকর্তা। অতএব আমার যোগমায়াবলে এদের আমি রক্ষা করব। সাধুদের ও শরণাপন্নদের রক্ষা করা তো আমার ব্রত-ই, তা পালনের সময় উপস্থিত হয়েছে। ১০-২৫-১৮

ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্।

দধার লীলয়া কৃষ্ণ ছত্রাকমিব বালকঃ॥ ১০-২৫-১৯

এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে মাটি থেকে উপড়ে তুলে ফেললেন এবং বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে বর্ষাকালীন ছত্রাক তুলে হাতে ধরে রাখে, সেইভাবেই অবলীলাক্রমে সেই পর্বতকে ধারণ করে রইলেন। ১০-২৫-১৯

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হে২ম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।

যথোপজোষং বিশত গিরিগর্তং সগোধনাঃ॥ ১০-২৫-২০

এরপর ভগবান গোপেদের সম্বোধন করে বললেন—শোনো মা! পিতা এবং ব্রজবাসিগণ, আপনারাও শুনুন। আপনারা গবাদি পশুদের সঙ্গে নিয়ে এই পর্বতের নীচে নিশ্চিন্তে মনে প্রবেশ করুন এবং যথাসুখে অবস্থান করুন। ১০-২৫-২০

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনে।

বাতবৰ্ষভয়েনালং তৎত্ৰাণং বিহিতং হি বঃ॥ ১০-২৫-২১

আমার হাত থেকে এই পর্বত পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করবেন না। ঝড়-বৃষ্টির থেকেও আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই –এসবের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ১০-২৫-২১

> তথা নির্বিবিশুর্গর্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ। যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ॥ ১০-২৫-২২

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁদের আশ্বস্ত করলে সেই গোপগণ নিরুদ্বিগ্নমনে নিজেদের গোধন, গো-শকট, আশ্রিত-পরিজন, পুরোহিত এবং ভৃত্যদের নিয়ে ধীরেসুস্থে সেই পর্বতের নিম্নবর্তী আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করলেন। ১০-২৫-২২

ক্ষুতৃড়ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈড়্র্রজবাসিভিঃ।

বীক্ষ্যমাণো দধাবদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥ ১০-২৫-২৩

এরপর সেই ব্রজবাসীদের চোখের সামনে একটানা সাতদিন ভগবান সেখান থেকে এক পা-ও না নড়ে সেই পর্বতকে ধারণ করে রইলেন। ব্রজবাসীরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্টের বোধ এবং শারীরিক সর্বপ্রকার সুখ বা আরামের ইচ্ছাই বিসর্জন দিয়ে তিনি অচলভাবে অবস্থিত, শরণাগতের বিপদবর্ষা নিবারণে নিত্যজাগরুক অভয়-বিতরণকারী সানন্দ সহাস্য গিরিধারী মূর্তি! ১০-২৫-২৩

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোহতিবিস্মিতঃ।

নিঃস্তন্ডো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥ ১০-২৫-২৪

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তির এই অবিশ্বাস্য প্রভাব দেখে ইন্দ্রের বিশ্ময়ের আর সীমা রইল না এবং নিজের সংকল্প পূর্ণ করতে না পারায় তাঁর দর্পও চুর্ণ হল। হতমান হয়ে তিনি নিজের মেঘগুলিকে নিবারিত করলেন। ১০-২৫-২৪

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষং চ দারুণম্।

নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্ধনধরোহব্রবীৎ॥ ১০-২৫-২৫

শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন আকাশের মেঘ কেটে গেছে, ভয়ংকর ঝঞ্চা এবং বর্ষাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং আকাশে সূর্য আবার স্বমহিমায় প্রকাশিত। তখন সেই গিরিগোবর্ধনধারী ভগবান গোপগণকে বললেন। ১০-২৫-২৫

#### নিৰ্যাত ত্যজত ত্ৰাসং গোপাঃ সম্ভ্ৰীকনাৰ্ভকাঃ।

উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥ ১০-২৫-২৬

হে গোপগণ! আপনারা আর ভয় পাবেন না, দেখুন, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে, নদীগুলির জলও কমে এসেছে। সুতরাং এবার আপনারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তথা অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং গোধনসমূহ সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন। ১০-২৫-২৬

ততন্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।

শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ॥ ১০-২৫-২৭

ভগবানের অভয়বাণী শুনে তখন স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধসহ গোপগণ সকলেই নিজেদের গোধন সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যান্য দ্রব্য শকটে স্থাপন করে ধীরে ধীরে সেই পর্বতের তলদেশ থেকে বাইরে এলেন। ১০-২৫-২৭

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ।

পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥ ১০-২৫-২৮

সর্বশক্তিমান ভগবানও সকলের চোখের সামনেই অবলীলাক্রমে সেই পর্বতকে আবার পূর্বের মতো স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। ১০-২৫-২৮ তং প্রেমবেগান্নিভূতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।

গোপ্যশ্চ সম্লেহমপূজয়ন্ মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ॥ ১০-২৫-২৯

ব্রজবাসিগণের প্রাণের আবেগ আর বাধা মানছিল না। তাঁরা এবার ছুটে এলেন তাঁর চারপাশে, পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিতে লাগলেন তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে; স্নেহ-প্রেম-প্রীতি প্রকাশের যত উপায় আছে, সবকিছুর মাধ্যমেই নিবেদিত হল তাঁদের সেই অন্তরের অসঙ্কোচ পূজা! বয়োজ্যেষ্ঠা গোপীরা স্নেহে, আনন্দ পূর্ণ-হৃদয়ে সকল প্রকার শুভাশিসে অভিষিক্ত করতে লাগলেন তাঁকে, দধি- অক্ষত পবিত্রজল ইত্যাদির দ্বারা তিলক-অঙ্কন, অভিষেক প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-২৫-২৯

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।

কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥ ১০-২৫-৩০

মা যশোদা, রোহিণী, পিতা নন্দ এবং বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম স্নেহে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করলেন, অজস্র আশীর্বাদে অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। ১০-২৫-৩০

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণাঃ।

তুষ্টুবুর্মুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব॥ ১০-২৫-৩১

রাজন্! আকাশে অবস্থিত দেবতা, সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণগণ প্রসন্নচিত্তে ভগবানের স্তুতি এবং তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১০-২৫-৩১

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ।

জগুৰ্গন্ধৰ্বপতয়স্তমুক্তপ্ৰমুখা নৃপ॥ ১০-২৫-৩২

ভগবানের লীলার এই এক আশ্চর্যময় দিক! দেখো মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্রের পরাভব ঘটল, অথচ স্বর্গের দেবতারা ভগবানের করুণা ও শরণাগত বাৎসল্যের মহিমাময় প্রকাশ দেখে আনন্দে মগ্ন হলেন, তাঁদের নির্দেশে স্বর্গে শঙ্খ-দুন্দুভি নিনাদিত হতে লাগল, তুমুরু প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ ভগবানের লীলামাহাত্ম্য গান করতে লাগলেন। ১০-২৫-৩২

> ততোহনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো রাজন্ স গোষ্ঠং সবলোহব্রজদ্ধরিঃ। তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ॥ ১০-২৫-৩৩

এরপর ভগবান সেই স্থান থেকে চললেন গোষ্ঠে, তাঁর সঙ্গে বলরাম, চার পাশে অনুরক্ত গোপের দল। গোপিকারাও চললেন ভগবানের এই অপরূপ কীর্তিকথা গান করতে করতে। মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাঁদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না, কারণ, হৃদয়গ্রাহী এই লীলাটি তাঁদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল সম্মুখে থেকে এবং অন্যান্য লীলার তুলনায় দীর্ঘকালব্যাপী এই ঐশ্বর্যপ্রকাশের ঘটনায় তাঁরা তাঁদের হৃদয়-হরণ শ্যামসুন্দরের অবিচ্ছেদ সান্নিধ্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন। ১০-২৫-৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ॥

# ষড়বিংশ অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিষয়ে নন্দরাজের সঙ্গে

## গোপগণের আলোচনা

#### শ্রীশুক উবাচ

এবংবিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে। অতদ্বীর্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ॥ ১০-২৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবানের এই সব অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে ব্রজের গোপগণ গভীর বিশ্ময়াভূত হয়েছিলেন। ভগবানের অনন্ত শক্তি সম্পর্কে তাঁদের প্রকৃতপক্ষে কোনো ধারণাই ছিল না। এইজন্য তাঁরা সমবেতভাবে মহারাজ নন্দের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন। ১০-২৬-১

> বালকস্য যদেতানি কর্মণ্যত্যদ্ভূতানি বৈ। কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেম্বাত্মজুগুপ্সিতম্॥ ১০-২৬-২

এই বালকের কার্যাবিল সবই অত্যন্ত অঙুত, অবিশ্বাস্য বললেও চলে। এ যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই এবং সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্ম হওয়া উচিত ছিল কোনো উচ্চ কুলে, অভিজাত কোনো বীরবংশে। সেটাই এর পক্ষে উপযুক্ত হত। অথচ এ জন্মাল কিনা আমাদের মতো গ্রাম্য অশিক্ষিত গোপেদের মধ্যে—এটাতো এর পক্ষ মর্যাদাহানিকর, নিন্দনীয়! কী করে এটা সম্ভব হল? ১০-২৬-২

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।

কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব॥ ১০-২৬-৩

গজরাজ যেমন সহজেই পদাুফুলকে একেবারে মূল থেকে উৎপাটিত করে নিজের ভঁড়ে ধারণ করে, সেই রকমেই মাত্র সাত বছর বয়সী এই বালক এই বিশাল পর্বতটিকে এক হাতে অনায়াসে উপড়ে নিয়ে সাতদিন ধরে তাকে ধারণ করে রইল কী করে? ১০-২৬-৩

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পুতনায়া মহৌজসঃ।

পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ॥ ১০-২৬-৪

অতি ক্ষুদ্র শিশু অবস্থাতেই এ অর্ধ নিমীলিত চোখে সেই ভয়ংকরী মহাবলীয়সী পূতনার স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণও শোষণ করে নিয়েছিল, যেমনভাবে কাল শরীরের আয়ুকে হরণ করে। সাধারণ মনুষ্যশিশুর পক্ষে কি তা সম্ভব? ১০-২৬-৪

#### হিম্বতোহধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।

অনোহপতদ্ বিপর্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্॥ ১০-২৬-৫

মাত্র তিন মাস বয়সের সময় একদিন এ গোশকটের নীচে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল, আর সেই সময় এ এতো জোরে ওপরদিকে পা ছুঁড়েছিল যে, ওর পায়ের অগ্রভাগের আঘাতেই সেই ভারী শকটটি ভেঙে উল্টে পড়ে গেছিল। ১০-২৬-৫

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।

দৈত্যেন যস্তৃণাবর্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্॥ ১০-২৬-৬

তারপরে যখন এক বছর বয়স সেই সময় একদিন ও যখন বসেছিল, তখন দৈত্য তৃণাবর্ত ওকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার পরিণতি কী হয়েছিল তা অবশ্য তোমাদের সকলেরই জানা, ও তার গলা এতো জোরে জড়িয়ে ধরেছিল যে, তাতেই সে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে। ১০-২৬-৬

কুচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উল্খলে।

গচ্ছন্নৰ্জুনয়োৰ্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ॥ ১০-২৬-৭

আরেকদিন মাখন চুরি করার শাস্তি হিসাবে মা যশোদা ওকে উল্খলে বেঁধে রেখেছিলেন, ও সেই উল্খলটিকেই টেনে নিয়ে দুই হাতের সাহায্যে হামা দিতে দিতে অর্জুন গাছ দুটির মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় প্রবল আকর্ষণে সেই বিশাল যমলার্জুন গাছ দুটিকে ভূপাতিত করেছিল। ১০-২৬-৭

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্তঃ।

হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোহরিমপাটয়ৎ॥ ১০-২৬-৮

বলরাম এবং গোপবালকদের নিয়ে ও যখন গোবৎসদেরকে চরাতে বনের মধ্যে গেছিল, সেই সময় ওকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে বকের রূপ ধারণ করে যে অসুর এসেছিল, ও দুই হাতে ঠোঁট দুটি ধরে বকরূপী সেই শত্রুর মুখ থেকে সম্পূর্ণ দেহটিই চিরে দু-খণ্ড করে ফেলেছিল। ১০-২৬-৮

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।

হত্বা ন্যপাতয়ত্ত্বেন কপিখানি চ লীলয়া॥ ১০-২৬-৯

এছাড়া আরও একবার ওকে বধ করবার ইচ্ছায় বৎসরূপ ধারণ করে এক অসুর গোবৎসদের মধ্যে মিশে গেছিল, ও তাকে অবলীলায় বধ করে তার দেহ কপিখ বৃক্ষসমূহের ওপরে নিক্ষেপ করে তার দ্বারা বহুসংখ্যক কপিখ ফল এবং বৃক্ষও ভূপাতিত করেছিল। ১০-২৬-৯

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধং\*চ বলান্বিতঃ।

চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্বফলান্বিতম্॥ ১০-২৬-১০

বলরামের সঙ্গে মিলিতভাবে ও গর্দভরূপধারী ধেনুকাসুর এবং তার আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে সুপকৃ ফলে পরিপূর্ণ তালবনটি সকলের পক্ষে বিপদ-ভয়শূন্য এবং উপভোগের যোগ্য করে দিয়েছিল। ১০-২৬-১০

প্রলম্বং ধাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।

অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাং\*চারণ্যবহ্নিতঃ॥ ১০-২৬-১১

ও-ই ক্রুর ও উগ্রস্বভাব প্রলম্বাসুরকে বলশালী বলরামের দ্বারা যমালয়ে পাঠিয়েছিল এবং ব্রজের পশুসমূহ ও গোপগণকে দাবানলের থেকেও রক্ষা করেছিল। ১০-২৬-১১

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্ব বিমদং হ্রদাৎ।

প্রসহ্যোদ্বস্য যমুনাং চক্রে২সৌ নির্বির্ষোদকাম্॥ ১০-২৬-১২

যমুনা হ্রদে বসবাসকারী কালিয় নাগের মতো ভয়ংকর বিষধর আর একটি হয় কিনা সন্দেহ—অথচ এই শিশু তাকে দমন করে তার দর্পচূর্ণ করে দিয়েছিল এবং তাকে বলপূর্বক সেই যমুনা হ্রদ থেকে নির্বাসিত করে যমুনার জল বিষমুক্ত করেছিল। ১০-২৬-১২

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোহস্মিন্ সর্বেষাং নো বজ্রৌকসাম্।

নন্দ তে তনয়েহস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥ ১০-২৬-১৩

আরও দেখুন, মহারাজ নন্দ! আপনার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসীরই মনে কী যে গভীর অনুরাগ জিন্মিয়েছে, তা বলার নয়; মনে হয় অচ্ছেদ্য, অটুট এক ভালোবাসার বন্ধনে আমরা ওর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি। আর ওর দিক থেকেও দেখি, আমাদের প্রতি ওর-ও যেন স্বাভাবিক আকর্ষণ, এক নিবিড় প্রেমের সহজাত সম্বন্ধেই ও আমাদের আপন করে নিয়েছে। এর কারণ কী, বলতে পারেন? ১০-২৬-১৩

কু সপ্তহায়নো বালঃ কু মহাদ্রিবিধারণম্।

ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্ৰজনাথ তবাতাজে॥ ১০-২৬-১৪

ভাবুন তো একবার, কোথায় এক সাত বছরের বাচ্চা ছেলে, আর কোথায় এতো বড়ো পর্বতকে তুলে সাতদিন ধারণ করে থাকা? ব্রজরাজ! সত্যিই বলছি, আপনার পুত্রের সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারকম শঙ্কা, সংশয় জাগছে। ১০-২৬-১৪

#### নন্দ উবাচ

শ্রমাতাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোহর্ভকে।

এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥ ১০-২৬-১৫

মহারাজ নন্দ বললেন–প্রিয় গোপগণ! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার এই পুত্রের সম্পর্কে মহর্ষি গর্গ যা বলেছিলেন, তা আমি তোমাদের বলছি। আশা করি, তা শুনলে এই বালক সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। ১০-২৬-১৫

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহতোহনুযুগং তন্ঃ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০-২৬-১৬

গর্গাচার্যের বাক্য, তোমার এই বালক প্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। পূর্ব পূর্ব যুগে এঁর শ্বেত, রক্ত এবং পীত বর্ণ হয়েছিল, বর্তমানে ইনি কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করেছেন। ১০-২৬-১৬

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।

বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১০-২৬-১৭

তোমার এই পুত্র পূর্বে কোনো এক সময়ে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই জন্যে এই রহস্যবেতাগণ এঁকে 'শ্রীমান্ বাসুদেব' বলে অভিহিত করে থাকেন। ১০-২৬-১৭

বহুনি সন্তি নামানি রূপানি চ সুতস্য তে।

গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১০-২৬-১৮

তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে আরও অনেক নাম এবং রূপ আছে। সেগুলি আমি জানি, কিন্তু সাধারণ লোকে তা জানে না। ১০-২৬-১৮

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।

অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১০-২৬-১৯

ইনি তোমাদের পরম কল্যাণ বিধান করবেন, সকল গোপ এবং গো-কুলের আনন্দের কারণ হবেন। এঁর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারবে। ১০-২৬-১৯

#### পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগু্যুর্দসূয়ন্ সমেধিতাঃ॥ ১০-২৬-২০

ব্রজরাজ নন্দ! পূর্বকালে কোনো এক সময়ে পৃথিবী অরাজক হয়ে গেলে দস্যুরা সাধুদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। তখন তোমার এই পুত্র তাঁদের রক্ষা করেছিলেন, এবং এঁরই বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সেই দস্যুদের পরাজিত করেছিলেন। ১০-২৬-২০

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। নারয়োহভিভন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ১০-২৬-২১

যে সকল মহাভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার এই শ্যামল-সুন্দর পুত্রটির প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, ভিতর বা বাইরের কোনো শত্রুই তাঁদের অভিভূত করতে পারে না–বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত দেবতা, ঋষি প্রভৃতি সজ্জনদের যেমন অসুরেরা কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ১০-২৬-২১

তস্মান্নন্দ কুমারোহয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।

শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎ কর্মসু ন বিস্ময়ঃ॥ ১০-২৬-২২

হে নন্দ! গুণ, ঐশ্বর্য তথা সৌন্দর্য, কীর্তি এবং প্রভাব –যেদিক থেকেই বিচার করো না কেন, তোমার এই বালক পুত্রটি স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই সমান। সুতরাং তাঁর কোনো কাজেই বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই। ১০-২৬-২২

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।

মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ ১০-২৬-২৩

গোপগণ! গর্গাচার্য স্বয়ং আমাকে সাক্ষাৎ এইভাবে এবিষয়ে অবহিত করে নিজ গৃহে চলে গেলে, তারপর থেকে এই কৃষ্ণ –যে অতি অসাধ্য কাজও একান্ত অনায়াসে সম্পন্ন করে এবং আমাদের সর্ববিধ বিপদ থেকে মুক্ত করে আনন্দে মগু করে রাখে, তাকে আমি ভগবান নারায়ণের অংশ বলেই মনে করি। ১০-২৬-২৩

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।

দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।

মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণং চ গতবিস্ময়াঃ॥ ১০-২৬-২৪

ব্রজবাসিগণ তো ইতঃপূর্বেই অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন। এখন নন্দমহারাজের মুখ থেকে গর্গাচার্যের বাণী শ্রবণ করে তাঁদের বিস্ময়-সংশয় কেটে গেল, তাঁরা আনন্দিতচিত্তে ব্রজরাজ নন্দ এবং তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিধ প্রশংসা এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন। ১০-২৬-২৪

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্ঞাশাপর্যানিলৈঃ।
সীদৎপালপশুস্ত্রি আতাশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যেককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীব্রং যথা।

বিভ্রদ্ গোষ্ঠমপানাহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্॥ ১০-২৬-২৫

নিজের যজ্ঞ নিবারিত হওয়ায় ক্রোধের বশে ইন্দ্র বজু, শিলাপাত এবং তীব্র বায়ুসহ প্রবল বর্ষণ করতে থাকলে তার দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত গোপ, গোপী এবং পশুবৃন্দকে নিজের শরণাপন্ন দেখে করুণাপরবশহৃদয়ে যিনি স্মিতসুন্দর মুখে, ক্ষুদ্র বালক যেমন খেলাচ্ছলে ছত্রাক তুলে নেয়, সেইভাবে এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে তুলে নিয়ে ধারণ করেছিলেন এবং সমগ্র ব্রজকে রক্ষা করেছিলেন সেই ইন্দ্রদর্পহারী ভগবান গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ১০-২৬-২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ॥

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

#### শ্রীশুক উবাচ

গোবর্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্ রক্ষিতে ব্রজে। গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শত্রু এব চ॥ ১০-২৭-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ভগবান ব্রজভূমিতে প্রবল বর্ষণ থেকে রক্ষা করলে গোলোক থেকে কামধেনু সুরভি এবং স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। ১০-২৭-১

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।

পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা॥ ১০-২৭-২

ভগবানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন বলে ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। এইজন্য তিনি নির্জনে তাঁর সমীপস্থ হয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী নিজ মুকুটের দ্বারা তাঁর চরণদ্বয় স্পর্শ করলেন। ১০-২৭-২

দৃষ্টশ্রতানুভাবোহস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।

নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০-২৭-৩

অমিত তেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের কথা ইন্দ্র পূর্বেই শুনেছিলেন এবং তা নিজেই দর্শন করলেন। তার ফলে তাঁর 'আমিই ত্রিলোকের ঈশ্বর'–এই গর্ব নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন। ১০-২৭-৩

#### ইন্দ্ৰ উবাচ

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।

মায়াময়োহয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেহগ্রহণানুবন্ধঃ॥ ১০-২৭-৪

ইন্দ্র বললেন—আপনার স্বরূপ পরম শান্ত, জ্ঞানময়, রজঃ এবং তমোগুণরহিত এবং বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বময়। গুণসমূহের প্রবাহরূপে প্রতীয়মান এই মায়ামায় সংসার কেবলমাত্র আপনার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানের ফলেই আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে, এর কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই। ১০-২৭-৪

> কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা লোভাদয়ো যেহবুধলিঙ্গভাবাঃ। তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি ধর্মস্য গুল্তৈয় খলনিগ্রহায়॥ ১০-২৭-৫

অজ্ঞান এবং তারই কারণে প্রতীয়মান দেহাদির সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই যখন নেই, তখন অন্য দেহাদি-প্রাপ্তির কারণভূত এবং দেহসম্বন্ধ থেকেই উৎপন্ন লোভ-ক্রোধ প্রভৃতি দোষই বা হে পরমেশ্বর! আপনাতে কোথা থেকে হতে পারে? এইসব দোষের অস্তিত্ব তো অজ্ঞানেরই লক্ষণ। এইভাবে যদিও অজ্ঞান এবং তার থেকেই উৎপন্ন জগতের সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই নেই, তথাপি ধর্মের রক্ষণ এবং দুষ্টের দমনের জন্য ভগবান আপনি দণ্ড ধারণ করেন, অবতাররূপে নিগ্রহ-অনুগ্রহও করে থাকেন। ১০-২৭-৫

পিতা গুরস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।

হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥ ১০-২৭-৬

আপনি জগতের পিতা, গুরু ও অধীশ্বর। জগতের নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডধারী অনিস্তার কালও আপনি। ভক্তগণের প্রার্থনাপূরণ ও জগতের কল্যাণের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় লীলাশরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়ে থাকেন, এবং আমাদের মতো যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করে অভিমানে মত্ত হয়, তাদের সেই মিথ্যা মানগর্ব ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার ছলে নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন। ১০-২৭-৬

যে মদিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্তাং বীক্ষ্য কালেহভয়মাশু তন্মদম্।

হিত্বাহহর্যমার্গং প্রভজন্ত্যপশ্ময়া ঈহা খলানামপি তেহনুশাসনম্॥ ১০-২৭-৭

আমার মতো যেসব অজ্ঞ নিজেদের জগতের ঈশ্বর বলে মনে করে, তারা অতি ভয়ংকর সংকটের সময়েও আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় দেখে অবিলম্বেই ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে সর্বপ্রকার অভিমান-অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে সজ্জন-সেবিত ভক্তমার্গ আশ্রয় করে আপনার ভজনা করে। এইরূপে আপনার প্রতিটি লীলাই দুষ্টদেরও দণ্ডবিধান করে তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার উপায়-স্বরূপ হয়ে থাকে। ১০-২৭-৭

স তৃং মমৈশ্বর্যমদপ্রতস্য কৃতাগসস্তেহবিদুষঃ প্রভাবম্।

ক্ষন্তং প্রভোহথার্হসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেহসতী॥ ১০-২৭-৮

প্রভু! আমি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আপনার প্রভাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই যে ছিল না! হে পরমেশ্বর! আপনি কৃপা করে এই মূঢ় অবোধের এই অপরাধ ক্ষমা করুন, আর আপনার অনুগ্রহে আমার এইরকম দুর্মতি যেন আর কখনো না হয়। ১০-২৭-৮

তবাবতারোহয়মধোক্ষজেহ স্বয়ম্ভরাণামুক্রভারজন্মনাম্।

চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুম্মচ্চরণানুবর্তিনাম্॥ ১০-২৭-৯

হে স্বয়ংপ্রকাশ! হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা! যে সব দুরাত্মা অসুর সেনাপতি পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে শাসনকর্তা বা দলপতিরূপে নিজেদের স্বার্থ তথা ভোগপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনেই নিযুক্ত আছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীতে ভোগবাদী চিন্তাধারা এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তাদের নিঃশেষ ধ্বংস এবং অপরপক্ষে আপনার শ্রীচরণের সেবায় নিত্য-নিরত থেকে যাঁরা নিজেদের জীবনে সৎপথের অনুসরণ তথা পৃথিবীতে ধর্মীয় ভাবনার বিকাশ ও বিস্তারের পরিপোষকতা করে চলেছেন, সেই সাধুসজ্জনগণের সর্বথা রক্ষা ও অভ্যয়দয় বিধানের জন্যই আপনার এই অবতার। ১০-২৭-৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।

বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাতৃতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০-২৭-১০

হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম তথা সর্বাত্মা বাসুদেব। যদুবংশীয়গণের একমাত্র রক্ষাকর্তা আপনিই। নিখিলজনচিত্তহারী হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারবার প্রণাম। ১০-২৭-১০

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে।

সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ১০-২৭-১১

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য নিজের ইচ্ছায় আপনি শরীর ধারণ করেছেন, এবং আপনার এই শরীরও বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। আপনি সর্বস্বরূপ, সর্ববীজ, সকলের আত্মা। আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার করি। ১০-২৭-১১

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।

চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥ ১০-২৭-১২

ভগবন্! আমার আত্মবর্গের আর শেষ নেই, ক্রোধও অত্যন্ত প্রবল, আমার নিয়ন্ত্রণের অতীত। আমি যখন দেখলাম যে আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন নিজেকে আর বশে রাখতে না পেরে, মুষলধার বর্ষণ এবং ঝঞ্চাবায়ুর দ্বারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে ধ্বংস করার এই প্রয়াস করেছিলাম। ১০-২৭-১২

> ত্বয়েশানুগৃহীতোহস্মি ধ্বস্তস্তস্তো বৃথোদ্যমঃ। ঈশ্বরং গুরুমাত্মনং ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১০-২৭-১৩

কিন্তু প্রভু, আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমার গর্বেরও মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। আপনিই আমার প্রভু, আমার গুরু, আমার আত্মা, আমি আপনার শরণ নিলাম। ১০-২৭-১৩

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং সঙ্কীর্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্। মেঘগন্তীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-২৭-১৪

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলে তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে মেঘমন্দ্র স্বরে তাঁকে সম্বোধন করে এই কথা বললেন। ১০-২৭-১৪

### শ্রীভগবানুবাচ

ময়া তে২কারি মঘবন্ মখভঙ্গো২নুগৃহ্নতা। মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্র শ্রিয়া ভূশম্॥ ১০-২৭-১৫

শ্রীভগবান বললেন—ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্যগর্বে, বিশেষত ইন্দ্রত্ব পদাধিকারবলে দেবরাজ্যলক্ষ্মীকে লাভ করে সম্পূর্ণরূপেই মদমত্ত হয়ে উঠেছিলে। এইজন্য তোমাকে অনুগ্রহ করবার ইচ্ছাতেই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছিলাম। এর ফলে এখন থেকে তুমি নিত্যনিরন্তর আমাকে স্মরণ করবে, এই ধ্রুবা স্মৃতি তোমার চিত্তে জাগরুক থেকে তোমাকে আর পথভ্রষ্ট হতে দেবে না। ১০-২৭-১৫

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।

তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥ ১০-২৭-১৬

প্রভুত্ব ও ধনসম্পত্তির গর্বে অন্ধ হয়ে লোকে দণ্ডধর আমাকে দেখতে পায় না। কিন্তু যাকে আমি অনুগ্রহ করতে চাই, তাকে সম্পদন্রষ্ট করে থাকি। ১০-২৭-১৬

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেহনুশাসনম্।

ষ্ঠীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ॥ ১০-২৭-১৭

ইন্দ্র! তোমার মঙ্গল হোক। এবার তুমি নিজ রাজধানী অমরাবতীতে গমন করো এবং আমার আজ্ঞা পালন করো। এরপর থেকে সর্বথা দর্প-অহংকার বর্জন করে চলার চেষ্টা করো। সর্বদা আমার সান্নিধ্য, আমার সংসর্গ অনুভবে রেখো এবং নিজ অধিকারে অপ্রমন্ত থেকে যথোচিতভাবে দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকো। ১০-২৭-১৭

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরূপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম॥ ১০-২৭-১৮

পরীক্ষিৎ! ভগবানের নির্দেশ দান সমাপ্ত হলে মনস্বিনী কামধেনু সুরভি নিজের সন্তানগণসহ গোপরূপধারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন। ১০-২৭-১৮

## সুরভিরুবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।

ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥ ১০-২৭-১৯

সুরভি বললেন–হে কৃষ্ণ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! হে মহাযোগী! হে বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বান্তর্যামী, বিশ্বকারণ! হে অচ্যুত! সর্বলোকের অধীশ্বর আপনাকে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা সনাথ হলাম। ১০-২৭-১৯

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।

ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ॥ ১০-২৭-২০

আপনি জগতের প্রভু, কিন্তু আমাদের কাছে আপনিই পরম দেবতা। প্রভু! ইন্দ্র যেমন ত্রিলোকের অধিপতি আছেন থাকুন, কিন্তু গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং সাধুগণের রক্ষা এবং কল্যাণের জন্য আপনিই আমাদের ইন্দ্র হোন। ১০-২৭-২০

ইন্দ্রং নস্থাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্। অবতীর্ণোহপি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্রয়ে॥ ১০-২৭-২১

পিতামহ ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করব। হে বিশ্বাত্মা ভগবান! আপনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-২৭-২১

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাহহত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ॥ ১০-২৭-২২
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যযিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥ ১০-২৭-২৩

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকাশে এইপ্রকারে নিজেদের অভিলাষ নিবেদন করে কামধেনু সুরভি নিজের দুগ্ধধারায় এবং দেবমাতাগণের প্রেরণায় দেবরাজ ইন্দ্রও ঐরাবতের শুণ্ডের দ্বারা আনীত আকাশগঙ্গার জলে দেবর্ষিগণের সঙ্গে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করলেন। ১০-২৭-২২-২৩

তত্রাগতাস্তুমুরুনারদাদয়ো গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।

জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ সুরাঙ্গনাঃ সংনন্তুর্মুদান্বিতাঃ॥ ১০-২৭-২৪

দেবর্ষি নারদ এবং তুমুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণগণও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সংসারে সমস্ত পাপ-তাপ অপহরণকারী ভগবানের 'লোকমলাপহ' যশগান করতে লাগলেন এবং দেবাঙ্গনাগণ আনন্দিত চিত্তে নৃত্য করতে লাগলেন। ১০-২৭-২৪

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো ব্যবাকিরং\*চাড়ুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।

লোকাঃ পরাং নির্তিমাপুবংস্ত্রয়ো গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্॥ ১০-২৭-২৫

প্রধান প্রধান দেবতাগণ শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন এবং পরম আশ্চর্যজনক দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করে তাঁকে প্রায় আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তিন লোকেই এক গভীর আনন্দ ও শান্তির অনুভব সঞ্চারিত হয়ে গোল, গাভীগণের স্বতঃক্ষরিত দুগ্ধধারায় সমগ্র পৃথিবীই আর্দ্র হয়ে উঠল। ১০-২৭-২৫

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ। অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োহবিভ্রনুনাণীন্॥ ১০-২৭-২৬

নদীরা বহুবিধ সুরসের ধারা বহন করতে লাগল, বৃক্ষেরা মধু বর্ষণ করতে লাগল, বিনা কর্ষণে, বিনা বপনে, বিনা যত্নে পৃথিবীতে উৎপন্ন এবং পরিপক্ব হয়ে উঠল অজস্র শস্যের সম্ভার, পর্বতসমূহও তাদের গভীরে লুক্কায়িত মণি-রত্নের ভাগ্যার উন্মুক্তরূপে বাইরে প্রকাশিত করে উজ্জ্বলকান্তিতে শোভা পেতে লাগল। ১০-২৭-২৬

কৃষ্ণেহভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি কুরুনন্দন। নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রুরাণ্যপি নিসর্গতঃ॥ ১০-২৭-২৭

কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে এই জগতের যে সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন তারাও সেই শত্রুতা পরিত্যাগ করে একে অপরের মিত্র হয়ে উঠল। ১০-২৭-২৭

#### ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ। অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্॥ ১০-২৭-২৮

এইভাবে ইন্দ্র, গো এবং গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে দেবতাগন্ধর্বাদিগণ স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন। ১০-২৭-২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ইন্দ্রস্তুতির্নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ॥

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়

# বরুণলোক থেকে শ্রীনন্দকে প্রত্যানয়ন

#### শ্রীশুক উবাচ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্। স্লাতুং নন্দস্ত কালিন্দ্যা দ্বাদশ্যাং জলমাবিশং॥ ১০-২৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! নন্দমহারাজ (কার্তিকী শুক্লা) একাদশীতে উপবাসী থেকে ভগবান জনার্দনের পূজা করেছিলেন এবং সেদিন রাত্রে দ্বাদশী তিথিতে স্নানের নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবেশ করেছিলেন। ১০-২৮-১

> তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোহন্তিকম্। অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥ ১০-২৮-২

আসুরী বেলা সম্পর্কে অনবহিত হয়ে তিনি রাত্রিকালেই জলে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময় বরুণের ভৃত্য এক অসুর তাঁকে ধরে নিজের প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। ১০-২৮-২

> চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ। ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃত্য। তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥ ১০-২৮-৩

তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ 'হে কৃষ্ণ! হে বলরাম!' বলে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন এবং পিতা নন্দ যমুনার জলে স্নান করতে নেমে অদৃশ্য হয়েছেন এই কথা তাঁদের মুখ থেকে শুনে ভগবান বুঝতে পারলেন যে বরুণই তাঁকে অপহরণ করেছেন। মহারাজ! স্বজন, ভক্ত-সাধুজনের অভয়বিধানই যাঁর ব্রত সেই সর্বশক্তিমান ভগবান তখন বরুণের নিকট গমন করলেন। ১০-২৮-৩

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হ্রষীকেশং লোকপালঃ সপর্যয়া।

মহত্যা পূজয়িত্বাহহহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ॥ ১০-২৮-৪

জগৎ-সংসারের সমস্ত প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবর্তক সেই হ্বাফিশে ভগবানকে নিজালয়ে উপস্থিত দেখে লোকপাল বরুণের আনন্দের আর সীমা রইল না, তাঁর সমগ্র চৈতন্য ব্যাপ্ত হল এক পরম হর্ষোচ্ছাস। অন্তরের সেই ভক্তিরসের মহোৎসবকে বাইরে নিবেদন করলেন তিনি এক মহতী পূজার মাধ্যমে। তারপরে নম্রভাবে বলতে লাগলেন। ১০-২৮-৪

#### বরুণ উবাচ

অদ্য মে নিভৃতো দেহোইদ্যৈবার্থোইধিগতঃ প্রভো।

ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥ ১০-২৮-৫

বরুণ বললেন—প্রভূ! আজ আমার দেহধারণ সার্থক হল। আজই আমার সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি তথা চরম ও পরম প্রাপ্তি ঘটল। কারণ আজ আমার আপনার চরণসেবার শুভযোগ উদয় হয়েছে। অন্তবিহীনরূপে প্রতীয়মান এই যে জীবযাত্রার পথ, যা বেয়ে চলা শুরু হয়েছিল কোনো স্মরণাতীত আদিকালে, তার শেষ, তার পার দেখতে পেয়েছে তো তারাই, হে ভগবন্! যারা পেয়েছে ওই রাতুল চরণের আশ্রয়। ১০-২৮-৫

নমস্তভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে প্রমাতানে।

ন যত্র শ্রম্মতে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥ ১০-২৮-৬

আপনি বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, ভক্তদের ভগবান। বিবিধ লোকসৃষ্টির কল্পনা-বৈচিত্র্যপটীয়সী মায়ার কোনো অস্তিতৃই আপনার স্বরূপে নেই, শ্রুতি এইরূপ বলে থাকেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। ১০-২৮-৬

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্যবেদিনা।

আনীতো২য়ং তব পিতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমৰ্হতি॥ ১০-২৮-৭

প্রভু! আমার এই সেবকটি অত্যন্ত মূর্খ, নিজের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। সেই আপনার পিতৃদেবকে এখানে নিয়ে এসেছে, আপনি দয়া করে তার অপরাধ ক্ষমা করুন। ১০-২৮-৭

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তুমর্হস্যশেষদৃক্।

গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥ ১০-২৮-৮

হে গোবিন্দ! হে পিতৃবৎসল! এই আপনার পিতা, আপনি এঁকে নিয়ে যান। আর আপনি তো সর্বান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, আপনি জানেন যে এই প্রার্থনা আমার অন্তরের—হে মোহন, হে সর্বহৃদয়হারী কৃষ্ণ, আমার ওপরে যেন আপনার কৃপা থাকে। ১০-২৮-৮

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ।

আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাং চাবহন্ মুদম্॥ ১০-২৮-৯

শ্রীশুকদেব বললেন–পরমেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বরুণদেব এইভাবে ভক্তি নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজ পিতা নন্দকে নিয়ে ব্রজে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁদের ফিরে পেয়ে ব্রজবাসী আত্মীয়-বন্ধুগণ সকলেই পরম প্রীত হলেন। ১০-২৮-৯

নন্দস্তৃতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।

কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিশ্মিতোহব্রবীৎ॥ ১০-২৮-১০

নন্দমহারাজ বরুণলোকে লোকপালের অদৃষ্টপূর্ব অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দর্শন করে যার-পর-নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি আরও অবাক হয়েছিলেন এই দেখে যে, সেখানকার অধিবাসীরা এবং তাদের অধিপতি বরুণদেব পর্যন্ত তাঁর বালক পুত্র কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিগদগদচিত্তে প্রণতি নিবেদনে তৎপর, কৃষ্ণের কৃপার ভিখারি! তিনি ব্রজে এসে নিজের আত্মীয়, জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির কাছে এইসব কথা বর্ণনা করে শুনালেন। ১০-২৮-১০

#### তে ত্বৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ॥ ১০-২৮-১১

রাজন্! ভগবানের প্রতি একান্তরূপে আসক্তচিত্তে সেই গোপগণ এই বৃত্তান্ত শুনে স্থির নিশ্চয় হলেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তখন তাঁদের মনে এই ঔৎসুক্য জন্মাল যে, মায়াময় জগতের অতীত যে সৃক্ষ্ম চিদানন্দঘন লোক মায়াধীশ্বর ভগবানের স্বধাম, যা কেবল তাঁর প্রেমিক ভক্তগণেরই অধিগম্য, তার দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভব যদি ভগবানের কৃপায় তাঁদের ঘটত! ১০-২৮-১১

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।

সঙ্গল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ॥ ১০-২৮-১২

পরীক্ষিৎ! ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী; তাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তিনি স্বজনদের অভিলাষ অবগত হয়ে তাঁদের এই সৎসংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, সেজন্য কৃপাযুক্ত হৃদয়ে এইরকম চিন্তা করলেন। ১০-২৮-১২

জনো বৈ লোক এতস্মিশ্ববিদ্যাকামকর্মভিঃ।

উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥ ১০-২৮-১৩

জীব এই সংসারে অজ্ঞানবশে শরীরে আত্মবুদ্ধি করে বহুপ্রকারের কামনা এবং সেগুলি পূরণের জন্য নানাবিধ কর্ম করে চলে এবং তার ফলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি উচ্চ-নীচ বহু-বিচিত্র জাতিতে জন্মলাভ করে তদনুসারী জীবনযাত্রা পথে ভ্রমণ করতে করতে নিজের যথার্থ গতি আত্মস্বরূপ-ই জানতে পারে না। ১০-২৮-১৩

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তপসঃ পরম্॥ ১০-২৮-১৪

এইরূপ চিন্তা করে পরমকারুণিক ভগবান শ্রীহরি সেই গোপগণকে (অজ্ঞান বা মায়ারূপ) অন্ধকারের পরপারে নিজের পরম ধাম দর্শন করালেন। ১০-২৮-১৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্ৰহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ১০-২৮-১৫

সমাধিনিষ্ঠ গুণাতীত মহামুনিগণই কেবলমাত্র যার অনুভব লাভ করে থাকেন, ভগবান তাঁদের সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, সনাতন, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করালেন। ১০-২৮-১৫

তে তু ব্ৰহ্মহ্ৰদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চৌদ্ধৃতাঃ।

দদৃশুর্বন্দণো লোকং যত্রাক্রুরোহধ্যগাৎ পুরা॥ ১০-২৮-১৬

ভগবান অক্রুরকেও যেখানে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মহ্রদে তাঁদের নিয়ে গেলেন। সেখানে মগ্ন হলেন তাঁরা পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উন্মজ্জিত করলে তাঁরা সেই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তমের (বৈকুণ্ঠনামক) পরম ধাম দর্শন করলেন। ১০-২৮-১৬

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।

কৃষ্ণং চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্থয়মানং সুবিস্মিতাঃ॥ ১০-২৮-১৭

নন্দপ্রমুখ গোপগণ সেই দিব্য ভগবৎস্বরূপ লোক দর্শন করে পরমানন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন। সেখানে বেদসমূহ মূর্তিমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছে দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিতও হলেন। ১০-২৮-১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে২ষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ॥

# উনত্রিংশ অধ্যায় রাসলীলা প্রারম্ভ

#### শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০-২৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! এখন যে প্রসঙ্গে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, তা শরৎ-ঋতুর ঘটনা। বস্ত্রহরণের সময়ে ভগবান গোপিগণকে যে রাত্রিসমূহের সংকেত দিয়েছিলেন, তারা সকলে পুঞ্জীভূত হয়ে যেন একটি রাত্রির রূপ ধরে এই শরতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। শরতের যত সুগন্ধি ফুল—মল্লিকা, মালতী, যৃথী প্রভৃতি বিকশিত হয়ে দিব্য সৌরভে ভরিয়ে তুলেছিল আকাশবাতাস। মহোল্লাসময়ী সেই রাত্রি –বহু রাত্রি একীভূত হয়ে আছে যার মধ্যে—সেই আশ্চর্য সুন্দরী রজনী দেখলেন শ্রীভগবান, তাঁর প্রসন্ম দৃষ্টিপাতে, সেটি হয়ে উঠল দিব্য, অলৌকিক এক রাত্রি। গোপীদের সাগ্রহ অধীর প্রতিক্ষা তো ছিলই, এইবার ভগবানও তাঁর অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে, তাঁকেই নিমিত্ত করে রাসক্রীড়ার সংকল্প করলেন। তিনি স্বয়ং অমনাঃ হয়েও নিজের প্রেমিক ভক্তগণের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মন স্বীকার করলেন। ১০-২৯-১

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শস্তমৈঃ।

স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ১০-২৯-২

ভগবানের সংকল্প এবং যোগমায়া কর্তৃক তা পূরণের উদ্যোগ! সুতরাং সমগ্র প্রকৃতি যে আনুকূল্য করবে তা আর বেশি কী? ষোড়শ কলায় পূর্ণ চন্দ্রদেব উদিত হলেন নিজের সুধামাখা আরক্তিম কিরণ-করে পূর্বদিগৃধূর মুখখানি রঞ্জিত করে—যেন দীর্ঘ অদর্শনের পরে মিলিত প্রিয় তার প্রিয়াকে প্রণয়াদরে অভিষিক্ত করছেন। অমৃতময় সেই জ্যোৎস্নার প্রলেপে তিনি চরাচর সমস্ত প্রাণীর সারাদিনের সকল সন্তাপও মুহূর্তে দূর করে দিলেন। ১০-২৯-২

দৃষ্টা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুষ্কুমারুণম্।

বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥ ১০-২৯-৩

নবোদিত সেই অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণিমাতিথির চন্দ্রের বর্ণ ছিল নব-কুষ্কুমের মতোই রক্তাভ, যেন কোনো সলজ্জ অভিলাষের ঈষৎ সঙ্কোচে মাখা। লক্ষ্মীদেবীর অপরূপ সুন্দর মুখটির মতো আকাশে শোভা পাচ্ছিলেন তিনি, আর নীচে সমগ্র কাননভূমি প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল তাঁর কোমল কিরণে, বনে-উপবনে উচ্ছলিত হয়ে যাচ্ছিল যেন কোনো লোকোন্তরের অনুরাগ হিল্লোল! সমগ্র পরিবেশটি এইরূপ নিজ দিব্য উজ্জ্বল রস বিস্তারের অনুকূল দেখে ভগবান তাঁর বাঁশিতে ব্রজসুন্দরীদের মনোহারী মৃদু-মধুর তান তুললেন। ১০-২৯-৩

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।

আজগাুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ১০-২৯-৪

পরীক্ষিৎ! সে সুর এমনই যে, তা শুনলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের আকাজ্ফাকে আর কোনো মতেই অবদমিত করে রাখা যায় না, এত প্রবলভাবে তা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যে অন্য সব কিছুই তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। গোপাঙ্গনাদের মন তো পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করে রেখেছিলেন, এখন তাঁদের ভয়, সঙ্কোচ, ধৈর্য, মর্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিগুলিকেও হরণ করে নিলেন। আর এই বংশীধ্বনি শুনে তাঁদের যে প্রতিক্রিয়া হল তা-ও বেশ বিচিত্র। এই গোপিকারা যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য একসঙ্গে মিলিতভাবে সাধনা করেছিলেন, তাঁরাই এখন পরস্পরকে কিছু না জানিয়ে, এমনি একে অপরের উদ্যম কিছুমাত্র লক্ষ না করে বা অপরের কাছ থেকে নিজের চেষ্টা গোপন করে, যেখানে সেই প্রিয়তম কান্ত তাঁদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন সেই অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁদের মনের আকুল অধৈর্য দেহের গতিবেগে প্রকাশিত হচ্ছে তখন, দ্রুতগমনের কারণে দুলছে তাঁদের কর্ণের কুণ্ডল। ১০-২৯-৪

#### দুহন্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ। পয়োহধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥ ১০-২৯-৫

কোনো কোনো গোপী তখন গো-দহন করছিলেন, বাঁশি শোনামাত্র তাঁদের সব কিছু ভুল হয়ে গেল, পড়ে রইল দুগ্ধ দোহন, একান্ত উৎসুক হয়ে তাঁরা রওনা দিলেন বংশীধারীর উদ্দেশে। অপর কেউ-কেউ দুধ চাপিয়েছিলেন উনুনে, উথলে-ওঠা দুধ ছেড়ে তাঁরাও, আবার অন্যেরা সংযাব পাক করতে করতে তা তৈরি হয়ে গেলেও উনুন থেকে না নামিয়েই রওনা হয়ে গেলেন। ১০-২৯-৫

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।

শুশ্রমন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্বন্ত্যোহপাস্য ভোজনম্॥ ১০-২৯-৬

যাঁরা অন্যদের খাদ্য পরিবেশন করছিলেন, শিশু-সন্তানদের দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন, নিজেদের স্বামীদের সেবা করছিলেন, অথবা নিজেরা ভোজন করছিলেন, তাঁরা সকলেই এই সব কাজ যেমনকার তেমন ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। ১০-২৯-৬

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোহন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।

ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ১০-২৯-৭

গোপীরা কেউ কেউ চন্দনাদির দ্বারা অঙ্গরাগ করছিলেন, অপরেরা গাত্র মার্জনে রত ছিলেন, আবার কেউ কেউ বা চোখে অঞ্জন লাগাচ্ছিলেন। এঁরা সবাই সে-সব ছেড়ে এবং প্রায় সকলেই নিজেদের বস্ত্র এবং অলংকার বিপর্যস্তভাবে ধারণ করেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। ১০-২৯-৭

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ন্রাতৃবন্ধুভিঃ।

গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ॥ ১০-২৯-৮

তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সকলে বহুভাবে তাঁদের নিবারণ করেছিলেন, পরম-পতির উদ্দেশে তাঁদের এই প্রেমাভিসারের পথে সৃষ্টি করেছিলেন অগণিত প্রকারের বিয়। বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে এই নিবারণ প্রয়াসের যৌক্তিকতাও অতি প্রবল –কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার–এসবই তো মানসিক স্তরের বিষয় আর এই গোপীদের মন কোন্ ছার, আত্মা পর্যন্ত গোবিন্দ অপহরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা তাই ছিলেন সম্পূর্ণরূপেই মোহিত, সাংসারিক বিষয়ী দৃষ্টির ভালো–মন্দ বোধই তাঁদের হয়ে গেছিল লুগু! সুতরাং কোনো বাধাই তাঁদের পথ-রোধ করতে পারেনি, ফেরেনি তাঁরা, অকূলের আহ্বান যার অন্তরে এসে পোঁছেছে, সেই সমুদ্রগামিনী উন্মাদিনী নদীকে বাঁধতে পারে কোন্ কূলের বন্ধন? ১০-২৯-৮

অন্তৰ্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোহলব্ধবিনিৰ্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুমীলিতলোচনাঃ॥ ১০-২৯-৯

কোনো কোনো গোপী সেই সময় গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছিলেন, তাঁরা বহির্গমনের পথ পাননি। তখন তাঁরা চক্ষু মুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় তনায় হয়ে তাঁর ধ্যান করতে লাগলেন। ১০-২৯-৯

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলা॥ ১০-২৯-১০

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহের সুতীব্র দহনে তাঁদের যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা-ভোগ হয়েছিল, তার দ্বারা তাঁদের যা কিছু অশুভ কর্ম-ফল ছিল, সে সবই ভস্মীভূত হয়ে গোল। এরপর গভীর ধ্যানে তাঁরা হৃদয়ে ভগবানকে লাভ করে ভাব-তনুতে তাঁকে নিবিড় আগ্রেষে আবদ্ধ করলেন। তখন তাঁদের যে পরম সুখানুভূতি, যে অসীম শান্তিলাভ ঘটল, তার দ্বারা তাঁদের সঞ্চিত যত শুভ ফলও ক্ষয় হয়ে গোল, অর্থাৎ তাঁদের সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ কর্মফলই নিঃশেষে ধ্বংস হল। ১০-২৯-১০

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০-২৯-১১ এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের উপপতি বুদ্ধিতেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গুণত্রয়ের বিকাররূপ প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা যে-কোনো দৃষ্টিতেই দেখে থাকুন না কেন, তত্ত্বত তো তিনি স্বয়ং পরমাত্মাই। পরম পুরুষের সঙ্গে ভাবসিম্মিলনের ফলে গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে শ্রীভগবানের লীলায় সম্মিলিত হওয়ার যোগ্য দিব্য অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করে কৃষ্ণচরণমূলে উপস্থিত হলেন এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণ। ১০-২৯-১১

#### রাজোবাচ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম॥ ১০-২৯-১২

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণকে তো এই গোপীগণ পরম প্রিয়তম বলেই জানতেন, তাঁকে ব্রহ্ম বলে তো তাঁরা ধারণা করেননি। তাঁদের দৃষ্টি তো মনে হয় প্রাকৃত গুণময় বিষয়েই আবদ্ধ। এই অবস্থায় তাঁদের ক্ষেত্রে গুণপ্রবাহরূপ এই সংসারের নিবৃত্তি কী করে হওয়া সম্ভব? ১০-২৯-১২

#### শ্রীশুক উবাচ

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১০-২৯-১৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে, চেদিরাজ শিশুপাল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেও নিজের প্রাকৃত শরীর ত্যাগ করে অপ্রাকৃত দেহে তাঁর পার্ষদ-পদ লাভ করেছিল। সেক্ষেত্রে যিনি প্রকৃতি এবং তার গুণসমূহের তথা সর্বেন্দ্রিয়ের অতীত, সেই শ্রীভগবানের যাঁরা প্রিয়া এবং তাঁর প্রতি প্রেমে যাঁরা একনিষ্ঠ, অনন্যচিত্তা, সেই গোপীগণ তাঁকে লাভ করলেন, এতে বিশ্বয়ের কী আছে? ১০-২৯-১৩

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।

অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাতানঃ॥ ১০-২৯-১৪

মহারাজ! ভগবান বস্তুত প্রকৃতিসম্বন্ধী বৃদ্ধি-বিনাশ, প্রমাণ-প্রমেয় এবং গুণ-গুণী –এইসকল ভাব বা সম্বন্ধাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্বথাই এসবের অতীত। অপরপক্ষে তিনিই আবার অচিন্ত্য অনন্ত অপ্রাকৃত পরমকল্যাণ গুণসমূহের একমাত্র আশ্রয়। এই যে তিনি নিজেকে এবং নিজের লীলা প্রকট করেছেন, তা কেবলমাত্র এইজন্য যে তার দ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে, মানুষ তার মুক্তির পথের সন্ধান পাবে। ১০-২৯-১৪

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহ্রদমেব চ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০-২৯-১৫

শুধু তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার, তা যে-কোনো ভাবকে আশ্রয় করেই হোক। হতে পারে তা কাম কিংবা ক্রোধ, ভয় অথবা স্নেহ, ঐক্য কিংবা সৌহার্দ্য অথবা যা-কিছু। যে-কোনো ভাবকে ধরে, যে-কোনো উপায়ে নিজ বৃত্তিসমূহ নিত্য-নিরন্তর তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকলেই হল, ভগবানের সঙ্গেই তো সংযোগ হয়ে যাচ্ছে! ফলে বৃত্তিগুলি ভগবন্মুখী হয়ে যাচ্ছে আর সেই জীবও ভগবানের সঙ্গে তন্ময়তা লাভ করছে। ১০-২৯-১৫

> ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্ বিমুচ্যতে॥ ১০-২৯-১৬

পরীক্ষিৎ! তুমি পরম ভাগবত, ভগবত্তত্ত্বের রহস্য সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ নও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এ ধরনের সংশয় তোমার মনে উদিত হওয়া উচিত নয়। সেই জন্মরহিত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এসব কি কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার? সার কথা শোনো—তাঁর সংকল্পমাত্রে, ক্রসংকেতমাত্রে চরাচর সমগ্র জগতের মুক্তি ঘটতে পারে। ১০-২৯-১৬

#### তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ। অবদদ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন॥ ১০-২৯-১৭

যাইহোক, এদিকে ভগবান দেখলেন ব্রজভূমির মূর্তিমতী মাধুর্যরূপা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তখন তিনি অপূর্ব বাণী-কৌশলে তাঁদের বিমোহিত করে বলতে লাগলেন। তাঁর মতো বক্তা সর্বলোকে আর কেই বা আছে, স্বয়ং বাগ্দেবীই তো তাঁর বশীভূতা! ১০-২৯-১৭

### শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রুতাগমনকারণম্॥ ১০-২৯-১৮

শ্রীভগবান বললেন–হে মহাভাগ্যবতী গোপাঙ্গনাগণ! স্বাগত তোমাদের! বলো, তোমাদের কোন্ প্রিয় কাজ করে তোমাদের প্রসন্ন করতে পারি? ব্রজের সর্বপ্রকার কুশল তো? এই সময়ে তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কী, তা আমাকে বলো। ১০-২৯-১৮

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১০-২৯-১৯

এখন রাত্রিকাল, এমনিতেই ভয়ের সময়, তাছাড়া হিংস্র জন্তুরাও এখন নি\*চয়ই চারিদিকে বিচরণ করছে। সুতরাং হে সুন্দরীগণ, তোমাদের পক্ষে এখানে অবস্থান করা একেবারেই উচিত হবে না, তোমরা দ্রুত ব্রজে ফিরে যাও। ১০-২৯-১৯

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়\*চ বঃ।

বিচিম্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃত্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ১০-২৯-২০

তাছাড়া এরকম সময়ে তোমাদের গৃহে না দেখতে পেয়ে তোমাদের মাতা-পিতা, পতি-পুত্র, ভ্রাতা-বন্ধু প্রভৃতি স্বজনগণ নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজ করছেন, তাঁদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে রেখো না। ১০-২৯-২০

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।

যমুনানিললীলৈজত্তরূপল্লবশোভিতম্॥ ১০-২৯-২১

অবশ্য আজ রাত্রে এই বনের শোভা অপূর্ব এবং দর্শনীয় হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অসংখ্য ফুল ফুটেছে গাছে-গাছে, লতায়-লতায়, সুগন্ধে ভরে আছে চারিদিক। তার ওপর আজ পূর্ণিমার রাত্রি, পূর্ণমণ্ডলে চন্দ্রদেবের কোমল কিরণে ভেসে যাছে বনভূমি, নিজের হাতে যেন তিনি রঞ্জিত করেছেন একে। যমুনার জল স্পর্শ করে বয়ে আসছে ধীর-সমীর, কাঁপাছে জ্যোৎস্নাবিধৌত তরুরাজির পল্লবণ্ডলিকে। এই অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সত্যিই যেন আশ মেটে না, ফিরতে চায় না চোখ। তবু বলি, প্রকৃতির এই মোহন শোভার সাক্ষী তো হলে তোমরা, দেখা তো হল সব। ১০-২৯-২১

তদ্ যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রষধ্বং পতীন্ সতীঃ।

ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥ ১০-২৯-২২

এবার তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, আর দেরি কোরো না, তোমরা কুলবতী সতী সাধ্বী রমণী, গৃহে গিয়ে পতি-সেবা করো। তোমাদের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তোমাদের গৃহের শিশুরা কান্নাকাটি এবং গোবৎসেরাও ডাকাডাকি করছে, তোমরা গিয়ে সম্মুখে গিয়ে তাঁদের দুধ পান করাও, গাভীদের দোহন করো। ১০-২৯-২২

অথবা মদভিম্নেহাদ ভবত্যো যন্ত্রিতশয়াঃ।

আগতা হ্যপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ১০-২৯-২৩

অথবা আমার প্রতি গভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়েই যদি তোমরা এখানে এসে থাকো, তাহলেও অনুচিত কিছু হয়নি, তা ঠিকই হয়েছে; কারণ সব প্রাণীই, এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত আমাকে ভালোবাসে, আমাকে দেখলে আনন্দিত হয়। ১০-২৯-২৩

#### ভর্তুঃ শুক্রষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥ ১০-২৯-২৪

কল্যাণী গোপীগণ! স্বামী এবং তাঁর আত্মীয়দের আন্তরিকভাবে অকপটে সেবা এবং সন্তানদের পালনপোষণ করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম। ১০-২৯-২৪

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা। পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ১০-২৯-২৫

যে নারীগণ উত্তম লোকপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তাঁদের পক্ষে স্বামী মহাপাতকী না হলে কোনো অবস্থাতেই তাঁকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তা তিনি দুঃশীল, ভাগ্যহীন, বৃদ্ধ, মূর্খ, রোগী বা দরিদ্র—যেমনই হোন না কেন। ১০-২৯-২৫

অস্বর্গ্যমযশস্যং চ ফল্প কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ১০-২৯-২৬

কুলস্ত্রীর পক্ষে উপপতি সেবা সর্বপ্রকারেই নিন্দনীয় আচরণ। এর ফলে তার যেমন পারলৌকিক ক্ষতি হয়, স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনই ইহলোকেও চরম অপযশ লাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া এই কুকর্মের দ্বারা লভ্য সুখও একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তুচ্ছ, অথচ তার জন্য বহুবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয়। উপরম্ভ জীবৎকালে সামাজিক নিগ্রহের এবং জীবনান্তে নরকাদির সম্ভাবনা হেতু এটি সর্বথা ভয়জনকও বটে। ১০-২৯-২৬

শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানানায়ি ভাবোহনুকীর্তনাৎ।

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ১০-২৯-২৭

আরও বিশেষ কথা এই যে, আমার দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যানের দ্বারা আমার প্রতি যে অনুরাগ-ভক্তি জন্মায়, আমার সান্নিধ্যে তা হয় না। সুতরাং তোমরা এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও। ১০-২৯-২৭

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।

বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥ ১০-২৯-২৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান গোবিন্দের এই মর্মভেদী অপ্রিয় বচন শুনে গোপীদের বিষাদের আর সীমা রইল না। তাঁরা যে সংকল্প করেছিলেন, যে আশা নিয়ে এসেছিলেন, সবই এক মুহূর্তে যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন তাঁরা কী করবেন, কী বলবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, অকূল অগাধ চিন্তার সাগরে অসহায়ের মতো তাঁরা হাবুড়ুবু খেতে লাগলেন। ১০-২৯-২৮

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।

অস্ত্রৈরুপাত্তমষিভিঃ কুচকুষ্কুমানি তস্কুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তৃষ্ণীম্॥ ১০-২৯-২৯

গভীর শোকে দীর্ঘ-উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছিল তাঁদের, আর তারই তাপে তাঁদের বিম্বাধর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। মুখ নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটছিলেন তাঁরা। চোখের কাজল-মিশ্রিত অশ্রুজল অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছিল তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুষ্কুমরাগ। প্রবল দুঃখে মুখের ভাষা হারিয়ে যাওয়ায় তাঁরা নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। ১০-২৯-২৯

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।

নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎসংরম্ভগদ্গদগিরোহব্রুবতানুরক্তাঃ॥ ১০-২৯-৩০

যাঁর জন্য তাঁরা জীবনের সব সুখের আশা, সব কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে এসেছেন, সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ থেকে এমন নিষ্ঠুর কথা শুনতে হবে, তা তো তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই এখন বুক-ফাটা দুঃখের নিঃশব্দ ক্রন্দনই তাঁদের সম্বল, চোখের জলে তাই দৃষ্টি রুদ্ধ। তবু এতো সবের পরেও শেষ চেষ্টা হিসাবেও তো তাঁদের কিছু বলতেই হবে, কারণ ফিরে যাওয়ার জন্য তো তাঁরা আসেননি, সে পথ

স্বেচ্ছায়ই রুদ্ধ করে এসেছেন তাঁরা। সুতরাং চোখের জল মোছেন সেই শ্যাম-অনুরাগিনীরা, মুখের কথা বেধে যায় প্রণয়-কোপের আবেশে, গদগদস্বরে বলতে থাকেন তাঁরা। ১০-২৯-৩০

## গোপ্য উচুঃ

মৈবং বিভোহহঁতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্। ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাম্মান্ দেবো যথাহহদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥ ১০-২৯-৩১

গোপীগণ বললেন—ওগো বিভু, ওগো সর্বব্যাপী, নিখিলজীবের অন্তরবাসী ভগবান! আমাদের হৃদয় সংবাদ তো তোমার কাছে অজানা নেই। এমন হৃদয়হীনের মতো নিষ্ঠুর কথা তাই তোমার মুখে অন্তত সাজে না। আমরা যে, সব ছেড়ে, সর্ব বিষয় বিসর্জন দিয়ে তোমার চরণমূলে শরণ নিয়েছি, ভালোবেসে বরণ করেছি তোমার শ্রীপদপঙ্কজসেবার ব্রত। তবু এ-ও জানি যে, তোমার ওপর আমাদের কোনো দাবিই চলবে না, তুমি যে সর্বসাধন দুর্লভ, স্বতন্ত্র, কোনো বাঁধনেই বাঁধা যায় না তোমাকে! কেবল তোমার অকারণ কৃপাই ভরসা আমাদের, নিজে থেকে তুমি আমাদের গ্রহণ করো—যেমন আদিপুরুষ ভগবান নিজ কৃপা প্রকাশ করে মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের ছেড়ো না তুমি, রাখো এই প্রার্থনা! ১০-২৯-৩১

যৎপত্যপত্যসূহদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা তুয়োক্তম্। অস্ত্রেবমেতদুপদেশপদে তৃয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ১০-২৯-৩২

প্রিয়তম শ্যামসুন্দর! সব ধর্মের সব রহস্যই তুমি জানো। তুমি যে বলেছ, পতিপুত্র-আত্মীয়স্বজনদের সেবা-যত্ন করাই নারীগণের স্বধর্ম — একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তবে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, সব ধর্মোপদেশের অন্তিম লক্ষ্য তো তুমিই, শাস্ত্রাদির উপদেশনির্দেশ পালনের সার্থকতা তো এই যে, তার দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায়। সুতরাং আমাদের যে 'স্ত্রীলোকের স্বধর্ম' অনুসরণের কথা তুমি বলেছ তার দ্বারাই বা আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাকে পেতাম? ধর্মপালনের উদ্দিষ্ট বস্তু তো ভগবান অর্থাৎ তুমিই, কাজেই তোমার উপদেশের ফল আমাদের ক্ষেত্রে ফলেই গেছে, তোমার কাছেই এসেছি আমরা। আর আত্মীয়স্বজন-বন্ধু প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালনও তোমাতেই এসে পরিসমাপ্ত হয়, কারণ সকল প্রাণীর আত্মাই যে তুমি – তাদের বন্ধুই বলি, আত্মীয়ই বলি, সবই তো তুমি। সকল আপন হতে আপন সেই পরম প্রিয়, যাঁর প্রেমের প্রতিফলনে অন্য সকল প্রিয় বস্তুর প্রিয়তার অনুভব! ১০-২৯-৩২

কুর্বন্তি হি তৃয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদেঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা আশাং ভূতাং তৃয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ ১০-২৯-৩৩

আর সেইজন্যই যাঁরা শাস্ত্রের তথা সাধনপথের রহস্য জানেন, সেই মহাপুরুষগণ নিত্যপ্রিয় আপন আত্মস্বরূপ তোমাকেই নিবেদন করেন হৃদয়ের সকল প্রীতি, সকল অনুরাগ। ওগো চির-আনন্দময় নিত্যকালের প্রেমিক, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর যা কিছু, হোক সে পতি, পুত্র বা অন্য যে কেউ, শেষ পর্যন্ত তো দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেয় না, কী হবে আমাদের সে-সবে? আমাদের প্রয়োজন একমাত্র তোমার প্রসন্মতা; তাই তো প্রার্থনা করছি তোমার কাছে, হে পরমেশ্বর, প্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। তোমাকে ঘিরে, তোমাকে নিয়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে মনের নিভৃতে লালন করেছি কত আশা, ওগো কমলনয়ন! আজ নির্মমভাবে সেই আশালতাটি ছিন্ন করে দিও না, কৃপা করো। ১০-২৯-৩৩

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যিন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা॥ ১০-২৯-৩৪

এতদিন তো আমাদের চিত্ত গৃহসংসারেই নিবিষ্ট ছিল আর সেইজন্যই আমাদের হাতও গৃহকর্মেই রত থাকত। কিন্তু তুমি যে কেমন করে বিনা আয়াসেই আমাদের চিত্ত হরণ করে নিলে জানি না, তার ফলে আমাদের পৃথিবী গেল পালটে। এখন আমরা যে জেনেছি আমাদের মন কেড়ে নেওয়া তুমিই যথার্থ সুখ-স্বরূপ, কাজেই সেই তোমাকে ছেড়ে, তোমার চরণমূলের আশ্রয় ছেড়ে কোনো খেলাঘরের ঠুনকো সুখের লোভে এক পাও যেতে প্রস্তুত নয় আমাদের পদযুগল, মোটেই আর চলছে না তারা। এখন আমরা ব্রজে ফিরে যাই কী করে? আর যদিই বা কোনোক্রমে যেতে পারি, তবু সেখানে গিয়ে করবই বা কী? ১০-২৯-৩৪

#### সিঞ্চাঙ্গ নস্তৃদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহচ্ছয়াগ্নিম্।

নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ১০-২৯-৩৫ ওগো চিরমধুর প্রাণসখা! তোমার মধু-হাসি, তোমার প্রেমন্লিগ্ধ দৃষ্টিপাত, তোমার মোহন সংগীত, সবই তো অনন্ত মাধুর্যের খিন। আর এই সবই আমাদের হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে তোমার প্রতি এক অনির্বচনীয় ভালোবাসার, সৃষ্টি করেছে দুর্নিবার মিলনাকাঙ্কা, যা আগুন হয়ে পোড়াচ্ছে আমাদের। এ আগুন নিভিয়ে দাও তুমি, তোমার অধরসুধারসধারায় শান্ত হোক আমাদের এই দহন-জ্বালা। আর তা না হলে এই আগুনের সঙ্গে তোমার বিরহব্যথার আগুন যুক্ত হয়ে দ্বিগুণ তেজে প্রদীপ্ত হোক, তাতে আমাদের দেহ সমর্পণ করে আমরা ধ্যানযোগে তোমার চরণাশ্রয়ে চলে যাই। ১০-২৯-৩৫

যহ্যমুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং কুচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।

অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ স্থাতুং তুয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ১০-২৯-৩৬

আমরা তো জানি তোমার চরণতল স্পর্শের সৌভাগ্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও একান্ত ঈপ্সিত, ক্ষনকালের জন্যও তা লাভ করলে তিনি পরমোৎসব মনে করেন। অথচ, ওগো কমলনয়ন, অবোধ সরল অরণ্যজনের প্রতি তোমার কী যে এক দুর্বোধ্য পক্ষপাতিত্ব, লক্ষ্মী-দুর্লভ তোমার চরণ এই বৃন্দারণ্যের ধূলিপথ ইতস্তত বিচরণ করে, সেই অকারণ-করুণারই ফলশ্রুতিরূপে কোনো এক শুভক্ষণে আমরাও যে লাভ করেছি সেই অমলকোমল চরণকিশলয়ের স্পর্শ! আর সেই মুহূর্ত থেকে, সেই যে তোমার প্রসাদরসে আমাদের জীবন অভিষক্ত হয়েছে, তুমি নিয়েছো আমাদের, এই সংসারের ধূলিমলিনতা থেকে মুক্ত করে, পবিত্র করে 'তোমার' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছো, ওগো প্রিয়তম! সেই থেকে আর অন্য কারো সংসর্গ আমরা সহ্যই করতে পারি না, তুমি ছাড়া সব কিছুই এখন আমাদের কাছে অরুচিকর, নীরস, বিস্বাদ! ১০-২৯-৩৬

শ্রীর্যৎপদামুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্। যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেহন্যসুরপ্রয়াসস্তদ্দ্ বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ১০-২৯-৩৭

আমরা না হয় সামান্য অরণ্যবাসিনী, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীদেবী যার ক্ষণিক কৃপাকটাক্ষপাতের আশায় মহৈশ্বর্যশালী দেবতারা পর্যপ্ত তপস্যাচরণ প্রভৃতি কত রকমের প্রয়াস করে থাকেন, তিনি স্বয়ং তোমার বক্ষঃস্থলের অসপত্ন অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও সপত্নী তুলসীর সঙ্গে তোমার ভক্তপার্ষদবৃন্দ সেবিত ওই কমলচরণের রেণু কামনা করেন। আমরাও তো সেই একই আশায় বুক বেঁধেছি, শরণ নিয়েছি তোমার চরণধুলায় ধূসর হব বলে। ১০-২৯-৩৭

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তে২ঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিস্জ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ। ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ১০-২৯-৩৮

ওগো দুঃখহারী! শরণাগতের দুঃখমোচনই তো তোমার স্বভাব, এবার তবে আমাদের প্রতিও প্রসন্ন হও। নিজেদের গৃহ-বসতি সব ছেড়ে তোমাকেই ভজনা করব, তোমার সেবাতেই নিজেদের উৎসর্গ করব—এই আশা নিয়ে এসেছি তোমার পদমূলে, এখন আর ফিরিয়ে দিও না আমাদের। পুরুষভূষণ, পুরুষোত্তম! কীভাবে যে আকর্ষণ করো তুমি আমাদের, তোমার ওই অপরূপ হাসি-মাখা চাহনি পাগল করে দেয় আমাদের; তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাজ্জা আমাদের দগ্ধ করছে আগুনের মতো—এর থেকে রক্ষা করো তুমি আমাদের তোমার দাসী করো, তোমাকে সেবার অধিকার দিয়ে। ১০-২৯-৩৮

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।

দত্তাভয়ং চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০-২৯-৩৯

সত্যি কথা বলতে কি, তোমার গুণ-গরিমা, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন বা অবকাশও আমাদের হয়নি; শুধু অনিমেষ নয়নে তোমার ওই অপরূপ রূপমাধুরী পান করে কুটিল কেশদামে পরিবৃত তোমার ওই মধুর মুখ, কানের কুণ্ডলের দীপ্তিতে শোভমান কমনীয় কপোল, সুধামাখা অধরোষ্ঠ, বঙ্কিম নয়নের সহাস্য দৃষ্টি, শরণাপন্নকে অভয়দানকারী বাহুযুগল, লক্ষ্মীর নিত্য বিলাসভূমি তোমার বিস্তৃত বক্ষপট, এই সব দেখেই আমরা বিকিয়ে গেছি তোমার পায়ে চিরকালের মতো, তোমার দাসী হয়ে গেছি আমরা। ১০-২৯-৩৯

#### কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতা২২র্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন॥ ১০-২৯-৪০

ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে কোন্ অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ এনে দাও যে তুমি, বাঁশিতে তোমার কী তান বাজে, কোন্ স্বর, কোন্ অলৌকিক সুরের মূর্ছনা, শ্রবণপথে প্রবেশ করে যা মুনির মানসকেও করে তোলে চঞ্চল? সেই বিশ্ববিমোহন গীতধারাম্তের আকর্ষণে আর তোমার এই রূপ, যার একটি কণা ক্ষরিত হয়ে তিন ভুবনের সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্যের জন্ম দিয়েছে, যা দেখে মানুষ তো কোন্ ছার, গোবৃন্দ থেকে শুরু করে সকল পশু, পাখি, এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত পুলকিতরোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্থুল দর্শনেন্দ্রিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে। লৌকিক ধর্মের তথাকথিত সাধু আচারের পথ থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে পারে এমন কেউ আছে কি, কোনো স্ত্রী, কোনো পুরুষ? লোকাতীতের আহ্বান যার কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে বাঁধবে কোন লোকাচার? ১০-২৯-৪০

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোহভিজাতো দেবো যথাহহদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা। তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্॥ ১০-২৯-৪১

আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যেমন ভগবান আদিপুরুষ নারায়ণ সুরলোকের রক্ষাকর্তা, তেমনই তুমিও এই ব্রজভূমির সকল ভয়, সকল দুঃখ হরণের জন্যই জন্ম নিয়েছ। আর আমরা এ বিষয়েও অজস্র প্রমাণ পেয়েছি যে, বিশেষ করে দীন-দুঃখী, অসহায়ের প্রতি তোমার অসীম কৃপা। ওগো আর্তবান্ধব! আমরাও যে একান্ত কাতর, নিতান্ত অশরণ। তোমার ওই মঙ্গলময় করকমলের অভয় স্পর্শ দাও আমাদের শিরে, আমাদের তপ্ত বক্ষে, তোমার এই দাসীদের হৃদয়জালা শান্ত হোক। ১০-২৯-৪১

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ॥ ১০-২৯-৪২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! গোপাঙ্গনাদের এই ব্যথিত, ব্যাকুল, আর্তিভরা নিবেদন শ্রীভগবানের হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক ঘটাল। তিনি তো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আত্মারাম—আপনাতে আপনি আনন্দমগ্ন, তাঁর সুখ বা আনন্দ কোনো বাহ্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়, তথাপি তিনি তখন সদয় হাসিতে নিজের অনুমোদন জ্ঞাপন করে তাঁদের অভীপ্সিত আনন্দ দানে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-২৯-৪২

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।

উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥ ১০-২৯-৪৩

তখন তিনি নিজের সমস্ত আচরণ-ভাবভঙ্গী গোপীদের ইচ্ছার অনুকূল করে দিলেন, অর্থাৎ গোপীগণ তাঁকে যেভাবে পেতে চাইছিলেন, তাঁর কাছ থেকে যে ব্যবহার আকাঙ্কা করছিলেন, ভগবান সেই মতোই আচরণ করতে লাগলেন, যদিও তাঁর অখণ্ড একরসস্বরূপতার এতে কোনো হানি হল না, তিনি 'অচ্যুত'ই রইলেন। প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত তাঁর মুখে কুন্দকলি-সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি দীপ্তি বিস্তার করছিল, গোপীরা তাঁদের নয়নানন্দস্বরূপ তাঁকে প্রাণভরে দেখছিলেন, তাঁর স্নিগ্ধ কটাক্ষপাতে তাঁদের প্রতিও ভগবানের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল –এই অন্যোন্যনিষ্ঠ প্রীতিরসের অনুভবে গোপীদের মুখকমলগুলি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। চারপাশে তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি তখন তারকারাজি পরিবৃত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ১০-২৯-৪৩

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।

মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরনাণ্ডয়ন্ বনম্॥ ১০-২৯-৪৪

শত শত গোপবনিতাদের মধ্যে ভগবান তখন যূথপতিরূপে বিরাজ করছিলেন, গোপাঙ্গনারা সুস্বরে তাঁর কীর্তিগাথা গান করছিলেন, আবার তিনিও গানের মাধ্যমে তাঁদের প্রেমমাহাত্ম খ্যাপন করছিলেন। গলায় বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে এই ভাবে গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বনভূমির শোভা বর্ধন করে বিচরণ করতে লাগলেন। ১০-২৯-৪৪

#### নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্। রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা॥ ১০-২৯-৪৫

ক্রমে তারা যমুনার হিমশীতলবালুকাযুক্ত তটভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে নদীর তরঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে আসছিল সুখস্পর্শ-বায়ু, রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদফুলের সুগন্ধে তা ছিল আমোদিত, সেই বায়ু-সেবনে প্রীত ভগবান গোপীগণের সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। ১০-২৯-৪৫

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ।

ক্ষ্ণ্যোবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তস্তয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ১০-২৯-৪৬

ভগবান এই সময়ে গোপললনাদের দিব্যোজ্জ্বল প্রেমরস উদ্বোধিত করার জন্য সব রকমে প্রয়াসী হলেন। কখনো হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে, কখনো তাঁদের শরীরের বিশেষ-ভাবে স্পর্শসচেতন স্থানসমূহ যথা—বাহু, ললাট-কপোলাদিলগু চূর্ণকেশ, উরু, নীবিবন্ধনস্থান, বক্ষোদেশ প্রভৃতি চৈতন্যকেন্দ্র-গুলিতে নিজ কর সঞ্চালন এবং সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে মৃদু নখাগ্রসম্পাতের মাধ্যমে নিজ চিনায় স্পর্শ সঞ্চারিত করে তাঁদের তনুসমূহের ভাগবতী সন্তার পূর্ণ উন্মেষ সম্পাদন তথা লীলা-ভঙ্গিমাময় দৃষ্টিপাত এবং অলোক-সুন্দর হাসির প্রেরণায় সেই ব্রজসুন্দরীদের অপ্রাকৃত অনঙ্গচেতনার উন্মুখীকরণ ঘটিয়ে তাঁদের পরমানন্দময় মিলনসুধা আস্বাদন করালেন। ১০-২৯-৪৬

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি॥ ১০-২৯-৪৭

পরমৌদার্যময় সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এইরূপ সমাদর লাভ করে সেই গোপীগণ নিজেদের সংসারের সকল স্ত্রীলোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে লাগলেন। তাঁদের মনে কিঞ্চিৎ মান-গর্বের উদয় হল। ১০-২৯-৪৭

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০-২৯-৪৮

ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই ব্রজরমণীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে গর্ববোধ করছেন এবং (কেউবা) মানবতীও হয়েছেন, তখন সেই গর্ব প্রশমনের জন্য এবং মানভঞ্জন করে প্রসন্মতা বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি সেইখানেই অন্তর্ধান করলেন। ১০-২৯-৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ভগবতো রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

## ত্রিংশ অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের দশা

#### শ্রীশুক উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥ ১০-৩০-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান এইভাবে সহসা অন্তর্হিত হলে ব্রজাঙ্গনারা, যূথপতি গজরাজকে হারিয়ে হস্তিনীদের যে দশা হয়, সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা বিরহজালায় দগ্ধ হতে লাগলেন। ১০-৩০-১

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।

আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃগুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০-৩০-২

শ্রীকৃষ্ণের চারু-ললিত গতিভঙ্গী, প্রেমমধুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, মনোহর আলাপ, বিভিন্ন প্রকারের লীলা-বিহার, —এই সবই তাঁদের চিত্ত হরণ করেছিল। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে সেই প্রেমোন্মত্তা গোপীগণ নিজেরা শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে লাগলেন। ১০-৩০-২

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।

অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ১০-৩০-৩

সেই কৃষ্ণপ্রিয়াদের হাঁটা-চলা, হাসি, চাহনি প্রভৃতিতে তাঁদের প্রিয়তমের সেইসমস্ত আচরণই প্রতিফলিত হতে লাগল, তাঁদের মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণের আবেশ ঘটল। তাঁরা নিজেদের পরিচয় সর্বথা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হয়ে গোলেন এবং তাঁর লীলা-বিলাসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে 'আমিই সেই কৃষ্ণ'—এইরকম বলতে লাগলেন। ১০-৩০-৩

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনম্।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বস্পতীন্॥ ১০-৩০-৪

তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন এবং উন্মন্তের মতো বন থেকে বনে, কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরীক্ষিং! শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁদের ছেড়ে দূরে কোথাও যাননি, তিনি তো জড়-চেতন সমস্ত পদার্থের ভিতরে এবং বাইরে আকাশের মতো সর্বদা অচঞ্চল ব্যাপকরূপে অবস্থিতই আছেন। সুতরাং তিনি সেখানেই ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁকে না দেখতে পেয়ে গোপীরা বনস্পতিসহ বিভিন্ন উদ্ভিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ১০-৩০-৪

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বখ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।

নন্দসূনুৰ্গতো হৃত্বা প্ৰেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ১০-৩০-৫

হে অশ্বখ! হে প্লক্ষ! হে বট! তোমরা কি দেখেছ সেই নন্দদুলালকে, যিনি ভালোবাসা-ভরা হাসি আর দৃষ্টিপাতে আমাদের মন হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন? ১০-৩০-৫

কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।

রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ॥ ১০-৩০-৬

কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুরাগ, চম্পক! শ্রীবলরামের সেই ছোট ভাই –যিনি সামান্য স্মিতহাসিতেই মানিনীদের মান-গর্ব চূর্ণ করে দেন–তিনি এদিকে এসেছিলেন কি? ১০-৩০-৬

### কচ্চিতুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তে২তিপ্রিয়ো২চ্যুতঃ॥ ১০-৩০-৭

তুলসী! কল্যাণময়ী বোন আমাদের! সকলের কল্যাণ সাধনই তোমার ব্রত, আর শ্রীগোবিন্দের চরণেই তোমার পরম প্রেম, নিত্য আশ্রয়। তিনিও তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাই তো ভ্রমরে আকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমার মালা তিনি খুলে ফেলেন না, সর্বদাই পরে থাকেন। তোমার সেই পরম প্রিয় শ্যামসুন্দরকে দেখেছ কি তুমি? ১০-৩০-৭

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যৃথিকে। প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ১০-৩০-৮

প্রিয় মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথী! তোমরা কি দেখেছ আমাদের প্রিয়তম মাধবকে? নিজের কোমল করস্পর্শে তোমাদের আনন্দিত করে এইপথ দিয়ে গেছেন কি তিনি? ১০-৩০-৮

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলামকদম্বনীপাঃ।

যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসম্ভ কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ১০-৩০-৯

হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং যমুনার উপকূলবর্তী অন্যান্য তরুগণ! পরোপকারেই নিবেদিত তোমাদের জীবন। শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে আমাদের জীবন শূন্য হয়ে গেছে, আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। দরা করে বলে দাও আমাদের, কোন্ পথে গেছেন কৃষ্ণ, কোন্ পথে গেলে তাঁকে পাব আমরা? ১০-৩০-৯

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি। অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥ ১০-৩০-১০

আহা পৃথিবী! তুমি কী তপস্যা করেছিলে যার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্পর্শের আনন্দে তোমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে –যে রোমাঞ্চ তৃণাঙ্কুরের রূপ ধরে তোমার দেহকে শোভান্বিত করছে? তোমার এই পুলকোল্লাস বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের কারণেই সঞ্জাত হয়েছে, না কি যখন তিনি বামন অবতারে একটি পদক্ষেপে তোমার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করেছিলেন, সেই স্পর্শের সুখ, অথবা বরাহ অবতারে তাঁর আলিঙ্গনের হর্ষ এখনও তোমার অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়ে রেখেছে উৎসবের রেশ? ১০-৩০-১০

অপ্যেণপত্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্ধন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুষ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ১০-৩০-১১

সখী মৃগমধু! তোমরা কি দেখেছ আমাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে, তাঁর নয়নভুলানো নয়নজুড়ানো রূপে তোমাদের চোখের পরমানন্দ-বিধান করে তিনি কি এই পথ দিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে? আহা, এখানে তাঁর গলার কুন্দ-মালার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর কান্তা গোপীদের অঙ্গ সংস্পর্শের ফলে তাঁর বক্ষের কুঙ্কুম যে মালার ফুলগুলিতে অবশ্যই অনুলিপ্ত হয়ে গেছে—এই গন্ধই আমাদের বলে দিছে যদুকুলপতি নিশ্চয়ই এদিকে এসেছিলেন। ১০-৩০-১১

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।

অস্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১০-৩০-১২

হে সন্নিহিত তরুগণ! শ্রীবলরামের অনুজ এই বীথিপথ ধরে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর একটি হাত ছিল তাঁর প্রিয়তমের কাঁধে, অপর হাতে ছিল লীলাপদা, তাঁর গলার তুলসীমালা এমনই অপূর্ব সুগন্ধ বিস্তার করছিল যে, অলিকুল মত্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করছিল। তখন তাঁকে প্রণাম জানানোর জন্য তোমরা নিশ্চয়ই অবনত হয়েছিলে। তিনি সেই প্রণতি স্বীকার করে চলতে চলতেই তোমাদের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেছিলেন তো? ১০-৩০-১২

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ। নূনং তৎ করজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১০-৩০-১৩ সখীরা, শোন। এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করো। এরা নিজেদের আশ্রয়-তরুর-শাখা-বাহুগুলিকে জড়িয়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এদের সর্বাঙ্গে কলিকা-উদ্গমের ছলে যে পুলক শিহরণ লক্ষ করা যাচ্ছে, তা সেই একজনের স্পর্শেই হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই তিনি এই পথে যাবার সময় এদের নখস্পর্শ দিয়ে গেছেন; সত্যি, এরাই ভাগ্যবতী! ১০-৩০-১৩

ইত্যুনাত্ত্রচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাত্রাঃ।

লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০-৩০-১৪

পরীক্ষিৎ! এইভাবে সেই গোপীগণ উন্মন্তপ্রায় হয়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপের মতো কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভব-অসম্ভব সব স্থানেই খুঁজে খুঁজে কাতর হয়ে পড়লেন। এখন তাঁদের মধ্যে শ্রীভগবানের আবেশ গাঢ়তর হয়ে ওঠায় তাঁরা ভগবন্ময় হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। ১০-৩০-১৪

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।

তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহঞ্ছকটায়তীম্॥ ১০-৩০-১৫

তাঁদের মধ্যে কেউ পূতনার মতো আচরণে প্রবৃত্ত হলেন এবং অপর কেউ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তাঁর স্তন্য পান করতে লাগলেন। কেউ বা শকট হলেন, অপর একজন শিশু কৃষ্ণের মতো তাঁর নীচে শয়ন করে সরোদনে তাঁকে পদাঘাত করতে লাগলেন। ১০-৩০-১৫

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।

রিঙ্গয়ামাস কাপ্যজ্ঞী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ॥ ১০-৩০-১৬

কোনো গোপী বালক কৃষ্ণের ভাব ধারণ করলে অপর একজন তৃণাবর্ত দৈত্যরূপিণী হয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। অপর কোনো সখী শিশু কৃষ্ণের হামাগুড়ি দিয়ে চলার অনুকরণে দুই জানু মাটিতে ঘষে ঘষে নূপুরের ধ্বনি তুলে চলতে লাগলেন। ১০-৩০-১৬

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্য\*চ কা\*চন।

বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্॥ ১০-৩০-১৭

এক গোপী কৃষ্ণ হলেন, তো আরেকজন হলেন বলরাম, তাঁদের ঘিরে অন্যান্য সখীরা গোপবালকের ভূমিকা অভিনয় করতে লাগলেন। আবার অন্য কেউ হলেন বৎসাসুর, কেউবা বকাসুর—অপর দুজন কৃষ্ণরূপিনী হয়ে একজন সেই বৎস এবং অপরজন বককে বধ করার লীলা করতে লাগলেন। ১০-৩০-১৭

আহুয় দূরগা যদ্ধ কৃষ্ণস্তমনুকুর্বতীম্।

বেণুং কুণন্ডীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি॥ ১০-৩০-১৮

বনের মধ্যে গোধন চরানোর সময় কৃষ্ণ যেমন করতেন, সেইরকম কোনো এক গোপী যেন দূরে চলে যাওয়া গাভীদের বাঁশি বাজিয়ে ডেকে আনার ক্রীড়া করতে প্রবৃত্ত হলে অন্যেরা তাঁকে 'সাধু, সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। ১০-৩০-১৮

কস্যাংচিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।

কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥ ১০-৩০-১৯

কোনো এক গোপী শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে অপর একজনের কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন এবং সখীদের ডেকে বলতে লাগলেন – দেখো তোমরা, আমিই কৃষ্ণ! এই যে দেখছ না, আমার গতিভঙ্গী কী মনোহর! ১০-৩০-১৯

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তৎত্রাণং বিহিতং ময়া।

ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতন্ত্যন্নিদধে২ম্বরম্॥ ১০-৩০-২০

অপর এক গোপী নিজে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বলতে লাগলেন—ওহে ব্রজবাসিগণ! ঝড়-বৃষ্টির ভয় কোরো না! আমি তার থেকে তোমাদের রক্ষার উপায় করছি—এই কথা বলে তিনি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র সযত্নে উর্ধের্ব তুলে ধরলেন। ১০-৩০-২০

# আরুহ্যৈকা পদাহহক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ। দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোহহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্॥ ১০-৩০-২১

মহারাজ পরীক্ষিৎ! এক গোপী কালিয় নাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, অপর একজন শ্রীকৃষ্ণের মতো তাঁর উপরে আরোহণ করে মস্তকে পায়ের আঘাত দিয়ে বললেন—আরে দুষ্ট নাগ! চলে যা এখান থেকে! দুষ্টুদের দমন করার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি। ১০-৩০-২১

তত্রৈকোবাচ হে গোপো দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।

চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ১০-৩০-২২

এরই মধ্যে অপর এক গোপী বলে উঠলেন–ওহে গোপগণ! দেখো, বনে ভয়ংকর আগুন লেগেছে। তোমরা সত্বর নিজেদের চোখ বন্ধ করে ফেলো। তোমাদের কোনো ক্ষতি যাতে না হয়, আমি সে ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারব। ১০-৩০-২২

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উলূখলে।

ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥ ১০-৩০-২৩

এক গোপী যশোদা হলেন, অপর একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। যশোদারূপিণী ফুলের মালার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণরূপিণীকে উল্খলে বন্ধন করলে সেই সুনয়না গোপী হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ের অভিনয় করতে লাগলেন। ১০-৩০-২৩

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তর্রন্।

ব্যচক্ষত বনোদেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥ ১০-৩০-২৪

পরীক্ষিৎ! এইভাবে কৃষ্ণলীলারসে কিছুকাল মগ্ন থেকে গোপীরা পুনরায় বৃন্দাবনের তরুলতাসমূহের কাছে কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্ত হলেন। এইসময় তাঁরা বনের এক জায়গায় সেই পরমাত্মা ভগবানের শ্রীচরণচিহ্ন দেখতে পেলেন। ১০-৩০-২৪

> পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥ ১০-৩০-২৫

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, এই পদচিহ্নগুলি অবশ্যই সেই পরম উদার নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের; লারণ এগুলির মধ্যে ধ্বজ, পদা, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতির প্রতিচিহ্ন স্পষ্টই লক্ষ করা যাচ্ছে। ১০-৩০-২৫

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমম্বিচ্ছন্ত্যোহগ্রতোহবলাঃ।

বধ্বাঃ পদৈঃ সুপূক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্॥ ১০-৩০-২৬

সেই পদচিহ্ণগুলি অনুসরণ করে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ যে পথে গেছিলেন, সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন। সামান্য অগ্রসর হতেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশাপাশি কোনো এক ব্রজবধূরও পদচিহ্ন দেখতে পেলেন –এবং তা দেখে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তখন দুঃখিত চিত্তে তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন। ১০-৩০-২৬

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।

অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণােঃ করিণা যথা॥ ১০-৩০-২৭

হস্তিনী যেমন নিজের প্রণয়ী গজরাজের সঙ্গে গমন করে, তেমনভাবেই নন্দনন্দনের কাঁধে নিজের হাত রেখে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে গেছেন, কে এই মহাভাগ্যবতী, যাঁর পদচিহ্ন আমরা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি? ১০-৩০-২৭

অনয়া২২রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥ ১০-৩০-২৮

অবশ্যই ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আরাধিকা' – যেজন্য আমাদের ছেড়ে শ্রীগোবিন্দ এঁরই প্রতি প্রীতিবশে একা এঁকে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছেন। ১০-৩০-২৮

## ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্যজ্জরেণবঃ।

যান্ ব্রক্ষেশো রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্যঘনুত্তয়ে। ১০-৩০-২৯

সখীরা! যে ধূলিকণাসমূহ শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্মের স্পর্শ লাভ করে, তারাই ধন্য, তাদের ভাগ্যের তুলনা নেই। স্বয়ং ব্রহ্মা, মহাদেব এবং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত নিজেদের অশুভনাশের জন্য সেই ধূলি নিজেদের মস্তকে ধারণ করেন। ১০-৩০-২৯

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্তুটচ্চঃ পদানি যৎ।

যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তে২চ্যুতাধরম্॥ ১০-৩০-৩০

কিন্তু যাই বলিস তোরা আমাদের সকল গোপীর যাতে অধিকার, সেই শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা যিনি চুরি করে নিয়ে নির্জনে এসে একাকী ভোগ করছেন, সেই গোপললনার এই পদচিহ্নগুলি আমাদের মনে অসহনীয় ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। ১০-৩০-৩০

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।

খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-৩১

এইখানে সেই গোপীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, প্রেয়সীর সুকুমার পদতল তৃণাঙ্কুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের স্পর্শে ব্যথা পাওয়ায় প্রিয় শ্যামসুন্দর তাঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ১০-৩০-৩১

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।

গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ॥ ১০-৩০-৩২

সখীরা, এইখানে দেখ, এই যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি মাটিতে বেশি গভীর হয়ে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, তিনি কোনো ভারী বস্তু বহন করছিলেন। প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ যে সেই বধূকে নিজ স্কন্ধে বহন করার ফলেই ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তা অনুমান করা খুব দুষ্কর নয়। ১০-৩০-৩২

অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।

প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ১০-৩০-৩৩

আরও দেখ, এইখানে সেই পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়নের জন্য তাঁর প্রিয়াকে ভূমিতলে নামিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয়ার জন্য প্রণয়ী তিনি এখানে পুষ্পচয়ন করেছিলেন। উঁচু ডালের থেকে ফুল তোলার জন্য তিনি পায়ের একেবারে অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেজন্য মাটিতে তা গভীর হয়ে বসেছে এবং পুরো পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি। ১০-৩০-৩৩

কেশপ্রসাধনং তৃত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।

তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ১০-৩০-৩৪

সুদক্ষিণ নায়কের মতোই তিনি এখানে সেই কামিনীর কেশপ্রসাধন করেছিলেন। নিজের হাতে চয়ন করা ফুল প্রিয়তমার কেশে চূড়াকারে গোঁথে দেওয়ার জন্য এখানে তিনি উপবেশনও করেছিলেন। ১০-৩০-৩৪

রেমে তয়া চাতারত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ।

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্॥ ১০-৩০-৩৫

পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম—আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং পূর্ণস্বরূপ! যিনি অখণ্ড, যাঁর থেকে দ্বিতীয় কিছু নেই-ই, তাঁর মধ্যে কাম-কল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও যোগমায়ার এক অপূর্ব লীলানাট্যের কুশীলবের মতো সেই সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত সর্বেন্দ্রিয়ণ্ডণাভাস পূর্ণতম পুরুষোত্তম সেই নির্জনে আরাধিকোত্তমের সঙ্গে মিলিত হন, তাঁদের ঘিরে জেগে থাকে এক অলৌকিক রাত্রি, তার সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্যের সন্তার নিয়ে, পৃথিবীর বুকে অনুষ্ঠিত এক অপার্থিব মহোৎসবের সাক্ষী হিসাবে। পরীক্ষিং! প্রকৃতির পরপারে প্রাকৃত দৃষ্টির বিচার চলে না; তবু অচিন্তনীয় ভাবের প্রভাবও অচিন্তনীয়, তাই সেই লোকোন্তরের লীলা থেকেও লৌকিক জগতের সম্ভোগবাসনার্ত কামাধীন স্ত্রীবশ ব্যক্তির দুর্দশা তথা স্ত্রীজনের দৌরাত্ম্যের বিষয়ে সূচনা লাভ করা যেতে পারে। ১০-৩০-৩৫

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥ ১০-৩০-৩৬
সা চ মেনে তদাহহত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্।
হিত্যা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-৩৭

এইভাবে সেই গোপীগণ উন্মন্তের মতো নিজেদের বোধ-বুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলে পরস্পরকে শ্রীকৃষ্ণের নানান রকম চিহ্ন দেখাতে দেখাতে বিচরণ করতে লাগলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের বনমধ্যে পরিত্যাগ করে যে ভাগ্যবতী গোপীকাকে নির্জনে নিয়ে গেছিলেন, তাঁর তখন মনে হল—প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ তো অন্যান্য সব গোপী, যারা তাঁকে প্রাণ দিয়ে চায়, তাদের ছেড়ে একা আমারই সমাদর করছেন, আমাকেই তিনি সব চাইতে ভালোবাসেন। এই কথা ভেবে তিনি তখন নিজেকে সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন। ১০-৩০-৩৬-৩৭

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।

ন পারয়ে২হং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ১০-৩০-৩৮

নিজের সৌভাগ্য-গর্বে গর্বিতা সেই গোপাঙ্গনা তখন বনের কোনো এক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর ভগবান কেশবকে বললেন—আমি আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। ১০-৩০-৩৮

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ক্ষন্ধ আরুহ্যতামিতি। ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরস্বতপ্যত॥ ১০-৩০-৩৯

প্রিয়তমা এইরকম অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—তাই হোক, তুমি আমার কাঁধে আরোহণ করো। এই কথা শুনে সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে আরোহণ করতে উদ্যত হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। তখন সেই ভাগ্যবতীভামিনী অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। ১০-৩০-৩৯

> হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যান্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০-৩০-৪০

হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! হে মহাভুজ! কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার দীন-হীন হতভাগিনী দাসী। প্রাণসখা! ছেড়ো না আমায়, কাছে থাকো, দেখা দাও সবচেয়ে কাছে, সবচেয়ে ঘনিষ্ট হয়ে। ১০-৩০-৪০

অম্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোহবিদূরতঃ।

দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ১০-৩০-৪১

পরীক্ষিৎ! এদিকে অন্যান্য গোপীরা শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন ধরে তাঁর চলার পথ খুঁজে খুঁজে সেখানে এসে পোঁছলেন এবং কাছাকাছি আসতেই তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের সখী প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখে অচেতন হয়ে ধূলিশয়নে পড়ে আছেন। ১০-৩০-৪১

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ।

অবমানং চ দৌরাত্মাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ১০-৩০-৪২

তাঁরা সকলে তাঁর সেবা-শুশ্রাষা করে চেতনা সম্পাদন করলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে ভালোবাসা, আদর এবং সম্মান পেয়েছিলেন সে-সব কথা তাঁদের বললেন। তিনি তাঁদের আরও জানালেন যে নিজের দুর্বুদ্ধিদোষেই তিনি সেই প্রিয়-সমাদর থেকে ভ্রন্ট হয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে গেছেন সেই হৃদয়রাজ! তাঁর কথা শুনে সখীদের বিশ্বয়ের আর সীমা রইল না। ১০-৩০-৪২

# ততোহবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্ বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-৪৩

এরপর তাঁরা সকলে সেই বনভূমি যতদূর পর্যন্ত চাঁদের কিরণে আলোকিত ছিল, ততদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা দেখলেন সামনে ঘাের অন্ধকার, অরণ্য এত গভীর যে সেখানে চন্দ্রালােক প্রবেশ করতে পারেনি। তখন তাঁদের মনে হল, ভগবান সেই অন্ধকারময় বনভূমিতে প্রবেশ করে থাকলে তাঁদের দেখে হয়তাে আরও গভীরে চলে যাবেন এবং কণ্টকাদিবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পাবেন। সেইজন্য তাঁরা সেখান থেকেই ফিরে এলেন। ১০-৩০-৪৩

তন্যুনস্বাস্তদালাপাস্তদিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।

তদ্গুণানেব গায়স্ত্যো নাত্মাগারাণি সম্মরুঃ॥ ১০-৩০-৪৪

কিন্তু পরীক্ষিৎ! তাই বলে তাঁরা গৃহে ফিরে গোলেন, তা-ও নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের গৃহের কথা তাঁদের মনেই পড়ল না। তাঁদের মনে তখন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাঁদের মুখে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কিছুই উচ্চারিত হচ্ছিল না, তাঁদের শরীরও শুধু শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম অথবা তাঁর লীলানুকরণ ব্যতীত অন্য কোনো কাজেই সমর্থ ছিল না। তাঁদের আত্মাই তখন শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে গেছিল। তখন তাঁরা জগৎ-সংসার ভুলে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে মণ্ন হয়ে গেলেন। ১০-৩০-৪৪

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।

সমবেতা জণ্ডঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্ফিতাঃ॥ ১০-৩০-৪৫

ধীরে ধীরে তাঁরা পুনরায় এলেন কালিন্দী-পুলিনে, যেখানে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের মিলন ঘটেছিল। কৃষ্ণভাবনাময়ী সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সমগ্র অস্তিত্ব তখন একটি আকাজ্জায় উর্ধ্বমুখী দীপশিখার মতো জ্বলছিল – 'শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসুন।' যমুনার চন্দ্রকরোজ্জ্বল তটভূমিতে সেই বিরহিনীরা তখন সমবেতভাবে কৃষ্ণগানে রত হলেন। ১০-৩০-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

# একত্রিংশ অধ্যায়

## গোপিকা-গীত

#### গোপ্য উচুঃ

জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্ৰজঃ শ্ৰয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্রয়ি ধৃতাসবস্ত্রাং বিচিন্বতে॥ ১০-৩১-১

গোপীগণ বিরহাবেশে গান করতে লাগলেন—ওগো প্রিয়তম দয়িত আমাদের! তোমার জন্মের ফলে ব্রজভূমির মহিমা, সম্পদ, সৌন্দর্য সবই চরমে পৌঁছেছে,—সর্বলোকেই এখন তার জয়জয়কার। সৌন্দর্য মাধুর্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং এখানে সদা-সর্বদা বাস করছেন। অথচ দেখো, এই ব্রজে যারা একান্তভাবে তোমারই জন, তোমারই জন্য যারা প্রাণ ধারণ করে আছে, তারা, সেই তোমার দাসীরা তোমাকে না পেয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার অন্বেষণে! কৃপা করো, ওগো নিষ্ঠুর, দেখা দাও। ১০-৩১-১

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

সুরতনাথ তে২শুল্কদাসিকা বরদ নিঘুতো নেহ কিং বধঃ॥ ১০-৩১-২

ওণো প্রেমময় হৃদয়স্বামী! শরতের সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে বিকশিত হয় যে কলম, তার কর্ণিকার সম্পূর্ণ শোভাই তো চুরি হয়ে গেছে তোমার অতুল চোখ দুটির কাছে। সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি বধ করছ আমাদের, যারা তোমার বিনামূল্যের দাসী! তুমি তো ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম কারুণিক বরদাতা, বল তো, শুধু অস্ত্রের দারা বধই কি বধ? চোখের দারা বধ করলে, তা কি ইহলোকে বধ বলে গণ্য হয় না? ১০-৩১-২

বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।

বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ ১০-৩১-৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই তো কতভাবে কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ! যমুনার বিষাক্ত জলে অবশ্যস্তাবী মৃত্যু থেকে, সর্পরূপী অঘাসুরের গ্রাস থেকে, কুদ্ধ ইন্দ্রের প্রেরিত ভয়ংকর বর্ষা-বায়ু-বজ্রপাত থেকে, দাবানলের দহন থেকে, বৃষাসুর-ব্যোমাসুর প্রভৃতি কত মায়াবী অসুরের হাত থেকে, এছাড়াও আরও যত বিপদে যখনই আমরা ভয় পেয়েছি সে-সব থেকেই তো তুমি আমাদের বারে বারে রক্ষা করেছ! ১০-৩১-৩

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাতৃতাং কুলে॥ ১০-৩১-৪

তুমি তো শুধু যশোদানন্দন নও–তুমি সকল প্রাণীর অন্তর্যামী, দ্রষ্টা, সাক্ষীপুরুষ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বসংসারকে রক্ষা করার জন্য তুমি এই সাতৃতবংশে, এই যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছ, ওগো সখা! ১০-৩১-৪

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে চরণমীয়ুষাং সংস্তের্ভয়াৎ।

করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ১০-৩১-৫

হে বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ! যারা এই জন্মমৃত্যুচক্ররূপ সংসারের ভয়ে তোমার চরণে শরণ নেয়, তোমার ভক্ত-বিপদ-নাশক করকমল তাদের নিজের আশ্রয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে অভয় দান করে। প্রিয়তম! সকলের সব কামনা পূরণকারী তোমার সেই করকমল, যার দ্বারা তুমি শ্রীদেবীর পাণিগ্রহণ করেছ, তা আমাদের মাথায় রাখো। ১০-৩১-৫

#### ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত। ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ১০-৩১-৬

ব্রজজনের দুঃখহারী ওগো বীর! তোমার যারা নিজ জন, ভক্ত-শরণাগত, তাদের মনে যদি কখনো কোনো দুর্গ্রহবশে গর্বের উদয় হয়, তোমার বদনের একটি স্মিতহাস্যরেখা তা মুহূর্তমধ্যে ধ্বংস করে দেয়। ওগো সখা! তুমি নাও আমাদের, গ্রহণ করো সব অপরাধ ক্ষমা করে, সব দোষ মার্জনা করে। আমরা তো তোমার দাসী বই কিছু নই, অবলা আমাদের ওপর রোষ করা কি তোমার সাজে? দয়া করো, তোমার অভিনব-সুন্দর প্রফুল্ল মুখকমলখানি দেখাও আমাদের। ১০-৩১-৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্। ফণিফণাপির্তং তে পদাসুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হুচ্ছয়ম্॥ ১০-৩১-৭

তোমার চরণকমল প্রণতজনমাত্রের সর্বপাপহারী, সর্বমাধুর্যের আকর, লক্ষ্মীর নিবাসভূমি। সেই চরণের দ্বারাই তুমি ব্রজের তৃণচর পশুদের অনুগমন কর, এমনকি আমাদের রক্ষার জন্য তুমি ভয়াল কালিয় নাগের ফণার ওপরে পর্যন্ত সেই চরণ স্থাপন করতে দ্বিধা করনি। তোমার বিরহে আমাদের হৃদয়ে যে সুতীব্র দাহ সৃষ্টি হয়েছে, কেবলমাত্র তোমার চরণই পারে তা নির্বাপিত করতে। একবার এসো —তোমার রাতুল পদতল রাখো আমাদের বুকে, মেটাও আমাদের মর্মের কামনা, সরস-শীতল স্পর্শে শান্ত হোক আমাদের তৃষ্ণা, জুড়াক আমাদের জীবন। ১০-৩১-৭

মধুরয়া গিরা বল্পবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ। বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাহহপ্যায়য়স্থ নঃ॥ ১০-৩১-৮

কমলনয়ন! কত মধু আছে তোমার মুখের বাণীতে, তার পদে-পদে, শব্দে-শব্দে, অক্ষরে-অক্ষরে মাধুর্যরসধারা ক্ষরিত হতে থাকে। তোমার কণ্ঠধ্বনির চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্যে, উচ্চারণভঙ্গী তথা স্বরপ্রক্ষেপের নিপুণতায় এবং সর্বোপরি অর্থগত গভীরতা ও ব্যঞ্জনামাহাত্ম্যে, আমরা তো কোন্ ছার, তাবৎ শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ও পণ্ডিতজনেরাও অভিভূত হয়ে যান। সত্যি কথা বলতে কী, সরস্বতী তোমার বশবর্তিনী, তোমার বাক্যে তাই এক অলৌকিক মোহিনীশক্তি ক্রিয়াশীল, আর তারই ফলে আমরাও তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকি। আর এখন তোমার বিরহে সেই সব কথা যতই স্মরণে আসছে, ততই আমাদের আকুলতা বাড়ছে, আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছি না, ক্রমেই যেন বিদ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আমরা তোমার দাসী, আর তুমি ঐশ্বর্যে বীর্যে অপ্রতিম, দয়াবীর, দানবীর! আমাদের প্রতি তোমার দাক্ষিণ্য বর্ষণ করো, ওগো বীর! তোমার অধরসুধা পান করিয়ে আমাদের এই মুহ্যমান দশা থেকে পুনক্জ্জীবিত করো, পরিতৃপ্ত করো। ১০-৩১-৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ১০-৩১-৯

তোমার নিজমুখের কথা যেমন মধুর, তোমার সম্পর্কিত কথা অর্থাৎ তোমার লীলাকথাও তেমনি অমৃতস্বরূপ। সংসারের মৃত্যুগ্রস্ত হতাশ জীবকে তা মৃত্যু-তরণের আশ্বাসবাণী শোনায়, ত্রিতাপ-তপ্ত জীবের পক্ষে তা জীবনদায়ী পরমৌষধ, তাপিত জনের তৃষ্ণাহারী শীতল জল। বেদমুখে ব্রহ্মসহ ব্রহ্মবিদ্ ঋষি-মুনিগণও তোমার কথামৃতের স্তুতি করে থাকেন, অন্য অমৃত তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আর সাধারণজীব তথা পাপীদের পক্ষে তোমার কথা তো অযাচিত করুণার দান, কারণ তা সর্ব-কলুষ, সর্ব পাপ হরণ করে! শ্রবণমাত্রই এই কথামৃত শ্রোতার পরম মঙ্গল সাধন করে, তাকে আর কোনো অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা করতে হয় না। সর্বসম্পদের বিশেষত প্রেম-সম্পদের আকর এই কথা —তোমার কথা শুনতে শুনতেই অপ্রেমিকের মনেও প্রেমসঞ্চার হয়, প্রকৃত শ্রী-লাভ হয়। বহু-বিস্তৃত সর্বত্র লভ্য তোমার এই লীলাকথা, ভক্তমহাত্মাজনের মুখে মুখে বহুল উচ্চারিত, ইচ্ছামাত্রেই শ্রবণপথে গ্রহণ করে পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এই কথার যাঁরা কথক, যাঁরা মানুষের কানে পোঁছে দেন এই পরম অমৃত সেই অকারণ-করুণাশালী প্রেমিক-ভক্তজনের দানের আর তুলনা নেই, জগতের মহন্তম দাতা তাঁরাই। ১০-৩১-৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্। রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০-৩১-১০ হায় প্রিয়! তোমার মধুর হাসি, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত, তোমার নানারকমের ক্রীড়া, এসব আমরা এক সময়ে দূর থেকেই দেখতাম, আকৃষ্ট হতাম, কিন্তু তোমাকে কাছে পাইনি তখন, তাই তোমার এই সব আচরণই আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল। সেই ধ্যানেই ছিল আমাদের শান্তি, তোমার বিষয়ে ধ্যান যে মঙ্গলজনক, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো সেই মঙ্গলময় ফল হিসাবেই একদিন তোমাকে পেলাম আমরা। আর সে পাওয়া যে কী, তা যে পেয়েছে সেই জানে! অনন্তের মাধুর্য-ভাগ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে তুমি আমাদের কাছে গোপনে, বিজনে, কথায়, সুরে, আকারে, ইঙ্গিতে, হাসিতে, বাঁশির গানে—তোমার চিৎপ্রবাহময় সমস্ত আচরণের মাধ্যমেই তুমি আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতে কোন্ অকূলের, অনন্তের আভাস, জাগিয়ে তুলতে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। ইহলোকের, এই কায়া-হাসির সংসারের মধ্যে থেকেও আমরা হয়ে যেতাম এসবের পরপারে অনন্তলোকবাসিনী! আমাদের হদয়ে পুলকোচ্ছাস জাগানো সেই আনন্দ রসধারা স্নান, সেই অমৃতাভিষেক, সে-সবই আজ স্মরণে এসে শুধু আমাদের মর্মে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। ওহে কপট, ছলনাময় প্রেমহীন! আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে! এই ছিল তোমার মনে? ১০-৩১-১০

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি ন কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১০-৩১-১১

নাথ! তোমার জন্য কতভাবেই কত কারণেই যে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, তা কি তুমি জান? তুমি সকাল বেলাই পশুদের চরানোর জন্য তাদের পিছন পিছন ব্রজ থেকে বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমার পদ্মের মতো অমল-কোমল চরণে কত শিলাখণ্ড, তৃণকুশাদি কন্টকের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, এই সম্ভাবনাতেই আমাদের মনে শান্তি থাকে না। প্রিয়তম! তোমার চরণের ব্যথা যে আমাদের বুকে সহস্রগুণ হয়ে বাজে। ১০-৩১-১১

#### দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃত্ম।

ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১০-৩১-১২

দিন শেষ হয়ে এলে যখন তুমি গোধন নিয়ে বন থেকে আবার ব্রজে ফেরো, তোমার পদ্মের মতো মুখটি তখন গোরুর খুরের ধুলায় ধূসর ঘন নীল কুঞ্চিত কেশরাজি এলোমেলো হয়ে মুখের চারদিকে লেপটে থাকে। সেই মুখটি বারে বারেই আমাদের দিকে ফেরাও তুমি নানা ছলে, যেন আমাদের দেখাতে চাও সেই অপরূপ শোভা! ওগো বীর! আমাদের মনে তোমাকে পাবার আকাজ্জা জাগানো, এই অবলাদের চিত্তকে কেবলমাত্র তোমার কামনায় একাগ্র করে রাখার জন্যই কি তোমার এই কৌশল? ১০-৩১-১২

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি। চরণপঙ্কজং শন্তমং চ তে রমণ নঃ স্তনেযুর্পয়াধিহন॥ ১০-৩১-১৩

আমাদের মনের সকল দুঃখ-ব্যথার নিরাময়কারী ওগো আনন্দময়! তোমার চরণকমল প্রণতজনের সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ করে, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী এবং পদাযোনি ব্রহ্মাও তোমার চরণসেবা করতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। সেই দুর্লভ চরণ সম্প্রতি পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে তার শোভা বৃদ্ধি করছে। তোমার চরণ ধ্যান করলে সর্ব বিপদ দূর হয়ে যায়; আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ বিঘ্নেরই অমোঘ প্রতিকার কল্পে তাই তোমার চরণ ধ্যানের নির্দেশ সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ দিয়ে থাকেন। সকল সুখের, সকল কল্যাণের সর্বোত্তম আকর তোমার সেই চরণকমল, ওগো প্রিয়, অর্পণ করো আমাদের বক্ষে, দূর করো আমাদের বিরহ-সন্তাপ। ১০-৩১-১৩

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্॥ ১০-৩১-১৪

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, প্রিয় আমাদের! দানে, দয়ায় তোমার সমকক্ষও তো কেউ নেই, নিজের সব কিছুই তুমি অবলীলায় বিলিয়ে দাও। তোমার একান্ত নিজস্ব অধরামৃতদানেও তুমি পরাঙ্মুখ হোয়ো না। আমরা যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি, তার প্রকৃত ঔষধ ওই বস্তুটিই। তোমার মুখের বাঁশিটি তোমারই অধরামৃত পান করে সুরে সুরে ভরে ওঠে, বিশ্বময় বিতরণ করে মহানাদের অসীম সম্পদ। জীবনের কোনো বিশেষ শুভক্ষণে যে একবার তোমার অধরসুধারসরূপ পরম দানের, ভাবমগুতার কোনো নিভৃত প্রহের গোপন প্রেমিকের সরভস চুম্বনের মতো তোমার প্রেমের বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত স্পর্শের আস্বাদ লাভ করে, তোমার প্রতি আসক্তি বন্ধন তার আর কখনো ছিন্ন হয় না, দিনে দিনে বেড়ে

চলে তার প্রেমোজ্জ্বলা সুরতি, সর্বশোক থেকে বিমুক্ত হয় সে, জাগতিক আর কোনো পদার্থের জন্যই তার কোনো কামনা থাকে না। সেই সুধা পান করিয়ে জীবন রক্ষা করো আমাদের। ১০-৩১-১৪

> অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং ক্রটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষাকৃদ্ দৃশাম্॥ ১০-৩১-১৫

দিনের বেলায় তুমি যখন চারণের জন্য বনে বনে বিচরণ করতে থাক, তখন তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমাদের ক্ষণার্ধকালও এক যুগ বলে মনে হয়। আবার দিনান্তে যখন তুমি ব্রজে ফেরো, তখন তোমার কুঞ্চিত কেশরাজির মধ্যে ঢলঢল শ্রীমণ্ডিত মুখপঙ্কজের দিকে উপবাসী নয়নের সমস্ত তৃষ্ণা নিয়ে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা, তখন চোখের পলক দিয়েছেন যে বিধাতা, তাকে নিতান্ত জড়বুদ্ধি বলে মনে হয়। চোখের নিমেষ-পড়ার সময়টুকুর অদর্শনও যে তখন আমাদের পক্ষে অসহ্য! ১০-৩১-১৫

পতিসুতাম্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১০-৩১-১৬

হে অচ্যুত! আমরা তো নিজেদের পতি-পুত্র, ভাই-বন্ধু, কুল-পরিবার সব কিছু ছেড়ে, তাদের ইচ্ছা, তাদের সৃষ্ট বাধা এমনকি তাদের প্রতি আসক্তি পর্যন্ত অতিক্রম করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের এই গতি অর্থাৎ স্বভাব জানো যে, তোমার বাঁশির হৃদয়-কাড়া আকাশ-বাতাস-মহাশূন্য-পূর্ণকরা গভীর তানের আহ্বানে আমরা মোহিত হয়ে যাই, আবিষ্ট হয়ে যাই, না এসে পারি না। আমরাও তো জানি না, তুমি আমাদেরই ডাকছ, যে শোনে, বাঁশি তো তাকেই ডাকে, আর সেই ডাক শুনে বেরিয়ে পড়লে সেই সুরই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এত সবের পরে, ডেকে ঘরের বাইরে এনে, মিলন সুধার ক্ষণিক আস্বাদ দিয়েও এমন চকিতে অন্তর্ধান! ওহে কিতব, ওহে প্রতারণাপটু, ভীক্র রমণীদের রাত্রিকালে এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে আর কে, তুমি ছাড়া? ১০-৩১-১৬

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্। বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১০-৩১-১৭

একজন মানুষ বিগ্রহধারীর মধ্যে রূপের, বাক্যের, আচরণাদির যে চরম উৎকর্ষ আমরা কল্পনা করতে পারি, তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমরা তোমার মধ্যে; আর তাই আমাদের আকর্ষণ করেছে তোমার দিকে। নির্জনে সেই অন্তরের গৃঢ় ভাব-বিনিময় যার ফলে আমাদের হৃদয়ে জেগেছে প্রেমের জোয়ার, তোমার হাসি-ভরা মুখ, অনুরাগ-ভরা দৃষ্টি, আর তোমার বিশাল বক্ষোদেশ –যেখানে নীল আকাশে সোনার রেখার মতো বিরাজ করছেন লক্ষ্মীদেবী শ্রীবৎসচিহ্নরূপে অচলা হয়ে –এইসবে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছে, আর সে মুগ্ধতা কমার কোনো সম্ভাবনাও নেই, বরং তা যেন আরও বেড়েই চলেছে, তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাজ্ঞা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেই একাগ্র নিষ্ঠায় সংহত হয়ে আছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব। ১০-৩১-১৭

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহাদ্রুজাং যন্নিষূদনম্॥ ১০-৩১-১৮

প্রিয় আমাদের! আমরা জানি, তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসী, বনবাসী তথা সকল বিশ্ববাসীর জন্যেই পরম মঙ্গলময় ঘটনা, সর্বকালের সর্বমানবের সর্বদুঃখ নিরসনের নিশ্চিত আশ্বাস। আমরা তোমার নিজজন, এই ব্রজেরই অধিবাসী, অতি ভয়ংকর হৃদরোগে আক্রান্ত। এই রোগের কারণ কী, তাও শোনো। তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছে আমাদের স্পৃহা। সংসারের অন্য কোনো বস্তুর জন্যই আমাদের লালসা নেই, শুধু তোমাকে না পেলে আমাদের চলবে না, এই সুতীব্র একমুখী অভীপ্সাই এখন আমাদের দেহ, প্রাণ, মন —আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকই গ্রাস করে ফেলেছে। এইটিই আমাদের রোগ। এই রোগের নিরাময়ের ওষুধ তোমার কাছেই আছে, ইচ্ছা করলেই দিতে পার। এখন আমরা করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সেই ওষুধ সামান্য একটু আমাদের দাও, আমাদের প্রাণ বাঁচাও। ১০-৩১-১৮

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভির্ত্রমতি ধীর্ভবদাযুষাং নঃ॥ ১০-৩১-১৯

আর আমাদের দেখা না দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলেও এই রাত্রিকালে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ো না। মাটিতে পাথর, কাঁকর, কাঁটা কী না আছে? ওগো প্রিয়তম সুন্দর হৃদ্বিলাসী আমাদের! বিকশিত রক্তপদ্যের শোভা, কোমলতাদি গুণাবলিতে পরাজিত করে অনুপম সৌন্দর্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তোমার পদতল, যেজন্য আমরা অতি ধীরে সসংকোচে সভয়ে তা বক্ষে ধারণ করি। আমাদের কঠিন, কর্কশ বক্ষের স্পর্শে বুঝি তোমার সুকুমার চরণে ব্যথা বাজে, এই আশঙ্কায় আমরা মরমে মরে থাকি। আর সেই চরণেই কিনা তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ বনের মধ্যে? তীক্ষ্ম তৃণাঙ্কুরে, শিলাখণ্ডে, প্রস্তরকণায় ব্যথিত হচ্ছে না ওই রাতুল পদতল? আমাদের তো এই চিন্তায় বুদ্ধিই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা মূর্ছাগ্রস্ত হতে বসেছি! তুমি আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবনের জীবন, এমন করে কষ্ট দিও না নিজেকে। ফিরে এসো, নাথ, ফিরে এসো, তোমাকে সুস্থ দেখে তোমার চরণে আমাদের প্রাণ সমর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিই আমরা। ১০-৩১-১৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপীগীতং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

# দাত্রিংশ অধ্যায় শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও গোপীগণকে সান্ত্বনাদান

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা। রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১০-৩২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ এইভাবে বিরহকাতরহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য একান্ত উৎসুক হয়ে বৈচিত্র্যময় শব্দবন্ধে গান তথা কৃষ্ণকথালাপের সঙ্গে সুমধুর স্বরে রোদন করতে লাগলেন। ১০-৩২-১

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাস্কুজঃ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষানানাথমনাথঃ॥ ১০-৩২-২

এইরকম সময়ে ভগবান শৌরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁদের আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুখকমল মন্দমন্দ হাসিতে উদ্ভাসিত, গলায় বনমালা, পীতাম্বর ধারণ করে আছেন। সাক্ষাৎ মদনদেবেরও মোহজনক ছিল সেইরূপ। ১০-৩২-২

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোহবলাঃ।

উত্তস্থুৰ্যুগপৎ সৰ্বাস্তন্বঃ প্ৰাণমিবাগতম্॥ ১০-৩২-৩

মন্মথ মদনদেবের মনকেও মথিত, মোহিত করে 'অপ্রাকৃত নবীনমদন' বা মদনমোহনরূপে সমাগত প্রাণবল্লভকে দেখে গোপীদের আনন্দের আর সীমা রইল না, ক্ষণপূর্বের ক্রন্দন তিরোহিত হয়ে তাঁদের চোখে জেগে উঠল প্রেমের পুলক। তাঁরা সবাই একসঙ্গে সহর্ষে এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন, যেন প্রাণহীন দেহে সহসা প্রাণের সঞ্চারে শরীরের সর্ব অঙ্গে নতুন চেতনা, নবীন স্ফূর্তি ঘটেছে। ১০-৩২-৩

#### কাচিৎ করাস্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্ দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনর্ম্বিতম্॥ ১০-৩২-৪

কোনো গোপী আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজের দু-হাতের অঞ্জলির মধ্যে ধারণ করলেন, আবার অপর কোনো এক গোপী তাঁর চন্দনচর্চিত বাহু নিজের স্কন্ধে স্থাপন করলেন। ১০-৩২-৪

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্নাত্তন্বী তামূলচর্বিতম্।

একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥ ১০-৩২-৫

তৃতীয়া গোপসুন্দরী অঞ্জলি পেতে শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তামূল গ্রহণ করলেন। চতুর্থ জন, যাঁর হৃদয় প্রিয়বিরহজ্বালায় প্রবলভাবে সন্তপ্ত হয়েছিল, ভূমিতে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর চরণকমল নিজ বক্ষে ধারণ করলেন। ১০-৩২-৫

একা ভ্রুকটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহুলা।

ঘুতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা॥ ১০-৩২-৬

প্রণয় কোপ বিহুল অপর একজন (পঞ্চম) ওষ্ঠাধর দংশন করে ভ্রুকটিকুটিল নেত্রে কটাক্ষবাণ নিক্ষেপে যেন তাঁকে বিদ্ধ করতে করতে তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। ১০-৩২-৬

অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখামুজম্।

আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণ যথা॥ ১০-৩২-৭

অপর কোনো এক গোপী নির্ণিমেষ নয়নে কৃষ্ণবদন কমলের মধু পান করতে লাগলেন; কিন্তু যেমন সৎপুরুষগণ ভগবানের চরণকমলের দর্শনে কখনো তৃপ্ত হন না, তিনিও তেমনই সেই শ্রীমুখ মাধুরী নিরন্তর পান করেও পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না। ১০-৩২-৭

> তং কাচিম্নেত্ররম্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥ ১০-৩২-৮

অন্য এক গোপী (সপ্তম) নিজ নেত্রের দ্বারপথে ভগবানকে নিজের হৃদয়মন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং তারপরই চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তারপর সেই অন্তরলোকের নিভৃতে তাঁকে মানসিকভাবেই নিবিড় আশ্লেষে বন্ধ করলেন, তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি আনন্দসাগরে মগু হয়ে গেলেন। ১০-৩২-৮

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।

জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ১০-৩২-৯

পরীক্ষিৎ! সংসারী ব্যক্তিরা যেমন ব্রক্ষজ্ঞ মহাপুরুষকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে নিজেদের দুঃখ-তাপ থেকে মুক্ত হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে গোপীরা সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁদের যে প্রবল সন্তাপ জন্মেছিল, তা সম্পূর্ণরূপেই দূর হয়ে গোল; পরম প্রশান্তিতে ভরে গোল তাঁদের মন। ১০-৩২-৯

তাভির্বিধৃতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।

ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥ ১০-৩২-১০

কল্যাণীয় মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদাই অচঞ্চল মহিমায় অবস্থিত অচ্যুতস্বরূপ, তথাপি তখন বিরহের অবসানে বিগতদুঃখ সেই গোপললনাবৃন্দে পরিবৃত অবস্থায় তাঁর শোভা যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যেমন পরমেশ্বর নিজের নিত্যজ্ঞান, বল প্রভৃতি শক্তিসমূহের দ্বারা সেবিত হয়ে অধিক শোভাসম্পন্ন হন। ১০-৩২-১০

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।

বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্॥ ১০-৩২-১১

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীগণকে সঙ্গে নিয়ে যমুনার পুলিনে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সুরভি বহন করে সুগন্ধি শীতল বায়ু মৃদু-মন্দ প্রবাহিত হচ্ছিল এবং সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা ইতস্তত গুঞ্জন করে ফিরছিল। ১০-৩২-১১

#### শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম।

#### কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্॥ ১০-৩২-১২

শরৎ-পূর্ণিমার পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের অমল কিরণধারা সম্পাতে রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হয়েছিল; দ্যুলোক থেকে ভূলোক পর্যন্ত একটি পবিত্র মঙ্গলময় আবহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও কোনো মলিনতার চিহ্নমাত্র ছিল না। পুলিনভূমিটি পর্যন্ত সুমার্জিত নির্মল রূপ ধারণ করেছিল, কারণ যমুনানদী স্বয়ং তাঁর তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা নিপুণভাবে কোমল বালুকারাশিতে তা আকীর্ণ করে রেখেছিলেন। ১০-৩২-১২

#### তদ্র্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।

#### স্বৈক্তরীয়েঃ কুচকুষ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্৯পন্নাসনমাত্মবন্ধবে॥ ১০-৩২-১৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজাঙ্গনাদের মনে যে আনন্দোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রাবল্যে তাঁদের সকল হৃদয়-ব্যথা, সমস্ত দুঃখ-শোক ভেসে গেছিল। বেদমন্ত্রসমূহ যেমন প্রথমত কর্মকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকে, কিন্তু কাম্য ফলসমূহের নশ্বরতার কারণে তাতে তৃপ্ত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হয়ে আত্মনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারে সর্বকামনার পরপারে পৌঁছে কৃতকৃত্য হয়, সেইরকমই সেই ব্রজদেবীগণও পূর্ণকাম, আপ্তকাম হয়ে গেছিলেন। তবুও প্রেমের সেবা স্বীকার করে তাঁরা নিজেদের অন্তর্যামীস্বরূপ চিরবন্ধু শ্রীভগবানের উপবেশনের জন্য নিজেদের বক্ষঃস্থলের কুষ্কুমে রঞ্জিত উত্তরীয় দিয়ে আসন রচনা করলেন। ১০-৩২-১৩

## তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হাদি কল্পিতাসনঃ।

#### চকাস গোপীপরিষদ্গতোহর্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥ ১০-৩২-১৪

যোগেশ্বরগণ যোগসাধনা দ্বারা পবিত্রীকৃত নিজেদের হৃদয়ে যাঁর জন্য আসন-কল্পনা করেন, সেই সর্বশক্তিমান ভগবান সেইখানে যমুনার বালিতটে গোপীগণের উত্তরীয়বস্ত্রে উপবিষ্ট হলেন। পরীক্ষিৎ! ত্রিলোকের ত্রিকালের সমগ্র শোভামাধুরী একটি আধারে যুগপৎ আশ্রিত রয়েছে ভগবানের তনুতে। সেই অপরূপ দেহটি নিয়ে তিনি গোপীমণ্ডলমধ্যে বিরাজ করছিলেন, কৃষ্ণপরায়ণা সহস্র সহস্র গোপ-ললনা তাঁদের প্রেমাভক্তির অনুরূপ উপচারে তাঁর পূজা করছিলেন, অলৌকিক সেই পরিবেশে এক অনিবিচীয় সুষমায় শোভা পাচ্ছিলেন সেই লীলাপুরুষোত্তম। ১০-৩২-১৪

#### সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্ৰমভ্ৰুবা।

#### সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তৃত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে॥ ১০-৩২-১৫

অখিলরসমূর্তি শ্রীভগবানের সান্নিধ্য সেই সর্বকলাশাস্ত্র নিপুণা গোপাঙ্গনাদের প্রেমানুভূতিকে উদ্দীপিত করে তুলছিল। তাঁরা মৃদুমধুর হাসি, বিদ্ধিম নেত্রপাত ও দ্রবিলাসাদির দ্বারাই তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। কেউ কেউ তাঁর চরণকমল, আবার কেউ কেউ তাঁর করদ্বয় নিজেদের ক্রোড়ে স্থাপন করে ধীরে ধীরে সংবাহন এবং স্পর্শসুখের অভিব্যক্তির দ্বারা সেগুলির প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাঁদের প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল, সেজন্য তাঁদের মনে ঈষৎ প্রণয়কোপ সঞ্চারিত হয়েছিল। এখন তাঁর নিজ মুখে দোষ স্বীকার করানোর অভিপ্রায়ে তাঁরা কিঞ্চিৎ তির্যকভাবে আপাতদৃষ্টিতে সাংসারিক লোকব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করে সে বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। ১০-৩২-১৫

#### গোপ্য উচুঃ

#### ভজতোহনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্।

#### নোভয়াং\*চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রহি সাধু ভোঃ॥ ১০-৩২-১৬

গোপীগণ বললেন–ওহে রসিক-শিরোমণি প্রিয় আমাদের! দেখ, সংসারে দেখা যায়, এক ধরনের লোক আছে যারা, তাদের দ্বারা ভজনা করে তাদেরকেই ভজনা করে। কেউ কেউ আছে ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ তাদের যারা ভজনা করে না, তাদেরও তারা ভজনা করে। আবার আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা এই উভয়ের কাউকেই ভজনা করে না। এই বিষয়ে ভালোমন্দ তুমি আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলো। ১০-৩২-১৬

### শ্রীভগবানুবাচ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থেকান্তোদ্যমা হি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১০-৩২-১৭

শ্রীভগবান বললেন–সখীগণ! যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে ভজনা করে, তাদের সমস্ত উদ্যমই কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য, ব্যবসায়ীদের লেন-দেনের মতো। তাতে না আছে বন্ধুত্বের প্রীতিপ্রদর্শন, না আছে ধর্ম। নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছুই নেই। ১০-৩২-১৭

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। ধর্মো নিরপবাদোহত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ॥ ১০-৩২-১৮

আরও শোনো, সুন্দরীগণ! যারা ভজনা করে না, তাদেরও যারা ভজনা করে, যেমন স্বভাবত করুণাপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তি এবং স্নেহশীল মাতাপিতা, তাঁদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য এবং পরহিতৈষিতা আছে এবং সত্যি বলতে, তাঁদের ব্যবহারে অকপট ধর্মেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ১০-৩২-১৮

> ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১০-৩২-১৯

আর কেউ কেউ ভজনাকারীদেরও ভজনা করে না, অভজনাকারীদের তো প্রশ্নই নেই। এদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাঁরা আত্মারাম, সর্বদাই আত্মমগ্ন, যাঁদের দৃষ্টিতে দ্বৈত বোধই নেই। দ্বিতীয়, যাঁদের কারো সঙ্গেই কোনো প্রয়োজন নেই। তৃতীয়, যারা অকৃতজ্ঞ, মূঢ়, অন্যের কৃত উপকার গ্রহণ করেও সে বিষয়ে অচেতন। চতুর্থ, যারা জেনেশুনে নিজের হিতসাধনকারী গুরুতুল্য ব্যক্তির দ্রোহ আচরণ করে, তাদের ক্ষতি করতে প্রয়াস পায়, এরা গুরুদ্রোহী। ১০-৩২-১৯

নাহং তু সখ্যো ভজতোহপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে। যথাহধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভূতো ন বেদ॥ ১০-৩২-২০

হে আমার প্রিয়সখী গোপীকাবৃদ্দ! আমি কিন্তু এই সবের মধ্যে কোনো শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নই। যারা আমার ভজনা করে, আমি তাদেরও ভজনা করি না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাদের চিত্তবৃত্তি যেন সর্বদাই আমাতে লগ্ন থাকে, তাদের নিরন্তর ধ্যান-প্রবৃত্তিই আমার এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য। যেমন কোনো নির্ধন ব্যক্তি কোনোক্রমে প্রচুর সম্পদ লাভ করে আবার তা হারিয়ে ফেললে তারই চিন্তায় মগ্ন থাকে, অন্য কোনো কিছুরই এমনকি ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির পর্যন্ত, বোধ তার থাকে না; সেই দৃষ্টান্ত অনুসারেই আমিও ক্ষণিক মিলিত হয়ে একবার স্পর্শ দিয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে যাই, লুকিয়ে পড়ি। ১০-৩২-২০

এবং মদর্থোজ্বিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েহবলাঃ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ১০-৩২-২১

হে অবলা গোপীগণ! তোমরা আমার জন্য লোকমর্যাদা, বেদ-শাস্ত্র প্রতিপাদিত আচরণবিধি এবং নিজ আত্মীয়স্বজনদেরও ত্যাগ করেছ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তোমাদের মনোবৃত্তি অন্য কোনো বিষয়ে যেন আকৃষ্ট না হয়, নিজেদের সৌভাগ্য সৌন্দর্যাদির চিন্তাও যাতে সেখানে প্রবেশাধিকার না পায়, কেবলমাত্র আমাতেই তার নিরন্তর প্রবৃত্তি থাকে, এইজন্যই আমি তোমাদের সমুখ থেকে তিরোহিত হয়েছিলাম, যদিও পরোক্ষে থেকে আমি তখনও তোমাদেরই ভজনা করছিলাম, তোমাদের প্রেমেই মগ্ন ছিলাম। সুতরাং হে প্রিয়তমাবৃন্দ, তোমরা আমার প্রেমে দোষ আবিষ্কার কোরো না। তোমরাই আমার প্রিয়া আর আমিও তো তোমাদের প্রিয়-ই। ১০-৩২-২১

#### ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তদ্ বঃ প্রতিয়াতু সাধুনা॥ ১০-৩২-২২

যাক এসব, চরম এবং পরম সত্যটি তোমাদের বলি, শোনো। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ, যে আত্মিক সম্বন্ধ, তা সম্পূর্ণরূপে নির্মল, নির্দোষ। যে গৃহসংসাররূপ শৃঙ্খল প্রায় অনশ্বর, অতি দুর্জয়, তোমরা তা ছিন্ন করে আমার ভজনা করেছ, আমাকেই গ্রহণ করেছ জীবনে। আমি যদি অমর শরীরে, অমর জীবনে, অনন্তকালে তোমাদের এই সর্ববাধাতুচ্ছকারী একনিষ্ঠ প্রেম, সেবা এবং ত্যাগের ঋণশোধ করতে চাই, তাহলেও তাতে সমর্থ হব না। এই ঋণের প্রতিদান হোক তোমাদেরই অনবদ্য স্বভাব-গুণে; তোমাদের প্রেমময়তাই আমার অক্ষমতা, আমার ন্যূনতার পরিপূরক হয়ে এই ঋণ পরিশোধ করুক। আমি কিন্তু তোমাদের কাছে ঋণীই হয়ে গোলাম। ১০-৩২-২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

# ত্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় BANGLA সহারাস SHAN.COM

শ্রীশুক উবাচ

ইখং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥ ১০-৩৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্! ভগবানের এই প্রেমপূর্ণ নিজদীনতাসূচক সুমধুর বাক্য শ্রবণ করে গোপীদের হৃদয়ে বিরহজনিত তাপের লেশমাত্র অবশেষও রইল না, এবং সৌন্দর্যমাধুর্যনিধি সেই প্রাণপ্রিয়তম সশরীরে তাঁদের সঙ্গ দিচ্ছেন এই প্রাপ্তির প্রাচুর্যে তাঁদের সর্ব মনোবাসনা পূর্ণতা লাভ করল। ১০-৩৩-১

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।

স্ত্রীরত্বৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ১০-৩৩-২

ভগবান গোবিন্দের অনুরক্ত সেবিকা সেই গোপীগণ প্রীতিবশে পরস্পর বাহু আবদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই স্ত্রীরত্নস্বরূপা গোপীগণের সঙ্গে ভগবান তখন সেই যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন। ১০-৩৩-২

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৩৩-৩
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥ ১০-৩৩-৪

সর্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই-দুইজন গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠে নিজের বাহু সংলগ্ন করলেন। এইভাবে প্রত্যেক গোপীর পাশেই একজন করে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যেতে লাগল এবং তাঁরা সকলেই মনে করতে লাগলেন যে কৃষ্ণ তাঁরই সিন্নকটে আছেন। মণ্ডলাকারে অবস্থিত গোপললনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভায়মান অপরূপ রাসোৎসব শুরু হল। তখন আকাশ শত শত দিব্যবিমানে আকীর্ণ হয়ে গেল। দেবতারা তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, শ্রীভগবানের রাসোৎসব-দর্শনের উৎসুক্যে তাঁদের মন যেন বশ মানছিল না। ১০-৩৩-৩-৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জণ্ডর্গন্ধর্বপতয়ঃ সম্ভ্রীকাস্তদ্যশোহমলম্॥ ১০-৩৩-৫

তখন স্বর্গে বেজে উঠল দিব্য দুন্দুভিরাজি, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ নিজেদের পত্নীগণের সঙ্গে ভগবানের নির্মল যশগান করতে লাগলেন। ১০-৩৩-৫

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং চ যোষিতাম্। সপ্রিয়াণামভুচ্ছকস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥ ১০-৩৩-৬

রাসমণ্ডলে সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন তাঁদের হাতের বলয়, পায়ের নূপুর এবং রশনার কিঙ্কিণিগুলি তালে তালে বাজছিল, অসংখ্য গোপীর অসংখ্য অলংকারের শব্দ মিলিত হয়ে এক বিপুল ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। ১০-৩৩-৬

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥ ১০-৩৩-৭

সেই নৃত্যপরায়ণা গৌরবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন – মনে হচ্ছিল, যেন অগণিত উজ্জ্বল হেমকান্তমণি মধ্যে জ্যোতির্ময় নীলকান্তমণি দীপ্তি পাচ্ছে। ১০-৩৩-৭

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সম্মিতৈর্জ্রবিলাসৈর্ভজ্যনাধ্যেশ্চলকুচপটেঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বে গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥ ১০-৩৩-৮

সেই নৃত্যোৎসবে গোপীকারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তালে পদবিক্ষেপ ও হাতের নানা মুদ্রা ও ভঙ্গিসহ সঞ্চালন করছিলেন। নৃত্যশাস্ত্রসম্মতভাবে সহাস্যমুখে জ্রবিলাস দ্বারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করছিলেন। তাঁদের অতিকৃশ কটিদেশ এমনভাবে বক্র হয়ে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল, তা বুঝি ভগ্ন হয়ে গেছে। নৃত্যের তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছিল তাঁদের বক্ষোবাস, কানের কুণ্ডল চঞ্চল হয়ে তাঁদের কপোল স্পর্শ করছিল। নৃত্যের পরিশ্রমে মুখে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল, কবরী ও রশনার বন্ধন ঈষৎ শিথিল হয়ে গেছিল। এইভাবে সেই শ্যামল নটকিশোরের গৌরাঙ্গী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে সংগীতে নৃত্য ও নৃত্যে রত হয়ে পুঞ্জ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে তড়িৎ শিখার দীপ্তি বিকাশের মতো সৌন্দর্য বিস্তার করছিলেন। ১০-৩৩-৮

উচ্চৈর্জগুর্ত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃত্ম্॥ ১০-৩৩-৯

কৃষ্ণের আনন্দবিধান তথা কৃষ্ণপ্রেমই যাঁদের জীবনসর্বস্ব সেই গোপীগণ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রাগ-রাগিনীর নিপুণ ও হৃদ্য প্রয়োগসহ মধুর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শ লাভে তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। তাঁদের সেই গীতরব নিখিল বিশ্বকে পরিপূর্ণ করেছিল। ১০-৩৩-৯

> কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি। তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানং চ বহুদাৎ॥ ১০-৩৩-১০

কোনো গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গান করার সময় তাঁর আলাপের সঙ্গে নিজের স্বরালাপ না মিশ্রিত করেও এক অপূর্ব সুসমঞ্জস রাগরূপ রচনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্মিত ও প্রীত হয়ে 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁকে প্রশংসা করলেন। দ্বিতীয়া গোপী সেই রাগটিই ধ্রুবপদে রূপ দিয়ে গান করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন। ১০-৩৩-১০

কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।

জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লুথদ্বলয়মল্লিকা॥ ১০-৩৩-১১

রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত কোনো গোপীর হাতের বলয় এবং কবরীর মল্লিকা শিথিল হয়ে গেছিল। তিনি পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ নিজের বাহুদ্বারা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করলেন। ১০-৩৩-১১

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।

চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১০-৩৩-১২

শ্রীকৃষ্ণ কোনো এক গোপীর স্কন্ধে নিজের একটি বাহু স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গ স্বভাবতই পদাগন্ধযুক্ত, তদুপরি বাহুতে চন্দনের প্রলেপ ছিল। সেই সুগন্ধে সেই গোপীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, তিনি সেই বাহুতে চুম্বন করলেন। ১০-৩৩-১২

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।

গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাৎতামূলচর্বিতম্॥ ১০-৩৩-১৩

নৃত্যকালে কোনো গোপীর দোলায়মান কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত হচ্ছিল; তিনি সেই গণ্ডদেশ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে সংলগ্ন করলে, ভগবান নিজের চর্বিত তাম্বল তাঁর মুখে অর্পণ করলেন। ১০-৩৩-১৩

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্মূপুরমেখলা।

পাৰ্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাজং শ্ৰান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥ ১০-৩৩-১৪

কোনো গোপী নৃত্যসহ গান করছিলেন, তাঁর নূপুর ও মেখলা রুনুঝুনু শব্দে বাজছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি পার্শ্বস্থ প্রিয়ের শীতল মঙ্গলময় করকমল নিজের বক্ষে ধারণ করলেন। ১০-৩৩-১৪

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।

গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥ ১০-৩৩-১৫

পরীক্ষিৎ! গোপীগণ লক্ষ্মীদেবীর একান্তবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রিয়রূপে লাভ করে সংগীতরসে মগু হয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করছিলেন, ভগবান নিজের বাহুদ্বারা তাঁদের কণ্ঠধারণ করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর তুলনায়ও সম্ভবত অধিক ছিল। ১০-৩৩-১৫

कर्णाष्यनानकविष्क्रकर्यानघर्मवक्विरा वनसन्यूतरघाषवारिगः।

গোপ্যঃ সমং ভগবতা নন্তুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্॥ ১০-৩৩-১৬

রাসমণ্ডলে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তাঁদের কর্ণোৎপল দুলছিল, কপোলে ললাটে লগ্ন হয়েছিল তাঁদের চূর্ণ অলকরাশি, শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুর দীপ্তিতে শোভিত হয়েছিল তাঁদের মুখমণ্ডল, সবেগ আন্দোলনে তাঁদের কেশে গ্রথিত ফুল খসে খসে পড়ছিল, নাচের তালে তালে বাজছিল তাঁদের হাতের বলয়, পায়ের নূপুর, সেই তালে তাল মিলিয়ে আকুল গুঞ্জনে রত ভ্রমরকুল যেন সেখানে গায়কের স্থান নিয়েছিল। ১০-৩৩-১৬

এবং পরিষ্বৃঙ্গকরাভিমর্শস্লিঞ্চেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ। রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১০-৩৩-১৭ পরীক্ষিৎ! সরল বালক যেমন নির্বিকারভাবে নিজেরই প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইরকমভাবেই রমাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকাদের কখনো বক্ষে ধারণ, কখনো হস্ত স্পর্শ, কখনো স্লিগ্ধ দৃষ্টিপাত, কখনো লীলাবিলাসসহ উচ্চহাস্য ইত্যাদি প্রকারে তাঁদের সঙ্গে আনন্দবিহার করছিলেন। ১০-৩৩-১৭

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।

নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ করূদ্বহ॥ ১০-৩৩-১৮

কুরুকুলপ্রদীপ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গম্পর্শের সুখে গোপীদের ইন্দ্রিয়গুলি বিবশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মালা এবং অন্যান্য আভরণ খসে পড়ছিল, তাঁরা নিজেদের কেশজাল, বস্ত্র, বক্ষের আবরণী—কোনো কিছুই যেন যথাযথভাবে ধারণ করতে পারছিলেন না। ১০-৩৩-১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।

কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোহভবৎ॥ ১০-৩৩-১৯

শ্রীকৃষ্ণের এই অভূতপূর্ব রাসক্রীড়া দেখে আকাশে উপস্থিত দেবাঙ্গনাগণ প্রবল স্পৃহায় মোহিত হয়ে গেলেন, আকাশে চন্দ্রদেবও তারাগণসহ বিস্ময়াক্রান্ত হলেন। ১০-৩৩-১৯

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।

রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহপি লীলয়া॥ ১০-৩৩-২০

পরীক্ষিৎ! ভগবান আত্মারাম হয়েও লীলাবশে, যত সংখ্যক গোপী সেখানে ছিলেন, নিজেও ততসংখ্যক রূপ ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। ১০-৩৩-২০

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ১০-৩৩-২১

ভগবান করুণায় যখন দ্রবীভূত হন, তখন তিনি ভক্তদের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করেন। স্নেহভাজন পরীক্ষিৎ! তাই তিনি দীর্ঘকালিন নৃত্যাদি বিহারে পরিশ্রান্ত ব্রজরমণীগণের মুখমণ্ডল প্রেমভরে নিজের কল্যাণময় করকমলে মার্জনা করে দিলেন। ১০-৩৩-২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।

মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎ করক্রহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ১০-৩৩-২২

তাঁর করকমল তথা নখস্পর্শে গোপীরা পরম আনন্দে মগ্ন হলেন। সমুজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এবং কেশদামের সৌন্দর্যে শোভান্বিত কপোলতলের অপরূপ কান্তিতে, এবং অমৃতময় সিম্মিত দৃষ্টিপাতে তাঁরা নিজেদের কান্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন, সেইসঙ্গে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের পবিত্র কীর্তিসমূহ গান করতে লাগলেন। ১০-৩৩-২২

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টশ্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।

গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ১০-৩৩-২৩

এরপর যেমন শ্রান্ত গজরাজ সেতু ভেঙে ফেলে হস্তিনীদের নিয়ে জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম শ্রম দূর করার জন্য গোপীদের সঙ্গে জলে প্রবিষ্ট হলেন। গোপীদের অঙ্গসঙ্গে বিমর্দিত এবং তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুষ্কুমে রঞ্জিত মালায় আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর পঙ্ক্তি তাঁর অনুসরণ করছিল, যেন গন্ধর্বপতিগণ তাঁর স্তুতি করতে করতে অনুগমন করছেন। ১০-৩৩-২৩

সোহস্তস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোহঙ্গ।

বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥ ১০-৩৩-২৪

পরীক্ষিৎ! যমুনাজলের মধ্যে গোপীগণ প্রেমপূর্ণ কটাক্ষে তাঁর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে তাঁর ওপর চারদিক থেকে জল নিক্ষেপ করছিলেন। বিমানে স্থিত দেবতারা তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টিসহ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। আত্মারাম ভগবান এইভাবে গজেন্দ্রের মতো যমুনায় জলবিহার করলেন। ১০-৩৩-২৪

# ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে। চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥ ১০-৩৩-২৫

এরপর তিনি ব্রজযুবতীবৃন্দ এবং ভ্রমরকুলে পরিবৃত হয়ে যমুনাতটবর্তী উপবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে চারিদিকে প্রস্ফুটিত জলজ এবং স্থলজ পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। মদমত্ত গজরাজ যেমন হস্তিনীযূথে পরিবৃত হয়ে বিচরণ করে, তিনিও সেখানে সেইভাবে বিচরণ করতে লাগলেন। ১০-৩৩-২৫

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ১০-৩৩-২৬

পরীক্ষিৎ! সেই শরৎরাত্রি, যার মধ্যে অনেক রাত্রি পুঞ্জীভূত হয়ে রূপ নিয়েছিল, চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। কাব্যসমূহে শরৎঋতুর যত রসসম্পত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, এই রাত্রিতে সে-সবই একত্রিত হয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। সত্যসংকল্প আত্মক্রীড় ভগবান তাঁর অনুরক্ত গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই রজনী উপভোগ করলেন। এই চিন্ময়লীলায় ভগবান সর্বথা নিজ আনন্দঘন স্বরূপে অচঞ্চলরূপে অবস্থিত ছিলেন। ১০-৩৩-২৬

#### রাজোবাচ

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ১০-৩৩-২৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন —ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধীশ্বর। নিজ অংশ বলরামসহ তিনি ধর্মসংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১০-৩৩-২৭

> স কথং ধর্মসেতৃনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ১০-৩৩-২৮

হে ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মা! তিনি ধর্মমর্যাদার রচয়িতা, প্রবক্তা এবং রক্ষাকর্তা হয়েও তার সম্পূর্ণ বিপরীত আজ, পরস্ত্রীস্পর্শ, কী করে করলেন? ১০-৩৩-২৮

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ১০-৩৩-২৯

ভগবান যদুপতি আত্মকাম, কোনো বাহ্যবস্তুর কামনাই তাঁর ছিল না। তাহলে তিনি কী অভিপ্রায়ে এমন নিন্দনীয় কর্ম করলেন? হে ব্রতনিষ্ঠ মুনিবর! আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন। ১০-৩৩-২৯

#### শ্রীশুক উবাচ

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥ ১০-৩৩-৩০

শ্রীশুকদেব বললেন—সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর-পুরুষগণকে কখনো কখনো ধর্মের উল্লব্জ্যন এবং অনুচিত হঠকারিতা করতে দেখা যায়। তেজস্বী পুরুষদের পক্ষে এগুলি দোষাবহ নয়, যেমন অগ্নি সর্বভুক হলেও তার জন্য তাঁর কোনো কলঙ্ক হয় না। ১০-৩৩-৩০

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মানসাপি হ্যনীশ্বরঃ।

বিনশ্যত্যাচরন মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোহিরজং বিষম্॥ ১০-৩৩-৩১

যার সেই সামর্থ্য নেই, তার পক্ষে এই ধরনের কাজের কথা মনেও আনা উচিত নয়, বাস্তবে আচরণ তো দূরের কথা। মূঢ়তার বশে যদি কেউ এইরূপ আচরণ করে তো সে বিনষ্ট হয়। ভগবান রুদ্র (মহাদেব) হলাহল পান করেছিলেন। কিন্তু অন্য কেউ যদি তা করতে যায়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হবে। ১০-৩৩-৩১

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কুচিৎ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ ১০-৩৩-৩২

এইজন্য এই ধরনের সমর্থ পুরুষের বচন সত্য বলে জেনে, নিজের অধিকার বুঝে, তা জীবনে অনুসরণ করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণেরও অনুকরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে তাই উচিত হবে, তাঁদের যে আচরণগুলি লোকশিক্ষার্থে প্রদত্ত উপদেশের অনুরূপ, সেগুলি জীবনে রূপায়িত করতে চেষ্টা করা। ১০-৩৩-৩২

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।

বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহংকারিণাং প্রভো॥ ১০-৩৩-৩৩

পরীক্ষিৎ! এই সামর্থ্যযুক্ত পুরুষেরা অহংকারহীন হয়ে থাকেন। শুভকর্ম আচরণের দ্বারা তাঁদের কোনো সাংসারিক স্বার্থ সাধিত হয় না, অশুভকর্মের দ্বারাও কোনো অনর্থ হয় না। তাঁরা এইসব স্বার্থ অনর্থের পরপারের। ১০-৩৩-৩৩

কিমৃতাখিলস্ত্রানাং তির্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাম।

ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাম্বয়ঃ॥ ১০-৩৩-৩৪

তাঁদের পক্ষেই যখন এই কথা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে যিনি পশু, পাখি, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীব-জগতের একমাত্র প্রভু, তাঁর ক্ষেত্রে মানবীয় দৃষ্টির শুভ-অশুভ বা ভালো-মন্দের সম্বন্ধ কীভাবে করা যাবে? ১০-৩৩-৩৪

যৎ পাদপক্ষজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্য়োহহত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ১০-৩৩-৩৫

যাঁর পদপঙ্কজ রেণুর সেবা করে ভক্তজন পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন, যোগপ্রভাবে যাঁকে লাভ করে যোগীরা সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, বিচারশীল জ্ঞানিগণ যাঁর তত্ত্ব বিচার করে তৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে যান এবং স্বচ্ছন্দে বিহার করেন; স্বেচ্ছায় তথা ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণের জন্য বিগ্রহধারণকারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মবন্ধন কল্পনা কী করে সম্ভব? ১০-৩৩-৩৫

গোপীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ১০-৩৩-৩৬

গোপীদের, তাঁদের পতিদের, সকল দেহধারীরই যিনি অন্তরে বিচরণ করেন, তাদের সর্ব কর্মের, তাদের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ পরমপতি যিনি, তিনিই লীলাবশে এই দেহধারণ করেছেন। ১০-৩৩-৩৬

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ১০-৩৩-৩৭

জীবগণকে কৃপা করবার উদ্দেশ্যেই ভগবান মানুষদেহ আশ্রয় করে এইপ্রকার লীলা করে থাকেন, যা শুনে জীব ভগবৎপরায়ণ হতে পারে। ১০-৩৩-৩৭

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্সান্ স্বান্ স্বান্ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-৩৩-৩৮

ব্রজবাসী গোপগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সামান্যতম দোষদৃষ্টিও করেননি। তাঁর যোগমায়ায় মোহিত হয়ে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের পত্নীরা তাঁদের পাশেই আছেন। ১০-৩৩-৩৮

#### ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ১০-৩৩-৩৯

ব্রহ্মার রাত্রির সমান সেই রাত্রি ক্রমে শেষ হয়ে গেল, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত উপস্থিত হল। গোপীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবানের আজ্ঞায় নিজেদের ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা তো নিজেদের সকল চেষ্টায়, সকল সংকল্পে ভগবানের প্রিয় সাধন, তার প্রসন্মতা বিধানেই নিযুক্ত থাকতেন! ১০-৩৩-৩৯

বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদং চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০-৩৩-৪০

পরীক্ষিৎ! ব্রজবধূগণের সঙ্গে ভগবানের এই চিনাুয় রাসবিলাস যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার শ্রবণ এবং বর্ণনা করেন, তিনি শ্রীভগবানের চরণে পরাভক্তি লাভ করেন এবং অতি শীঘ্রই হৃদয়ের রোগস্বরূপ কামকে দূরীকৃত করতে সমর্থ হন, চিরতরে কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১০-৩৩-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

# BANG বিত্রস্থিংশ অধ্যায়- AN COM সুদর্শন এবং শঙ্খচূড়-উদ্ধার

#### শ্রীশুক উদ্ধার

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।

অনোভিরনডুদ্যুক্তৈঃ প্রযযুক্তে২ম্বিকাবনম্॥ ১০-৩৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! একবার শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে নন্দমহারাজ প্রমুখ গোপ মহা উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আনন্দের সঙ্গে বৃষবাহিত শকটে চড়ে অম্বিকাবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ১০-৩৪-১

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্।

আনর্চুরহণৈভক্ত্যা দেবীং চ নৃপতে২ম্বিকাম্॥ ১০-৩৪-২

মহারাজ! সেখানে তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করে বহুবিধ উপচারে সর্বান্তর্যামী ভগবান পশুপতি শংকর এবং দেবী অম্বিকাকে ভক্তিভরে পূজা করলেন। ১০-৩৪-২

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।

ব্রাক্ষণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি॥ ১০-৩৪-৩

দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন—এই প্রার্থনায় তাঁরা সকলে সেখানে মহাসমাদরে ব্রাহ্মণদের গোধন, সোনা, বস্ত্রাদি, মধু এবং অন্ন দান করলেন। ১০-৩৪-৩ উষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য ধৃতব্রতাঃ। রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ॥ ১০-৩৪-৪

পরম ভাগ্যবান নন্দ, সুন্দ প্রভৃতি গোপগণ সেদিন উপবাস ব্রত ধারণ করেছিলেন। এইজন্য তাঁরা কেবলমাত্র জল পান করে রাত্রিকালে সরস্বতীর তীরে (শয়ন করে) থেকে গেলেন। ১০-৩৪-৪

কশ্চিনাহানহিস্তশ্মিন্ বিপিনেহতিবুভুক্ষিতঃ।

যদৃচ্ছায়া২২গতো নন্দং শয়ানমুরগোহগ্রসীৎ॥ ১০-৩৪-৫

সেই অম্বিকাবনে এক বিশালকায় সাপ বাস করত। সেই দিন সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। দৈববশে সেই মহাসর্প সেদিকে এসে নিদ্রিত নন্দমহারাজকে গ্রাস করতে শুরু করল। ১০-৩৪-৫

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্।

সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয়॥ ১০-৩৪-৬

সর্পগ্রস্ত নন্দ তখন এই বলে চিৎকার করতে লাগলেন—কৃষ্ণ! দৌড়ে এস। দেখো পুত্র! এই বিশাল সাপ আমায় গিলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। শরণাগত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ১০-৩৪-৬

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোখিতাঃ।

গ্রস্তং চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুলাুকৈঃ॥ ১০-৩৪-৭

নন্দরাজের এই ভয়ার্ত চিৎকার শুনে গোপগণ সকলেই ত্বরিতে উঠে পড়লেন এবং সাপের গ্রাসে নন্দ মহারাজকে দেখে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে

পড়লেন। এরপর তাঁরা জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে সেই সাপকে আঘাত করতে লাগলেন। ১০-৩৪-৭

অলাতৈর্দহ্যমানোহপি নামুঞ্জতেমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাতৃতাং পতিঃ॥ ১০-৩৪-৮

জ্বলন্ত কাঠের স্পর্শে গা পুড়ে যেতে থাকলেও কিন্তু সেই অজগর নন্দমহারাজকে ছেড়ে দিল না। এর মধ্যে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের চরণদ্বারা সেই সাপকে স্পর্শ করলেন। ১০-৩৪-৮

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।

ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্॥ ১০-৩৪-৯

ভগবানের শ্রীচরণস্পর্শমাত্রই তার সমস্ত অশুভ নষ্ট হয়ে গেল এবং সে সর্পশরীর ত্যাগ করে বিদ্যাধরপূজিত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করল। ১০-৩৪-৯

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমুপস্থিতম্।

দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্॥ ১০-৩৪-১০

গলয়া স্বর্ণমালাধারী জ্যোতির্ময় শরীরবিশিষ্ট সেই পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রণাম করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৩৪-১০

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্যা রোচতে২ডুতদর্শনঃ।

কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোহবশঃ॥ ১০-৩৪-১১

আপনি কে? পরম শ্রীমণ্ডিত আপনার দেহ থেকে দীপ্তি ফুটে বেরোচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর আপনার রূপ! আপনি কী কারণে এই নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই আপনাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই এই দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে? ১০-৩৪-১১

#### সর্প উবাচ

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।

শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরং দিশঃ॥ ১০-৩৪-১২

সর্প বলল—প্রভু! আমি পূর্বে এক বিদ্যাধর ছিলাম, আমার নাম ছিল সুদর্শন। শারীরিকরূপে ও ধনসম্পদে পরম ঐশ্বর্যশালী আমি বিমানে আরোহণ করে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতাম। ১০-৩৪-১২

ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।

তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলক্ষৈঃ স্বেন পাপ্মনা॥ ১০-৩৪-১৩

নিজের রূপের গর্বে মত্ত আমি একদিন কুৎসিতদর্শন অঙ্গিরা গোত্রের ঋষিদের দেখে উপহাস করেছিলাম। এই অশোভন বিদ্রূপে কুপিত হয়ে তাঁরা আমাকে অভিশাপ দিয়ে এই সর্পরূপ প্রাপ্ত করিয়েছেন, এটি সর্বথা আমারই পাপ, আমারই অপরাধের ফল। ১০-৩৪-১৩

শাপো মেহনুগ্রহায়ৈব কৃতক্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।

যদহং লোকগুরুণা পদা স্প্রেষ্টো হতাশুভঃ॥ ১০-৩৪-১৪

কিন্তু সেই ঋষিগণ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত করুণাময়, তাঁরা আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই অভিশাপ দিয়েছিলেন; যার ফলে আজ আমি চরাচরগুরু আপনার চরণকমলের স্পর্শ লাভ করলাম এবং আমার সমস্ত অশুভ নষ্ট হয়ে গেল। ১০-৩৪-১৪

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম।

আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্॥ ১০-৩৪-১৫

হে আর্তিহারী ভগবান! জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রের ভয়ে ভীত হয়ে যারা আপনার শরণ নেয়, আপনি তাদের সকল ভয় থেকে মুক্ত করেন। আপনার শ্রীপদপঙ্কজস্পর্শে সর্পযোনী থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন নিজ লোকে গমনের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিছি। ১০-৩৪-১৫

প্রপন্নোহস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।

অনুজানীহি মাং দেব সর্বলোকেশ্বরেশ্বর॥ ১০-৩৪-১৬

হে মহাযোগী, হে মহাপুরুষ, হে সাধুজনের রক্ষাকর্তা, আমি আপনারই শরণাগত। ইন্দ্রাদি সকল লোকপালগণেরও ঈশ্বর হে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা! দয়া করে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। ১০-৩৪-১৬

ব্রশ্বদণ্ডাদ্ বিমুক্তো২হং সদ্যস্তে২চ্যুত দর্শনাৎ।

যন্নাম গৃহুন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।

সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥ ১০-৩৪-১৭

নিত্য নিজ স্বরূপে অচঞ্চলভাবে স্থিত হে অচ্যুত! আপনার দর্শনমাত্রেই আমি ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। যাঁর নাম উচ্চারণ করে লোকে সকল শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্যই পবিত্র করে থাকে, সেই আপনার চরণদ্বারা স্পৃষ্ট আমি যে উদ্ধার পাব, এ আর এমন বেশি কী? ১০-৩৪-১৭

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্ধ্য চ।

সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছান্নদশ্চ মোচিতঃ॥ ১০-৩৪-১৮

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে বিনয় প্রকাশ করে সুদর্শন তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করল এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ লোকে চলে গেল। নন্দরাজও এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন। ১০-৩৪-১৮

#### নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং ব্রজৌকসো বিশ্মিতচেতসস্ততঃ। সমাপ্য তশ্মিন্ নিয়মং পুনর্ব্রজং নৃপাযযুক্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ॥ ১০-৩৪-১৯

মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভূত মহিমা ও প্রভাব দর্শন করে ব্রজবাসিগণ সকলেই যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন। এরপর তাঁরা সেই তীর্থে যে যেমন ব্রত ধারণ করেছিলেন, সেগুলি যথানিয়মে সমাপন করে সোৎসাহে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাকথা কীর্তন করতে করতে পুনরায় ব্রজে ফিরে এলেন। ১০-৩৪-১৯

কদাচিদথ গোবিন্দ রাম\*চাডুতবিক্রমঃ।

বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥ ১০-৩৪-২০

এরপরে কোনো এক সময় অসাধারণ বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম রাত্রিকালে গোপাঙ্গনা পরিবৃত হয়ে বনের মধ্যে বিচরণ করছিলেন। ১০-৩৪-২০

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহ্রদৈঃ।

স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রঞ্চিণৌ বিরজোহম্বরৌ॥ ১০-৩৪-২১

তাঁদের পরিধানে ছিল সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, দেহ চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত ও বহুবিধ সুন্দর অলংকারের ভূষিত এবং গলায় শোভা পাচ্ছিল কুসুমাদিরচিত মালিকা। তাঁদের প্রতি অনুরক্ত সেই গোপীগণ অতিমধুর ললিতস্বরে তাঁদের গুণগান করছিলেন। ১০-৩৪-২১

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।

মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥ ১০-৩৪-২২

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।

তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥ ১০-৩৪-২৩

তখন সন্ধ্যাগমে আকাশে চন্দ্র এবং তারকারাজি উদিত হয়েছিল। মল্লিকাফুলের গন্ধে মন্ত হয়ে অলিকুল গুঞ্জন করে ফিরছিল। প্রস্ফুটিত কুমুদের সুগন্ধ বহন করে মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। এই মনোরম সায়ং সন্ধ্যার বন্দনারূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হলেন। স্বরসমূহের নিপুণ প্রয়োগে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করে তাঁদের সেই গান সর্ব প্রাণীর শ্রবণেন্দ্রিয় এবং মনে আনন্দ জিনায়ে দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যেতে লাগল। ১০-৩৪-২২-২৩

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্ নৃপ।

স্রংসদ্দুকুলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ॥ ১০-৩৪-২৪

সেইগান শুনে গোপীদের চেতনা যেন লোকাতীত স্তরে উত্তীর্ণ হল, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বাস্তববোধ বা লৌকিক বিষয়ে সতর্কতা রইল না। পরীক্ষিং! সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁরা অঙ্গের বস্ত্র বা কেশদামের মালা খুলিত হয়ে গেলেও জানতে পারলেন না। ১০-৩৪-২৪

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ।

শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোহভ্যগাৎ॥ ১০-৩৪-২৫

এইভাবে তাঁরা দুই ভাই যখন সুরের জাল বিস্তার করে সংগীতরসে মত্ত হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করছিলেন, সেই সময় শঙ্খচূড় নামে কুবেরানুচর এক যক্ষ সেখানে এসে উপস্থিত হল। ১০-৩৪-২৫

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্।

ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশুদীচ্যামশঙ্কিতঃ॥ ১০-৩৪-২৬

তাঁদের দুজনের চোখের সামনে থেকেই সে নির্ভয়ে সেই অঙ্গনাকুলকে উত্তরদিকে নিয়ে চলল। মহারাজ! সেই গোপরমণীদের রক্ষাকর্তা এঁরা দুজনেই, অবলাগণ তাঁদেরই আশ্রিত, তবু তখন তাঁরা অসহায়ের মতো আর্ত-ক্রন্দন করতে করতে সেই দুষ্ট যক্ষের দ্বারা নীত হতে থাকলেন। ১০-৩৪-২৬

#### ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্। যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্॥ ১০-৩৪-২৭

রাম ও কৃষ্ণ, দুই ভাই দেখলেন যে, দস্যু যেমন গাভীদের হরণ করে নিয়ে যায়, তেমনভাবেই সেই যক্ষ তাঁদের অনুরাগিনী গোপীদের অপহরণ করছে এবং তাঁরা 'হা কৃষ্ণ!' 'হা রাম!' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছেন। দুই ভাই তৎক্ষণাৎ তাঁদের দিকে ধাবিত হলেন। ১০-৩৪-২৭

> মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ। আসেদতুস্তং তরসা ত্বিতং গুহ্যকাধমম্॥ ১০-৩৪-২৮

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না—এই অভয়বাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা দুজনে দুটি শালবৃক্ষ হাতে নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই সবেগে পলায়নরত সেই যক্ষাধমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ১০-৩৪-২৮

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যু ইবোদিজন্।

বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া॥ ১০-৩৪-২৯

কালান্তক যমের মতো সেই দুজনকে নিজের অতি সন্নিকটে উপস্থিত দেখে সেই বুদ্ধিভ্রষ্ট যক্ষ মহাভয়ে গোপনারীদের সেখানেই পরিত্যাগ করে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দ্রুততর বেগে পলায়ন করতে লাগল। ১০-৩৪-২৯

তমন্বধাবদ্ গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।

জিহীর্স্সচ্ছিরোরত্নং তস্তৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ॥ ১০-৩৪-৩০

তখন বলদেব নারীদের রক্ষার জন্য সেইখানেই রয়ে গেলেন, আর সেই দুষ্ট যক্ষ পালিয়ে যেখানে যেখানেই যেতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণ তার পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। সেই যক্ষের মাথায় একটি মণি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেটি উৎকর্তন করে নেবেন ভেবেছিলেন। ১০-৩৪-৩০

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।

জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ॥ ১০-৩৪-৩১

পরীক্ষিৎ! অল্প দূরে গিয়েই শ্রীকৃষ্ণ তাকে ধরে ফেললেন এবং এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সেই দুরাত্মার চূড়ামণিসহ মস্তক দেহ থেকে বিযুক্ত করে দিলেন। ১০-৩৪-৩১

> শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্। অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাং চ যোষিতাম্॥ ১০-৩৪-৩২

এইভাবে শঙ্খচূড়কে নিহত করে তার মাথার উজ্জ্বল মণিটি নিয়ে এসে গোপীদের সামনেই পরম প্রীতিভরে সেটি অগ্রজ বলরামকে অর্পণ করলেন। ১০-৩৪-৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে শঙ্খচূড়বধো নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

### পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

## যুগলগীত

#### শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥ ১০-৩৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোধনচারণের জন্য দিনের বেলায় বনে চলে গোলে গোপীদের চিত্তও তাঁরই সঙ্গে চলে যেত। তাঁদের মানসলোকে শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করতেন, তাঁদের বাণী কৃষ্ণলীলাগান করতে থাকত। এইভাবে তাঁরা অত্যন্ত কষ্টে কোনোক্রমে দিনের সময়টি অতিবাহিত করতেন। ১০-৩৫-১

#### গোপ্য উচুঃ

বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ ১০-৩৫-২
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈবিশ্বিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশালং যযুরপশ্বতনীব্যঃ॥ ১০-৩৫-৩

গোপীরা বলছেন—জানিস, সখীরা! আমাদের শ্যামসুন্দর মুকুন্দ যখন তাঁর বাম কপোল বাম বাহুমূলে লগ্ন করে ভ্রুযুগল কখনো উন্নমিত কখনো বা নমিত করতে করতে অধরসংযুক্ত মোহনবেণুর ছিদ্রগুলিতে নিজের কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে অপরূপ মধুর তান তোলেন, তখন আকাশপথে নিজেদের পতি সিদ্ধপুরুষগণের সঙ্গে আগত দিব্যবিমানে সিদ্ধপত্নীরা সেই সংগীত শুনে বিস্ময়াকুল হয়ে ওঠেন, তাঁদের হৃদয়ে জেগে ওঠে অনির্দেশ্য এক বিরহ বেদনা, কোনো চির-অচেনাকে পাওয়ার দুর্নিবার আকাজ্জায় বিবশ হয়ে পড়েন তাঁরা, পতিগণ সঙ্গে থাকা সঙ্গেও এই অকারণ চিত্ত-বৈকল্যে তাঁরা প্রথমত লজ্জা পান, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের বাহ্য-চেতনা বিলুপ্ত হয়ে আসে, নীবিবন্ধন থেকে পরিধান বস্ত্র স্থালিত হয়ে গেলেও তা জানতে পারেন না। ১০-৩৫-২-৩

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্তজনানাং নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ॥ ১০-৩৫-৪
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্॥ ১০-৩৫-৫

এই আরও এক আশ্চর্যের কথা শোন তোরা, অবলারা যাঁর হাসির ছটা মুক্তাহারের মতো অমল কিরণ বিকিরণ করে বক্ষের মণিহারে প্রতিবিদ্বিত হয়়, সজল জলধরে স্থির-সৌদামিনীর মতো যার শ্যামল বুকে শ্রীবৎসরেখাকারে লক্ষ্মীর অচল প্রতিষ্ঠা, সেই আমাদের নন্দদুলাল যখন দুঃখী আর্তজনের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলে, বিরহিণীদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্চার করে তাঁর বাঁশরিতে জাগিয়ে তোলেন মোহিনী মূর্ছনা, তখন ব্রজের যত বৃষ, গাভী, মৃগ—সব দলে দলে দূর থেকে ছুটে চলে আসে তাঁর কাছে। তাদের মুখের তৃণগ্রাস দাঁতেই ধরা থাকে অর্ধচর্বিত অবস্থায়, তাদের কান নিশ্চলভাবে খাড়া হয়ে থাকে; মনে হয় যেন তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা যেন ছবিতে আঁকা প্রাণী। তা-ই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন তো তাদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছে সেই বেণুর স্বরে, বহির্জগতের কোনো বোধই তখন নেই তাদের। ১০-৩৫-৪-৫

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্গাঃ সমাহুয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ ১০-৩৫-৬
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎ পদামুজরজোহনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥ ১০-৩৫-৭

তাঁর বেশ কেমন জানিস-ই তো, সখী! মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, নানারকম ধাতুর অঙ্গরাগ, পুষ্প-পল্লবাদির অলংকার —এইসব বস্তু যা দিয়ে মল্লেরা সাজসজ্জা করে, তাই তাঁর প্রসাধন! এইভাবে সজ্জিত হয়ে বলরাম এবং অন্যান্য গোপেদের সঙ্গে নিয়ে বনের পথে যখন তিনি বেণুর স্বরে গাভীদের ডাকতে থাকেন, তখন নদীদের গতিও স্তব্ধ হয়ে যায়, তারা একান্তভাবে কামনা করে যে, বায়ু তাঁর চরণকমলের রেণু উড়িয়ে নিয়ে আসুক তাদের বুকে, সেই স্পর্শে তাদের জীবন ধন্য হয়ে যাক! কিন্তু তারাও যে আমাদেরই মতো মন্দভাগিনী, একইরকম অল্পপুণ্যশালিনী! সেই পদধূলি লাভের আশা তাদের পূর্ণ হয় না, শুধু তাঁর কণ্ঠ বেষ্টনের আকাঙ্কায় ব্যগ্রব্যাকুল আমাদের ভুজ যুগলের মতোই তাদেরও তরঙ্গবাহু কম্পিত হয় প্রেমভরে, জল হয়ে থাকে স্থির, স্তস্তিত, যেমন আমরা চোখের জল চোখেই ধরে রাখি, সংসারের সামনে তা ঝরে পড়তে দিই না। ১০-৩৫-৬-৭

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য আদিপূরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহহহুয়তি গাঃ স যদা হি॥ ১০-৩৫-৮
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহুষ্টতনবঃ ববৃষুঃ স্ম॥ ১০-৩৫-৯

বৃন্দাবনচারী গোবিন্দ চলেন, সঙ্গে চলে তাঁর অনুচর গোপবালকের দল, গান করতে থাকে তাঁর অনন্তবীর্য মহিমা, ঠিক যেন অচিন্ত্যশক্তি নিত্য শ্রীসম্পন্ন আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণের অসীম বিভূতি-বৈভবের স্তুতি করতে করতে তাঁর অনুগমন করছেন দেবতাবৃন্দ। কী বলব সখীরা! তিনি যখন বাঁশির সুরে নাম ধরে ডাকতে থাকেন গিরিরাজ গোবর্ধনের সানুদেশে বিচরণশীল ধেনুর পালকে, তখন বনের যত তরুলতা আনন্দে প্রেমে শিহরিত হয়ে ওঠে, পুষ্পে-ফলে পরিপূর্ণ তাদের ভারাক্রান্ত শাখাগুলি অবনত করে যেন প্রণাম জানাতে থাকে, তাদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর অভিব্যক্তি সূচিত করতে তারা বর্ষণ করে মধুধারা। ১০-৩৫-৮-৯

দর্শনীয়তিলকো বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তিঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্টমাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ॥ ১০-৩৫-১০
সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ১০-৩৫-১১

আমাদের সকলের নয়নানন্দ, জগৎ সংসারের সকল দর্শনীয়ের মধ্যে সর্বোত্তম শ্যামল সুন্দরের তুলনা তিনি নিজেই! তাঁর শ্রীবিগ্রহের একটি অঙ্গের বা প্রত্যঙ্গের, এমনকি তাঁর শরীর মণ্ডনকলার অংশবিশেষের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করেই জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে দেওয়া যায়, না কি, বল তোরা! আমার তো মনে হয়, শুধু তাঁর ললাট-তিলকটিই উজ্জ্বল রেখায় মানসপুটে অঙ্কিত করে তাতেই নিবিষ্ট নেত্র হয়ে অনন্ত কাল মগ্ন থাকা যায়! আর দেখেছিস তোরা, তাঁর গলার বনমালায় গাঁখা তুলসীদল এবং অন্যান্য ফুলের এমন অপূর্ব দিব্য গন্ধ এবং মধুর সমারোহ যে, তার আকর্ষণে মন্ত হয়ে শ্রমরের দল সেই মালার সায়িধ্য ছেড়ে যেতে চায় না, তাদের শ্রবণরঞ্জন উচ্চরোল শুঞ্জনের প্রতি নিজের সাদর অনুমোদন জ্ঞাপন করেই যেমন তিনিও নিজ অধরে সংযুক্ত করেন তাঁর বেণু, আর আহা, কী বলব সখীরা, তখন সেই মোহন সংগীত সরোবরের সারস, হংস প্রভৃতি যত জলচর পাখিদেরও এমনভাবে হৃদয়হরণ করে যে, তারা বিবশ হয়ে সেই বংশীধারীর কাছে এসে উপস্থিত হয়, তাঁর সমীপে তারা চোখ বুজে, নিঃশব্দে, একাগ্রচিত্তে বসে থাকে, যেন দেখে মনে হয়, বিহঙ্গমবৃত্তিরূপ ব্রতধারী যোগী পুরুষেরা শ্রীহরির উপাসনায় রত। ১০-৩৫-১০-১১

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যহিঁ বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরস্ততি বিশ্বম্॥ ১০-৩৫-১২
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্॥ ১০-৩৫-১৩

সখী ব্রজদেবীরা! জগতের আনন্দ-বিধানই তাঁর কাজ, তিনি স্বয়ং-ই যে আনন্দ-স্বরূপ। সেইজন্যই বুঝি তিনি গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে বিচরণ করতে করতে বংশীধ্বনিতে বিশ্বজগৎ পরিপূর্ণ করেন। কানের থেকে দোলে তাঁর ফুলে গাঁথা মালার মতো কর্ণভূষণ, মধুর মুখের শোভায় আরও একটু বৈচিত্র্য যোগ করে। আর, সে কী বাঁশি বাজানো —না কি আত্মানন্দের উচ্ছলনে জগৎকে সেই আনন্দের অংশীদার করার জন্য বেণুরবের মাধ্যমে আনন্দ-আশ্লেষে আবদ্ধ করা? আকাশে যে মেঘ ভেসে যায়, সে-ও তখন মহাপুরুষকে অতিক্রম করার দোষ হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁকে লজ্ঞন করে চলে যায় না, ধীরে তাঁর অনুবর্তন করে এবং মৃদু মৃদু গর্জনধ্বনিতে সেই বাঁশরীর সুরে তাল দিতে থাকে। আর, রোদের তাপে সখা ঘনশ্যামের কষ্ট না হয়, এইজন্য তাঁর ওপরে নিজে ছত্ররূপে বিরাজ করে ছায়া মেলে রাখে, সৃক্ষ্ম জলকণা বর্ষণ করে পুষ্পবৃষ্টির মতো, দেবতারাও হয়তো তার অন্তরালে থেকে এই আনন্দোৎসবে অংশ দিয়ে নিজেদের মনের হর্ষের প্রকাশ ঘটান কুসুমাসার-বিকিরণের মাধ্যমে। ১০-৩৫-১২-১৩

বিবিধগোপচরণেষু বিদক্ষো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সূতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥ ১০-৩৫-১৪
সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশালং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ ১০-৩৫-১৫

সতী শিরোমণি মা যশোদা! গোপবালকেরা যত রকম খেলা করে, তোমার পুত্র তো সে সবেতেই দক্ষ, বলতে গেলে সবার সেরা। কিন্তু তাঁর বাঁশরী বাজানো যে কী এক আশ্চর্য ব্যাপার, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ বিষয়ে তো তাঁর কোনো উপদেষ্টা বা গুরু আছেন বলে জানা নেই, যা শিখেছেন নিজে-নিজেই শিখেছেন। তবু যখন তিনি তাঁর বিস্বতুল্য রক্তিম অধরে বেণুটি স্থাপন করে ত্রিসপ্তকের সকল স্বরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেন, উদ্ভাবন করেন কত বিচিত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় সুরের কারুকাজ, তখন সেই অলৌকিক সংগীত শ্রবণ করে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র প্রমুখ 'সুর' শ্রেষ্ঠগণও মোহিত হয়ে যান। তাঁরা তো সংগীতশাস্ত্রের তত্ত্বুজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, কবি তাঁরা —তবুও তোমার দুলালের সৃষ্ট সুরমাধুরীর কোনো দিশা করতে পারেন না তাঁরা, সংগীত-ব্যাকরণ নির্দিষ্ট কোনো ছকে ফেলে তার কোনো বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিক রূপ স্থির করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ বিচার-বৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে সেই গীতরসে ডুবে যেতে থাকেন, তাঁদের গ্রীবাদেশ অবনত হয়, চিত্ত প্রণত হয়, ধীরে ধীরে তন্মুয় হয়ে যান তাঁরা, সুর-ব্রক্ষের আস্বাদনে সমাহিত হয়ে যান। ১০-৩৫-১৪-১৫

নিজপদাজদলৈধ্বজবজ্বনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ। ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ম্বধূর্যগতিরীড়িতবেণুঃ॥ ১০-৩৫-১৬ বজ্রতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ। কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশালেন কবরং বসনং বা॥ ১০-৩৫-১৭

ব্রজভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য পশু নিত্য-নিরন্তর গমনাগমন করে, তাদের খুরের আঘাতে তার বুকে যে ব্যথা বাজে, তা প্রশমনের জন্যই তিনি তাঁর ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর চিহ্নে ভূষিত হয়ে নিজের কোমন পদ্মের স্পর্শ রাখেন ভূমিতে, বিচরণ করেন ধীর ললিত গতিতে গজরাজের মতো আর সেই সঙ্গে বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলেন করুণ-মধুর তান; তখন সেই ধ্বনি শুনে, সেই গমনভঙ্গী দেখে আর আমাদের প্রতি তাঁর বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে প্রেমের প্রবল আবেগ। তখন এক বিচিত্র অবস্থা হয় আমাদের, বুকের ভিতরে তুফান অথচ বাইরে শরীর যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়, হাত-পা নাড়ারও ক্ষমতা থাকে না, একেবারে বৃক্ষের মতো জড়তা প্রাপ্ত হই আমরা। সম্পূর্ণরূপেই বিহুল-বিবশ আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের কবরীবন্ধন বা দেহের বসন যথাযথ আছে, না বিস্রস্ত হয়ে গেছে! ১০-৩৫-১৬-১৭

মণিধরঃ কৃচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ। প্রণয়িনোহনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র॥ ১০-৩৫-১৮ কৃণিতবেণুরববঞ্চিতিটিঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ। গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ॥ ১০-৩৫-১৯

গোবৃন্দের গণনার জন্য তাঁর কাছে থাকে মণির মালা, আর তাছাড়া তাঁর গলায় সর্বদাই তুলসীর মালা তো থাকেই, কারণ তুলসীর গন্ধ তাঁর বিশেষ প্রিয়। তিনি সেই মণিমালার সাহায্যে গো-গণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে হয়তো কখনো পার্শ্ববর্তী কোনো প্রিয়সখার কাঁধে একটি বাছ রেখে নিজের মনে গাইতে থাকেন, তখন কৃষ্ণসারম্গের গৃহিণী মৃগীরা সেই বাঁশি থেকে উৎসারিত অলৌকিক সুরের টানে হারিয়ে ফেলে নিজেদের চিত্ত, সব কিছু ভুলে, সব কিছু ছেড়ে তাঁর চরণোপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়, আর এই আমাদের গোপীদের মতোই গুণার্ণব সেই মনোহরণ প্রিয়তমের জন্য চিরকালের মতো ঘরের আশা, সংসার-সুখের আশা, সমস্ত পরিত্যাগ করে, তাঁকেই পরম গতি জেনে তাঁর আশ্রয় নেয়, তাঁকে ঘিরে অবস্থান করে একাগ্রভাবে—ফিরে যাবার নামও করে না। ১০-৩৫-১৮-১৯

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্মদঃ প্রণিয়িনাং বিজহার॥ ১০-৩৫-২০
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবক্রঃ॥ ১০-৩৫-২১

নন্দরানি! তোমার মতো এমন অপাপবিদ্ধা, এমন পুণ্যবতী জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, তাই তো এমন পুত্র লাভ করেছ তুমি! সেই তোমার নন্দদুলাল সকলেরই আনন্দ-দুলাল, সবার আনন্দবিধানই তার কাজ। কতভাবেই হাস্য পরিহাসে প্রিয় বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেন তিনি। কখনো তিনি কুন্দফুলের মালায় আর বিচিত্র নানা আভরণে কৌতুকভরে সজ্জিত হয়ে গোপবালক এবং গোধনসমূহে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে বিহার করেন, তখন মৃদুমন্দ বায়ু তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চন্দনের সুগন্ধ এবং শীতল স্পর্শ বহন করে অনুকূলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং এমনকি গন্ধর্ব প্রভৃতি উপদেবগণও তাঁর চতুর্দিকে বন্দনাকারীরূপে উপস্থিত হয়ে গান-বাজনা এবং বহুবিধ পুজা-উপচারে তাঁর প্রসন্মতা বিধানের প্রয়াস করেন। ১০-৩৫-২০-২১

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ॥ ১০-৩৫-২২
উৎসবং শ্রমক্রচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজ\*ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূক়ভুরাজঃ॥ ১০-৩৫-২৩

দেখ সখী! গোবিন্দ তো একান্তভাবেই গোবৎসল, ব্রজের গোবৃন্দের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তাই তো তিনি গিরিগোবর্ধনকে ধারণ করেছিলেন। এইবার তিনি সেই গোবৃন্দকে একত্রিত করে এসে পড়বেন, গোধূলি সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এতো দেরি হচ্ছে কেন, সখী? পথের মধ্যে তাঁকে যে বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা, জ্ঞানবৃদ্ধ শংকর প্রভৃতি মহান দেবতারা বন্দনা করতে থাকেন, তাই তো দেরি! এইবারে তিনি গোধনের পিছন পিছন বাঁশরিতে সুর তুলে এসে পড়লেন বলে! গোপবালকেরা তাঁর কীর্তিগাথা গান করতে করতে আসতে থাকেব। এই যে দেখ, তিনি আসছেন! গোরুর খুরের ধুলোয় তাঁর গলার বনমালা আকীর্ণ হয়ে গেছে। সারা দিন বনে-বনে ঘুরে শ্রান্ত তিনি, তবু সেই শ্রমক্লান্ত রূপটিতেই আমাদের নয়নের কী সুখই না দিচ্ছেন তিনি, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের! দেবকীর জঠর-সমুদ্রজাত এই কৃষ্ণচন্দ্রমা জগৎ-জনের আনন্দ, বিশেষত প্রেমিক-ভক্ত-সুহ্বদগণের সর্বপ্রকারের কল্যাণ বিধান তথা আশা-অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য আসছেন আমাদের কাছে! ১০-৩৫-২২-২৩

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী। বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা॥ ১০-৩৫-২৪

#### যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে। মুদিতবক্ত্র উপয়াতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥ ১০-৩৫-২৫

দেখ সখী! কী অপরূপ শোভা! চোখ-দুটি ঢুলু-ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে, তাতে যেন আরও সুন্দর লাগছে! গলায় দুলছে বনমালা। সোনার কুণ্ডলের দীপ্তি কোমল কপোলে প্রতিবিদ্বিত হয়ে তাতে এক অদ্ভূত শোভা এনে দিয়েছে, অপকু বদরফলের পীতকান্তি বিস্তীর্ণ হয়েছে বদনে। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে, বিশেষত মুখকমল থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা! ওই যে, তিনি তাঁর সখা গোপবালকদের বিদায় জানাচ্ছেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে। দেখ, সখীরা, দেখ সবাই! ব্রজের ভূষণ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের মতো অভিজাত গতিতে আসছেন এই ব্রজে, আসছেন আমাদের দিকে। ব্রজে আবদ্ধ গোধনসমূহের মতো আমাদের সারা দিনের দীর্ঘ অসহ বিরহতাপ মোচন করার জন্যই সন্ধ্যামুখে উদিত পূর্ণ চন্দ্রসদৃশ আমাদের হৃদয়-হরণ শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছেন! ১০-৩৫-২৪-২৫

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ। রেমিরেহহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ১০-৩৫-২৬

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মহাভাগ্যবতী সেই ব্রজসুন্দরীরা এইভাবে কৃষ্ণলীলাকথা গান করে দিন যাপন করতেন। তাঁদের মন, তাঁদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই লীন থাকত, তাঁরা কৃষ্ণময় জীবনই হয়ে গেছিলেন। সুতরাং এই বিরহের কালে তাঁরা সর্বথা মনোলোকে, চেতনায় তথা বাক্যে শ্রীহরির সঙ্গই করতে থাকতেন–তাতেই তাঁরা আনন্দরসের আস্বাদ পেতেন, দুঃখ-সুখের পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন। ১০-৩৫-২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গোপিকাযুগলগীতং

নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ LADARSHAN COM

## ষট্ত্রিংশ অধ্যায়

# অরিষ্টাসুর উদ্ধার এবং কংস-কর্তৃক অক্রুরকে ব্রজে প্রেরণ

#### শ্রীশুক উবাচ

অথ তহ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্॥ ১০-৩৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রবেশকালে যখন আনন্দোৎসব চলছিল, সেই সময়ে অরিষ্টাসুর নামে এক দৈত্য বৃষের রূপ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার শরীর ছিল অতি বিশাল এবং সেই অনুপাতে ককুদ্ ও ছিল বিরাট আকারের। সে পায়ের খুর দিয়ে পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত এবং কম্পিত করতে করতে গোষ্ঠস্থলীতে প্রবেশ করল। ১০-৩৬-১

রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্ মহীম্।

উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্॥ ১০-৩৬-২

প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করছিল সে, পায়ের দ্বারা মাটিতে গর্ত করে ফেলছিল, পুচ্ছটি উচ্চে তুলে শৃঙ্গাগ্রের দ্বারা মাটির বাঁধ, তটভূমি ইত্যাদি স্থান উৎখনন করে তাণ্ডব চালাচ্ছিল। ১০-৩৬-২

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্ছকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ।
যস্য নির্হাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্॥ ১০-৩৬-৩
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ।
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যুচলশঙ্ক্ষয়া॥ ১০-৩৬-৪

মাঝে মাঝেই ঈষৎ ঈষৎ বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করছিল এবং বিস্ফারিত লোচনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সেই মহাসুর! পরীক্ষিৎ! তার গর্জনে এমন এমন এক ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা ছিল যে, সেই শব্দ তিন-চার বা পাঁচ-ছয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং গাভীদের ভয়ে গর্ভস্রাব তথা গর্ভপাত ঘটে যেত। বেশি কী বলব, মেঘেরা পর্বত মনে করে তার বিশাল ককুদের গায়ে আশ্রয় নিত। ১০-৩৬-৩-৪

তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ।

পশবো দুদ্রুবর্ভীতা রাজন্ সংত্যজ্য গোকুলম্॥ ১০-৩৬-৫

মহারাজ! সেই তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষকে দেখে গোপী ও গোপগণ ত্রস্ত হয়ে উঠলেন; গবাদি পশুরা এত ভয় পেয়েছিল যে, তারা গোকুল পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল। ১০-৩৬-৫

> কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ। ভগবানপি তদ্ বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্॥ ১০-৩৬-৬

ব্রজবাসীরা সকলে তখন কাতর স্বরে 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' বলতে বলতে সেই ভগবান গোবিন্দের শরণ নিলেন। ভগবান দেখলেন যে তাঁর প্রিয় গোকুল ভয়ে একান্ত কাতর ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১০-৩৬-৬

মা ভৈষ্টেতি গিরা২২শ্বাস্য ব্যাসুরমুপাহুয়ৎ।

গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম॥ ১০-৩৬-৭

তখন তাঁদের 'ভয় পেও না'–এই বাণীতে আশ্বস্ত করে সেই বৃষাসুরকে এইভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করলেন–আরে মূর্খ! দুরাত্মা! তুই এই পশুদের আর গোপেদের ভয় দেখাচ্ছিস, কিন্তু তাতে কী হবে? ১০-৩৬-৭

বলদর্পহাহং দুষ্টানাং তৃদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্।
ইত্যাম্ফোট্যাচ্যুতোহরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্॥ ১০-৩৬-৮
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্যাবস্থিতো হরিঃ।
সোহপ্যেবং কোপিতোহরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎ পুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবং॥ ১০-৩৬-৯

দেখ, তোর মতো দুর্বৃত্ত দুরাত্মাদের বলদর্প চূর্ণ করার জন্য আমি রয়েছি এখানে! এই বলে ভগবান অচ্যুত নিজের বাহুতে করতলের দ্বারা আঘাত করে সেই বাহবাস্ফোট শব্দে অরিষ্টাসুরকে কুপিত করে তুললেন এবং নিজের বাহুটি কোনো এক পার্শ্ববর্তী সখার কাঁধে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে উত্তেজিত হয়ে সেই অরিষ্ট খুরের দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ এবং উদ্যুত পুচ্ছের আঘাতে আকাশের মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন ও দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত করতে করতে মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। ১০-৩৬-৮-৯

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনো২চ্যুতম্। কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎতূর্ণমিন্দ্রমুক্তো২শনির্যথা॥ ১০-৩৬-১০

মাথা নিচু করে শিঙের অগ্রভাগ সামনে রেখে, বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চোখে তির্যকভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো অকল্পনীয় দ্রুতবেগে তাঁর ওপর এসে পড়ল। ১০-৩৬-১০

#### গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ। প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা॥ ১০-৩৬-১১

ভগবান তার শিঙ দুটি দুহাতে ধরে, কোনো হাতি যেমন তার প্রতিস্পর্ধী হাতিকে ঠেলে নিয়ে যায়, সেইভাবে তাকে আঠারো পা পিছনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন। ১০-৩৬-১১

সোহপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুখায় সত্তরঃ। আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ১০-৩৬-১২

ভগবান এইভাবে তাকে ফেলে দিলেও সে অতিদ্রুত আবার উঠে দাঁড়াল এবং ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁকে আক্রমণ করল। তখন তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। ১০-৩৬-১২

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।

নিষ্পীড়য়ামাস যথা২২র্দ্রমম্বরং কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোহপতৎ॥ ১০-৩৬-১৩

এইবার সে তাঁর ওপর এসে পড়তেই ভগবান তার শিঙ দুটি ধরে নিজের পা দিয়ে তার শরীরে চাপ দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সেইভাবে চেপে রেখে তার শরীরটিকে মোচড় দিতে লাগলেন যেমনভাবে ভিজে কাপড় নিঙড়ানো হয়। তারপর তার শিঙ উপড়ে নিয়ে তার দ্বারা তাকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সেই অসুর পড়েই রইল। ১০-৩৬-১৩

> অসৃগ্ বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্ ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ। জগাম কৃচ্ছ্রং নির্শতেরথ ক্ষয়ং পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ॥ ১০-৩৬-১৪

সে তখন রক্ত-বমি এবং মলমূত্র ত্যাগ করছিল এবং পাগুলি ছুঁড়ছিল। তার চোখ উল্টে গেছিল। এইভাবে ভয়ংকর কষ্ট পেয়ে যমালয়ে গমন করল সেই অসুর। দেবতারা তার মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ে শ্রীহরির ওপর পুষ্পবৃষ্টি এবং তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ১০-৩৬-১৪

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্থ্যুমানঃ স্বজাতিভিঃ।

বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥ ১০-৩৬-১৫

এইভাবে বৃষক্ষপধারী অরিষ্টাসুরকে ভগবান বধ করলে গোপগণ সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, তিনিও এরপর বলরামসহ গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। তাঁর দর্শন লাভ করে গোপীদের নয়ন-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ১০-৩৬-১৫

> অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাড়ুতকর্মণা। কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ॥ ১০-৩৬-১৬

পরীক্ষিৎ! ভগবানের লীলা অত্যন্ত অঙুত, সাধারণদৃষ্টিতে তার তত্ত্ব বোঝা বিশেষভাবেই দুরূহ। এদিকে ব্রজভূমিতে তিনি যখন অরিষ্ট দৈত্যকে বধ করলেন, সেই সময়েই দেবর্ষি দেবদর্শন নারদ মথুরায় কংসের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন। ১০-৩৬-১৬

> যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ। রামং চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা॥ ১০-৩৬-১৭ ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ। নিশম্য তদ্ ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০-৩৬-১৮

কংস! শোনো যে শিশু-কন্যাটি বধোদ্যত তোমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উঠে গেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান। আর ব্রজে নন্দ-যশোদার কাছে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নামে যে বালক, সে-ই দেবকীর পুত্র। সেখানে বলরাম নামের অপর বালকটি রোহিণীর পুত্র। বসুদেব তোমার ভয়ে নিজের বন্ধু নন্দের কাছে তাদের দুজনকে রেখে দিয়েছেন। এরা দুজনেই তোমার অনুচর যত দৈত্যদের বধ করেছে। এই কথা শোনামাত্রই ভোজরাজ কংসের সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রোধের বশে চঞ্চল হয়ে উঠল। ১০-৩৬-১৭-১৮

নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া।
নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ॥ ১০-৩৬-১৯
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া।
প্রতিঘাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্॥ ১০-৩৬-২০
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ।
ততো মুষ্টিকচাণ্রশলতোশলকাদিকান্॥ ১০-৩৬-২১
অমাত্যান্ হস্তিপাংশৈচব সমাহুয়াহ ভোজরাট্।
ভো ভো নিশম্যতামেতদ্ বীরচাণ্রমুষ্টিকৌ॥ ১০-৩৬-২২

সে বসুদেবকে হত্যা করার জন্য তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ্ণধার তরবারি টেনে নিল, তবে নারদ তাকে নিবারিত করলেন। কংস যেই জানতে পারল যে, বসুদেবের পুত্র-দুটিই তার মৃত্যুর কারণ হবে, তখনই সে বসুদেবকে পত্নী দেবকীসহ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করল। দেবর্ষি নারদ চলে গোলে কংস কেশীকে (এক দৈত্য) ডেকে 'তুমি বলরাম এবং কৃষ্ণকে বধ করে এসো' – এই বলে তাকে ব্রজে প্রেরণ করল। এরপর ভোজরাজ কংস মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশল প্রভৃতি মল্ল এবং মন্ত্রিগণকে আর সেইসঙ্গে হস্তিপালকদের ডাকিয়ে এনে বলল – মহাবীর চাণূর এবং মুষ্টিক! তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। ১০-৩৬-১৯-২০-২১-২২

নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ।

রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ॥ ১০-৩৬-২৩

গোপরাজ নন্দের ব্রজে বলরাম এবং কৃষ্ণ নামে আনক দুন্দুভির (বসুদেবের) দুটি পুত্র বসবাস করছে। বলা হয়েছে, তাদের হাতেই নাকি আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ১০-৩৬-২৩

ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া।

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।

পৌরা জানপদাঃ সর্বে পশ্যম্ভ স্বৈরসংযুগম্॥ ১০-৩৬-২৪

সুতরাং তারা এখানে এলে তোমরা দুজন মল্লযুদ্ধের ছলে তাদের বধ করবে। এখন তোমরা সেই মল্লক্রীড়াভূমির চারপাশে গোলাকারে অনেক মঞ্চ নির্মাণ করো। এই নগরের এবং দেশের অন্যান্য জনপদের অধিবাসীরা সেখানে উপবিষ্ট হয়ে এই স্বেচ্ছা-মল্লযুদ্ধ দেখুক। ১০-৩৬-২৪

মহাপাত্র তৃয়া ভদ্র রঙ্গদার্য়ুপনীয়তাম্।

দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ॥ ১০-৩৬-২৫

ওহে মুখ্য হস্তিপালক! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তোমায় কী করতে হবে শোনো। মল্লযুদ্ধের জন্য যে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হবে, তুমি তার ঠিক দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামের মহাবলশালী ভয়ংকর হাতিটিকে এনে রাখবে এবং আমার শত্রু সেই রাম এবং কৃষ্ণ সেখানে আসা মাত্র সেই হাতির দ্বারা তাদের বধসাধন করবে। ১০-৩৬-২৫

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি।

বিশসন্ত পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে॥ ১০-৩৬-২৬

এই চতুর্দশী তিথিতেই যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ করা যাক এবং সেখানে বরদাতা ভৈরবের উদ্দেশে যজ্ঞোপযোগী পবিত্র পশুদের বলিদান করা হোক। ১০-৩৬-২৬

#### ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহ্য় যদুপুঙ্গবম্। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোহক্রুরমুবাচ হ॥ ১০-৩৬-২৭

পরীক্ষিং! কংস নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে কখন কেমন আচরণ করতে হয়, তা ভালোই জানত। তাই সে অমাত্য-মল্ল-হস্তিপক প্রভৃতি স্বীয় অনুচরদের এইরকম আদেশ দিয়ে যদুবংশীয়দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অক্রুরকে ডাকিয়ে আনল এবং তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে নিজের হাতে তাঁর হাত ধরে বলল। ১০-৩৬-২৭

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।

নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু॥ ১০-৩৬-২৮

অক্রর! তোমার মতো উদারস্বভাব দানশীল পুরুষ কজন হয়? তোমাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। তুমি আজ আমার জন্যে একটি বন্ধুজনোচিত কাজ করে দাও। ভোজবংশীয় তথা বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের মধ্যে তোমার চাইতে বেশি হিতকারী আমার কেউই নেই। ১০-৩৬-২৮

অতস্ত্রামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাধনম্।

যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্ বিভুঃ॥ ১০-৩৬-২৯

এই কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এইজন্যই হে সৌম্য, হে প্রিয় বন্ধু, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি, ঠিক যেমন ইন্দ্র স্বয়ং ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বিষ্ণুর আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রয়োজন সাধন করে থাকেন। ১০-৩৬-২৯

গচ্ছ নন্দব্ৰজং তত্ৰ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।

আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্॥ ১০-৩৬-৩০

তুমি নন্দরাজের ব্রজভূমিতে যাও। সেখানে বসুদেবের দুটি পুত্র আছে। তাদের এই রথে করেই এখানে নিয়ে এসো, একাজে বিলম্ব করার দরকার নেই। ১০-৩৬-৩০

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রহৈয়ঃ।

তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ॥ ১০-৩৬-৩১

শুনেছি, বিষ্ণুর ওপর নির্ভরশীল দেবতারা ওই বালক দুটিকেই আমার মৃত্যুর কারণরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ যারা উপঢৌকন নিয়ে আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি সেই বালকদুটিকেও নিয়ে এসো। ১০-৩৬-৩১

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।

যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ॥ ১০-৩৬-৩২

এখানে নিয়ে এলেই তাদের দুজনকে আমি যমের মতো হাতি-কুবলয়াপীড়কে দিয়ে হত্যা করাব। যদি কোনোক্রমে তার কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তাহলে আমার বজ্রতুল্য ভয়ংকর ও ক্ষিপ্র মল্লযোদ্ধা চাণূর-মুষ্টিকাদির দ্বারা তাদের বধ করাব। ১০-৩৬-৩২

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।

তদ্-ভ্রাতরং নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্॥ ১০-৩৬-৩৩

তারা নিহত হলে বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণি, ভোজ এবং দশার্হ বংশীয় তাদের আত্মীয়স্বজনেরা শোকে আকুল হয়ে পড়বে, আমি তখন সবাইকেই যমালয়ে পাঠাব। ১০-৩৬-৩৩

উগ্রসেনং চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্।

তদ্ভাতরং দেবকং চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম॥ ১০-৩৬-৩৪

আমার পিতা উগ্রসেন বৃদ্ধ হলেও এখনও রাজ্যের লোভ ছাড়তে পারেননি। আমি তাঁকেও ছেড়ে দেব না –তাঁকে, তাঁর ভাই দেবককে এবং আরও অন্যান্য যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, তাদের সবাইকেই আমি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। ১০-৩৬-৩৪

#### ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা। জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা॥ ১০-৩৬-৩৫

বন্ধুবর! তখনই এই পৃথিবী হবে আমার পক্ষে নিষ্কণ্টক। মগধরাজ জরাসন্ধ আমার মাননীয় গুরুজন এবং বানররাজ দ্বিবিধ আমার প্রিয় সখা। ১০-৩৬-৩৫

শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহ্রদাঃ।

তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্॥ ১০-৩৬-৩৬

এছাড়া শম্বরাসুর, নরকাসুর, বাণাসুর—এই রাজারা সবাই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। এদের সকলের সাহায্যে আমি দেবতাদের পক্ষপাতী রাজাদের নিহত করে নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী ভোগ করব। ১০-৩৬-৩৬

এতজ্জাত্বা২২নয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ।

ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্॥ ১০-৩৬-৩৭

আমি আমার মনের গোপন অভিলাষ তোমার কাছে খুলে বললাম। সুতরাং এই বুঝে তুমি যত দ্রুত সম্ভব রাম এবং কৃষ্ণকে এখানে নিয়ে এসো। এখনও তাদের বয়স কম, বালকমাত্র, সুতরাং তাদের বধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তুমি শুধু গিয়ে তাদের এই কথা বলবে যে, ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুবংশীয়দের রাজধানী মথুরাপুরীর শোভা দেখার জন্য তারা যেন এখানে আসে। ১০-৩৬-৩৭

#### অক্রুর উবাচ

রাজন্ মনীষিতং সম্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনম্।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্ দৈবং ফলসাধনম্॥ ১০-৩৬-৩৮

অক্রুর বললেন—মহারাজ! আপনি নিজের অরিষ্ট, নিজের মৃত্যুর প্রতিকার করতে চাইছেন, সেই বিচারে আপনার এই চিন্তা-ভাবনা তথা উপায়-নির্ধারণ ঠিকই আছে। তবে যে কোনো প্রযত্নেই সফলতা বা অসাফল্য সম্পর্কে কার্য-কর্তার সমভাব পোষণ করাই উচিত। কারণ ফললাভ প্রকৃতপক্ষে দৈবাধীন। ১০-৩৬-৩৮

মনোরথান্ করত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।

যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে॥ ১০-৩৬-৩৯

মানুষ অনেক উচ্চাশা পোষণ করে, কিন্তু সে জানে না যে দৈব, বা তার প্রারব্ধ আগে থেকেই সেটি বিনষ্ট করে রেখেছে। সেইজন্য কখনো প্রারব্ধের অনুকূল হওয়ায় তার প্রযত্ন সফল হয়, তখন সে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আবার প্রারব্ধের প্রতিকূল হলে বিফলতা আসে, তখন সে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি তো আপনার আজ্ঞাই পালন করে থাকি, তা-ই করব। ১০-৩৬-৩৯

#### শ্রীশুক উবাচ

এবমাদিশ্য চাক্র্রং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।

প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রুর স্বমালয়ম্॥ ১০-৩৬-৪০

শ্রীশুকদেব বললেন—মন্ত্রিগণ এবং অক্রুরকে এইরকম আদেশ দিয়ে কংস তাঁদের বিদায় জানিয়ে নিজের প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং অক্রুরও নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। ১০-৩৬-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেহক্রুরসংপ্রেষণং নাম ষট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

# কেশী ও ব্যোমাসুর উদ্ধার এবং নারদ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

#### শ্রীশুক উবাচ

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং কুর্বন্ নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ॥ ১০-৩৭-১
বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো বৃহদ্গলো নীলমহামুদোপমঃ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ম্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্॥ ১০-৩৭-২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! কেশী নামে যে দৈত্যটিকে কংস পাঠিয়েছিল, সে এক বিশাল অশ্বের রূপ ধারণ করে মনের সমান বেগে ধাবিত হল প্রভুর নির্দেশ পালনে। তার খুরের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ, কেশর-বিক্ষেপে আকাশের মেঘ এবং বিমানসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন ও দূরে অপসারিত, আর ভয়ংকর হ্রেষারবে সকলের মনে ভয় উৎপন্ন হচ্ছিল। বড় বড় চোখ, বিকট মুখ-গহুর, লম্বা ও স্থুল গলদেশ এবং বিশাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতো চেহারা নিয়ে সেই দুষ্টবুদ্ধি অসুর কংসের হিতসাধনের ইচ্ছায় যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি করে নন্দব্রজে এসে উপস্থিত হল। ১০-৩৭-১-২

#### তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্প্রেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাস্কুদম্।

আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরুপাহুয়ৎ স ব্যনদন্যুগেন্দ্রবং॥ ১০-৩৭-৩

ভগবান দেখলেন, সেই অশ্বরূপী অসুরের ভীষণ হ্রেষাধ্বনিতে তাঁর আশ্রিত গোকুলের সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তার পুচ্ছকেশের আস্ফালনে আকাশের মেঘ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং জানতে পারলেন যে সে নাকি যুদ্ধ করবার জন্য তাঁকেই খুঁজছে, তখন তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্নান করলেন এবং সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। ১০-৩৭-৩

> স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ। জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ॥ ১০-৩৭-৪

তাঁকে সামনে দেখেই সেই অসুর যেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর দিকে বিশাল মুখব্যাদান করে এমনভাবে দৌড়ে এল, যেন আকাশকেই গিলে ফেলবে। পরীক্ষিৎ! প্রকৃতই কেশীর বেগ ছিল অতি প্রচণ্ড, তাকে জয় করা তো দুঃসাধ্য ছিলই, তাকে ধরতে পারা বা বশে আনাও সহজ ছিল না। সে অরবিন্দলোচন ভগবানের কাছে এসেই তাঁকে আঘাত করার জন্য নিজের পিছনের পা-দুটি নিক্ষেপ করল। ১০-৩৭-৪

তদ্ বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।

সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ॥ ১০-৩৭-৫

ভগবান অবশ্য তৎপরতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গেলেন। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পদাঘাত করা তো সহজ কথা নয়! তিনি নিজের দুই হাতে তার পিছনের পা-দুটি ধরে ফেললেন এবং তারপর গরুড় যেমন সাপকে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন সেইভাবে সক্রোধে তাকে শূন্যে ঘুরিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং নিজে যথাপূর্ব স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১০-৩৭-৫

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুখিতো রুষা ব্যাদায় কেশী তরসাহহপতদ্ধরিম্। সোহপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে॥ ১০-৩৭-৬ কিছুক্ষণ পরেই কেশী চেতনা ফিরে পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মহাক্রোধে মুখবিস্তার করে প্রচণ্ড বেগে ভগবান হরির দিকে ধাবিত হল। সাপকে তার নিজের গর্তে প্রবেশ করাতে যেমন কোনো বেগ পেতে হয় না, স্বতই নির্ভয়ে সে নিজবিবরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরকম সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্রভাবে হাসতে হাসতে ভগবান তার মুখের মধ্যে নিজের বাম বাহুটি প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ১০-৩৭-৬

দন্তা নিপেতুর্ভগবডুজস্পৃশন্তে কেশিনস্তপ্তময়ঃ স্পৃশো যথা।

বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো যথা২২ময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ॥ ১০-৩৭-৭

পরীক্ষিৎ! ভগবানের অতি কোমল বাহুও তখন তপ্ত লোহার মতো স্পর্শের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল, তার স্পর্শমাত্রই কেশীর সমস্ত দাঁত খসে পড়ল। আবার তার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট ভগবানের বাহুটি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল, যেমন উপেক্ষা করলে জলোধর রোগ ক্রমেই বেড়ে চলে। ১০-৩৭-৭

সমেধমানে স কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ু চরণাং চ বিক্ষিপন্।

প্রস্থিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥ ১০-৩৭-৮

অচিন্ত্যশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুটি তার মুখের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পেল যে, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। সে তখন ভয়ংকর কষ্ট অনুভব করে পাগুলি ছুঁড়তে লাগল; তার সর্বশরীরে ঘাম দেখা দিল, চক্ষুতারকা উল্টে গেল, পুরীষ নির্গত হতে লাগল। একটু পরেই তার শরীর নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়ে ভূমিতে পতিত হল, তার প্রাণপাখি উড়ে গেল। ১০-৩৭-৮

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্ ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।

অবিস্মিতোহযত্নহতারিরুৎস্ময়ৈঃ প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরীড়িতঃ॥ ১০-৩৭-৯

অত্যস্ত স্ফীত তার দেহটি পড়ামাত্রই পক্ব কর্কটিকা ফলের মতো বিদীর্ণ হয়ে গেল। মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নিষ্প্রাণ শরীর থেকে নিজের বাহুটি বের করে নিলেন। এমন এক ভয়ানক শত্রুকে তিনি বিনা আয়াসেই বিনাশ করলেন—এইজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র বিস্ময় বা গর্বের উদয় হল না। দেবতারা অবশ্য এই ঘটনায় বিস্মিত এবং উৎফুল্ল হয়ে তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং তাঁর বন্দনাগানে মুখর হয়ে উঠলেন। ১০-৩৭-৯

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষতঃ॥ ১০-৩৭-১০

রাজা পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে এবং সর্বজীবেরই অকারণ বন্ধু। তিনি কংসের কাছ থেকে ফিরে –যিনি অক্লেশে অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু কোনো কর্মের দ্বারাই বদ্ধ হন না –সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে গোপনে তাঁকে এইরূপ বলতে লাগলেন। ১০-৩৭-১০

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।

বাসুদেবাখিলাবাস সাতৃতাং প্রবর প্রভো॥ ১০-৩৭-১১

হে কৃষণ! হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ! হে অনির্দেশ্যস্বরূপ! হে যোগেশ্বর! হে জগদীশ্বর! সর্বভূতে বিরাজমান হে বাসুদেব! সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ হে অখিলাবাস! যদুবংশ শিরোমণি ভক্তজনবাঞ্ছিত হে শ্রীকৃষণ, হে আমার প্রভূ! ১০-৩৭-১১

ত্বমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।

গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ॥ ১০-৩৭-১২

যেমন একই অগ্নি সকল ইন্ধনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেইরকম এক তুমিই সর্বভূতে রয়েছ আত্মারূপে। তবুও তুমি গূঢ়, গুপ্তস্বরূপ, বুদ্ধির অগম্য, পঞ্চকোশরূপ গুহার অভ্যন্তরবাসী। তুমি সর্বসাক্ষী, পুরুষোত্তম, সকলের নিয়ন্তা, সর্বজীবের প্রবর্তয়িতা পরমেশ্বর। ১০-৩৭-১২

আত্মনাহহত্মাশ্রয়ঃ পূর্বং মায়য়া সসূজে গুণান্।

তৈরিদং সত্যসংকল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ॥ ১০-৩৭-১৩

তুমি সকলের অধিষ্ঠান কিন্তু নিজে অধিষ্ঠানান্তর-রহিত, আত্মাশ্রয় স্বতন্ত্রপুরুষ। সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি নিজের মায়াশক্তির দ্বারা গুণসমূহ সৃষ্টি করেছ এবং তাদের মাধ্যমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার করে চলেছ। এইসব কর্মের জন্য তোমার আত্মাতিরিক্ত অপর কোনো পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কারণ তুমি সর্বশক্তিমান এবং সত্যসংকল্প। ১০-৩৭-১৩

স তৃং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্।

অবতীর্ণো বিনাশায় সেতৃনাং রক্ষণায় চ॥ ১০-৩৭-১৪

সেই তুমি বর্তমানে পৃথিবীতে রাজার বেশধারী দৈত্য, প্রমথ এবং রাক্ষসদের বিনাশ তথা ধর্মের মর্যাদারক্ষার জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছ। ১০-৩৭-১৪

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ।

যস্য হেষিতসংত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম॥ ১০-৩৭-১৫

অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা যে, এই অশ্বরূপধারী কেশী দৈত্য, যার হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পলায়ন করতেন, তাকে তুমি অবলীলায় বধ করেছ। ১০-৩৭-১৫

চাণূরং মুষ্টিকং চৈব মল্লানন্যাং\*চ হস্তিনম্।

কংসং চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোহহনি তে বিভো॥ ১০-৩৭-১৬

প্রভূ! আগামী পরশু দিন তোমার হাতে চাণূর, মুষ্টিক এবং অন্যান্য মল্লযোদ্ধা, কুবলয়াপীড় হাতি এবং স্বয়ং কংসকেও নিহত হতে দেখব। ১০-৩৭-১৬

তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ।

পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্॥ ১০-৩৭-১৭

এরপর শঙ্খাসুর, কাল্যবন, মুর এবং নরকাসুরের বধও দেখব। তুমি স্বর্গ থেকে পারিজাত হরণ করে আনবে এবং ইন্দ্র তাতে বাধা দিয়ে তোমার হাতে পরাজয় বরণ করবেন, এই সব লীলামাধুর্যও উপভোগ করব। ১০-৩৭-১৭

উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্যশুক্কাদিলক্ষণম্।

নৃগস্য মোক্ষণং পাপাদ্ দারকায়াং জগৎপতে॥ ১০-৩৭-১৮

নিজের কৃপাগুণ, বীরত্ব, সৌন্দর্য প্রভৃতি শুল্করূপে প্রদান করে তুমি বীর-কন্যাদের বিবাহ করবে, এবং হে জগৎপতি! দ্বারকায় বাসকালে তুমি রাজা নৃগকে মুক্ত করবে। ১০-৩৭-১৮

স্যমন্তক্স্য চ মণেরাদানং সহ ভার্যয়া।

মৃতপুত্রপ্রদানং চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ॥ ১০-৩৭-১৯

পত্নী জাম্ববতীর সঙ্গে তুমি জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নিয়ে আসবে এবং স্বধাম থেকে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে এনে দেবে। ১০-৩৭-১৯

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্যাশ্চ দীপনম্।

দন্তবক্ত্ৰস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্ৰতৌ॥ ১০-৩৭-২০

এরপর তুমি পৌণ্ড্রক অর্থাৎ মিথ্যাবাসুদেবকে হত্যা করবে, কাশীপুরী জ্বালিয়ে দেবে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল এবং সেই যজ্ঞ থেকে ফেরার পথে তার মাসতুতো ভাই দন্তবক্ত্রকে বধ করবে। ১০-৩৭-২০

যানি চান্যানি বীর্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।

কর্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি॥ ১০-৩৭-২১

প্রভু! এছাড়াও দ্বারকায় বাসকালে তুমি আরও যে-সব শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমমূলক কর্ম করবে, যেগুলি যুগে যুগে পৃথিবীর জ্ঞানী, ঋষি, কবিগণ-কর্তৃক কীর্তিত হবে–সে-সবই আমি দেখব। ১০-৩৭-২১

> অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িস্ফোরমুষ্য বৈ। অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জুনসারথেঃ॥ ১০-৩৭-২২

পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এরপর কালরূপী তুমি অর্জুনের রথে সারথি হয়ে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করবে। তোমার সেই ভীষণ লীলাও আমি দেখব। ১০-৩৭-২২

> বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থ্য়া সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্। স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥ ১০-৩৭-২৩

তুমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন। নিত্য নিরন্তর নিজ পরমানন্দস্বরূপে স্থিতিতেই তোমার সর্বার্থসিদ্ধ। তোমার সংকল্প, তোমার বাঞ্ছা সর্বথা অমোঘ। তোমার চিনাুয়ী শক্তির সম্মুখে মায়া এবং তার কার্যরূপ ত্রিগুণময় সংসারচক্র নিত্যনিবৃত্ত। এইরূপ অখণ্ড, একরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরতিশয় ঐশুর্যসম্পন্ন ভগবানের আমি শরণ নিলাম। ১০-৩৭-২৩

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।

ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোহিস্ম ধুর্যং যদুবৃষ্ণিসাতৃতাম্॥ ১০-৩৭-২৪

তুমি সকলের নিয়ন্তা কিন্তু নিজে কারো দারা নিয়ন্ত্রিত নও, আপনাতে আপনি স্থিত, পরমস্বতন্ত্র। জগৎসংসার এবং তার অত্যন্ত প্রকারের বিশেষ ভাব-অভাবরূপ সকল ভেদ-বিভেদের প্রকল্পন কেবল তোমার নিজ মায়াশক্তির দারাই তুমি করে থাক। এইসময়ে তুমি লীলার জন্য মনুষ্যতুল্য দেহ ধারণ করে প্রকটিত এবং যদু, বৃষ্ণি তথা সাতৃতবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিগণিত হয়েছ। হে প্রভু! সেই তোমাকে আমি প্রণাম করিছি। ১০-৩৭-২৪

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।

প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ॥ ১০-৩৭-২৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! পরমভাগবত দেবর্ষি নারদ এইরূপে যদুপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং তাঁকে প্রণাম করলেন, ভগবানকে দর্শন তাঁর কাছে এক উৎসবস্বরূপ ছিল, তিনি সেই আনন্দে মন্ত, আপ্লুত, রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে উঠেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর আজ্ঞা নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ১০-৩৭-২৫

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।

পশূনপালয়ৎ পালেঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ॥ ১০-৩৭-২৬

এদিকে ভগবান গোবিন্দও যিনি সর্বদাই ব্রজবাসিগণের সুখবিধানে তৎপর থাকতেন, কেশীকে যুদ্ধে বধ করে পুনরায় তাঁর প্রতি প্রীতিপরায়ণ গোপবালকদের নিয়ে পশুপালনে রত হলেন। ১০-৩৭-২৬

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তো২দ্রিসানুষু।

চকুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ॥ ১০-৩৭-২৭

এক সময় সেই পশুপালকেরা সকলে পর্বতের সানুদেশে পশুদের চারণ করাতে করাতে কেউ কেউ পশুর রক্ষক, আবার কেউ কেউ চোর সেজে নিজেরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে 'নিলায়ন' অর্থাৎ লুকোচুরি খেলা করতে লাগলেন। ১০-৩৭-২৭

তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নুপ।

মেষায়িতা চ তত্রৈকে বিজহুরকুতোভয়াঃ॥ ১০-৩৭-২৮

মহারাজ! সেই খেলায় অনেকে চোর, অন্যেরা পশু-পালক আবার অপরেরা মেষ হয়েছিলেন, এইভাবে সেই গোপের দল নির্ভয়ে খেলায় মন্ত ছিলেন। ১০-৩৭-২৮

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্।

মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহুন্॥ ১০-৩৭-২৯

এমন সময়ে সেখানে গোপের বেশধারণ করে ব্যোমাসুর নামে এক অসুর এসে উপস্থিত হল। সে মায়াবিদ্যায় গুরু ময়দানবের পুত্র এবং নিজেও মায়াবিদ্যায় অতি নিপুণ। সে খেলার মধ্যে বারেবারেই চোর সাজছিল এবং মেষরূপী বহু গোপবালককে চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছিল। ১০-৩৭-২৯

গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ।

শিলয়া পিদধে দারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ ১০-৩৭-৩০

সেই মহাসুর এক এক করে নিয়ে গিয়ে সেই গোপবালকদের একটি গিরিগুহায় নিক্ষেপ করে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তার মুখটি বন্ধ করে দিচ্ছিল। এইভাবে শেষপর্যন্ত মাত্র চার-পাঁচজন গোপবালক অবশিষ্ট রইলেন। ১০-৩৭-৩০

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম।

গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা॥ ১০-৩৭-৩১

ভক্তবৎসল সজ্জন-শরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার এই অপকর্মটি বুঝতে পারলেন, এবং যখন সে গোপবালকদের নিয়ে যাচ্ছিল সেইসময়, সিংহ যেমন নেকড়ে বাঘকে ধরে, সেই রকম সজোরে তাকে ধরে ফেললেন। ১০-৩৭-৩১

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।

ইচ্ছন্ বিমোক্তমাত্মানং নাশক্লোদ্গ্রহণাতুরঃ॥ ১০-৩৭-৩২

ব্যোমাসুর প্রচণ্ড বলবান ছিল। ধরা পড়তেই সে পর্বতের মতো বিশাল তার আসল রূপ ধারণ করল এবং নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ভগবান তাকে এমন কৌশলে এবং সবলে ধরে রেখেছিলেন যে সে বহু চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ১০-৩৭-৩২

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।

পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ॥ ১০-৩৭-৩৩

ভগবান অচ্যুত তাকে দুই হাতে চেপে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং পশুবধ করার মতো তাকে হত্যা করলেন। আকাশে বিমানার্ক্ত দেবতারা এই লীলা নিজেদের চোখে দেখলেন। ১০-৩৭-৩৩

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য কৃচ্ছ্রতঃ।

স্থ্যমানঃ সুরৈর্গোপেঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্॥ ১০-৩৭-৩৪

এরপর যে শিলার দ্বারা গুহার মুখ বন্ধ করা ছিল সেটি ভেঙে ফেললেন এবং সেই ক্লেশপূর্ণ স্থান থেকে গোপবালকদের বের করে আনলেন এবং আকাশে দেবতাদের দ্বারা, ভূমিতে গোপগণের দ্বারা স্তুত হতে হতে নিজ গোকুলে প্রবেশ করলেন। ১০-৩৭-৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ব্যোমাসুরবধো নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

## অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

### অক্রুরের ব্রজযাত্রা

#### শ্রীশুক উবাচ

অক্রুরোহপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্যাং মহামতিঃ। উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১০-৩৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মহামতি অক্রুরও সেই রাতটি মথুরাপুরীতে কাটিয়ে সকাল হতেই রথে আরোহণ করে নন্দরাজের গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১০-৩৮-১

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যমুজেক্ষণে।

ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ॥ ১০-৩৮-২

পরম সৌভাগ্যশালী অক্রুর সেই যাত্রাপথে কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তির উদ্রেকে আপ্লুত হয়ে এইরকম চিন্তা করতে লাগলেন। ১০-৩৮-২

কিং ময়া২২চরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।

কিং বাথাপ্যহতে দত্তং যদ্ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্॥ ১০-৩৮-৩

আমি এমন কোন্ শুভ কর্ম করেছি, এমন কী মহাতপস্যা করেছি, অথবা কোন্ সৎপাত্রকে এমন কোন্ মহত্ত্বপূর্ণ দান সমর্পণ করেছি, যার ফলস্বরূপ আজ আমি ভগবান কেশবের দর্শন পাব? ১০-৩৮-৩

মমৈতদ্ দুৰ্লভং মন্য উত্তমশ্লোকদৰ্শনম্।

বিষয়াত্মনো যথা ব্ৰহ্মকীৰ্তনং শূদ্ৰজন্মনঃ॥ ১০-৩৮-৪

আমি তো সম্পূর্ণরূপেই বিষয়াসক্ত মানুষ। মহান সাত্ত্বিক পুরুষেরা পর্যন্ত যাঁর গুণাবলিই কীর্তন করেন, দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন না, সেই উত্তমশ্লোক ভগবানের দর্শন তো আমার পক্ষে একান্তই দুর্লভ বলে মনে হয়, যেমন অনধিকারী শূদ্র কুলোৎপন্নের পক্ষে বেদপাঠ যেমন নিতান্ত দুর্ঘট। ১০-৩৮-৪

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।

ব্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎতরতি ক\*চন॥ ১০-৩৮-৫

কিন্তু না, আমি যতই অধম, অযোগ্য হই না কেন, আমারও অচ্যুত ভগবানের দর্শন লাভ হবেই। কারণ, নদীর প্রবাহে ভেসে যাওয়া বহু পদার্থের মধ্যে কখনো কোনো একটি তৃণ যেমন পরপারে পৌঁছেও যায়, তেমনই কালনদীর স্রোতের টানে চলে যেতে যেতেও অনন্ত জীবকুলের মধ্যে কেউ কেউ কখনো পারও হয়ে যায়। ১০-৩৮-৫

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।

যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥ ১০-৩৮-৬

আজ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে, আমার জন্মও আজ সফল হয়েছে; কারণ শ্রেষ্ঠ যোগী তথা যতিগণ যাঁর ধ্যান করে থাকেন, আজ আমি ভগবানের সেই চরণকমলে সাক্ষাৎভাবে প্রণাম নিবেদন করতে পারব। ১০-৩৮-৬

কংসো বতাদ্যাকৃত মেহত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেহঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোহমুনা হরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্বেহতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা॥ ১০-৩৮-৭

কী আশ্চর্য ব্যাপার! কংসই তো দেখছি, আজ আমার ওপর বিরাট অনুগ্রহ করল! সে পাঠাল বলেই আমি ভূতলে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবানের চরণকমলের দর্শন পাব। যাঁর নখমণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় পূর্ব যুগের ঋষি-মুনি-সজ্জনগণ এই দুস্তর সংসার-রূপ অন্ধকাররাশি পার হয়ে গেছেন, সেই ভগবানই তো স্বয়ং প্রকট হয়েছেন এই ব্রজভূমিতে নন্দদুলালরূপে। ১০-৩৮-৭

যদর্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।

গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্ গোপিকানাং কুচকুষ্কুমাঙ্কিতম্॥ ১০-৩৮-৮

ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ যে চরণকমলের অর্চনা করেন, স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ক্ষণেকের জন্যও যার সেবায় বিরত হন না, প্রেমিক ভক্তগণের সঙ্গে মহাজ্ঞানী মুনিগণও যার আরাধনায় নিত্য ব্রতী থাকেন, ভগবানের সেই চরণকমলই গোচারণের জন্য অনুচর গোপবালকদের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করে; সেই সুর-মুনি-বন্দিত শ্রীচরণ গোপীদের বক্ষঃস্থললগ্ন কুষ্কুমে রঞ্জিত হয়ে যায়। ১০-৩৮-৮

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্।

মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ॥ ১০-৩৮-৯

আমি অবশ্যই দর্শন করব সেই রাতুল চরণ। আর দেখব তাঁর শ্রীমুখপঙ্কজ, অপরূপ সুন্দর কপোল এবং নাসিকা, স্মিতহাস্যমধুর দৃষ্টি, আরক্ত পদ্মপলাশতুল্য নয়ন ও ললাটলগ্ন কুঞ্জিত কেশরাশির শোভায় মনোহর সেই মুখটি আমার কল্পনানেত্রে এখনই ভাসছে। আর আমার এই অভিলাষ যে পূর্ণ হবেই তার শুভ লক্ষ্মণও আমি দেখতে পাচ্ছি, হরিণেরা দক্ষিণ দিক দিয়ে আমাকে অতিক্রম করছে। ১০-৩৮-৯

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।

লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ॥ ১০-৩৮-১০

পৃথিবীর ভার-হরণের জন্য নিজের ইচ্ছায় মানুষের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন যিনি, অখিল সৌন্দর্যের আশ্রয়স্বরূপ সেই ভগবান বিষ্ণুর দর্শনলাভ আজ আমার অবশ্যই ঘটবে, আমার নয়নের প্রকৃত সার্থকতা লাভ হবে কিনা 'তপস্যাদি আচরণরূপ' আয়াসে। ১০-৩৮-১০

য ঈক্ষিতাহংরহিতোহপ্যসৎসতোঃ স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।

স্বমায়য়া২২অুন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেম্বভীয়তে॥ ১০-৩৮-১১

এই কার্যকারণরূপ জগতের দ্রষ্টামাত্র তিনি কিন্তু দ্রষ্টৃত্বের অহংকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর স্বীয় চিৎ-শক্তির প্রভাবে অজ্ঞান, তার ফলে জাত ভেদ এবং ভ্রম—এই সব কিছুই তাঁর দূর থেকেই নিরাকৃত হয়ে থাকে। নিজের মায়া শক্তির প্রতি ঈক্ষণমাত্র দ্বারা তিনি তার বলে প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে নিজের স্বরূপভূত জীবসমূহকে রচনা করেন এবং তাদের সঙ্গে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে তথা গোপিকাদের আবাসে বিভিন্নপ্রকার লীলা কৌতুকাদি-আচরণে প্রবৃত্তরূপে প্রতীত হন। ১০-৩৮-১১

যস্যাখিলমীবহভিঃ সুমঙ্গলৈর্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্মজন্মভিঃ।

প্রাণন্তি শুন্তত্তি পুনন্তি বৈ জগদ্ যাস্তদিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥ ১০-৩৮-১২

সর্বপাপনাশী এবং পরমমঙ্গলময় তাঁর গুণ, কর্ম এবং জন্ম সম্পর্কিত যত কথা গীত তথা উচ্চারিত হয়, তার দ্বারা জগৎ সংসারে জীবনের স্ফূর্তি, শোভার সঞ্চার এবং পবিত্রতার বিস্তার ঘটে, আর এসবের কথা বলে না যে বাণী, ভগবৎপ্রসঙ্গরহিত সেই বৃথা শব্দজাল যতই অলংকৃত হোক না কেন, তা সুসজ্জিত শবদেহমাত্র, সৎরূপে প্রতীয়মান হলেও অসৎ এবং অপবিত্র, অমঙ্গলজনক; কোনো মনস্বী ব্যক্তিই তার সমাদর করেন না। ১০-৩৮-১২

স চাবতীর্ণঃ কিল সাতৃতান্বয়ে স্বসেতুপালামরবর্যশর্মকৃৎ।

যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্॥ ১০-৩৮-১৩

সেই উত্তমশ্লোক ভগবান স্বয়ং সাতৃতকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর নিজেরই স্থাপিত ধর্মমর্যাদার রক্ষাকর্তা শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দের সর্বথা সুকল্যাণ বিধানই তাঁর এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। ব্রজে বাস করছেন তিনি, কিন্তু মহামহিমময় সেই পরমেশ্বরের যশ দিকে দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে চলেছে, দেবতারাও পান করছেন সেই সর্বমঙ্গল-স্বরূপ সর্বতোভদ্র পবিত্র যশোগাথা! ১০-৩৮-১৩

#### তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্। রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং দ্রক্ষ্যে মমাসান্নুষসঃ সুদর্শনাঃ॥ ১০-৩৮-১৪

তিনি সাধু-মহাপুরুষগণের পরম গতি, একমাত্র আশ্রয়, সর্বলোকের গুরু, রূপ-সৌন্দর্যে ত্রিলোকের কান্ততম, দৃষ্টিমানদের নয়নানন্দস্বরূপ, লক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রার্থিত আশ্রয়স্থল। কল্পনারও অগোচর সেই রূপ নিজের শ্রীবিগ্রহে ধারণ করে প্রকটিত হয়েছেন তিনি –সেই অপরূপকেই আমি আজ দেখব! এর অন্যথা হবে না, আজ আমার মঙ্গল প্রভাত হয়েছে, সকাল থেকেই সমস্ত রকম শুভলক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ১০-৩৮-১৪

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।

ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং নমস্য আভ্যাং চ সখীন্ বনৌকসঃ॥ ১০-৩৮-১৫

পরমেশ্বর-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ বলরাম ও কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া মাত্রই আমি তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করব এবং তাঁদের চরণে পতিত হব। পরম দুর্লভ সেই চরণ, যোগিশ্রেষ্ঠগণও আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য তা চিত্তে ধারণা করেন, আর আমি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করব, স্পর্শ করব, প্রণত হব সেই চরণে! তাঁদের সঙ্গেই তাঁদের সখাদের তথা বৃন্দাবনবাসী সকলেরই চরণবন্দনা করব আমি। ১০-৩৮-১৫

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।

দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্॥ ১০-৩৮-১৬

কী সৌভাগ্য আমার! চরণমূলে পতিত আমার মস্তকে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর নিজ করকমল অর্পণ করবেন। যারা কালরূপ সর্পের ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রয়প্রার্থনা করেছে, চিরকালই তো সেই শরণাগত জীবকুলকে অভয়দান করেছে ওই রক্ত-কমল সদৃশ কল্যাণকর। ১০-৩৮-১৬

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগৎত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্ বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ॥ ১০-৩৮-১৭
দেবরাজ ইন্দ্র তথা দৈত্যরাজ বলি ভগবানের ওই কমল-করে পূজা উপহার সমর্পণ করে ত্রিলোকের প্রভুত্ব, ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন।
আবার তাঁর সেই দিব্য কমলসুগন্ধে সুরভিত হস্তের স্পর্শেই তিনি রাসক্রীড়ার সময় ব্রজাঙ্গনাদের সমস্ত শ্রান্তি দূর করে
দিয়েছিলেন। ১০-৩৮-১৭

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ কংসস্য দূতঃ প্রহিতোহপি বিশ্বদৃক্। যোহন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা॥ ১০-৩৮-১৮

আমি কংসের দূত, তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তাই বলে তিনি আমার প্রতি কখনোই শত্রুবৃদ্ধি করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিনি যে অচ্যুত, সর্বথা নির্বিকার, নিত্য-সমরস, বিশ্বের সাক্ষী, সর্বজ্ঞ, নিখিলচিত্তের বাইরে এবং অন্তরেও তিনিই বর্তমান। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত তিনি অন্তঃকরণের প্রতিটি চেষ্টাই নিজ নির্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন। ১০-৩৮-১৮

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে২বহিতং কৃতাঞ্জলিং মামীক্ষিতা সম্মিতমার্দ্রয়া দৃশা। সপদ্যপধ্বস্তমস্তকিল্বিষো বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উর্জিতাম্॥ ১০-৩৮-১৯

সুতরাং আমার এরূপ শঙ্কা অমূলক। আমি তাঁর চরণোপান্তে জোড়হাতে বিনয়-নম্রভাবে যখন দাঁড়াব, তখন তিনি সম্মিতমুখে করুণাদ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবেন। আর সেই মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যাবে আমার জন্ম-জন্মান্তরের যত অশুভ সংস্কার, আমিও তারপর থেকে সদা নির্ভয়চিত্তে বহন করে চলব অবসাদহীন উর্জিত আনন্দের অধিকার। ১০-৩৮-১৯

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরক্ষ্যতেহথ মাম্। আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে বন্ধশ্চ কর্মাত্মক উচ্ছুসিত্যতঃ॥ ১০-৩৮-২০ আমি তাঁর আত্মীয়, সর্বদা সর্বথা হিতৈষী; তিনি ছাড়া আমার আরাধ্য অন্য কোনো দেবতাও নেই, সেই আমাকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সুদীর্ঘ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে নিজের বক্ষে ধারণ করবেন। সেই ক্ষণেই আমার দেহ তো পবিত্র হবেই, উপরস্তু তা অপরকেও পবিত্র করার যোগ্যতা অর্জন করবে, তার সংস্পর্শে অন্যেরাও পবিত্র হয়ে উঠবে। আর সেই আলিঙ্গন লাভ করামাত্রই শিথিল হয়ে যাবে আমার কর্মবন্ধন, যার কারণে আমি অনাদিকাল থেকে এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে চলেছি। ১০-৩৮-২০

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং বক্ষ্যতেহক্রুর তাতেত্যুরুশ্রবাঃ। তদা বয়ং জন্মভূতো মহীয়সা নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ॥ ১০-৩৮-২১

এইভাবে তাঁর অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করে তাঁর সামনে অবনতশিরে জোড়হাতে যখন আমি দাঁড়াব, তখন অনন্ত-কীর্তি সেই ভগবান আমাকে 'তাত অক্র'—এই বলে সম্ভাষণ করবেন। তখনই আমার জীবন সফল হবে; সেই মহত্তম পুরুষের কাছ থেকে এইরকম সমাদর যে না পায়, তার জীবনই ধিক্কৃত, জন্মও বৃথা। ১০-৩৮-২১

ন তস্য কশ্চিদ্ দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বপাশ্রিতোহর্থদঃ॥ ১০-৩৮-২২

তাঁর প্রিয় কেউ নেই, অপ্রিয়ও কেউ নেই, পরম বান্ধবও কেউ নেই, শত্রুও নেই। তাঁর উপেক্ষার পাত্রও কেউ নেই। তাঁ সত্ত্বেও কম্পবৃক্ষ যেমন, যে তার কাছে এসে যা প্রার্থনা করে, তাকে সেই বস্তুই দেয়, তিনিও তাঁকে যে যেভাবে ভজনা করে, সেই ভক্তকে সেই ভাবেই ভজনা করেন। ১০-৩৮-২২

> কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ। গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং সংপ্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুযু॥ ১০-৩৮-২৩

যাই হোক, তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলে যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব হাসিমুখে আমাকে আলিঙ্গন করবেন এবং আমার দুই হাত নিজের হাতে ধরে আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবেন। সেখানে আমার প্রতি সবরকমের আতিথেয় সৎকার করা হলে কংস তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কেমন ব্যবহার করছে তা জানতে চাইবেন। ১০-৩৮-২৩

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োহধ্বনি। রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ॥ ১০-৩৮-২৪

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্বফল্কতনয় অক্রুর এইভাবে পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন থেকে ক্রমে রথারোহণে নন্দগোকুলে এসে পৌঁছলেন এবং সেই সঙ্গে সূর্যদেবও অস্তাচলে গমন করলেন। ১০-৩৮-২৪

পদানি তস্যাখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।

দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যজযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ॥ ১০-৩৮-২৫

যাঁর এমন চরণকমলরেণু সমস্ত লোকপালেরা নিজেদের কিরীটে ধারণ করেন, গোষ্ঠভূমিতে অক্রুর তাঁর পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। পদা, যব, অঙ্কুশ প্রভৃতি অনন্য সাধারণ চিহ্নের দ্বারা সেগুলি লক্ষ করা যাচ্ছিল, পৃথিবীর শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল সেগুলি। ১০-৩৮-২৫

তদ্রশনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্ণোধ্বরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।

রথাদবস্কন্দ্য স তেম্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥ ১০-৩৮-২৬

সেই চরণচিহ্ন দেখামাত্রই অক্রুরের হৃদয়ে জন্মাল বাঁধভাঙা আনন্দের আবেগ, প্রেমের আতিশয্যে তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, দু-চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল, তিনি লাফ দিয়ে রথ থেকে নেমে সেই ধূলির ওপর লুষ্ঠিত হতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—আহা! এই আমার প্রভুর চরণধূলি! ১০-৩৮-২৬

#### দেহংভৃতমিয়ানর্থো হিত্বা দস্তং ভিয়ং শুচম্। সন্দেশাদ্ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ১০-৩৮-২৭

পরীক্ষিৎ! কংসের আদেশ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অক্রুরের চিত্তের যে অবস্থা ছিল, জীবমাত্রেরই দেহধারণের তা-ই পরম প্রাপ্তি, তা-ই পুরুষার্থ। এইজন্য সকলেরই উচিত দম্ভ, ভয় এবং শোক ত্যাগ করে ভগবানের বিগ্রহ, চিহ্ন, লীলা, স্থান তথা গুণাবলির দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা ওইপ্রকার ভাব অধিগত করতে প্রয়াসী হওয়া। ১০-৩৮-২৭

দদর্শ কৃষ্ণং রামং চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।

পীতনীলাম্বরধরৌ শরদমুরুহেক্ষণৌ॥ ১০-৩৮-২৮

ব্রজে উপস্থিত হয়ে অক্রুর কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইকে গোদোহনের স্থানে অবস্থিত দেখতে পেলেন। শ্যামসুন্দরের পরিধানে পীতাম্বর এবং গৌরসুন্দর বলরামের পরিধানে ছিল নীল বসন। শরৎকালের প্রফুল্ল কমলের মতো তাঁদের নয়নের শোভা। ১০-৩৮-২৮

কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহছুজৌ।

সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালিদ্বিরদবিক্রমৌ॥ ১০-৩৮-২৯

তাঁরা দুজনেই কিশোর-বয়স্ক, গৌর এবং শ্যাম তনুদুটি নিখিল সৌন্দর্যের খনি। তাঁদের বাহু আজানুলম্বিত, মুখের শোভা অপরূপ, দেহ সর্বাঙ্গসুন্দর, গজশাবকের তুল্য ললিত গমনভঙ্গী। ১০-৩৮-২৯

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাস্তোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্বজম্।

শোভয়ন্তৌ মহাত্মানাবনুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ॥ ১০-৩৮-৩০

চরণতলের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্মের চিহ্ন পৃথিবীকে শোভাযুক্ত করছিলেন তাঁরা। মৃদু-মন্দ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি থেকে বর্ষিত হচ্ছিল অনন্ত করুণা; যেন উদারতাই মূর্তিগ্রহণ করেছিল তাঁদের শ্রীবিগ্রহে। ১০-৩৮-৩০

উদারক্রচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।

পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ॥ ১০-৩৮-৩১

তাঁদের সকল লীলাতেই উদারতা এবং শোভনতার পরিচয় থাকত। তাঁদের কণ্ঠে ছিল বনমালা এবং মণিরত্নহার। সদ্যস্নাত শরীরে নির্মল বসন এবং পবিত্র চন্দনের অঙ্গরাগ ধারণ করেছিলেন তাঁরা। ১০-৩৮-৩১

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতৃ জগৎপতী।

অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ॥ ১০-৩৮-৩২

দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।

যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ॥ ১০-৩৮-৩৩

পরীক্ষিৎ! অক্রুর দেখলেন—জগতের আদিকারণ, নিখিল সংসারের পরম পতি পুরুষোত্তমই বিশ্বের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নিজেকে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দুই অংশে বিভক্ত করে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজেদের অঙ্গকান্তিতে তাঁরা দিকসমূহের তিমিররাশি বিদূরিত করে বিরাজ করছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন সুবর্ণমণ্ডিত একটি মরকতমণির ও একটি রৌপ্যের পর্বত শোভা পাচ্ছে। ১০-৩৮-৩২-৩৩

রথাতূর্ণমবপ্লুত্য সোহকূরঃ স্নেহবিহুলঃ।

পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১০-৩৮-৩৪

তাঁদের দেখেই প্রেমে বিহুল হয়ে অক্রুর রথ থেকে ত্বরিতে লাফিয়ে পড়ে শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। ১০-৩৮-৩৪

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।

পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্ নৃপ॥ ১০-৩৮-৩৫

পরীক্ষিং! ভগবানের দর্শন লাভ করে তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে, তাঁর নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত এবং সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিতে পারছিলেন না। ১০-৩৮-৩৫

ভগবাংস্কমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।

পরিরেভেহভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ॥ ১০-৩৮-৩৬

প্রণতবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারছিলেন। প্রীতি-প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি নিজের চক্রচিহ্নযুক্ত হস্তের দ্বারা তাঁকে টেনে নিলেন নিজের বুকে। ১০-৩৮-৩৬

সংকর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্॥ ১০-৩৮-৩৭

এরপর শ্রীবলরামও প্রণত অক্রুরকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুই হাত নিজেদের হাতে ধরে অনুজ শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁকে গৃহের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ১০-৩৮-৩৭

পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্।

প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হমাহরৎ॥ ১০-৩৮-৩৮

তারপর তাঁকে স্বাগত অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন এবং সুন্দর আসনে উপবেশন করালেন। যথাবিধি তাঁর পাদপ্রক্ষালন করে মধুপর্কাদি অর্ঘ্য দান করলেন। ১০-৩৮-৩৮

নিবেদ্য গাং চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।

অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্ বিভুঃ॥ ১০-৩৮-৩৯

অতিথি অক্রুরকে গোদান করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাদরে তাঁর পদসংবাহন করিয়ে ক্লান্তি দূর করলেন এবং তারপর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে পবিত্র এবং বহুগুণযুক্ত অন্ন ভোজন করালেন। ১০-৩৮-৩৯

তম্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্মবিৎ।

মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যেঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ॥ ১০-৩৮-৪০

ভোজন সমাপ্ত হলে পরম ধর্মজ্ঞ বলরাম তাঁকে প্রীতিভরে মুখশুদ্ধি এবং সুগন্ধি মালা প্রভৃতি দান করে তাঁর পরম আনন্দ উৎপাদন করলেন। ১০-৩৮-৪০

পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।

কংসে জীবতি দাশার্হ সৌনপালা ইবাবয়ঃ॥ ১০-৩৮-৪১

এইপ্রকারে তাঁর অতিথি-সৎকার করা হলে নন্দমহারাজ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন –হে যদুবংশজাত অক্রুর! দয়ামায়াহীন কংস জীবিত থাকতে তোমাদের দিন কীভাবে কাটছে? কংসের অধীনে তো তোমাদের দশা পশুঘাতক পালিত মেষের মতো বলেই মনে করি। ১০-৩৮-৪১

যোহবধীৎ স্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।

কিং নু স্বিত্তৎপ্ৰজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে॥ ১০-৩৮-৪২

যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপী নিজের বোনের বুক-ফাটা কান্না উপেক্ষা করে তার সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা করেছে, তোমরা তার প্রজা। সুতরাং তোমরা যে সুখে থাকবে এমন ভরসা করি কী করে? ১০-৩৮-৪২

#### ইখং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ। অক্রুরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্॥ ১০-৩৮-৪৩

অক্রুর পূর্বেই নন্দমহারাজকে কুশল-সম্ভাষণ করেছিলেন, এখন শ্রীনন্দ তাঁকে এইভাবে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত এবং কুশল-প্রশ্ন করলে তাঁর পথের ক্লান্তির যেটুকু রেশ মনে ছিল, তা-ও সম্পূর্ণ দূর হয়ে গোল। ১০-৩৮-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে হক্রুরাগমনং নামাষ্টাত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥

## উনচত্বারিংশ অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন

#### শ্রীশুক উবাচ

সুখোপবিষ্টঃ পর্যক্ষে রামকৃক্ষোরুমানিতঃ। লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ॥ ১০-৩৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব-কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত অক্রুর পালঙ্কে সুখে সমাসীন হলেন। তিনি পথে আসার সময় মনে মনে যা-কিছু আকাজ্জা করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়েছিল। ১০-৩৯-১

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।

তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ ১০-৩৯-২

রাজা পরীক্ষিৎ! যিনি সর্ব-সম্পদ নিখিল শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও আশ্রয়স্থান, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলে কোন্ বস্তু অপ্রাপ্য থাকে? অবশ্য তা হলেও যাঁরা প্রেমিক ভক্ত, যাঁরা একমাত্র তাঁকেই চান, তাঁরা তো আর কিছু, অন্য কোনো বস্তু চান-ও না। ১০-৩৯-২

সায়ংতনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্॥ ১০-৩৯-৩

যাই হোক, সায়ংকালীন ভোজনের পর ভগবান দেবকীনন্দন অক্র্রের কাছে গিয়ে নিজের আত্মীয়-বান্ধবদের প্রতি কংসের আচরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত তার অন্যান্য কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ১০-৩৯-৩

#### শ্রীভগবানুবাচ

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্ত বঃ।

অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধনামনমীবমনাময়ম্॥ ১০-৩৯-৪

শ্রীভগবান বললেন—তাত অক্রর! আপনার হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র মানসিকতার মানুষ আপনি! আপনার আগমনপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি তো? সু-স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে! মঙ্গল হোক আপনার। মথুরায় আমাদের যে-সব জ্ঞাতি-বন্ধুরা আছেন, তাঁদের সকলের শারীরিক ও মানসিক কুশল তো? ১০-৩৯-৪

কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে। কংসে মাতুলনাম্যঙ্গ স্থানাং নস্তৎ প্রজাসু চ॥ ১০-৩৯-৫

অবশ্য আমাদের বংশে যে প্রবল রোগটি এখনও রীতিমতো বেড়েই চলেছে, আমার নাম-মাত্র মামা সেই কংসরাজের বর্তমানে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা, তাদের সন্তানদের অথবা তার প্রজাদেরই বা কী কুশল জানতে চাইব বলুন তো? ১০-৩৯-৫

অহো অস্মদভূদ্ ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্যয়োঃ।

যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ॥ ১০-৩৯-৬

আরও দুঃখের কথা কী জানেন? আমারই জন্য আমার নিরপরাধ সদাচারী পিতা-মাতাকে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ও হচ্ছে। আমারই জন্য তাঁদের হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে রাখা হয়েছে, আমারই জন্য তাঁদের শিশুসন্তানদের পর্যন্ত নিধন ঘটেছে। ১০-৩৯-৬

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাজ্ঞ্চিতম্।

সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্॥ ১০-৩৯-৭

আমি অনেক দিন থেকেই চাইছিলাম যে, আপনার মতো আত্মীয়দের কারো সঙ্গে আমার দেখা হোক, আজ সৌভাগ্যবশে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। সৌম্য তাত! এবার আপনি কৃপা করে আপনার আগমনের কারণ বলুন। ১০-৩৯-৭

#### শ্রীশুক উবাচ

পৃষ্ঠো ভগবতা সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।

বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্॥ ১০-৩৯-৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মধু-বংশজাত অক্রুর, কংস যেভাবে যদুবংশীয়দের সঙ্গে ক্রুমাগত শত্রুতা করে চলেছে এবং বসুদেবকেও বধ করার চেষ্টা করেছে, সেইসব কথাই তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। ১০-৩৯-৮

যৎ সংদেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্।

যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ॥ ১০-৩৯-৯

কংসের বার্তা, যে উদ্দেশ্যে সে স্বয়ং অক্রুরকে দৃতরূপে প্রেরণ করেছে এবং দেবর্ষি নারদ বসুদেব হতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কংসকে যে কথা বলেছেন, এই বিষয়ও অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন। ১০-৩৯-৯

শ্রুত্বাক্রুরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা।

প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাহহদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ॥ ১০-৩৯-১০

অক্রুরের কথা শুনে শত্রুপক্ষীয় বীরেদের বিনাশকর্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম হাসলেন মাত্র এবং তারপর পিতা নন্দকে রাজার আদেশ জানালেন। ১০-৩৯-১০

গোপান্ সমাদিশৎ সোহপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ।

উপায়নানি গৃহ্নীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ॥ ১০-৩৯-১১

তখন নন্দমহারাজ সমস্ত গোপকে ডেকে এইরূপ আদেশ দিলেন—তোমরা ব্রজের সমস্ত গোদুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন দধি-ঘৃতাদি একত্রিত করো, উপটৌকন-দ্রব্য সঙ্গে নাও এবং গো-শকটগুলি যোজিত করো। ১০-৩৯-১১

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।

দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।

এবমাঘোষয়ৎ ক্ষৎত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে॥ ১০-৩৯-১২

আগামীকাল আমরা মথুরায় যাত্রা করব এবং সেখানে গিয়ে রাজা কংসকে গোদুগধ এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করব। সেখানে এক বিরাট উৎসব শুরু হয়েছে, যা দেখার জন্য সারা দেশের লোক সেখানে যাচ্ছে। আমরাও সেই মহোৎসব দেখব। ব্রজরক্ষাকার্যে নিযুক্ত পুরুষের দ্বারা গোপকুলপতি নন্দ নিজের গোকুলে এইরূপ ঘোষণা করালেন। ১০-৩৯-১২

> গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভূশম্। রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমকূরং ব্রজমাগতম্॥ ১০-৩৯-১৩

পরীক্ষিৎ! এদিকে বলরাম এবং কৃষ্ণকে মথুরাপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রুর এসেছেন শুনে গোপীদের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুঃখের আর অন্ত রইল না। ১০-৩৯-১৩

কাশ্চিত্তৎকৃতহ্বতাপশ্বাসম্লানমুখশ্ৰিয়ঃ।

স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্য কাশ্চন॥ ১০-৩৯-১৪

সেই সংবাদ শুনে তাঁদের অনেকেরই হৃদয়ে যেন আগুন ধরে যাওয়ার মতো তীব্র সন্তাপ সৃষ্টি হল এবং তার ফলে নির্গত উষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ুর সংস্পর্শে বিশুষ্ক হয়ে গেল তাঁদের কমলতুল্য আনন, পরিম্লান হল ফুল্লমুখশ্রী। আবার এই সংবাদে অনেক গোপীর চেতনাই লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল, তাঁদের দেহের বস্ত্র, হাতের বলয়, কেশবন্ধন প্রভৃতি স্থালিত হলেও তাঁরা তা জানতে পারলেন না। ১০-৩৯-১৪

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।

নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব॥ ১০-৩৯-১৫

আবার অন্য অনেক গোপিকা এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন, তাঁদের সকল ইন্দ্রিয় তথা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে গেল, যেন তাঁরা সমাধিস্থ বা আত্মাতেই স্থিত হয়ে গেলেন। তাঁদের নিজ শরীর এবং সংসারের তথা ইহলোকের সম্বন্ধেই আর কোনো বোধ রইল না। ১০-৩৯-১৫

স্মরন্ত্য\*চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ। হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৩৯-১৬

অনেকে শ্রীভগবানের মুখের বাক্যসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়, মৃদু হাসিতে তা কেমন মধুর হয়ে ওঠে, কীভাবে হৃদয় কেড়ে নেয়, শব্দ-চয়ন ও বাক্-বন্ধের অসাধারণ কুশলতায় কী আশ্চর্য দ্যুতিতে ঝলমল করে সেই বাণী, এইসব স্মৃতিতে ভেসে ওঠায় তাঁরা যেন আবিষ্ট, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ১০-৩৯-১৬

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোনম্। শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ॥ ১০-৩৯-১৭ চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।

সমেতাঃ সজ্মশঃ প্রোচুরশ্রুমুখোহচ্যুতাশয়াঃ॥ ১০-৩৯-১৮

গোপীগণ ভগবান মুকুন্দের সুললিত গতিভঙ্গী, মধুর আচার-আচরণ স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে প্রেম ও করুণাভরা দৃষ্টিপাত, মনের শোক-দুঃখ-ব্যথা নিঃশেষে মুছে দেওয়া অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা এবং তাঁর অসাধারণ শৌর্য-বীর্যপূর্ণ উদার লীলাবলি —এই সব চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে ভেবে ভীত হয়ে পড়লেন, ভাবী বিরহবেদনার কাতরতায় নয়নজলে তাঁদের মুখকমল প্লাবিত হতে লাগল। তাঁদের হৃদয়, তাঁদের জীবন, তাঁদের সবকিছুই ছিল শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে, তাঁকে ছাড়া তো তাঁরা কিছুই জানতেন না। এখন তাঁরা তাই নিজেরা একত্রিত হলেন, সমব্যথা-সহমর্মিতায় সমবেত হলেন দলে দলে, মনের দুঃখ, হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন এইভাবে বিলাপোক্তির মাধ্যমে। ১০-৩৯-১৭-১৮

#### গোপ্য উচুঃ

অহো বিধাতস্তব ন কৃচিদ্ দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনজ্জ্যপার্থকং বিক্রীড়িতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ১০-৩৯-১৯

গোপীগণ বলতে লাগলেন–হায় বিধাতা! তোমার মনে কোথাও দয়ার লেশমাত্র নেই। তুমি জগতের প্রাণীদের সৌহার্দ্যে, প্রেমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তো করো, কিন্তু তাদের আশা-অভিলাষ পরিপূর্ণ না হতেই, তাদের তৃপ্তি না ঘটতেই, আবার অকারণেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। তোমার খেলা বাচ্চা ছেলেদের আচরণের মতোই সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, নিরর্থক। ১০-৩৯-১৯

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুল্লসম্।

শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥ ১০-৩৯-২০

হায়! তুমিই তো আমাদের চোখের সামনে এনে দিয়েছিলে সেই অপরূপ মুখকমল! ঘন কালো কুঞ্চিত কেশরাশি চারদিকে ঘিরে আছে সেই মুখটিকে! মরকতমণিকেও লজ্জা দেওয়া চিকন কোমল কপোল, শুকচঞ্চুর চেয়েও সুন্দর উন্নত নাসা, অধরে সর্বদুঃখসন্তাপহারী মৃদুমন্দ হাসির রেখা, সে সৌন্দর্য কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? কেন দেখিয়েছিলে আমাদের সেই নিরুপম মাধুরী, আর কেনই বা এখন তা নিয়ে যেতে চাইছ আমাদের চোখের আড়ালে? কী বলব তোমায়? তোমার কাজকর্ম শুধু যুক্তিহীন নয়, অত্যন্ত অসৎ, অতি নিন্দনীয় তোমার আচরণ! ১০-৩৯-২০

ক্রুরস্বমক্রসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ। যেনৈকদেশেহখিলসর্গসৌষ্ঠবং তৃদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥ ১০-৩৯-২১

আমরা বুঝতেই পারছি, অক্রুর নাম নিয়ে ক্রুর তুমিই প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছ দত্তাপহাররূপে, তোমারই দেওয়া আমাদের চোখ তুমি নিজেই হরণ করতে উদ্যত হয়েছ; মূর্যেরাই এমন কাজ করে, হায়, এমন মূর্যের মতো আচরণ তোমাকে যে শোভা পায় না, তা-ও কি বুঝতে পারছ না? আমরা যে এই চোখ দিয়ে আমাদের প্রিয়তম মধুসূদনের শরীরের এক-একটি অংশে, তাঁর যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তোমার নিখিল সৃষ্টির সমগ্র শোভা রূপিত দেখতে পেতাম, আমাদের সে সৌভাগ্য তুমি সহ্য করতে পারলে না? ১০-৩৯-২১

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।

বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীংস্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ॥ ১০-৩৯-২২

স্বয়ং নন্দ-তনয় শ্যামসুন্দরেরই তো এই স্বভাব, নিত্যনতুন জনের প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন, সর্বদাই নবতর প্রণয়পাত্র অন্বেষণেই তাঁর রুচি। এইজন্যই পুরানো অথবা বর্তমান প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক মুহুর্তমধ্যে ছিন্ন করে ফেলতে তাঁর দ্বিধা হয় না। আমরা যে তাঁরই আচরণের গুণে, তাঁকেই দেখে আকুল হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন, পতি-পুত্র, সব ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই দাসী হয়েছিলাম, আর আজও তাঁরই জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছে যাদের, সেই আমাদের দিকে তিনি তো, হায়, ফিরেও দেখছেন না! ১০-৩৯-২২

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।

যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্॥ ১০-৩৯-২৩

মথুরাপুরীর রমণীদের পক্ষে আজকের রাত্রি নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হয়েছে, আজ তাদের বহুদিনের প্রার্থনা সফল হয়েছে, পূর্ণ হতে চলেছে তাদের মনস্কাম। আজ যখন আমাদের দয়িত ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর মথুরায় প্রবেশ করবেন, তখন তারা তাঁর ভাবব্যঞ্জনাময় অপাঙ্গদৃষ্টিসহ মাদকতাময় মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত মুখকমলের চিত্তহারী সৌন্দর্যসুধা পান করবে প্রাণভরে, ধন্য হবে তাদের জীবন। ১০-৩৯-২৩

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈর্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।

কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেহবলা গ্রাম্যাঃ সলজ্জিস্মিতবিভ্রমৈঃভ্রমন্॥ ১০-৩৯-২৪

আমাদের মুকুন্দ অবশ্যই ধীর চরিত্র, সহজে বিচলিত হন না তিনি, এবং সেই সঙ্গে পিতা নন্দাদি গুরুজনদেরও বশবর্তী; কিন্তু তাহলেও মথুরাবাসিনীরা মধুমাখা মনোহর কথায় তাঁর চিত্ত সবলে আকর্ষণ করে নেবে এবং তিনিও তাদের সলজ্জ হাসি এবং বিলাসপূর্ণ ভাবভঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপেই বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। হতভাগিনী অবলাগণ! তখন আর আমাদের মতো সামান্য গ্রাম্য গোপ-নারীদের কাছে তিনি ফিরে আসবেন কীভাবে? ১-৩৯-২৪

> অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্। মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং দ্রুক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্॥ ১০-৩৯-২৫

আজ সেই মথুরায় যে-সব দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি এবং সাতৃতবংশীয়েরা এবং সেই সঙ্গে আরও যারা পথের মধ্যে সেই লক্ষ্মীকান্ত, অশেষ কল্যাণগুণনিধান দেবকীনন্দনকে দর্শন করবে, তাদের নয়নের মহোৎসব সংঘটিত হবে, পরমানন্দে মগ্ন হবে তাদের দর্শনেন্দ্রিয়, জীবন ধন্য হবে তাদের। ১০-৩৯-২৫

মৈতিদ্বিস্যাকরুণস্য নাম ভূদক্রুর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।

যোহসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং প্রিয়াৎপ্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ॥ ১০-৩৯-২৬

এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চরম হৃদয়হীন! আমরা সব ব্রজনারী দুঃখের সমুদ্রের পার দেখতে পাচ্ছি না, আর সে কিনা আমাদের প্রাণের থেকেও প্রিয় নন্দদুলালকে আমাদের চোখের আড়ালে কোন্ দূর দেশে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে। আর সেজন্য যে আমাদের দু-একটি সৌজন্যও তার নেই। এইরকম ক্রুর নির্দয়প্রকৃতির লোকের 'অক্রুর' নাম হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। ১০-৩৯-২৬

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং তমন্বমী চ তুরয়ন্তি দুর্মদাঃ।

গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং দৈবং চ নো২দ্য প্রতিকূলমীহতে॥ ১০-৩৯-২৭

সখী! আমাদের এই হৃদয়বল্পভও তো কম নিষ্ঠুর নন, তিনিও তো রথে আরোহণ করেছেন দেখছি! সেই সঙ্গে এই যত দুর্বৃদ্ধি উন্মত্ত গোপের দল শকটে করে তাঁর অনুগমন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাদের যেন আর দেরি সইছে না। আর আমাদের যত কুলবৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের এই উৎসাহের আতিশয্য দেখেও উপেক্ষা করছেন, কিছুই বলছেন না, যেন তাদের দরাজ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যা খুশি করার জন্য! এখন আমরা কী করব? আজ দৈবই দেখছি আমাদের প্রতিকূল আচরণ করছে! ১০-৩৯-২৭

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং কিং নোহকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।

মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্ধদুস্ত্যজাদ্ দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্॥ ১০-৩৯-২৮

চল, আমরা নিজেরাই গিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাধবকে নিবারণ করব, পথ আটকাব তাঁর। আমাদের কুলবৃদ্ধ বা আত্মীয়স্বজনেরা কী করবেন আমাদের? আমরা যে মুকুন্দের সঙ্গ নিমেষার্ধের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারি না, আজ আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁরই সঙ্গে বিচ্ছেদ উপস্থিত করে আমাদের চিত্তের ধৈর্য ধ্বংস করে দিয়েছে, যেন নিঃস্ব, দীন, সর্বহারা করে দিয়েছে আমাদের হৃদয়। ১০-৩৯-২৮

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্লুমন্ত্রলীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।

নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং গোপ্য কথং স্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥ ১০-৩৯-২৯ সখীরা! বল তো, যাঁর অনুরাগভরা মধুর হাসি, মনোহর কথা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় দৃষ্টিপাত তথা প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে আমরা রাসক্রীড়ার সেইসব রাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত করেছিলাম, এখন তাঁকে ছেড়ে তাঁর বিরহদুঃখের এই অনন্ত অন্ধকার পার হব কী করে? ১০-৩৯-২৯

যোহকঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।

বেণুং কুণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম। ১০-৩৯-৩০

দিনের শেষে তিনি গোধন নিয়ে বন থেকে ফেরেন রোজ, সঙ্গে থাকেন বলরাম, গোপেরা ঘিরে থাকে তাঁকে। তখন তাঁর মাথার চুল আর গলার মালায় পুরু হয়ে জমেছে গোরুর খুরের ধুলো। অধরের বেণুতে বিশ্ব-বিমোহন সুরের হিল্লোল তুলে ব্রজে প্রবেশ করেন তিনি, মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, চোখের দৃষ্টিতেও সেই হাসির প্রসন্মতা। সেই হাস্যোজ্বল চোখে কটাক্ষে দেখেন আমাদের দিকে, তারপরেও কি চিত্ত বশে থাকে আমাদের, বিকিয়ে না গিয়ে পারে তাঁর পায়ে? তাঁকে ছেড়ে বাঁচব কী করে আমরা? ১০-৩৯-৩০

### শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভূশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১০-৩৯-৩১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ব্রজাঙ্গনাদের চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন থাকত। এখন তাঁর সঙ্গে আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় তাঁরা একান্ত কাতর হয়ে এইভাবে বিলাপ করতে করতে ক্রমে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে উচ্চকণ্ঠে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'—এই বলে তাঁদের প্রিয়তমের নাম উচ্চারণ করে সুস্বরে রোদন করতে লাগলেন। ১০-৩৯-৩১

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ।

অক্রুরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্॥ ১০-৩৯-৩২

গোপীদের এই ক্রন্দনের মধ্যেই সূর্যদেব উদিত হলে অক্রুর সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মসমাপন করে রথ চালিয়ে দিলেন। ১০-৩৯-৩২

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটেস্ততঃ।

আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভূতান্॥ ১০-৩৯-৩৩

নন্দাদি গোপগণও বহুপ্রকারের উপটোকন দ্রব্য এবং গোদুগ্ধাদি পরিপূর্ণ অনেক কলস সঙ্গে নিয়ে গোশকটে চড়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। ১০-৩৯-৩৩

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।

প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাজ্ফন্ত্যশ্চাবতস্থিরে॥ ১০-৩৯-৩৪

এদিকে কৃষ্ণানুরাগরঞ্জিত হৃদয়া গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের রথের অনুগমন করতে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর পিছন ফিরে তাঁদের দেখা, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ও কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা কিষ্ণিৎ আশ্বস্ত হয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনো বিশেষ বার্তা বা প্রত্যাদেশ লাভের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১০-৩৯-৩৪

তাস্তথা তপ্যতীবীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্রমঃ।

সান্ত্রয়ামাস সম্রৈমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥ ১০-৩৯-৩৫

ভগবান যদুশ্রেষ্ঠও দেখলেন যে, তাঁর মথুরাপ্রস্থানে গোপীদের হৃদয় প্রবল দুঃখে দগ্ধ হচ্ছে; তখন তিনি দূতমুখে 'আমি আসব' – এই প্রেমপূর্ণ বার্তা জানিয়ে তাঁদের আশৃস্ত করলেন। ১০-৩৯-৩৫

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্ রেণূ রথস্য চ।

অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ॥ ১০-৩৯-৩৬

যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজা এবং চক্রোখিত ধূলি দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত গোপীদের দেহ চিত্র-লিখিতের মতো একভাবে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন, তাঁদের চিত্ত তো তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই প্রেরণ করেছিলেন। ১০-৩৯-৩৬

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।

বিশোকা অহনী নিন্যুৰ্গায়ন্ত্যঃ প্ৰিয়চেষ্টিতম্॥ ১০-৩৯-৩৭

শ্রীকৃষ্ণ হয়তো কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসবেন, এমন ক্ষীণ নিরাশায় আশা সম্ভবত তাঁরা পোষণ করছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন ফিরলেন না, তখন তাঁরা হতাশ হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চরিতগানে অনুক্ষণ মগ্ন থাকতেন এবং এইভাবে অন্তরে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করার ফলে তাঁদের বিরহশোকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হত। এইভাবেই কাটতে লাগল তাঁদের দিন-রাত। ১০-৩৯-৩৭

### ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্র্রযুতো নৃপ। রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম॥ ১০-৩৯-৩৮

মহারাজ পরীক্ষিৎ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলরাম ও অক্রুর-সহ বায়ুতুল্য দ্রুতগতি রথে পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হলেন। ১০-৩৯-৩৮

> তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্। বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশং॥ ১০-৩৯-৩৯

সেখানে তাঁরা হাত-মুখ ধুয়ে যমুনার মরকতমণিসদৃশ নীল এবং অমৃতের মতো মধুর জল পান করলেন। এরপর ভগবান বলরামসহ গাছপালায় ঢাকা একটি স্থানে স্থাপিত রথে আরোহণ করলেন। ১০-৩৯-৩৯

অক্রুরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।

কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ॥ ১০-৩৯-৪০

অক্রুর তাঁদের দুই ভাইকে রথে বসিয়ে রেখে তাঁদের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর নিয়ে কালিন্দীর হ্রদে এসে যথাবিধি স্নান করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-৩৯-৪০

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্ৰহ্ম সনাতনম্।

তাবেব দদৃশেহক্রুরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ॥ ১০-৩৯-৪১

স্নান সমাপনান্তে অক্রুর সেই জলে ডুব দিয়ে সনাতন ব্রহ্ম-মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। আর সেই সময় অক্রুর সেই জলের ভিতর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভাইকে একসাথে অবস্থিত দেখতে পেলেন। ১০-৩৯-৪১

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ। তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুনুজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ॥ ১০-৩৯-৪২

তখন তাঁর মনে শঙ্কা জন্মাল যে, আমি তো বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে রথে বসিয়ে রেখে এসেছি, তাঁরা এখানে কী করে এলেন? তাহলে তো তাঁরা এখন নিশ্চয়ই রথে নেই—এইরূপ চিন্তা করে তিনি জল থেকে মাথা তুলে দেখলেন। ১০-৩৯-৪২

তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।

ন্যমজ্জদ্ দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়ো॥ ১০-৩৯-৪৩

তাঁরা দুজন তখনও পূর্বের মতোই রথে উপবিষ্ট রয়েছেন দেখে অক্রুর ভাবলেন, তাহলে আমি যে ওঁদের জলের মধ্যে দেখতে পেলাম, তা কি আমার চোখের ভুল? এই ভেবে অক্রুর আবার জলে ডুব দিলেন। ১০-৩৯-৪৩

ভূয়স্তত্রাপি সোহদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।

সিদ্ধচারণগন্ধবৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ॥ ১০-৩৯-৪৪

কিন্তু তিনি আবার দেখতে পেলেন যে স্বয়ং নাগরাজ অনন্তদেব সেখানে জলমধ্যে বিরাজমান রয়েছেন এবং সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং অসুরগণ নতমস্তকে তাঁর স্তুতি করছেন। ১০-৩৯-৪৪

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম।

নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম। ১০-৩৯-৪৫

তাঁর সহস্র শীর্ষ, সেই সহস্র ফণায় উজ্জ্বল মুকুটরাশি বিরাজিত। মৃণালতন্তুর মতো শুল্র দেহে নীলাম্বর ধারণ করে সহস্র শিখরযুক্ত শ্বেতগিরি কৈলাসের মতো তিনি অমল মহিমায় শোভা পাচ্ছেন। ১০-৩৯-৪৫

### তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।

পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদাপত্রারুণেক্ষণম্॥ ১০-৩৯-৪৬

সেই অনন্তদেবের ক্রোড়ে অক্রুর মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ-ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত শান্ত চতুর্ভুজ মূর্তিধারী এক পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁর চোখ দুটি পদাপত্রের মতো ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত। ১০-৩৯-৪৬

চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্।

সুজ্রমুসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্॥ ১০-৩৯-৪৭

তাঁর মনোহর মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার দীপ্তি, দৃষ্টিতে মধুর হাসির আভাস, সুন্দর জ্র, উন্নত নাসিকা, সুচারু কর্ণ, সুকুমার গণ্ডদেশ এবং রক্তিম অধরের কমনীয়তায় অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত তাঁর আনন। ১০-৩৯-৪৭

প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্।

কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎ পল্লবোদরম্॥ ১০-৩৯-৪৮

তাঁর বাহু সুপুষ্ট এবং আজানুলম্বিত, স্কন্ধদেশ উন্নত, বক্ষঃস্থল শ্রীদেবীর আশ্রয়, কণ্ঠ শঙ্খতুল্য, নাভিদেশ গভীর, উদর বলিরেখাযুক্ত এবং অশ্বখপত্রের মতো আকৃতিবিশিষ্ট। ১০-৩৯-৪৮

বৃহৎ কটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্।

চারুজানুযুগং চারুজজ্মাযুগলসংযুতম্॥ ১০-৩৯-৪৯

তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্।

নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈবিলসৎপাদপঙ্কজম্॥ ১০-৩৯-৫০

তাঁর কটিদেশ এবং শ্রোণিদেশ স্থূল, উরু করভ সদৃশ, জানুদ্বয় এবং জঙ্ঘাযুগল সুগঠিত এবং অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর গুল্ফদ্বয় ঈষৎ উন্নত, অরুণবর্ণ নখসমূহ কিরণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল, কমলতুল্য চরণে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলীসমূহ যেন নবীন কোমল পাঁপড়ির মতো সুশোভিত। ১০-৩৯-৪৯-৫০

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।

কটিসূত্রক্ষসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ॥ ১০-৩৯-৫১

ভ্রাজমানং পদাকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্॥ ১০-৩৯-৫২

বহুমূল্য মণিরত্নখচিত মুকুট, বলয়, অঙ্গদ, রশনা, হার, নূপুর এবং কুণ্ডলাদি অলংকারে এবং যজ্ঞসূত্রে ভূষিত সেই দিব্যমূর্তি। তাঁর এক হাতে পদা এবং অপর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি এবং বনমালা। ১০-৩৯-৫১-৫২

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদেঃ সনকাদিভিঃ।

সুরেশৈর্বশারুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ১০-৩৯-৫৩

প্রহ্রাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।

স্থ্যমানং পৃথগ্ভাবৈর্বচোভিরমলাঅভিঃ॥ ১০-৩৯-৫৪

নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ তাঁকে 'প্রভু'রূপে, সনকাদি পরম মহর্ষিগণ 'পরব্রহ্ম'রূপে, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণ 'পরমেশ্বর'রূপে, মরীচি প্রভৃতি নয়জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁকে 'পর-প্রজাপতি'রূপে, নারদ প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণ তথা অষ্টবসু তাঁকে নিজেদের পরমপ্রিয় 'ভগবান'রূপে দেখে নিজেদের সর্বথা নির্মল চিত্তের ভিন্ন ভাব-অনুসারে ভিন্ন প্রকারেও দোষলেশশূন্য ভাষায় তাঁর স্তুতি করছেন। ১০-৩৯-৫৩-৫৪

### শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম॥ ১০-৩৯-৫৫

সেই সঙ্গে লক্ষ্মী, পুষ্টি, সরস্বতী, কান্তি, কীর্তি, এবং তুষ্টি, ইলা, উর্জা, বিদ্যা-অবিদ্যা, হ্লাদিনী, সংবিৎ এবং মায়া প্রভৃতি শক্তি মূর্তিমতী হয়ে তাঁর সেবা করছেন। ১০-৩৯-৫৫

> বিলোক্য সুভূশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। হ্বয্যন্তনূরুহো ভাবপরিক্লিশ্বাত্মলোচনঃ॥ ১০-৩৯-৫৬

ভগবানের এইপ্রকার অপূর্ব দর্শন লাভ করে ভক্তিপথের পথিক সাতৃতবংশীয় অক্রুরের হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। পরম ভক্তির উদ্রেকে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, চোখে জল ভরে এল ভাবের আবেশে। ১০-৩৯-৫৬

গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাতৃতঃ।

প্রণম্য মূর্ব্বাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ ১০-৩৯-৫৭

তিনি ক্রমে ধৈর্য ও সত্ত্বণু আশ্রয় করে কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হয়ে ভগবানের চরণে মস্তক প্রণত করলেন এবং অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে গদগদস্বরে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-৩৯-৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেহক্রুরপ্রতিযানে একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## BANGLADARSHAN.COM

### চত্বারিংশ অধ্যায়

## অক্রুর কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

### অক্রুর উবাচ

নতোহস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং নারায়ণং পূরুষমাদ্যমব্যয়ম্। যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোশাদ্ ব্রহ্মাহহবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ॥ ১০-৪০-১

অক্রুর বললেন–প্রভূ! আপনি প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত কারণেরও পরম কারণ। আপনিই অবিনাশী বিকারহীন আদি পুরুষ নারায়ণ। আপনার নাভি থেকে উৎপন্ন পদ্মকোষেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে ব্রহ্মা থেকেই এই চরাচর জগতের উদ্ভব। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। ১০-৪০-১

> ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি। সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ॥ ১০-৪০-২

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার, মহত্তত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ – এরাই চরাচর সমগ্র জগৎ তথা তার ব্যবহারের কারণ। এরা সকলেই আপনার অঙ্গস্বরূপ। ১০-৪০-২

### নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে হ্যজাদয়োহনাত্মতয়া গৃহীতাঃ। অজোহনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্॥ ১০-৪০-৩

প্রকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থই 'ইদংবৃত্তি' দ্বারা গৃহীত হয়, এইজন্য সেগুলি সবই জড়-পদার্থ এবং সেইজন্য তারা আপনার স্বরূপ জানতেও অসমর্থ—কারণ আপনি স্বয়ং আত্মা। ব্রহ্মা অবশ্য স্বরূপত আপনারই প্রকাশ, কিন্তু তিনিও প্রকৃতির গুণ 'রজঃ' দ্বারা যুক্ত, এইজন্য তিনিও প্রকৃতির এবং তার গুণসমূহের অতীত আপনার স্বরূপ জানেন না। ১০-৪০-৩

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।

সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ॥ ১০-৪০-৪

সাধু যোগিগণ নিজেদের অন্তঃকরণে স্থিত 'অন্তর্যামী'রূপে, সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত 'পরমাত্মা'-রূপে এবং সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবমণ্ডলে স্থিত 'ইষ্টদেবতা'রূপে এবং এসবের সাক্ষী 'মহাপুরুষ' এবং নিয়ন্তা 'ঈশ্বর'রূপে আপনারই উপাসনা করে থাকেন। ১০-৪০-৪

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।

যজন্তে বিততৈর্যক্তৈনানারূপামরাখ্যয়া॥ ১০-৪০-৫

অনেক কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ কর্মমার্গোপদেশক ত্রয়ীবিদ্যা বা বেদের কর্মমূলক উপদেশ অনুসারে বিস্তৃত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেববাচক নামে তথা ব্রজহস্ত, সপ্তার্চি প্রভৃতি অনেকরূপে—আপনারই আরাধনা করেন। ১০-৪০-৫

একে ত্বাখিলকর্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ।

জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥ ১০-৪০-৬

আবার অনেক জ্ঞানমার্গানুসারী সাধক সমস্ত কর্ম সম্যক্ রূপে ন্যস্ত অর্থাৎ ত্যাগ করে শান্ত-স্বরূপে স্থিত হন। এইভাবে সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন। ১০-৪০-৬

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।

যজন্তি তুনায়াস্ত্রাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্॥ ১০-৪০-৭

বহু শুদ্ধচিত্ত তথা সংস্কারসম্পন্ন বৈষ্ণবজন আপনারই উপদিষ্ট পাঞ্চরাত্রাদি বিধি অনুসারে ভজননিষ্ঠায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়ে আপনার চতুর্ব্যহ প্রভৃতি অনেক, আবার নারায়ণরূপে এক স্বরূপের পূজা করে থাকেন। ১০-৪০-৭

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।

বহুাচার্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে॥ ১০-৪০-৮

ভগবন্! আবার অন্যান্য শৈব সাধকগণ শিব প্রোক্ত সাধনপদ্ধতি যার মধ্যে আচার্যভেদে বহু অবান্তরভেদ বর্তমান –সেগুলির মধ্যে যার যেমন রুচি তদনুযায়ী পথ অবলম্বন করে শিবস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন। ১০-৪০-৮

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।

যে২প্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ ১০-৪০-৯

হে প্রভু! যে সকল ব্যক্তি অন্য দেবতাদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের আপনার থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে আপনারই আরাধনা করেন, কারণ সব দেবতারূপে আপনিই আছেন এবং সর্বেশ্বরও আপনি। ১০-৪০-৯

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।

বিশস্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎত্বাং গতয়োহস্ততঃ॥ ১০-৪০-১০

প্রভু! যেমন পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীসমূহ বিভিন্নপথে প্রবাহিত এবং বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়ে চারিদিক থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয়, সেইরকম সব উপাসনামার্গই শেষ পর্যন্ত আপনাতেই গিয়ে স্থিতি লাভ করে। ১০-৪০-১০

### সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ। তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতো আব্রক্ষস্থাবরাদয়ঃ॥ ১০-৪০-১১

আপনার প্রকৃতির তিনটি গুণ–সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত চরাচর জীবই প্রাকৃত এবং বস্ত্র যেমন সূতসমূহে ওতপ্রোত থাকে, সেইরকম এরা সবাই প্রকৃতির এই গুণসমূহে ওতপ্রোত রয়েছে। ১০-৪০-১১

> তুভ্যং নমস্তেহস্ত্রবিষক্তদৃষ্টয়ে সর্বাত্মনে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে। গুণপ্রবাহোহয়মবিদ্যয়া কৃতঃ প্রবর্ততে দেবনৃতির্যগাত্মসু॥ ১০-৪০-১২

কিন্তু আপনি সর্ব-স্বরূপ হয়েও কোনো কিছুতেই লিপ্ত নন। আপনার দৃষ্টি নির্লিপ্ত কারণ আপনি সমস্ত বৃত্তির সাক্ষী। গুণপ্রবাহ থেকে উৎপন্ন এই সৃষ্টি অজ্ঞানমূলক এবং তা দেবতা, মানুষ এবং পশুপাখি প্রভৃতি প্রজাতিসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তা থেকে সর্বথা ভিন্ন, তার দ্বারা অস্পৃষ্ট। সেই সর্বাত্মা হয়েও সর্বথা বিনির্মুক্ত উদাসীন সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ১০-৪০-১২

অগ্নির্মুখং তেহবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।

দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোহর্ণবাঃ কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্॥ ১০-৪০-১৩

অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য এবং চন্দ্র নেত্রস্বরূপ। আকাশ আপনার নাভি, দিকসমূহ কান, স্বর্গ আপনার মস্তক। দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু, সমুদ্রগুলি আপনার উদরস্বরূপ এবং বায়ু আপনার প্রাণশক্তিরূপে উপাদনার জন্য কল্পিত হয়েছে। ১০-৪০-১৩

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তে২দ্রয়ঃ।

নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতির্মেদ্রস্ত বৃষ্টিস্তব বীর্যমিষ্যতে॥ ১০-৪০-১৪

আপনি পরমপুরুষ। ব্রহ্ম এবং ওষধিসমূহ আপনার রোমাবলি, মেঘেরা কেশ, পর্বতেরা অস্থি এবং নখস্বরূপ। দিন এবং রাত আপনার চোখের উন্মেষনিমেষ। প্রজাপতি আপনার জননেন্দ্রিয় এবং বৃষ্টি বীর্যরূপে অভিহিত হয়েছে। ১০-৪০-১৪

ত্ব্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।

যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসোহপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে॥ ১০-৪০-১৫

হে অবিকারী অবিনাশী পুরুষ! জলের মধ্যে যেমন অজস্র জলচর জীব অথবা যজ্ঞডুমুরের ফলের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকীট বিচরণ করে, তেমনই উপাসনার জন্য স্বীকৃত আপনার মনোময় বিরাট পুরুষ-শরীরে লোকপালগণসহ অসংখ্য জীবসংকুল অগণ্য প্রপঞ্চের আধার-রূপে আপনাকে দেখা হলেও পরমার্থত আপনার স্বরূপে এজন্য কোনো বিকারের প্রসক্তি ঘটে না, কারণ তাতে এসবই আরোপিত মাত্র। ১০-৪০-১৫

> যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি। তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥ ১০-৪০-১৬

প্রভু! আপনি ক্রীড়ার জন্য পৃথিবীতে যে সকল রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, সেই অবতারশরীরসমূহের ভজন-পূজনাদির দ্বারা জীবগণের শোক-মোহাদি দূরীভূত হয় এবং তারা পরমানন্দে আপনার যশ গান করে। ১০-৪০-১৬

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।

হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে॥ ১০-৪০-১৭

আপনি বেদ, ঋষিগণ, ওষধিসমূহ এবং সত্যব্রতাদি ধর্মপরায়ণগণের রক্ষণ তথা দীক্ষার নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করে প্রলয়পয়োধিজলে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। আপনার সেই কারণ-মৎস্যরূপকে আমি নমস্কার করি। হয়গ্রীব রূপধারী আপনাকে নমস্কার এবং মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারী আপনাকে নমস্কার। ১০-৪০-১৭

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।

ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ সূকরমূর্তয়ে॥ ১০-৪০-১৮

বিশাল কচ্ছপরূপ গ্রহণ করে আপনি মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, সেই আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী উদ্ধারলীলায় আপনি বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১০-৪০-১৮

নমস্তে২ডুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ।

বামনায় নমস্তভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥ ১০-৪০-১৯

আপনি সাধুভক্তজনের দুঃখ-কষ্ট-ভয় দূর করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আপনি নৃসিংহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই অলৌকিক নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার। আবার বামনরূপে আপনি নিজ পদবিক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন—আপনার পদমূলে আমার প্রণতি নিবেদন করছি। ১০-৪০-১৯

নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।

নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ॥ ১০-৪০-২০

অহংকারোনাত্ত অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলরূপ বনকে উচ্ছেদ করার জন্য আপনি ভৃগুপতি পরশুরামরূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই উগ্রমূর্তি আপনাকে নমস্কার। দুষ্ট-রাবণ ধ্বংসকারী, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামরূপে অবতীর্ণ আপনাকে প্রণাম করি। ১০-৪০-২০

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাতৃতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০-৪০-২১

বৈষ্ণবভক্তসজ্জন তথা যদুবংশীয়গণের পালন-পোষণের নিমিত্ত বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুন্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যহরূপে প্রকটিত আপনার চার মূর্তিকেই প্রণাম জানাচ্ছি আমি। ১০-৪০-২১

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।

ষ্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কক্কিরূপিণে॥ ১০-৪০-২২

দৈত্য-দানবদের মোহিত করার জন্য আপনি বুদ্ধরূপে শুদ্ধ অহিংসামার্গের প্রবর্তন করবেন, –সেই আপনাকে আমার নমস্কার। আবার পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণ যখন কুৎসিত স্লেচ্ছাচারে রত হয়ে অধর্মের প্রচার-প্রসারে প্রবৃত্ত হবে, তখন আপনি তাদের ধ্বংস করার জন্য কল্কিরূপে আবির্ভূত হবেন, আপনার সেই মূর্তিকে প্রণাম করি আমি। ১০-৪০-২২

ভগবন্জীবলোকো২য়ং মোহিতস্তব মায়য়া।

অহংমমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু॥ ১০-৪০-২৩

হে ভগবন্! এই সমগ্র জীবলোক আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে 'আমি-আমার' – এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে অনিত্য দেহ-গৃহাদির প্রতি আকর্ষণে বদ্ধ হয় এবং তার ফলে কর্মমার্গে আবর্তিত হয়ে চলে। ১০-৪০-২৩

অহং চাত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু।

ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো॥ ১০-৪০-২৪

হে সর্বব্যাপী প্রভু আমার! আমি নিজেও তো আমনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে স্বপ্নের মতো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, দেহ-গেহ, পত্নী-পুত্র, ধন-জন প্রভৃতিতেই সত্যবৃদ্ধি করে কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি। ১০-৪০-২৪

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্।

দ্বন্দারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাহহত্মনঃ প্রিয়ম্॥ ১০-৪০-২৫

মূর্খতার বশে আমি অনিত্য বস্তুকে নিত্য, অনাত্মাকে আত্মা এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে করছি। এই বিপরীতবৃদ্ধির কি কোনো সীমা আছে? এইভাবে অজ্ঞানের বশে সাংসারিক সুখদুঃখাদি দ্বন্দে আসক্ত হয়ে তাতেই ডুবে রয়েছি এবং এই সত্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, আপনিই আমার প্রকৃত প্রিয়। ১০-৪০-২৫

### যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ। অভ্যেতি মৃগতৃষ্গাং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ॥ ১০-৪০-২৬

যেমন কোনো নির্বোধ লোক জলের আশায় জলাশয়ে গিয়ে জলজ তৃণশৈবালাদিতে ঢাকা থাকায় সেখানে জল দেখতে না পেয়ে তা ছেড়ে মরীচিকার দিকে ছুটে চলে, সেইরকম আমি নিজমায়ায় প্রতিচ্ছন্ন আপনাকে ছেড়ে সুখের আশায় বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয়েছি। ১০-৪০-২৬

নোৎসহেহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ। রোদ্ধং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ॥ ১০-৪০-২৭

আমি অবিনাশী অক্ষর বস্তুর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তার ফলে আমার মনে বহুবিধ বস্তুর কামনা এবং সেসবের জন্য কর্ম করার সংকলপ জন্মাতেই থাকে। তাছাড়া এই প্রবল এবং দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি আমার মনকে মথিত করে বলপূর্বক এদিকে ওদিকে টেনে নিয়ে যায় –তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাধ্যই আমার হয় না। ১০-৪০-২৭

সোহহং তবাঙ্ঘ্যুপগতোহস্ম্যসতাং দুরাপং তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।

পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গস্ত্বয্যজনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ॥ ১০-৪০-২৮

এইভাবে বহুবিধ ঘুরে আমি এবার অসাধুজনের পক্ষে যা দুর্লভ, আপনার সেই চরণকমলের ছায়ায় এসে উপনীত হয়েছি। প্রভু! আমি জানি এবং মানি যে, এ আপনারই কৃপা-প্রসাদ। কারণ, হে পদ্মনাভ! প্রকৃতপক্ষে যখন মানুষের সংসারচক্র থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সজ্জন-মহাপুরুষগণের সেবাউপাসনার সুযোগ ঘটে জীবনে এবং তার ফলস্বরূপ আপনাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হয়ে থাকে তার চিত্তবৃত্তি, তার ভাবনা-চিন্তা, মতি-বুদ্ধি অনুক্ষণ আপনাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। ১০-৪০-২৮

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়হেতবে। পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে॥ ১০-৪০-২৯

আপনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ। সর্ব প্রতীতির, সকল প্রকার বৃত্তির কারণ এবং অধিষ্ঠান আপনিই। জীবরূপে এবং জীবের সুখদুঃখাদির প্রাপক বা নিমিত্তস্বরূপ কাল, কর্ম, স্বভাব তথা প্রকৃতিরূপেও আপনিই বিদ্যমান। আবার এইসবের নিয়ন্তাও আপনিই। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম এবং প্রণাম। ১০-৪০-২৯

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।

হ্বষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ ১০-৪০-৩০

প্রভু! আপনি চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব, আপনি সকল জীবের আশ্রয় সংকর্ষণ; আপনিই বুদ্ধি এবং মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা হৃষীকেশ। আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার শরণ নিলাম, প্রভু, রক্ষা করুন আমাকে। ১০-৪০-৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেহ ক্রুরস্তুতির্নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## একচত্বারিংশ অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ

### শ্রীশুক উবাচ

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ।

ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ॥ ১০-৪১-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! অক্রুর এইভাবে স্তুতি করছিলেন, তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলের মধ্যে নিজের যে দিব্যরূপ তাঁকে এতক্ষণ দর্শন করাচ্ছিলেন, তা আবার প্রত্যাহার করে নিলেন, ঠিক যেমন কোনো অভিনেতা নাটকের মধ্যে বিশেষ কোনো রূপে দর্শকের সামনে আবির্ভূত হয়ে আবার অন্তরালে চলে যায়। ১০-৪১-১

সোহপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুনাজ্জ্য সত্বরঃ।

কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ॥ ১০-৪১-২

অক্রুর যখন দেখলেন যে ভগবানের সেই অলৌকিক রূপ অন্তর্হিত হয়েছে, তখন তিনি জল থেকে উঠে সত্ত্বর আবশ্যক ক্রিয়াকর্ম সমাপন করে রথে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বিস্ময় যেন আর সীমা মানছিল না। ১০-৪১-২

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্।

ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে॥ ১০-৪১-৩

ভগবান স্বধীকেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—মাননীয় পিতৃব্য! আপনি কি এখানে মাটিতে, আকাশে অথবা জলে অদ্ভূত কিছু দেখেছেন? আপনার চেহারা দেখে সেইরকম মনে হচ্ছে। ১০-৪১-৩

### অক্রুর উবাচ

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।

ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মে২দৃষ্টং বিপশ্যতঃ॥ ১০-৪১-৪

অক্রুর বললেন–পৃথিবীতে, আকাশে অথবা জলে তথা এই সমগ্র বিশ্বে যা কিছু অদ্ভুত পদার্থ আছে, সে সবই তো আপনার মধ্যেই আছে। কারণ আপনি বিশ্বরূপ। সেই আপনাকেই যখন আমি দেখছি, তখন কোন্ অদ্ভুত বস্তু বা দৃশ্য আমার অদেখা থাকতে পারে? ১০-৪১-৪

যত্রাডুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।

তং তা নু পশ্যতো ব্ৰহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাডুতম্॥ ১০-৪১-৫

পৃথিবীতে, আকাশে বা জলে যা কিছু অঙুত থাকতে পারে, তা সবই তাঁর মধ্যে আছে, হে ভগবন্! সেই আপনাকে দেখছি যখন, তখন তার বেশি আর কী অঙুত আমি দেখে থাকতে পারি? ১০-৪১-৫

ইত্যুক্তা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ।

মথুরামনয়দ্ রামং কৃষ্ণং চৈব দিনাত্যয়ে॥ ১০-৪১-৬

এই কথা বলে গান্দিনীতনয় অক্রুর রথ চালিয়ে দিলেন এবং দিন অবসানে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় এসে পৌঁছলেন। ১০-৪১-৬ মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসংগতাঃ। বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ॥ ১০-৪১-৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ! পথের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সেখানকার গ্রামবাসীরা দল বেঁধে উপস্থিত হয়েছিল এবং তারা বসুদেব-নন্দন রাম ও কৃষ্ণকে দেখে এত আনন্দিত হয়েছিল যে তাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিল না। ১০-৪১-৭

তাবদ্ ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়ো২গ্রতঃ।

পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোহবতস্থিরে॥ ১০-৪১-৮

এদিকে নন্দ গোপাদি ব্রজবাসীরা আগেই মথুরায় পৌঁছে গেছিলেন এবং পুরীর বাইরের উপবনে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ১০-৪১-৮

তান্ সমেত্যাহ ভগবানকূরং জগদীশ্বরঃ।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব॥ ১০-৪১-৯

তাঁদের নিকটে উপস্থিত হয়ে জগতের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে দণ্ডায়মান অক্রুরের হাত নিজের হাতে নিয়ে হাস্যমুখে তাঁকে বললেন। ১০-৪১-৯

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্।

বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্॥ ১০-৪১-১০

তাত! আপনি আগে রথ নিয়ে মথুরায় প্রবেশ করে নিজের গৃহে চলে যান। আমরা এখানে নেমে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর মথুরানগরী

দেখতে যাব। ১০-৪১-১০

## অকূর উবাচ নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো।

ত্যক্রং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল।। ১০-৪১-১১

অক্রুর বললেন–প্রভু! আপনাদের দুজনকে ছেড়ে আমি একা মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ! আমি আপনার ভক্ত। সুতরাং হে ভক্তবৎসল! ভক্ত আমাকে আপনার ত্যাগ করা উচিত নয়। ১০-৪১-১১

আগচ্ছ যাম গেহান্ নঃ সনাথান্ কুর্বধোক্ষজ।

সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম॥ ১০-৪১-১২

হে ভগবান, হে ইন্দ্রিয়াতীত! আসুন, চলুন আমার সঙ্গে। আমার শ্রেষ্ঠ বান্ধব, পরম হিতৈষী প্রভু! আপনি, শ্রীবলরাম, গোপবৃন্দ এবং নন্দমহারাজ প্রভৃতি আদরণীয় আত্মীয়গণকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের সনাথ করে তুলুন। ১০-৪১-১২

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্।

যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ॥ ১০-৪১-১৩

আমরা গৃহস্থ-ধর্মাবলম্বী, আপনার চরণধূলিতে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। আপনার চরণ ধোওয়া জলে পিতৃগণ এবং অগ্নিসহ সকল দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন। ১০-৪১-১৩

> অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎশ্লোক্যো বলির্মহান্। ঐশ্বর্যমতুলং লেভে গতিং চৈকান্তিনাং তু যা॥ ১০-৪১-১৪

আপনার চরণযুগল প্রক্ষালন করে মহাত্মা বলিরাজ এমন যশ প্রাপ্ত হয়েছেন, যা লোকে লোকে যুগে যুগে সজ্জনগণের কণ্ঠে গীত হয়ে চলেছে ও চলবে। শুধু তাই নয়, তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও সেই সঙ্গে এমন গতি প্রাপ্ত হয়েছেন, অনন্য প্রেমিক ঐকান্তিক ভক্তগণেরই যাতে অধিকার। ১০-৪১-১৪

আপস্তে২ঙ্ঘ্যবনেজন্যস্ত্রীল্লোকাঞ্চুচয়ো২পুনন্।

শিরসাধত্ত যাঃ শর্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ॥ ১০-৪১-১৫

আপনার পুণ্য চরণোদক, গঙ্গা নামে যাঁর পরিচয়–ত্রিভুবনকে পবিত্র করে দিয়েছেন। তিনি মূর্তিমতী পবিত্রতা, তাঁর স্পর্শে সগররাজার পুত্রগণ স্বর্গে গমন করেছিলেন। অধিক কী? স্বয়ং ভগবান শংকর তাঁকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন। ১০-৪১-১৫

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।

যদূতমোত্তমশ্লোক নারায়ণ নমোহস্ত তে॥ ১০-৪১-১৬

হে যদুবংশশিরোমণি! আপনি দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা, জগতের নাথ! আপনার লীলা-গুণাদি শ্রবণ ও কীর্তন পরম পবিত্রতা তথা অসীম মঙ্গলের জনক। হে উত্তমশ্লোক। হে নারায়ণ। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। ১০-৪১-১৬

### শ্রীভগবানুবাচ

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমন্বিতঃ।

যদুচক্রদ্রুং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্॥ ১০-৪১-১৭

শ্রীভগবান বললেন–তাত! আমি আর্য বলরামের সঙ্গে অবশ্যই আপনার গৃহে আসব, তবে প্রথমে এই যদুবংশদ্রোহী কংসকে বধ করে তারপর বান্ধবআত্মীয়স্বজনদের যাতে মনস্তুষ্টি হয়, তা করব। ১০-৪১-১৭

# শ্রীশুক উবাচ এবমুক্তো ভগবতা সোহকূরো বিমনা ইব।

পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ॥ ১০-৪১-১৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ। ভগবান এই প্রকার বললে অক্রুর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে পড়লেন। যাই হোক, তিনি মথুরাপুরীতে প্রবেশ করে কংসের কাছে গিয়ে নিজের কর্ম-সম্পাদনের কথা, অর্থাৎ বলরাম ও কৃষ্ণকে ব্রজ থেকে নিয়ে আসার সংবাদ নিবেদন করে নিজগৃহে চলে গেলেন। ১০-৪১-১৮

অথাপরাহে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।

মথুরাং প্রাবিশদ গোপৈর্দিদৃক্ষ্ণঃ পরিবারিতঃ॥ ১০-৪১-১৯

অনন্তর অপরাহ্নে বলরাম এবং গোপেদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী দর্শনের ইচ্ছায় সেই নগরীতে প্রবেশ করলেন। ১০-৪১-১৯

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুরদ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাম্।

তামারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদামুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম॥ ১০-৪১-২০

তিনি দেখলেন সেখানে নগরপ্রাকারের সুউচ্চ গোপুরগুলি তথা গৃহসমূহের দ্বারও স্ফটিকনির্মিত, সেগুলির বৃহদাকার কপাট এবং তোরণও সোনা দিয়ে তৈরি। নগরের বিভিন্ন স্থানে তামা এবং পিতলনির্মিত শস্যাগার আছে। পরিখাবেষ্টিত হওয়ায় সেই পুরী দুরধিগম্য। অনেক রমণীয় উদ্যান ও উপবনে তা সুশোভিত। ১০-৪১-২০

সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্যনিষ্কুটেঃ শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরূপস্কৃতাম্।

বৈদূর্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈর্মুক্তাহরিডির্বলভীষু বেদিষু॥ ১০-৪১-২১

### জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুটিমেম্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্। সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ণুলাম॥ ১০-৪১-২২

সেখানে চতুষ্পথে পর্যন্ত শোভা-সম্পাদনের জন্য স্বর্ণের অলংকরণ রচিত হয়েছে। তাছাড়া সুরম্য প্রাসাদ এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যান, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সভাভবন তথা অন্যান্য বাসভবনসমূহের নির্মাণ পারিপাট্যেও নগরের শ্রী বর্ধিত হয়েছে। বৈদুর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলা, প্রবাল, মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি মণিরত্নযুক্ত গৃহবলভী, বেদিকা, গবাক্ষছিদ্র, কুট্টিম ইত্যাদি থেকে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। সেইসব স্থানে বসে পারাবত, ময়ূর প্রভৃতি পাখির দল কলকাকলীতে ভরিয়ে তুলছে চারদিক। রাজপথ, পণ্যবীথি, অন্যান্য সাধারণ পথ এবং চত্তরাদি স্থানে অতি উত্তমরূপে জল সিঞ্চিত করা হয়েছে। স্থানে স্থানে পুষ্পমাল্য, অস্কুর, খৈ এবং চাল ছড়ানো হয়েছে। ১০-৪১-২১-২২

আপূর্ণকুস্তৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।

সবৃন্দরস্তাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ॥ ১০-৪১-২৩

দধি ও চন্দনে চর্চিত জলপূর্ণ কলস এবং তার সঙ্গে ফুলের মালা, দীপমালা, পল্লব, ফল সমন্বিত কদলী এবং সুপারী বৃক্ষ, পতাকা এবং পট বস্ত্রখণ্ডে প্রতিটি গৃহের দ্বারদেশ বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। ১০-৪১-২৩

তাং সম্প্রবিষ্টো বসুদেবনন্দনৌ বৃতৌ ব্যয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।

দ্রষ্টুং সমীয়ুস্তুরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো হর্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নপোৎসুকাঃ॥ ১০-৪১-২৪

রাজন্! বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 'বয়স্য পরিবৃত' হয়ে রাজপথ দিয়ে মথুরায় প্রবেশ করলে তাঁদের দেখার জন্য মথুরার পুরনারীদের মধ্যে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা দিল। তাঁরা আস্তে-ব্যস্তে তাঁদের দর্শনমানসে চলে এলেন এবং ঔৎসুক্যের বশে অনেকেই অট্টালিকার ওপর আরোহণ করলেন। ১০-৪১-২৪

কাশ্চিদ্ বিপর্যঞ্চবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেম্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা নাঙ্কুা দিতীয়ং তুপরাশ্চ লোচনম্॥ ১০-৪১-২৫

অতিরিক্ত তুরার কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বস্ত্র এবং অলংকার উল্টোপাল্টাভাবে পরিধান করলেন, আবার অন্যেরা যেসব অলংকার জোড়া হিসাবে পরা হয় তার একটি পরে অপরটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলে এলেন। কেউ কেউ এক কানে কর্ণপত্র ধারণ করে, কেউবা এক পায়ে নূপুর পরে, আবার অপর কেউ কেউ এক চোখে কাজল দিয়ে দ্বিতীয়টিতে না পরেই কৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করার জন্য দ্রুত গমন করলেন। ১০-৪১-২৫

অশ্বন্ত্য একান্তদপাস্য সোৎসবা অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।

স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোহর্ভমপোহ্য মাতরঃ॥ ১০-৪১-২৬

কোনো কোনো রমণী ভোজন করছিলেন, তাঁরা হাতের গ্রাস ফেলে উঠে পড়লেন। আসলে তখন সবারই মন আনন্দে উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যই যাঁরা অভ্যঞ্জন করাচ্ছিলেন, তাঁরা স্নান না করেই, যাঁরা নিদ্রিত ছিলেন তাঁরা কোলাহল শুনে উঠে পড়ে সেই অবস্থাতেই, আবার যাঁরা নিজেদের সন্তানদের স্তন্যপান করাচ্ছিলেন সেই মায়েরা পর্যন্ত শিশুদের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ১০-৪১-২৬

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।

জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছীরমণাত্মনোৎসবম্॥ ১০-৪১-২৭

কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরীর রাজপথে মত্ত গজরাজের মতো দৃপ্ত সম্ভ্রম জাগানো ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। নিখিল সৌন্দর্যের নিধান তাঁর যে বিগ্রহটি লক্ষ্মীদেবীর মনেও প্রীতি ও আনন্দের বন্যা জাগায়, সেটিই এখন মথুরানাগরীদের নয়নোৎসব বিধান করছিল, আর তাঁর সপ্রতিভ ভাব, তাঁর লীলাভঙ্গিমামধুর হাসি ও চাহনি, এইসব দিয়ে তিনি তাঁদের মনও চুরি করে নিয়েছিলেন। ১০-৪১-২৭

### দৃষ্টা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং তৎ প্রেক্ষণোৎস্মিতসুধাক্ষণলব্ধমানাঃ। আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাহহত্মলব্ধং হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্॥ ১০-৪১-২৮

মথুরাবাসিনীরা অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভূত লীলাসমূহের বিবরণ শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের চিত্তও সেই অদেখা আশ্চর্য ব্যক্তিত্বটির প্রতি ধাবিত হয়েছিল; অধীর, উন্মুখ হয়েছিলেন তাঁরা তাঁর জন্য। এতদিনে তাঁর দেখা পেলেন, নয়ন ভরে দেখলেন সেই নয়ন-রঞ্জনকে। ভগবানও নিজের প্রেমম্প্রিক্ষ দৃষ্টি ও মৃদুমধুর হাসির সুধারসধারায় অভিষিক্ত করেই যেন সম্মান জানালেন তাঁদের দীর্ঘলালিত আকুল অনুরাগকে। অরিন্দম পরীক্ষিৎ! সেই পুরনারীরা নয়নের দ্বারপথে ভগবানকে নিয়ে গোলেন নিজেদের অন্তরের অভ্যন্তরে, সেখানে তাঁর আনন্দময় বিগ্রহকে গভীর আশ্রেষে আবদ্ধ করলেন তাঁরা, শিরায় শিরায় আনন্দস্রোত বইতে লাগল তাঁদের, রোমে রোমে জেগে উঠল পুলক। এতদিনের বিরহ-ব্যথা, যেন অনন্তকালের মনোবেদনা, দূর হয়ে গোল তাঁদের, শান্ত হল সব সন্তাপ। ১০-৪১-২৮

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখামুজাঃ। অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ॥ ১০-৪১-২৯

প্রাসাদের শিখরে আরুঢ় নারীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পবর্ষণে আচ্ছন্ন করতে লাগলেন, তাঁদের মুখকমল তখন প্রীতির আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ১০-৪১-২৯

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ।

তাবানর্ট্য প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ॥ ১০-৪১-৩০

স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ দধি, অক্ষত, জলপূর্ণ পাত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সাহায্যে তাঁদের দুজনকে আনন্দিত হৃদয়ে পূজা করলেন। ১০-৪১-৩০

> উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ। যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ॥ ১০-৪১-৩১

পুরনারীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—ধন্য, ধন্য! গোপীরা না জানি কী মহা তপস্যা করেছিলেন যার ফলে তাঁরা নরলোকের পরমানন্দ-স্বরূপ এই দুই মনোহর কিশোরকে অনুক্ষণ দর্শন করে থাকেন। ১০-৪১-৩১

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ।

দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ॥ ১০-৪১-৩২

ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক রজক তথা রঙ্গকারকে সেদিকে আসতে দেখলেন। তিনি তার কাছে কিছু ধোওয়া ভালো কাপড় চাইলেন। ১০-৪১-৩২

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।

ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০-৪১-৩৩

ভাই! তুমি আমাদের এমন কিছু বস্ত্র দাও, যা আমাদের পক্ষে যথাযত হবে, আমাদের শরীরে ঠিকমতো লাগবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা-ই এই সব কাপড়ের যথার্থ অধিকারী, এগুলি পরার উপযুক্ত পাত্র। আর এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের বস্ত্র দান করলে তোমার পরম কল্যাণ হবে। ১০-৪১-৩৩

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ।

সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্মদঃ॥ ১০-৪১-৩৪

পরীক্ষিং! ভগবান তো সর্বত্র পরিপূর্ণ, সর্বথা পূর্ণকাম। সর্ব বস্তুই তো তাঁর। তথাপি তিনি এইভাবে মানুষের কাছে যাচ্ঞার লীলা করেন, ভিখারী হয়ে আসেন আমাদের দ্বারে। এখানেও তিনি প্রার্থী হলেন কংসরাজের সেবক গর্বান্ধ সেই রজকের কাছে। কিন্তু তাঁকে চেনা বা যথাসময়ে তাঁর প্রদত্ত বস্তু তাঁকেই আবার সমর্পণ করার সৌভাগ্যই বা কজনের হয়, তাই এই রজকও তাঁর প্রার্থনা শুনে কোপে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগল। ১০-৪১-৩৪

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।

পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ॥ ১০-৪১-৩৫

আরে, দুর্বিনীত অসভ্যের দল, তোরা তো থাকিস পাহাড়ে আর জঙ্গলে। সেখানে কি রোজ এইরকম কাপড় পরিস না কি যে, এখন একেবারে রাজার জিনিসের দিকে নজর দিচ্ছিস; অতি বাড় বেড়েছে দেখছি তোদের। ১০-৪১-৩৫

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।

বধ্নতি ঘুত্তি লুম্পত্তি দৃগুং রাজকুলানি বৈ॥ ১০-৪১-৩৬

ওরে মূর্খাধমেরা! শিগগির পালা এখান থেকে। আর যদি বাঁচতে চাস তো কখনো এমন বস্তুর দিকে হাত বাড়াবার দুঃসাহস দেখাস না। এরকম অতিস্পর্ধা দেখালে রাজার লোকেরা তাদের বেঁধে নিয়ে যায়, মেরে ফেলে, টাকা-পয়সা যা কিছু তাদের থাকে, সব কেড়ে নেয়। ১০-৪১-৩৬

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।

রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাত্য়ৎ॥ ১০-৪১-৩৭

এইভাবে সেই রজক তাঁদের প্রতি অপমানজনক কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতে থাকলে ভগবান দেবকীনন্দন কিঞ্চিৎ কুপিত হয়ে নিজের করাগ্রের দ্বারা তাকে আঘাত করতেই তার মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূমিতে পতিত হল। ১০-৪১-৩৭

তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃ কোশান্ বিসৃজ্য বৈ।

দুদ্রুবঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগ্হেহচ্যুতঃ॥ ১০-৪১-৩৮

এই ব্যাপার দেখে তার যেসব কর্মচারী ছিল, তারা কাপড়ের গাঁঠরি ফেলে রেখে যে যেদিকে পারল, সত্বর নিজেদের পথ দেখল। ভগবান অচ্যুত তখন সেই কাপড়গুলি গ্রহণ করলেন। ১০-৪১-৩৮

বসিত্বাহহত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।

শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ॥ ১০-৪১-৩৯

সেগুলির মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পছন্দমতো কাপড় বেছে নিয়ে নিজেরা পরলেন এবং বাকিগুলি থেকে প্রয়োজনমতো কাপড় সঙ্গী গোপেদের দিলেন। এরপরেও বাকি অনেক কাপড় অবশ্য সেখানেই মাটিতে ফেলে রেখে তাঁরা চলে গেলেন। ১০-৪১-৩৯

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ।

বিচিত্রবর্ণৈইশ্চলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ॥ ১০-৪১-৪০

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক তন্তুবায়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। তাঁদের অনুপম সৌন্দর্য-মাধুর্যে মুগ্ধ ও প্রীত সেই তন্তুবায় বহুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রসমূহ-ই অলংকারের মতো ব্যবহার করে তাঁদের দেহে যেখানে যেমন মানায় সেইভাবে বিচিত্র সজ্জা রচনা করে দিল। ১০-৪১-৪০

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।

স্বলঙ্কতৌ বালগজৌ পর্বণীব সিতেতরৌ॥ ১০-৪১-৪১

তখন সেই নানাবিধ সজ্জায় ভূষিত হয়ে দুই ভাইয়ের সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পেল। উৎসব-উপলক্ষ্যে সুন্দরভাবে অলংকৃত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুটি গজশাবকের মতো তাঁরা শোভা পেতে লাগলেন। ১০-৪১-৪১

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।

শ্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্॥ ১০-৪১-৪২

ভগবান সেই তন্তুবায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে ইহলোকে প্রভূত ধনসম্পত্তি, বল, ঐশ্বর্য, নিরন্তর ভগবৎ-স্মৃতি এবং দূরশ্রবণ-দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী বিশেষ ক্ষমতা দান করলেন এবং মৃত্যুর পর তার সারূপ্যমুক্তি বিধান করলেন। ১০-৪১-৪২

ততঃ সুদাম্লো ভবনং মালাকারস্য জগাতুঃ।

তৌ দৃষ্টা স সমুখায় ননাম শিরসা ভুবি॥ ১০-৪১-৪৩

এরপর তাঁরা দুজন সুদামা নামে এক মালাকারের গৃহে গমন করলেন। তাঁদের দেখামাত্রই উঠে দাঁড়াল এবং তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁদের প্রণাম করল। ১০-৪১-৪৩

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যং চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ।

পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তামূলানুলেপনৈঃ॥ ১০-৪১-৪৪

তারপর সে তাঁদের পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও অন্যান্য পূজা-উপচারে অভ্যর্থনা করল এবং তাঁদের অনুগামী গোপগণসহ সকলকে মালা, তাম্বুল, চন্দনাদি অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে যথাবিধি আতিথেয় সৎকার নিবেদন করল। ১০-৪১-৪৪

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতং চ কুলং প্রভো।

পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্॥ ১০-৪১-৪৫

এরপর সে তাঁদের সবিনয়ে বলতে লাগল—প্রভূ! আপনাদের দুজনের শুভাগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্র হয়ে গেছে। পিতৃগণ, দেবগণ এবং ঋষিগণও আমার প্রতি পরম সম্ভুষ্ট হয়েছেন। ১০-৪১-৪৫

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্।

অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥ ১০-৪১-৪৬

আপনারাই নিখিল জগতের পরম কারণ। সাংসারিক জীবগণের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য আপনাদের নিজেদের জ্ঞান, বল প্রভৃতি অংশসমূহের সঙ্গে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-৪১-৪৬

ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহ্নদোর্জগদাত্মনোঃ।

সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি॥ ১০-৪১-৪৭

যদিও আপনারা অনুরক্ত জনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, ভজনাকারীকে ভজনা করেন, তাহলেও আপনাদের দৃষ্টিতে বৈষম্য নেই। আপনারা সর্বজগতের আত্মা এবং পরম সুহৎ। সর্বভূতে আপনারা সমভাবাপন্ন, সমভাবে স্থিত। ১০-৪১-৪৭

তাবাজ্ঞাপয়তং ভূত্যং কিমহং করবাণি বাম।

পুংসোহত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে॥ ১০-৪১-৪৮

আমি আপনাদের ভৃত্য। আপনারা আমাকে আদেশ করুন আমি আপনাদের কী সেবা করব? ভগবন্! আপনারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের আদেশ দিলে তা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন, অসীম কৃপা-প্রসাদ ছাড়া কিছুই নয়। ১০-৪১-৪৮

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ।

শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ॥ ১০-৪১-৪৯

রাজেন্দ্র পরীক্ষিং! মালাকার সুদামা এইভাবে নিজের প্রার্থনা জানাল এবং তারপর তাঁদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে গভীর প্রীতির সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পসমূহে মালা রচনা করে তাঁদের পরিয়ে দিল। ১০-৪১-৪৯

তাভিঃ স্বলঙ্কতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ।

প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্॥ ১০-৪১-৫০

তখন বরদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অনুচরগণসহ সেইসব মালায় সুন্দরভাবে অলংকৃত ও পরম প্রসন্ন হয়ে তাঁদের প্রতি প্রণত ও শরণাগত সেই সুদামাকে শ্রেষ্ঠ বরসমূহ প্রদান করলেন। ১০-৪১-৫০

### সোহপি বব্রেহচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি। তদ্ভক্তেযু চ সৌহার্দং ভূতেযু চ দয়াং পরাম্॥ ১০-৪১-৫১

সুদামাও তখন অখিলাত্মা তাঁর প্রতি অচলা ভক্তি, তাঁর ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সর্বজীবের প্রতি পরম দয়ার ভাব, তাঁর কাছে বররূপে এইগুলি প্রার্থনা করল। ১০-৪১-৫১

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্। বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ॥ ১০-৪১-৫২

ভগবান তাকে তার প্রার্থিত বর তো দিলেনই, উপরম্ভ তাকে বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল সম্পদ, বল, আয়ু, কীর্তি এবং কান্তিও দান করলেন। এরপর তিনি অগ্রজ বলরাম-সহ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ১০-৪১-৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে পুরপ্রবেশো নাম একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

# দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ক্রজার প্রতি কৃপা, ধনুর্ভঙ্গ এবং কংসের উদ্বেগ

### শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্। বিলোক্য কুজাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ॥ ১০-৪২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে এক যুবতী রমণীকে দেখতে পেলেন। তার মুখটি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তার দেহটি কুজ। হাতে একটি অঙ্গবিলেপনের পাত্র নিয়ে সে যাচ্ছিল। লীলাকারুণিক প্রেমরস প্রদাতা ভগবান সেই কুজাকে কৃপা করার জন্যই হাসতে হাসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৪২-১

কা তুং বরোর্বেতদু হানুলেপনং কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।

দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং শ্রেয়স্ততন্তে নচিরাদ্ ভবিষ্যতি॥ ১০-৪১-২

হে বরোরু! তুমি কে? এই অনুলেপনই বা তুমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ? কল্যাণী! এইসব কথা তুমি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে খুলে বলো। এই উৎকৃষ্ট অনুলেপন তুমি আমাদের দাও, তাহলে অনতিবিলম্বেই তোমার পরম কল্যাণ হবে। ১০-৪২-২

### সৈরস্ক্র্যুবাচ

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্মণি। মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং বিনা যুবাং কোহন্যতমস্তদর্হতি॥ ১০-৪২-৩

সৈরিন্ত্রী নারী বলল—হে পরমসুন্দর! আমি কংসের প্রিয় দাসী। মহারাজ আমাকে বিশেষ সমাদর করেন। আমার নাম ত্রিবক্রা। আমি তাঁর কাছে চন্দন প্রভৃতি অনুলেপনের দ্বারা অঙ্গরাগ সম্পাদনের কাজ করি। আমি যে অঙ্গানুলেপক প্রস্তুত করি তা ভোজরাজ কংসের অত্যন্ত প্রিয়। তবে এখন আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, সেই অনুলেপনের সব চাইতে যোগ্য পাত্র আপনারা দুজনই, আপনারা থাকতে আর কেউ তার উপভোক্তা হতেই পারে না। ১০-৪২-৩

রূপপেশলমাধুর্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ।

ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্॥ ১০-৪২-৪

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অপরূপ সৌন্দর্য, সুকুমারতা, রসিকতা তথা মাধুর্যময় স্মিতহাস্যবাক্যালাপ দৃষ্টিপাতে কুব্জার চিত্ত সম্পূর্ণভাবেই মোহিত হয়ে গেছিল। সে সাদরে সানুরাগে নিজের প্রস্তুত সেই ঘন অঙ্গানুলেপ তাঁদের দুজনকে অর্পণ করলেন। ১০-৪২-৪

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা।

সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেহনুরঞ্জিতৌ॥ **১**০-৪২-৫

তখন তাঁরা দুজন নিজেদের বর্ণের থেকে ভিন্নবর্ণের অঙ্গরাগে নাভি থেকে শরীরের উপরিভাগে অনুরঞ্জিত হয়ে অত্যন্ত সুন্দর শোভায় দীপ্তি পেতে থাকলেন। ১০-৪২-৫

প্রসন্মো ভগবান্ কুজাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্।

ঋজীং কর্তুং মানশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্॥ ১০-৪২-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কুজার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি নিজের দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শনের জন্য শরীরের তিন স্থানে বক্র কিন্তু সুন্দর মুখবিশিষ্টা সেই কুজাকে সরলদেহা নারীতে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন। ১০-৪২-৬

পদ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা।

প্রগৃহ্য চিবুকে২ধ্যাতামুদনীনমদচ্যুতঃ॥ ১০-৪২-৭

সেই উদ্দেশ্যে ভগবান অচ্যুত তখন নিজ চরণের দ্বারা কুজার দুই প্রপদ চেপে রেখে হাতের দুটি আঙুল উঁচু করে তার দ্বারা কুজার চিবুক ধারণ করে তার শরীরটি ওপরদিকে উন্নমিত করলেন। ১০-৪২-৭

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছেণিপয়োধরা।

মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা॥ ১০-৪২-৮

তৎক্ষণাৎ সেই কুজার দেহ সরল এবং সমান হয়ে গেল। প্রেম ও মুক্তিদাতা শ্রীমুকুন্দের স্পর্শমাত্র সে পৃথুল শ্রোণিযুক্তা পীনপয়োধরা এক বর-রমণীতে পরিণত হল। ১০-৪২-৮

ততো রূপগুণৌদার্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।

উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহাচ্ছয়া॥ ১০-৪২-৯

সেই কুজা তৎক্ষণাৎ শুধু যে এক সুরূপা নারীতে রূপান্তরিত হল তাই নয়, তার মধ্যে শ্লাঘ্য গুণাবলি এবং উদারতাও আবির্ভূত হল। তখন সে আর কংসদাসী সামান্য স্ত্রী নয়; সে তখন ভগবৎ-প্রেমিকা, তাঁর সঙ্গে মিলনের আশায় তার হৃদয় তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই সে তখন ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে ভগবান কেশবের উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করে তাঁকে বলল। ১০-৪২-৯

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।

ত্বয়োনাথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্যভ॥ ১০-৪২-১০

হে বীর! আসুন আমার সঙ্গে, আমার গৃহে চলুন। আমি কোনো মতেই আপনাকে এখানে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। আপনি আমার চিত্ত উন্মথিত করে তুলেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হোন আমার প্রতি, আমার নগন্য জীবন ধন্য হয়ে উঠুক আপনার কৃপা প্রসাদে। ১০-৪২-১০

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ।

মুখং বীক্ষ্যানুগানাং চ প্রহসংস্তামুবাচ হ॥ ১০-৪২-১১

অগ্রজ বলরামের সামনেই কুজা তাঁর কাছে এইরকম প্রার্থনা জানালে, ভগবান অনুগামী গোপেদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সহাস্যে তাকে বললেন। ১০-৪২-১১

এষ্যামি তে গৃহং সুজঃ পুংসামাধিবিকর্ষনম্।

সাধিতার্থোহগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্॥ ১০-৪২-১২

হে সুন্দরী! তোমার গৃহ সংসারী পুরুষদের পক্ষে মনঃপীড়ায় শান্তিলাভের স্থান। আমি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে তারপর তোমার গৃহে অবশ্যই আসব। আমাদের মতো গৃহহীন পথবাসী প্রবাসীদের তো তুমিই পরম আশ্রয়। ১০-৪২-১২

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্পথৈঃ।

নানোপায়নতামূলস্রগ্গন্ধৈঃ সাগ্রজোহর্চিতঃ॥ ১০-৪২-১৩

এইভাবে মধুর বচনে তাকে আশ্বাসিত করে ভগবান তাঁকে বিদায় দিলেন। এরপর তিনি পথ দিয়ে যেতে যেতে বণিকদের নিজ নিজ দ্রব্য বিপণনাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের সমীপে উপস্থিত হলে সেখানকার ব্যবসায়ীরা তাঁকে এবং শ্রীবলরামকে নানাবিধ সম্মানোপহার, পান, পুষ্পমাল্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করলেন। ১০-৪২-১৩

তদ্রশনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ।

বিস্রস্তবাসঃ কবরবলয়ালেখ্যমূর্তয়ঃ॥ ১০-৪২-১৪

তাঁদের দেখামাত্রই পুরনারীরা প্রবল আকর্ষণ বোধ করছিলেন তাঁদের প্রতি। তীব্র আবেগে তাঁরা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন যে নিজেদের শরীর সম্পর্কেও তাঁদের কোনো সচেতনতা থাকছিল না। ফলে তাঁদের দেহের বস্ত্র, কবরীবন্ধন, হাতের বলয়াদি অলংকার স্থালিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁরা চিত্রার্পিতের মতো নিশ্চলভাবে অবস্থান করছিলেন। ১০-৪২-১৪

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ। তিম্মন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাডুতম্॥ ১০-৪২-১৫

অনন্তর ভগবান অচ্যুত পুরবাসীদের কাছে ধনুর্যজ্ঞের স্থানটি কোথায় তা জিজ্ঞাসা করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে ইন্দ্রধনুর মতো একটি অদ্ভুত ধনু দেখতে পেলেন। ১০-৪২-১৫

পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ।

বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রহস্য ধনুরাদদে॥ ১০-৪২-১৬

সেই ধনুটি বহুমূল্য রত্নাদিখচিত ছিল এবং তার পূজা করা হচ্ছিল। বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুরুষ সেটিকে রক্ষা করছিল। সেই রক্ষীরা নিবারণ করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক সেটি গ্রহণ করলেন। ১০-৪২-১৬

করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং সজ্যং চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্।

নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুরুক্রমঃ॥ ১০-৪২-১৭

সকলের চোখের সামনেই মহাপরাক্রমী ভগবান বাঁ হাতে সেই ধনুকটি অবলীলাক্রমে তুলে নিলেন এবং নিমেষের মধ্যে তাতে জ্যা আরোপণ এবং আকর্ষণ করে সেটিকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেললেন, যেমনভাবে মদমত্ত হস্তী কোনো ইক্ষুদণ্ড ভেঙে ফেলে। ১০-৪২-১৭

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ।

পূরয়ামাস যং শ্রুতা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ॥ ১০-৪২-১৮

ধনুকটি যখন ভেঙে গেল তখন তার শব্দে আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং দিকসমূহ পরিপূর্ণ হল এবং সেই শব্দ শুনে কংস আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ১০-৪২-১৮

> তদ্রক্ষিণঃ সানুচরাঃ কুপিতা আততায়িনঃ। গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি॥ ১০-৪২-১৯

এদিকে ধনুকের রক্ষাকারী পুরুষেরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সদলবনে তাঁকে হত্যার অভিপ্রায়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল এবং 'ধরো, ধরো, বেঁধে ফেলো, পালিয়ে যেতে না পারে' ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে লাগল। ১০-৪২-১৯

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ।

ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জন্মতুঃ॥ ১০-৪২-২০

তখন বলরাম এবং কেশব তাদের অসদভিপ্রায় বুঝে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ধনুকের টুকরো দুটি তুলে নিলেন এবং তার সাহায্যে তাদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। ১০-৪২-২০

বলং চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাত্তঃ।

নিক্রম্য চেরতুর্ক্টো নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ॥ ১০-৪২-২১

সেই রক্ষীদের সাহায্য করার জন্য কংস যে সৈন্যদের প্রেরণ করল, তাদেরকেও তাঁরা সেইভাবেই সংহার করলেন। এরপর তাঁরা যজ্ঞশালায় প্রধান দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে মথুরাপুরীর শোভা-সম্পদ দর্শন করে হুষ্টচিত্তে বিচরণ করতে লাগলেন। ১০-৪২-২১

তয়োস্তদঙ্কুতং বীর্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ।

তেজঃ প্রাগল্ভ্যং রূপং চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ॥ ১০-৪২-২২

নগরবাসীরা দুজনের এই অসাধারণ বীরত্ব, তেজ, সাহস এবং অনুপম রূপ দেখে এবং শুনে তাঁদের সম্পর্কে এই ধারণা করল যে, এঁরা নিশ্চয় দুজন মহাপ্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ দেবতা। ১০-৪২-২২

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোহস্তমুপেয়িবান্।

কৃষ্ণরামৌ বৃতৌ গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ॥ ১০-৪২-২৩

এইভাবে তাঁরা দুজন নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এর মধ্যে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। তখন গোপসংঘ পরিবৃত কৃষ্ণ ও বলরাম নগরের বাইরে যেখানে তাঁদের শকটগুলি রাখা ছিল, সেই রাত্রিযাপন স্থানে চলে এলেন। ১০-৪২-২৩

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্যভূবন্।

সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং হিত্বেতরান্ নু ভজত\*চকমেহয়নং শ্রীঃ॥ ১০-৪২-২৪

সেইদিন মথুরাবাসীরা যে সৌভাগ্যফল লাভ করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। লক্ষ্মীদেবীকে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতারা ভজনা করেছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি তাঁদের সবাইকে অবহেলা করে অযাচক ভগবানকেই স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁরই কাছে, তাঁরই দেহে চিরআশ্রয়। সেই পুরুষভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাতীত দেহশোভা মথুরাবাসী জনগণ নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করলেন, ধন্য হলেন, মগ্ন হলেন সুধাসাগরে, দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হল তাঁদের সেইদিন! প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ব্রজভূমি ছেড়ে আসার সময়ে বিরহাতুরা গোপীরা মথুরাবাসীদের যে সব শুভ ফল লাভ হবে বলে বলেছিলেন তা সবই সত্য হল; অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী! ১০-৪২-২৪

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্তা ক্ষীরোপসেচনম্।

ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্॥ ১০-৪২-২৫

এদিকে রাত্রিবাসে পৌঁছে হাত-পা ধুয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দুধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করলেন এবং কংসের অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সুখে সেই রাত্রিযাপন করলেন। ১০-৪২-২৫

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ।
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্॥ ১০-৪২-২৬
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্মতিঃ।
বহুন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোদৌত্যকরাণি চ॥ ১০-৪২-২৭

এদিকে কংস যখন শুনল যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধনুর্ভঙ্গ করেছেন, রক্ষকদের তথা তাদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত তার সৈন্যদেরও বধ করেছেন এবং এসবই ছিল তাঁদের কাছে সামান্য খেলার মতো, এজন্য তাঁদের বিশেষ পরিশ্রমও স্বীকার করতে হয়নি, তখন সে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দুষ্টবুদ্ধি সেই হতভাগ্যের অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। জাগরণে এবং নিদ্রায় —উভয় অবস্থাতেই সে নিজের মৃত্যুসূচক বহু দুর্নিমিত্ত দেখতে লাগল। ১০-৪২-২৬-২৭

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি।

অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা॥ ১০-৪২-২৮

জাগরিত অবস্থায় সে দেখল, দর্পণ অথবা জলে তার শরীরের ছায়া পড়ছে বটে কিন্তু তাতে মস্তক দেখা যাচ্ছে না; চোখের সামনে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুর আড়াল না থাকা সত্ত্বেও তারকা-চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ দুটি দুটি করে প্রতিভাত হচ্ছে। ১০-৪২-২৮

ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ।

স্বৰ্ণপ্ৰতীতিৰ্বক্ষেষু স্বপদানামদৰ্শনম্॥ ১০-৪২-২৯

নিজের ছায়ায় ছিদ্রের প্রতীতি হচ্ছে, কানের ছিদ্র আঙুলের সাহায্যে বন্ধ করে রাখলে প্রাণবায়ুর যে শব্দ শোনা যায় তা শোনা যাচ্ছে না। বৃক্ষগুলি যেন স্বর্ণবর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং বালুকা বা কর্দমাদিতে নিজের পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ১০-৪২-২৯

স্বপ্নে প্রেতপরিষ্ণুঙ্গঃ খর্যানং বিষাদনম্।

যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ॥ ১০-৪২-৩০

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে সে দেখল, প্রেতের সঙ্গে সে আলিঙ্গনে আবদ্ধ, গর্দভে চড়ে যাচ্ছে অথবা বিষভক্ষণ করছে। আবার কখনো দেখল, সে জবাফুলের মালা গলায় পরে যাচ্ছে, কখনো তৈলাক্ত দেহে নগু হয়ে কোথাও চলেছে। ১০-৪২-৩০

অন্যানি চেখং ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ।

পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তরা॥ ১০-৪২-৩১

স্বপ্নে এবং জাগরিত অবস্থায় এইরকম আরও নানা দুর্লক্ষণ দেখে সে মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, দুশ্চিন্তার ফলে তার আর ঘুম এল না। ১০-৪২-৩১

ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্যে চাদ্ভ্যঃ সমুখিতে।

কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্॥ ১০-৪২-৩২

কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ! রাত্রি প্রভাত হলে এবং সূর্যদেব পূর্বসমুদ্র থেকে উত্থিত হলে কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করাল। ১০-৪২-৩২

আনর্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্যভের্যশ্চ জন্নিরে।

মঞ্চাশ্চালস্কৃতাঃ স্রগ্ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ॥ ১০-৪২-৩৩

রাজকর্মচারীরা রঙ্গভূমিটি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও প্রারম্ভিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করাল। তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতে লাগল। দর্শকদের বসার মঞ্চণ্ডলি মালা, পতাকা, রঙিন বস্ত্রে মণ্ডিত তোরণ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হল। ১০-৪২-৩৩

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ।

যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ॥ ১০-৪২-৩৪

সেগুলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিক ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা যথাস্থানে সুখে উপবিষ্ট হলেন এবং নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গও নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। ১০-৪২-৩৪

কংসঃ পরিবৃতোহমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ।

মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ১০-৪২-৩৫

ভোজরাজ কংসও নিজের অমাত্যগণে পরিবৃত হয়ে মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যবর্তী স্থানে শ্রেষ্ঠ রাজাসনে উপবিষ্ট হল। তখনও কিন্তু আশঙ্কায় সে হৃদয়ে অশান্তি ভোগ করছিল। ১০-৪২-৩৫

বাদ্যমানেষু তূর্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ।

মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাবিশন্॥ ১০-৪২-৩৬

এরপর তূরী বাজানো হতে লাগল এবং তাকে ছাপিয়ে মল্লক্রীড়ার তালধ্বনিও শোনা যেতে লাগল। সেই সঙ্গে রঙ্গভূমিতে মল্লেরা প্রবেশ করতে লাগল, গর্বিত তাদের ভাবভঙ্গী, দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহুবিধ বিচিত্র সাজসজ্জায়, তারা অলংকৃত, প্রত্যেকের সঙ্গেই নিজের নিজের মল্লবিদ্যাচার্যও উপস্থিত। ১০-৪২-৩৬

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।

ত আসেদুরূপস্থানং বল্পবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ॥ ১০-৪২-৩৭

সুনিপুণভাবে বাজানো সেই তালবাদ্যে উৎসাহিত ও হাষ্ট হয়ে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতি প্রধান মল্লেরা রঙ্গস্থলে এসে স্থান গ্রহণ করল। ১০-৪২-৩৭

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ।

নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্॥ ১০-৪২-৩৮

এই সময় কংস নন্দাদি গোপগণকে আহ্বান করলে তাঁরা এসে রাজা কংসকে উপঢৌকনসমূহ প্রদান করলেন এবং গিয়ে একটি মঞ্চে উপবেশন করলেন। ১০-৪২-৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে মল্লরঙ্গোপবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় কুবলয়াপীড়-উদ্ধার এবং মল্লরঙ্গে প্রবেশ

### শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণ\*চ রাম\*চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ॥ ১০-৪৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে ষড়রিপুদমনকারী পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও স্নানাদি নিত্যকর্ম সমাপন করে মল্লক্রীড়াসূচক দুন্দুভিধ্বনি শুনে রঙ্গভূমি দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। ১০-৪৩-১

> রঙ্গদারং সমাসাদ্য তস্মিন্ নাগমবস্থিতম্। অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কুষ্ণোহন্বষ্ঠপ্রচোদিতম্॥ ১০-৪৩-২

রঙ্গভূমির দ্বারে এসে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন সেখানে কুবলয়াপীড় নামক বিশাল হাতিটি রয়েছে, তার মাহুত তাকে পরিচালনা করছে। ১০-৪৩-২

বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্।

উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া॥ ১০-৪৩-৩

শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের কটিবস্ত্রাদি এবং বিকীর্ণ কুঞ্চিত কেশরাজি একত্রিত করে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিলেন। তারপর তিনি মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে সেই মাহুতকে ডেকে বললেন। ১০-৪৩-৩

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্।

নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্॥ ১০-৪৩-৪

মাহুত, ওহে মাহুত! আমাদের দুজনকে পথ ছেড়ে দাও, সরে যাও আমাদের রাস্তা থেকে। কী, শুনতে পাচ্ছ না? দেরি কোরো না, না হলে আমি তোমার এই হাতির সঙ্গে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। ১০-৪৩-৪

এবং নির্ভৎর্সিতো২ম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্।

চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তক্যমোপমম্॥ ১০-৪৩-৫

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে তর্জন করে কথা বললে সেই মাহুত অত্যন্ত কুপিত হয়ে কালান্তক যমসদৃশ সেই হাতিকে অঙ্কুশাঘাতে কুপিত করে তুলে তাঁর দিকে চালিয়ে দিল। ১০-৪৩-৫

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ।

করাদ্ বিগলিতঃ সো২মুং নিহত্যাঙ্ঘ্রিম্বলীয়ত॥ ১০-৪৩-৬

কুবলয়াপীড় তাঁর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে এসে শুড়ের দ্বারা জড়িয়ে ধরল, কিন্তু তিনি তার শুড়ের বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে তাকে একটি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করে তার পাগুলির ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়লেন। ১০-৪৩-৬

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্।

পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ॥ ১০-৪৩-৭

ভগবান কেশবকে সামনে দেখতে না পেয়ে তখন সেই হস্তী মহাক্রুদ্ধ হয়ে ঘ্রাণদৃষ্টির সাহায্যে অর্থাৎ শুড়টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গন্ধ আঘ্রাণ করে তাঁকে খুঁজে বের করল এবং জড়িয়েও ধরল, কিন্তু তিনি নিজের শারীরিক বল প্রয়োগ করে সেই বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। ১০-৪৩-৭

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্।

বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া॥ ১০-৪৩-৮

এরপর ভগবান সেই মহাবলশালী হস্তীর পুচ্ছটি ধরে, গরুড় যেমন সাপকে টেনে নিয়ে যান, সেইরকম অবলীলায় তাকে পঁচিশ ধনু পরিমিত স্থান অর্থাৎ একুশ হাত পিছনে টেনে নিয়ে গেলেন। ১০-৪৩-৮

স পর্যাবর্তমানেন সব্যদক্ষিণতো২চ্যুতঃ।

বভাম ভাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ॥ ১০-৪৩-৯

বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, সেইরকম ভগবান অচ্যুতও সেই হস্তীর পুচ্ছিটি আকর্ষণ করে তাকে পর্যায়ক্রমে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে খেলা করতে লাগলেন। অর্থাৎ হাতি যখন তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ঘুরল তখন তিনি বাঁদিকে সরে গেলেন, আবার ঠিক এর বিপরীতক্রমে সে বাঁয়ে ঘুরলে তিনি ডান দিকে সরে যেতে থাকলেন। ১০-৪৩-৯

ততোহভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহহহত্য বারণম্।

প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে॥ ১০-৪৩-১০

এরপর তিনি তার সামনে এসে হাত দিয়ে তাকে আঘাত করেই সরে গিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সামনে এমনভাবে দৌড়তে লাগলেন যে প্রতি মুহূর্তেই সে তাঁকে ধরে ফেলবে বলে মনে হচ্ছিল; প্রতি পদেই স্পর্শ করলেও তাঁকে সে ধরতে পারছিল না। ১০-৪৩-১০

> স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোখিতঃ। তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোহহনৎ ক্ষিতিম্॥ ১০-৪৩-১১

এইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি ছল করে একবার মাটিতে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেই তৎক্ষণাৎ উঠে সেখান থেকে সরে গেলেন। হাতিটি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিল। তিনি পড়ে রয়েছেন ভেবে সে সেই মাটিতেই প্রচণ্ড জোরে তার দুই দাঁত বসিয়ে দিল। ১০-৪৩-১১

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোহত্যমর্ষিতঃ।

চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্ রুষা॥ ১০-৪৩-১২

যখন সে বুঝতে পারল যে তার এমন বিক্রম প্রকাশ ব্যর্থ হয়েছে, তখন সেই গজরাজ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মাহুতের তাড়নায় প্রচণ্ড রোষে সে আবার কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। ১০-৪৩-১২

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।

নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ১০-৪৩-১৩

তাকে নিজের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে ভগবান মধুসূদন তার পাশে চলে গিয়ে এক হাতে তার ভঁড়টি ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ১০-৪৩-১৩

> পতিতং তং পদাহহক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া। দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ॥ ১০-৪৩-১৪

মাটিতে পতিত সেই গজরাজকে ভগবান সিংহের মতো আক্রমণ করে চরণের দ্বারা নিপীড়িত করে তার দন্ত উৎপাটিত করলেন এবং সেই দন্তের দ্বারাই সেই হাতি এবং মাহুতকে বধ করলেন। ১০-৪৩-১৪

> মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ। অংসন্যস্তবিষাণো২সৃঙ্মদবিন্দুভিরক্ষিতঃ। বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাসুরুহো বভৌ॥ ১০-৪৩-১৫

পরীক্ষিং! এরপর মৃত সেই হাতিকে ছেড়ে ভগবান তার দাঁতটি হাতে নিয়েই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর দেহের শোভা হয়েছিল অদ্ভূত–হাতির দাঁতটি কাঁধের ওপর ধরে রেখেছেন, সারা দেহে রক্ত এবং হস্তীর মদবারিকণা, মুখকমলের স্বেদবিন্দুজালে আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে। ১০-৪৩-১৫

> বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দনৌ। রঙ্গং বিবিশতূ রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ॥ ১০-৪৩-১৬

বলদেব এবং জনার্দনের সঙ্গে তাঁদের সহচর কয়েকজন গোপও রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। মহারাজ! তখন দুই ভাইয়ের হাতে কুবলয়াপীড়ের দুটি দাঁত অস্ত্ররূপে শোভা পাচ্ছিল। ১০-৪৩-১৬

মল্লানামশনির্নণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্ গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ১০-৪৩-১৭ সাগ্রজ ভগবান রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলে তিনি কার অনুভবে কীরূপ প্রতিভাত হলেন শোনো, রাজন্! মল্লযোদ্ধাদের কাছে তিনি হলেন অশনিস্বরূপ, সাধারণ মানুষের কাছে নবরত্ন, স্ত্রীলোকদের কাছে মূর্তিমান কামদেব, গোপেদের কাছে স্বজন, দুষ্ট রাজাদের কাছে দণ্ডদাতা শাসক, নিজের মাতা-পিতা বা তাঁদের তুল্য গুরুজনদের কাছে শিশু, কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞদের কাছে বিরাট্ রক্তাদিলিপ্ত বিমুখতা-

উদ্রেককারী মনুষ্যদেহেই সীমাবদ্ধ; 'বিকলঃ রাজতে'—এইরূপে ব্যুৎপন্ন বিরাট্, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্ব এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবংশীয়দের কাছে পরম দেবতা তথা নিজেদের ইষ্টদেবরূপে,—সকলের নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ রসাস্বাদন ঘটালেন। ১০-৪৩-১৭

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্টা তাবপি দুর্জয়ৌ।

কংসো মনস্ব্যপি তদা ভূশমুদ্বিবিজে নৃপ॥ ১০-৪৩-১৮

মহারাজ! সাধারণভাবে কংস ধীর-বীরই ছিল; কিন্তু যখন সে দেখল এই দুজন কুবলয়াপীড়কেও বধ করেছে, তখন সে বুঝল যে এদেরকে জয় করা কঠিন। এর ফলে তার মনে বিষম উদ্বেগ জন্মাল। ১০-৪৩-১৮

তৌ রেজতূ রঙ্গণতৌ মহাভুজৌ বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।

যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্॥ ১০-৪৩-১৯

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বাহু ছিল সুদীর্ঘ। গলায় মালা, বিচিত্র বেশ, আভরণ এবং বস্ত্রে তাঁদের শোভাও কিঞ্চিৎ অদ্ভূত ধরনেরই হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুজন নট উত্তম বেশভূষাদি ধারণ করে অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। দর্শকেরা দৃষ্টি যেন তাঁদের ওপর থেকে ফেরাতে পারছিল না, আর তাঁদের অঞ্চের অনুপম কান্তিচ্ছটায় তাদের মনও তীব্রভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিল তাঁদের প্রতি। ১০-৪৩-১৯

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ।

প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্॥ ১০-৪৩-২০

পরীক্ষিৎ! সেখানে দর্শকদের উপবেশন মঞ্চে নগরের এবং রাষ্ট্রের যত লোক উপস্থিত ছিল, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে দেখে তাদের নয়ন এবং আনন আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা নেত্রদ্বারা তাঁদের মুখমাধুরী পান করছিল কিন্তু কোনোমতেই তৃপ্ত হতে পারছিল না। ১০-৪৩-২০

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহুয়া। জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥ ১০-৪৩-২১

তারা যেন তাঁদের নেত্রদারা পান করছিল, জিহ্বাদারা লেহন করছিল, নাসিকা দারা আঘ্রাণ করছিল, বাহুদারা আলিঙ্গন করছিল। ১০-৪৩-২১

উচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।

তদ্রপগুণমাধুর্যপ্রাগল্ভ্যুমারিতা ইব॥ ১০-৪৩-২২

তাঁদের রূপ, গুণ, মাধুর্য এবং নির্ভীকতা যেন দর্শকদের শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল তাঁদের অমানুষী কৃতি, অলৌকিক লীলাচরিতের মহিমা, তারা তাই তাঁদের কথা যেমন দেখেছে, তারা তাই তাঁদের কথা যেমন দেখেছে বা শুনেছে, সেই মতো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। ১০-৪৩-২২

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি। অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশানি॥ ১০-৪৩-২৩

এঁরা দুজন সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের অংশ, এখন পৃথিবীতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-৪৩-২৩

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীত\*চ গোকুলম্।

কালমেতং বসন্ গৃঢ়ো ববৃধে নন্দবেশানি॥ ১০-৪৩-২৪

এই শ্যামল বর্ণের কিশোর কুমারটি দেবকীর গর্ভজাত সন্তান। জন্মানোমাত্রই এঁকে বসুদেব গোকুলে রেখে এসেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত সেখানেই নন্দের গৃহে গুপ্ত থেকে এত বড় হয়েছেন। ১০-৪৩-২৪

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাত\*চ দানবঃ।

অর্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোহন্যে চ তদ্বিধাঃ॥ ১০-৪৩-২৫

ইনিই পূতনা, তৃণাবর্ত, শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যদানবদের বধ করেছেন এবং যমলার্জুনকে উদ্ধার করেছেন। ১০-৪৩-২৫

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।

কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ॥ ১০-৪৩-২৬

ইনিই গোধন এবং গোপেদের দাবাগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন। কালিয় নাগকে দমন তথা ইন্দ্রের দর্পহরণও করেছেন ইনিই। ১০-৪৩-২৬

সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোহদ্রিপ্রবরোহমুনা।

বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতং চ গোকুলম্॥ ১০-৪৩-২৭

ইনি সাতদিন এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ করে থেকে গোকুলকে বর্ষা, ঝঞ্চা, বজ্রপাত থেকে পরিত্রাণ করেছেন। ১০-৪৩-২৭

গোপ্যোহস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্।

পশ্যতো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা॥ ১০-৪৩-২৮

গোপীরা এঁরই সর্বদা প্রসন্ন, মন্দমধুরহাস্যোজ্জ্বল লীলারসভাব-ঘনদৃষ্টির কিরণে অনুপম সুষমামণ্ডিত মুখটি দর্শন করে অনায়াসেই সর্ব দুঃখ-তাপ ভুলে যেত, আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে থাকত অনুক্ষণ। ১০-৪৩-২৮

বদন্ত্যনেন বংশোহয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।

শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বং চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ॥ ১০-৪৩-২৯

লোকে বলে যে, ইনিই যদুবংশকে পরিত্রাণ করবেন। এই বিখ্যাত বংশ এঁর কারণে মহাসমৃদ্ধি, যশ এবং গৌরব লাভ করবে। ১০-৪৩-২৯

অয়ং চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ॥ ১০-৪৩-৩০
এঁদের মধ্যে অপরজন এঁরই বড় ভাই, পদ্মের মতো নয়নবিশিষ্ট শ্রীবলরাম। আমরা কারো কারো কাছে শুনেছি যে, ইনি প্রলম্বাসুর, বৎসাসুর এবং বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করেছেন। ১০-৪৩-৩০

জনেম্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্ষেষু নিনদৎসু চ।

কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১০-৪৩-৩১

দর্শকদের মধ্যে যখন এইরকম আলোচনা চলছিল এবং রঙ্গভূমিতে তূরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, তখন চাণূর নামের মল্ল শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সম্বোধন করে এই কথা বলল। ১০-৪৩-৩১

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসংমতৌ।

নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রত্বা রাজ্ঞাহহহূতৌ দিদৃক্ষুণা॥ ১০-৪৩-৩২

ওহে নন্দ-নন্দ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম! তোমরা দুজনেই বীরেদের আদরণীয়। তোমরা বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ, এই খ্যাতি শুনে আমাদের মহারাজ তোমাদের কৌশল দেখার জন্য এখানে আহ্বান করেছেন। ১০-৪৩-৩২

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্বন্ত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ।

মনসা কর্মণা বাচা বিপরীতমতোহন্যথা॥ ১০-৪৩-৩৩

যে প্রজা কায়মনোবাক্যে রাজার প্রিয় আচরণ করে, তার মঙ্গল হয়, অপর পক্ষে যে এর বিপরীত আচরণ করে তাকে অনেক ক্ষতি ভোগ করতে হয়। ১০-৪৩-৩৩

> নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্। বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্ত\*চারয়ন্তি গাঃ॥ ১০-৪৩-৩৪

আর একথাও সকলেই জানে যে, গাভী এবং বৎসদের চরায় যে গোপেরা, তারা প্রতিদিন বনের মধ্যে মহানন্দে খেলাচ্ছলেই মল্লযুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করে থাকে। ১০-৪৩-৩৪

তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ং চ করবাম হে। ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্বভূতময়ো নৃপঃ॥ ১০-৪৩-৩৫

সুতরাং, এসো, আমরা ও তোমরা মিলে রাজার প্রিয় কাজ, মল্লযুদ্ধ করি। তা করলে সর্বপ্রাণীই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, কারণ রাজা সকল প্রজারই প্রতীক, সর্বভূতময়। ১০-৪৩-৩৫

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ।

নিযুদ্ধমাত্মনোহভীষ্টং মন্যমানোহভিনন্দ্য চ॥ ১০-৪৩-৩৬

পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো চাইছিলেনই যে, এদের সাথে বাহুযুদ্ধ লড়বেন। সুতরাং তিনি চাণ্রের কথা শুনে তাতে নিজের সম্মতি জানিয়ে এইরকম দেশকালোচিত বাক্য বললেন। ১০-৪৩-৩৬

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ং চাপি বনেচরাঃ।

করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ॥ ১০-৪৩-৩৭

চাণূর! আমরাও এই ভোজরাজ কংসের বনবাসী প্রজা। সুতরাং এঁকে নিত্যই প্রসন্ন করার প্রচেষ্টা তো আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাতেই আমাদের পরম কল্যাণ এবং আমাদের যে তিনি তাঁর প্রিয় কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এটাই আমাদের প্রতি তাঁর একান্ত অনুগ্রহও বটে। ১০-৪৩-৩৭

> বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্। ভবেন্নিযুদ্ধং মাধর্মঃ স্পৃশেনাল্ল সভাসদঃ॥ ১০-৪৩-৩৮

তবে চাণূর! আমরা এখনো বালক, কাজেই আমরা যথানিয়মে আমাদের সমান বলশালী বালকবয়সী যোদ্ধার সঙ্গে মল্লক্রীড়া করব বাহুযুদ্ধ সর্বদাই সমান বলশালীদের মধ্যেই হওয়া উচিত যাতে অন্যায় কাজের সমর্থনরূপ পাপ দর্শক সভাসদদের স্পর্শ করতে না পারে। ১০-৪৩-৩৮

### চাণূর উবাচ

ন বালো ন কিশোরস্তুং বল চ বলিনাং বরঃ।

লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভূৎ॥ ১০-৪৩-৩৯

চাণূর বলল—ওহে, তুমি এবং বলরাম বালকও নও, কিশোরও নও। তোমরা দুজনেই বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি তো একটু আগেই, যে হাতি একাই সহস্র হাতির বল ধরত, সেই কুবলয়াপীড়কে অতি সহজে বধ করেছ। ১০-৪৩-৩৯

তস্মাদ্ ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধাব্যং নানয়োহত্র বৈ।

ময়ি বিক্রম বার্ষৈয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ॥ ১০-৪৩-৪০

সুতরাং আমাদের মতো বলবানদের সঙ্গেই তোমাদের দুজনের যুদ্ধ করা উচিত। এতে অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব, কৃষ্ণ! এসো, আমার ওপর তোমার বিক্রম প্রকাশ করো, আর বলরামের সঙ্গে মুষ্টিক যুদ্ধ করবে। ১০-৪৩-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে পূর্বার্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম ত্রিচতারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

## চাণূর মুষ্টিকাদি মল্ল তথা কংসের উদ্ধার

### শ্রীশুক উবাচ

এবং চর্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ। আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ॥ ১০-৪৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান মধুসূদন তখন চাণ্রসহ অন্যান্য মল্লদের বধ করার নিশ্চিত সংকল্প করলেন; এবং কার প্রতিপক্ষ কে হবে তা যখন বিপরীত দিক থেকেই বলে দেওয়া হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ চাণ্রের সঙ্গে এবং বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-৪৪-১

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধ্বা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ।

বিচকর্মতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া॥ ১০-৪৪-২

তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে অপরকে জয় করবার ইচ্ছায় দুই হাতে এবং দুই পায়ে অন্যের দুই হাত এবং দুই পা জড়িয়ে সজোরে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। ১০-৪৪-২

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাং চৈব জানুনী।

শিরঃ শীর্ষোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজম্বতুঃ॥ ১০-৪৪-৩

নিজের অরত্নিদ্বয়ের দারা অপরের অরত্নিদুটিতে, জানু দুটির দারা জানু দুটিতে, মস্তকের দারা মস্তকে এবং বক্ষের দারা বক্ষে আঘাত করে সেই মল্লেরা যুদ্ধ করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৩

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরস্তাবপাতনৈঃ।

উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্॥ ১০-৪৪-৪

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈ\*চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।

পরস্পরং জিগীষম্ভাবপচক্রতুরাত্মনঃ॥ ১০-৪৪-৫

মল্লযুদ্ধের নানান কৌশল—যথা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরে চারদিকে ঘোরানো, দূরে নিক্ষেপ, জড়িয়ে হাত দিয়ে জাপটে ধরে প্রবল চাপ দেওয়া, মাটিতে ফেলে দেওয়া, তুলে ধরে ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসা, ঠেলে রাখা বা এগোতে না দেওয়া, পতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই হাঁটু এবং পা একসঙ্গে চেপে ধরে তাকে কাবু করে ফেলা, দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং আছাড় দেওয়ার চেষ্টা করা, প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত-পা একসঙ্গে জড়ো করে তার দেহটিকে পিণ্ডের মতো করে ফেলা—এই সব প্রয়োগ করে সেই প্রতিযোদ্ধারা পরস্পরকে জয় করতে মরিয়া হয়ে একে অপরের দৈহিক নিগ্রহ করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৪-৫

তদ্ বলাবলবদ্যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ।

উচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ॥ ১০-৪৪-৬

রাজা পরীক্ষিৎ! সেই মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য অনেক মহিলাও এসেছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনায় দুর্বল অল্পবয়সি বালকদের যুদ্ধ করানো হচ্ছে, তখন তাঁদের মনে সেই ছেলেদের জন্য সহানুভূতি জন্মাল। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে করুণার্দ্র হৃদয়ে নিজেদের মধ্যে এইরকম বলাবলি করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৬

### মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদাম্। যে বলাবলবদ্যুদ্ধং রাজ্ঞোহন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ॥ ১০-৪৪-৭

এখানে রাজা কংসের সভাসদেরা অত্যন্ত অন্যায় এবং অধর্ম করছেন। কী দুঃখের কথা, রাজার চোখের সামনেই এঁরা মহাবলশালী পালোয়ানদের সঙ্গে তাদের তুলনায় একেবারেই বলহীন, কমবয়সি ছেলেদের যুদ্ধ মেনে নিচ্ছেন, অনুমোদন করছেন এইরকম অসম যুদ্ধ। ১০-৪৪-৭

কু বজ্রসারসর্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ। কু চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ॥ ১০-৪৪-৮

দেখো দেখি, এই পালোয়ান দুজনের সমস্ত অঙ্গই বজ্রের মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো বিশাল এদের চেহারা! উল্টোদিকে কৃষ্ণ আর বলরামের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত কোমল; তাছাড়া যৌবনও আসেনি তাঁদের, এখনো তাঁরা কিশোরবয়সি। কোথায় ওই দুজন আর কোথায় এঁরা? ১০-৪৪-৮

ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ। যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ॥ ১০-৪৪-৯

যত লোক এখানে এসেছে, দেখছে এই ভয়ংকর অন্যায়যুদ্ধ, তাদের সকলেরই অতি অবশ্য ধর্ম উল্লচ্জানের পাপ বর্তাবে। কাজেই আমাদের এখন এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। জানোই তো, যেখানে অধর্মের প্রাধান্য হয়, সেখানে কখনোই থাকতে নেই, একথা শাস্ত্রেই আছে। ১০-৪৪-৯

> ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্। অব্রুবন্ বিব্রুবন্ধজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্বতে॥ ১০-৪৪-১০

এইজন্যই এইরকমও বলা হয় যে, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দোষ জানা থাকলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই সভায় যাওয়াই উচিত নয়। কারণ সেখানে গিয়ে সেই সম্পর্কে নীরব থাকা বা উল্টোভাবে বলা অর্থাৎ দোষকে গুণ হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা বা জেনেও জানি না বলা—এই তিন রকম আচরণই মানুষকে পাপভাগী করে। ১০-৪৪-১০

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনামুজম্। বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্যুপ্তং পদাকোশমিবামুভিঃ॥ ১০-৪৪-১১

দেখো দেখো, শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর চারদিকে নিপুণ পদক্ষেপে ঘুরছেন, মুখে বিন্দু বিন্দু শ্রমজলকণা। কীরকম শোভা হয়েছে দেখো, ঠিক যেন পদ্মের কোষের ওপরে সারি সারি জলের বিন্দু জমে রয়েছে। ১০-৪৪-১১

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্।

মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্॥ ১০-৪৪-১২

সখীরা, বলরামের মুখটির দিকে তাকিয়ে দেখোনি তোমরা? ক্রুদ্ধ অথচ সহাস্য মুখ, চোখ দুটিতে হালকা লালের আভা; মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধই বুঝি হাসির আবেগের রূপ ধারণ করেছে তাঁর মুখে, কেমন অপরূপ মিলন ঘটেছে রৌদ্রের সঙ্গে হাস্যরসের তাই দেখো দেখো। ১০-৪৪-১২

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।

গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ কুণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘিঃ॥ ১০-৪৪-১৩

সখী! সত্যি কথা বলতে হলে বলতেই হয় যে, ব্রজভূমিই পুণ্যভূমি, পরম পবিত্র, ধন্যতম স্থান! সেখানেই তো মানুষের ছদ্মবেশে নিজের স্বরূপ গোপন করে বিরাজ করেন এই পুরাণ-পুরুষ! স্বয়ং ভগবান মহাদেব এবং দেবী লক্ষ্মী পর্যন্ত যাঁর চরণবন্দনা করেন, সেই ভগবানই

সেখানে বিচিত্রবর্ণের বনফুলের মালা ধারণ করে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে গোধন চরিয়ে, বেণু বাজিয়ে, কত রকমের খেলা খেলে, আর এই সবের মধ্যে দিয়েই নিত্য-নব লীলামাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আনন্দে বিচরণ করেন। ১০-৪৪-১৩

> গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ১০-৪৪-১৪

সখীরা, না জানি ব্রজাঙ্গনারা কোন্ সে তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা দু-চোখ ভরে নিত্য নিরন্তর এঁর রূপমাধুরী পান করে থাকেন। বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সমস্ত লাবণ্য মন্থন করে তারই সার দিয়ে তৈরি ওই রূপ; তাই তো জগৎ-সংসারে, অথবা তার পরপারে তার তুল্য কিছুই নেই, অধিকের তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এই অসমোর্ধ্বরূপও কোনোরকম মন্ডনাদির সাহায্যে সংসাধিত নয়, কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ। অনুক্ষণ দেখতে থাকলেও তৃপ্তি আসে না, চোখ ফেরানো যায় না তা থেকে, কারণ তা নিত্যনবায়মান, ক্ষণে ক্ষণে নতুন হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয় ওই রূপ, কিন্তু তা দর্শন করার সৌভাগ্য কজনের ঘটে? প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের গোপীজন ছাড়া আর সকলের পক্ষেই দুর্লভ ওই অপ্রাকৃত 'সাক্ষান্মন্থমন্থে'রূপের দর্শন। ১০-৪৪-১৪

যা দোহনেহবহননে মথনোপলেপপ্রেঞ্জেঞ্জানার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।

গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োহশ্রুকণ্ঠ্যো ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তয়ানাঃ॥ ১০-৪৪-১৫

সত্যিই, ব্রজগোপীরাই ধন্য! তাঁদের চিত্ত নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন থাকে, তাঁর প্রতি প্রেমে, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে, অশ্রুগদগদকণ্ঠে তাঁরা সেই উরুক্রমের লীলাগান করে চলেন। গোদোহন বা দধিমন্থন করতে করতে অথবা উল্খলে ধান প্রভৃতি কোটা বা ঘর লেপা, শিশু-সন্তানকে দোলনায় দোলানো বা তার কান্না থামানো কিংবা তাকে স্নানাদি করানো, আঙ্গিনায় জল সেচন, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় কাজ করার সময় তাঁরা কৃষ্ণগুণগানেই মগ্ন হয়ে থাকেন। হাত-পায়ে কাজ করেন ঠিকই, কিন্তু মনটি ফেলে রাখেন তাঁর চরণে। ১০-৪৪-১৫

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং গোভিঃ সমং কুণয়তোহস্য নিশম্য বেণুম্। নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভুরিপুণ্যাঃ পশ্যন্তি সম্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥ ১০-৪৪-১৬

এই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাতঃকালে গবাদি-পশুদের চরানোর জন্য ব্রজ থেকে বনের দিকে যান, আর সন্ধ্যার সময় আবার তাদের নিয়ে ব্রজে ফিরে আসেন, তখন তাঁর মোহন বেণুর সুর শুনে ব্রজের রমণীরা সব কাজ ফেলে রেখে দ্রুত বেরিয়ে আসেন পথে, তাঁদের চোখ সার্থক করেন এঁর স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত, করুণাভরা দৃষ্টির প্রসাদ-বর্ষণকারী অতুলনীয় মুখটি দর্শন করে। কত, কত পুণ্যই যে করে এসেছেন তাঁরা! ১০-৪৪-১৬

এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ। শত্রুং হস্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ॥ ১০-৪৪-১৭

ভরতকুলপ্রদীপ পরীক্ষিৎ! রঙ্গভূমিতে উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যখন এইরকম আলোচনা করছিলেন, তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকে বধ করার জন্য মনঃস্থির করলেন। ১০-৪৪-১৭

সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রম্বেশুচা২২তুরৌ।

পিতরাবম্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্॥ ১০-৪৪-১৮

এদিকে সেই মহিলাদের শক্ষিত চিত্তে উচ্চারিত সেই সব কথাবার্তা বসুদেব-দেবকীরও কানে পৌঁছেছিল। মহিলাগণ যেখানে বসে বলাবলি করছিল, তার সন্নিকটের কারাগারেই বসুদেব-দেবকী বন্দী অবস্থায় ছিলেন; তাই তাঁরা সেই কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা তো নিজ পুত্রদ্বয়ের বলবীর্যাদি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে তাঁরা পুত্রস্নেহবশে শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন, সন্তাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। ১০-৪৪-১৮

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ। যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ॥ ১০-৪৪-১৯ এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং চাণূর বাহুযুদ্ধের বহুরকম কৌশল প্রয়োগ করে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করছিলেন, বলরাম এবং মুষ্টিকও তেমনই তীব্র প্রতিদ্বন্দিতায় রত ছিলেন। ১০-৪৪-১৯

ভগবদৃগাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্টুরৈঃ।

চাণ্রো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ॥ ১০-৪৪-২০

এই যুদ্ধের সময় ভগবানের সর্বাঙ্গ ভয়ংকর কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাঁর শরীরের আঘাত চাণূরের কাছে বজ্রাঘাতের মতো দুঃসহ লাগছিল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সেই আঘাতে যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে শারীরিক এবং মানসিক –উভয় দিক থেকেই কমজোরি হয়ে পড়ছিল সে। ১০-৪৪-২০

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টীকৃত্য করাবুভৌ।

ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত॥ ১০-৪৪-২১

সে লাফিয়ে উঠে বাজপাখির মতো শূন্যপথে মহাবেগে ছিটকে গিয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ভগবান বাসুদেবের বুকে সক্রোধে আঘাত করল। ১০-৪৪-২১

নাচলত্তৎ প্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ।

বাহ্নোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ॥ ১০-৪৪-২২

ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্।

বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ॥ ১০-৪৪-২৩

যেমন গজরাজকে ফুলের মালা দিয়ে প্রহার করলে তার কিছুই এসে যায় না, সেইরকম সেই আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং সেই সুযোগে তিনি চাণ্রের বাহু দুটি ধরে ফেললেন এবং তাকে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে থাকলেন। বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাতেই চাণ্রের প্রাণপাখি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ভগবান তখন তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন। তার দেহের সাজসজ্জা, মাথার চুল, গলার মালা সব কিছুই তখন এলোমেলো হয়ে গেছে, ইন্দ্রধ্বজ ভূমিতে পড়ে গেলে যেমন দেখায়, সেইরকমই দেখতে লাগছিল তাকে তখন। ১০-৪৪-২২-২৩

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ।

বলভদ্ৰেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্॥ ১০-৪৪-২৪

এইরকমভাবেই মুষ্টিকও আগে বলরামকে মুষ্ট্যাঘাত করলে মহাবলশালী বলরাম তাকে নিজ করতলের দ্বারা প্রবল চপেটাঘাত করলেন। ১০-৪৪-২৪

প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোহর্দিতঃ।

ব্যসুঃ পপাতোৰ্ব্যপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ॥ ১০-৪৪-২৫

সেই আঘাতে মুষ্টিক কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে সে গতপ্রাণ হয়ে ঝড়ের আঘাতে উৎপাটিত গাছের মতো ভূমিতে পতিত হল। ১০-৪৪-২৫

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ।

অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা॥ ১০-৪৪-২৬

মহারাজ! এরপর 'কূট' নামের আরেক মল্ল এগিয়ে আসতেই যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম অবহেলার সঙ্গে বাঁ হাতের এক মুষ্ট্যাঘাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। ১০-৪৪-২৬

তৰ্হ্যোব হি শলঃ কৃষ্ণপদাপহতশীৰ্ষকঃ।

দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ॥ ১০-৪৪-২৭

সেইসময়েই শল ও তোশল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে গোলে তিনি শলের মস্তকে পদাঘাত করলেন এবং তোশলকে দুটুকরো করে চিরে ফেললেন, দুজনেই, বলাবাহুল্য, মৃত্যুমুখে পতিত হল। ১০-৪৪-২৭

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে।

শেষাঃ প্রদুদ্রুবর্মল্লাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ॥ ১০-৪৪-২৮

এইভাবেই চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে বাকি মল্লেরা নিজদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজেরাই সেখান থেকে পলায়ন করল। ১০-৪৪-২৮

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ।

বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ॥ ১০-৪৪-২৯

তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের বয়স্য গোপেদের সেই মল্লক্রীড়ামঞ্চে ডেকে এবং কেউ না আসতে চাইলে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তূর্যবাদ্যের সঙ্গে নিজেদের নূপুরের ঝংকার মিলিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে বিহার করতে লাগলেন। ১০-৪৪-২৯

জনাঃ প্রজহাষুঃ সর্বে কর্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ।

ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধ্বঃ সাধু সাধ্বিতি॥ ১০-৪৪-৩০

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বীরত্ব তথা বালকোচিত সরলতাপূর্ণ এইসকল আচরণ দেখে কংস ব্যতীত উপস্থিত সমস্ত লোকই বিশেষভাবে আনন্দিত হল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সজ্জনেরা সবাই তাঁদের 'সাধু', 'সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৩০

হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্।

ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ॥ ১০-৪৪-৩১

নিজের সেরা মল্লেরা নিহত এবং বাকিরা পলায়িত হলে ভোজরাজ কংস নিজের সব বাজনা বন্ধ করিয়ে দিল এবং নিজ ভৃত্যদের ডেকে এই কথা বলল। ১০-৪৪-৩১

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ।

ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্মতিম্॥ ১০-৪৪-৩২

বসুদেবের এই দুর্বৃত্ত পুত্র দুটিকে এখনই নগর থেকে বের করে দাও। গোপেদের সব ধন অপহরণ করো, আর দুর্বৃদ্ধি নন্দকে বন্ধন করো। ১০-৪৪-৩২

বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসন্তমঃ।

উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ॥ ১০-৪৪-৩৩

বসুদেবও অত্যন্ত কুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দুষ্টের শিরোমণি, তাকে অবিলম্বে বধ করো। আর উগ্রসেন আমার পিতা হলেও আমার শত্রুদেরই পক্ষপাতী, সুতরাং অনুচরদের সঙ্গে তাঁকেও কালক্ষেপ না করে বধ করো। ১০-৪৪-৩৩

এবং বিকথমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোহব্যয়ঃ।

লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুতুঙ্গমারুহৎ॥ ১০-৪৪-৩৪

কংস এইসব স্পর্ধিত দস্তোক্তি করতে থাকলে অব্যয়পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে সবেগে লাফ দিয়ে যে উচ্চ মঞ্চে কংস উপবিষ্ট ছিল, সেখানে আরোহণ করলেন। ১০-৪৪-৩৪

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।

মনস্বী সহসোখায় জগৃহে সোহসিচর্মণী॥ ১০-৪৪-৩৫

নিজের মৃত্যুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সামনে উপস্থিত হতে দেখেও মনস্বী কংস দ্রুত নিজের সিংহাসন থেকে উঠে ঢাল এবং তরোয়াল নিয়ে প্রস্তুত হল। ১০-৪৪-৩৫

### তং খড়াপাণিং বিচরন্তমাশু শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে। সমগ্রহীদ দুর্বিষহোগ্রতেজা যথোরগং তার্ক্ষ্যসূতঃ প্রসহ্য॥ ১০-৪৪-৩৬

আকাশে শ্যেন যেমন অতি দ্রুত দিকবদল করে উড়তে থাকে, সেইভাবে কংসও হাতে তরোয়াল নিয়ে কখনো ডান দিকে কখনো বাঁদিকে ঘুরে ক্ষিপ্রণতিতে অসিযুদ্ধের গতিভঙ্গিতে বিচরণ করতে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু ভগবানের দুঃসহ উগ্র তেজের সামনে তার কোনো কলাকৌশলই কাজে লাগল না। গরুড় যেমন সাপের সমস্ত জারিজুরি অগ্রাহ্য করে নিজের জোরে তাকে ধরে ফেলেন, সেইভাবেই ভগবান তাকে নিজের বলপ্রয়োগে সবলে ধরে ফেললেন। ১০-৪৪-৩৬

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎ কিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ। তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মজনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ॥ ১০-৪৪-৩৭

তখন কংসের মাথার মুকুট খসে পড়তেই ভগবান তার কেশ গ্রহণ করে তাকে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নীচে রঙ্গভূমিতে ফেলে দিলেন এবং সেই সঙ্গেই যিনি বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের পরম আশ্রয়, যাঁর ওপরে কেউ নেই, যিনি সর্বথা স্বতন্ত্র, সেই ভগবান পদ্মনাভ নিজেও তার ওপরে লাফিয়ে পড়লেন। ১০-৪৪-৩৭

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ। হাহেতি শব্দঃ সুমহাংস্তদাভূদুদীরিতঃ সর্বজনৈর্নরেন্দ্র॥ ১০-৪৪-৩৮

সেই বিশ্বাশ্রায়ের বিপুল ভারে নিষ্পিষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই কংসের মৃত্যু হল। তখন সর্বজনতার চোখের সামনে, সিংহ যেমন নিহত হস্তীকে আকর্ষণ করে, সেই রকম ভগবানও কংসের প্রাণহীন দেহটি মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। নরেন্দ্র পরীক্ষিৎ! তখন ক্ষমতার গর্বে সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও পাপের এই নির্মম নিষ্ঠুর পরিণতি দেখে সমস্ত লোকের মুখ থেকে স্বতই অতি উচ্চ স্বরে 'হাহা' শব্দ নির্গত হল। ১০-৪৪-৩৮

স নিত্যদোদিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্ বদন্ বা বিচরন্ স্বপঞ্জ্বসন্। দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ॥ ১০-৪৪-৩৯

কংস এতকাল উদ্বিগ্নচিত্তে সদা-সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করে এসেছিল। সে পান বা ভোজন করতে করতে, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, শুতে-ঘুমোতে, কথা বলতে বলতে, এমনকি নিঃশ্বাস নিতে নিতেও সর্বক্ষণ সামনে চক্রধারী ভগবানকে দেখতে পেত। এই অবিরত ভগবৎ-চিন্তার ফলে ভগবানের ওই রূপটিই সে লাভ করল, যা বহু সাধকের পক্ষেই দুর্লভ। ১০-৪৪-৩৯

তস্যানুজা ভ্রাতরো২ষ্ট্রৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ।

অভ্যধাবম্নভিক্রদ্ধা ভ্রাতুর্নির্বেশকারিণঃ॥ ১০-৪৪-৪০

কংসের কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আটজন ছোট ভাই ছিল। তারা এইবার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের দিকে ধাবিত হল। ১০-৪৪-৪০

তথাতিরভসাংস্তাংস্ত সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ।

অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশ্নিব মৃগাধিপঃ॥ ১০-৪৪-৪১

রোহিণীনন্দন বলরাম তাদের এইভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অতি বেগে দৌড়ে আসতে দেখে একটি পরিঘ তুলে নিলেন এবং তার দারা সিংহ যেমন অবলীলায় পশুদের হত্যা করে সেইভাবে তাদের হত্যা করলেন। ১০-৪৪-৪১

নেদুর্দুন্তুয়ো ব্যোম্নি ব্রক্ষেশাদ্যা বিভূতয়ঃ।

পুষ্পৈঃ কিরন্তন্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৪৪-৪২

তখন আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল। ভগবানের বিভূতিস্বরূপ ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ আনন্দিত হয়ে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ এবং তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন, অপ্সরাগণ নৃত্যে রত হল। ১০-৪৪-৪২ তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহ্বন্মরণদুঃখিতাঃ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘুন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ॥ ১০-৪৪-৪৩

মহারাজ! কংস এবং তাঁর ভ্রাতাদের পত্নীরা আপনজনেদের মৃত্যুতে দুঃখে নিমগ্ন হয়ে মস্তকে করাঘাত করতে করতে গলদশ্রুলোচনে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ১০-৪৪-৪৩

শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ।

বিলেপুঃ সুস্বরং নার্যো বিসূজ্যন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ॥ ১০-৪৪-৪৪

বীরশয্যায় শয়ান নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গন করে শোকার্ত সেই রমণীরা অবিরত অশ্রুবর্ষণ করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৪৪

হা নাথ প্রিয় ধর্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল।

ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্ৰজাঃ॥ ১০-৪৪-৪৫

হে নাথ! হে প্রিয়! হে ধর্মজ্ঞ! হে করুণাময়! হে অনাথবৎসল! তোমার মৃত্যুতে আমাদের সবারই মৃত্যু হল। আমাদের ঘর আজ শূন্য, সন্তানেরা অনাথ হয়ে গেল। ১০-৪৪-৪৫

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্যভ।

ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা॥ ১০-৪৪-৪৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই ছিলে এই পুরীর স্বামী। তোমার বিরহে এর উৎসব শেষ হয়ে গেছে, মঙ্গল চিহ্ন খসে পড়েছে। এ-ও এখন আমাদেরই মতো বিধবা হয়ে শোভাহীন হয়ে পড়েছে। ১০-৪৪-৪৬

> অনাগসাং তৃং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্লণম্। তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভুতধ্রুক্ কো লভেত শম্॥ ১০-৪৪-৪৭

স্বামী! তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের প্রতি ঘোর দ্রোহ, নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলে, তারই ফলে আজ তোমার এই দশা হল। হায়, সর্বভূতের প্রতি দ্রোহ আচরণ করে তাদের ক্ষতিসাধন করে কে-ই বা নিজে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে? ১০-৪৪-৪৭

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।

গোপ্তা চ তদ্বধ্যায়ী ন কৃচিৎ সুখমেধতে॥ ১০-৪৪-৪৮

এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়স্থান। ইনিই জগৎ সংসারের রক্ষাকর্তা। এর ক্ষতিসাধনের প্রয়াস তথা একে অবজ্ঞা করে কেউ কোথাও সুখলাভ করতে পারে না। ১০-৪৪-৪৮

### শ্রীশুক উবাচ

রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।

যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ॥ ১০-৪৪-৪৯

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! লোকভাবন, সর্বসংসারের জীবনস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজবধূদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের শান্ত করলেন। তারপর যথাবিহিত রীতি অনুসারে মৃতদের লৌকিক সৎকারাদি সম্পন্ন করালেন। ১০-৪৪-৪৯

মাতরং পিতরং চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।

কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাহহস্পৃশ্য পাদয়োঃ॥ ১০-৪৪-৫০

এরপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন এবং নিজেদের মস্তক দ্বারা তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। ১০-৪৪-৫০

### দেবকী বসুদেব\*চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ ১০-৪৪-৫১

কিন্তু পুত্রদ্বয় তাঁদের চরণ-বন্দনা করা সত্ত্বেও দেবকী-বসুদেব তাঁদের বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন না, বরং তাঁদের জগদীশ্বর জ্ঞানে শক্ষিত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ১০-৪৪-৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে কংসোবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন এবং গুরুগৃহবাস

### শ্রীশুক উবাচ

পিতরাবুপলব্ধার্থো বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ। মা ভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্॥ ১০-৪৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, তাঁর মাতাপিতা তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর ভগবত্তা-সম্পর্কে সচেতন, সজ্ঞান। কিন্তু তাঁদের এই জ্ঞান থাকা অভীপ্সিত নয়। এই চিন্তা করে তিনি তাঁদের ওপর নিজের জনমোহিনী মায়া বিস্তার করলেন, যে যোগমায়া তাঁর স্বজনদের মুগ্ধ করে রেখে তাঁর লীলায় সহায়তা করেন। ১০-৪৫-১

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাতৃতর্যভঃ।

প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্॥ ১০-৪৫-২

সাতৃতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে পিতামাতার কাছে গিয়ে বিনয়-নম্রভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে 'মা', 'বাবা'–এইভাবে সম্বোধন করে তাঁদের প্রীতি জন্মিয়ে বলতে লাগলেন। ১০-৪৫-২

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি।

বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ কৃচিৎ॥ ১০-৪৫-৩

তাত! আমরা আপনাদের পুত্র। আপনারা আমাদের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থেকেছেন, কিন্তু সন্তানদের বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোর অবস্থায় তাদের সেই-সেই বয়সোচিত আচরণের দ্বারা পিতামাতার মনে যে সুখানুভূতি হয়, আমাদের কাছ থেকে আপনারা তা পাননি। ১০-৪৫-৩

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে।

যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্॥ ১০-৪৫-৪

দুর্দৈববশত আমাদের আপনাদের কাছে থাকার সৌভাগ্যই হয়নি। ফলে নিজেদের ঘরে থেকে পিতামাতার স্নেহে লালিত-পালিত হওয়ার যে সুখ সাধারণভাবে সব বালকই লাভ করে থাকে, আমরা তাও পাইনি। ১০-৪৫-৪

#### সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।

ন তয়োৰ্যাতি নিৰ্বেশং পিত্ৰোৰ্মৰ্ত্যঃ শতায়ুষা॥ ১০-৪৫-৫

মানুষের পক্ষে এই পাঞ্চভৌতিক দেহটি সর্বার্থসম্ভব, –ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–কী না লাভ হতে পারে এই দেহটির দ্বারা? সেই দেহের জন্ম, পালন-পোষণ যাঁদের থাকে, যাঁদের স্নেহে, যাঁদের দয়ায় আমাদের এই জীবনের সবচেয়ে অসহায় সময়ে আমরা সুরক্ষিত থাকি, সেই মাতা-পিতার ঋণ কোনো মানুষই শত বর্ষ পরমায়ুর দ্বারাও শোধ করতে পারে না। ১০-৪৫-৫

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।

বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি॥ ১০-৪৫-৬

যে পুত্র সক্ষম হয়েও নিজের দেহ এবং অর্থ-সম্পদাদির দ্বারা সর্বপ্রকারে পিতামাতার সেবা এবং তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা না করে, তার মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাকে নিজের মাংস খাওয়ায়। ১০-৪৫-৬

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।

গুরুং বিপ্রং প্রপন্নং চ কল্পোহবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ॥ ১০-৪৫-৭

যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মাতাপিতা, সতী স্ত্রী, শিশুসন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং শরণাগতের ভরণ-পোষণ না করে, সে শ্বাস নিলেও প্রকৃতপক্ষে মৃতই। ১০-৪৫-৭

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগুচেতসোঃ।

মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ॥ ১০-৪৫-৮

আমাদেরও জীবনের এতগুলো দিন তো বৃথাই কেটে গেল, আপনাদের সেবা আমরা করতে পারলাম না। কোনো উপায়ও তো ছিল না আমাদের, ছিল না সেই ক্ষমতা, আমরা যে সর্বদাই কংসের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম, কীভাবে যে কেটেছে এতগুলো বছর আমাদের! ১০-৪৫-৮

তৎ ক্ষন্তমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।

অকুর্বতোর্বাং শুশ্রুষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হ্বদা ভূশম্॥ ১০-৪৫-৯

আমরা সবরকমেই পরাধীন ছিলাম। দুরাত্মা কংস আপনাদের কী ভীষণ কট্টই না দিয়েছ, কিন্তু আমরা আপনাদের কোনোরকম সেবা-শুশ্রুষা করতে পারিনি, লাগিনি কোনো উপকারে! আমাদের এই অক্ষমতার অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা, ক্ষমা করো মা গো, তোমার এই অপরাধী ছেলেদের! ১০-৪৫-৯

### শ্রীশুক উবাচ

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।

মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্॥ ১০-৪৫-১০

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! যিনি বিশ্বাত্মা হয়েও লীলাবশে মানুষের রূপ ধারণ করেছেন, সেই ভগবান শ্রীহরির এই কথা শুনে দেবকী এবং বসুদেব সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে গেলেন এবং তাঁদের দুজনকে কোলে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন। ১০-৪৫-১০

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ।

ন কিঞ্চিদূচতূ রাজন্ বাষ্পকপ্ঠৌ বিমোহিতৌ॥ ১০-৪৫-১১

মহারাজ! তখন তাঁরা স্নেহের নিগড়ে বাঁধা পড়ে গেলেন, বাৎসল্যরসের প্রবল প্লাবনে ভেসে যাচ্ছেন দুজনে, চোখের জলের অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন দুই পুত্রের সর্বাঙ্গ, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কোনো কথাই বলার ক্ষমতা নেই! দেবী যোগমায়ার সর্বাতিশায়িনী মোহিনী শক্তির প্রভাবে তাঁরা তখন সম্পূর্ণরূপেই বিমোহিত! ১০-৪৫-১১

#### এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মাতামহং তূগ্রসেনং যদূনামকরোন্নপম্॥ ১০-৪৫-১২

এইভাবে মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভগবান দেবকীনন্দন নিজ মাতামহ উগ্রসেনকে যদুবংশীয়দের রাজা-রূপে স্থাপন করলেন। ১০-৪৫-১২

> আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজা\*চাজ্ঞপ্বমর্হসি। যযাতিশাপাদ্ যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে॥ ১০-৪৫-১৩

এবং তাঁকে বললেন মহারাজ! আমরা আপনার প্রজা। আপনি আমাদের শাসন করুন, আজ্ঞা দিন। রাজা যযাতির অভিশাপের কারণে যদুবংশীয়দের রাজসিংহাসনে বসায় বাধা আছে, সে নিষেধ আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনিও যদুবংশীয় ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হচ্ছেন আপনি, নিজে সিংহাসন অধিকার করেননি, তাই দোষ হবে না। ১০-৪৫-১৩

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ।

বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ॥ ১০-৪৫-১৪

আমি আপনার আজ্ঞাকারী; আপনার সেবকরূপে আমি উপস্থিত থাকলে দেবতারাও আপনাকে অবনতশিরে সম্মানদক্ষিণা, উপঢৌকন অর্পণ করবেন, অন্যান্য নরপতিদের তো কথাই নেই। ১০-৪৫-১৪

সর্বান্ স্বাঞ্জ্ঞাতিসংবন্ধান্ দিগ্ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্। যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্॥ ১০-৪৫-১৫

সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্। ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সংতর্প্য বিশ্বকৃৎ॥ ১০-৪৫-১৬

পরীক্ষিং! যদুবংশের মূলশাখার বহু ব্যক্তি তথা বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন উপশাখাভুক্ত ধর্মনিষ্ঠ কুলক্রমাগত বাসভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সবাইকে নানা দিক্-দেশ থেকে খুঁজে বের করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানালেন। প্রবাসে তাঁরাও নানারকম কষ্ট ভোগ করছিলেন। ভগবান তাঁদের সেই দুঃখ করলেন আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিয়ে, সসম্মানে ফিরিয়ে আনলেন তাঁদের, তাঁদেরই ছেড়ে যাওয়া বাসগৃহে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন এবং নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য দান করে সন্তুষ্ট করলেন। এইভাবে বিশ্বকর্তা ভগবান রাজ্যপালনের প্রথম কর্তব্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলেন। ১০-৪৫-১৫-১৬

কৃষ্ণসংকর্ষণধুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ।

গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ॥ ১০-৪৫-১৭

এখন সকল যদুবংশীয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সংকর্ষণের বাহুবলে সুরক্ষিত হলেন। তাঁদের সব মনোরথ পূর্ণ হল; কৃষ্ণ-বলরামের কৃপায় তাঁদের কোনো দুঃখ-তাপও রইল না। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে নিজ নিজ গৃহে সানন্দে বসবাস করতে লাগলেন। ১০-৪৫-১৭

বীক্ষন্তোহহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনামুজম্।

নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়িশ্মতবীক্ষণম্॥ ১০-৪৫-১৮

শ্রীভগবানের মুখপঙ্কজ সদাপ্রফুল্ল, অপার সৌন্দর্যময় আনন্দের খনি। তা থেকে মৃদু হাসি তথা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিত্য ক্ষরিত হয়ে চলে করুণারূপ মধু। যদুবংশীয়েরা এখন প্রতিদিন সেই অস্লান মুখশোভা দর্শন করে পরম প্রীতি লাভ করতে লাগলেন। ১০-৪৫-১৮

তত্র প্রবয়সোহপ্যাসন্ যুবানোহতিবলৌজসঃ।

পিবত্তোহক্ষৈর্কুন্দস্য মুখাষুজসুধাং মুহুঃ॥ ১০-৪৫-১৯

সেই বদনামুজসুধার এমনই গুণ, এমনই প্রভাব যে নেত্রদ্বারা তা পুনঃপুন পান করে মথুরার বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পর্যন্ত যুবকদের মতো রীতিমতো বলশালী তথা উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। ১০-৪৫-১৯

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

সংকর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিম্বজ্যেদমূচতুঃ॥ ১০-৪৫-২০

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অনন্তর নন্দমহারাজের কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে এই কথা বললেন। ১০-৪৫-২০

পিতর্যুবাভ্যাং স্লিঞ্জাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্।

পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেম্বাত্মনোহপি হি॥ ১০-৪৫-২১

পিতা! আপনি এবং মা আমাদের দুজনকে বড়ো স্নেহে বড়ো আদরে লালন-পালন করেছেন। এতে অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই যে, মাতাপিতার নিজ দেহের তুলনায় সন্তানদের প্রতি অনেক বেশি প্রীতি, বেশি যতু থাকে। ১০-৪৫-২১

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।

শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে॥ ১০-৪৫-২২

যে শিশুদের তাদের নিজের লোকেরা লালন-পালন করতে অক্ষম হয়ে পরিত্যাগ করেছে, তাদের যাঁরা নিজের সন্তানের মতো অকৃত্রিম বাৎসল্যে ও আদরে মানুষ করে তোলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই তাদের পিতামাতা। ১০-৪৫-২২

যাত যূয়ং ব্ৰজং তাত বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্।

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥ ১০-৪৫-২৩

পিতা! আপনারা এখন ব্রজে ফিরে যান। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, সেইসব জ্ঞাতিবন্ধুদের ভীষণ দুঃখ হবে আমাদের জন্য। তবে এখানকার আত্মীয় তথা সুহৃদগণের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে, অর্থাৎ তাঁদের সুখ স্বাচ্ছদ্যের ব্যবস্থা করা, তা পালন করেই আমি আপনাদের সবাইকে দেখতে যাব। ১০-৪৫-২৩

এবং সান্ত্য্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুত।

বাসোহলক্ষারকুপ্যাদ্যৈরহ্য়ামাস সাদরম্॥ ১০-৪৫-২৪

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ব্রজবাসিগণসহ নন্দমহারাজকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর মহামূল্য বস্ত্র, অলংকার, বহুবিধ ধাতুপাত্র ইত্যাদি দান করে বিশেষ আদর ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের সম্মান জানালেন। ১০-৪৫-২৪

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষুজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহুলঃ।

পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ॥ ১০-৪৫-২৫

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে শ্রীনন্দ তাঁকে এবং বলরামকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহের বশে বিহুল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি, দুই চোখে জলের ধারা। তবু মেনে নিতে হয় অনিবার্যকে, হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ফেলে রেখে ব্রজে ফেরার পথ ধরেন তিনি সঙ্গী সমব্যথী ব্রজবাসীদের নিয়ে। ১০-৪৫-২৫

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।

পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্ দ্বিজসংস্কৃতিম্॥ ১০-৪৫-২৬

মহারাজ! এরপর শূরসেন তনয় বসুদেব নিজেদের পুরোহিত গর্গাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার করালেন। ১০-৪৫-২৬

> তেভ্যোহদাদ্ দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সংপূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ॥ ১০-৪৫-২৭

তিনি সেই ব্রাক্ষণগণকে বহুবিধ বসনভূষণ নিবেদন করে সসম্মানে পূজা করলেন এবং তাঁদের প্রচুর দক্ষিণা এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অলংকৃত অনেক সবৎসা গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির প্রতিটিই গলায় সোনার হার, ক্ষৌমবস্ত্রের মালা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আভরণে সুসজ্জিত ছিল। ১০-৪৫-২৭

যাঃ কৃষ্ণরামজনাক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ।

তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ॥ ১০-৪৫-২৮

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জন্মনক্ষত্রে মহামতি বসুদেব যে গাভীগুলি মনে মনে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, কংস সেগুলি অন্যায়ভাবে তাঁর কাছ থেকে হরণ করে নিয়েছিল। এখন সেই কথা মনে করে তিনি সেই গাভীগুলিকে পুনরায় ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ১০-৪৫-২৮

তত চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।

গৰ্গাদ্ যদুকুলাচাৰ্যাদ্ গায়ত্ৰং ব্ৰতমাস্থিতৌ॥ ১০-৪৫-২৯

এইভাবে যদুকুলাচার্য গর্গের নিকট উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজত্বে উপনীত হলেন। তাঁরা পূর্ব হতেই ব্রতনিয়মাদির প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন, এখন গায়ত্রী ধারণ করে অধ্যয়ন-প্রারম্ভের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। ১০-৪৫-২৯

প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।

নান্যসিদ্ধামলজ্ঞানং গৃহমানৌ নরেহিতৈঃ॥ ১০-৪৫-৩০

পরীক্ষিং! এ-ও এক মনোহর লীলা! তাঁরা দুজনই তো জগতের ঈশ্বর, সর্ববিদ্যার প্রভব, সর্বজ্ঞ। তাঁদের বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অন্য কোনো ব্যক্তি বা পদার্থের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা মানুষের মতো আচরণ করে নিজেদের সেই স্বাভাবিক জ্ঞান গোপন করে রাখলেন। ১০-৪৫-৩০

অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ। কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তীপুরবাসিনম্॥ ১০-৪৫-৩১

অতঃপর তাঁরা গুরুকুলে বাস করার ইচ্ছায় অবন্তীপুর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় সান্দীপনি মুনির নিকট গমন করলেন। ১০-৪৫-৩১

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।

গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ॥ ১০-৪৫-৩২

তাঁরা দুই ভাই বিধি অনুসারে গুরুর সমীপে বাস করতে শুরু করলেন। তখন গুরুনির্দেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করে ব্রহ্মচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের জীবনযাত্রা সুসংযত হল। গুরুর প্রতি শিষ্যের সর্বপ্রকারে অনিন্দিত আচরণ কীরকম হওয়া উচিত, তার আদর্শ স্থাপন করে সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁরা গুরুকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করতে লাগলেন। ১০-৪৫-৩২

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।

প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥ ১০-৪৫-৩৩

গুরুবর সান্দীপনি মুনিও তাঁদের সেই অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা তথা শুশ্রুষায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে উপনিষদ্ এবং ষড়ঙ্গ-সহ সমগ্র বেদ উপদেশ করলেন। ১০-৪৫-৩৩

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।

তথা চাম্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিং চ ষড়বিধাম্॥ ১০-৪৫-৩৪

তাছাড়া মন্ত্র ও দেবতাজ্ঞান-সহ ধনুর্বেদ, মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি বেদ-তাৎপর্য নির্ণায়ক শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা প্রভৃতিও শিক্ষা দিলেন। তার সঙ্গেই তিনি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়—এই ষড়বিধ ভেদসমন্বিত রাজনীতিবিদ্যাও তাঁদের অধ্যয়ন করালেন। ১০-৪৫-৩৪

#### সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ। সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নূপ॥ ১০-৪৫-৩৫

রাজা পরীক্ষিং! শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রকৃতপক্ষে সর্ববিদ্যারই প্রবর্তক। তথাপি এখন তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন বলে তদনুরূপ আচরণ, বিদ্যাগ্রহণাদি করছিলেন। গুরুর মুখে একবারমাত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সেই বিদ্যা অধিগত করে নিচ্ছিলেন। ১০-৪৫-৩৫

অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ। গুরুদক্ষিণয়া২২চার্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ॥ ১০-৪৫-৩৬

পরম সংযমী সেই দুই ভাই এইভাবেই মাত্র চৌষট্টি দিন ও রাতে চৌষট্টি কলাবিদ্যা সম্যকভাবে শিখে নিলেন। মহারাজ! এইভাবে সর্ববিদ্যা গ্রহণ সমাপ্ত হলে তাঁরা আচার্য সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানালেন। ১০-৪৫-৩৬

> দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভূতং সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্। সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং বালং প্রভাসে বরয়াম্বভূব হ॥ ১০-৪৫-৩৭

মহারাজ! আচার্য সান্দীপনি মুনি তাঁদের অদ্ভূত মহিমা তথা অলৌকিক বুদ্ধি বিশেষভাবেই লক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি নিজ পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভাসতীর্থে মহাসাগরে ডুবে মারা যাওয়া তাঁর এক পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দিতে বললেন তাঁদের –সেটাই হবে তাঁর দক্ষিণা। ১০-৪৫-৩৭

> তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ। বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরত্তয়োঃ॥ ১০-৪৫-৩৮

তাঁরাও 'তাই হবে' বলে সেই দক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হলেন। তারপর সেই মহাবিক্রমশালী মহারথী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রথে আরোহণ করে প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন এবং সমুদ্রতটে উপস্থিত হয়ে ক্ষণকাল সেখানে বসে রইলেন। তখন সমুদ্র স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁর বেলাভূমিতে নিষণ্ণ জেনে বহুবিধ পূজা-উপচার নিয়ে এসে নিজেই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হল। ১০-৪৫-৩৮

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্। যোহসাবিহ তুয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্মিণা॥ ১০-৪৫-৩৯

ভগবান তাঁকে বললেন—সমুদ্র! তুমি এখান থেকে তোমার বিশাল তরঙ্গের দ্বারা যে বালকটিকে গ্রাস করেছিলে, সে আমাদের গুরুপুত্র। তুমি অবিলম্বে তাকে ফিরিয়ে এনে দাও। ১০-৪৫-৩৯

#### সমুদ্র উবাচ

নৈবাহার্যমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোহসুরঃ॥ ১০-৪৫-৪০
আন্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছুত্বা সত্তরং প্রভুঃ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেহর্ভকম্॥ ১০-৪৫-৪১

সমুদ্র বললেন—দেবাধিদেব শ্রীকৃষণ! আমি সেই বালককে হরণ করিনি। আমার জলের মধ্যে পঞ্চজন নামে এক মহাদৈত্য শঙ্খের রূপ ধারণ করে বাস করছে। সেই অসুরই অতি অবশ্য সেই ব্রাহ্মণ বালককে অপহরণ করেছে। সমুদ্রের কথা শুনে মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্র জলে প্রবেশ করে সেই অসুরকে হত্যা করলেন, কিন্তু তার উদরে সেই বালককে দেখতে পেলেন না। ১০-৪৫-৪০-৪১

> তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ। ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্॥ ১০-৪৫-৪২

গত্বা জনার্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্নৌ সহলায়ুধঃ।
শঙ্খনির্দ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ॥ ১০-৪৫-৪৩
তয়োঃ সপর্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্।
উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্।
লীলামনুষ্য হে বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্॥ ১০-৪৫-৪৪

তখন সেই মৃত অসুরের শরীর থেকে উৎপন্ন শঙ্খ নিয়ে তিনি রথে ফিরে এলেন। সেখান থেকে তিনি বলরামসহ যমরাজের অতীব প্রিয় সংযমনীনামক পুরীতে গিয়ে তাঁর শাঁখ বাজালেন। নিখিল প্রাণিকুলের সংযমন অর্থাৎ শাসন-কর্তা যমরাজ সেই শঙ্খধ্বনি শুনে এসে তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং বিশেষ সমারোহের সঙ্গে ভক্তিভরে তাঁদের পূজা করলেন। তারপর বিনয়াবনত হয়ে সর্বভূতাশয়স্থিত সিচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—লীলামনুষ্য হে ভগবান বিষ্ণু! বলুন, আমি আপনাদের কোন্ কাজ সম্পাদন করব? ১০-৪৫-৪২-৪৩-৪৪

#### শ্রীভগবানুবাচ

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনম্। আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ॥ ১০-৪৫-৪৫

শ্রীভগবান বললেন–মহারাজ যম! নিজ কর্মবন্ধন অনুসারে আমার গুরুপুত্র তোমার এই পুরীতে আনীত হয়েছে। আমার আজ্ঞা স্বীকার করে তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ১০-৪৫-৪৫

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ। দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীম্বেতি তমূচতুঃ॥ ১০-৪৫-৪৬

যমরাজও 'তাই হোক' বলে সেই গুরুপুত্রকে তাঁদের কাছে নিয়ে এলেন এবং সেই যদুকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাকে গুরুর কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং আপনি আরও যা আপনার ইচ্ছা, তা-ই আমাদের কাছে দক্ষিণাস্বরূপ নির্দ্ধিধায় চেয়ে নিন –এইরূপ আবেদন করলেন তাঁর কাছে। ১০-৪৫-৪৬

#### গুরুরুবাচ

সম্যক্ সংপাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিদ্ধয়ঃ। কো নু যুস্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে॥ ১০-৪৫-৪৭

গুরু বললেন–বৎস! তোমরা সুচারুরূপে সম্পূর্ণ গুরুদক্ষিণাই প্রদান করেছ। তোমাদের মতো শিষ্যের যিনি গুরু, তাঁর কোনো কামনা অপূর্ণ থাকতে পারে? ১০-৪৫-৪৭

> গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্তির্বামস্ত পাবনী। ছন্দাংস্যযাতয়ামানি ভবন্তিহ পরত্র চ॥ ১০-৪৫-৪৮

বীরদ্বয়! তোমরা এবার নিজেদের গৃহে গমন করো। সর্বলোকপবিত্রকারী অমল কীর্তি লাভ করো তোমরা। বেদসমূহ-সহ তোমাদের অধীত সকল বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের স্মৃতিতে নিত্য-নবীনরূপে উদ্ভাসিত থাক, কখনো যেন তা স্লান না হয়। ১০-৪৫-৪৮

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা।

আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জন্যনিনদেন বৈ॥ ১০-৪৫-৪৯

বৎস পরীক্ষিৎ! এইভাবে গুরুর আজ্ঞা লাভ করে তাঁরা দুই ভাই বায়ুর সমান বেগসম্পন্ন এবং মেঘের মতো গম্ভীর শব্দকারী রথে আরোহণ করে নিজেদের পুরী অর্থাৎ মথুরাতে ফিরে এলেন। ১০-৪৫-৪৯

#### সমনন্দন্ প্ৰজাঃ সৰ্বা দৃষ্ট্বা রামজনাৰ্দনৌ। অপশ্যন্ত্যো বহুহানি নষ্টলব্ধধনা ইব॥ ১০-৪৫-৫০

মথুরার প্রজাগণ বহুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে না দেখে অত্যন্ত কাতর হয়েছিল। এখন তাঁদের ফিরে আসতে দেখে হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পেলে যেমন হয়, সেইরকম আনন্দে মগ্ন হল। ১০-৪৫-৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে গুরুপুত্রানয়নং নাম পঞ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

### উদ্ধবের ব্রজযাত্রা

# শ্রীশুক উবাচ বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ ১০-৪৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য এবং পরম বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর মহিমা অবধারণের পক্ষে একথাই যথেষ্ট যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বন্ধু এবং মন্ত্রী ছিলেন। ১০-৪৬-১

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কুচিৎ।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ॥ ১০-৪৬-২

শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান একদিন তাঁর সেই প্রিয়তম ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী উদ্ধবের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন। ১০-৪৬-২

গচ্ছোদ্ধব ব্ৰজং সৌম্য পিত্ৰোনৌ প্ৰীতিমাবহ।

গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥ ১০-৪৬-৩

সৌম্য উদ্ধব! তুমি ব্রজে যাও। সেখানে আমাদের পিতা-মাতা নন্দমহারাজ এবং যশোদা মহারানি আছেন, তাঁদের আনন্দবিধান করো। আর সেখানকার গোপীরা আমার বিরহে চরম মনঃকষ্ট ভোগ করছে, আমার সংবাদ শুনিয়ে তাদের সেই বেদনা থেকে মুক্ত করো। ১০-৪৬-৩

তা মন্মনস্কা মৎ প্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।

মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।

যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥ ১০-৪৬-৪

সেই ব্রজাঙ্গনাদের মন নিত্য-নিরন্তর আমাতেই লগ্ন থাকে। আমিই তাদের প্রাণ, তাদের জীবন, তাদের সর্বস্ব। আমার জন্যই তারা নিজেদের পতি-পুত্র প্রভৃতি দৈহিক-সাংসারিক যাবতীয় সুখের বা আন্তরিকতার সম্পর্ক –সবই ত্যাগ করেছে। তারা নিজেদের মন, বুদ্ধির দ্বারা আমাকেই গ্রহণ করেছে প্রিয়রূপে, প্রিয়তমরূপে অথবা তারও বেশি, নিজেদের আত্মা-রূপে। আমার একটি ব্রত আছে যে, যারা আমার জন্য লৌকিক এবং পারলৌকিক ধর্ম ত্যাগ করে, আমি নিজে তাদের ভরণপোষণ, তাদের সুখী করবার জন্য সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করে থাকি। ১০-৪৬-৪

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।

স্মরন্ড্যো২ঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহুলাঃ॥ ১০-৪৬-৫

প্রিয় উদ্ধব! সেই গোপললনাদের পরম প্রিয়তম আমি এখন তাদের ছেড়ে দূরে এই মথুরাপুরীতে চলে আসায় তারা আমার কথা স্মরণ করে মোহিত হচ্ছে, বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। আমার বিরহে বিহুল হয়ে রয়েছে তারা, সে ব্যথা-সাগরের কোনো কূল নেই, সে নিত্য-উৎকণ্ঠার, নিত্য জাগরণের নেই কোনো শেষ। ১০-৪৬-৫

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।

প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ১০-৪৬-৬

তাদের সব কিছু জুড়ে আমিই আছি, তাদের সমগ্র চেতনা আমাতেই লীন হয়ে আছে। তারা আমারই, উদ্ধব! আমিই তাদের আত্মা। আমি ব্রজ ছেড়ে আসার সময় 'ফিরে আসব আমি'–এই যে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম তাদের, তারই ভরসায় তারা কোনোমতে প্রাণটুকু ধরে রেখেছে অতিকষ্টে। ১০-৪৬-৬

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ।

আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১০-৪৬-৭

শ্রীশুকদেব বললেন–মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বললে উদ্ধব অত্যন্ত আদরের সঙ্গে নিজ প্রভুর বার্তা নিয়ে রথে আরোহণ করে নন্দগোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ১০-৪৬-৭

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।

ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ॥ ১০-৪৬-৮

শ্রীমান উদ্ধব যখন নন্দমহারাজের ব্রজে পৌঁছলেন তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। গবাদিপশুরা তখন ঘরে ফিরছে, তাদের খুরে খুরে এত ধুলো উড়ছে যে, তাতে উদ্ধবের রথ ঢাকা পড়ে গেল। ১০-৪৬-৮

বাসিতার্থেহভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুশ্নিভির্বৈষঃ।

ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারেঃ স্ববৎসকান্॥ ১০-৪৬-৯

সেই গোধূলি বেলায় বহু পশুর যুগপৎ কোলাহলে শব্দ-মুখর ব্রজভূমির রূপটি ধীরে ধীরে উদ্ধবের কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। কোথাও ব্যস্তী গাভীর জন্য পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত ব্যদের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, কোথাওবা নবপ্রসূতা গাভীরা বিশাল দুগ্ধভার বহন করেও ছুটে যাচ্ছিল নিজেদের বৎসদের ডাকতে ডাকতে। ১০-৪৬-৯

ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ।

গোদোহশব্দাভিরবং বেণুনাং নিঃস্বনেন চ॥ ১০-৪৬-১০

সাদা রঙের গোবৎসরা এদিক-সেদিক লাফালাফি ছুটোছুটি করছিল। গোদোহন এবং তার আনুষঙ্গিক নানান শব্দ চারদিকে শোনা যাচ্ছিল। বাঁশির ধ্বনিও ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে। ১০-৪৬-১০

গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ।

স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্॥ ১০-৪৬-১১

সুন্দরভাবে অলংকৃত গোপীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় চরিতকথা গান করছিলেন। তাঁদের এবং গোপগণের দ্বারা ব্রজভূমি সুশোভিত হয়েছিল। ১০-৪৬-১১

অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চনাম্বিতঃ।

ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্॥ ১০-৪৬-১২

গোপেদের ঘরে ঘরে অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজা-অর্চনা হয়েছিল বা হচ্ছিল, ফলে ধূপের সুগন্ধে আমোদিত, দীপমালায় আলোকিত এবং মাল্যাদিতে মণ্ডিত হয়ে সমগ্র ব্রজভূমিই মনোহর শ্রী ধারণ করেছিল। ১০-৪৬-১২

সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।

হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদাষ্টেশ্চ মণ্ডিতম্॥ ১০-৪৬-১৩

চারদিকের বদভূমি ছিল ফুলে-ফুলে ঢাকা, পাখির গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে কলমুখরিত, আবার প্রফুল্ল পদ্মে আকীর্ণ জলাশয়গুলিও ছিল হংসকারণ্ডবাদি জলচর পাখিদের স্বচ্ছন্দ বিহরণভূমি; সব মিলিয়ে বৃন্দাবনের এক আনন্দময় ছবি প্রতিভাত হল উদ্ধবের চোখে। ১০-৪৬-১৩

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।

নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়া২২র্চয়ৎ॥ ১০-৪৬-১৪

গোপকুলাধিপতি নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব ব্রজে আসায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করে এমনভাবে সাদর সংবর্ধনা জানালেন যেন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ১০-৪৬-১৪

ভোজিতং প্রমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্।

গতশ্রমং পর্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১০-৪৬-১৫

যথাসময়ে তাঁকে উত্তম অন্ন ভোজন করানো হল এবং তিনি সুখে পালঙ্কে উপবিষ্ট হলে সেবকদের দ্বারা তাঁর পদ-সংবাহন, বীজন প্রভৃতি নানাভাবে পথশ্রম দূর করা হল। তখন নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৪৬-১৫

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।

আন্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্ক্তা মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ॥ ১০-৪৬-১৬

মহাভাগ্যবান উদ্ধব! আমার সখা শূরসেনপুত্র বসুদেব তো এখন কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর সঙ্গেই আছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি কুশলেই আছেন তো? ১০-৪৬-১৬

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।

সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা॥ ১০-৪৬-১৭

সৌভাগ্যবশত মহাপাপী কংস নিজের পাপের ফলেই অনুগামীদের সঙ্গে নিজেও নিহত হয়েছে। সে সর্বদাই সাধুব্যক্তিদের তথা ধর্মশীল যদুবংশীয়দের দ্বেষ করত, তাঁদের ক্ষতি ও নিগ্রহ করতে চেষ্টা করত। ১০-৪৬-১৭

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।

গোপান্ ব্রজং চাতাুনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥ ১০-৪৬-১৮

আচ্ছা, উদ্ধব! কৃষ্ণ কি কখনো আমাদের শ্মরণ করে? এই যে তার মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তার প্রিয় সখারা, গোপেরা সবাই, আর এই ব্রজভূমি–যার প্রভু তথা সর্বস্ব সে নিজেই, এই গবাদি পশুরা, এই বৃন্দাবন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন এদের সবাইকে মনে রেখেছে সে। ১০-৪৬-১৮

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্। তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্॥ ১০-৪৬-১৯ আর উদ্ধব, আমাদের গোবিন্দ কি একবারের জন্যও আসবে এখানে তার আপনজনেদের দেখতে? আমরা কি একবার দেখতে পাব তার সেই মুখখানি, সুগঠিত নাসিকা কেমন শোভা ধরেছে সে মুখে, মিষ্টি-হাসিমাখা চোখের দৃষ্টিতে লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে! সে কি চিরকালের মতো চলে গেল আমাদের দেখার বাইরে? ১০-৪৬-১৯

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।

দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা॥ ১০-৪৬-২০

কী বলব উদ্ধব, সে কি সামান্য মানুষ, তার সব কিছুই তো ছিল অতিমানবসুলভ, মহাত্মাজনোচিত! কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে সে, যার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না, সেখানেও আমরা বেঁচে গেছি শুধু সে ছিল বলে। দাবাগ্নি, ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি, বৃষরূপী অসুর, সর্পরূপধারী অসুর এদের সবার থেকে সেই রক্ষা করেছে আমাদের! ১০-৪৬-২০

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।

হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১০-৪৬-২১

তার সেইসব বীরত্বপূর্ণ অদ্ভূত কাজ, তার চোখের কোনে চাওয়ার সেই ভঙ্গী, তার হাসি, তার কথা, এইসব যখনই মনে পড়ে, উদ্ধব, সব ভুল হয়ে যায় আমাদের, কোনো কাজ করার ক্ষমতাই যেন থাকে না। ১০-৪৬-২১

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।

আক্রীড়ানীক্ষমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম॥ ১০-৪৬-২২

আমরা যখন দেখি এই সেই নদী, যেখানে সে জলক্রীড়া করত, এই সেই গিরি, যার বুকে সে বিচরণ করেছে সানন্দে, এই সেই বনভূমি, যেখানে বাঁশরিতে সুর তুলে দিনের পর দিন গোধন চারণে যেত সে, এই সেই সব স্থান যেখানে সখাদের সঙ্গে কত বিচিত্র ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হত সে, আর মনে হতে থাকে এই সব জায়গাতেই, প্রকৃতপক্ষে, এই সমগ্র ব্রজভূমির বুকেই আঁকা আছে আমাদের সেই মুকুন্দের পদচিহ্ন – তখন আমরা নিজেরা আর নিজেতে থাকি না, আমাদের মন কৃষ্ণময় হয়ে যায়। ১০-৪৬-২২

মন্যে কৃষ্ণং চ রামং চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।

সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা॥ ১০-৪৬-২৩

আর একথাও তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দেবতাদের কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ দুজন দেবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। স্বয়ং ভগবান গর্গাচার্য আমাকে এইরকম ইঙ্গিত দিয়েই কথা বলেছিলেন। ১০-৪৬-২৩

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।

অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ॥ ১০-৪৬-২৪

সিংহ যেমন অনায়াসেই পশুদের সংহার করে, সেইরকম কৃষ্ণ-বলরাম দশ হাজার হাতির মতো বলশালী কংস, তার দুর্জয় দুই মল্ল চাণূর-মুষ্টিক আর গজরাজ কুবলয়াপীড়কে হেলায় বধ করেছে। ১০-৪৬-২৪

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।

বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্॥ ১০-৪৬-২৫

তিন তালগাছের সমান লম্বা, অত্যন্ত দৃঢ় ধনুটিও তো কৃষ্ণ গজরাজ যেমন সহজেই কোনো লাঠি ভেঙে ফেলে সেইভাবে অবলীলায় ভেঙে ফেলেছে, আর তাছাড়া সে এক হাতে এক সপ্তাহ অবিচ্ছেদে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করেছিল। ১০-৪৬-২৫

প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্তো বকাদয়ঃ।

দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া॥ ১০-৪৬-২৬

এরা দুজন এরকম অনেক অদ্ভূত কাজই করেছে এখানে। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত, বক ইত্যাদি বহু মহাদৈত্য, যারা প্রত্যেকেই দেবতা এবং অসুরদের জয় করে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছিল, তাদেরকে এরা বলতে গেলে খেলাচ্ছলেই যমালয়ে পাঠিয়েছে। ১০-৪৬-২৬

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ। অত্যুৎকণ্ঠোহভবৎতৃষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহুলঃ॥ ১০-৪৬-২৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! গোপকুলাধিপতি নন্দের চিত্ত তো পূর্ব হতেই কৃষ্ণের অনুরাগে রঞ্জিত ছিল, এখন এইভাবে কৃষ্ণের লীলাসমূহ এক এক করে স্মরণ করতে করতে প্রেমের আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি, পুত্র-বিরহের তীব্র উৎকণ্ঠায়, বাক্রোধ হয়ে গেল তাঁর, আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না তিনি। ১০-৪৬-২৭

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।

শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ ১০-৪৬-২৮

মাতা যশোদাও নিকটে বসে নন্দের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা শুনছিলেন আর চোখের জলে ভাসছিলেন, স্নেহরস তাঁর স্তন-ক্ষীরধারারূপে স্বতই ক্ষরিত হচ্ছিল। ১০-৪৬-২৮

তয়োরিখং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।

বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ ১০-৪৬-২৯

পরীক্ষিং! অপরদিকে উদ্ধব ভাসছিলেন আনন্দে। চোখের সামনে তিনি দেখছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের অপরূপ দৃষ্টান্ত, নন্দ-যশোদার বাৎসল্য প্রেমরস পরিপূর্ণ হৎপদ্মের দলগুলি এক এক করে উন্মোচিত হচ্ছিল তাঁর সম্মুখে, তার সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, সৌগন্ধে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন ভক্তসঙ্গ লাভে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে আনন্দোদ্বেলহৃদয়ে উদ্ধব তখন নন্দরাজকে বলতে লাগলেন। ১০-৪৬-২৯

#### উদ্ধব উবাচ

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।

নারায়ণেহখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী॥ ১০-৪৬-৩০

উদ্ধব বললেন—সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী হে মহারাজ নন্দ! জগতের সমস্ত দেহধারীর মধ্যে আপনারা দুজন নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ভাগ্যবান, পরম প্রশংসনীয়, কারণ অথিলগুরু ভগবান নারায়ণের প্রতি এইরকম বুদ্ধি আপনারা পোষণ করছেন। ১০-৪৬-৩০

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।

অশ্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ ১০-৪৬-৩১

বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরাণপুরুষ; সমগ্র সংসারের উপাদানকারক এবং নিমিত্তকারণ তাঁরাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি 'পুরুষ' হন তো শ্রীবলরাম হলেন 'প্রধান' বা প্রকৃতি। এঁরা দুজনই সর্বশরীরে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে সপ্রাণ করেন এবং তাদের মধ্যেই তাদের থেকে অত্যন্ত বিলক্ষণ যে জ্ঞানস্বরূপ জীব থাকেন, তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ১০-৪৬-৩১

যস্মিন্জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্।

নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োহর্কবর্ণঃ॥ ১০-৪৬-৩২

প্রাণবিয়োগসময়ে মানুষ নিজের বিশুদ্ধ মনকে ক্ষণেকের জন্যও এঁদের মধ্যে সমাবিষ্ট করতে পারলে সর্বপ্রকার কর্মবাসনা নিঃশেষে বিলুপ্ত করে তৎক্ষণাৎ আদিত্যবর্ণ এবং ব্রহ্মময় হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১০-৪৬-৩২

#### তস্মিন্ ভবন্তাখিলাত্মহেতৌ নারায়ণো কারণমর্ত্যমূর্তো। ভাবং বিধক্তাং নিতরাং মহাত্মন কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম॥ ১০-৪৬-৩৩

সেই নিখিল বিশ্বের আত্মা এবং পরমকারণস্বরূপ ভগবানই সাধু-ভক্তদের রক্ষা এবং অভিলাষপূরণ তথা পৃথিবীর ভার হরণের জন্য মনুষ্যসদৃশ শরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়েছেন। সেই মহাত্মা নারায়ণের প্রতিই আপনাদের এমন সুদৃঢ় ভাববন্ধন, এমন অনন্যসাধারণী বাৎসল্য রতি! সুতরাং আপনাদের দুজনের আর কোন্ শুভকর্ম করতে বাকি আছে? ১০-৪৬-৩৩

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।

প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাতৃতাং পতিঃ॥ ১০-৪৬-৩৪

ভক্তবৎসল যদুকুলপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনতিকাল বিলম্বেই ব্রজে আসবেন। আপনারা দুজন তাঁর পিতা-মাতা! আপনারা যাতে আনন্দ পান, তা তো তিনি করবেনই! ১০-৪৬-৩৪

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাতৃতাম্।

যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥ ১০-৪৬-৩৫

মথুরায় রঙ্গভূমির মধ্যে সমস্ত সাতৃতবংশীয়দের বিরোধী মহাশক্র কংসকে হত্যা করে আপনাদের কাছে এসে তিনি যে কথা বলেছিলেন , তা তিনি অবশ্যই সত্য করবেন। ১০-৪৬-৩৫

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রহ্ম্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।

অন্তর্হদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥ ১০-৪৬-৩৬

নন্দমহারাজ! মা যশোদা! আপনারা দুজন পরম ভাগ্যবান! কোনো দুঃখ করবেন না, কষ্ট পাবেন না মনে মনে। আপনারা অতি শীঘ্রই কৃষ্ণকে নিজেদের কাছে দেখতে পাবেন। তিনি যে রয়েছেন সর্বভূতের অন্তরে; কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি থাকেন গুপ্তভাবে, তেমনই তিনিও সদা-সর্বদাই সকলের হৃদয়াসনে আসীন রয়েছেন। ১০-৪৬-৩৬

ন হ্যস্যান্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্তমানিনঃ।

নোত্তমো নাধমো নাপি সমানস্যাসমোহপি বা॥ ১০-৪৬-৩৭

তাঁর কোনো অভিমান না থাকার কারণে তাঁর কেউ প্রিয়ও নেই, অপ্রিয়ও নেই। তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁর দৃষ্টিতে কেউ উত্তমও নেই, অধমও নেই, এমনকি যে তাঁর প্রতি বিষমভাবাপন্ন সেই তাঁর পক্ষে বিষম নয়। ১০-৪৬-৩৭

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।

নাত্মীয়ো ন পর\*চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥ ১০-৪৬-৩৮

তাঁর মাতাও নেই, পিতাও নেই, পত্নীও নেই, পুত্রাদিও নেই। তাঁর আত্মীয়ও কেউ নেই, পরও নেই। তাঁর দেহ নেই, জন্মও নেই। ১০-৪৬-৩৮

ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।

ক্রীড়ার্থঃ সোহপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ ১০-৪৬-৩৯

তাঁর কোনো কর্ম নেই, তথাপি তিনি লীলার নিমিত্ত এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ইহলোকে উত্তম, অধম এবং মিশ্র যোনিতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ১০-৪৬-৩৯

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্। ক্রীড়ন্নতীতোহত্র গুণৈঃ সৃজত্যবতি হস্ত্যজঃ॥ ১০-৪৬-৪০ ভগবান জন্মরহিত। তাঁর মধ্যে প্রাকৃত, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণের কোনোটিই নেই। এইরূপ গুণাতীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্রীড়াচ্ছলে এই তিন গুণকে স্বীকার করে এদের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করে থাকেন। ১০-৪৬-৪০

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।

চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা কর্তেবাহংধিয়া স্মৃতঃ॥ ১০-৪৬-৪১

কোনো ব্যক্তি তীব্রবেগে চক্রাকারে ঘুরতে থাকলে তার দৃষ্টিতে যেমন সমগ্র পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান বলে প্রতীত হয়, সেইরকম চিত্তই প্রকৃত কর্তা হলেও তাতে অহংবুদ্ধি বা আত্মাধ্যাসের ফলে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। ১০-৪৬-৪১

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।

সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ১০-৪৬-৪২

এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল আপনাদের দুজনেরই পুত্র নন, কিন্তু তিনি সকলেরই আত্মা, পুত্র, পিতা, মাতা এবং নিয়ন্তা প্রভূ। ১০-৪৬-৪২

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ ভবিষ্যৎ স্থাস্লু চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ।

বিনাচ্যুতাদ্ বস্তু তরাং ন বাচ্যং স এব সর্বং প্রমার্থভূতঃ॥ ১০-৪৬-৪৩

দেখা বা শোনা, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, স্থাবর অথবা জঙ্গম, বিশাল অথবা ক্ষুদ্র—এমন কোনো বস্তুর নামই করা যাবে না কোনোমতে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে আলাদা, পৃথক সত্তাযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব, তিনিই প্রমার্থসত্য। ১০-৪৬-৪৩

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।

গোপ্যঃ সমুখায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্॥ ১০-৪৬-৪৪

মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী উদ্ধব এবং মহারাজ নন্দের এইরকম কথোপকথন করতে করতেই সেই রাত কেটে গেল। শেষরাতে গোপীরা শয্যা ছেড়ে উঠে দীপ জাললেন, মার্জনাদি করে গৃহদ্বারে বাস্তুদেবতার পূজা করলেন এবং দধিমন্থন করতে লাগলেন। ১০-৪৬-৪৪

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজূ রজ্জূর্বিকর্ষডুজকঙ্কণস্রজঃ।

চলগ্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুষ্কুমাননাঃ॥ ১০-৪৬-৪৫

তাঁদের হাতের কঙ্কণগুলি মন্থন রজ্জু আকর্ষণের সময় দৃষ্টিনন্দনভাবে শোভা পাচ্ছিল, তাঁদের নিতম্ব ও বক্ষোদেশ এবং হারগুলি আন্দোলিত হচ্ছিল, চঞ্চল কর্ণাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি তাঁদের কপোলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল এবং তার ফলে অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে শোভিত মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীধারণ করেছিল। তাঁদের অলংকারসমূহের মণিগুলি দীপালোকে ঝলমল করছিল। সব মিলিয়ে শেষরাত্রির সেই ঈষৎ অন্ধকারে তাঁরা নিজেদের চারিদিকে উজ্জ্বল সৌন্দর্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে দধিমন্থন কাজে ব্যাপৃতা ছিলেন। ১০-৪৬-৪৫

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পুশদ্ ধ্বনিঃ।

দধ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ১০-৪৬-৪৬

এইভাবে দধিমন্থনের সময় সেই ব্রজাঙ্গনারা কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন। সেই গীতধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে উর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছিল, স্পর্শ করছিল উষার আকাশ, দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে দূর করে দিচ্ছিল সর্ব অমঙ্গল। ১০-৪৬-৪৬

ভগবত্যুদিতে সূর্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ।

দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌন্তং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্॥ ১০-৪৬-৪৭

এরপর ভগবান সূর্যদেব উদিত হলে ব্রজরমণীরা মহারাজ নন্দের ভবনদ্বারে একটি স্বর্ণনির্মিত রথ দেখে পরস্পরকে বলতে লাগলেন –এই রথখানি কার? ১০-৪৬-৪৭

## অক্রুর আগতঃ কিং বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ। যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ১০-৪৬-৪৮

কোনো গোপী বললেন–কংসের প্রয়োজন-সাধনকারী সেই অক্রেই আবার এল না কি, যে আমাদের প্রিয়তম কমললোচন শ্যামসুন্দরকে মথুরায় নিয়ে গেছিল? ১০-৪৬-৪৮

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্। ইতি স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোহগাৎ কৃতাহ্নিকঃ॥ ১০-৪৬-৪৯

অপর এক গোপী বললেন—এইবার বুঝি আমাদের নিয়ে গিয়ে তার মৃত প্রভুর পিণ্ড দেবে, আর এইভাবে প্রভুর ঋণশোধ করবে? এছাড়া তার আসার তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না। ব্রজবাসিনীরা নিজেদের মধ্যে এইরকম বলাবলি করছেন, এমন সময়ে উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন নিত্যকর্ম সমাপন করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ১০-৪৬-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে নন্দশোকাপনয়নং নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

## উদ্ধব ও গোপীগণের কথোপকথন এবং ভ্রমরগীত

#### শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্। পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্মুখারবিন্দং মণিমৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ১০-৪৭-১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবের আকৃতি তথা বসনভূষণে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। গোপীরা তাই অবাক হয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন—উদ্ধবের বাহুযুগল আজানুলম্বিত, নয়ন নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের দলের মতো কোমল ও বিশাল, অঙ্গে পীত-বসন, গলায় পদ্মের মালা, কর্ণে মণিমণ্ডিত কুণ্ডল, সুপ্রসন্ম মুখপদ্ম যেন দীপ্তি বিস্তার করছে। ১০-৪৭-১

শুচিস্মিতাঃ কোহয়মপীচ্যদর্শনঃ কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।

ইতি স্ম সর্বাঃ পরিবক্রকংৎসুকাস্তমুত্তমঃশ্লোকপদামুজাশ্রয়ম্॥ ১০-৪৭-২

শুচিস্মিতা সেই গোপনারীরা তখন আলোচনা করতে লাগলেন—এই অনিন্দিত কান্তি পুরুষটি কে? কোথা থেকেই বা এসেছেন ইনি? কার দূত হতে পারেন? এঁর বেশ-ভূষা সবই তো দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতন। গোপীরা সকলেই তাঁর পরিচয় জানার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা ধীরে ধীরে এসে সেই উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলাশ্রিত উদ্ধবের চারপাশে সমবেত হলেন। ১০-৪৭-২

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ।

রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ। ১০-৪৭-৩

তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে তিনি উদ্ধব ভগবান রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে এসেছেন, তখন বিনয়াবনত হয়ে সলজ্জ হাসি ও দৃষ্টি এবং মধুর বচনে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে বলতে লাগলেন। ১০-৪৭-৩

#### জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্। ভর্ত্তেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ১০-৪৭-৪

ভদ্র! আমরা জানি যে আপনি যদুপতির পার্ষদ এবং তাঁর বার্তা নিয়েই এখানে এসেছেন। আপনার প্রভু নিজের পিতামাতার প্রীতিসম্পাদনের ইচ্ছায় আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ১০-৪৭-৪

> অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে। স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ॥ ১০-৪৭-৫

তা না হলে আমরা তো এই নন্দগ্রামে—এই গোরুদের থাকার জায়গায়—তাঁর মনে রাখার মতো আর কিছু আছে বলে দেখছি না। একমাত্র মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধন ত্যাগ করাই মুনি-ঋষিদের পক্ষেও বেশ কঠিন। ১০-৪৭-৫

অন্যেম্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।

পুস্তিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ॥ ১০-৪৭-৬

অন্যান্যদের সঙ্গে যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়, তা কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনের জন্য, প্রয়োজন মিটলেই সেই বন্ধুত্বের ভাণও ঘুচে যায়। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের অথবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের গড়ে তোলা প্রেম-সম্পর্ক এ বিষয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত। ১০-৪৭-৬

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ।

অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্॥ ১০-৪৭-৭

এইরকম স্বার্থসম্পাদন পর্যন্ত স্থায়ী সম্পর্কের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, গণিকারা নিঃস্ব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, অক্ষম রাজাকেও প্রজারা সহ্য করে না। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে শিষ্যেরা আচার্যের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না, তাঁর সেবা করা তো দূরের কথা। দক্ষিণা পেয়ে গেলে পুরোহিতেরাও যজমানকে ছেড়ে অন্যদিকে চলতে শুরু করে। ১০-৪৭-৭

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্তা চাতিথয়ো গৃহম্।

দগ্ধং মৃগান্তথারণ্যং জারা ভুক্তা রতাং স্ত্রিয়ম্॥ ১০-৪৭-৮

গাছে যখন আর ফল থাকে না, তখন পাখিরা নির্দ্বিধায় তা থেকে উড়ে চলে যায়। ভোজন হয়ে গেলে অতিথিরাও আর গৃহস্বামীর কথা ভাবে না। বন দাবানলে পুড়ে গেলে পশুরা সে বন ছেড়ে পালিয়ে যায়। উপপতি পুরুষও নিজের কামনা পূরণ করে নেওয়ার পর উপভুক্তা রমণীটির মনে তার জন্য যতই অনুরাগ থাকুক না কেন, তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ১০-৪৭-৮

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে ব্ৰজং যাতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ॥ ১০-৪৭-৯
গায়ন্ত্যঃ প্ৰিয়কৰ্মাণি ৰুদত্যক্ষ গতহ্ৰিয়ঃ।

তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ॥ ১০-৪৭-১০

পরীক্ষিৎ! গোপীরা কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণেই লীন হয়ে থাকতেন। সেই গোবিন্দের দূতরূপে উদ্ধব ব্রজে আসায় তাঁর কাছে এইভাবে নিজেদের হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করতে করতে তাঁরা ক্রমেই লোকব্যবহারের রীতি-নীতি বিসর্জন দিচ্ছিলেন, ভুলে যাচ্ছিলেন কোন কথা, কার কাছে, কীভাবে বলা উচিত অথবা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে কৈশোর অবধি যেসব শ্মরণীয় আচরণ করেছিলেন, তাঁদের পরম প্রিয় সেইসব ঘটনাবলি মনে করে তাঁর গান করতে লাগলেন। স্ত্রীজনসুলভ মর্যাদা রক্ষা করাও আর সম্ভব হল না তাঁদের পক্ষে, চলে গেল লজ্জাবোধ, উদ্ধবের সামনেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁরা। ১০-৪৭-৯-১০

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্। প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ॥ ১০-৪৭-১১ তাঁদের মধ্যে কোনো একজন গোপী, শ্রীকৃষ্ণের মিলনের কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময়ে তিনি একটি ভ্রমরকে তাঁর সমীপে গুঞ্জন করতে দেখে, তাঁর মানভঞ্জনের জন্য প্রিয়তমের প্রেরিত দূতরূপে তাকে কল্পনা করে এইরকম বলতে লাগলেন। ১০-৪৭-১১

#### গোপ্যবাচ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালাকুষ্কুমশাশ্রভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দৃতস্ত্বমীদৃক্॥ ১০-৪৭-১২

গোপী বললেন–ওহে মধুকর! ওহে কপটের বন্ধু! তুমিও অতি কপট, আমার পা ছুঁয়ো না তুমি। মিথ্যা প্রণাম করে আমার কাছে অনুনয়-বিনয় কোরো না। আমি দেখতেই পাচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণের গলার যে বনমালা আমাদের সপত্নীগণের বক্ষে মর্দিত হয়েছে তারই কুদ্ধুম তোমার শাশ্রুতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তুমি নিজেও তো কোনো কুসুমের প্রতিই প্রেমে একনিষ্ঠ নও, এ-ফুল থেকে সে-ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানোই তোমার স্বভাব। তোমার প্রভুটি যেমন, তুমিও তেমনি! মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ মথুরার মানিনী নায়িকাদের প্রসন্ন করুন, তাদের সেই কুদ্ধুমরূপ কৃপাপ্রসাদ–যা যদুবংশীয়দের সভাতেও উপহাসের বিষয় হবে–তিনি নিজেই বরং বহন করুন। তোমার মাধ্যমে তা এখানে পাঠানোর কী প্রয়োজন? ১০-৪৭-১২

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেহস্মান্ ভবাদৃক্।

পরিচরতি কথং তৎ পাদপদাং তু পদাা হ্যপি বত হৃতচেতা উত্তমশ্লোকজলৈপঃ॥ ১০-৪৭-১৩ তুমি যেমন কালো, তিনিও তো তেমনই। তুমিও পুষ্পমধু পান করেই উড়ে যাও, প্রমাণ হয়ে গেছে, তিনিও তাই করেন। তিনি আমাদের কেবল একবার—হাঁ, তা-ই তো মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র একবারই নিজের সেই মোহিনী, পরম মাদক অধর-সুধা পান করিয়ে তার পরই এই সরল গ্রাম্য গোপনারী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এখান থেকে। ভেবে পাই না, কোমলহৃদয়া কল্যাণময়ী দেবী লক্ষ্মী কী করে তাঁর চরণক্মল সেবা করেন! নিশ্চয়ই তিনি সেই নওলকিশোর চিকন কালোর চটুল চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে থাকবেন। হৃদয়-হরণে পটু সেই চিত্তচোর তাঁর চিত্তটিও চুরি করেছেন! ১০-৪৭-১৩

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি তুং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।

বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ॥ ১০-৪৭-১৪ ওহে ভ্রমর! আমরা বনবাসিনী। আমাদের বাড়ি-ঘর বলতে তেমন কিছুই নেই। তুমি আমাদের কাছে সেই যদুপতির এত গুণগান করছ কেন? আমাদের মন-গলানোর জন্যই তো? কিন্তু শোনো, তিনি আমাদের কাছে নতুন কেউ নন, আমাদের ভালোরকম চেনা-জানা, যথেষ্ট পুরানো পরিচিত ব্যক্তিই। তোমার এই চাটুকারিতা আমাদের কাছে তাই চলবে না। এখান থেকে যাও তুমি, বিজয় যাঁর নিত্যসঙ্গী সেই শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরবাসিনী সখীদের কাছে গিয়ে তাঁর গুণগান করো। তারা সব নতুন প্রেয়সী, তাঁর কীর্তিকলাপের কথাও বিশেষ জানে না; তাঁদের হৃদয়-জ্বালা, বুকের ব্যথা তিনি দূর করে দিয়েছেন নিজে, কাজেই তোমার এই নিজ প্রভুর তোষামোদী কথাবার্তা তাদের কানে মধুবর্ষণ করবে নিশ্চয়ই, খুশি হয়ে, তুমি যা চাইবে তারা তা-ই দিয়ে দেবে। ১০-৪৭-১৪

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদুরাপাঃ কপটরুচিরহাসন্দ্রবিজ্ম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যত্তমশ্লোকশব্দঃ॥ ১০-৪৭-১৫

ভ্রমর! কেন মিথ্যে আমায় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছ এই কথা বলে যে, তিনি আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন? তাঁর ছলা-কলা-ভরা মিষ্টি হাসি আর জ্রর ইশারায় কোন্ নারী না বশীভূত হয়? স্বর্গে, মর্ত্যে বা পাতালে —এমন কোন্ নারী আছে যে তাঁর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য? আর সকলের কথা থাক, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই তো তাঁর চরণধূলির সেবা করেন! তাহলে আমরা কে তাঁর কাছে? কোনো গণনাতেই আসি না আমরা। তবুও, ভ্রমর! তবুও একটা কথা গিয়ে বোলো তাঁকে। তাঁর নাম তো 'উত্তমশ্লোক' অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তিরা, সৎ মহাত্মামহাজনেরা তাঁর যশোগান করেন। কিন্তু সে নামের সার্থকতা তো তখনই হবে, যখন তিনি দীন, কৃপার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি দয়া করবেন। না হলে মিথ্যা তাঁর এই 'উত্তমশ্লোক' নাম, সম্পূর্ণরূপেই অসংগত এক ব্যর্থ অভিধা! ১০-৪৭-১৫

## বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্যাহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেহভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥ ১০-৪৭-১৬

ওহে মধুকর! আমার পায়ে মাথা ঠেকাতে হবে না তোমায়, সরিয়ে নাও তোমার মাথা আমার পায়ের থেকে। আমার জানা আছে, তুমি অনুনয়বিনয় তথা চাটুকারিতা বিদ্যাটি ভালোই শিখে এসেছ। বুঝতেই পারছি, মন-ভোলানোর এই নিপুণতা, এই দূতিয়ালী তুমি শিখেছ তোমার প্রভু মুকুন্দের কাছেই; তবে এখানে ওসব কাজে লাগবে না। আমরা তাঁর জন্য সন্তান, স্বামী, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, ইহলোক-পরলোক—সবই ছেড়েছি। তাঁর চিত্তে তাতে সামান্যতম দাগটুকুও লাগেনি, আমাদের সেখানে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা! সম্পূর্ণ মোহহীন বিবাগী পুরুষের মতো কেমন ছেড়ে চলে গোলেন আমাদের! এরকম অকৃতজ্ঞ লোকের সঙ্গে আবার মিলনের কোনো যোগসূত্র খোঁজার আর কি কোনো স্বার্থকতা আছে? তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে বলবে তুমি এরপরও? ১০-৪৭-১৬

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যথে লুব্ধধর্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্। বলিমপি বলিমত্তাবেষ্টয়দ্ ধ্বাঙ্কবদ্ যস্তদলমসিতসখ্যৈদুস্ত্যজন্তৎকথার্থঃ॥ ১০-৪৭-১৭

আরও শোনো তাঁর কীর্তির কথা! তাঁর এই স্বভাব তো একজন্মের নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি এইরকমই নিষ্ঠুর কপটতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রামরূপে তিনি ব্যাধের মতন লুকিয়ে থেকে বানররাজ বালীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিলেন। বেচারি শূর্পণখা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল, প্রতিদানে তিনি নিজের স্ত্রী সীতার বশীভূত হয়ে তার নাক-কান ছেদন করে তাকে বরাবরের মতো কুরূপা কুৎসিতদর্শনা করে দিয়েছিলেন। আবার বামনরূপে জন্ম নিয়ে যখন তিনি দৈত্যরাজ বলির কাছে গেছিলেন প্রার্থীরূপে, বলি তখন পূর্ণ শ্রদ্ধাভরে তাঁর পূজা করেছিলেন, তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করেছিলেন। আর তিনি সেই পূজা গ্রহণ করে বরুণপাশে তাঁকে বদ্ধ করে পাতালে নিক্ষেপ করেছিলেন। কাক যেমন তার উদ্দেশ্যে প্রদন্ত বলি ভক্ষণ করে অন্যান্য কাকেদের সঙ্গে দল বেঁধে সেই বলিপ্রদাতাকেই ঘিরে ধরে উত্ত্যক্ত করতে থাকে, এও সেইরকম আচরণ নয় কি? তাই বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, শুধু নন্দতনয় কৃষ্ণ কেন, কোনো কালো পদার্থের সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক রাখার সাধ নেই। তবে এখন যদি তুমি বল—আমরা কেন তাঁরই লীলাগান করি—তাহলে বলি ওইটি আমরা ছাড়তে পারি না। কী যে আছে তাঁর কথায়, কোন্ মধু, কোন্ মাদক, জানি না। শুধু এই জানি যে, একবার যে রসনা তার আস্বাদ পেয়েছে, সে আর কোনোমতেই তা পরিত্যাণ করতে পারে না। কৃষ্ণ না আসুন, তাঁর কথামৃত থেকে বঞ্চিত করার সাধ্য তাঁরও নেই, আমাদেরও সাধ্য নেই তা ছেড়ে থাকার। ১০-৪৭-১৭

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্সকৃদদনবিধূতদ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসূজ্য দীনা বহব ইব বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি॥ ১০-৪৭-১৮

তাঁর লীলাকথারূপ কর্ণামৃতের এক কণাও যে একবারমাত্র আস্বাদন করে, তার রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখাদি সমস্ত দন্দই দূর হয়ে যায়, ফলে সে বিনষ্ট অর্থাৎ সংসারে থেকেও না থাকার মতোই হয়ে যায়। এরকম বহু লোকই নিজেদের দুঃখময় গৃহ পরিজন —সব কিছু পরিত্যাগ করে, নিজেরা দীন অকিঞ্চন হয়ে যান। কোনো সঞ্চয় রাখেন না নিজেদের জন্য, পাখিরা যেমন যখন যা পায়, খুঁটে খুঁটে খায়, সেইরকম তাঁরাও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কোনোক্রমে জীবন-ধারণ করেন। কৃষ্ণকথা ত্যাগ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না; আমাদেরও সেই দশা, ভ্রমর! প্রাণ থাকতে আমরা তাঁর কথা ত্যাগ করতে পারব না। ১০-৪৭-১৮

বয়মৃতমিব জিক্ষব্যাহৃতং শ্রদ্দধানঃ কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎতন্মখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা॥ ১০-৪৭-১৯

কৃষ্ণসার মৃগবধূরা যেমন অজ্ঞতা বা সরলতার কারণে ব্যাধের গীতকে বিশ্বাস করে, সত্যই গান বলে মনে করে এবং তার ফলে শরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভয়ংকর কষ্ট, মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করে, ঠিক তেমনি আমরা এই অনভিজ্ঞ বিশ্বাস-প্রবণ গোপবধূরা সেই কুটিল প্রবঞ্চক কৃষ্ণের ছল-ভরা, মিথ্যা মধুর বচনই সত্য বলে মনে করেছি, আস্থা রেখেছি তাঁর কথায়; আর তারই ফলস্বরূপ অবিরত ভোগ করে চলেছি এই মর্মজ্বালা, তাঁকে পাওয়ার জন্য এই তীব্র আর্তির, অনির্বাণ অনলদাহ – যা সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই নখস্পর্শে। কিন্তু আমাদের দুঃখ থাক আমাদেরই। তোমার প্রভু বা তোমার কাছে এসব কথার মূল্য কী? তাই ছেড়ে দাও এই প্রসঙ্গ, অন্য কথা বলো, ওগো নির্মম- হৃদয়হীনের দৃত! ১০-৪৭-১৯

#### প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুদ্ধে মাননীয়োহসি মেহঙ্গ। নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাক্মান্তে॥ ১০-৪৭-২০

আমাদের প্রিয়তমের প্রিয় সখা ওগো মধুকর! তুমি চলে গিয়েও ফিরে এলে, নিশ্চয় তিনিই তোমাকে আবার পাঠালেন আমাদের সান্থনাদান, আমাদের প্রসন্ধ করার জন্য। প্রিয় ভ্রমর! তুমি আমাদের পরম মাননীয় অতিথি। তুমি আমাদের কাছে কোনো অনুরোধ জানাতে চাইছ, কিছু চাও কি তুমি আমাদের কাছ থেকে? তাহলে স্বচ্ছন্দে তা বলো,—আমাদের সাধ্যের বাইরে না হলে, তুমি অবশ্যই তা পাবে। শুধু একটি কথা বলি, ভ্রমর! তুমি কি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছ তাঁর কাছে, তাঁর পাশে? সে যে বড়ো কঠিন কাজ, তাঁর কাছে গিয়ে সেই সঙ্গ ছেড়ে আবার চলে আসা! আবার, ভেবে দেখো, তিনিও তো একলা নেই সেখানে; সকলেই যাঁকে চায়, তিনি আর অপরের সঙ্গ এড়াবেন কী করে? মিথ্যা অনুমান করছি ঈর্ষার বশে? না, মধুরস্বভাব মধুপ! তা নয়। শোনো তাহলে, দেবী লক্ষ্মী, তাঁর প্রিয় পত্নী, তাঁকে ছেড়ে কি কখনোই থাকেন? প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে যে তাঁর নিত্য বাস, নিরন্তর যুগল-মিলন তাঁদের! আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে তোমার? না ভ্রমর, ব্রজাঙ্গনা মধুপুরীতে শোভা পাবে না, স্থান হবে না তার সেখানে। ১০-৪৭-২০

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোহধুনাহহস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্। কুচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গুণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্যুধাস্যৎ কদা নু॥ ১০-৪৭-২১

সৌম্য ভ্রমর! বরং বলো আমাদের—আর্যপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল থেকে ফিরে এখন মধুপুরীতেই রয়েছেন তো? তিনি পিতা নন্দ, মা যশোদা, শিশুটি বড় হয়ে উঠেছেন যে বাড়িতে সেই নন্দালয়, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু, গোপেদের কথা ভুলে যাননি তো, মনে করেন তো সবাইকে? আর, ভ্রমর, কখনো ভুলেও কি আমাদের কথা বলেন তিনি, মনে আছে তাঁর এই দাসীদের? আর কী বলব? বলতে পারো তুমি, তাঁর সেই অগুরুর মতো দিব্য-সুগন্ধবিস্তারী হাতটি আমাদের মাথায় আবার রাখবেন কবে? কবে, কখনো কি, আমাদের জীবনে আসবে

সেই শুভ লগ্ন? ১০-৪৭-২১ শ্রীশুক উবাচ অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।

সান্ত্রয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত॥ ১০-৪৭-২২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণের দর্শনের জন্য গোপীদের হৃদয়ে যে ঔৎসুক্য, যে অধীর ব্যাকুলতা জন্মেছিল, তা দীর্ঘকাল অভুক্ত বা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির খাদ্যের জন্য লালসার সঙ্গে উপমিত হতে পারে। তাঁদের কথা শুনে উদ্ধব তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথা বললেন। ১০-৪৭-২২

#### উদ্ধব উবাচ

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ। বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥ ১০-৪৭-২৩

উদ্ধব বললেন–অহো, ধন্য আপনারা, কৃতকৃত্য আপনারা, ব্রজদেবীগণ! আপনারা সমগ্র সংসারেরই পূজনীয়, কারণ ভগবান বাসুদেবে আপনারা নিজেদের মন-প্রাণ-সর্বস্ব এমনভাবে সমর্পণ করেছেন। ১০-৪৭-২৩

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।

শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥ ১০-৪৭-২৪

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ্যাধয়ন, ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কল্যাণকর উপায়ের সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অর্জনের চেষ্টাই করা হয়ে থাকে। ১০-৪৭-২৪

> ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা। ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা॥ ১০-৪৭-২৫

পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বোত্তমা প্রেমভক্তি – যা মুনি-ঋষিদের পক্ষেও দুর্লভ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা নিজেরাই শুধু তা লাভ করেছেন তা নয়, অপিচ, জগতে তার প্রবর্তন তথা আদর্শ স্থাপনও করে গেলেন। ১০-৪৭-২৫

দিষ্ট্যা পুত্রান্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।

হিত্বাবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥ ১০-৪৭-২৬

আপনারা নিজেদের পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, গৃহ–সব কিছুই ত্যাগ করে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করেছেন, এ যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, তা ভাবা যায় না। ১০-৪৭-২৬

সর্বাত্মভাবোহধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।

বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ১০-৪৭-২৭

মহাভাগ্যশালিনী গোপিকাগণ! আপনারা সেই ইন্দ্রিয়াতীত, সর্বাত্মভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বিরহের কারণে আপনাদের ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেমের এই যে অচিন্তনীয় প্রকাশ আমার সামনে ঘটল, এ যে আমার প্রতি আপনাদের কী মহান অনুগ্রহ, কী আশাতীত অহৈতুকী কৃপা, তা ভেবেও আমার বিশ্বয়-আনন্দ সীমা মানছে না। ধন্য আমি, কৃতার্থ আমি! ১০-৪৭-২৭

শ্রমতাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।

যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্তুরহস্করঃ॥ ১০-৪৭-২৮

কল্যাণময়ী দেবীগণ! আমার প্রভু তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে চান না, সেই সম্পর্কিত কাজের ভার আমার ওপর ন্যস্ত করেন। সেই রকমই একটি বিশেষ দায়িত্ব বহন করে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের সেই প্রিয়তম আপনাদের উদ্দেশে একটি প্রিয় বার্তা পাঠিয়েছেন আমার মাধ্যমে,—শুনুন তা আপনারা। আশা করি এটি আপনাদের কাছে সুখাবহ হবে, আপনাদের মনঃকষ্ট লাঘব হবে এর দ্বারা। ১০-৪৭-২৮

#### শ্রীভগবানুবাচ

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা কৃচিৎ।

যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।

তথাহং চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ১০-৪৭-২৯

শ্রীভগবান বলেছেন— আমি সব কিছুর উপাদান কারনরূপ সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই অনুস্যূত, এইজন্য আমার সঙ্গে তোমাদের কখনোই বিচ্ছেদ হতে পারে না। যেমন চরাচর সমস্ত ভৌতিক পদার্থেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী —এই পঞ্চভূত ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেইরকম আমিই মন, প্রাণ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়সমূহের আশ্রয়। এরা সবাই আমার মধ্যে আছে, আমিও এদের মধ্যে আছি, প্রকৃতপক্ষে আমিই এই সবকিছু রূপে প্রকট হয়ে আছি। ১০-৪৭-২৯

আত্মন্যেবাত্মনাহহত্মানং সৃজে হন্য্যনুপালয়ে।

আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা॥ ১০-৪৭-৩০

আমি নিজের মায়ার দ্বারা ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের বিষয়রূপে পরিণত হয়ে তাদের আশ্রয়স্থানও হয়ে থাকি তথা স্বয়ং নিমিত্তস্বরূপও হয়ে নিজেই সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকি। ১০-৪৭-৩০

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণাম্বয়ঃ।

সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ধির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে॥ ১০-৪৭-৩১

মায়া এবং তার কার্যের থেকে আত্মা পৃথক। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; জড় প্রকৃতি, বহুসংখ্যক জীব তথা নিজেরই অবান্তর ভেদসমূহরহিত, সর্বথা শুদ্ধ। কোনো গুণই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। মায়ার তিনটি বৃত্তি—সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রত। এগুলির দ্বারা সেই অখণ্ড, অনন্ত বোধস্বরূপ আত্মা কখনো প্রাজ্ঞ, কখনো তৈজস আবার কখনো বিশ্বরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন। ১০-৪৭-৩১

## যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্লবদুখিতঃ। তন্নিক্রন্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ ১০-৪৭-৩২

স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থসমূহের মতো জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিও মিথ্যা—মানুষের এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেইজন্য সেই বিষয়গুলির চিন্তার নিরত মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করতে হবে এবং এইভাবে নিদ্রা ত্যাগ করে উত্থিত হওয়ার মতো জগতের বিষয়গুলিকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো ত্যাগ করে বিনিদ্র হয়ে আমার সাক্ষাৎকার লাভ অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ১০-৪৭-৩২

এতদন্তঃ সমাম্লায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।

ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥ ১০-৪৭-৩৩

সমস্ত নদীই যেমন বহুপথ পরিভ্রমণ করে, বহুদিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই গিয়ে লীন হয়, সেইরকম মনস্বী ব্যক্তিদের বেদাভ্যাস, যোগসাধন, আত্মানাত্মবিবেক, ত্যাগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-সাধনাই আমার প্রাপ্তিতেই সমাপ্ত হয়। সব কিছুরই অন্তিম সার্থকতা আমার সাক্ষাৎকার, কারণ এগুলি সবই মনকে নিরুদ্ধ করে আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়। ১০-৪৭-৩৩

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্।

মনসঃ সন্নিকর্যার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ ১০-৪৭-৩৪

আমি জানি, আমিই তোমাদের নয়ন-মনের পরম আকাজ্ঞ্চিত, জীবনের সর্বস্থ ধন। তাহলেও আমি যে তোমাদের থেকে দূরে অবস্থান করছি, তার বিশেষ কারণ আছে। তোমরা নিরন্তর আমার ধ্যান করো, শরীরে দূরে থাকলেও মনে আমার সান্নিধ্য অনুভব করো, নিজেদের মন আমার কাছে রাখো—এ-ই আমি চাই। ১০-৪৭-৩৪

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে।

স্ত্রীণাং চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেহক্ষিগোচরে॥ ১০-৪৭-৩৫

প্রিয়তম ব্যক্তিটি দূরদেশে থাকলে নারীদের তথা সকল প্রেমিকেরই মন যেমন একাগ্রভাবে তার প্রতি নিবিষ্ট থাকে, সে নিকটে, চোখের সামনে থাকলে কিন্তু চিত্ত সেভাবে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকে না। ১০-৪৭-৩৫

ময্যাবেশ্যঃ মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।

অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০-৪৭-৩৬

সমস্ত বৃত্তি-রহিত মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবেশিত করে নিত্য-নিরন্তর আমাকেই অনুস্মরণ, আমারই ধ্যান করতে করতে তোমরা অচিরেই নিত্যকালের জন্য আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ১০-৪৭-৩৬

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন ব্রজ আস্থিতাঃ।

অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাহহপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া॥ ১০-৪৭-৩৭

হে কল্যাণীগণ! আমি যখন বৃন্দাবনে শারদ পূর্ণিমারজনীতে রাসক্রীড়া করেছিলাম, সেইসময় স্বজনদের বাধায় যে গোপিকাগণ ব্রজেই নিজ নিজ গৃহে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল, রাসক্রীড়ায় বনমধ্যে আমার সঙ্গে যোগদান করতে পারেনি, তারা আমার বীর্য, আমার গুণ-কর্মাদি চরম একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করতে করতে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। ১০-৪৭-৩৭

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।

তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ॥ ১০-৪৭-৩৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত এই বার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে এবং তাঁর লীলাগুলির স্মৃতি উদিত হওয়ায় ব্রজাঙ্গনাগণের বিষাদ দূর হল, প্রীতি-রসে ভরে উঠল অন্তর; তাঁরা উদ্ধবকে বলতে লাগলেন। ১০-৪৭-৩৮

#### গোপ্য উচুঃ

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোহঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাহহক্তৈৰ্লব্ধসৰ্বার্থিঃ কুশল্যাস্তেহচ্যুতোহধুনা॥ ১০-৪৭-৩৯

গোপীগণ বললেন—বড়ই সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা যে যদুদের উৎপীড়নকারী মহাশক্র পাপী কংস তার অনুচরদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এও বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবান্ধব গুরুজনসহ নিজ পক্ষীয়দের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে তিনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে রয়েছেন। ১০-৪৭-৩৯

কচ্চিদ্ গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতিপুরযোষিতাম্। প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চিতঃ॥ ১০-৪৭-৪০

কিন্তু মাননীয় উদ্ধব! একটি কথা বলুন আমাদের। যেভাবে আমরা নিজেদের সপ্রেম সলজ্জ হাসি এবং অসঙ্কোচ দৃষ্টির উপচারে তাঁর পূজা করতাম এবং তিনি আমাদের দিতেন তাঁর প্রেম, সেইরকমভাবেই কি তিনি এখন মথুরার পুরনারীদের দ্বারা সমর্চিত হয়ে তাঁদের প্রতিও বর্ষণ করেন তাঁর প্রীতিরস? ১০-৪৭-৪০

> কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়\*চ বরযোষিতাম্। নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিশ্রমৈ\*চানুভাজিতঃ॥ ১০-৪৭-৪১

এইসময় অন্য একজন গোপী বলে উঠলেন—কেন সখী, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, আমাদের শ্যামসুন্দর প্রেমের মোহিনী কলায় বিশেষজ্ঞ, এবং সর্বত্রই বররমণীগণের বিশেষ প্রীতিভাজন। কাজেই নগরবাসিনী সুন্দরীরা যখন মধুর বাক্যে এবং হাব-ভাব-বিলাসে তাঁকে নিবেদন করবে নিজেদের প্রীতির অর্ঘ্য, তখন তিনিও কীভাবেই বা তাদের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারবেন? ১০-৪৭-৪১

> অপি শ্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে কুচিৎ। গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্থৈরকথান্তরে॥ ১০-৪৭-৪২

অন্য গোপীরা বললেন—সাধুস্বভাব উদ্ধব! আচ্ছা, যখন শ্রীগোবিন্দ মথুরার পুররমণীদের গোষ্ঠীমধ্যে বিরাজ করেন, সেখানে অসঙ্কোচ কথাবার্তা প্রেমালাপ চলতে থাকে, তার মধ্যে কি কখনো কোনো প্রসঙ্গেই আমাদের এই গ্রাম্য ব্রজনারীদের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর? ১০-৪৭-৪২

> তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভির্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে। রেমে কুণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যামস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ॥ ১০-৪৭-৪৩

অপর কোনো কোনো গোপী বললেন—উদ্ধব! কখনো কি তিনি স্মরণ করেন সেইসব রাত্রির কথা, যখন পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল শুন্রকিরণধারায় দশ দিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল, প্রস্ফুটিত কুমুদে-কুন্দে বৃন্দাবনের শোভা হয়ে উঠেছিল রমণীয়তর, আমরা, তাঁর প্রিয়ারা, তাঁর মনোহরলীলা গানে মুখর ছিলাম, অসংখ্য চরণ-নূপুরের ধ্বনিতে ঝংকৃত রাসমণ্ডলীতে তিনি আমাদের সঙ্গে সানন্দে বিহার করেছিলেন? ভুলে গেছেন তিনি সেই রম্য রাসক্রীড়া, সেই অপরূপ অলৌকিক রাত্রি? ১০-৪৭-৪৩

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।

সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমস্কুদৈঃ॥ ১০-৪৭-৪৪

অন্য কেউ কেউ বলতে বলতে লাগলেন—আমরা দগ্ধ হচ্ছি এই যে বিরহ-সন্তাপে এ তো তাঁরই দান। উদ্ধব! এই ভয়ংকর দহন থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র তিনিই। দাবানলে দগ্ধ হতে থাকা বনকে যেমন ইন্দ্র মেঘের ধারাবর্ষণে বাঁচিয়ে তোলেন, তেমন করেই আমাদের তাঁর নিজ অঙ্গের স্পর্শসুধার অভিষেকে সঞ্জীবিত করার জন্য এখানে আসবেন কি সেই ঘনশ্যাম? ১০-৪৭-৪৪

> কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ। নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্বৃতঃ॥ ১০-৪৭-৪৫

আর এক গোপী তখন বললেন—সখী! এখন তো তিনি শক্রনিধন করে রাজ্যলাভ করেছেন, সকলেই এখন তাঁর বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, কাজেই বহু বান্ধবে পরিবৃত এখন তিনি। এবার তিনি প্রভাবশালী নরপতিদের কন্যাদের বিবাহ করবেন, আনন্দে থাকবেন তাদের নিয়ে। এখানে কেন আসতে যাবেন তিনি, এই গ্রাম্য মূর্খ গোপালিকাদের কাছে? ১০-৪৭-৪৫

কিমস্মাভির্বনৌকোভির্ন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।

শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ॥ ১০-৪৭-৪৬

অপর গোপী বললেন—না সখী! তিনি তো মহাত্মা, সর্বথা পূর্ণকাম, কৃতকৃত্য, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি! বনবাসিনী গোয়ালিনী আমাদের অথবা অন্য কোনো নারী বা রাজকন্যাদের দিয়েই বা তাঁর কোন্ বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হবে, অথবা তাদের অভাবেই বা তাঁর কোন্ কাজ আটকে থাকবে? ১০-৪৭-৪৬

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।

তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥ ১০-৪৭-৪৭

দেখো, পিঙ্গলা বারবনিতা হলেও কেমন সার সত্য কথাটি বলে গেছে সে, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরাও তা জানি, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আমাদের আশা অতি দুর্মর, এই আশাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, এই আশা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ১০-৪৭-৪৭

> ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমশ্লোকসংবিদম্। অনিচ্ছতোহপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে কুচিৎ॥ ১০-৪৭-৪৮

মহাজনগীতকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে একান্তে যে হৃদয়সংবাদী আলাপ করতেন, যা মনে করলে এখনও আমরা সুধাসাগরে মগু হই, সেই কথামৃত ত্যাগ করতে, তার চর্চা ভুলে থাকতে কে উৎসাহী হবে? দেখো না, তিনি স্বয়ং বিশেষ আগ্রহী না হলেও লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কখনোই তাঁর অঙ্গসঙ্গ ত্যাগ করেন না। ১০-৪৭-৪৮

সরিচ্ছেলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।

সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥ ১০-৪৭-৪৯

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।

শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শরুমঃ॥ ১০-৪৭-৫০

প্রভু উদ্ধব! এই নদী, পর্বত, বনভূমি, গোধন—এরা সব তাঁর স্পর্শ বহন করছে। যে কোনো বংশীধ্বনি আমাদের কানে যায়, তাতে আমরা তাঁরই বেণুরব শুনতে পাই। এই ব্রজভূমির সবখানে, সব কিছুতে তাঁর উপস্থিতি, বলরাম-সহ শ্রীকৃষ্ণ যে এই সব কিছু সেবন করেছেন, সবটুকু জুড়ে ছিলেন। তাঁর শ্রীমণ্ডিত পদচিহে এই সব স্থানই অঙ্কিত। আমরা এখানে যেদিকে তাকাই, যা কিছু দেখি, সবেতেই তাঁর মূর্তি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বারে বারে মনে পড়ায় সেই শ্যামলতনু কিশোর নন্দতনয়কে। হায় রে! কে আমাদের ভুলতে দিচ্ছে তাঁকে? কে ভুলতে চায় তাঁকে? উদ্ধব! আমরা কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারব না। ১০-৪৭-৪৯-৫০

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।

মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরামহে॥ ১০-৪৭-৫১

আমাদের বোধ-বুদ্ধি-বিচার সবই চলে গেছে—সবই তিনি হরণ করেছেন। তাঁর ললিত গতির সৌন্দর্যে, প্রাণ-খোলা হাসির উদারতায়, লীলাপূর্ণ দৃষ্টির ব্যঞ্জনাময়তায়, মধু-মাখা কথার আন্তরিকতায় আমাদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছে। আমাদের মনই তো আমাদের বশে নেই –কী করে ভুলব আমরা তাঁকে? ১০-৪৭-৫১

> হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন। মগুমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥ ১০-৪৭-৫২

হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্তিনাশন! হে গোবিন্দ! তোমার এই প্রিয় গোকুল তোমার বিরহে অপার-অতল দুঃখ সাগরে ডুবে রয়েছে, উদ্ধার করো একে, এসো, ওগো গোবিন্দ, রক্ষা করো আমাদের। ১০-৪৭-৫২

#### শ্রীশুক ইবাচ

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজুরাঃ।

উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রজ্ঞাত্বাঽঽত্মানমধোক্ষজম্॥ ১০-৪৭-৫৩

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! গোপাঙ্গনাদের এই তীব্র বিরহ-জুর কৃষ্ণসন্দেশে ধীরে ধীরে প্রশমিত হল তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা সর্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত অনুভব করে তাঁর নিত্যঅবিচ্ছিন্ন সাহচর্যবোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন তাঁরা স্বস্থ হয়ে লৌকিক জগতের রীতি অনুসারে উদ্ধবের যথোচিত আতিথেয় সৎকারাদি করতে প্রবৃত্ত হলেন। ১০-৪৭-৫৩

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ভচঃ।

কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্॥ ১০-৪৭-৫৪

এরপর উদ্ধব কয়েকমাস সেখানেই বাস করলেন। গোপীদের বিরহশোক অপনোদনই ছিল তাঁর এই ব্রজবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময়ে তিনি কৃষ্ণলীলাকথা গান করে গোকুলের সর্বপ্রাণীকে আনন্দিত করতে লাগলেন। ১০-৪৭-৫৪

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেহবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।

ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্য়া॥ ১০-৪৭-৫৫

উদ্ধব এইভাবে যতদিন ব্রজে রইলেন, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হতে থাকায় ব্রজবাসীদের কাছে সেই দিনগুলি একটি ক্ষণের মতো মনে হতে

লাগল। ১০-৪৭-৫৫
সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥ ১০-৪৭-৫৬

শ্রীভগবানের পরম ভক্ত উদ্ধব ব্রজভূমির নদী, বন, পর্বত, গুহা, পুষ্পিত বৃক্ষ-লতাদি, সব কিছুই দর্শন করে বিচরণ করতেন এবং সেইসব স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কী কী লীলা করেছিলেন, তা ব্রজবাসীদের জিজ্ঞাসা করতেন। এর ফলে স্বভাবতই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হত, সেই চর্চায় মগ্ন হয়ে ব্রজবাসীরাও যেমন সেই সময়ের জন্য বিরহ ভুলে তন্ময় হয়ে মানসিকভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করতেন, তেমনি উদ্ধব নিজেও সকলকে এইভাবে হরিকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরমানন্দ লাভ করতেন। ১০-৪৭-৫৬

দৃষ্ট্বৈমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্। উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যব্লিদং জগৌ॥ ১০-৪৭-৫৭

ব্রজে থাকাকালীন উদ্ধব এইরকম গোপীদের সর্বসময়ে কৃষ্ণাবেশ, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা অবস্থা দর্শন করে যেমন বিশ্ময়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন, তেমনি তাঁর প্রীতিরও সীমা রইল না। মর্ত্য-সংসারে ভগবৎ-প্রেমের চরমতম প্রকাশ যা হতে পারে, তা-ই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন নিজের চোখে। প্রেমবিগ্রহরূপা সেই গোপীদের চরণে নিজের প্রণতি নিবেদন করে তিনি এই কথা বলতে লাগলেন। ১০-৪৭-৫৭

এতা পরং তনুভূতো ভূবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রুঢ়ভাবাঃ।

বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ ১০-৪৭-৫৮

এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই গোপবধূদের শরীর ধারণই সার্থক; কারণ এঁরা সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমময় দিব্য মহাভাবে স্থিত হয়েছেন। প্রেমের এই উচ্চতম স্থিতি শুধুমাত্র সংসারভয়ে ভীত মুমুক্ষুজনেদেরই নয়, পরস্তু উচ্চ কোটির মুনি, মুক্তমহাপুরুষ তথা আমাদের মতো ভক্তদের পক্ষেও এখনও পর্যন্ত আকাজ্ফিতই রয়ে গেছে, কিন্তু এর প্রাপ্তি ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, অনন্তমহিমাশালী ভগবানের লীলা কথায় যাঁর ঐকান্তিক আসক্তি, পরম প্রীতি জন্মেছে, তাঁর উচ্চ ব্রাক্ষাণকুলে জন্ম, উপনয়নাদিসংস্কার, যাগ-যজ্ঞাদি শৌতকর্মে দীক্ষা

ইত্যাদির কোনো প্রয়োজনই নেই। অপরপক্ষে, ভগবৎ-কথায় যার রুচি জন্মায়নি, তার বহু মহাকল্প যাবৎ বারবার ব্রহ্মা-রূপে জাত হয়েই বা কী লাভ? ১০-৪৭-৫৮

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে কু চৈষ পরমাত্মনি রুঢভাবঃ।

নশ্বীশ্বরোহনুভজতোহবিদুষোহপি সাক্ষাচ্ছেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥ ১০-৪৭-৫৯

বনচরী, শাস্ত্রীয় আচারাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, পশুপালক-কুলে উৎপন্ন এই গ্রাম্য ব্রজরমণীরাই বা কোথায়, আর সচ্চিদানন্দঘন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য পরম প্রেমই বা কোথায়? ধন্য, ধন্য! এ থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে, যদি কেউ ঈশ্বরের স্বরূপ-মাহাত্ম্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও শুধু তাঁকে একান্তরূপে ভালোবেসে তাঁর ভজনা করে, তাহলে তিনি স্বয়ং নিজ কৃপাশক্তিতে তার পরম কল্যাণ বিধান করেন, ঠিক যেমন কেউ যদি না জেনেও অমৃত পান করে, তাহলেও শুধু অমৃতের বস্তুশক্তিতেই সেই ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে। ১০-৪৭-৫৯

নায়ং শ্রিয়ো২ঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্পবীনাম্॥ ১০-৪৭-৬০

রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাদের কণ্ঠে নিজের বাহুদণ্ড সংস্থাপন করে এঁদের মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন। ভগবানের যে কৃপাপ্রসাদ, যে পরমানুরাগ এঁরা লাভ করেছিলেন, ভগবানের প্রতি একান্ত প্রণয়শালিনী, তাঁর বক্ষঃস্থলনিবাসিনী নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও তা প্রাপ্ত হননি। তাঁর পূজারিণী কমলকান্তি কমলগন্ধা দিব্যাঙ্গনারাও তা লাভ করতে সমর্থ হননি, অন্য নারীদের তো কথাই নেই। ১০-৪৭-৬০

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুণতিভির্বিমৃণ্যাম্। ১০-৪৭-৬১ আমি যদি এই বৃন্দাবনে কোনো গুলা, লতা অথবা ওষধি হতে পারি, আহা, তাহলে জীবন ধন্য মানি। কারণ, তাহলে এই ব্রজাঙ্গনাদের চরণধূলিকণা নিরন্তর সেবন করার সৌভাগ্য হয়। সত্যিই ধন্য এই গোপনারীরা! যা ত্যাগ করা অতি দুঃসাধ্য, সেই আত্মীয়স্বজন এবং বেদ-শাস্ত্রোক্ত এবং লোকাচারসন্মত আর্য-মর্যাদা পরিত্যাগ করে এঁরা ভগবান মুকুন্দের পথ, তার প্রতি প্রেমে তন্ময় হয়ে একমাত্র তাঁকেই সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের নিঃশ্বাসভূত যে শ্রুতি তাতেও এই পথেরই, ভগবানের প্রেমস্বরূপতার, আনন্দ-স্বরূপতারই অনুসন্ধান করা

যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥ ১০-৪৭-৬২

স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী যার অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি আপ্তকাম দেবতাগণ এবং মহান যোগেশ্বরগণ নিজেদের হৃদয়ে নিরন্তর যা ধ্যান করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই দুর্লভ চরণারবিন্দ রাসমণ্ডলীতে এই গোপীগণ নিজেদের বক্ষে ধারণ করে এবং আলিঙ্গন করে নিজেদের সন্তাপ দূর করেছিলেন। ১০-৪৭-৬২

বন্দে নন্দব্ৰজস্ত্ৰীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।

হয়েছে। ১০-৪৭-৬১

যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ১০-৪৭-৬৩

ভগবান শ্রীহরির পুণ্য লীলাকথা যাঁদের কপ্তে উচ্চৈঃস্বরে গীত হয়ে ত্রিভুবনের সর্ব কলুষ বিনাশ করে, পবিত্র করে সর্ব লোককে —সেই নন্দনব্রজস্ত্রীগণের চরণধূলির বন্দনা করি আমি বারংবার নতশিরে। ১০-৪৭-৬৩

#### শ্রীশুক উবাচ

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ। গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুক্তহে রথম্॥ ১০-৪৭-৬৪ শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! অনন্তর দাশার্হ উদ্ধব মথুরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য গোপীগণ, মা যশোদা এবং নন্দমহারাজের অনুমতি নিলেন এবং অন্যান্য গোপেদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা করার জন্য রথে আরোহণ করলেন। ১০-৪৭-৬৪

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।

নন্দাদয়োহনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ॥ ১০-৪৭-৬৫

এইভাবে তিনি যাত্রা করে বহির্গত হলে নন্দাদি গোপগণ বহুবিধ উপহারদ্রব্য হাতে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং সজল চোখে গভীর অনুরাগের সঙ্গে তাঁকে বলতে লাগলেন। ১০-৪৭-৬৫

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদামুজাশ্রয়াঃ।

বাচোহভিধায়িনীর্নামাং কায়স্তৎপ্রহুণাদিষু॥ ১০-৪৭-৬৬

উদ্ধব! এখন আমাদের একমাত্র কামনা, আমাদের মনের সকল বৃত্তি যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রিত থাকে। আমাদের বাক্য যেন নিত্য-নিরন্তর তাঁর নাম উচ্চারণে রত থাকে এবং শরীর যেন তাঁকে প্রণাম তথা তাঁর আজ্ঞাপালনসেবাদিতে নিযুক্ত থাকে। ১০-৪৭-৬৬

কর্মভির্দ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশুরেচ্ছয়।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ১০-৪৭-৬৭

আমরা মোক্ষের অভিলাষী নই, ভগবানের ইচ্ছায় নিজেদের কর্মঅনুসারে যে কোনো যোনিতে, যে কোনো সমাজে আমাদের জন্ম হোক, সেখানেই যেন শুভ আচরণ করি, দানাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করি এবং তার ফল হিসাবে যেন আমাদের নিজেদের প্রভু, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১০-৪৭-৬৭

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।

উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছনাুথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্॥ ১০-৪৭-৬৮

মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণ এইভাবে কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই উদ্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। এরপর উদ্ধব পুনরায় কৃষ্ণপালিতা মথুরাপুরীতে ফিরে এলেন। ১০-৪৭-৬৮

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্তু্যদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।

বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ॥ ১০-৪৭-৬৯

সেখানে এসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ব্রজবাসীদের সেই অসাধারণ প্রেমপূর্ণ ভক্তিভাব – যার প্রকাশ তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, – তার কথা নিবেদন করলেন। এরপর তিনি নন্দাদি গোপগণ যে সব উপহার প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলি শ্রীকৃষ্ণ তথা বসুদেব, বলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকে সমর্পণ করলেন। ১০-৪৭-৬৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে উদ্ধবপ্রতিযানে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণের কুজা এবং অক্রুরের গৃহে গমন

#### শ্রীশুক উবাচ

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ।

সৈরন্ত্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যথৌ॥ ১০-৪৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এরপর সর্বাত্মা, সর্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সৈরিক্সী কুজা তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঞ্চায় একান্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে জেনে তার প্রিয়-সম্পাদন অর্থাৎ অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায় তার গৃহে গমন করলেন। ১০-৪৮-১

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্।

মুক্তাদামপতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ।

ধূপৈঃ সুরভিভিদীপৈঃ স্রগ্গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্॥ ১০-৪৮-২

কুজার সেই গৃহটি মহামূল্য সামগ্রীসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। আদিরসোদ্দীপক নানাপ্রকার চিত্রাদি গৃহসজ্জা দ্রব্য সেখানে শোভা পাচ্ছিল। মুক্তার মালা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন, সুগন্ধি ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য এবং চন্দ্রনাদি গন্ধদ্রব্যে সমগ্র গৃহটিই অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত ছিল। ১০-৪৮-২

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাহহসনাৎ সদ্যঃ সমুখায় হি জাতসম্ভ্রমা। যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ॥ ১০-৪৮-৩

ভগবানকে নিজ গৃহে আসতে দেখে কুজা ব্যস্তভাবে নিজের আসন থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল এবং সখীদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এসে তাঁকে যথোচিত স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়ে সুন্দর আসনাদি নিবেদন করে তাঁর পূজা করল। ১০-৪৮-৩

তথোদ্ধবঃ সাধু তয়াভিপূজিতো ন্যষীদদুর্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্।

কৃষ্ণোহপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ॥ ১০-৪৮-৪

কুজা ভগবানের সঙ্গে আগত তাঁর পরম ভক্ত উদ্ধবকেও সম্যক্ সমাদর করল। তিনি অবশ্য তার দেওয়া আসনটি শুধুমাত্র স্পর্শ করে ভূমিতেই উপবেশন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও লোকাচারের অনুসরণে কালবিলম্ব না করে সেই বহুমূল্য শয্যায় উপবিষ্ট হলেন। ১০-৪৮-৪

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণস্ৰগ্গন্ধতামূলসুধাসবাদিভিঃ।

প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ॥ ১০-৪৮-৫

তখন কুজা স্নান, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, অলংকার, মালা, সুগন্ধ, তামূল, সুধাসব প্রভৃতি দ্বারা নিজ দেহের প্রসাধন সম্পাদন করে লীলাপূর্ণ সলজ্জ হাসি এবং হাব-ভাবের সঙ্গে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে তাঁর কাছে এল। ১০-৪৮-৫

আহুয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে।

প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া॥ ১০-৪৮-৬

তখনও অবশ্য নবসঙ্গমের লজ্জা এবং ভীরুতায় কুজা কিছুটা সংকুচিত হয়ে ছিল। তাই ভগবান স্বহস্তে তার কঙ্কণশোভিত কর গ্রহণ করে তাকে শয্যায় বসালেন এবং তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। পরীক্ষিৎ! এই জন্মে কুজা কেবল শ্রীভগবানকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল, সেই একটি শুভকর্মের ফলেই তার এই অনুপম সৌভাগ্য লাভ হল। ১০-৪৮-৬

#### সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণোর্জিঘ্রস্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী। দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্॥ ১০-৪৮-৭

কুজা শ্রীভগবানের চরণকমল নিজের কামসন্তপ্ত হৃদয়, বক্ষঃস্থল এবং নেত্রদ্বয়ে স্থাপন করে তার দিব্যসুগন্ধ আঘ্রাণ করতে লাগল এবং এইভাবে সে তার জীবনের সব ব্যথা মুছে ফেলতে লাগল। বক্ষঃস্থললগ্ন আনন্দমূর্তি দয়িতকে নিজের ভুজদ্বয়ের দ্বারা গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে, সুদীর্ঘকাল ধরে তার যত দুঃখ, যত জ্বালা জমেছিল, তা থেকে মুক্ত হল সে। ১০-৪৮-৭

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত॥ ১০-৪৮-৮

পরীক্ষিং! কুজা তো কেবলমাত্র অঙ্গরাগ দিয়েছিল। তারই ফলে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে সে পেয়েছিল, যিনি কেবল দুর্লভই নন, কৈবলমোক্ষদাতাও বটেন। কিন্তু দুর্ভাগিনী সে তাঁর কাছে এই যাচ্ঞা করল। ১০-৪৮-৮

আহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিনাুয়া।

রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেহমুরুহেক্ষণ॥ ১০-৪৮-৯

প্রিয়তম! আপনি কয়েকদিন এখানে আমার সঙ্গে থাকুন এবং আনন্দে বিহার করুন। হে কমলনয়ন! আমি আপনার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা ভাবতেও পারছি না। ১০-৪৮-৯

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ।

সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদর্চিতম্॥ ১০-৪৮-১০

পরীক্ষিৎ! ভগবান সর্বেশ্বর হয়েও সকলকেই সম্মান দেন। তিনি কুজার অভীষ্ট বরদান করে তার পূজা স্বীকার করলেন। পরে তিনি উদ্ধবের সঙ্গে সকলের পূজিত নিজ ভবনে ফিরে এলেন। ১০-৪৮-১০

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।

যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥ ১০-৪৮-১১

ভগবান ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, জীবের পক্ষে তাঁকে আরাধনায় প্রসন্ন করাও অতি দুঃসাধ্য কাজ। সেই তাঁকে কেউ সম্যক্ আরাধনা করেও যদি তাঁর কাছে বিষয় সুখ প্রার্থনা করে, তাহলে তার বুদ্ধি একেবারেই অপরিপক্ব অথবা সে কুবুদ্ধিসম্পন্ন; কারণ বিষয়সুখ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত হেয়, তুচ্ছ, এত ক্ষণস্থায়ী, যে নেই বললেই চলে। ১০-৪৮-১১

অক্রুরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ।

কিঞ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদকূরপ্রিয়কাম্যয়া॥ ১০-৪৮-১২

পরে একদিন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে অক্রুরের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় এবং তাঁকে দিয়ে একটি কাজ সম্পাদন করানোর জন্য তাঁর গৃহে গমন করলেন। ১০-৪৮-১২

স তান্ নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্ বীক্ষ্য স্ববান্বান্।

প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভ্যনন্দত॥ ১০-৪৮-১৩

অক্রুর দূর থেকেই নিজের পরম বান্ধব নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং উদ্ধবকে আসতে দেখে দ্রুত উঠে এগিয়ে গেলেন এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁদের অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করলেন। ১০-৪৮-১৩

ননাম কৃষ্ণং রামং চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ।

পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্॥ ১০-৪৮-১৪

অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নমস্কার করলে উদ্ধব-সহ তাঁরাও তাঁকে প্রতি নমস্কার করলেন। এরপর তাঁরা আসন পরিগ্রহ করলে তিনি যথাবিধি তাঁদের পূজা করলেন। ১০-৪৮-১৪ পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ঞ্ছিরসা নৃপ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগভুষণোত্তমৈঃ॥ ১০-৪৮-১৫
অর্চিত্বা শিরসাহহনম্য পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্।
প্রশ্রয়াবনতোহক্রুরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত॥ ১০-৪৮-১৬

প্রথমে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পদ-প্রক্ষালন করে সেই চরণোদক নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। তার পর বহুবিধ পূজাসামগ্রী, দিব্য বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, উত্তম অলংকারাদির দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন, মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং তাঁদের চরণ নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করে মার্জন করতে লাগলেন এবং বিনয়াবনত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৪৮-১৫-১৬

দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্।

ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্ দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্॥ ১০-৪৮-১৭

ভগবন্! অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয় যে, পাপী কংস নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। আপনারা দুজনে তাদের বধ করে যদুবংশকে গভীর সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন তথা এই কুলকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করেছেন। ১০-৪৮-১৭

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতৃ জগন্ময়ৌ।

ভবদ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্॥ ১০-৪৮-১৮

আপনারা দুজন জগতের কারণ এবং জগদ্রূপ, আদিপুরুষ আপনারা। আপনাদের অতিরিক্ত কোনো পদার্থ নেই, কোনো কারণ বা কার্যও নেই। ১০-৪৮-১৮

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ। ঈযতে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্॥ ১০-৪৮-১৯ পরমাত্মন্! আপনি নিজ-শক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের শক্তিসমূহের দ্বারা এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দর্শন ও শ্রবণযোগ্য সমস্ত

পদার্থরূপে প্রতীত হচ্ছেন। ১০-৪৮-১৯

যথা হি ভূতেষু চরাচরেষু মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা। এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনিষ্বাত্মা২২তন্ত্রো বহুধা বিভাতি॥ ১০-৪৮-২০

যেমন পৃথিবী প্রভৃতি কারণ-তত্ত্ব থেকে সে-সবের কার্য স্থাবর-জঙ্গম শরীর উৎপন্ন হয়, সেই কারণতত্ত্ত্তলি কার্যসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অনেক রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কারণ রূপটিই স্বরূপ; সেই রকম যদিও একমাত্র তত্ত্ব আপনিই, তথাপি নিজ কার্যরূপ জগতে স্বেচ্ছায় অনেক রূপে প্রতীত হচ্ছেন। এ আপনার লীলামাত্র। ১০-৪৮-২০

সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং রজস্তমঃসত্ত্বগুণেঃ স্বশক্তিভিঃ।

ন বধ্যসে তদ্গুণকর্মভির্বা জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ॥ ১০-৪৮-২১

প্রভু! আপনি রজঃ, সত্ত্ব এবং তমোগুণরূপ নিজের শক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করে থাকেন। কিন্তু আপনি ওই গুণসমূহের বা তাদের কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না। কারণ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আপনার বন্ধনের কারণ কোথাও কিছুই হতে পারে না। ১০-৪৮-২১

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্ ভবো ন সাক্ষায় ভিদাহহত্মনঃ স্যাৎ।

অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ স্যাতাং নিকামস্ত্রয়ি নোহবিবেকঃ॥ ১০-৪৮-২২

আত্মবস্তুতে স্থূলদেহ, সৃক্ষ্মদেহ প্রভৃতি উপাধি না থাকায় তাতে জন্ম-মৃত্যু বা কোনোপ্রকারের ভেদভাবও নেই। এইজন্যই আপনার বন্ধনও নেই মোক্ষও নেই। কেবলমাত্র অবিবেকবশতই আমাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে আপনাতে বন্ধন বা মোক্ষ কল্পিত হয়ে থাকে। ১০-৪৮-২২

#### ত্বয়োদিতোহয়ং জগতো হিতায় যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ। বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভিস্তদা ভবান সত্ত্ত্তণং বিভর্তি॥ ১০-৪৮-২৩

জগতের কল্যাণের জন্য আপনি এই সনাতন বেদমার্গ প্রকাশ করেছেন। যখনই পাষণ্ডমতের অনুসারী অসৎ দুর্জনদের দ্বারা এই বেদপথের ক্ষতি সংঘটিত হয়, এর ওপর আঘাত আসে, তখনই আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর গ্রহণ করেন। ১০-৪৮-২৩

> স তৃং প্রভোহদ্য বসুদেবগৃহেহবতীর্ণঃ স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ। অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশরাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতম্বন্॥ ১০-৪৮-২৪

প্রভূ! সেই আপনিই বর্তমানে নিজ অংশ শ্রীবলরামের সঙ্গে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এখানে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। অসুরদের অংশে পৃথিবীতে উৎপন্ন রাজা-নামধারী অত্যাচারীদের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা আপনি সংহার করবেন এবং যদুকুলের যশ বিস্তার করবেন। ১০-৪৮-২৪

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা যঃ সর্বদেবপিতৃভূতন্দেবমূর্তিঃ।

যৎ পাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি স তুং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ॥ ১০-৪৮-২৫ হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বর! সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ, ভূতগণ ও রাজবৃন্দ আপনারই মূর্তি। আপনার চরণ-প্রক্ষালন-জলভূতাসুরধুনী গঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র করেন। আপনি সর্বজগতের পিতা, সকলের গুরু। সেই আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, আমার গৃহ আজ পবিত্র হয়ে গেছে, অসীম সৌভাগ্যে ধন্য হয়ে গেছে। ১০-৪৮-২৫

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোহভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ ১০-৪৮-২৬
প্রেমিক ভক্তগণের পরম প্রিয় আপনি, সত্যবক্তা, অকারণ সুহৃৎ, কৃতজ্ঞ; আপনার উদ্দেশে কেউ সামান্যতম ভজন বা দ্রব্য নিবেদন করলে আপনি তা কখনো বিস্মৃত হন না। সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ আপনাকে ছেড়ে অন্যের শরণাপন্ন হবে? আপনি আপনার ভজনাকারী শোভন হৃদয় ভক্তগণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করে থাকেন। এমনকি যার কখনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই, যা সর্বদা একরূপ সেই আত্মস্বরূপতা পর্যন্ত প্রদান করেন। ১০-৪৮-২৬

দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ। ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহদেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্॥ ১০-৪৮-২৭

ভক্ত-দুঃখহারী জন্মমৃত্যু বন্ধনচ্ছেদনকারী হে জনার্দন! মহান যোগেশ্বর অথবা সুরেশ্বরগণও আপনার স্বরূপ জানতে পারেন না। সেই আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে আমরা ধন্য হয়ে গেছি, আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু! আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, স্বজন, গৃহ, দেহ প্রভৃতি মোহপাশে বদ্ধ হয়ে আছি। এওতো আপনারই মায়া। আপনি কৃপা করে এই সুদৃঢ় বন্ধন শীঘ্র ছেদন করুন। ১০-৪৮-২৭

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্চিতঃ সংস্তৃতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ। অক্রুরং সম্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব॥ ১০-৪৮-২৮

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিং! ভক্তপ্রবর অক্রুর এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং স্তুতি করলে তিনি সহাস্যে মধুর বাণীতে তাঁকে যেন মোহিত করে বললেন। ১০-৪৮-২৮

#### শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্য\*চ শ্লাঘ্যো বন্ধ\*চ নিত্যদা। বয়ং তয় রক্ষ্যাঃ পোষ্যা\*চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ॥ ১০-৪৮-২৯ শ্রীভগবান বললেন–তাত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য আপনি। আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বলকারী প্রশংসনীয় পুরুষ। আমাদের নিত্যহিতৈষী আপনি। আমরা তো আপনার সন্তান-তুল্য, সর্বদাই আপনার পোষণ এবং অনুকম্পার পাত্র। ১০-৪৮-২৯

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।

শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥ ১০-৪৮-৩০

যে সব ব্যক্তি নিজেদের কল্যাণ আকাজ্ফা করেন তাদের উচিত আপনাদের মতো পরম পূজনীয় মহাভাগ সাধুদের নিত্য সেবা করা। সাধু ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের অপেক্ষাও মহত্তর, কারণ দেবতাদের মধ্যে স্বার্থবৃদ্ধি আছে, কিন্তু সাধুদের মধ্যে তা নেই। ১০-৪৮-৩০

ন হ্যশ্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০-৪৮-৩১

জলময় তীর্থগুলিই কেবলমাত্র তীর্থ নয়, মৃন্ময়, শিলাময় মূর্তিগুলিই কেবলমাত্র দেবতা নয়। দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করলে তবেই এই সকল তীর্থ বা দেবতা পবিত্র করেন। কিন্তু সাধুরা দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে থাকেন। ১০-৪৮-৩১

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়াঞ্ট্রেশ্চিকীর্ষয়া।

জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব তৃং গজাহুয়ম্॥ ১০-৪৮-৩২

পিতৃব্য! আমাদের হিতৈষী আত্মীয়বান্ধবগণের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য আপনি পাণ্ডবদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং তাদের কুশল-জিজ্ঞাসার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করুন। ১০-৪৮-৩২

পিতর্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।

আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম॥ ১০-৪৮-৩৩

আমরা শুনেছি যে, পিতা পাণ্ডু তাদের শিশুকালে পরলোকগমন করলে মাতা কুন্তীদেবীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অত্যন্ত কষ্টে পড়েছিল। এখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাদের নিজ রাজধানী হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছেন এবং তারা নাকি সেখানেই বাস করছ। ১০-৪৮-৩৩

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ।

সমো ন বৰ্ততে নূনং দুষ্পুত্ৰবশগোহন্ধদৃক্॥ ১০-৪৮-৩৪

আপনি তো জানেনই যে, অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধই নন, তাঁর মনোবলও যথেষ্ট কম। তাঁর পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, ধৃতরাষ্ট্র তার বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজপুত্রদের সমান ব্যবহার করতে পারছেন না। ১০-৪৮-৩৪

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।

বিজ্ঞায় তদ বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ॥ ১০-৪৮-৩৫

সেইজন্য আপনি গিয়ে নিজে ধারণা করে আসুন যে, তাদের অবস্থা এখন ভালো অথবা মন্দ। আপনার কাছ থেকে তা জেনে আমরা এবিষয়ে সেইরকম ব্যবস্থা নেব যাতে বন্ধুদের মঙ্গল হয়। ১০-৪৮-৩৫

ইত্যক্রুরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

সঙ্কৰ্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ॥ ১০-৪৮-৩৬

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরকে এইরূপ আদেশ দিয়ে বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে সেখান থেকে নিজ ভবনে গমন করলেন। ১০-৪৮-৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ॥

#### ঊনপঞ্চাশৎতম অধ্যায়

## অক্রুরের হস্তিনাপুর গমন

#### শ্রীশুক উবাচ

স গত্বা হাস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোহঙ্কিতম্।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্॥ ১০-৪৯-১
সহপুত্রং চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোহপরান্॥ ১০-৪৯-২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিং! ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে অক্রুর হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানকার প্রতিটি বস্তুতে পুরুবংশীয় নরপতিদের অমরকীর্তি অঙ্কিত। তিনি সেখানে ধৃতরাষ্ট্র, ভীল্ম, বিদুর, কুন্তী, পুত্র সোমদত্ত-সহ বাষ্ট্রীক, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণপুত্র অশ্বখামা, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব তথা অন্যান্য বন্ধুস্বজনদের সঙ্গে দেখা করলেন। ১০-৪৯-১-২

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ।

সম্পৃষ্টব্যৈঃ সুহৃদ্বার্তাং স্বয়ংচাপৃচ্ছদব্যয়ম্॥ ১০-৪৯-৩

গান্ধিনীনন্দন অক্রুর সেই আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে যথোচিত রীতিতে মিলিত হলে তাঁরা তাঁর কাছে নিজেদের মথুরাবাসী আত্মীয়স্বজনদের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সেসব জানিয়ে অক্রুরও হস্তিনাপুরস্থ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৪৯-৩

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্যে বৃত্তবিবিৎসয়া।

দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ॥ ১০-৪৯-৪

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তা জানার জন্য অক্রুর সেখানে কয়েকমাস রইলেন। সত্যি বলতে কী, নিজের দুর্বৃত্ত পুত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহসও ধৃতরাষ্ট্রের ছিল না। তিনি শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি দুর্বৃদ্ধি খলেদের পরামর্শেই চলতেন। ১০-৪৯-৪

তেজ ওজো বলং বীর্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্গুণান্।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্॥ ১০-৪৯-৫
কৃতং চ ধার্তরাষ্ট্রের্যদ্ গরদানাদ্যপেশলম্।
আচখ্যৌ সর্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ॥ ১০-৪৯-৬

কুন্তী এবং বিদুর অক্রুরকে জানালেন যে, দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা পাণ্ডবদের প্রভাব, শস্ত্রবিদ্যা-নৈপুণ্য, বল, বীর্য তথা বিনয়াদি সদ্গুণ সহ্য করতে না পেরে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছে। প্রজারা পাণ্ডবদেরই বেশি ভালোবাসে, এই সত্যটি তাদের চিন্তদাহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং তারা পাণ্ডবদের অনিষ্ট্রসাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। এ পর্যন্ত তারা পাণ্ডবদের বিষদান প্রভৃতি অনেকরকম ভয়ংকর শক্রতা ও অন্যায় করেছে এবং পরেও করবে বলে পরিকল্পনা করছে। ১০-৪৯-৫-৬

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রেরমুপসৃত্য তম্।

উবাচ জন্মনিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা॥ ১০-৪৯-৭

অক্রুর যখন কুন্তীর গৃহে প্রথম এলেন, তখন তিনি ভ্রাতার কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁকে দেখে কুন্তীর জন্মস্থান তথা পিতৃগৃহের কথা স্মরণে এল। জলভরা চোখে তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন। ১০-৪৯-৭

#### অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতর\*চ মে। ভগিন্যো ভ্রাতপুত্রা\*চ জাময়ঃ সখ্য এব চ॥ ১০-৪৯-৮

সৌম্যদর্শন ভাতা অক্রর! আমার মাতা-পিতা, ভাতা-ভগ্নী, ভাতুম্পুত্র, কুলবধূগণ ও সখী-বান্ধবীরা আমাদের মনে রেখেছেন কি? ১০-৪৯-৮

ভাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।

পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাষুরুহেক্ষণঃ॥ ১০-৪৯-৯

শুনেছি, আমার দ্রাতুষ্পুত্র ভগবান কৃষ্ণ এবং কমললোচন বলরাম অতীব ভক্তবৎসল ও শরণাগতরক্ষক। তাঁরা তাদের পিতৃষ্বসা আমার পুত্রদের কথা ভাবেন কি? ১০-৪৯-৯

সাপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিণীমিব।

সান্তুয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাং\*চ বালকান॥ ১০-৪৯-১০

আমি শক্রুদের মধ্যে পড়ে আছি শোকে আকুল হয়ে, যেন বৃকদের মাঝখানে কোনো হরিণী! আমার পুত্রেরা পিতৃহীন হয়েছে শিশুকালেই। শ্রীকৃষ্ণ কি একবার এসে আমাকে এবং এই অনাথ বালকদের প্রবোধবাক্যে মৌখিক সান্ত্বনাও দেবেন? ১০-৪৯-১০

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।

প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্॥ ১০-৪৯-১১

হে কৃষণ! হে বিশ্বভাবন! হে গোবিন্দ! আমি শিশুপুত্রদের নিয়ে দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করছি অসহায় অবস্থায়। আপনার শরণ নিলাম আমি, রক্ষা করুন আমাকে, আমার সন্তানদের। ১০-৪৯-১১

নান্যত্তব পদাস্তোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্। বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ॥ ১০-৪৯-১২

হে শ্রীকৃষ্ণ! মৃত্যুময় এই সংসারে মৃত্যুভয়নাশক তথা মোক্ষদায়ী একমাত্র আপনারই চরণ। এই সংসারের ভয়ে ভীত যারা তাদের জন্য আপনার চরণকমল ছাড়া অন্য কোনো শরণ, অন্য কোনো সহায় তো আমি দেখছি না। ১০-৪৯-১২

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাতানে।

যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা॥ ১০-৪৯-১৩

মায়ালেশরহিত পরম শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম। সর্বযোগাধিপতি সর্বযোগস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার শরণ নিলাম, রক্ষা করুন আমায়, প্রভু! ১০-৪৯-১৩

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণং চ জগদীশ্বরম্।

প্রারুদদ্ দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী॥ ১০-৪৯-১৪

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! তোমার প্রপিতামহ কুন্তী এইভাবে নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরে জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে দুঃখে আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। ১০-৪৯-১৪

সমদুঃখসুখোহকূরো বিদুর\*চ মহাযশাঃ।

সান্ত্রয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎ পুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ॥ ১০-৪৯-১৫

অক্রুর এবং মহাযশস্বী বিদুর সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু কুন্তীর সুখে ও দুঃখে তাঁরা সহমর্মিতাবশত সমান সুখ ও দুঃখ অনুভব করছিলেন। তাঁরা দুজন কুন্তীকে তাঁর পুত্রদের জন্ম যে বিশিষ্ট দেবতাদের অংশে এবং পৃথিবী থেকে অধর্ম বিনাশের ক্ষেত্রে তাঁদের যে বিশেষ ভূমিকা থাকবে, এইসব আশ্বাস বাক্যে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন। ১০-৪৯-১৫

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্।

অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্॥ ১০-৪৯-১৬

পরে মথুরায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক হয়ে অক্রুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রদের প্রতি অতি স্নেহবশত পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং নিজের পুত্র ও ভ্রাতুম্পুত্রগণের মধ্যে সমদৃষ্টি করেন না। এখন চলে যাওয়ার আগে কৌরবসভায় ভীম্মাদি আত্মীয়-বন্ধুবর্গের সামনেই অক্রুর ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি সুহৃদগণের প্রেরিত সৌহার্দ্যপূর্ণ বার্তা বলতে লাগলেন। ১০-৪৯-১৬

#### অক্রুর উবাচ

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য তৃং কুরূণাং কীর্তিবর্ধন।

ভ্রাতর্যুপরতে পাণ্ডাবধুনা২২সনমাস্থ্রিতঃ॥ ১০-৪৯-১৭

অক্রুর বললেন–হে বিচিত্রবীর্যতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! কুরুবংশের উজ্জ্বল কীর্তি আপনার সুকৃতিতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। বিশেষত এখন যেহুতু ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যু হওয়াতে আপনিই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, আপনার এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ১০-৪৯-১৭

ধর্মেণ পালয়মুর্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্।

বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্স্যসি॥ ১০-৪৯-১৮

ধর্ম-অনুসারে পৃথিবীর পালন, সদ্যবহারের দারা প্রজানুরঞ্জন এবং স্বজনদের সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বা সমভাব অবলম্বনের দারা আপনি মঙ্গল ও কীর্তি লাভ করবেন। ১০-৪৯-১৮

অন্যথা ত্বাচরঁল্লোকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ।

তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেশ্বাত্মজেষু চ॥ ১০-৪৯-১৯

এর বিপরীত আচরণ করলে ইহলোকেও যেমন আপনার নিন্দা হবে, তেমনি পরলোকেও আপনাকে নরকে যেতে হবে। সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণ ও নিজ পুত্রদের মধ্যে সমভাবাপন্ন থাকবেন। ১০-৪৯-১৯

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কর্হিচিৎ কেনচিৎ সহ।

রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ॥ ১০-৪৯-২০

মহারাজ! আপনি তো জানেনই যে, এই সংসারে কখনো কোথাও কেউ কারো সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে না। যার সঙ্গে বর্তমানে সংযোগ আছে, ভবিষ্যতে তার সঙ্গে বিয়োগ ঘটতে বাধ্য। এ কথা নিজের শরীরের সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য; স্ত্রী, পুত্র, বিষয়সম্পদ ইত্যাদির কথা তো বলাই বাহুল্য। ১০-৪৯-২০

এক প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোহনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ১০-৪৯-২১

জীব জন্মায় একা, একা-ই মারা যায়। নিজের পুণ্যকর্মের ফলও একাই ভোগ করে, দুষ্কর্মের ফলও তাকে একাই ভুগতে হয়। ১০-৪৯-২১

অধর্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেহল্পমেধসঃ।

সম্ভোজনীয়াপদেশৈৰ্জলানীব জলৌকসঃ॥ ১০-৪৯-২২

জলচর কোনো কোনো প্রাণীর দেহ-রস যেমন তারই শাবকেরা শোষণ করে নেয়, ঠিক তেমনভাবেই মূর্খ ব্যক্তির অধর্মপথে অর্জিত বিষয় তারই স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি তথাকথিত আপনজনেরা,—আমরা তোমার আত্মীয়, সুতরাং আমাদের ভরণ-পোষণ করা তোমার কর্তব্য—এই ধরণের বিভিন্ন ছলে সম্পূর্ণ রূপেই নিজেরা অপহরণ করে নেয়। ১০-৪৯-২২

পুষ্ণাতি যানধর্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্।

তে২কৃতার্থং প্রহিণ্ণন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ॥ ১০-৪৯-২৩

অজ্ঞ ব্যক্তি যাদের আপনবোধে অধর্ম-আশ্রয় করেও পালন-পোষণ করে, সেই প্রাণ, ধন-সম্পদ ও পুত্রাদি, –সে অতৃপ্ত থাকতেই তাকে ছেড়ে চলে যায়। ১০-৪৯-২৩

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ।

অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্মবিমুখস্তমঃ॥ ১০-৪৯-২৪

সেই ধর্মবিমুখ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের লৌকিক স্বার্থও বোঝে না। যাদের জন্য সে অধর্ম করে, তারা তো তাকে পরিত্যাগ করবেই, সে নিজেও কোনোদিন সন্তোষ অনুভব করবে না, আর মৃত্যুর পর নিজের পাপের বোঝা নিয়ে তাকে যেতে হবে ঘোর নরকে। ১০-৪৯-২৪

তস্মাল্লোকমিমং রাজন স্বপ্নমায়ামনোরথম্।

বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাহহত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো॥ ১০-৪৯-২৫

সুতরাং, হে রাজন্। এই সংসার যে স্বপ্ন, মায়া তথা মানসিক কল্পলোকের মতো অনিত্য, তা অবধারণ করে নিজের শক্তিতে মনকে সংযত করুন, মমতার বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আপনার সেই সামর্থ্য আছে; সমদৃষ্টিসম্পন্ন হোন, রিপুদের জয় করে সংসারের দিক থেকে উপরতি অবলম্বন করে শান্ত হয়ে যান। ১০-৪৯-২৫

## ধৃতরাষ্ট্র উবাচ যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্।

তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্॥ ১০-৪৯-২৬

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে দানপতি অক্রর! আপনি যা কিছু বললেন তা আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সর্বথা শ্রেয়োজনক। যেমন মৃত্যুগ্রস্ত জীব অমৃতলাভ করলে তার দ্বারা কিছুতেই তৃপ্ত হতে চায় না, তেমনি আমিও আপনার এই বাক্য শুনে তৃপ্ত হতে পারছি না, আমার আরও শোনবার আকাজ্ফা জন্মাছে। ১০-৪৯-২৬

তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে।

পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা॥ ১০-৪৯-২৭

তথাপি হে সৌম্য! আমার মন চঞ্চল এবং পুত্রস্লেহে এমনই বিষম দশায় উপনীত যে আপনার এই প্রিয়-সত্যভাষণ আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারছে না। স্ফটিক পর্বতের শিখরে বিদ্যুতের চমক যেমন মুহূর্তকালের জন্য তীব্র আলোকে সব কিছু উজ্জ্বল করে তোলে কিন্তু পরক্ষণেই আবার সব পূর্ববৎ অন্ধকার হয়ে যায়, এই কল্যাণময় উপদেশবাণী আমার চিত্তেও সেইরকমই ক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করছে মাত্র। ১০-৪৯-২৭

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্।

ভূমের্ভারাতারায় যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ১০-৪৯-২৮

অক্রুর! শুনেছি যে, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বয়ং সর্বশক্তিমান ভগবান যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর বিধান লঙ্খন বা অন্যথা করতে পারে, এমন পুরুষ কে আছে? তিনি যেমন ইচ্ছা করবেন, তা-ই হবে। ১০-৪৯-২৮

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং সৃষ্টা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।

তস্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্রসংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায়॥ ১০-৪৯-২৯

ভগবানের মায়ার গতি মানুষের বিচার-বুদ্ধির অতীত। সেই মায়ার দ্বারা এই সংসার সৃষ্টি করে তিনি এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন এবং কর্ম তথা কর্মফলসমূহ বিভাজন করে দিচ্ছেন। এই সংসারচক্রের অবিচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হয়ে চলার পিছনে তাঁর অচিস্ত্যলীলাশক্তি ভিন্ন অন্য কোনো কারণই নেই। সেই পরমৈশ্বর্যশালী প্রভুকে আমি নমস্কার করি। ১০-৪৯-২৯

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ। সুহুদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ॥ ১০-৪৯-৩০

শ্রীশুকদেব বললেন–যদুবংশীয় অক্রুর এইভাবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হয়ে স্বজনবান্ধবদের অনুমতি নিয়ে মথুরায় ফিরে এলেন। ১০-৪৯-৩০

> শশংস রামকৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্। পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্॥ ১০-৪৯-৩১

পরীক্ষিৎ! তিনি সেখানে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আচরণ, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর ব্যবহারাদি যা কিছু তিনি লক্ষ করেছিলেন এবং জেনেছিলেন, খুলে বললেন। প্রকৃতপক্ষে এই জন্যই তাঁকে হস্তিনাপুরে পাঠানো হয়েছিল। ১০-৪৯-৩১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্ত্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

## BANGLADARSHAN.COM

॥দশম স্বন্ধ পূর্বার্ধ সমাপ্ত॥ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

## ॥শ্রীমদ্ভাগতমহাপুরাণম্॥

॥দশমঃ ক্ষনঃ॥

(উত্তরার্ধঃ)

#### পঞ্চাশতম অধ্যায়

## জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দ্বারকাপুরী নির্মাণ

#### শ্রীশুক উবাচ

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্যভ। মৃতে ভর্তরি দুঃখার্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্॥ ১০-৫০-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে ভরতবংশ শিরোমণি পরীক্ষিৎ! কংসের দুই রানি অস্তি ও প্রাপ্তি। পতির মৃত্যু তাদের শোকাকুল করে তুলল; তখন তারা নিজ পিতার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করল। ১০-৫০-১

> পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে। বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্বমাত্মবৈধব্যকারণম্॥ ১০-৫০-২

মগধরাজ জরাসন্ধ তাদের পিতা। কন্যাদ্বয় তাকে তাদের বৈধব্যের সমস্ত কারণ বর্ণনা করল। ১০-৫০-২

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ।

অ্যাদবীং মহীং কর্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্॥ ১০-৫০-৩

হে পরীক্ষিৎ! এই অপ্রিয় সমাচার শ্রবণ করে জরাসন্ধ প্রথমে শোকগ্রস্ত হলেও পরে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে পৃথিবী থেকে যদুবংশের নাম মুছে ফেলার সংকল্প করে যুদ্ধের জন্য বিশাল প্রস্তুতি করল। ১০-৫০-৩

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ।

যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুণৎ সর্বতোদিশম্॥ ১০-৫০-৪

এবং তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যদুবংশজাতদের রাজধানী মথুরাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ১০-৫০-৪

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্।

স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনং চ ভয়াকুলম্॥ ১০-৫০-৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের উদ্বেলিত সাগরসম সৈন্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আরও দেখলেন যে সৈন্য রাজধানীকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তিনি লক্ষ করলেন যে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলে ভীতসন্তুস্ত হয়ে উঠেছে। ১০-৫০-৫

চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ।

তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্॥ ১০-৫০-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নবরূপে আবির্ভাব তো ভূভার হরণ নিমিত্তই হয়েছিল। অবতাররূপে আগমনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে তিনি তাঁর করণীয় স্থির করে ফেললেন। ১০-৫০-৬

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ ভুবি ভারং সমাহিতম্।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্বভূভুজাম্॥ ১০-৫০-৭
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্তা বলোদ্যমম্॥ ১০-৫০-৮

মগধরাজ জরাসন্ধ তাঁর অধীনস্ত রাজাদের সাহায্যে পদাতিক, রথ, গজ ও অশ্ব সজ্জিত বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠলেন। প্রায় সব ভবভারই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। তিনি তাদের বিনাশ করবেন স্থির করে ফেললেন। কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধকে তখনই বধ করলে চলবে না কারণ সে জীবিত থাকলে তবেই ভবিষ্যতে অসুরদের বিশাল সৈন্য একত্র করে তাঁর কাছে আনতে পারবে। ১০-৫০-৭-৮

এতদর্থোহবতারোহয়ং ভূভারহরণায় মে।

সংরক্ষাণায় সাধূনাং কৃতোহন্যেষাং বধায় চ॥ ১০-৫০-৯

তিনি ভাবলেন–আমার অবতাররূপে আগমনের উদ্দেশ্যই যে ভূভার হরণ, সাধু-সজ্জনদের রক্ষা ও দুষ্টদুর্জনদের সংহার করা। ১০-৫০-৯

অন্যোহপি ধর্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংশ্রিয়তে ময়া।

বিরামায়াপ্যধর্মস্য কালে প্রভবতঃ কৃচিৎ॥ ১০-৫০-১০

প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম বৃদ্ধি রোধ হেতু আমি বহু কলেবর ধারণ করে থাকি। ১০-৫০-১০

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্যবর্চসৌ।

রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ॥ ১০-৫০-১১

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তখন সহসা আকাশ পথে সূর্যসম জ্যোতির্ময় যুগল রথের আগমন হল। রথযুগল যুদ্ধযাত্রার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা অবস্থায় ছিল; রথচালনায় দুইজন সারথিও নিযুক্ত করা ছিল। ১০-৫০-১১

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া।

দৃষ্ট্বা তানি হ্বষীকেশঃ সঙ্কৰ্ষণমথাব্ৰবীৎ॥ ১০-৫০-১২

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের দিব্য সনাতন আয়ুধও সেইখানে আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হল। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অগ্রজ শ্রীবলরামকে বললেন। ১০-৫০-১২

পশ্যার্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো।

এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ॥ ১০-৫০-১৩

হে অগ্রজ! আপনি অতি বলবান। যদুবংশজাতগণ আপনাকেই এখন তাদের প্রভু ও রক্ষক জ্ঞান করেন; তারা আপনার কৃপাতেই সনাথ। তাদের উপর এক ভয়ানক বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখুন, এই হল আপনার রথ যা আপনার প্রিয় আয়ুধ –হল-মুষলেও সজ্জিত। ১০-৫০-১৩

> যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর। এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্মকৃৎ॥ ১০-৫০-১৪

এইবার আপনি আপনার রথে আরোহণ করে শত্রু সৈন্য সংহারে তৎপর হোন ও আপনার আত্মীয়স্বজনদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। ভগবন্! সাধুদিগের কল্যাণ নিমিত্তই তো আমাদের অবতাররূপে আগমন। ১০-৫০-১৪ ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু।
এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ॥ ১০-৫০-১৫
নির্জগাতুঃ স্বায়ুধাট্যৌ বলেনাল্পীয়সাহহবৃতৌ।
শঙ্খং দধ্যৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসার্থিঃ॥ ১০-৫০-১৬

অতএব আপনি এখন ভবভারস্বরূপ এই তেইশ অক্ষোহিণী সৈন্যদলকে বিনাশ করুন। শ্রীবলরামকে এইরূপ বলে ও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুইজনেই বর্ম ধারণ করলেন ও রথারোহণ করে মথুরা থেকে নির্গত হলেন। তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ আয়ুধ ধারণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীও ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রথের সার্থি ছিলেন দারুক। পুরীর বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণ নিজ 'পাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ বাজালেন। ১০-৫০-১৫-১৬

ততোহভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ।
তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম॥ ১০-৫০-১৭
ন তৃয়া যোদ্ধমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জ্য়া।
গুপ্তেন হি তৃয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহুন॥ ১০-৫০-১৮

তাঁর ভয়ংকর শঙ্খধ্বনি শুনে শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল। তাঁকে দেখে মগধরাজ জরাসন্ধ বলল –ওরে পুরুষাধম! তুই তো আমার সামনে এক অল্পবয়সী বালকমাত্র। একলা তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার লজ্জা হয়। এতদিন তুই কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলি। ওরে মন্দমতি! তুই তো তোর মামার হত্যাকারী। তাই আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যা, আমার সমুখ থেকে দূর

হয়ে যা। ১০-৫০-১৭-১৮ তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্যমুদ্বহ। হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি॥ ১০-৫০-১৯

বলরাম! যদি তোর চিত্তে এই কথার উপর শ্রদ্ধা থাকে যে, যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় তাহলে তুই সাহস করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণে ছিন্নভিন্ন দেহকে এইখানেই ত্যাগ করে তুই স্বর্গে যা অথবা যদি তোর ক্ষমতা থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে বধ কর। ১০-৫০-১৯

### শ্রীভগবানুবাচ

ন বৈ শূরা বিকখন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্।

ন গৃহীমো বচো রাজন্নাতুরস্য মুমূর্যতঃ॥ ১০-৫০-২০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে মগধরাজ! যথার্থ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তোমার মতন দস্তোক্তি কখনো করে না, তারা পরাক্রম প্রদর্শনই করে থাকে। দেখো, এখন তো তোমার মৃত্যু তোমার শিয়রে সমাগত। সান্নিপাতিক জুরের রোগির মতন প্রলাপ বকছ কেন। যা ইচ্ছে বলতে পারো, তোমার কথায় আমি আদৌ গুরুত্ব দিই না। ১০-৫০-২০

### শ্রীশুক উবাচ

জরাসুতস্তাবভিস্ত্য মাধবৌ মহাবলৌঘেন বলীয়সাহহবৃণোৎ। সসৈন্যযানধ্বজবাজিসারথী সূর্যানলৌ বায়ুরিবান্ররেণুভিঃ॥ ১০-৫০-২১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যেমন বায়ু জলদ দ্বারা সূর্যকে ও ধূম দ্বারা অগ্নিকে দৃষ্টির অগোচর করতে সমর্থ হলেও সূর্য ও অগ্নি তাদের নিজ সত্তা হারায় না এবং পুনঃ আলোক বিচ্ছুরণ করে থাকে, তেমনভাবেই মগধরাজ জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সম্মুখে এসে তার অতি বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী দ্বারা তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল; তাঁদের সৈন্যবাহিনীর রথ, ধ্বজা, অশ্ব ও সারথি সকলই দৃষ্টির অগোচর হয়ে গোল। ১০-৫০-২১

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথাবলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্ম্ধে।
স্ত্রিয়ং পুরাট্টালকহর্ম্যগোপুরং সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দিতাঃ॥ ১০-৫০-২২

মথুরাপুরীর রমণীকুল তাঁদের প্রাসাদের গবাক্ষ ও জানালাদির অন্তরালে থেকে যুদ্ধের কৌতুক উপভোগ করছিলেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, যুদ্ধভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত ও শ্রীবলরামের তালধ্বজ চিহ্নিত রথযুগল সহসা দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল –তখন তাঁরা শোকাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ১০-৫০-২২

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্।

স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চিতং ব্যস্ফূর্জয়র্গশরাসনোত্তমম্॥ ১০-৫০-২৩

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে শত্রুপক্ষ তাঁদের সেনাবাহিনীর উপর জলদসম অবিরাম তীর বর্ষণ করে তাদের পীড়িত ও ব্যথিত করে তুলেছে, তখন তিনি দেবাসুর সম্মানিত নিজ শার্ক্ষধনুকে টংকার দিলেন। ১০-৫০-২৩

গৃহুন্ নিষঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্ বিকৃষ্য মুঞ্চঞ্ছিতবাণপূগান্।

নিঘুন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্ নিরন্তরং যদদলাতচক্রম্॥ ১০-৫০-২৪

অতঃপর তিনি অতি ক্ষিপ্রগতিতে তৃণীর থেকে শর নিয়ে তাঁর শার্জধনুকে জ্যারোপ করে মুহুর্মুহু শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর শার্জধনুক চালনার বেগ অতি প্রবল ছিল; দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ প্রবল বেগে অলাতচক্র আবর্তন করাচ্ছে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের চতুরঙ্গসেনার পদাতিক, অশ্ব, গজানীক, রথ সংহার করতে লাগলেন। ১০-৫০-২৪

নির্ভিন্নকুস্তাঃ করিণো নিপেতুরনেকশোহশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ।

রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ পদাতয়শ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ॥ ১০-৫০-২৫

প্রবল যুদ্ধে বহু হস্তীমুণ্ড কেটে গেল আর তারা প্রাণত্যাগ করে পড়ে যেতে লাগল। শরবর্ষণে বহু অশ্ব ছিন্নমস্তক হল। অশ্ব, ধ্বজ, সারথি এবং রথারোহী বিনাশ হওয়ায় বহু রথ নিদ্রিয় হয়ে গেল। পদাতিক সৈনিকদের বাহু, উরু, মস্তক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১০-৫০-২৫

সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনামঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোহসূগাপগাঃ।
ভুজাহয়ঃ পূরুষশীর্ষকচ্ছপা হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ॥ ১০-৫০-২৬
করোরুমীনা নরকেশশৈবলা ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুলাসঙ্কুলাঃ।
আচ্ছুরিকাবর্তভয়ানকা মহামণিপ্রবেকাভরণাশাশর্করাঃ॥ ১০-৫০-২৭
প্রবর্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে মনস্থিনাং হর্ষকরীঃ পরস্পরম্।
বিনিঘ্নতারীন্ মুসলেন দুর্মদান্ সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা॥ ১০-৫০-২৮

সেই যুদ্ধে পরম তেজস্বী ভগবান শ্রীবলরামের নিজ মুষল আঘাতে বহু উন্মন্ত শক্রুদের বধ করলেন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিঃসৃত শোণিত শতশত ধারা নদীসম প্রবাহিত হতে লাগল। কোথাও মানবমুও ভূলুষ্ঠিত হল আর কোথাও গজ-অশ্ব আদি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সেই শোণিত ধারায় মানব-বাহুকে সর্প আর স্তুপাকার মানব-মুওকে কূর্মদের সমাবেশ বলে মনে হচ্চিল। মৃত হস্তীতে দ্বীপ ও মৃত অশ্বে কুস্তীরের ভ্রম হচ্ছিল। মানব বাহু ও উরুতে মৎস, মানব কেশে শৈবাল, ধনুকে তরঙ্গ এবং অস্ত্রশস্ত্রে লতাপাতা ও তৃণগুলা বোধ হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা ঢাল দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ভয়ানক ঘূর্ণিজল। সেই শোণিত প্রবাহে মণিমুক্তা আভরণ আদি প্রস্তরখণ্ডবৎ বয়ে যাচ্ছিল। সেই ভয়ানক শোণিত ধারা প্রত্যক্ষ করে কাপুরুষগণ ভীতসন্ত্রস্ত ও বীর যোদ্ধাগণ উৎসাহিত বোধ করছিল। ১০-৫০-২৬-২৭-২৮

# বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্। ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়োর্বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্॥ ১০-৫০-২৯

হে পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধের সেই সৈন্যবাহিনী সমুদ্রসম দুর্গম ও ভয়াবহ ছিল। এই অপ্রতিরোধ্য শক্তির উপর জয়লাভ করা অতিশয় কঠিন কার্য ছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অতি অল্প সময়েই তার বিনাশ করলেন। তাঁরা সমগ্র জগতের প্রভু। তাঁদের পক্ষে এই সৈন্যবাহিনী বিনাশ করা তো এক ক্রীড়ামাত্রই ছিল। ১০-৫০-২৯

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ সমীহতেহনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।

ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে॥ ১০-৫০-৩০

হে পরীক্ষিং! শ্রীভগবান অনন্ত গুণসম্পন্ন। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার কার্য করে থাকেন। তাঁর পক্ষে এমন এক শক্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে তছনছ করে দেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তবুও মানববেশ ধারণ করে যখন তিনি নরলীলা করেন, তার বর্ণনাও করা হয়ে থাকে। ১০-৫০-৩০

> জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্। হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা॥ ১০-৫০-৩১

এইভাবে জরাসন্ধের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। তার রথও ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রইল। তখন জরাসন্ধের দেহে কেবল প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই মুহুর্তে ভগবান শ্রীবলরাম সিংহসম বিক্রমে আহত মহাবলশালী জরাসন্ধকে বন্দী করলেন। ১০-৫০-৩১

বধ্যমানং হতারাতিং পাশের্বারুণমানুষৈঃ।

বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্যচিকীর্ষয়া॥ ১০-৫০-৩২

জরাসন্ধ পূর্বে বহু প্রতিপক্ষের রাজাদের হত্যা করেছিল কিন্তু আজ তাকেই শ্রীবলরাম বরুণ পাশে ও মানবের ফাঁসে বাঁধছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তা করলেন যে, জরাসন্ধ জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে সে আবার আরও বিশাল সৈন্যবাহিনী জোগাড় করে আনবে যাতে ভূভার হরণ কার্য সহজ হয়ে যাবে, তিনি শ্রীবলরামকে নিরস্ত করলেন। ১০-৫০-৩২

স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসংমতঃ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ॥ ১০-৫০-৩৩
বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোহয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ॥ ১০-৫০-৩৪

জরাসন্ধকে পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা সমীহ করত। তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাকে দীনহীনসম দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দিলেন তখন তার লজ্জার সীমা রইল না। সে স্থির করল যে সে তপস্যা করবে। কিন্তু পথে তার মিত্র রাজাগণ তাকে নিরস্ত করবার জন্য বলল –হে রাজন্! যদুবংশজাতদের কী আছে? তারা আপনাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। প্রারব্ধ হেতুই আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা, আবার জয়লাভ করবার আশা ইত্যাদি কথা বলে এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত ও যুক্তির সাহায্যে তার তপস্যা করবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই, বোঝাল। ১০-৫০-৩৩-৩৪

হতেষু সর্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা।

উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্মনা যযৌ॥ ১০-৫০-৩৫

হে পরীক্ষিৎ! তখন মগধরাজের সৈন্যবল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীবলরাম তাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে সে বিষণ্ণ চিত্তে নিজ দেশ মগধে প্রত্যাগমন করল। ১০-৫০-৩৫

মুকুন্দোহপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ।

বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ॥ ১০-৫০-৩৬

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি অথচ সমুদ্রসম বিশাল জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সেনার উপর অনায়াসে জয়লাভ হল। সেই সময় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাঁদের উপর নন্দনকাননের পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং এই মহান কার্যের অনুমোদন ও প্রশংসা করলেন। ১০-৫০-৩৬

মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজুরৈর্মুদিতাত্মভিঃ।

উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ॥ ১০-৫০-৩৭

জরাসন্ধের সেনার পরাজয়ে মথুরা নিবাসীগণ নির্ভয়চিত্ত হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ তাদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই আনন্দবাসরে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তখন সূত, মগধ ও বন্দীজন তাঁর জয়লাভের সংকীর্তন করেছিল। ১০-৫০-৩৭

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্যাণ্যনেকশঃ।

বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ॥ ১০-৫০-৩৮

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে শঙ্খ, কাড়া-নাকাড়া, ভেরি, তূর্য, বীণা, বংশী ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যসকল বেজে উঠেছিল। ১০-৫০-৩৮

সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্।

নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্॥ ১০-৫০-৩৯

মথুরার সমস্ত রাজপথ ও সরণিতে সুগন্ধীযুক্ত জল ছিটানো হয়েছিল। হাস্যকৌতুকে মুখর নাগরিকদের মধ্যে চতুর্দিকে এক ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। সমস্ত নগর ছোট পতাকাতে ও বিশাল বিজয় পতাকাতে সজ্জিত করা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি; আর আনন্দ উৎসবের দ্যোতক বহু তোরণ রচনা করা হয়েছিল। ১০-৫০-৩৯

নিচীয়মানো নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ।

নিরীক্ষ্যমাণঃ সম্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ॥ ১০-৫০-৪০

শ্রীকৃষ্ণের নগর প্রবেশ কালে নগরের রমণীকুল তাদের প্রেম ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ নয়ন দ্বারা তাঁকে সম্নেহে অবলোকন করছিল। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পমাল্য, দধি, অক্ষত ও অঙ্কুরিত যবকাদির বর্ষণও করছিল। ১০-৫০-৪০

আযোধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্।

যদুরাজায় তৎ সর্বমাহতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ॥ ১০-৫০-৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধভূমি থেকে প্রভূত পরিমাণ ধনসম্পদ ও বীরদের আভরণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তা যদুকুলের রাজা উগ্রসেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১০-৫০-৪১

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ।

যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ॥ ১০-৫০-৪২

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে মোট সতেরো বার তেইশ অক্ষোহিণী সেনা একত্র করে মগধরাজ জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের আক্রমণ করেছিল। ১০-৫০-৪২

অক্ষিথংস্তদ্বলং সর্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা।

হতেষু স্বেম্বনীকেষু ত্যক্তোহয়াদরিভির্নপঃ॥ ১০-৫০-৪৩

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনুকুল্যে যাদবগণ প্রত্যেকবারই জরাসন্ধকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে যাদবগণ প্রতিবারই জরাসন্ধকে পূর্ববৎ উপেক্ষা করে মুক্তি প্রদান করেছিল। প্রতিবারই পরাজিত জরাসন্ধ রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১০-৫০-৪৩

অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা। নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ১০-৫০-৪৪

অষ্টাদশতম যুদ্ধের সূচনায় শ্রীনারদ প্রেরিত কাল যবনকে দেখা গিয়েছিল। ১০-৫০-৪৪

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ।

নৃলোকে চাপ্ৰতিদ্বন্ধো বৃষ্ণীঞ্চুত্বাহহসম্মিতান্॥ ১০-৫০-৪৫

যুদ্ধে কালযবনের সমকক্ষ বীর তখন জগতে ছিল না। কালযবন শুনল যে যাদবগণ অতীব শক্তিশালী ও প্রত্যাঘাত করবার ক্ষমতা রাখে। তখন সে তিন কোটি স্লেচ্ছ সৈন্য দিয়ে মথুরা নগর ঘিরে ফেলল। ১০-৫০-৪৫

তং দৃষ্ট্রাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্।

অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যভয়তো মহৎ॥ ১০-৫০-৪৬

কাল্যবনের এই অতর্কিত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ করলেন –এ যে যাদবদের উপর জরাসন্ধ ও কাল্যবনসম দুটি বিপদ একসঙ্গে উপস্থিত হল! ১০-৫০-৪৬

যবনোহয়ং নিরুদ্ধেহস্মানদ্য তাবনাহাবলঃ।

মাগধোহপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাহহগমিষ্যতি॥ ১০-৫০-৪৭

আজ পরম শক্তিশালী যবন আমাদের আক্রমণ করেছে, জরাসন্ধও তাহলে দিনকয়েকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে। ১০-৫০-৪৭

আবয়োর্যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ।

বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী॥ ১০-৫০-৪৮

আমরা দুই ভাই-ই যদি কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে সেই সময় যদি জরাসন্ধও আক্রমণ করে তাহলে তো সে আমাদের আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের আক্রমণ করে তাদের বধ করবে অথবা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। জরাসন্ধ যে অতি বলবান তাতে সন্দেহ নেই। ১০-৫০-৪৮

> তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্। তত্র জ্ঞাতীন সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে॥ ১০-৫০-৪৯

তাই আজ আমরা এমন এক দুর্গ রচনা করব যার ভিতরে প্রবেশ করা কোনো মানুষের পক্ষে অতি কঠিন কার্য হবে। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের সেই দুর্গে সুরক্ষিত করে তারপর আমরা এই যবন নিধনে যাব। ১০-৫০-৪৯

ইতি সমন্ত্ৰ্য ভগবান্ দুৰ্গং দ্বাদশযোজনম্।

অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাডুতমচীকরৎ॥ ১০-৫০-৫০

শ্রীবলরামের সঙ্গে এইরূপ সলাপরামর্শ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের ভিতর এমন এক দুর্গম নগর রচনা করালেন যাতে সকল বস্তুই অদ্ভূত ছিল। নগরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আটচল্লিশ ক্রোশ করে ছিল। ১০-৫০-৫০

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্।

রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্মিতম্॥ ১০-৫০-৫১

নগরের প্রত্যেক বস্তুতে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান, ও শিল্পকলার ঔৎকর্ষ আরোপ করা ছিল। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে প্রশস্ত রাজপথ, চৌরাস্তা ও গলিপথ যথাস্থানে সুচারুরূপে রচিত ছিল। ১০-৫০-৫১

সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্।

হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্ভিঃ স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ॥ ১০-৫০-৫২

নগরে বহু সুন্দর উদ্যান ও বিচিত্র উপবনের সমাবেশ ছিল যাতে স্বর্গোদ্যানের বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জ আন্দোলিত হতে দেখা যাচ্ছিল। বহু গগনচুম্বী উচ্চশির সুবর্ণ শিখর ছিল। স্ফটিক অট্টালিকা ও সুউচ্চ দ্বারসমূহের সৌন্দর্যও ছিল অপরূপ। ১০-৫০-৫২

রাজতারকুটেঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুস্তৈরলঙ্কৃতৈঃ।

রত্নকূটেগৃহৈর্হমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ॥ ১০-৫০-৫৩

শস্য সংরক্ষণের জন্য তাতে রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত প্রকোষ্ঠ রচনা করা ছিল। সেখানকার প্রাসাদ সুবর্ণ নির্মিত ছিল যার শিখরে চিত্রিত সুবর্ণ কলস শোভা পেত। তার শিখর ছিল রতুমণ্ডিত যাতে স্থানে স্থানে মরকত মণি গ্রথিত থাকায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১০-৫০-৫৩

বাস্তোষ্পতীনাং চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্মিতম্।

চাতুর্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ॥ ১০-৫০-৫৪

তাছাড়া সেই নগরে বাস্তুদেবতার মন্দির ও অলিন্দও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ছিল। নগরে চতুর্বর্ণের জনগণের নিবাস ছিল। এবং প্রধান অঞ্চলে যদুবংশ প্রধান শ্রীউগ্রসেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদসকল চমৎকৃত করছিল। ১০-৫০-৫৪

সুধর্মাং পারিজাতং চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ।

যত্ৰ চাবস্থিতো মৰ্ত্যো মৰ্ত্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে॥ ১০-৫০-৫৫

হে পরীক্ষিৎ! সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য পারিজাত বৃক্ষ ও সুধর্মা-সভাকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই সভা এত দিব্য ছিল যে তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি মর্ত্যলোকের ধর্ম স্পর্শ করতে পারত না। ১০-৫০-৫৫

শ্যামৈককর্ণান্ বরুণো হয়াঞ্চুক্রান্ মনোজবান্।

অষ্টো নিধিপতিঃ কোশান্ লোকপালো নিজোদয়ান্॥ ১০-৫০-৫৬

শ্রীবরুণদেব এমন সবল শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রেরণ করলেন যাদের একটা করে কর্ণ শ্যামবর্ণের ছিল; তারা মন সম তীব্রগতিতে চলতে সক্ষম ছিল। ধনদেবতা শ্রীকুবের নিজ অষ্টনিধি প্রেরণ করলেন ও অন্য লোকপালগণও নিজ বিভূতিসকল শ্রীভগবানের কাছে প্রেরণ করলেন। ১০-৫০-৫৬

যদ্ যদ্ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে।

সর্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ॥ ১০-৫০-৫৭

হে পরীক্ষিং! সকল লোকপালকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অধিকার নির্বাহ হেতু শক্তি ও সিদ্ধিসকল দিয়েছিলেন। এখন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করতে এলেন তখন তাঁরা সকল সিদ্ধিই ভগবানের পাদপদ্যে সমর্পণ করলেন। ১০-৫০-৫৭

তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্বজনং হরিঃ।

প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ।

নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদামালী নিরায়ুধঃ॥ ১০-৫০-৫৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মীয়স্বজনদের স্ব-অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়া দ্বারা দ্বারকায় নিয়ে এলেন। অবশিষ্ট প্রজাদিগকে রক্ষা করবার জন্য তিনি শ্রীবলরামকে মথুরাপুরীতে রাখলেন। তারপর শ্রীবলরামের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে গলায় পদাফুলের মালা ধারণ করে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই তিনি স্বয়ং নগরের সিংহদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ১০-৫০-৫৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দুর্গনিবেশনং নাম পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

### একপঞ্চাশতম অধ্যায়

## কাল্যবনের ভস্ম হওয়া ও মুচুকুন্দ উপাখ্যান

### শ্রীশুক উবাচ

তং বিলোক্য বিনিদ্ধান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেবাসসম্॥ ১০-৫১-১
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্॥ ১০-৫১-২
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরনাকরকুণ্ডলম্॥ ১০-৫১-৩
বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমাঞ্জীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোহরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ॥ ১০-৫১-৪
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি।

নিরায়ুধ\*চলন্ পদ্যাং যোৎস্যেহনেন নিরায়ুধঃ॥ ১০-৫১-৫

শ্রীশুকদেব বললেন—প্রিয় পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরের সিংহছার দিয়ে যখন নিজ্রমণ করলেন, মনে হল যেন পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রোদয় হল। তাঁর শ্যাম জলদ অঙ্গ অতি চিত্তাকর্ষক বোধ হচ্ছিল। তার উপর রেশমের কৌষেয় পীতাম্বরের আলোকচ্ছটা সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করেছিল, বক্ষঃস্থলে শোভাবর্ধন করছিল সুবর্ণরেখারূপে শ্রীবৎস চিহ্ন। কণ্ঠদেশ ছিল কৌস্তভমণিমণ্ডিত। চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রলম্বিত বাহু চতুষ্টয় সুগঠিত ও সুডৌল গঠনের ছিল। তাঁর নয়নযুগলে ছিল সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের কোমলতা ও অরুণাভা। অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে ছিল অনাবিল আনন্দ, কোপল অনির্বচনীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। তাঁর মৃদুমন্দ স্মিতহাস্যে ছিল চিত্তাকর্ষণের এক অদ্ভুত শক্তি। মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডলে ছিল দ্যুতি ও অনিন্দ্যকান্তি। তাঁকে দেখেই কাল্যবন বুঝতে পারল যে এই সেই বাসুদেব যার কথা শ্রীনারদ তাকে বলেছিলেন। বক্ষঃস্থলের শ্রীবৎসচিহ্ন, চতুর্ভুজ, কমলনয়ন, কণ্ঠদেশে বনমালা ও সৌন্দর্যের পরাকাণ্ঠা—সব লক্ষণই শ্রীনারদ বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে; অতএব এই ব্যক্তিই যে শ্রীনারদ বর্ণিত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নাই। তাঁকে পদব্রজে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আসতে দেখে কাল্যবন স্থির করে ফেলল যে এর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই সে যুদ্ধ করবে। ১০-৫১-১-২-৩-৪-৫

ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্। অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্॥ ১০-৫১-৬

এইরূপ স্থির করে যখন কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল তখন তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে রণভূমি থেকে দূরে চলে যেতে লাগলেন আর কালযবন সেই যোগীদুর্লভ প্রভুকে ধরবার জন্য তাঁকে অনুসরণ করল। ১০-৫১-৬

> হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে। নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোহদ্রিকন্দরম্॥ ১০-৫১-৭

রণাঙ্গন পরিত্যাগী ভগবান লীলাচ্ছলে পলায়ন করছিলেন। কালযবন প্রতিপদক্ষেপে ভাবতে লাগল যে এইবার সে তাঁকে ধরতে সক্ষম হবে। এইভাবে শ্রীভগবান তাকে দূরবর্তী এক পর্বতগুহায় নিয়ে গেলেন। ১০-৫১-৭

#### পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।

ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ॥ ১০-৫১-৮

কালযবন পশ্চাদ্ধাবন কালে বার বার তিরস্কার করে বলতে থাকল—ওহে! তুমি পরম যশস্বী যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা তোমার পক্ষে খুবই অনুচিত কার্য। কিন্তু তার অশুভের ক্ষয় তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাই সে শ্রীভগবানকে পেতে সক্ষম হল না। ১০-৫১-৮

> এবং ক্ষিপ্তোহপি ভগবান্ প্রাবিশদ্ গিরিকন্দরম্। সোহপি প্রবিষ্টস্তত্তান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্॥ ১০-৫১-৯

তার তিরস্কারকে অবজ্ঞা করে ভগবান সেই পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কাল্যবনও সেই গুহায় প্রবেশ করল। সেখানে সে এক অন্য ব্যক্তিকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখল। ১০-৫১-৯

নম্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ।

ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ॥ ১০-৫১-১০

তাকে দেখে কালযবন বলে উঠল–দেখো! এত দূর থেকে কুটিরে এনে এখন যেন কিছুই জানে না এইভাবে সাধু সেজে এ ঘুমিয়ে থাকার ভান করছে। এইরূপ ভেবে সে সেই ব্যক্তিকে সজোরে পদাঘাত করল। ১০-৫১-১০

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।

দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্॥ ১০-৫১-১১

সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বহুদিন ধরে শায়িত ছিল। পদাঘাতে তার ঘুম ভেঙে গোল আর সে ধীরে ধীরে নিজের চোখ খুলল। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল এবং কাছেই কাল্যবনকে দেখতে পেল। ১০-৫১-১১

স তাবত্তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত।

দেহজেনাগ্নিনা দক্ষো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ॥ ১০-৫১-১২

হে পরীক্ষিৎ! সেই ব্যক্তি এইভাবে পদাঘাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার দৃষ্টিপাতে কালযবনের দেহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং সেখানেই সে ভশ্মীভূত হয়ে গোল। ১০-৫১-১২

#### রাজোবাচ

কো নাম স পুমান্ ব্ৰহ্মন্ কস্য কিংবীর্য এব চ। কম্মাদ্ গুহাং গতঃ শিশ্যে কিন্তেজো যবনার্দনঃ॥ ১০-৫১-১৩

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! যাঁর দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হয়েছিল তিনি আসলে কে? কোন্ বংশের? তাঁর কীরকম শক্তি ছিল? এবং কার পুত্র ছিলেন। আর আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে, তিনি কেন সেই পর্বতগুহায় নিদ্রাগমন করছিলেন। ১০-৫১-১৩

### শ্রীশুক উবাচ

স ইক্ষাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।

মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ॥ ১০-৫১-১৪

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকুলের মহারাজ মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দ। তিনি পরম ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সংগ্রামদক্ষ ও মহাপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। ১০-৫১-১৪

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে।

অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রহ্মাং সোহকরোচ্চিরম্॥ ১০-৫১-১৫

একবার ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রক্ষা করবার জন্য রাজা মুচুকুন্দকে প্রার্থনা করেন এবং রাজা মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। ১০-৫১-১৫

লব্ধা গুহং স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্।

রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছাুদ্ ভবান্ নঃ পরিপালনাং॥ ১০-৫১-১৬

বহুকাল পর দেবতারা যখন দেবসেনাপতিরূপে শ্রীকার্তিকেয়কে পেলেন তখন তাঁরা রাজা মুচুকুন্দকে বললেন –রাজন্! আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন ও কষ্টভোগ করেছেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। ১০-৫১-১৬

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।

অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব উদ্ধিতাঃ॥ ১০-৫১-১৭

হে বীরশিরোমণি! আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য মর্ত্যলোকের রাজত্ব এবং জীবনের কামনা-বাসনা ও ভোগসকল ত্যাগ করেছিলেন। ১০-৫১-১৭

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োহমাত্যমন্ত্রিণঃ।

প্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ॥ ১০-৫১-১৮

বর্তমানে আপনার পুত্র, রানিগণ, বন্ধুবান্ধব এবং আমত্য মন্ত্রীগণ তথা তৎকালীন প্রজাগণ কেউই জীবিত নেই। সকলেই কালের গর্ভে বিলীন হয়েছেন। ১০-৫১-১৮

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোহব্যয়ঃ।

প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্॥ ১০-৫১-১৯

কাল, সকল বলবান ব্যক্তিদের থেকেও বেশি বলবান। সে স্বয়ং পরম সামর্থ্যযুক্ত, অবিনাশী ও সর্বনিয়ন্তা। যেমন গোপালকগণ পশুদের নিজের নিয়ন্ত্রণে করে রাখে তেমনভাবেই কাল ক্রীড়াচ্ছলে সমস্ত প্রাণীদের তার অধীন করে রাখে। ১০-৫১-১৯

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।

এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ ১০-৫১-২০

রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি আমাদের কাছে আপনার ইচ্ছানুসারে বর চেয়ে নিন। আমরা কৈবল্য মোক্ষ ছাড়া আপনাকে সব কিছু দিতে সক্ষম, কারণ একমাত্র ভগবান বিষ্ণু ভিন্ন কৈবল্য মোক্ষ দেওয়ার সামর্থ্য আর কারোরও নেই। ১০-৫১-২০

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ।

অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া॥ ১০-৫১-২১

পরম যশস্বী রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কথা শুনে তাঁদের বন্দনা করলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রান্ত থাকায় দেবতাদের কাছে নিদ্রার বর প্রার্থনা করলেন। কাঙ্ক্ষিত বর লাভ করে তিনি পর্বতগুহায় গিয়ে নিদ্রাগমন করলেন। ১০-৫১-২১

স্বাপং যাতং যস্তু মধ্যে বোধয়েত্ত্বামচেতনঃ।

স তৃয়া দৃষ্টমাত্রস্ত ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ॥ ১০-৫১-২২

সেই সময় দেবতাগণ বলেছিলেন—রাজন্! নিদ্রকালে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করে জাগিয়ে দেয় তাহলে সে আপনার দৃষ্টিপাতেই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ১০-৫১-২২

যবনে ভশ্মসান্নীতে ভগবান্ সাতৃতর্ষভঃ।

আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে॥ ১০-৫১-২৩

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥ ১০-৫১-২৪

চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরনাকরকুণ্ডলম্॥ ১০-৫১-২৫
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্।
অপীব্যবয়সং মত্তম্গেন্দ্রোদারবিক্রমম্॥ ১০-৫১-২৬
পর্যপৃচ্ছনাহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ।
শক্ষিতঃ শনকৈ রাজা দুর্ধর্ষমিব তেজসা॥ ১০-৫১-২৭

হে পরীক্ষিং! কালযবন ভস্মসাৎ হওয়ায় যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুণ্যবান রাজা-মুচুকুন্দকে দর্শন দান করে ধন্য করলেন। নবজলদ ঘনশ্যাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করেছিলেন। বক্ষঃস্থলে ছিল শ্রীবৎস চিহ্ন আর কণ্ঠদেশের কৌস্তুভমণি দিব্য জ্যোতি বিকিরণ করছিল। চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের কণ্ঠে ছিল আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তীমালা। মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত মনোহর যা প্রসন্মতায় বিকশিত ছিল। কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝকমক করছিল। অধরের স্মিতহাস্যে ছিল অতুলনীয় সৌন্দর্য। নয়নযুগলের কৃপাকটাক্ষে অনুরাগ যেন ঝরে পড়ছিল। তাঁর নবযৌবনসম্পন্ন অতি মনোহর বিগ্রহে সিংহ বিক্রম স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। রাজা মুচুকুন্দ যদিও অতিশয় বৃদ্ধিমান ও ধীর ছিলেন তবুও তিনি শ্রীভগবানের তেজে অভিভূত এবং হতবাক হলেন। তাঁর দুর্দমনীয় তেজ দেখে, রাজা চমৎকৃত ও শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৫১-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭

### মুচুকুন্দ উবাচ

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহুরে।

পদ্ভ্যাং পদাপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে॥ ১০-৫১-২৮

রাজা মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? এই কণ্টকাকীর্ণ ঘন জঙ্গলে কমলসম কোমল চরণে আপনি কেন বিচরণ করছেন? আর এই পর্বত গুহাতেই বা আপনার আগমনের কী উদ্দেশ্য? ১০-৫১-২৮

কিংস্বিত্তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ।

সূর্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালে২পরোহপি বা॥ ১০-৫১-২৯

আপনি কি সমস্ত তেজস্বীদের সম্মিলিত তেজরাশি, অথবা ভগবান অগ্নিদেব? আপনি কি সূর্য, চন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র অথবা অন্য কোনো লোকপাল? ১০-৫১-২৯

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্যভম্।

যদ্ বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা॥ ১০-৫১-৩০

আমার বিচারে আপনি দেবতাদের আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের মধ্যে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। দীপ উত্তম হলে অন্ধকারকে দূর করতে সমর্থ হয়; তেমনভাবেই আপনি আপনার অঙ্গকান্তি দ্বারা এই গুহার অন্ধকার নিবারণ করছেন। ১০-৫১-৩০

শুশ্রমতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব।

স্বজন্ম কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে॥ ১০-৫১-৩১

হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আপনার অভিক্রচি হয় তাহলে আমাকে আপনার জন্ম, কর্ম, গোত্রাদির বিবরণ দিন। আমি তা জানতে একান্তই উদগ্রীব। ১০-৫১-৩১

বয়ং তু পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।

মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো॥ ১০-৫১-৩২

এবং হে পুরুষোত্তম! আমার পরিচয় দানে বলি যে আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত ক্ষত্রিয়। আমার নাম মুচুকুন্দ। এবং হে প্রভু! আমি যুবনাশ্বনন্দন মহারাজা মান্ধাতার পুত্র। ১০-৫১-৩২

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ।

শয়েহস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোহধুনা॥ ১০-৫১-৩৩

সুদীর্ঘকাল জাগরণ হেতু আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিদ্রা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি হরণ করেছিল ও দেহকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। তাই আমি এই নির্জন স্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাগমন করছিলাম। এইমাত্র কেউ আমাকে জাগিয়ে তুলেছে। ১০-৫১-৩৩

সোহপি ভশ্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মনা।

অনন্তরং ভবাঞ্ছীমান লক্ষিতোহমিত্রশাতনঃ॥ ১০-৫১-৩৪

তার পাপই তাকে ভশ্মীভূত করেছে। তারপরই শত্রুমর্দন পরমসৌন্দর্যযুক্ত আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। ১০-৫১-৩৪

তেজসা তেহবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শরুমঃ।

হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োহসি দেহিনাম্॥ ১০-৫১-৩৫

হে মহাভাগ! আপনি সমগ্র প্রাণীকুলের প্রণম্য। আপনার পরমদিব্য ও বিপুল তেজে আমার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমি বেশিক্ষণ আপনার দিকে দৃষ্টিপাতেও সক্ষম নই। ১০-৫১-৩৫

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।

প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া॥ ১০-৫১-৩৬

যখন রাজা মুচুকুন্দ এইভাবে বললেন তখন সমগ্র প্রাণীকুলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাস্যবদনে গুরুগম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন। ১০-৫১-৩৬

### শ্রীভগবানুবাচ

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মে২ঙ্গ সহস্রশঃ।

ন শক্যন্তেহনুসংখ্যাতুমনন্তত্বানায়াপি হি॥ ১০-৫১-৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে প্রিয় মুচুকুন্দ! আমার জন্ম, কর্ম ও নাম অনন্ত হওয়ায় তা গণনা করে বলা সম্ভব নয়। ১০-৫১-৩৭

কৃচিদ্ রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ।

গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ॥ ১০-৫১-৩৮

জন্ম-জন্মান্তর ধরে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহ গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব হলেও, আমার জন্ম, গুণ, কর্ম ও নামকে কেউ কখনো কোনো ভাবেই গণনা করতে সক্ষম হবে না। ১০-৫১-৩৮

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নৃপ।

অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ১০-৫১-৩৯

রাজন্! সনক-সনন্দন আদি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্মের বর্ণনা করে থাকেন কিন্তু কখনো তাঁরা তার আদি-অন্ত পান না। ১০-৫১-৩৯

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম।

বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে।

ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ॥ ১০-৫১-৪০

প্রিয় মুচুকুন্দ! এদৎসত্ত্বেও আমি আমার বর্তমান জন্ম, কর্ম ও নামের বিবরণ দেব, তুমি শোনো। শ্রীব্রহ্মা আমার নিকট ধর্মরক্ষা ও ভূভারস্বরূপ অসুর সংহার হেতু প্রার্থনা করেছিলেন। ১০-৫১-৪০

অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ।

বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্॥ ১০-৫১-৪১

তাঁরই প্রার্থনায় আমি যদুবংশের শ্রীবসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। এখন আমি শ্রীবসুদেব পুত্র, তাই লোকে আমাকে 'বাসুদেব' বলে থাকে। ১০-৫১-৪১

কালনেমিহ্তঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ।

অয়ং চ যবনো দক্ষো রাজংস্তে তিগাচক্ষুষা॥ ১০-৫১-৪২

এখন পর্যন্ত আমি কালনেমি অসুরের—যে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং প্রলম্ব আদি বহু সজ্জনবিদ্বেষী অসুরদের সংহার করেছি। রাজন্! এই ভস্মীভূত অসুর হল কাল্যবন, যে আমারই প্রেরণায় তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানে শেষ হল। ১০-৫১-৪২

সোহহং ভবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ।

প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং তৃয়াহং ভক্তবৎসলঃ॥ ১০-৫১-৪৩

সেই আমি স্বয়ং তোমার প্রতি কৃপাবর্ষণ হেতু এই গুহাতে এসেছি। তুমি পূর্বে আমার প্রভূত আরাধনা করেছিলে এবং তুমি এও জান যে আমি ভক্তবৎসল। ১০-৫১-৪৩

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্বান্ কামান্ দদামি তে।

মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োহর্হতি শোচিতুম্॥ ১০-৫১-৪৪

অতএব হে রাজন্! তোমার অভিলাষ অনুসারে বর চেয়ে নাও। আমি তোমার সর্ব অভিলষিত বস্তু প্রদান করব। আমার শরণাগত ব্যক্তির জন্য এমন কোনো বস্তুই নেই যা তার কাছে অপ্রাপ্য থাকতে পারে। ১০-৫১-৪৪

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ।

জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্॥ ১০-৫১-৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাজা মুচুকুন্দের প্রবৃদ্ধ গর্গের বলা কথা মনে পড়ল—যদুবংশে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হতে চলেছেন। তিনি এতক্ষণে বুঝলেন তাঁর সমুখে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্যে প্রণাম নিবেদন করে স্তুতি আরম্ভ করলেন। ১০-৫১-৪৫

### মুচুকুন্দ উবাচ

বিমোহিতোহয়ং জন ঈশ মায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্। সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥ ১০-৫১-৪৬

মুচুকুন্দ বললেন–হে প্রভু! জগতের প্রাণীকুল আপনার মায়ায় প্রবলভাবে বিমোহিত। তারা আপনাতে বিমুখ হয়ে অনর্থেই জড়িয়ে থাকে আর আপনার সাধনভজনে বিরত থাকে। তারা সুখের জন্য সাংসারিক প্রপঞ্চকে আঁকড়ে থাকে যা দুঃখের মূল। এইভাবে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। ১০-৫১-৪৬

> লদ্ধা জনো দুর্লভমত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোহনঘ। পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥ ১০-৫১-৪৭

হে অনঘ প্রভু! এই ভূমি অতি পবিত্র কর্মভূমি আর তাতে মানবজন্ম লাভ করা অতি দুর্লভ ঘটনা। মানবজীবন এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তাতে সাধনভজন করবার অসুবিধা আদৌ নেই। পরম সৌভাগ্য ও শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপা অনায়াসে লাভ করেও যারা নিজ মতিগতি এই নশ্বর সংসার প্রপঞ্চে যুক্ত করে ও তুচ্ছ বিষয়ভোগ হেতু জেনেশুনে সেই অন্ধকার কৃপে পড়ে থাকে আর শ্রীভগবানের পাদপদ্মের উপাসনা করে না এবং সাধনভজনও করে না, তারা তো সেই পশুসম, যে তুচ্ছ তৃণের লোভে অন্ধকার কৃপে পতিত হয়। ১০-৫১-৪৭

মমৈষ কালোহজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।

মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥ ১০-৫১-৪৮

ভগবন্! আমি রাজা ছিলাম ও রাজ্যসম্পদে মদমত হয়ে থাকতাম। এই নশ্বর দেহকেই আমি আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ বলে জ্ঞান করতাম। রাজকুমার, রানি, ধনসম্পদ ও পৃথিবীর লোভ-মোহে জড়িয়ে ছিলাম। দিবারাত্রি চিন্তা সেই সকল বস্তু আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ছিল। এইভাবে জীবনের অমূল্য সময় আমি হেলায় হারিয়েছি। তা নিষ্ফল হওয়ার জন্য দায়ী আমি স্বয়ং। ১০-৫১-৪৮

কলেবরেহস্মিন্ ঘটকুড্যসিন্নভে নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।

বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকশৈর্গাং পর্যটংস্কাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ॥ ১০-৫১-৪৯

যে মানবদেহ প্রত্যক্ষরপেই ঘট ও দেওয়ালসম মৃত্তিকা নির্মিত এবং দৃশ্য হওয়ার জন্য সেগুলির মতনই পৃথক সত্তাধারী –তাকেই আমি নিজ স্বরূপ মনে করেছিলাম। তখন আমি নিজেকে নরদেবতা বলে মনে করতাম। এবং মদমত্ত হয়ে নিজের স্বরূপকে চিনতেই পারতাম না। রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকপুষ্ট চতুরঙ্গ সেনা ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি পৃথিবীতে নানাদিকে বিচরণ করতাম। ১০-৫১-৪৯

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।

ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোহহিরিবাখুমন্তকঃ॥ ১০-৫১-৫০

এই পৃথিবীতে মানুষ জাগতিক চিন্তায় নিত্যযুক্ত থেকে তার একমাত্র পরম কর্তব্য ঈশ্বর লাভের চিন্তায় বিমুখ হয়ে ভোগ বিলাসে প্রমন্ত হয়। তার সংসারের বন্ধনরূপী বিষয়বাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু যেমন ক্ষুধাকাতর সর্প জিহ্বা সঞ্চালন করে অসাবধান মূষিককে শিকার করে, তেমনভাবেই কালরূপে আপনি সর্বদা সতর্ক থেকে সেই প্রমাদোনাত্ত প্রাণীর উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ইহলীলার ইতি সম্পন্ন করেন। ১০-৫১-৫০

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈ চরন্ মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।

স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ॥ ১০-৫১-৫১

পূর্বে যে সুবর্ণ নির্মিত রথে অথবা গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে বিচরণ করত ও নরদেবতারূপে সম্মানিত হত –সেই মানবদেহ আপনার অবাধ কালের গ্রাসে পড়ে বর্জনীয় পদার্থ হয়ে পক্ষীদ্বারা ভক্ষিত হলে বিষ্ঠা, ভূমিতে প্রোথিত হলে কৃমির খাদ্য অথবা দগ্ধ হলে স্তৃপাকার ভস্মে পরিণত হয়। ১০-৫১-৫১

নির্জিত্য দিক্চক্রমভূতবিগ্রহো বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।

গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পূরুষ ঈশ নীয়তে॥ ১০-৫১-৫২

হে প্রভু! যে দিগ্দিগন্তের রাজ্যের উপর জয়লাভ করেছে এবং যার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার মতন ব্যক্তি জগতে থাকে না, যে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতে অভ্যস্ত এবং যার চরণে তার পূর্বের সমকক্ষ রাজাগণ নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকে; সেই ব্যক্তি যখন বিষয়সুখ ভোগ করবার জন্য রমণীদের কাছে গমন করে তখন সে তাদের হাতের ক্রীড়নক ও গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে যায়। ১০-৫১-৫২

করোতি কর্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়া দদৎ।

পুন\*চ ভূয়েয়মহং স্বরাড়িতি প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে॥ ১০-৫১-৫৩

অনেকে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে পুনরায় রাজ্যাদি লাভ করবার নিমিত্ত পুণ্য-দানাদি কার্য করে থাকে। আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে অতি বড় রাজচক্রবর্তী সম্রাট হব—এইরূপ বাসনা ধারণ করে কঠোর তপস্যাদি শুভকর্মে যুক্ত হয়। যার তৃষ্ণা এইরূপ প্রবল সে কখনো সুখী হতে পারে না। ১০-৫১-৫৩

### ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হাচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে তুয়ি জায়তে মতিঃ॥ ১০-৫১-৫৪

হে অচ্যুত! জীব অনাদিকাল থেকে জন্ময়্ত্যুরূপ সংসার চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। যখন তার উদ্ধারের সময় সমাগত হয়, তখন সে সাধুসঙ্গ লাভ করতে সক্ষম হয়। সাধুসঙ্গ লাভ হওয়ার সময় থেকেই তার মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ হয় এবং তখনই কার্য-কারণরূপ জগতের একমাত্র প্রভু আপনাতেই জীবের বুদ্ধি সুদৃঢ় হয়। ১০-৫১-৫৪

> মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া। যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্যয়া বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ॥ ১০-৫১-৫৫

ভগবন্! আমি মনে করি যে আপনি আমার উপর পরম অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, কারণ বিনা পরিশ্রমে —অনায়াসেই আমার রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গোল। সাধু-স্বভাবের চক্রবর্তী সম্রাটও যখন নিজ রাজ্য ত্যাগ করে একান্তে সাধনভজন করবার নিমিত্ত বন-গমন করতে উদ্যত হয়, তখন সে তার মমতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হেতু আপনার কাছেই প্রেমপ্রীতি সহকারে প্রার্থনা নিবেদন করে থাকে। ১০-৫১-৫৫

ন কাময়ে২ন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো।

আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥ ১০-৫১-৫৬

হে অন্তর্যামী প্রভু! আপনি তো সর্বজ্ঞ। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা ছাড়া অন্য কোনো বর কামনা করি না, কারণ যাদের কাছে সংগ্রহ পরিগ্রহ নেই অথবা যে তার অভিমান থেকে মুক্ত সেও কেবল তাই প্রার্থনা করে থাকে। ভগবন্! আপনিই বলুন, মোক্ষধাম আপনার আরাধনা না করে সে কি নিজেকে বন্ধনের হেতু সাংসারিক বিষয়ভোগ যাচনা করবে? ১০-৫১-৫৬

তস্মাদ্ বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো রজস্তমঃসত্ত্ত্তণানুবন্ধনাঃ।

নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং তাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্॥ ১০-৫১-৫৭

অতএব হে প্রভূ! আমি সত্ত্বণ, রজোগুণ এবং তমোগুণযুক্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ মায়ার সম্বন্ধরহিত, গুণাতীত এক অদিতীয়, চিৎস্বরূপ পরমপুরুষ আপনারই শরণাগত হলাম। ১০-৫১-৫৭

চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপ্যমানোহনুতাপৈরবিতৃষষড়মিত্রোহলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।

শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাজং পরাত্মন্তয়মৃতমশোকং পাহি মাহহপন্নমীশ। ১০-৫১-৫৮

ভগবন্! অনাদিকাল থেকে কৃতকর্মফল ভোগ করতে করতে আমি অতি সন্তপ্ত হয়ে পড়েছি, দুঃখ আমাকে নিত্য তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমার ছয় শত্রু অশান্ত; তাদের বিষয়-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। এক মুহুর্তের জন্য আমি শান্তি পাইনি। হে আশ্রয়দাতা! এখন আমি সেই শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত—যাতে ভয়, মৃত্যু ও শোক স্পর্শ করে না। হে সমগ্র জগতের প্রভু! হে পরমাত্মা! আপনি এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। ১০-৫১-৫৮

### শ্রীভগবানুবাচ

সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা।

বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ॥ ১০-৫১-৫৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সার্বভৌম মহারাজ মুচুকুন্দ! তোমার মতি, তোমার লক্ষ্য অতি পবিত্র ও উচ্চকোটির। যদিও আমি তোমাকে বার বার বর প্রার্থনার জন্য প্রলোভিত করেছি, তোমার বুদ্ধি কিন্তু কামনার অধীনে চলে যায়নি। ১০-৫১-৫৯

প্রলোভিতো বরৈর্যত্তমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ।

ন ধীর্ময্যেকভক্তানামাশীর্ভিভিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ১০-৫১-৬০

আমি তোমাকে যে বরদানের জন্য প্রলোভিত করেছি তা কেবল তোমার সতর্ক প্রবৃত্তিকে পরীক্ষা করবার জন্য ছিল। আমার ভক্তদের চিত্ত কখনো কামনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয় না। ১০-৫১-৬০

### যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুখিতম্॥ ১০-৫১-৬১

যারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়, তারা প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিজ মনকে বশীভূত করবার যতই চেষ্টা করুক, তাদের বাসনাসকল কখনো ক্ষীণ হয় না এবং হে রাজন্! তাদের মন পুনরায় বিষয়ের নিমিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ১০-৫১-৬১

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ।

অস্বেব নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী॥ ১০-৫১-৬২

তুমি তোমার মন ও চিন্তা আমাকে সমর্পণ করে দাও আর তারপর স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো। আমাতে তোমার বিষয়বাসনা বিরহিত নির্মল ভক্তি নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ১০-৫১-৬২

ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তুন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।

সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপ্রাশিতঃ॥ ১০-৫১-৬৩

তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মাচরণ কালে শিকার করবার সময়ে বহু পশু বধ করেছ। এইবার তুমি একাগ্রচিত্তে আমার উপাসনা করে তপস্যা দ্বারা সেই পাপ বিধৌত করো। ১০-৫১-৬৩

জনান্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্যঃ।

ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্॥ ১০-৫১-৬৪

রাজন্! পরের জন্মে তুমি ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং সমস্ত প্রাণীকুলের প্রকৃত হিতৈষী ও পরম সুহৃদ হবে। তখন তুমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা আমাকে লাভ করবে। ১০-৫১-৬৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে মুচুকুন্দস্তুতির্নামেকপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ॥

### দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

# দারকাগমন, শ্রীবলরামের বিবাহ এবং রুক্মিণীর আবেদন নিয়ে ব্রাক্ষণের শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সোহনুগৃহিতো২ঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ।

তং পরিক্রম্য সন্নম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ॥ ১০-৫২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা মুচুকুন্দের উপর কৃপা বর্ষণ করলেন। রাজা মুচুকুন্দ অতঃপর শ্রীভগবানকে পরিক্রমা করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। ১০-৫২-১ স বীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্ধনস্পতীন্। মত্যা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্॥ ১০-৫২-২

তিনি গুহার বাইরে এসে দেখলেন যে সমস্ত মানুষ, পশু, লতা ও বৃক্ষ-বনস্পতি পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। অতএব কলিযুগের আগমন হয়েছে বুঝে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। ১০-৫২-২

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ।

সমাধায় মনঃ কুষ্ণে প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্॥ ১০-৫২-৩

মহারাজ মুচুকুন্দ তপস্যা, শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও অনাসক্তিতে যুক্ত ও সংশয়-সন্দেহ মুক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজ চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। ১০-৫২-৩

বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্।

সর্বদন্দসহঃ শান্তস্তপসাহহরাধয়দ্ধরিম॥ ১০-৫২-৪

ভগবান নর-নারায়ণের নিত্য নিবাসস্থান বদরিকাশ্রমে গমন করে তিনি অতি শান্তভাবে শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করে তপস্যার মাধ্যমে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। ১০-৫২-৪

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্।

হত্বা স্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দারকাং ধনম্॥ ১০-৫২-৫

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রত্যাগমন করলেন। কালযবনের সৈন্যবাহিনী তখনও মথুরাপুরীকে ঘিরে রেখেছিল। এইবার তিনি শ্লেচ্ছ সংহার করলেন এবং তাদের সমস্ত ধনসম্পদ অধিগ্রহণ করে দ্বারকার পথে অগ্রসর হলেন। ১০-৫২-৫

> নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভি\*চাচ্যুতচোদিতৈঃ। আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ॥ ১০-৫২-৬

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে মালবাহক ও বলদের সাহায্যে সেই ধনসম্পদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই মগধরাজ জরাসন্ধ পুনরায় অষ্টাদশ বার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করল। ১০-৫২-৬

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ।

মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্ক্রতম্॥ ১০-৫২-৭

পরীক্ষিৎ! শত্রুসেনার প্রবল আক্রমণের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মানবসম লীলাভিনয় করে তাদের সম্মুখ থেকে দ্রুত পলায়ন করতে লাগলেন। ১০-৫২-৭

বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ।

পদ্যাং পদাপলাশাভ্যাং চেরতুর্বহুযোজনম্॥ ১০-৫২-৮

যদিও তাঁদের মনে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না, তবুও যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন—এইরূপ অভিনয় করে ধন-সম্পদ সকল সেইখানেই ফেলে দিয়ে তাঁরা কমলদলসম সুকোমল চরণে বহু যোজনপথ অতিক্রম করে গেলেন। ১০-৫২-৮

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী।

অন্বধাবদ্ রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ॥ ১০-৫২-৯

যখন মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তো পলায়ন করছেন, তখন সে হাসতে লাগল এবং রথ-পদাতিক সৈন্য সহযোগে তাঁদের পিছনে ধাবিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের ঐশ্বর্য ও প্রভাবের প্রকৃত জ্ঞান তার ছিল না। ১০-৫২-৯

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্।

প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি॥ ১০-৫২-১০

বহুদূর পর্যন্ত প্রবল গতিবেগে ধাবিত হওয়ায় ভ্রাতৃযুগল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁরা সুউচ্চ প্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করলেন। অবিশ্রান্ত বর্ষণ হওয়ার কারণে সেই পর্বতকে প্রবর্ষণ বলা হত। ১০-৫২-১০

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ।

দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসূজন্॥ ১০-৫২-১১

পরীক্ষিৎ! যখন জরাসন্ধ দেখল যে তাঁরা পর্বতে আত্মগোপন করেছেন, তখন সে তাঁদের অন্বেষণ করতে প্রয়াসী হল। কিন্তু কিছুতেই তাঁদের খুঁজে না পেয়ে সে বহু ইন্ধনে পরিপূর্ণ সেই প্রবর্ষণ পর্বতের চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিল। ১০-৫২-১১

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ।

দশৈকযোজনোতুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি॥ ১০-৫২-১২

পর্বতের সানুদেশকে প্রজ্বলিত দেখে ভ্রাতৃযুগল জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর সীমা অতিক্রম করে প্রবল বেগে সেই এগারো যোজন উচ্চ পর্বত শিখর থেকে অবতরণ করে সমতলে উপনীত হলেন। ১০-৫২-১২

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূতমৌ।

স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ॥ ১০-৫২-১৩

রাজন্! জরাসন্ধ অথবা তার কোনো অনুচর তাঁদের দেখতে পেল না এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সেইস্থান থেকে নিরাপদে সমুদ্র পরিবেষ্টিত নিজ দ্বারকাপুরীতে উপনীত হলেন। ১০-৫২-১৩

সোহপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ।

বলমাকৃষ্য সুমহনাগধান্ মাগধো যযৌ॥ ১০-৫২-১৪

জরাসন্ধ মনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অবশ্যই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে থাকবেন। তখন সে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মগধদেশে ফিরে এল। ১০-৫২-১৪

আনর্ত্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।

ব্ৰহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্ বলায়েতি পুরোদিতম্॥ ১০-৫২-১৫

পূর্বে বলা হয়েছে যে, শ্রীব্রহ্মার আদেশে আনর্তদেশের রাজা শ্রীমান রৈবত শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর রেবতী নামক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। ১০-৫২-১৫

> ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ। বৈদর্ভীং ভীম্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ংবরে॥ ১০-৫২-১৬ প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশৈচদ্যপক্ষগান্।

পশ্যতাং সর্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব॥ ১০-৫২-১৭

পরীক্ষিং! গরুড় যেমন সুধা হরণ করেছিলেন তেমনভাবেই রুঝিণীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত শিশুপাল ও তার সমর্থক শাল্বাদি রাজাদের প্রবল পরাক্রম হেলায় দলিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের সমুখ থেকে বিদর্ভদেশের রাজকুমারী রুঝিণীকে হরণ করে এনেছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীরুঝিণী ছিলেন রাজা ভীশ্মকের কন্যা; তিনি ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীর অবতার ছিলেন। ১০-৫২-১৬-১৭

#### রাজোবাচ

ভগবান্ ভীম্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্। রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্যা ১০-৫২-১৮ রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! আমরা শুনেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনন্দিনী পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলপ্রয়োগ করে হরণ করে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ করেছিলেন। ১০-৫২-১৮

ভগবন্শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।

যথা মাগধশাল্বাদীন জিত্বা কন্যামুপাহরৎ॥ ১০-৫২-১৯

এখন আমরা জানতে ইচ্ছুক যে কেমন করে পরম তেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ শাল্ব আদি রাজাদের পরাজিত করে শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন? ১০-৫২-১৯

ব্ৰহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীৰ্লোকমলাপহাঃ।

কো নু তৃপ্যেত শৃগানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ১০-৫২-২০

হে ব্রহ্মর্ষি! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা অতুলনীয়। তা স্বয়ং পবিত্র ও সমস্তপ্রকার মল বিধৌত করে জগৎকেও পবিত্রতা প্রদান করে। তাতে এমন লোকোত্তর মাধুর্য বর্তমান যে, দিবানিশি সেবন করলেও তাতে নিত্যনতুন রসাস্বাদন হতে থাকে। তা শ্রবণ করে পরিতৃপ্তি হয় না, এমন রসিক ও মর্মজ্ঞ সর্বতোভাবে বিরল। ১০-৫২-২০

### শ্রীশুক উবাচ

রাজাহহসীদ ভীম্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান।

তস্য পঞ্চাভবন পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা॥ ১০-৫২-২১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মহারাজ ভীম্মক বিদর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক সুন্দরী কন্যা ছিল। ১০-৫২-২১

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী॥ ১০-৫২-২২
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হল রুক্মী। অন্য চারজনের নাম যথাক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সর্বকনিষ্ঠা হল সহোদরা সাধ্ব

তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হল রুক্মী। অন্য চারজনের নাম যথাক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সর্বকনিষ্ঠা হল সহোদরা সাধ্বী রুক্মিণী। ১০-৫২-২২

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্যগুণশ্রিয়ঃ।

গৃহাগতৈৰ্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্॥ ১০-৫২-২৩

রাজপ্রাসাদে সমাগত অতিথিবৃন্দের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, পরাক্রম, গুণ ও বৈভবের কথা শুনে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে লাভ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ১০-৫২-২৩

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্যরপশীলগুণাশ্রয়াম্।

কৃষ্ণ\*চ সদৃশীং ভার্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে॥ ১০-৫২-২৪

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরুক্মিণীকে সুলক্ষণা, পরম বুদ্ধিমতী, উদার, সুন্দর, শীলস্বভাবসম্পন্না ও অদ্বিতীয় গুণময়ীরূপে জানতেন। তাই তিনি শ্রীরুক্মিণীকে তাঁর অনুকূল পেয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করতে সংকল্প করেছিলেন। ১০-৫২-২৪

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ।

ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিভ্রুক্মী চৈদ্যমমন্যত॥ ১০-৫২-২৫

রুক্মিণীর আত্মীয়স্বজনগণ চাইতেন যেন তাঁর বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই হয়। কিন্তু রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিল। সে বিবাহে বাধা দিল ও শিশুপালকে সহোদরের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করল। ১০-৫২-২৫

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদৰ্ভী দুৰ্মনা ভূশম।

বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্॥ ১০-৫২-২৬

যখন পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী জানতে পারলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ রুক্মী শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করছে তখন তিনি অতি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবনা-চিন্তা করে এক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করলেন। ১০-৫২-২৬

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ।

অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে॥ ১০-৫২-২৭

ব্রাহ্মণদেবতা তো দ্বারকাপুরীতে এলেন। দ্বারপাল তাঁকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। সেইখানে তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সুবর্ণ সিংহাসনে বিরাজমান দেখলেন। ১০-৫২-২৭

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ।

উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাহহত্মানং দিবৌকসঃ॥ ১০-৫২-২৮

ব্রাহ্মণদের পরমভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণদেবতাকে দেখেই নিজ আসন থেকে নেমে এলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণকে নিজ আসনে উপবেশন করিয়ে তিনি তাঁর পূজা সেইভাবেই করলেন যেভাবে দেবতাগণ তাঁকে পূজা করে থাকেন। ১০-৫২-২৮

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ।

পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত॥ ১০-৫২-২৯

সমাদর আপ্যায়ন কুশলবার্তা বিনিময়ের পর ব্রাহ্মণদেবতা যখন আহার বিশ্রাম করে নিলেন তখন সাধুসন্তদের পরম আশ্রয় ভগবান তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর নিজ কোমল হস্তে তাঁর পদমর্দন করতে করতে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৫২-২৯

কচ্চিদ্ দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।

বৰ্ততে নাতিকৃচ্ছেণ সংতুষ্টমনসঃ সদা॥ ১০-৫২-৩০

হে ব্রাহ্মণশিরোমণি! আপনি তো নিত্য সম্ভষ্ট চিত্ত। আপনার পূর্বপুরুষ দ্বারা অনুসৃত ধর্মের প্রতিপালনে আপনার কোনো অসুবিধা হয় না তো? ১০-৫২-৩০

সংতুষ্টো যৰ্হি বৰ্তেত ব্ৰাক্ষণো যেন কেনচিৎ।

অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্॥ ১০-৫২-৩১

ব্রাহ্মণ যদি যদিচ্ছাক্রমে লাভ করা বস্তুতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম পালন করে ও তার থেকে বিচ্যুত না হয়ে জীবনযাপন করে, তাহলে সেই ধর্মই ব্রাহ্মণের সমস্ত কামনা পূরণ করে থাকে। ১০-৫২-৩১

অসন্তুষ্টো২সকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ।

অকিঞ্চনোহপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্বাঙ্গবিজ্বরঃ॥ ১০-৫২-৩২

যদি ইন্দ্রপদ লাভ করে কারো মধ্যে সন্তোষ না থাকে তখন তাকে সুখের জন্য একলোক থেকে অন্যলোকে গমনাগমন করতে হয়; সে কোথাও শান্তি লাভ করে না। কিন্তু যার অলপ পরিমাণও সংগ্রহ-পরিগ্রহ নেই ও বর্তমান অবস্থায় যে সন্তুষ্ট, সে সর্বসন্তাপ বিরহিত হয়ে সুখনিদ্রা যায়। ১০-৫২-৩২

বিপ্রান্ স্বলাভসম্ভষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহত্যান্।

নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ॥ ১০-৫২-৩৩

যে অনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকে, যার স্বভাব সুমধুর ও যে সমস্ত প্রাণীদের পরম হিতৈষী, অহংকার বিরহিত ও শান্ত –সেই ব্রাহ্মণদের আমি নিত্য নতমস্তক হয়ে প্রণাম করে থাকি। ১০-৫২-৩৩

কচ্চিদ্ বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ।

সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১০-৫২-৩৪

হে ব্রাহ্মণদেবতা! রাজার কাছ থেকে আপনারা সব রকমের সহযোগিতা পাচ্ছেন তো? যাদের রাজ্যে প্রজারা সুখপূর্বক প্রতিপালিত হয় ও আনন্দে বসবাস করে সেই রাজারা আমার অতীব প্রিয়। ১০-৫২-৩৪

> যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্যেহ যদিচ্ছয়া। সর্বং নো ব্রহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্য করবাম তে॥ ১০-৫২-৩৫

হে ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি কোথা থেকে, কী কারণে এবং কী অভিলাষে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে এইখানে এসেছেন? যদি অতি গোপনীয় না হয় তাহলে আমাকে তা বলুন। বলুন আমার কী সেবা দরকার? ১০-৫২-৩৫

> এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্টিনা। লীলাগৃহীতদেহেন তম্মৈ সর্বমবর্ণয়ৎ॥ ১০-৫২-৩৬

হে পরীক্ষিং! লীলায় নররূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রাক্ষণদেবতাকে এইরূপ প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি সকল বিবরণ শ্রীভগবানকে বললেন। তারপর তিনি শ্রীভগবানকে শ্রীরুক্মিণীর সন্দেশের কথাও বললেন। ১০-৫২-৩৬

### রুক্মিণ্যুবাচ

শ্রুতা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃগ্বতাং তে নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্। রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং ত্ব্যাচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ১০-৫২-৩৭

শ্রীরুক্মিণী বলেছেন–হে ভুবনসুন্দর! আপনার গুণাবলি–যা শ্রবণকারীর কর্ণপথের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে সর্বাঙ্গের তাপ ও জন্মজন্মান্তরের জ্বালা শান্ত করে এবং আপনার রূপসৌন্দর্য–যা চক্ষুত্মান জীবদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–এই চতুর্বর্গ ফল ও স্বার্থ-পরমার্থ সব কিছুই প্রদান করে–শ্রবণ করে হে অচ্যুত! আমার চিত্ত লাজলজ্জা সব কিছু ত্যাগ করে আপনাতেই প্রবেশ করছে। ১০-৫২-৩৭

> কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্। ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোহভিরামম্॥ ১০-৫২-৩৮

হে প্রেমস্বরূপ শ্যামসুন্দর! যে দৃষ্টিতেই দেখি কুল, শীল, স্বভাব, সৌন্দর্য, বিদ্যা, অবস্থা, ধন-ধাম সব দিক দিয়েই আপনি যেন অদিতীয়। আপনার তুলনা স্বয়ং আপনি। মানবলোকের সকল প্রাণীর মন আপনাকে দেখে শান্তি অনুভব করে ও আনন্দ লাভ করে। অতএব হে পরমপুরুষ! আপনিই বলুন এমন কোনো কুলবতী, মহাগুণবতী ও ধৈর্যবতী কন্যা আছে যে বিবাহযোগ্যা হয়ে আপনাকেই স্বামীরূপে বরণ করে নেবে না? ১০-৫২-৩৮

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি। মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্ গোমায়ুবন্যুগপতের্বলিমসুজাক্ষ॥ ১০-৫২-৩৯

অতএব হে প্রিয়তম! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আপনি তো অন্তর্যামী। আমার হৃদয়ের কথা আপনার অজানা নয়। আপনি এইখানে আগমন করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমলনয়ন! হে প্রাণবল্লভ! আমি আপনার সম-বীরের কাছে সমর্পিত হয়ে গেছি, আমি আপনারই। এখন সিংহের ভাগ যেন শৃগাল স্পর্শ না করে; শিশুপাল যেন কিছুতেই আমাকে স্পর্শ না করে! ১০-৫২-৩৯

পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।

আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্লাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োহন্যে॥ ১০-৫২-৪০ আমি পূর্বজন্মে যদি পূর্ত, ইষ্ট, দান, নিয়ম, ব্রত ও দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু আদির পূজা দ্বারা ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করে থাকি, এবং তিনি যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন; শিশুপাল অথবা অন্য কোনো পুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করে। ১০-৫২-৪০

# শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য প্তনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুক্কাম্॥ ১০-৫২-৪১

হে প্রভু! আপনি তো অজিত। যে দিন আপনার বিবাহ স্থির হয়েছে তার পূর্ব দিবসে আপনি আমাদের রাজধানীতে গোপনে আসুন এবং তারপর বড় বড় সেনাপতিদের সঙ্গে শিশুপাল ও জরাসন্ধের সেনাকে মথিত করে তছনছ করে দিন এবং বলপ্রয়োগ করে রাক্ষস বিধিতে বীরত্বের মূল্য দিয়ে আমার পাণিগ্রহণ করুন। ১০-৫২-৪১

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধৃংস্ত্বামুদ্ধহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।

পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ॥ ১০-৫২-৪২

তুমি অন্তঃপুরে রমণী পরিবৃত থাকবে; তোমার আত্মীয়স্বজনদের বধ না করে আমি তোমাকে কেমন করে বিবাহ করব? —এই আশঙ্কা থাকলে আমি এক উপায় বলছি। বিবাহের আগের দিন আমাদের কুলপ্রথানুসারে এক মহাসমারোহের আয়োজন হয়ে থাকে। কুলদেবীকে প্রণাম নিবেদন নিমিত্ত নববধূকে নগরের বাইরে অবস্থিত গিরিজা মন্দিরে গমন করতে হয়। ১০-৫২-৪২

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্লপনং মহান্ডো বাঞ্ছন্ত্যমাপতিরিবাত্মতমোহপহত্য।

যহ্যমুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্ৰসাদং জহ্যামসূন্ ব্ৰতকৃশাগুতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ১০-৫২-৪৩

হে কমললোচন! উমাপতি ভগবান শংকরের মতন প্রণম্য দেবতারাও আত্মশুদ্ধি হেতু আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শপ্রাপ্ত ধূলিতে স্নান করতে উৎসুক থাকেন। যদি আমি সেই প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীচরণরজ লাভ করতে সক্ষম না হই তাহলে আমি আমার দেহকে ব্রতদ্বারা বিশুষ্ক করে প্রাণত্যাগ করব। আপনার জন্য যদি শতবারও জন্মগ্রহণ করতে হয় তাও শ্রেয়; কারণ একদিন তো সেই প্রসাদ লাভ করতে আমি সক্ষম হবই। ১০-৫২-৪৩

# ব্রাহ্মণ উবাচ ইত্যেতে গুহাসন্দেশা যদুদেব ময়াহহহতাঃ।

বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্॥ ১০-৫২-৪৪

ব্রাক্ষণদেবতা বললেন—হে যদুবংশশিরোমণি! শ্রীরুক্মিণীর সুগোপন বার্তা বহন করেই আমি আপনার কাছে এসেছি। করণীয় স্থির করে যেমন মনে করেন তা অনতিবিলম্বে করুন। ১০-৫২-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহপ্রস্তাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

### ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়

### রুক্মিণী-হরণ

### শ্রীশুক উবাচ

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ। প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-৫৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুঝিণীর এই বার্তা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে ব্রাহ্মণদেবতার হাত রেখে হাস্যবদনে যা বললেন তা এইরূপ। ১০-৫৩-১

### শ্রীভগবানুবাচ

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাং চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুঝ্নিণী দ্বেষানামোদ্বাহো নিবারিতঃ॥ ১০-৫৩-২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে ব্রাহ্মণদেবতা! বিদর্ভ রাজকুমারী যেমন আমাকে পেতে ইচ্ছুক আমিও তদনুরূপ ইচ্ছা করি। তাঁর উদ্দেশ্যে তদ্গতচিত্ত থাকায় আমার রাত্রিকালীন নিদ্রাসুখও বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি জানি যে রুক্মী, আমার সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহে বাধাদান

করেছে। ১০-৫৩-২
তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোহগ্নিশিখামিব॥ ১০-৫৩-৩

কিন্তু হে ব্রাহ্মণদেবতা! দেখবেন, যেমন অরণিকাষ্ঠ মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে থাকে সেইভাবেই আমি যুদ্ধে সেই নামসর্বস্ব ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্কদের মন্থন করে তছনছ করে দেব ও মৎপরায়ণা পরমাসুন্দরীকে উদ্ধার করে আনব। ১০-৫৩-৩

### শ্রীশুক উবাচ

উদ্বাহর্ক্ষং চ বিজ্ঞায় রুক্মিণী মধুসূদনঃ।

রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সার্থিম্॥ ১০-৫৩-৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যখন জানলেন যে আগামী পরশ্ব রাত্রিতে শ্রীরুক্মিণীর বিবাহলগ্ন, তখন তিনি সার্থিকে বললেন—হে দারুক! এক্ষুণি রথ যোজনা করো। ১০-৫৩-৪

স চাশ্চৈঃ শৌব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ।

যুক্তং রথমুপানীয় তস্থে প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ॥ ১০-৫৩-৫

দারুক শ্রীভগবানের রথে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারটি অশ্ব সংস্থাপিত করে তাঁর সম্মুখে জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১০-৫৩-৫

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।

আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ॥ ১০-৫৩-৬

শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মণদেবতাকে রথে তুলে তারপর নিজে উঠলেন এবং সেই দ্রুতগামী অশ্বদের সাহায্যে এক রাত্রেই আনর্তদেশ থেকে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হলেন। ১০-৫৩-৬

### রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবংশ গতঃ।

শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন কর্মাণ্যকারয়ৎ॥ ১০-৫৩-৭

কুণ্ডিনাধিপতি মহারাজ ভীশ্মক নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মীর স্নেহের বশীভূত হয়ে নিজ কন্যাকে শিশুপালকে দান করবার জন্য বিবাহোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ১০-৫৩-৭

পুরং সমৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুষ্পথম্।

চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ১০-৫৩-৮

নগরের রাজপথ, চৌমাথা ও গলিপথ উত্তমরূপে সম্মার্জিত হয়েছিল ও তার উপর সুগন্ধি সিঞ্চন কার্যও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চিত্রবিচিত্র নানাবর্ণের বিভিন্ন আকারের ধ্বজ ও পতাকা দিয়ে নগরকে সুশোভিত করা হয়েছিল। বহু তোরণও স্থাপিত হয়েছিল। ১০-৫৩-৮

স্রগ্গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোহম্বরভূষিতৈঃ।

জুষ্টং স্ত্রীপুরুষেঃ শ্রীমদ্গৃহৈরগুরুধৃপিতেঃ॥ ১০-৫৩-৯

নগরের নরনারীগণ পুষ্পমাল্য, হার, আতর সুগন্ধি, চন্দন, আভরণ ও নির্মল বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিলেন। সেইখানকার মনোহর গৃহাদি অগুরু ও ধূপে সুগন্ধিত করা হয়েছিল। ১০-৫৩-৯

পিতৃন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্ধপ।

ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্॥ ১০-৫৩-১০

হে পরীক্ষিৎ! রাজা ভীত্মক বিধিপূর্বক পিতৃপুরুষদের ও দেবতাদের পূজার্চনা করে ব্রাহ্মণভোজন করালেন। নিয়মানুসারে স্বস্তিবচনও বাদ

গেল না। ১০-৫৩-১০ সুস্লাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্। অহতাংশুকযুগোন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ॥ ১০-৫৩-১১

সুদর্শনা পরমাসুন্দরী রাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীকে স্নান করানো হল, তাঁর হস্তে মাঙ্গলিক সূত্র ও কঙ্কণ ধারণ করানো হল। তাঁকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে দুই প্রস্থ নবীন বস্ত্রধারণ করিয়ে তাঁকে অতি উত্তম অলংকারেও বিভূষণ করানো হল। ১০-৫৩-১১

চক্রুঃ সামর্গ্যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দিজোত্তমাঃ।

পুরোহিতো২থর্ববিদ্ বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে॥ ১০-৫৩-১২

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদের মন্ত্রদারা তাঁর রক্ষণ করলেন ও অথর্ববেদের পুরোহিতগণ গ্রহশান্তি উদ্দেশ্যে যজ্ঞও করলেন। ১০-৫৩-১২

হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান।

প্রাদাদ্ ধেনূ\*চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ॥ ১০-৫৩-১৩

রাজা ভীম্মক কুলপ্রথা ও শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিল এবং ধেনুসকল ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ১০-৫৩-১৩

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ।

কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্॥ ১০-৫৩-১৪

এইভাবে চেদি নরেশ দমঘোষও নিজ পুত্র শিশুপালের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধিত মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন করালেন। ১০-৫৩-১৪

মদচ্যুদ্ভিৰ্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈৰ্হেমমালিভিঃ।

পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ॥ ১০-৫৩-১৫

অতঃপর মদস্রাবী গজসমূহ, সুবর্ণমাল্য মণ্ডিত রথসকল, পদাতিক ও অশ্বারোহী চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তাদের কুণ্ডিনপুর প্রবেশ হল। ১০-৫৩-১৫

> তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেতাভিপূজ্য চ। নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে॥ ১০-৫৩-১৬

বিদর্ভরাজ ভীত্মক এগিয়ে এসে তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন ও প্রথানুসারে পূজার্চনাও করলেন। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত স্থানে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হল। ১০-৫৩-১৬

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্ত্রো বিদূরথঃ।

আজগুকৈচন্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ॥ ১০-৫৩-১৭

সেই বরযাত্রীদের মধ্যে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তব্রক্র, বিদূরথ এবং পৌণ্ড্রক আদি শিশুপালের শত-সহস্র মিত্র রাজাগণও ছিল। ১০-৫৩-১৭

কৃষ্ণরামদিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্।

যদ্যাগত্য হয়েৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বতঃ॥ ১০-৫৩-১৮

যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ।

আজগ্মভূভুজঃ সর্বে সমগ্রবলবাহনাঃ॥ ১০-৫৩-১৯

তারা সকলেই রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বিরোধী ছিল এবং রাজকুমারী রুক্মিণী যেন শিশুপালেরই হয় তা নিশ্চিত করতে সদাসতর্ক ছিল। অতএব তারা স্থির করে রেখেছিল যে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আদি যদুংশজাতগণ এসে কন্যা হরণের চেষ্টা করেন, তাহলে তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। সেইজন্যই সকলে নিজেদের পূর্ণ সৈন্যবাহিনী এবং রথ অশ্ব, গজ আদিও প্রস্তুত রেখেছিলেন। ১০-৫৩-১৮-১৯

### শ্রুতিতৃত্দ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্।

কৃষ্ণং চৈকং গতং হুৰ্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ॥ ১০-৫৩-২০

বিপক্ষদলের রাজাদের প্রস্তুতির কথা ভগবান শ্রীবলরামের কর্ণগোচর হল। তিনি যখন শুনলেন যে ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ একলাই রাজকুমারী রুক্মিণী-হরণ নিমিত্ত গমন করেছেন, তিনি তখন বুঝলেন যে এক বিশাল যুদ্ধ আসন্ন। ১০-৫৩-২০

বলেন মহতা সার্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ।

ত্বরিতং কুণ্ডিনং প্রাগাদ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ ১০-৫৩-২১

যদিও শ্রীবলরাম, অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমের কথা বিশেষভাবে জানতেন তবুও ভ্রাতৃস্নেহে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হল; তিনি তৎক্ষণাৎ রথ, গজ, অশ্ব, পদাতিক সংযুক্ত এক বিশাল চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে কুণ্ডিনপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১০-৫৩-২১

ভীম্মকন্যা বরারোহা কাজ্ঞস্ত্যাগমনং হরেঃ।

প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ত্তদা॥ ১০-৫৩-২২

এদিকে পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো তখনও এলেন না, ব্রাক্ষণদেবতাও ফিরে এলেন না। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। ১০-৫৩-২২

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেহল্পরাধসঃ।

নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্যাত্র কারণম্।

সোহপি নাবর্ততেহদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ॥ ১০-৫৩-২৩

হায়! এখন এই অভাগীর বিবাহের তো মাত্র একরাত্রি বাকি আছে। কিন্তু আমার প্রাণনাথ কমলনয়ন ভগবান এখনও তো এলেন না। এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল তাই নয় আমার বার্তাবহ ব্রাহ্মণদেবতাও তো এখনও পর্যন্ত ফিরে এলেন না। ১০-৫৩-২৩

### অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্।

মৎ পাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ॥ ১০-৫৩-২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে পরম শুদ্ধ আধার তা সন্দেহাতীত, তাই বিশুদ্ধ ব্যক্তিই তাঁকে প্রেম করবার অধিকারী। তিনি আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মালিন্য দেখেছেন। তাই আমার পাণিগ্রহণ হেতু এইখানে পদার্পণ করছেন না! ১০-৫৩-২৪

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ।

দেবী বা বিমুখা গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী॥ ১০-৫৩-২৫

বেশ! আমি মন্দভাগ্য? বিধাতা ও ভগবান শংকরও আমার অনুকূল নন বলে মনে হচ্ছে। এও সম্ভব যে রুদ্রজায়া গিরিরাজকুমারী সতী শ্রীপার্বতী আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ১০-৫৩-২৫

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহ্বতমানসা।

ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে॥ ১০-৫৩-২৬

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীরুক্মিণী এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তমনাপহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে নিয়েছিলেন। এইরূপ চিন্তা করতে করতে এখনও সময় আছে মনে করে তিনি নিজ অশ্রুসজল নয়নদ্বার বন্ধ করলেন। ১০-৫৩-২৬

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ।

বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ॥ ১০-৫৩-২৭

হে পরীক্ষিৎ! এইরূপে শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সময়ে তার বাম উরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হতে লাগল যা তাঁর প্রিয়তমের আগমন সংবাদ দ্যোতক ছিল। ১০-৫৩-২৭

অথ কৃষ্ণবিনির্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ॥ ১০-৫৩-২৮

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত ব্রাহ্মণদেবতার আগমন হল। তিনি অন্তঃপুরে রাজকুমারী রুক্মিণীকে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি কোনো ধ্যানমগ্ন দেবীকে প্রত্যক্ষ করছেন। ১০-৫৩-২৮

সা তং প্রহুষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী।

আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা॥ ১০-৫৩-২৯

সতী শ্রীরুক্মিণী দেখলেন যে ব্রাহ্মণদেবতা প্রসন্নবদন। তাঁর মন ও বদনে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই। তিনি বুঝলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয়েছে। তারপর তিনি প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে ব্রাহ্মণদেবতাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৫৩-২৯

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্।

উক্তং চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি॥ ১০-৫৩-৩০

তখন ব্রাহ্মণদেবতা তাঁকে নিবেদন করলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে। তাঁর প্রভূত প্রশংসা করে তিনি আবার বললেন—হে রাজকুমারী শ্রীরুক্মিণী! আপনাকে উদ্ধার করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১০-৫৩-৩০

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদৰ্ভী হুষ্টমানসা।

ন পশ্যন্তি ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা॥ ১০-৫৩-৩১

শ্রীভগবানের শুভাগমন বার্তা শ্রীরুক্মিণীর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আনল। তিনি প্রতিদানে ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীভগবান ছাড়া অন্য কিছু উপযুক্ত না দেখে জগতের সমগ্র লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদেবতাকে অর্পণ করলেন। ১০-৫৩-৩১

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদৃহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।

অভ্যয়াতূর্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ॥ ১০-৫৩-৩২

রাজা ভীষ্মক জানতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ঔৎসুক্যবশত তাঁর কন্যার বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার জন্য পদার্পণ করেছেন। তখন তিনি তূর্য, ভেরি আদি বাদ্য সহযোগে পূজাসামগ্রী সহিত তাঁদের যথাযথ অভ্যর্থনা করলেন। ১০-৫৩-৩২

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ।

উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ॥ ১০-৫৩-৩৩

এবং মধুপর্ক, নির্মল বস্ত্র, উত্তম দানসামগ্রী সহযোগে সসম্মানে তাঁদের পূজার্চনা করলেন। ১০-৫৩-৩৩

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপকল্প্য মহামতিঃ।

সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা॥ ১০-৫৩-৩৪

শ্রীভীম্মক অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। শ্রীভগবানের উপর তাঁর অপরিসীম ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীভগবানকে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সমস্ত সুখসামগ্রীসম্পন্ন নিবাসস্থানে রাখলেন। অতি উত্তমরূপে অতিথিসৎকারও করা হল। ১০-৫৩-৩৪

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথবীর্যং যথাবয়ঃ।

যথাবলং যথাবিত্তং সর্বৈঃ কামেঃ সমর্হয়ৎ॥ ১০-৫৩-৩৫

বিদর্ভরাজ ভীম্মক রাজ্যে নিমন্ত্রিত যত রাজারা এসেছিলেন তাঁদের পরাক্রম, অবস্থা, বল ও ধনসম্পদ বিচার করে ইপ্সিত বস্তুসকল প্রদান করে অতিথিসংকারে কোনো ক্রটি রাখলেন না। ১০-৫৩-৩৫

কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।

আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্॥ ১০-৫৩-৩৬

বিদর্ভদেশের জনগণ যখন শুনল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণ হয়েছে তখন তারা শ্রীভগবানের নিবাসস্থানে ছুটে গোল। অতঃপর নিজ নয়নাঞ্জলিতে ভরে শ্রীভগবানের বদনারবিন্দের মধুর মকরন্দসুধা পান করতে লাগল। ১০-৫৩-৩৬

অস্যৈব ভার্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।

অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ॥ ১০-৫৩-৩৭

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে শ্রীরুক্মিণীই এঁর অর্ধাঙ্গিণী হওয়ার উপযুক্ত এবং এই পরমপবিত্র মূর্তি শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরুক্মিণীরই যোগ্য পতি। অন্য কারো পত্নী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। ১০-৫৩-৩৭

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ।

অনুগুহ্লাতু গৃহ্লাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ॥ ১০-৫৩-৩৮

যদি আমরা পূর্বজন্মে অথবা ইহজন্মে কোনো কিছু সংকর্ম করে থাকি তাহলে যেন ত্রিলোকবিধাতা ভগবান আমাদের উপর প্রসন্ন হন এবং এমন ব্যবস্থা করে দেন যাতে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গেই হয়। ১০-৫৩-৩৮

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ।

কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্॥ ১০-৫৩-৩৯

হে পরীক্ষিৎ! প্রেম-বশীভূত পুরবাসীগণ যখন এইরূপ কথোপকথনে যুক্ত ছিলেন তখনই শ্রীরুক্মিণী অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে দেবী মন্দিরে গমন করলেন। বহু সৈন্য তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল। ১০-৫৩-৩৯

পদ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্।

সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্মুকুন্দচরণামুজম্॥ ১০-৫৩-৪০

তিনি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের চিন্তা করতে করতে ভগবতী ভবানীর চরণকমল দর্শন করতে পদব্রজেই চললেন। ১০-৫৩-৪০

যতবাঙ্মাতৃভিঃ সার্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা। গুপ্তা রাজভটিঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ। মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তুর্যভের্যশ্চ জন্মিরে॥ ১০-৫৩-৪১

তিনি স্বয়ং মৌন ছিলেন এবং মাতাগণ ও সঙ্গিণী দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। বলবান রাজসৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ ধারণ করে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। সেই সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢোল, তূর্য ও ভেরি বাদ্যসকল বাজছিল। ১০-৫৩-৪১

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।

স্রগ্গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ১০-৫৩-৪২

বহু দ্বিজপত্নীগণ পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, আভরণ আদি সঙ্গে নিয়ে উত্তমরূপে বস্ত্রালংকারে সজ্জিতা হয়ে শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে গমন করছিলেন। বিবিধ উপটোকন ও পুজোপকরণ সঙ্গে নিয়ে সহস্র বারঙ্গনাগণও সঙ্গে গমন করছিল। ১০-৫৩-৪২

গায়ন্ত\*চ স্তবন্ত\*চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ।

পরিবার্য বধৃং জগাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ॥ ১০-৫৩-৪৩

গায়ক, বাদক ও সূত, মগধ ও বন্দীজন গান ও স্তব ও জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলছিল। ১০-৫৩-৪৩

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরামুজা।

উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্॥ ১০-৫৩-৪৪

দেবী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরুক্মিণী নিজ কমলসদৃশ কোমল হস্তপদ প্রক্ষালন করলেন ও আচমন করলেন। অতঃপর তিনি অন্তরের ও বাইরের পবিত্রতা ধারণ করে শান্তভাবে শ্রীঅম্বিকাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ১০-৫৩-৪৪

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ।
ভবানীং বন্দয়াঞ্চকুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্॥ ১০-৫৩-৪৫

বহু বিধিজ্ঞ প্রবৃদ্ধা ব্রাহ্মণ পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা শ্রীরুক্মিণীকে দিয়ে শ্রীশংকরভার্যা ভবানী ও ভগবান শংকরকে প্রণাম করালেন। ১০-৫৩-৪৫

নমস্যে ত্বাম্বিকেহভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম।

ভূয়াৎ পতিমে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্॥ ১০-৫৩-৪৬

শ্রীরুক্মিণী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করলেন—হে মা অম্বিকা! আপনার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আপনার প্রিয় শ্রীগণেশের সহিত আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার অভিলাষ পূরণ হয়। আমি যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করি। ১০-৫৩-৪৬

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্মাল্যভূষণৈঃ।

নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্॥ ১০-৫৩-৪৭

অতঃপর শ্রীরুক্মিণী জল, গন্ধ, অক্ষত, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, অলংকার, বহু প্রকারের নৈবেদ্য, দানসামগ্রী ও আরতি সহযোগে মা অম্বিকার পূজা করলেন। ১০-৫৩-৪৭

> বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথাঃ তৈঃ সমপূজয়ৎ। লবণাপূপতামূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ॥ ১০-৫৩-৪৮

অতঃপর সেইসকল পুজোপকরণ তথা লবণ, পিষ্টক, পান, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষুদ্বারা সধবা ব্রাহ্মণপত্নীদের তিনি পূজা করলেন। ১০-৫৩-৪৮

### তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ। তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাং চ জগৃহে বধৃঃ॥ ১০-৫৩-৪৯

তখন দ্বিজপত্নীগণ তাঁকে প্রসাদ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল দ্বিজপত্নীগণকে ও মা অম্বিকাকে প্রণাম করে প্রসাদ ও নির্মাল্য গ্রহণ করলেন। ১০-৫৩-৪৯

> মুনিব্রতমথ ত্যক্তা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ। প্রগৃহ্য পাণিনা ভূত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা॥ ১০-৫৩-৫০

পূজার্চনা বিধি সাঙ্গ করে তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর রত্নাঙ্গুরীয় পরিশোভিতা করকমল দ্বারা এক সখীর হস্ত ধারণ করে গিরিজা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। ১০-৫৩-৫০

তাং দেবমায়ামিব বীরমোহিনীং সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্বমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্॥ ১০-৫৩-৫১

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবানের মায়ার মতন বড় বড় ধীর-বীরদেরও মোহিত করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর সুন্দর ও ক্ষীণ কটিদেশের সৌন্দর্য ছিল অনুপম। তাঁর বদনমণ্ডলে কর্ণকুণ্ডল যুগলের শোভা ছিল নয়নাভিরাম। কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধি সুনিতম্বিনীর দেহে রত্ন খচিত চন্দ্রহারের সৌন্দর্য ছিল অপরূপ। বক্ষঃস্থলে ছিল যৌবনের অস্কুরোদ্দাম। দোদুল্যমান অলকদাম হেতু তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ১০-৫৩-৫১

শুচিস্মিতাং বিস্বফলাধরদ্যুতিশোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড়মলাম্। পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং শিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দিতাঃ॥ ১০-৫৩-৫২

বদন তাঁর মনোহর হাস্যমণ্ডিত ছিল, কুন্দমুকুলসম দন্তপঙ্ক্তিতে সমুদ্ভাসন ছিল যা সুপক্ব বিম্বোষ্ঠের কান্তিতে লালিমাযুক্ত লাগছিল।
নূপুরের ক্ষুদ্রঘণ্টিকায় রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল আর ছিল উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি সুকুমার চরণকমলে রাজহংসের মতো পদব্রজেই চলছিলেন। সেই
অপরূপ সৌন্দর্যের দৃশ্য দেখে উপস্থিত বড় বড় যশস্বী রাজাগণ মোহিত হয়ে পড়েছিল। কামদেব শ্রীভগবানের কার্যসিদ্ধি হেতু কামবাণে
তাদের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন। ১০-৫৩-৫২

যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাসব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উদ্ধিতাস্ত্রাঃ।

পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া যাত্রাচ্ছলেন হরয়েহর্পয়তীং স্বশোভাম্॥ ১০-৫৩-৫৩

শ্রীরুক্মিণী এইভাবে শোভাযাত্রার দলে মৃদুমন্দ গতিতে চলে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিজ রাশি রাশি সৌন্দর্য বিকিরণ করছিলেন। তাঁকে অবলোকন করে এবং তাঁর মুক্ত মৃদুহাস্য ও সলজ্জ কটাক্ষপাত লক্ষ করে সেই বড় বড় রাজা ও বীরগণ এত হুষ্টুচিত্ত ও বিমোহিত হয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সকল খসে পড়ল ও তারাও রথ, গজ ও অশ্ব থেকে ভূমিতে পড়ে গেল। ১০-৫৩-৫৩

সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদাকোশৌ প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা।

উৎসার্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ প্রাপ্তান্ হ্রিয়েক্ষত নৃপান্ দদৃশেহচ্যুতং সা॥ ১০-৫৩-৫৪ এইভাবে শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করে নিজ পদ্মকোষসম চরণদ্বয়কে অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজ বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা মুখের উপর পতিত কেশদাম সরালেন এবং সেইস্থানে সমাগত রাজাদের দিকে সলজ্জ কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন। তখন সেইখানে তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হল। ১০-৫৩-৫৪

তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্। রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ॥ ১০-৫৩-৫৫ শ্রীরুক্মিণী রথারোহণে উদ্যতা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুদের দৃষ্টির সম্মুখেই সেই জনাকীর্ণ স্থানে সহস্র রাজাদের মস্তকে পা দিয়ে তাঁকে গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত রথে তুলে নিলেন। ১০-৫৩-৫৫

ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ।

সৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ॥ ১০-৫৩-৫৬

অতঃপর যেমনভাবে সিংহ শৃগালদের মধ্যে থেকে নিজের খাদ্য কেড়ে নিয়ে যায় তেমনভাবেই শ্রীরুক্মিণীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামাদি যাদবদের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। ১০-৫৩-৫৬

তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং পরে জরাসন্ধবশা ন সেহিরে।

অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং গোপৈর্হতং কেসরিণাং মৃগৈরিব॥ ১০-৫৩-৫৭

তখন জরাসন্ধ পক্ষের অহংকারী রাজাদের এই অতি ভয়ংকর তিরস্কার ও যশোনাশ সহ্য হল না। তারা সকলে ক্রোধোনাত্ত হয়ে বলে উঠল–ধিক্ আমাদের! আমরা ধনুক নিয়ে কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম আর ওই শৃগালসম গোপগণ সিংহের ভোগ্যবস্তু হরণ করে নিয়ে গেল! আমাদের শৌর্যবীর্য সবই অপহরণ করে নিয়ে গেল। ১০-৫৩-৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে রুঝ্মিণীহরণং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়

# শিশুপাল পক্ষের রাজাদের ও রুক্মীর পরাজয়

# এবং শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী বিবাহ

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সর্বে সুসংরক্কা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ।

স্বৈঃ স্বৈৰ্বলৈঃ পরিক্রান্তা অম্বীযুর্ধৃতকার্মুকাঃ॥ ১০-৫৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ হাহুতাশ করতে করতে রাজাগণ ক্রোধে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। এইবার তারা বর্মধারণ করে বাহনের উপর চড়ে বসল। নিজ সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে তারা ধনুক হাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। ১০-৫৪-১

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ।

তস্থুস্তৎসংমুখা রাজন্বিস্ফূর্জ্য স্বধনুংসি তে॥ ১০-৫৪-২

রাজন্! যাদব সেনাপতিগণ তখন শত্রুদের আক্রমণোদ্যত দেখে ধনুকে টংকার দিয়ে যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়াল। ১০-৫৪-২

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে চ কোবিদাঃ।

মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা॥ ১০-৫৪-৩

জরাসন্ধের সৈন্যগণ অশ্ব, গজ ও রথ আদি বাহনে আরুঢ় ছিল। তারা সকলেই ছিল ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ। মেঘ যেমন পর্বতের উপর মুষলধারে বারিবর্ষণ করে তেমনই তারা যাদবদের উপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। ১০-৫৪-৩

পত্যুর্বলং শরাসারৈ ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা।

সব্রীড়ুমৈক্ষৎতদ্বক্তং ভয়বিহুললোচনা॥ ১০-৫৪-৪

পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী দেখলেন যে তাঁর পতি শ্রীকৃষ্ণের সেনা বাণবর্ষণে দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে। তিনি তখন লজ্জা মিশ্রিত ভয়বিহুল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ১০-৫৪-৪

প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে।

বিনজ্ফ্যত্যধুনৈবৈতত্তাবকৈঃ শাত্রবং বলম॥ ১০-৫৪-৫

শ্রীভগবান সহাস্য বদনে বললেন–সুন্দরী। ভয় নেই। তোমার পক্ষের সৈন্যগণ দ্বারা এখনই শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ বিমর্ষ হবে। ১০-৫৪-৫

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ।

অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জ্যুর্হয়গজান্ রথান্॥ ১০-৫৪-৬

এদিকে গদ ও সংকর্ষণাদি যাদব বীরদের শত্রুগণের এইরূপ পরাক্রম আর সহ্য করা সম্ভব হল না। তখন তারা বাণদ্বারা শত্রুপক্ষের গজ, অশ্ব, রথসমূহকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। ১০-৫৪-৬

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্টীষণি চ কোটিশঃ॥ ১০-৫৪-৭
হস্তাঃ সাসিগদেশ্বাসাঃ করভা উরবোহঙ্ঘয়ঃ।

অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্যশিরাংসি চ॥ ১০-৫৪-৮

তাদের বাণবর্ষণে রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী শত্রুসৈন্যগণের কুণ্ডল ও কিরীটে মণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সুশোভিত কোটি কোটি নরমুণ্ড, অসি, গদা ও ধনুক সমন্বিত হস্ত, প্রকোষ্ঠ, জঙ্ঘা এবং পদসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল। এইভাবে অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গর্দভ ও পদাতিকদের মুণ্ড সকল যুদ্ধভূমিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। ১০-৫৪-৭-৮

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জয়কাঞ্চিভঃ।

রাজানো বিমুখা জগার্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ॥ ১০-৫৪-৯

এইরূপে তারা জয়লাভে বদ্ধপরিকর হয়ে শত্রুসৈন্যকে তছনছ করে দিল। জরাসন্ধ সমেত অন্য রাজাগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। ১০-৫৪-৯

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম।

নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন॥ ১০-৫৪-১০

এদিকে শিশুপাল তার মনোনীত স্ত্রীর এইরূপ অপহরণ হওয়ায় অবসন্নদেহ হয়ে পড়েছিল। তার হৃদয়ে না ছিল উৎসাহ, না দেহে শান্তি। সে শুষ্কবদন হয়ে যাওয়ায় জরাসন্ধ তার নিকটে গিয়ে বলতে লাগল। ১০-৫৪-১০

ভো ভোঃ পুরুষশার্দুল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ।

ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে॥ ১০-৫৪-১১

হে শিশুপাল! আপনি তো এক অতি উত্তম ব্যক্তিত্ব। এই উদাসীন ভাব ত্যাগ করুন। কারণ রাজন্! পরিস্থিতি সর্বদাই যে মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল হবে দেহধারীর জীবনে তার নিশ্চয়তা কোথায়? ১০-৫৪-১১

### যথা দারুময়ী যোষিমৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতন্ত্রোহয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ॥ ১০-৫৪-১২

যেমন কাঠের পুতুল বাজিকরের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে থাকে তেমনভাবে এই জীবও পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন থেকে সুখ ও দুঃখের মধ্যে বিচরণশীল থাকে। ১০-৫৪-১২

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ।

ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম্॥ ১০-৫৪-১৩

দেখুন! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সতেরো বার তেইশ অক্ষোহিণী সেনা সমেত পরাজিত করেছে, আমি কেবল আঠারো বারের বার তার উপর জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ১০-৫৪-১৩

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহ্নষ্যামি কর্হিচিৎ।

কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ॥ ১০-৫৪-১৪

তবুও এই সম্বন্ধে আমার শোক বা হর্ষ-দুইই নেই; কারণ আমি জানি যে প্রারন্ধানুসারে মহাকালরূপে ভগবান এই জগৎকে ওলট-পালট করতেই থাকেন। ১০-৫৪-১৪

অধুনাপি বয়ং সর্বে বীরযূথপযূথপাঃ।

পরাজিতাঃ ফল্পতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ॥ ১০-৫৪-১৫

আমরা যে বড় বড় বীর সেনাপতিদেরও অধিপতি তাতে সন্দেহ নেই। তবুও এইবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত যদুবংশের অল্প সংখ্যক সেনা আমাদের পরাজিত করল। ১০-৫৪-১৫

> রিপবো জিগু্যরধুনা কাল আত্মানুসারিণি। তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ॥ ১০-৫৪-১৬

এই যুদ্ধে শক্রদের বিজয় হয়েছে কারণ কাল তাদের অনুকূল ছিল। যখন কাল আমাদের অনুকূল হবে তখন আমরাও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হব। ১০-৫৪-১৬

এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোহগাৎ সানুগঃ পুরম্।

হতশেষাঃ পুনস্তেহপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ॥ ১০-৫৪-১৭

হে পরীক্ষিৎ! যখন জরাসন্ধ এইরূপ বোঝালো তখন চেদিরাজ শিশুপাল নিজ অনুগামীদের সঙ্গে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেল। আর তার অবশিষ্ট জীবিত মিত্র রাজাগণও নিজ নিজ নগরে ফিরে গেল। ১০-৫৪-১৭

রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিডসহন্ স্বসুঃ।

পৃষ্ঠতোম্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী॥ ১০-৫৪-১৮

শ্রীরুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুক্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর চরম বিদ্বেষভাব পোষণ করত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা তার ভগিনীকে হরণ করা ও তাকে বলপূর্বক রাক্ষসমতে বিবাহ করার ঘটনা তার অসহ্য মনে হল। সে এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। ১০-৫৪-১৮

রুক্র্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃথতাং সর্বভূভুজাম্।

প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ॥ ১০-৫৪-১৯

অসহিষ্ণু মহাবাহু রুন্ধী অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বর্ম পরিধান করে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে উপস্থিত রাজাদের সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে বসল। ১০-৫৪-১৯

### অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য চ রুঝ্রিণীম্। কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ॥ ১০-৫৪-২০

আমি আপনাদের সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি আমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে আমার ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম না হই তাহলে আমি আর রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করব না। ১০-৫৪-২০

ইত্যুক্তা রথমারুহ্য সার্থিং প্রাহ সত্রঃ।

চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ॥ ১০-৫৪-২১

হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে রুক্মী রথে আরোহণ করে সারথিকে আদেশ দিল –যে দিকে কৃষ্ণ এখন অবস্থান করছে, সেই দিকে অশ্বচালনা করো। আজ তার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হব। ১০-৫৪-২১

অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্মতেঃ।

নেষ্যে বীর্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা॥ ১০-৫৪-২২

আজ আমি আমার সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেই মন্দবুদ্ধি গোপালক কৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের অহংকার ঘুচিয়ে দেব। তার সাহস দেখো! সে আমার ভগিনীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ১০-৫৪-২২

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ।

রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহুয়ৎ॥ ১০-৫৪-২৩

পরীক্ষিৎ! রুক্মীর মতিভ্রম হয়েছিল। সে শ্রীভগবানের তেজ ও প্রভাবের কিছুই জানত না। এইরূপ কুবাক্য বর্ষণ করতে করতে একটি মাত্র রথে আরোহণ করে সে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলল –ওরে! কোথায় পালাচ্ছিস, থাম। ১০-৫৪-২৩

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।

আহ চাত্ৰ ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন॥ ১০-৫৪-২৪

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাজ্ঞ্চবদ্ধবিঃ।

হরিষ্যেদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ॥ ১০-৫৪-২৫

সে ধনুকে বলপূর্বক জ্যারোপণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে তিন শর নিক্ষেপ করে বলল—ওরে যদুকুলকলঙ্ক! এইখানে খানিকক্ষণ দাঁড়া। যেমন যজ্ঞ হবি কাকে নিয়ে যায় তেমনভাবে তুই আমার ভগিনীকে নিয়ে কোথায় পালাবি? ওরে শঠ! তুই মায়াবী ও কূটযোদ্ধা। আজ আমি তোর গর্বের অহংকার ঘুচিয়ে দেব। ১০-৫৪-২৪-২৫

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।

স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্তা ষড়ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্॥ ১০-৫৪-২৬

দেখ! তোর মঙ্গল যদি চাস আর আমার শরে ধরাশায়ী না হতে চাস তাহলে তার আগে আমার ভগিনীকে ত্যাগ করে তুই পালিয়ে প্রাণ বাঁচা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর তর্জন-গর্জন শুনে হেসে ফেললেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুক্মীর ধনুক ছেদন করে তার উপর ছয় শর নিক্ষেপ করলেন। ১০-৫৪-২৬

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।

স চান্যদ্ ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ১০-৫৪-২৭

তারপর শ্রীকৃষ্ণ আটটি শর রুক্মীর রথের চার অশ্বের উপর, দুটি শর সারথির উপর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনটি শরে তিনি রথধ্বজ খণ্ডিত করলেন। তখন রুক্মী অন্য এক ধনুক তুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পাঁচটা শর নিক্ষেপ করল। ১০-৫৪-২৭

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্ত চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।

পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ॥ ১০-৫৪-২৮

সেই শর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রুক্সীর সেই ধনুকও ছেদন করে দিলেন। অতঃপর রুক্সী অন্য এক ধনুক হস্তে ধারণ করবার পূর্বেই অবিনাশী অচ্যুত তাও ছেদন করে ফেললেন। ১০-৫৪-২৮

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসী শক্তিতোমরৌ।

যদ্ যদায়ুধমাদত্ত তৎ সর্বং সোহচ্ছিনদ্ধরিঃ॥ ১০-৫৪-২৯

এইভাবে রুক্মী একে একে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, ঢাল, তরবারি, শক্তি ও তোমার আদি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করল। অস্ত্রসকল শ্রীভগবানের অঙ্গে প্রহার করবার পূর্বেই তিনি সেগুলিকে বিনষ্ট করে দিলেন। ১০-৫৪-২৯

ততো রথাদবপ্রুত্য খড়াপাণির্জিঘাংসয়া।

কৃষ্ণমভ্যদ্ৰবৎ ক্ৰুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ১০-৫৪-৩০

এইবার রুক্মী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হস্তে তরবারি ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে রথ থেকে ভূমিতে লাফিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর পতঙ্গ যেমনভাবে অগ্নির দিকে ধাবিত হয় সেইভাবে সে তাঁর দিকে ধাবিত হল। ১০-৫৪-৩০

তস্য চাপততঃ খড়গং তিলশশ্চর্ম চেষুভিঃ।

ছিত্তাসিমাদদে তিগাং রুকাণং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ১০-৫৪-৩১

যখন শ্রীভগবান দেখলেন যে রুক্সী তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শর নিক্ষেপ করে তার ঢাল, তরবারি খণ্ড খণ্ড করে দিলেন ও তাকে বধ করবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ করলেন। ১০-৫৪-৩১

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং রুক্মিণী ভয়বিহুলা।

পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরূবাচ করুণং সতী॥ ১০-৫৪-৩২

জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণসংশয় হয়েছে দেখে শ্রীরুক্মিণী এইবার তাঁর প্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পড়ে করুণ স্বরে বললেন। ১০-৫৪-৩২

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে।

হন্তং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ॥ ১০-৫৪-৩৩

হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা! হে জগৎপতি! আপনি যোগেশ্বর। আপনার স্বরূপ ও ইচ্ছার কথা কেউই জানতে সক্ষম নয়। আপনি পরম বলবান কিন্তু কল্যাণকারীও। হে প্রভু! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করা আপনার উপযুক্ত কার্য নয়। ১০-৫৪-৩৩

### শ্রীশুক উবাচ

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া।

কাতর্যবিস্রংসিতহেমমালয়া গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্তত॥ ১০-৫৪-৩৪

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীরুক্মিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। শোকাধিক্যে তাঁর মুখ বিশুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বিহুল হয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর গলার সুবর্ণ নির্মিত অলংকার খসে পড়েছিল। তিনি এই অবস্থাতেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধরে ছিলেন। পরম দয়াল শ্রীভগবান তাঁকে ভীত দেখে করুণায় দ্রবীভূত হলেন এবং রুক্মী বধের সংকল্প তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলেন। ১০-৫৪-৩৪

চৈলেন বদ্ধা তমসাধুকারিণং সশাশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ।

তাবনামর্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভূতং যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ॥ ১০-৫৪-৩৫

তবুও রুক্মী তাঁর অনিষ্ট করবার চিন্তা থেকে বিরত হল না। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারই বস্ত্রদ্বারা রুক্মীকে বন্ধন করলেন; তার শাশ্রু ও কেশ স্থানে স্থানে কেটে তাকে হাস্যকর করে দিলেন। ইত্যবসরে যদুবংশের বীরগণ শত্রুর সেনাকে তছনছ করে দিল; মনে হল যেন মাতঙ্গ কমলবন মর্দন করছে। ১০-৫৪-৩৫ কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্। তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।

বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ॥ ১০-৫৪-৩৬

শক্রসেনা ধ্বংস করে তারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এল, তারা দেখতে পেল যে রুক্মী বস্ত্রে বাঁধা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। রুক্মীকে ওই অবস্থায় দেখে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের দয়া হল। তিনি রুক্মীর বন্ধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন। ১০-৫৪-৩৬

অসাধ্বিদং তৃয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জগুপ্সিতম্।

বপনং শাশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ॥ ১০-৫৪-৩৭

হে কৃষ্ণে! তোমার এরূপ করা ঠিক হয়নি; এইরূপ নিন্দনীয় কার্য আমাদের মানায় না। আত্মীয়ের শাশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করে দেওয়া ও তাকে হাস্যকর করে দেওয়া তো বধ করবারই সমান। ১০-৫৪-৩৭

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া।

সুখদুঃখদো ন চান্যোহস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥ ১০-৫৪-৩৮

অতঃপর শ্রীবলরাম শ্রীরুক্মিণীকে সম্বোধন করে বললেন–হে সাধ্বী! তোমার ভ্রাতাকে শাশ্রু-কেশ মুণ্ডন করে অপমান করা হয়েছে বলে আমাদের উপর রাগ কোরো না; কারণ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদানকারী অন্য কেউ নেই। তাকে তো নিজের কর্মফলই ভোগ করতে হয়। ১০-৫৪-৩৮

বন্ধুৰ্বধাৰ্হদোষোহপি ন বন্ধোৰ্বধমৰ্হতি। ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ॥ ১০-৫৪-৩৯

এইবার তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন–হে কৃষ্ণ! যদি নিকটস্থ আত্মীয়ও মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করে তবুও তাকে বধ করা উচিত নয়। তাকে মুক্তিদান করাই ভালো। সে তো তার অপরাধ হেতু নিহত হয়েই আছে। মৃতকে আবার বধ করা যায়! ১০-৫৪-৩৯

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ।

ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ॥ ১০-৫৪-৪০

আবার তিনি রুক্মিণীকে বললেন–হে সাধ্বী! শ্রীব্রক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্মকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ভ্রাতা ভ্রাতাকেও বধ করে থাকে। তাই ক্ষাত্রধর্ম অত্যন্ত কঠোর ধর্ম। ১০-৫৪-৪০

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ।

মানিনোহন্যস্য বা হেতোঃশ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি॥ ১০-৫৪-৪১

তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন–হে ভ্রাতা কৃষ্ণ! ঐশ্বর্যমদমত্ত ও অহংকারী ব্যক্তি রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, দস্ত অথবা অন্য কোনো কারণে দুর্ব্যবহারও করে থাকে, আমরা তা জানি। ১০-৫৪-৪১

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্বভূতেষু দুর্হ্নদাম্।

যন্ন্যসে সদাভদ্রং সুহ্রদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ॥ ১০-৫৪-৪২

এইবার তিনি শ্রীরুক্মিণীকে বললেন–হে সাধ্বী! তোমার ভ্রাতা সকলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তার মঙ্গলের জন্যই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি অজ্ঞানীসম তাকে অমঙ্গলসূচক ভাবছ। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি বৈপরীত্য থাকা ঠিক নয়। ১০-৫৪-৪২

আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া।

সুহৃদ্ দুর্হ্বদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্॥ ১০-৫৪-৪৩

হে কল্যাণী! যারা শ্রীভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে দেহকেই 'আত্মা' মনে করে তাদের মিত্র, শক্রু, উদাসীন আদি ভেদাভেদরূপ আত্মমোহ থাকে। ১০-৫৪-৪৩

> এক এক পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্। নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥ ১০-৫৪-৪৪

সমস্ত প্রাণীর আত্মা এক; কার্য-কারণ, মায়ার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। জল এবং ঘট আদি উপাধি ভেদে সূর্য, চন্দ্র আদি প্রকাশযুক্ত পদার্থ এবং আকাশ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, যদিও তারা একই। তেমনভাবেই মূর্থ ব্যক্তিগণ দেহ-ভেদে আত্মার ভেদ মনে করে থাকে। ১০-৫৪-৪৪

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।

আত্মন্যবিদ্যয়া কপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম॥ ১০-৫৪-৪৫

পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, তন্মাত্রা ও ত্রিগুণই দেহের স্বরূপ–যার সৃষ্টি ও লয় হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু এই কল্পিত দেহে 'এই হলাম আমি' ভাব আসে যা তাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত করে। ১০-৫৪-৪৫

নাত্মনোহন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।

তদ্ধেতুত্বাত্তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্রূপাভ্যাং যথা রবেঃ॥ ১০-৫৪-৪৬

হে সাধ্বী! নেত্র ও রূপ—দুইই সূর্যদারা আলোকিত। সূর্যই কারণ। তাই সূর্যের সঙ্গে নেত্র এবং রূপের বিয়োগও হয় না, সংযোগও হয় না। এইভাবে সমগ্র জগৎতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব হৈতু প্রকাশিত। সমস্ত জগতের প্রকাশক আত্মাই। অতএব আত্মার সঙ্গে অন্য সঙ্গহীন বস্তুর সংযোগ অথবা বিয়োগ কেমন করে সম্ভব? ১০-৫৪-৪৬

জন্মাদয়স্ত দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ কুচিৎ। কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতিহ্যস্য কুহুরিব॥ ১০-৫৪-৪৭

জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস ও মৃত্যু—এই সকল বিকার তো দেহেরই হয়ে থাকে, আত্মার নয়। যেমন কৃষ্ণপক্ষে কলারই ক্ষয় হয়ে থাকে চন্দ্রের হয় না। কিন্তু অমাবস্যাতে লোকেরা চন্দ্রক্ষয় হয়েছে বলে মনে করে থাকে; তেমনভাবেই জন্ম-মৃত্যু আদি বিকার দেহেরই হয়ে থাকে কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু তাকে আত্মার বলে মনে করা হয়ে থাকে। ১০-৫৪-৪৭

যথা শয়ান আত্মনং বিষয়ান্ ফলমেব চ।

অনুভুঙ্ক্তে২প্যসত্যর্থে তথা২২প্নোত্যবুধো ভবম্॥ ১০-৫৪-৪৮

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় কোনো-কিছুই না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপ ফলের অনুভূতি লাভ করে থাকে, তেমনভাবেই অজ্ঞান ব্যক্তিগণ অনর্থক এই সংসার-চক্র অনুভব করে থাকে। ১০-৫৪-৪৮

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।

তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে॥ ১০-৫৪-৪৯

অতএব হে সাধ্বী! অজ্ঞানপ্রসূত এই শোক পরিত্যাগ করো। এই শোক অন্তঃকরণের শোষক ও মোহ উৎপাদক। অতএব তার থেকে মুক্ত হয়ে তুমি স্ব-স্বরূপে বিরাজমান হও। ১০-৫৪-৪৯

### শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা তম্বী রামেণ প্রতিবোধিতা।

বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে॥ ১০-৫৪-৫০

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যখন শ্রীবলরাম এইরূপ বললেন তখন পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী নিজ মনের মালিন্য দূর করে বিবেকবুদ্ধি সহযোগে তার সমাধান করলেন। ১০-৫৪-৫০

### প্রাণাশেষ উৎসৃষ্টো দিড়্ভির্হতবলপ্রভঃ। স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ॥ ১০-৫৪-৫১

রুক্মীর সৈন্যবাহিনী ও পরাক্রম বিলীন হয়ে গিয়েছিল, অবশিষ্ট ছিল কেবল তার প্রাণটুকু। তার সমস্ত আশা-আকাজ্জা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং শত্রুপক্ষের দ্বারা তাকে কুরূপ করার সেই কষ্টরূপ স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ১০-৫৪-৫১

চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎ পুরম্।

অহত্বা দুর্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য যবীয়সীম্॥ ১০-৫৪-৫২

অতএব সে বসবাস করার জন্য ভোজকট নামক এক বিশাল নগর স্থাপন করল। তার তো পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করা ছিল যে দুর্মতি কৃষ্ণকে বধ না করে আর তার ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করে সে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করবে না। তাই সে সক্রোধে সেইখানেই বসবাস করতে লাগল। ১০-৫৪-৫২

> কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষামীত্যুক্তা তত্রাবসদ্ রুষা। ভগবান্ ভীত্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্। পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ॥ ১০-৫৪-৫৩

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করলেন এবং বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রীয় বিধিমতো তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। ১০-৫৪-৫৩

তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপুর্যাং গৃহে গৃহে।

অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ॥ ১০-৫৪-৫৪

হে রাজন্! দ্বারকাপুরীর সর্বত্র উৎসবপালন শুরু হয়ে গেল এবং এরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক, কেননা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রজাসাধারণের অনন্য প্রমে ছিল। ১০-৫৪-৫৪

নরা নার্য\*চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।

পারিবর্হমুপাজহুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ॥ ১০-৫৪-৫৫

দ্বারকার নরনারীসকল সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডল ধারণ করে সানন্দে চিত্রিত বসনে সজ্জিত বর ও বধূকে বহু উপহার দ্রব্যাদি প্রদান করল। ১০-৫৪-৫৫

> সা বৃষ্ণিপুর্যুত্তভিতেন্দ্রকেতৃভির্বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ। বভৌ প্রতিদ্বার্যুপকপ্তমঙ্গলৈরাপূর্ণকুস্তাগুরুধূপদীপকৈঃ॥ ১০-৫৪-৫৬

দারকা তখন এক অনুপম সৌন্দর্য নগরে পরিণত হল। চতুর্দিকে বিশাল আকারের ইন্দ্রধ্বজ, বিভিন্ন বর্ণযুক্ত পুষ্পমাল্য, বস্ত্র ও রতুময় তোরণ রঞ্জিত হল। সুসজ্জিত সামগ্রী, অঙ্কুর, পুষ্প, দূর্বা ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিও ছিল। পূর্ণকুন্ত, অগুরু এবং ধূপের সুগন্ধ ও দীপমালার আলোক দারকার সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করল। ১০-৫৪-৫৬

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্।

গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরস্ভাপূগোপশোভিতা॥ ১০-৫৪-৫৭

মিত্র রাজাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের মদস্রাবী গজসমূহের মদক্ষরণে দ্বারকার রাজপথ ও গলিতে সিঞ্চন হয়ে গিয়েছিল। প্রতি দ্বারে সংস্থাপিত কদলীবৃক্ষ ও প্রোথিত সুপারি বৃক্ষ অতীব সুন্দর ছিল। ১০-৫৪-৫৭

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ।

মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্॥ ১০-৫৪-৫৮

এই উৎসবে ঔৎসুক্যবশত চতুর্দিকে ধাবমান বন্ধুবর্গের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি আদি বংশের জনগণ পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দ করছিলেন। ১০-৫৪-৫৮

> রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ। রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভূশবিস্মিতাঃ॥ ১০-৫৪-৫৯

স্থানে স্থানে শ্রীরুক্মিণী-হরণ গাথার গুণকীর্তন করা হচ্ছিল। তা শ্রবণ করে রাজা ও রাজকন্যাগণ অতি বিশ্মিত হলেন। ১০-৫৪-৫৯

দারকায়ামভূদ্ রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্।

রুঝিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্॥ ১০-৫৪-৬০

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীকে শ্রীরুক্মিণীরূপে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে দ্বারকা নিবাসী জনগণ পরম আনন্দে আপ্লুত হয়ে গোল। ১০-৫৪-৬০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে চতুঃপঞ্চাশত্রমোহধ্যায়ঃ॥

# BA পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায় প্রদুদ্ধের জন্ম এবং সম্বরাসুর বধ

## শ্রীশুক উবাচ

কামস্ত বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা।

দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত॥ ১০-৫৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! কামদেব ভগবান বাসুদেবেরই অংশসস্ভূত। রুদ্র ভগবানের ক্রোধাগ্নিতে তিনি ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার আবার দেহধারণের নিমিত্ত তিনি সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করলেন। ১০-৫৫-১

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ।

প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোহনবমঃ পিতুঃ॥ ১০-৫৫-২

তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং প্রদ্যুদ্ধ নামে জগদ্বিখ্যাত হলেন। সৌন্দর্য, বীর্য, সৌশীল্য আদি সদ্গুণে তিনি কোনো অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ন্যুন ছিলেন না। ১০-৫৫-২

তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দশম্।

স বিদিত্বাহহত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদস্বত্যগাদ্ গৃহম্॥ ১০-৫৫-৩

বালক প্রদ্যুদ্ধের বয়ঃক্রম তখন দশ দিনও হয়নি। কালরূপ শম্বরাসুর ছদাবেশে তাঁকে সূতিকাগার থেকে হরণ করে নিয়ে গেল ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করল। এই শিশুই যে তার ভবিষ্যৎকালের শক্রু, এই কথা সে জানতে পেরেছিল। ১০-৫৫-৩ তং নির্জগার বলবান্ মীনঃ সোহপ্যপরৈঃ সহ। বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ॥ ১০-৫৫-৪

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিশু প্রদ্যুম্নকে এক বৃহৎ মৎস গিলে ফেলল। তদনন্তর ধীবরগণের জালে অন্য মৎসদের সঙ্গে সেই বৃহৎ মৎসও ধরা পড়ল। ১০-৫৫-৪

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপাজহুরূপায়নম্।

সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাডুতম্॥ ১০-৫৫-৫

তদনন্তর ধীবরগণ শম্বরাসুরকে সেই বৃহৎ মৎস উপহাররূপে দিল। শম্বরাসুরের পাচকগণ সেই অদ্ভুত মৎসকে দেখে পাকগৃহে নিয়ে গেল এবং অস্ত্রদ্বারা কাটতে গেল। ১০-৫৫-৫

দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবতৈয় ন্যবেদয়ন্।

নারদোহকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ।

বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্॥ ১০-৫৫-৬

পাচকগণ মৎসের উদরে এক শিশুকে দেখে তাকে শম্বরাসুরের মায়াবতী নাম্নী দাসীকে সমর্পণ করল। মায়াবতীর মনে শঙ্কা দেখে শ্রীনারদ তাকে এসে আশ্বস্ত করে বললেন–ইনি কামদেব, শ্রীকৃষ্ণভার্যা শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে শিশুরূপ জন্ম হয়েছে, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইনি মৎস উদরে প্রবেশ করেছিলেন। ১০-৫৫-৬

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী।

পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী॥ ১০-৫৫-৭

হে পরীক্ষিৎ! মায়াবতী ছিল কামদেবের যশস্বিনী পত্নী রতি। যে দিন শংকরের ক্রোধে কামদেবের শরীর ভশ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, রতি সেই দিন থেকেই সেই দেহের আবার আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। ১০-৫৫-৭

নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূপৌদনসাধনে।

কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে॥ ১০-৫৫-৮

সেই রতিকে শম্বরাসুর রন্ধনকার্যে নিযুক্ত করে রেখেছিল। যখন রতি জানতে পারল যে এই শিশু বস্তুত তার পতি কামদেব স্বয়ং, তখন সে সেই শিশুর প্রতি প্রেমভাব পোষণ করতে লাগল। ১০-৫৫-৮

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ম্ধী রুঢ়যৌবনঃ।

জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিভ্রমম্॥ ১০-৫৫-৯

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন কিছুকালের মধ্যেই যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর মনোহর রূপ-লাবণ্যের দিকে রমণীদিগের দৃষ্টি পড়লেই হৃদয়ে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন হত। ১০-৫৫-৯

সা তং পতিং পদাদলায়তেক্ষণং প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্।

সব্রীড়হাসোত্তভিতদ্রুবেক্ষতী প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ॥ ১০-৫৫-১০

তাঁর ছিল কমলদলসম কোমল ও বিশাল নয়ন। আজানুলম্বিত বাহু এবং নরলোকের সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর দেহ। সলজ্জ সহাস্য ব্রুকুঞ্চিত রতি তাঁর দিকে একদৃষ্টে দেখতেই থাকত; প্রেমাতিশয্যে কামভাব প্রকাশ করে সে তাঁর সেবা-শুশ্রুষাতে নিত্যযুক্ত থাকত। ১০-৫৫-১০

তামাহ ভগবান্ কার্ষিঃর্মাতস্তে মতিরন্যথা।

মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা॥ ১০-৫৫-১১

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন তার ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করে বললেন –হে দেবী! তুমি তো আমার মাতৃবৎ! তোমার বুদ্ধিবৈকল্য কেমন করে হল? আমি দেখছি যে তুমি মাতৃভাব ত্যাগ করে কামিনীভাব গ্রহণ করছ! ১০-৫৫-১১

#### রতিরুবাচ

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণাহ্রতা গৃহাৎ।

অহং তেহধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো॥ ১০-৫৫-১২

রতি বলল–হে প্রভু! আপনি স্বয়ং ভগবান নারায়ণের পুত্র। শম্বরাসুর আপনাকে সূতিকাগার থেকে চুরি করে এনেছিল। আপনি আসলে আমার পতি স্বয়ং কামদেব এবং আমি আপনার নিত্য ধর্মপত্নী ও অর্ধাঙ্গিণী রতি। ১০-৫৫-১২

এষ ত্বানির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোহসুরঃ।

মৎস্যোহগ্রসীৎতদুদরাদিহ প্রাঞ্চো ভবান্ প্রভো॥ ১০-৫৫-১৩

হে আমার প্রভু! যখন আপনি দশ দিনের ছিলেন তখন এই শম্বরাসুর আপনাকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। সমুদ্রে এক মৎস আপনাকে গিলে ফেলে। আমি আপনাকে তার উদর থেকেই লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। ১০-৫৫-১৩

তমিমং জহি দুর্ধষং দুর্জয়ং শক্রমাত্মনঃ।

মায়াশতবিদং তুং চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ॥ ১০-৫৫-১৪

এই শম্বরাসুর শতশত মায়াবেক্তা। তাকে বশীভূত অথবা পরাজিত করা অতি কঠিন কার্য। আপনি এই শত্রুকে মোহনাদি মায়াদ্বারা বিনাশ করুন। ১০-৫৫-১৪

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা।

পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা॥ ১০-৫৫-১৫

হে প্রভু! আপনাকে হারিয়ে আপনার জন্মদাত্রী মাতা পুত্রস্লেহে ব্যাকুল হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি আতুর হয়ে দীনভাবে দিবানিশি চিন্তামগ্ন হয়ে আছেন। শাবকহারা কুররী পক্ষী অথবা বৎসহারা গাভীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত হচ্ছে। ১০-৫৫-১৫

প্রভাষ্যেবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।

মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্॥ ১০-৫৫-১৬

মায়াবতী রতি এইরূপ বলে পরম শক্তিশালী প্রদ্যুম্পকে মহামায়া নামক বিদ্যা শিক্ষা দিল। এই বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত রকমের মায়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১০-৫৫-১৬

স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহুয়ৎ।

অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপেঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্॥ ১০-৫৫-১৭

এইবার শ্রীপ্রদুান্ন শম্বরাসুরের নিকটে গমন করে তাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে অপমানিত করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়া। একরূপ তাকে তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তেজিত করে তুললেন। ১০-৫৫-১৭

সোহধিক্ষিপ্তো দুর্বচোভিঃ পাদাহত ইবোরগঃ।

নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্যান্তাম্রলোচনঃ॥ ১০-৫৫-১৮

শ্রীপ্রদ্যুশ্নের কটুবাক্যে আঘাতপ্রাপ্ত বিষধর সর্পবৎ শম্বরাসুর প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে গদা হস্তে শ্রীপ্রদ্যুন্ন অভিমুখে ছুটে এল। ১০-৫৫-১৮

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।

প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্॥ ১০-৫৫-১৯

সে প্রবল বেগে আকাশে গদা ঘুরিয়ে তা শ্রীপ্রদ্যুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপকালে সে ভয়ানক সিংহনাদ করেছিল; মনে হচ্ছিল যেন প্রবল বজ্রপাত হল। ১০-৫৫-১৯ তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুশ্নো গদয়া গদাম্। অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎস্বগদাং নৃপ॥ ১০-৫৫-২০

হে পরীক্ষিৎ! যখন ভগবান প্রদ্যুম্ন দেখলেন যে গদা তাঁর দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসছে, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ গদা দ্বারা সেটি প্রতিহত করলেন এবং তারপর সক্রোধে শম্বরাসুরের উপর গদার প্রহার করলেন। ১০-৫৫-২০

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাম্।

মুমুচেহস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ফো বৈহায়সোহসুরঃ॥ ১০-৫৫-২১

তখন সে দৈত্য ময়াসুর থেকে প্রাপ্ত আসুরিক মায়া আশ্রয় করে আকাশে আত্মগোপন করল এবং সেইখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। ১০-৫৫-২১

বাধ্যমানোহস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ।

সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্বমায়োপমর্দিনীম্॥ ১০-৫৫-২২

মহারথী শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর যখন সে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করে উৎপীড়ন করতে লাগল তখন তিনি সমস্ত মায়াকে নিষ্ক্রিয়তা প্রদানকারী সত্ত্বময় মহাবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। ১০-৫৫-২২

ততো গৌহ্যকগান্ধর্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ।

প্রাযুঙ্ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স তাঃ॥ ১০-৫৫-২৩

তদনন্তর শম্বরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসদের শতশত মায়া প্রয়োগ করল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতনয় শ্রীপ্রদুদ্ধ তাঁর মহাবিদ্যা দারা সেই সকল মায়া বিনাশ করলেন। ১০-৫৫-২৩

> নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্। শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশাশ্রোজসাহরৎ॥ ১০-৫৫-২৪

অতঃপর তিনি সুতীক্ষ্ণ তরবারি তুলে শম্বরাসুরের কিরীট কুণ্ডল সুশোভিত ও তাম্রবর্ণ শাশ্রু গুম্ফ যুক্ত মস্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ১০-৫৫-২৪

আকীর্যমাণো দিবিজৈঃ স্তবিদ্যঃ কুসুমোৎকরৈঃ।

ভার্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা॥ ১০-৫৫-২৫

দেবতাগণ স্তব-স্তুতি সহকারে পুষ্পাবৃষ্টি করতে লাগলেন। অতঃপর আকাশপথে গমন সক্ষম মায়াবতী রতি তার পতি শ্রীপ্রদ্যুম্বকে নিয়ে আকাশপথেই দ্বারকাপুরী গমন করল। ১০-৫৫-২৫

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসঙ্কুলম্।

বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্ বিদ্যুতেব বলাহকঃ॥ ১০-৫৫-২৬

হে পরীক্ষিৎ! আকাশে গৌরবর্ণ পত্নীর সঙ্গে শ্যামবর্ণ শ্রীপ্রদ্যুস্ন অপরূপ শোভান্বিত লাগছিলেন; মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুতের ও মেঘের যুগল অবস্থান হয়েছে। এইভাবে মায়াবতী রতির শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ হল, যেখানে শতশত উত্তম রমণীগণের নিবাস ছিল। ১০-৫৫-২৬

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।

প্রলম্বাহুং তাস্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্॥ ১০-৫৫-২৭

স্বলঙ্কৃতমুখাস্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ।

কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ॥ ১০-৫৫-২৮

অন্তঃপুরে রমণীগণ দেখলেন যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন নবজলদঘনশ্যামবর্ণ, কৌশেয় পীতাম্বরধারী ও আজানুলম্বিতবাহু। তাঁর নেত্রদ্বয় তাম্রবর্ণ ও অধরে অনুপম সুন্দর মৃদু হাসি। তাঁর বদনমণ্ডলে নীলবর্ণ কুঞ্চিত অলকাবলীর অনুপম সৌন্দর্য, তাতে যেন ভ্রমরের ক্রীড়ার সৌন্দর্য নিহিত। তাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে করে রমণীগণ সলজ্জমান হলেন ও অন্দরমহলের অন্তরালে চলে গেলেন। ১০-৫৫-২৭-২৮

অবধার্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ।

উপজগ্যঃ প্রমুদিতাঃ সম্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ॥ ১০-৫৫-২৯

অতঃপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ দেখে রমণীগণের বুঝতে অসুবিধা হল না যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন। তখন আনন্দ ও বিস্ময় যুক্ত হয়ে রমণীগণের শ্রেষ্ঠ দম্পতির নিকটে আগমন হল। ১০-৫৫-২৯

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্পভাষিণী।

অস্মরৎ স্বসূতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ ১০-৫৫-৩০

ইত্যবসরে সেইখানে শ্রীরুক্মিণীর আগমন হল। হে পরীক্ষিৎ! তাঁর নেত্রাঞ্জনের ও বাণীর মাধুর্যে অপরূপ সৌন্দর্য ছিল। এই নবদম্পতিকে দেখেই তাঁর হারিয়ে যাওয়া পুত্রের কথা মনে পড়ল। বাৎসল্য স্নেহাতিশয্যে তাঁর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল। ১০-৫৫-৩০

কো न्रय़ः नत्रदेवमूर्यः कम्य वा कमल्यक्षाः।

ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা তুনেন বা॥ ১০-৫৫-৩১

শ্রীরুক্মিণী ভাবতে লাগলেন—এই নবরত্ন কে? এই কমলনয়ন কার পুত্র? কোন্ সৌভাগ্যবতী একে গর্ভে ধারণ করেছে? আর এই বা কোন্ সৌভাগ্যবতীকে ভার্যারূপে লাভ করেছে? ১০-৫৫-৩১

মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ।

এততুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ॥ ১০-৫৫-৩২

আমারও এক শিশুপুত্র হারিয়ে গিয়েছিল। জানিনা কে তাকে সূতিকাগার থেকে তুলে নিয়ে গেছে! যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তার অবস্থা ও রূপও এমনই হবে। ১০-৫৫-৩২

কথং ত্বনেন সংপ্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ক্সধন্বনঃ।

আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ॥ ১০-৫৫-৩৩

আশ্চর্য লাগছে যে এর আকৃতি, অবয়ব, হাবভাব, হাস্য, দৃষ্টিপাত ও ধরণধারণ ভগবান শ্যামসুন্দরের অনুরূপ! তা কেমন করে হল। ১০-৫৫-৩৩

স এব বা ভবেমূনং যো মে গর্ভে ধৃতোহর্ভকঃ।

অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ॥ ১০-৫৫-৩৪

অথবা এ সেই বালক যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম। আমার এর উপর এত বেশি স্নেহপ্রীতি কেন হচ্ছে! আমার বাম বাহুতেও স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে! ১০-৫৫-৩৪

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ।

দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমশ্লোক আগমৎ॥ ১০-৫৫-৩৫

শ্রীরুক্মিণী এইরূপ চিন্তা করছিলেন; সংকল্প ও সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হচ্ছিলেন। তখন সেইখানে পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননী-জনক দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। ১০-৫৫-৩৫

বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্কৃষ্ণীমাস জনার্দনঃ।

নারদোহকথয়ৎ সর্বং শম্বরাহরণাদিকম্॥ ১০-৫৫-৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতেন। কিন্তু তিনি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদের আগমন হল। তিনি সকলের সামনে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুরের হরণ এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ আদি সকল ঘটনার বর্ণনা করলেন। ১০-৫৫-৩৬

তচ্ছুত্বা মহদাশ্চর্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ।

অভ্যনন্দন্ বহুনন্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্॥ ১০-৫৫-৩৭

শ্রীনারদের কাছে এই অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের রমণীগণ আশ্চর্য হলেন এবং বহুদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা শ্রীপ্রদ্যুম্নকে এইরূপ অভিনন্দন করতে লাগলেন যেন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছে। ১০-৫৫-৩৭

দেবকী বসুদেব\*চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ।

দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যয়ুর্মুদম্॥ ১০-৫৫-৩৮

শ্রীদেবকী, শ্রীবসুদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীরুক্মিণী এবং অন্যান্য রমণীগণ সকলেই সেই নবদম্পতিকে উষ্ণ আলিঙ্গন দান করে অতিশয় আনন্দ লাভ করলেন। ১০-৫৫-৩৮

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দারকৌকসঃ।

অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্॥ ১০-৫৫-৩৯

যখন দ্বারকাবাসী নরনারীগণ জানতে পারল যে হারিয়ে যাওয়া শ্রীপ্রদ্যুদ্ধ ফিরে এসেছেন তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল —আহা সৌভাগ্যক্রমেই এই বালক যেন পুনর্জনা লাভ করল। ১০-৫৫-৩৯

যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবাস্তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ।

চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিস্ববিস্বে কামে স্মরেহক্ষিবিষয়ে কিমুতান্যনার্যঃ॥ ১০-৫৫-৪০ হে পরীক্ষিং! শ্রীপ্রদান রূপে বর্ণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এত অনুরূপ ছিলেন যে, তাঁকে দেখে শ্রীরুক্মিণী আদি মাতৃগণও তাঁকে তাঁদের পতি মনে করে মধুরভাবমগ্ন হয়ে যেতেন ও তাঁর সম্মুখ থেকে সরে যেতেন! শ্রীনিকেতন শ্রীভগবানের প্রতিবিম্বরূপ কামাবতার ভগবান শ্রীপ্রদানকে দেখতে পেলেই এইরূপ আচরণ করায় কোনো আশ্চর্যের কথা ছিল না। তাঁকে দর্শন করে অন্য রমণীগণও বিচিত্র দশাসম্পন্ন হয়ে যাবেন, তাই তো স্বাভাবিক। ১০-৫৫-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে প্রদ্যুম্নোৎপত্তিনিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

## ষট্পঞ্চাশতম অধ্যায়

## স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত, জাম্ববতী এবং সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

## শ্রীশুক উবাচ

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ। স্যুমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যুম্য দত্তবান্॥ ১০-৫৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করেছিল। সেই অপরাধ অপনোদনের নিমিত্ত সে স্বয়ং স্যুমন্তক মণি সহিত নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রদান করেছিল। ১০-৫৬-১

#### রাজোবাচ

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য কিল্বিষম্। স্যুমন্তকঃ কুতস্তস্য কম্মাদ্ দত্তা সুতা হরেঃ॥ ১০-৫৬-২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কী অপরাধ করেছিল? সে স্যমন্তক মণি পেলও বা কোথা থেকে? কেন সে তার কন্যাকে সম্প্রদান করেছিল? ১০-৫৬-২

## শ্রীশুক উবাচ

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা।

প্রীতস্তব্মৈ মণিং প্রাদাৎ সূর্যস্তুষ্টঃ স্যমন্তকম্॥ ১০-৫৬-৩

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! সত্রাজিৎ ভগবান সূর্যের অতি বড় ভক্ত ছিল। তার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান সূর্যই তাকে প্রেমপ্রীতি সহকারে স্যুমন্তক মণি দিয়েছিলেন। ১০-৫৬-৩

স তং বিভ্রন্ মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।

প্রবিষ্টো দারকাং রাজংস্তেজসা নোপলক্ষিতঃ॥ ১০-৫৬-৪

সত্রাজিৎ সেই মণিকে গলায় ধারণ করে এমন দীপ্তিমান হল, মনে হতে লাগল যে সে স্বয়ং সূর্যই। হে পরীক্ষিৎ! যখন সত্রাজিৎ দ্বারকায় এল, তখন অত্যধিক তেজস্বিতা হেতু তাকে কেউ চিনতে পারল না। ১০-৫৬-৪

তং বিলোক্য জনা দূরাত্তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ।

দীব্যতেহক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্যশঙ্গিতাঃ॥ ১০-৫৬-৫

দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে চোখ ঝলসে যাওয়ায় জনগণ ভাবল যে সম্ভবত স্বয়ং ভগবান সূর্যের আগমন হয়েছে। তারা এই কথা শ্রীভগবানকে নিবেদন করল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলছিলেন। ১০-৫৬-৫

নারায়ণ নমস্তে২স্ত শঙ্খচক্রগদাধর।

দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন॥ ১০-৫৬-৬

তারা বলল–হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণ! হে কমললোচন দামোদর! হে যদুবংশশিরোমণি গোবিন্দ আপনাকে প্রণাম। ১০-৫৬-৬

এষ আয়াতি সবিতা তাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে। মুক্ষন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষুংষি তিগাণ্ডঃ॥ ১০-৫৬-৭

হে জগদীশ্বর! দেখুন! নিজ প্রচণ্ড তেজরাশিতে দীগ্রোজ্জ্বল ভগবান সূর্য আপনাকে দর্শন করতে আসছেন। ১০-৫৬-৭

নম্বন্ধিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ।

জ্ঞাত্বাদ্য গৃঢ়ং যদুষু দ্ৰষ্টুং ত্বায়াত্যজঃ প্ৰভো॥ ১০-৫৬-৮

হে প্রভু! শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ত্রিলোকের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন কিন্তু খুঁজে পান না। আপনি যদুকুলে গুপুভাবে অবস্থান করছেন জানতে পেরে স্বয়ং সূর্যনারায়ণ আপনাকে দর্শন করতে আসছেন। ১০-৫৬-৮

## শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যামুজলোচনঃ।

প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিনাণিনা জুলন্॥ ১০-৫৬-৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! সরল-স্বভাব লোকেদের মুখে এই কথা শুনে কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। তিনি তাদের বললেন—আরে, সূর্যদেব নয় এ তো সত্রাজিৎ। মণি দীপ্তিতে ও ঝকমক করছে। ১০-৫৬-৯

সত্রাজিৎ স্বগৃহং কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।

প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ॥ ১০-৫৬-১০

অতঃপর সত্রাজিৎ নিজ শ্রীসম্পন্ন গৃহে ফিরে গেল। তার শুভাগমন উপলক্ষ্য করে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তারপর সে ব্রাক্ষণদের সাহায্যে স্যুমন্তক মণিকে এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করল। ১০-৫৬-১০

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টো স সৃজতি প্রভো।
দুর্ভিক্ষমার্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োহভভাঃ।

ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেহভ্যর্চিতো মণিঃ॥ ১০-৫৬-১১

হে পরীক্ষিৎ! স্যমন্তক মণি থেকে নিত্য আটভার সুবর্ণ লাভ হত। আর যেখানে স্যমন্তক মণি পূজিত হত সেইখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গ্রহবৈগুণ্য, সর্পভয়, কায়িক ও মানসিক পীড়া ও মায়াবীদের উপদ্রবাদি কোনো কিছু অশুভ ঘটত না। ১০-৫৬-১১

স যাচিতো মণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা।

নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্ যমাভঙ্গমতর্কয়ন্॥ ১০-৫৬-১২

প্রসঙ্গক্রমে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সত্রাজিৎ! তুমি স্যমন্তকমণি রাজা উগ্রসেনকে প্রদান করো। কিন্তু অর্থলোলুপ ও লোভী সত্রাজিৎ শ্রীভগবানের কথাকে গুরুত্ব দিল না। বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সে তো দিতে অস্বীকার করল। ১০-৫৬-১২

তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্।

প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্ বনে॥ ১০-৫৬-১৩

একদিন সত্রাজিৎ-ভ্রাতা প্রসেন সেই পরম দীপ্তিময় স্যমন্তক মণি ধারণপূর্বক অশ্বারোহণ করে মৃগয়ায় গেল। ১০-৫৬-১৩

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেসরী।

গিরিং বিশঞ্জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা॥ ১০-৫৬-১৪

তখন এক সিংহ অশ্বসমেত প্রসেনকে বধ করে সেই মণি কেড়ে নিল। সিংহ পর্বতগুহায় প্রবেশে তৎপর দেখে মণি লাভ করবার ঋক্ষরাজ জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করে মণি নিয়ে নিলেন। ১০-৫৬-১৪

## সোহপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে। অপশ্যন ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্যতপ্যত॥ ১০-৫৬-১৫

জাম্বান মণিটি গুহায় নিয়ে গাঁয়ে তাঁর ছেলেদের ক্রীড়াসামগ্রীরূপে দিয়ে দিলেন। ভ্রাতা প্রসেন না ফিরে আসায় সত্রাজিৎ অতিশয় দুঃখিত হয়ে পড়ল। ১০-৫৬-১৫

প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ।

ভ্রাতা মমেতি তচ্ছুত্বা কর্ণে কর্ণেহজপঞ্জনাঃ॥ ১০-৫৬-১৬

সে বলতে লাগল—সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণই আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে কারণ প্রসেন তো স্যমন্তক মণি গলায় পরেই বনে গিয়েছিল। সত্রাজিতের খেদোক্তি শুনে জনগণ পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। ১০-৫৬-১৬

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাতান।

মাৰ্ষ্ট্ৰং প্ৰসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ॥ ১০-৫৬-১৭

কলঙ্ক লেপনের সংবাদ লোকমুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হল। তিনি কলঙ্ক অপনোদন উদ্দেশ্যে অল্প কিছু বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনকে খুঁজে বার করতে বনে প্রবেশ করলেন। ১০-৫৬-১৭

হতং প্রসেনমশ্বং বীক্ষ্য কেসরিণা বনে।

তং চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ॥ ১০-৫৬-১৮

নাগরিকগণ ইতস্তত অন্বেষণ করে দেখল যে গভীর জঙ্গলে প্রসেন ও তার অশ্ব সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। যখন তারা সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে গোল, তখন তারা দেখতে পেল যে পর্বতের উপরে এক ভাল্লুক সেই সিংহকে বধ করেছে। ১০-৫৬-১৮

ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাহহবৃতম্।

একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ॥ ১০-৫৬-১৯

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে গুহার বাইরে রেখে একলা সেই ভয়ানক ও নিবিড় অন্ধকার ঋক্ষরাজের গুহায় প্রবেশ করলেন। ১০-৫৬-১৯

তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্টং বালক্রীড়নকং কৃতম্।

হর্তুং কৃতমতিস্তশ্মিন্নবতস্থেহর্ভকান্তিকে॥ ১০-৫৬-২০

শ্রীভগবান গুহায় প্রবেশ করে দেখলেন যে সেই স্যমন্তক মণিটি ছেলেদের ক্রীড়াসামগ্রীরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি তা গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে সেই বালকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ১০-৫৬-২০

তমপূর্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ।

তচ্ছুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্বান্ বলিনাং বরঃ॥ ১০-৫৬-২১

এক অপরিচিত ব্যক্তিকে গুহার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই বালকদের ধাত্রী ভীতা হয়ে চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার শুনে পরম বলবান ঋক্ষরাজ জাম্ববান কুপিত হয়ে সেইখানে ছুটে এলেন। ১০-৫৬-২১

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনা২২ত্মনঃ।

পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ॥ ১০-৫৬-২২

হে পরীক্ষিং! জাম্বান তখন ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন। শ্রীভগবানের মহিমা ও প্রভাব তিনি জানতে পারলেন না। শ্রীভগবান একজন সাধারণ মানুষ ভেবে তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ১০-৫৬-২২

দশ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ।

আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব॥ ১০-৫৬-২৩

যেমন মাংসখণ্ডের জন্য দুই বাজপাখির মধ্যে যুদ্ধ হয়, তেমনভাবেই জয়াভিলাষযুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববানের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রারম্ভে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হল, ক্রমে প্রকৃতিতে বদল এল। প্রস্তর বর্ষণ হতে লাগল তারপর বৃক্ষ উৎপাটিত করে যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে লাগল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে অতি ভয়ংকর বাহুযুদ্ধ শুরু হল। ১০-৫৬-২৩

আসীত্তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ।

বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্॥ ১০-৫৬-২৪

হে পরীক্ষিৎ! বজ্র প্রহারসম মুষ্টি আঘাতযুক্ত যুদ্ধ আটাশ দিন পর্যন্ত দিবানিশি চলল। ১০-৫৬-২৪

কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ।

ক্ষীণসত্তঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ॥ ১০-৫৬-২৫

অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে জাম্ববানের অঙ্গের বন্ধন সকল শিথিল হয়ে পড়ল। তাঁর যুদ্ধের উৎসাহে ভাটা পড়ল। তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে গোলেন। তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন। ১০-৫৬-২৫

জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।

বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥ ১০-৫৬-২৬

হে প্রভু! আমি বুঝতে পেরেছি। আপনিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু, পালনকর্তা, পুরাণপুরুষ ভগবান বিষ্ণু। আপনিই প্রাণীদেহের প্রাণ, ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও দেহবলস্বরূপ। ১০-৫৬-২৬

ত্বং হি বিশ্বসূজাং স্রষ্টা সূজ্যানামপি যচ্চ সং।

কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাহহত্মনাম্॥ ১০-৫৬-২৭

বিশ্বরচয়িতা ব্রহ্মার সৃষ্টি আপনিই করেছেন। জগতে দৃশ্য পদার্থসমূহে সন্তারূপে আপনি স্বয়ং বিরাজমান। কালের অবয়বসমূহের নিয়ামক পরমকাল আপনিই। বিভিন্ন দেহের প্রতীয়মান অন্তরাত্মার পরম আত্মাও আপনি। ১০-৫৬-২৭

যস্যেষদুৎকলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈর্বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গিলোহিরিঃ।

সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি॥ ১০-৫৬-২৮

হে প্রভু! আমার স্মরণে আসছে যে, আপনি কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্রের দিকে কটাক্ষপাত করেছিলেন। সমুদ্রের মকর, কুন্তীরাদি তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল ও সমুদ্র আপনাকে পথ দিয়েছিল। আপনি তখন তার উপর সেতু বন্ধন করে স্বীয় যশ বিস্তার করেছিলেন ও লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল। আপনার শরাঘাতে রাক্ষসমুণ্ড ভূলুষ্ঠিত হয়েছিল। ১০-৫৬-২৮

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ। ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ১০-৫৬-২৯ অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্। কৃপয়া পরয়া ভক্তং প্রেমগন্তীরয়া গিরা॥ ১০-৫৬-৩০

হে পরীক্ষিৎ! যখন ঋক্ষরাজ জাম্ববান শ্রীভগবানকে চিনতে পারলেন তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরম কল্যাণকর শীতলতা প্রদানকারী করকমল তাঁর অঙ্গে স্পর্শ প্রদান করলেন। অতঃপর অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু প্রেমগম্ভীর বাণীতে নিজ ভক্ত শ্রীজাম্ববানকে বললেন। ১০-৫৬-২৯-৩০

> মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্। মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা॥ ১০-৫৬-৩১

হে ঋক্ষরাজ! আমি ওই স্যমন্তক মণীর জন্য তোমার এই গুহাদ্বারে এসেছি। ওই মণি লাভ করে আমি আমার উপর আরোপ করা মিথ্যা কলঙ্ক দূর করতে চাই। ১০-৫৬-৩১ ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা। অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ॥ ১০-৫৬-৩২

শ্রীভগবান যখন এইরূপ বললেন তখন শ্রীজাম্ববান পরমানন্দে তাঁকে পূজা করবার নিমিত্ত নিজ কুমারী কন্যা জাম্ববতীকে মণির সহিত তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করলেন। ১০-৫৬-৩২

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ।

প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ॥ ১০-৫৬-৩৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের গুহার বাইরে রেখে গিয়েছিলেন তারা তাঁর জন্য বারো দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। যখন তারা দেখল যে তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন না, তখন তারা অতি দুঃখিত হয়ে দারকায় ফিরে এল। ১০-৫৬-৩৩

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ।

সুহ্নদো জ্ঞাতয়োহশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনিৰ্গতম্॥ ১০-৫৬-৩৪

সেইখানে যখন মাতা শ্রীদেবকী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীবসুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ শুনলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গুহায় ঢুকে আর বেরিয়ে আসেননি তখন তাঁরা শোকাকুল হয়ে পড়লেন। ১০-৫৬-৩৪

সত্রাজিতং শপন্তন্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।

উপতস্থৰ্মহামায়াং দুৰ্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে॥ ১০-৫৬-৩৫

শোকাকুল দারকাবাসী সকল ঘটনার জন্য সত্রাজিৎকে দায়ী করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পাবার কামনায় এইবার তারা মহামায়া

শ্রীদুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হল। সকলে সমবেত হয়ে দেবী আরাধনায় যুক্ত হল। ১০-৫৬-৩৫

তেষাং তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ। প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ॥ ১০-৫৬-৩৬

আরাধনায় দেবী প্রসন্ন হলেন ও তাদের আশীর্বাদ দিলেন। ইত্যবসরে মণি ও নববধূকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হল। শ্রীকৃষ্ণকে কার্যে সফল হতে দেখে সকলে খুবই আনন্দিত হল। ১০-৫৬-৩৬

উপলভ্য হ্বষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্।

সহ পত্ন্যা মণিগ্ৰীবং সৰ্বে জাতমহোৎসবাঃ॥ ১০-৫৬-৩৭

সকল দারকাবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণপূর্বক পত্নী শ্রীজাম্ববতীর সঙ্গে বিরাজমান দেখে পরমানন্দের অনুভূতি লাভ করল; মনে হল যেন কোনো মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন হয়েছে। ১০-৫৬-৩৭

সত্রাজিতং সমাহুয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।

প্রাপ্তিং চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ১০-৫৬-৩৮

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের রাজসভায় সত্রাজিৎকে আহ্বান করে তাকে মণি উদ্ধার করবার সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং স্যমন্তক মণি তাকে অর্পণ করলেন। ১০-৫৬-৩৮

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ।

অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা॥ ১০-৫৬-৩৯

সত্রাজিৎ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। স্যমন্তক মণি সে গ্রহণ করল অবশ্যই, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হয়ে। কৃত অপরাধের জন্য তার অনুতাপের সীমা ছিল না। সে কোনোরকমে গৃহে প্রত্যাগমন করল। ১০-৫৬-৩৯

সোহনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ।

কথং মৃজাম্যাতারজঃ প্রসীদেদ্ বাচ্যুতঃ কথম্॥ ১০-৫৬-৪০

সত্রাজিতের মনে তখন এক চিন্তা যে সে ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে। বলবান ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় সে অত্যধিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কেমন করে অপরাধ থেকে সে মুক্তি লাভ করবে, তাই সে ভাবতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল। ১০-৫৬-৪০

> কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্ বা জনো যথা। অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্॥ ১০-৫৬-৪১

সে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে ভাবল—এমন কোন্ কার্যে আমার কল্যাণ হবে আর জনগণও আমাকে তিরস্কার করা থেকে বঞ্চিত হবে? বস্তুত আমি অদূরদর্শী ও ক্ষুদ্রমতি। ধনলোভে আমি অতি অবিবেচনাযুক্ত কার্য করে বসেছি। ১০-৫৬-৪১

দাস্যে দুহিতরং তুমে স্ত্রীরত্বং রত্নুমেব চ।

উপায়োহয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা॥ ১০-৫৬-৪২

কন্যা সত্যভামা আমার রমণীরত্ন। তাকে আর এই স্যমন্তক মণিকে আমি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে অপরাধ অপনোদনে ব্রতী হব। এই উৎকৃষ্ট উপায়। এতেই আমার অপরাধ থেকে মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব। আর অন্য কোনো উপায় নেই। ১০-৫৬-৪২

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসূতাং শুভাম্।

মণিং চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ॥ ১০-৫৬-৪৩

অনুতাপে দগ্ধ সত্রাজিৎ বিবেকবুদ্ধি সহযোগে এইরূপ বিচার করে নিজ কন্যা সত্যভামা ও স্যমন্তক মণি নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে গেল এবং দুই-ই তাঁকে অর্পণ করল। ১০-৫৬-৪৩

> তাং সত্যভামাং ভগবানুপ্যেমে যথাবিধি। বহুভির্যাচিতাং শীলরূপৌদার্যগুণান্বিতাম্॥ ১০-৫৬-৪৪

সত্যভামা শীল, স্বভাব, সুন্দরতা, উদারতা আদি সদ্গুণসম্পন্না ছিলেন। বহু রাজারা তাঁকে কামনা করতেন ও তাঁকে লাভ করবার অভিলাষও ব্যক্ত করেছিলেন। এইবার কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিধিপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন। ১০-৫৬-৪৪

ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ।

তবাস্তাং দেবভক্তস্য বয়ং চ ফলভাগিনঃ॥ ১০-৫৬-৪৫

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বললেন—স্যমন্তক মণি আমি গ্রহণ করব না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত। তাই তা আপনার কাছেই থাক। আমরা কেবল তার ফল অর্থাৎ প্রদান করা সুবর্ণ গ্রহণের অধিকারী। তা-ই আপনি আমাদের দিতে থাকবেন। ১০-৫৬-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে ষট্পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

## সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়

# স্যমন্তক হরণ, শতধন্বার উদ্ধার এবং অক্রুরকে

## পুনরায় দারকায় আহ্বান

## শ্রীশুক উবাচ

বিজ্ঞাতার্থোহপি গোবিন্দ দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্।

কুন্তীং চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্॥ ১০-৫৭-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে জতুগৃহের অগ্নিতে পাণ্ডবদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তবুও যখন তিনি শুনলেন যে কুন্তী ও পাণ্ডবগণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছেন তখন তিনি সেই সময়ের কুলপরম্পরা অনুসারে শ্রীবলরাম সহ হস্তিনাপুর গোলেন। ১০-৫৭-১

ভীম্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ।

তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ॥ ১০-৫৭-২

হস্তিনাপুর গিয়ে তিনি ভীল্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, বিদুর, গান্ধারী এবং দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁদের বললেন–হায়! এ তো অতি দুঃখের কথা। ১০-৫৭-২

লব্ধৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ।

অক্রুরকৃতবর্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে॥ ১০-৫৭-৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর চলে যাওয়ায় দ্বারকায় অক্রুর ও কৃতবর্মা সুযোগ পেয়ে গেল। তাঁরা শতধন্বাকে পরামর্শ দিল –সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যুমন্তক মণি হরণ করবার এই তো উপযুক্ত সময়। ১০-৫৭-৩

যোহস্মভ্যং সংপ্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ।

কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ॥ ১০-৫৭-৪

সত্রাজিৎ তার অতি উত্তম পরমাসুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে আমাদের অবজ্ঞা করে তার বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দিল। তাহলে কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতা প্রসেনের ন্যায় যমালয়ে গমন করবে না? ১০-৫৭-৪

এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ।

শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ॥ ১০-৫৭-৫

পাপাচারী শতধন্বার শিয়রে তখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। অক্রুর ও কৃতবর্মার প্ররোচনায় তার মতিভ্রম হল। সেই বিপথগামী শতধন্বা তখন স্যুমন্তক মণির লোভে নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করল। ১০-৫৭-৫

স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ।

হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্যণিমাদায় জগ্মিবান্॥ ১০-৫৭-৬

শতধন্বাকে দেখে রমণীগণ অনাথাসম আর্তনাদ করে উঠেছিল। যেমন নিষ্ঠুর কসাই পশুদের বধ করে থাকে তেমনভাবেই শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করল এবং স্যমন্তক মণি নিয়ে চম্পট দিল। ১০-৫৭-৬

## সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা। ব্যলপত্তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী॥ ১০-৫৭-৭

শ্রীসত্যভামা পিতাকে নিহত দেখে শোকাকুল হয়ে গেলেন ও বিলাপ করে বলতে লাগলেন –হায় পিতা! আমি যে শেষ হয়ে গেলাম। তিনি ঘনঘন সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে লাগলেন এবং জ্ঞান ফিরে আসলেই বিলাপ করতে লাগলেন। ১০-৫৭-৭

তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহুয়ম্।

কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তা২২চখ্যৌ পিতুর্বধম্॥ ১০-৫৭-৮

তদনন্তর শ্রীসত্যভামা তাঁর পিতার শবকে তৈল আধারে নিমজ্জিত রেখে স্বয়ং হস্তিনাপুর গমন করলেন। তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পিতার হত্যার বৃত্তান্ত বললেন–যদিও সকল কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই জানতেন। ১০-৫৭-৮

তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্ননুসূত্য নৃলোকতাম্।

অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ॥ ১০-৫৭-৯

হে পরীক্ষিৎ! সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম সব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে নরলীলাভিনয় করে অশ্রুপাত করতে লাগলেন ও বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন–হায়! আমাদের এমন এক ভয়ংকর বিপদ হল। ১০-৫৭-৯

আগত্য ভগবাংস্তমাৎ সভার্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্।

শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্তুং মণিং ততঃ॥ ১০-৫৭-১০

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামা এবং শ্রীবলরামকে নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরে এলেন। তারপর শতধন্বাকে বধ করে স্যুমন্তক মণি উদ্ধার করবার উদ্যোগ চলতে লাগল। ১০-৫৭-১০

> সোহপি কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া। সাহায্যে কৃতবর্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ॥ ১০-৫৭-১১

শতধন্বার কানে এই খবর পৌঁছতে সময় লাগল না যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। নিজের প্রাণরক্ষা হেতু সে কৃতবর্মার সাহায্যপ্রার্থী হল। তখন কৃতবর্মা বলল। ১০-৫৭-১১

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ।

কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বজিনমাচরন্॥ ১০-৫৭-১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় শক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিভুবনে এমন কেউ আছে যে তাঁদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে ইহলোকে-পরলোকে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে? ১০-৫৭-১২

কংসঃ সহানুগোহপীতো যদ্দ্বেষাত্যাজিতঃ শ্রিয়া।

জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্ বিরথো গতঃ॥ ১০-৫৭-১৩

তুমি তো জান যে তাঁর বিদ্বেষী হয়ে কংস তার রাজ্যশ্রী হারিয়েছে আর নিজ অনুচরগণের সহিত নিহত হয়েছে। শৌর্যবীর্যসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরপর সতেরো বার পরাজিত হয়ে রথ ছাড়াই রাজধানীতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ১০-৫৭-১৩

প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রুরং পার্ষিগ্রাহমযাচত।

সোহপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্বানীশ্বরয়োর্বলম্॥ ১০-৫৭-১৪

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।

চেষ্টাং বিশ্বসূজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া॥ ১০-৫৭-১৫

যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীব্রুমিবার্ভকঃ॥ ১০-৫৭-১৬
নমস্তম্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াজুতকর্মণে।
অনস্তায়াদিভূতায় কৃটস্থায়াজুনে নমঃ॥ ১০-৫৭-১৭

যখন কৃতবর্মা এইভাবে একবাক্যে শতধন্বাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল তখন সে শ্রীঅক্রুরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। শ্রীঅক্রুর উত্তর দিলেন—ভাই! কে সখ করে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের প্রভাবের কথা জেনেশুনে তাঁর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়ার জন্য এগোবে? তিনি ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন আর তাঁর কার্য মায়ামোহিত ব্রহ্মাদি বিশ্ববিধাতাও বুঝতে সক্ষম হন না। তখন তাঁর বয়য়ক্রম মাত্র সাত বৎসর অর্থাৎ তাঁর বালক অবস্থাতে তিনি এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে উৎপাটন করে এনে ব্যাঙের ছাতার মতন তা সাতদিন ক্রীড়াচ্ছলে তুলে রেখেছিলেন; আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। অদ্ভূত তাঁর কর্মকাণ্ড। তিনি অনন্ত, অনাদি, কূটস্থ ও সর্বান্তর্যামী। সেই সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুন নমস্কার নিবেদন করেছি। ১০-৫৭-১৪-১৫-১৬-১৭

প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্।

তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ॥ ১০-৫৭-১৮

এইভাবে শ্রীঅক্রুরও যখন সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন তখন শতধন্ধা স্যমন্তক মণিকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করল। ১০-৫৭-১৮

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দনৌ।

অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্॥ ১০-৫৭-১৯

পরীক্ষিৎ! তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্ব সংযুক্ত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে শৃশুর সত্রাজিৎ-হস্তা শতধন্বার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ১০-৫৭-১৯

মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্।

পড্যামধাবৎ সন্ত্ৰস্তঃ কৃষ্ণোহপ্যন্ত্ৰদ্বদ্ রুষা॥ ১০-৫৭-২০

মিথিলাপুরী সন্নিকটে এক উপবনে শতধন্বার অশ্ব পড়ে গোল। অশ্ব ত্যাগ করে সে তখন ছুটে পালাতে লাগল। শতধন্বা তখন ভীতিবিহুল হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে তার উদ্দেশ্যে ধাবমান হলেন। ১০-৫৭-২০

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগানেমিনা।

চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসো ব্যচিনোনাণিম্॥ ১০-৫৭-২১

পদব্রজে গমনকারী শতধন্বাকে শ্রীভগবান পদব্রজেই তাড়া করে তীক্ষ্ণধার চক্রদারা তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর তিনি শতধন্বার বস্ত্রের মধ্যে স্যমন্তক মণি অন্বেষণ করতে লাগলেন। ১০-৫৭-২১

অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্।

বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে॥ ১০-৫৭-২২

কিন্তু স্যমন্তক মণি পাওয়া গোল না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলরামকে এসে বললেন –আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করলাম, কারণ স্যমন্তক মণি তো তার কাছেই নেই। ১০-৫৭-২২

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা।

কিমংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ॥ ১০-৫৭-২৩

শ্রীবলরাম তখন বললেন–এতে সন্দেহ নেই যে স্যমন্তক মণিকে শতধন্বা কারও কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। এখন দ্বারকায় ফিয়ে গিয়ে তার খোঁজখবর নিতে হবে। ১০-৫৭-২৩

## অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম। ইত্যুক্তা মিথিলাং রাজন বিবেশ যদুনন্দনঃ॥ ১০-৫৭-২৪

আমি জনক রাজার সঙ্গে দেখা করতে চললাম। তিনি আমার অতি প্রিয় বন্ধু। হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ বলে যদুবংশনন্দন শ্রীবলরাম মিথিলানগরে চলে গেলেন। ১০-৫৭-২৪

> তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ। অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ॥ ১০-৫৭-২৫

যখন মিথিলাধিপতি দেখলেন যে পরমপূজ্য শ্রীবলরামের শুভাগমন হয়েছে তখন তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ পুজোপকরণ সহযোগে তাঁর যথাবিধি পূজা করলেন। ১০-৫৭-২৫

উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ।

মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা।

ততোহশিক্ষদ্ গদাং কালে ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ॥ ১০-৫৭-২৬

অতঃপর ভগবান শ্রীবলরাম কয়েক বৎসর কাল মিথিলাপুরীতেই থেকে গেলেন। মহাত্মা জনক তাঁকে সসম্মানে ও প্রেমপ্রীতি সহকারে সেবা করেছিলেন। এই কালেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা লাভ হয়েছিল। ১০-৫৭-২৬

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ।

অপ্রাপ্তিং চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্ বিভুঃ॥ ১০-৫৭-২৭

সত্যভামার প্রিয় কার্য সমাধা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন। ঘটনা বৃত্তান্ত বলে তিনি জানালেন যে শতধন্বা বধ হলেও তার কাছে স্যমন্তক মণি পাওয়া যায়নি। ১০-৫৭-২৭

ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ।

সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকাঃ॥ ১০-৫৭-২৮

অতঃপর তিনি সুহৃদদের সাহায্যে শৃশুর সত্রাজিতের ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করালেন। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তিলাভই ছিল এর উদ্দেশ্য। ১০-৫৭-২৮

> অক্রনঃ কৃতবর্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্। ব্যুষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ॥ ১০-৫৭-২৯

সত্রাজিৎকে বধ করবার প্ররোচনা শ্রীঅক্রুর ও কৃতবর্মা দিয়েছিলেন। শতধন্বা বধের সংবাদ তাঁদের ভীত করে তুলল। তাঁরা দ্বারকা থেকে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করলেন। ১০-৫৭-২৯

অক্রুরে প্রোষিতেহরিষ্টান্যাসন্ বৈ দারকৌকসাম্।

শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ॥ ১০-৫৭-৩০

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহতম্।

মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্॥ ১০-৫৭-৩১

হে পরীক্ষিৎ! অনেকের মতে শ্রীঅক্রুরের দ্বারকা ত্যাগ হেতু দ্বারকার প্রজাদের প্রবল অনিষ্ট ও অরিষ্ট সন্তাপ এসেছিল; আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের কারণে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হয়েছিল। এই মত ধারণকারী ব্যক্তিগণ একবারও পূর্বের কথা মনে করে দেখেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত ঋষি-মুনিদের বসবাস আর তাঁর নিবাসস্থান দ্বারকায়। তাঁর সশরীরে দ্বারকায় উপস্থিত থাকতে সেখানে কি কোনো রকমের উপদ্রব হওয়া আদৌ সম্ভব? ১০-৫৭-৩০-৩১

দেবেহবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ।
স্বসূতাং গান্দিনীং প্রাদাৎ ততোহবর্ষৎ স্ম কাশিষু॥ ১০-৫৭-৩২
তৎসূতস্তৎপ্রভাবোহসাবক্রুরো যত্র যত্র হ।
দেবোহভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ॥ ১০-৫৭-৩৩
ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্।
ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রুরং জনার্দনঃ॥ ১০-৫৭-৩৪

তখনকার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজাগণ এই অদ্ভূত যুক্তি দেখিয়েছিলেন—তাঁরা সেই কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও খরার সঙ্গে স্বকপোলকল্পিত মিল খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই খরা অবস্থায় কাশীরাজ সমাগত শ্বফল্কের সঙ্গে তাঁর কন্যা গান্দিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন যা তাঁদের মতে প্রবল বর্ষণ এনে স্বস্তি প্রদান করেছিল। শ্রীঅক্রুর সেই শ্বফল্কের পুত্র, তাই তার প্রভাবও এক হওয়া উচিত। তাই শ্রীঅক্রুর কোথাও অবস্থান করলেই প্রবল বর্ষণ হয় এবং প্রজাগণ কষ্ট ও মহামারী থেকে রক্ষা পায়। হে পরীক্ষিং! তাঁদের কথা শুনে শ্রীভগবান ভাবলেন যে উপদ্রবের কারণ তা নয়। তবুও শ্রীভগবান লোকাপবাদ দূর করবার জন্য দূত প্রেরণ করে শ্রীঅক্ররকে খুঁজে আনলেন। শ্রীঅক্রুর আসবার পর তিনি তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ১০-৫৭-৩২-৩৩-৩৪

পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ।

বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ॥ ১০-৫৭-৩৫

শ্রীভগবান তাঁর সমাদর, আপ্যায়ন ও সুমিষ্ট কথায় সম্ভাষণ—সব কিছু করলেন। হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান প্রত্যেকের চিত্তে এই একটি সংকল্প দেখে থাকেন। তাই তিনি বদনে মৃদুমন্দ হাস্য রেখে শ্রীঅক্রুরকে বললেন। ১০-৫৭-৩৫

> ননু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয়াস্তে শতধন্বনা। স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্বমেব নঃ॥ ১০-৫৭-৩৬

হে খুল্লতাত! আপনি তো দানধর্ম পালক। আমরা বহুদিন থেকেই জানি যে শতধন্বা আপনার কাছে অতি উজ্জ্বল ও সম্পদপ্রদাতা স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রেখে গেছে। ১০-৫৭-৩৬

> সত্রাজিতোহনপত্যত্বাদ্ গৃহ্নীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ। দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণং চ শেষিতম্॥ ১০-৫৭-৩৭

আপনি তো জানেনই যে, সত্রাজিতের পুত্র না থাকায় তার কন্যা পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রই মাতামহকে জল ও পিণ্ডদান করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করবে আর তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ১০-৫৭-৩৭

তথাপি দুর্ধরস্ত্বন্যৈস্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ।

কিন্তু মামগ্ৰজঃ সম্যঙ্ ন প্ৰত্যেতি মণিং প্ৰতি॥ ১০-৫৭-৩৮

এইভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্যমন্তক মণি যদিও আমার পুত্রদের লাভ করা উচিত তবুও মণি আপনার কাছেই থাকা ভালো কারণ আপনি ব্রতী এবং পবিত্রাত্মা আর অন্য কারো পক্ষে মণি রাখাও সুকঠিন কার্য। তবে আমাদের সামনে এক বিকট সমস্যা এই যে আমার অগ্রজ শ্রীবলরামও স্যমন্তক মণির সম্বন্ধে আমার কথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করেন না। ১০-৫৭-৩৮

দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধুনাং শান্তিমাবহ।

অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তে২দ্য বর্তন্তে রুকাবেদয়ঃ॥ ১০-৫৭-৩৯

অতএব মহাভাগ্যবান শ্রীঅক্রর! আপনি স্যমন্তক মণি আমাদের দেখিয়ে আমাদের স্বজনদের –শ্রীবলরাম, শ্রীসত্যভামা, শ্রীজাম্ববতী সকলের সন্দেহ নিরসন করুন আর তাদের হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আমরা জানি যে স্যমন্তক মণির প্রতাপে আপনি নিরন্তর এমন যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন যাতে সুবর্ণ নির্মিত বেদিকা তৈরি করা হয়। ১০-৫৭-৩৯

## এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্। আদায় বাসসাচ্চন্নং দদৌ সূর্যসমপ্রভম্॥ ১০-৫৭-৪০

হে পরীক্ষিং! শ্রীঅক্রুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বস্ত্রের মধ্যে সুরক্ষিত সেই সূর্যসম দেদীপ্যমান স্যমন্তক মণি বার করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের করকমলে তা অর্পণ করলেন। ১০-৫৭-৪০

> স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ। বিমৃজ্য মণিমা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ॥ ১০-৫৭-৪১

জ্ঞাতিগণকে সেই স্যমন্তক মণি প্রদর্শন করিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপর আরোপ করা সর্বতোভাবে অসহ্য কলঙ্ক থেকে মুক্ত হলেন। স্যমন্তক মণি কাছে রাখবার সামর্থ্য তাঁর অবশ্যই ছিল কিন্তু তা তিনি শ্রীঅক্রুরকে ফিরত দিয়ে দিলেন। ১০-৫৭-৪১

যস্ত্বেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোবীর্য্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলং চ।

আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্ বা দুষ্কীর্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্॥ ১০-৫৭-৪২

সুমধুর এই উপাখ্যান সমস্ত পাপ ও কলঙ্ক থেকে মুক্তি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলজনক। শাশ্বত সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমের এই অনন্য বৃত্তান্তের পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ সমস্ত অপকীর্তি ও পাপ বিধৌত করে হৃদয়ে পরম শান্তির অনুভূতি আনে। ১০-৫৭-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM

## অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়

## ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বিবাহের কথা

## শ্রীশুক উবাচ

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ।

ইন্দ্ৰপ্ৰস্থং গতঃ শ্ৰীমান্ যুযুধানাদিভিৰ্বৃতঃ॥ ১০-৫৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! পাণ্ডবগণ যে জতুগৃহতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাননি সেই খবর শোনা গিয়েছিল। একবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন হল। তাঁর সঙ্গে সাত্যকি আদি বহু যদুবংশের বীরগণও ছিলেন। ১০-৫৮-১

দৃষ্টা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্।

উত্তমুর্বাপদ্ বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্॥ ১০-৫৮-২

বীর পাণ্ডবগণ সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে যুগপৎ উঠে দাঁড়ালেন; যেন প্রাণ সঞ্চার হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ সচেতন হয়ে গেল। ১০-৫৮-২

> পরিম্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ। সানুরাগাশ্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ॥ ১০-৫৮-৩

তদনন্তর বীর পাণ্ডবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর অঙ্গ স্পর্শলাভ করে তাঁদের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ বিধৌত হয়ে গেল। শ্রীভগবানের প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ মৃদুমন্দ হাস্যময় সুশোভিত বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে তাঁরা আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন। ১০-৫৮-৩

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।

ফাল্পনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ॥ ১০-৫৮-৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অর্জুনকে আলিঙ্গন দান করলেন। নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করলেন। ১০-৫৮-৪

পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা।

নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিছনৈরেত্যাভ্যবন্দত॥ ১০-৫৮-৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তখন নববিবাহিতা সলজ্জ পরমাসুন্দরী শ্যামবর্ণা দ্রৌপদী ধীর পদক্ষেপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ১০-৫৮-৫

তথৈব সাত্যকিঃ পার্থিঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ।

নিষসাদাসনেহন্যে চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত॥ ১০-৫৮-৬

পাণ্ডবগণ বীর সাত্যকিকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণসম আদর আপ্যায়ন করলেন ও বন্দনাও করলেন। তাঁকেও আসন দান করা হল। অন্যান্য যদুবংশের বীরগণও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন পেলেন। তারা শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে বসলেন। ১০-৫৮-৬

পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদনস্তযাতিহার্দার্দ্রদৃশাভিরস্তিতঃ।

আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্লুষাং পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ॥ ১০-৫৮-৭

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতৃষুসা কুন্তী সমীপে গমন করলেন ও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীকুন্তী অতি স্নেহের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। কুন্তীদেবী আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ নিলেন এবং শ্রীভগবানও যথোচিত উত্তর দান করে, তাঁকে তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ দ্রৌপদীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৫৮-৭

তমাহ প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা।

স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্॥ ১০-৫৮-৮

তখন স্নেহে বিহুল কুন্তীদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর নয়নে ছিল অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা। শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করায় তাঁর পূর্বের ক্রেশসমূহের স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি নিজেকে সংযত করে, দর্শনমাত্রেই যিনি ক্লেশ নিবারণ করে থাকেন –সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন। ১০-৫৮-৮

তদৈব কুশলং নোহভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্।

জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্তুয়া॥ ১০-৫৮-৯

হে শ্রীকৃষ্ণ! যখন তুমি আমাদের আপনজন মনে করে আমাদের কুশলবার্তা জানবার জন্য ভ্রাতা অক্রুরকে প্রেরণ করেছিল তখনই আমাদের কল্যাণসাধন হয়ে গিয়েছিল। তুমি তো তখনই আমাদের সনাথ করেছিলে। ১০-৫৮-৯

ন তেহস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।

তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ॥ ১০-৫৮-১০

আমি বিলক্ষণ জানি যে তুমি সম্পূর্ণ জগতের পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ ও আত্মা। তোমার মধ্যে আপন-পর ভেদাভেদ আদৌ নেই। তবুও হে শ্রীকৃষ্ণ! যে তোমায় নিত্য স্মরণ-মনন করে তার হৃদয়ে তোমার নিত্য অধিষ্ঠান হয় আর তার নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের সম্যক্ নিবৃত্তি হয়ে যায়। ১০-৫৮-১০

## যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর।

যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্॥ ১০-৫৮-১১

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন–হে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! জানি না আমরা পূর্বজন্মে অথবা ইহজন্মে কী পুণ্য অর্জন করেছি! অতি বড় যোগীরাও আপনার দর্শন বহু সাধনা করে পায় না আর আমাদের মতন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণও ঘরে বসেই আপনার দর্শন লাভ করছি। ১০-৫৮-১১

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোহভ্যর্থিতঃ সুখম্।

জনয়ন্ নরনানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ॥ ১০-৫৮-১২

রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন ও কিছুদিন সেইখানে থাকার জন্য প্রার্থনা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্তের জনগণকে নিজ রূপমাধুর্যের নয়নানন্দ প্রদান করে বর্ষাকালের চার মাস কাল সুখে সেখানে অবস্থান করলেন। ১০-৫৮-১২

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্।

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ॥ ১০-৫৮-১৩

সাকং কৃষ্ণেন সন্নেদ্ধো বিহর্তুং বিপিনং মহৎ।

বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা॥ ১০-৫৮-১৪

হে পরীক্ষিৎ! একদিন বীরকেশরী অর্জুন গাণ্ডিব ধনুক ও যুগল অক্ষয় বাণ তূণীর এবং বর্ম ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কপিধ্বজ রথে আরোহণ করলেন। অতঃপর শত্রুমর্দন অর্জুন ব্যাঘ্র-সিংহাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ এক নিবিড় অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। ১০-৫৮-১৩-১৪

> তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ মূকরান্ মহিষান্ রুরূন্। শরভান্ গবযান্ খড়গান্ হরিণাঞ্ছশশল্লকান্॥ ১০-৫৮-১৫

অর্জুন বাণবর্ষণ করে সেই অরণ্যে বহু ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরুম্গ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, শশক ও শল্পকী সকল বধ করলেন। ১০-৫৮-১৫

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্বণ্যুপাগতে।

তৃট্পরীতঃ পরিশ্রান্তো বীভৎসুর্যমুনামগাৎ॥ ১০-৫৮-১৬

অনুচরবৃন্দ পর্ব সময় সমাগত দেখে যজ্ঞোপযোগী মৃত পশুগণকে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেল। শিকারে অর্জুন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পিপাসা নিবারণ হেতু শ্রীযমুনা তীরে গমন করলেন। ১০-৫৮-১৬

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীতা বারি মহারথৌ।

কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্॥ ১০-৫৮-১৭

মহারথীযুগল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শ্রীযমুনায় হস্তপদ প্রক্ষালানাদি করে তাঁর নির্মল জল পান করলেন। তাঁরা সেইখানে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে তপস্যা করতে দেখলেন। ১০-৫৮-১৭

তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্।

পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্পনঃ প্রমদোত্তমাম্॥ ১০-৫৮-১৮

সেই অতীব সুন্দরীর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ, দন্তপঙ্ক্তি ছিল সুন্দর এবং মুখমণ্ডল অতীব সুন্দর ছিল। তখন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে তার নিকটে গোলেন ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৫৮-১৮

কা তৃং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতোহসি কিং চিকীর্ষসি।

মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্বং কথয় শোভনে॥ ১০-৫৮-১৯

হে সুন্দরী! কে তুমি? তুমি কার কন্যা? কোথা থেকে এসেছ? কী করতে চাও? আমার তো মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার উপযুক্ত পতি কামনা করছ। হে কল্যাণী! তোমার সব কথা আমি শুনতে আগ্রহী। ১০-৫৮-১৯

## কালিন্দ্যবাচ

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী।

বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতা॥ ১০-৫৮-২০

সেই কন্যা তখন উত্তর দিল—আমি ভগবান সূর্যদেবের কন্যা। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করতে চাই, তাই এই কঠোর তপস্যা করছি। ১০-৫৮-২০

নান্যং পতিং বৃণে বীর তমৃতে শ্রীনিকেতনম্।

তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোহনাথসংশ্রয়ঃ॥ ১০-৫৮-২১

হে বীর অর্জুন! আমি শ্রীনিবাস ভগবানকে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে দেখতে চাই না। অনাথের নাথ প্রেমময় সেই ভগবান মুকুন্দ আমার উপর প্রসন্ন হোন। ১০-৫৮-২১

কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে।

নির্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্॥ ১০-৫৮-২২

আমি কালিন্দী। আমার পিতা সূর্যদেব আমার জন্য যমুনার জলে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমি তাতেই নিবাস করি। যতদিন পর্যন্ত আমার শ্রীভগবানের দর্শন লাভ না হবে, আমি সেখানেই থাকব। ১০-৫৮-২২

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোহপি তাম্। রথমারোপ্য তদ্ বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ॥ ১০-৫৮-২৩

অর্জুন গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকৈ সমস্ত কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই সব কথা পূর্বেই জানতেন। তিনি তখন কালিন্দীকে রথে তুলে নিলেন ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। ১০-৫৮-২৩

যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্।

কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্মণা॥ ১০-৫৮-২৪

অতঃপর পাণ্ডবদের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বাসোপযোগী এক অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র নগর বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মাণ করিয়ে দিলেন। ১০-৫৮-২৪

ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকী্ষয়া।

অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জুনস্যাস সার্থিঃ॥ ১০-৫৮-২৫

পাণ্ডবদের আনন্দদান ও কল্যাণ কামনায় সেইবার শ্রীভগবান বহুদিন পর্যন্ত সেইখানে বাস করলেন। এরই মধ্যে অগ্নিদেবকে খাণ্ডববন প্রদান হেতু তিনি অর্জুনের সারথিও হয়েছিলেন। ১০-৫৮-২৫

সোহগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়াঞ্ছেতান্ রথং নৃপ।

অর্জুনায়াক্ষণৌ তূণৌ বর্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ॥ ১০-৫৮-২৬

খাণ্ডববনকে আহার্যরূপে লাভ করে অগ্নিদেব অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি অর্জুনকে গাণ্ডিব ধনুক, চার শ্বেত অশ্ব, এক রথ, দুই বাণযুক্ত অক্ষয় তৃণীর এবং অস্ত্রশস্ত্রঅভেদ্য বর্ম প্রদান করলেন। ১০-৫৮-২৬

ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ।

যস্মিন্ দুর্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ॥ ১০-৫৮-২৭

খাণ্ডবদাহন কালে অর্জুন অগ্নি থেকে ময়-দানবকে রক্ষা করেছিলেন; তাই কৃতজ্ঞতাবশত ময়-দানব অর্জুনের জন্য এক অদ্ভুত সভাভবন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ওই সভাভবনের স্থলে জল ও জলে স্থল মনে হত; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত দুর্যোধনেরও ওইরূপ ভ্রম হয়েছিল। ১০-৫৮-২৭

> স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভি\*চানুমোদিতঃ। আয়্যো দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ॥ ১০-৫৮-২৮

আরও কিছুকাল পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অনুমতি এবং অন্য আত্মীয়স্বজনদের অনুমোদন লাভ করে সাত্যকি আদির সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেছিলেন। ১০-৫৮-২৮

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যতৃক্ষ উর্জিতে।

বিতন্বন্ প্রমানন্দং স্থানাং প্রম্মঙ্গলম্॥ ১০-৫৮-২৯

দ্বারকায় প্রত্যাগমন করে বিবাহযোগ্য ঋতু ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে প্রশংসিত পবিত্র লগ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করলেন। এই ঘটনা আত্মীয়স্বজনদের পক্ষে অতি কল্যাণকর হয়েছিল। তাঁরা পরমানন্দ লাভ করেছিলেন। ১০-৫৮-২৯

বিন্দানুবিন্দাবাবন্তেয়া দুর্যোধনবশানুগৌ।

স্বয়ংবরে স্বভাগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্॥ ১০-৫৮-৩০

অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন বিন্দ ও অনুবিন্দ যাঁরা দুর্যোধনের বশবর্তী ও অনুগামী ছিলেন। তাঁদের ভগিনী মিত্রবন্দা, স্বয়ংবর সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু বিন্দ ও অনুবিন্দ ভগিনীকে এই কার্য করতে বারণ করলেন। ১০-৫৮-৩০

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ।

প্রসহ্য হতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্॥ ১০-৫৮-৩১

হে পরীক্ষিং! মিত্রবন্দা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষুসা রাজাধিরাজ কন্যা ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রাজাদের উপস্থিতিতেই স্বয়ংবর সভা থেকে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত রাজাগণ তাতে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ১০-৫৮-৩১

নগুজিন্নাম কৌসল্য আসীদ্ রাজাতিধার্মিকঃ।

তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ॥ ১০-৫৮-৩২

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢ়ুমজিত্বা সপ্ত গোব্ষান্।

তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্ধর্ষান্ বীরগন্ধাসহান্ খলান্॥ ১০-৫৮-৩৩

হে পরীক্ষিং! নগ্নজিং নামক এক কৌশল নরেশ ছিলেন। তিনি অতি ধার্মিক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যার নাম সত্যা যিনি পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও পরিচিতা ছিলেন। হে পরীক্ষিং! রাজার প্রতিজ্ঞানুসারে সপ্তসংখ্যক দুর্দান্ত বৃষভকে পরাজিত করতে না পেরে কোনো রাজাই সেই কন্যাকে বিবাহ করতে পারেননি। বৃষভসকল সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী ছিল; আর তারা কোনো বীরপুরুষের গন্ধও সহ্য করতে পারত না। ১০-৫৮-৩২-৩৩

তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।

জগাম কৌসল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ॥ ১০-৫৮-৩৪

যখন যদুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করলেন তখন তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল গেলেন। ১০-৫৮-৩৪

> স কোসলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ। অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ॥ ১০-৫৮-৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন দেখে কৌশলনরেশ নগুজিৎ তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। অতঃপর আসন দান করে রাজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুজোপকরণ সহযোগে পূজার্চনা করলেন। প্রত্যুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ১০-৫৮-৩৫

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্।

ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোহমলাঃ করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতৈঃ॥ ১০-৫৮-৩৬

মহারাজ নগ্নজিতের কন্যা সত্যা জানতে পারলেন যে তাঁর চিরবাঞ্ছিত রমারঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে। তিনি মনে মনে এই অভিলাষ ধারণ করলেন যে যদি তিনি ব্রত নিয়মাদি সঠিকভাবে পালন করে থাকেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই নিরন্তর করে থাকেন তাহলে যেন শ্রীভগবান তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করেন আর তাঁর বিশুদ্ধ কামনা পূর্ণ করেন। ১০-৫৮-৩৬

যৎ পাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্তি শ্রীরজজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।

লীলাতনূঃ স্বকৃতেসেতুপরীপ্সয়েশঃ কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেত্॥ ১০-৫৮-৩৭

নাগ্নজিতী তখন মনে মনে ভাবছেন—ভগবতী লক্ষ্মী, ব্রক্ষা, শংকর এবং অতি মহান লোকপালগণ যাঁর শ্রীপাদপদ্ম রজ মস্তকে ধারণ করে থাকেন এবং যে প্রভু নিজ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা প্রতিপালন হেতু বারে বারে বহু লীলাবতার গ্রহণ করেছেন তিনি আমার কোন্ ধর্ম, ব্রত অথবা নিয়ম পালনে প্রসন্ন হবেন? তাঁর কৃপা হলে তবেই তিনি প্রসন্ন হবেন। ১০-৫৮-৩৭

অচির্তং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।

আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ॥ ১০-৫৮-৩৮

পরীক্ষিৎ! রাজা নগুজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিধিমতে পূজার্চনা করে এইরূপ প্রার্থনা নিবেদন করলেন —হে জগতের একমাত্র প্রভু নারায়ণ! আপনি তো আপনার স্বরূপভূত আনন্দেই পরিপূর্ণ আর আমি তো এক অতি তুচ্ছ মানব মাত্র! আমি আপনার কোন্ সেবায় যুক্ত হতে পারি বলুন? ১০-৫৮-৩৮

## শ্রীশুক উবাচ

তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।

মেঘগম্ভীরয়া বাচা সম্মিতং কুরুনন্দন॥ ১০-৫৮-৩৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! রাজা নগ্নজিতের দেওয়া আসন, পূজা আদি গ্রহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্ত হলেন। তিনি স্মিতহাস্যে জলদগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন। ১০-৫৮-৩৯

## শ্রীভগবানুবাচ

নরেন্দ্র যমা কবিভির্বিগর্হিতা রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্তিনঃ।

তথাপি যাচে তব সৌহ্রদেচ্ছয়া কন্যাং ত্বদীয়াং ন হি শুক্ষদা বয়ম্॥ ১০-৫৮-৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–রাজন্। নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কোনো কিছু যাচনা করা অনুচিত কার্য। ধর্মজ্ঞ বিদ্বানগণ এই কর্মের নিন্দা করে থাকেন। তবুও আমি আপনার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন হেতু আপনার কন্যা যাচনা করছি। আমরা কিন্তু পণ প্রদান করি না। ১০-৫৮-৪০

#### রাজোবাচ

কোহন্যস্তেহভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ। গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী॥ ১০-৫৮-৪১

রাজা নগুজিৎ বললেন—প্রভু! আপনি পরম গুণধাম ও জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আপনার বক্ষঃস্থলে ভগবতী লক্ষ্মীদেবী নিত্য নিবাস করে থাকেন। আপনার থেকে অধিক অভিলম্বিত আমার কন্যার পতি আর কে হতে পারে? ১০-৫৮-৪১ কিন্তুস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্বং সময়ঃ সাতৃতর্যভ। পুংসাং বীর্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া॥ ১০-৫৮-৪২

কিন্তু হে যদুকুলপতি! এই প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সেই প্রতিজ্ঞা ছিল কন্যার পাত্রের ক্ষমতা ও বলবিক্রম পৌরুষ নিরূপণ হেতু। ১০-৫৮-৪২

সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দান্তা দুরবগ্রহাঃ।

এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ॥ ১০-৫৮-৪৩

হে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! আমার এই সপ্ত বৃষভ অতি ভয়ংকর। তাদের বশীভূত করা এক সুকঠিন কার্য। এরা বহু রাজকুমারের অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে তাদের হতোদ্যম করে ছেড়েছে। ১০-৫৮-৪৩

যদিমে নিগৃতাঃ স্যুস্তুয়ৈব যদুনন্দন।

বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃ পতে॥ ১০-৫৮-৪৪

হে শ্রীকৃষ্ণ! এদের দমন ও বশীভূত করতে হবে। হে লক্ষ্মীপতি! সফল হলে তবেই আপনি আমার কন্যার অভীষ্ট পতি হবেন। ১০-৫৮-৪৪

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ।

আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্মাল্লীলয়ৈব তান্॥ ১০-৫৮-৪৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নগ্নজিতের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে কটিদেশের পরিচ্ছদ বন্ধন সুদৃঢ় করলেন এবং নিজ সপ্তরূপ সৃষ্টি করে ক্রীড়াচ্ছলেই সেই সপ্ত বৃষভদের নাসিকায় রজ্জু স্থাপন করলেন। ১০-৫৮-৪৫

বদ্ধা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ। ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা॥ ১০-৫৮-৪৬

ব্যভসকল তাতেই হতবল হয়ে গেল; তাদের দর্পচূর্ণ হল। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের রজ্জুতে বন্ধন করে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মনে হল যেন কোনো শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাষ্ঠনির্মিত বৃষভপুত্তলিকা টানছে। ১০-৫৮-৪৬

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিশ্মিতঃ।

তাং প্রত্যগৃহ্লাদ্ ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ॥ ১০-৫৮-৪৭

রাজা নগুজিৎ যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসন্ন রাজা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার উপযুক্ত পাত্ররূপে স্বীকার করে কন্যাসম্প্রদান কার্য সমাধা করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সত্যার মধ্যে তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার গুণ দেখে তাঁকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ করলেন। ১০-৫৮-৪৭

রাজপত্ন্যুশ্চ দুহিতাঃ কৃষ্ণং লব্ধা প্রিয়ং পতিম্।

লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ॥ ১০-৫৮-৪৮

রানিগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁদের কন্যা তার মনোবাঞ্ছিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করেছে দেখে তাঁরা প্রীত হয়েছিলেন। চতুর্দিকে মহোৎসব পালনের সূচনা হল। ১০-৫৮-৪৮

শঙ্খভের্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ।

নরা নার্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ॥ ১০-৫৮-৪৯

শঙ্খ, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল। নৃত্যগীত বাদ্যে মহোৎসব অপরূপ সুন্দর রূপ ধারণ করল। ব্রাহ্মণদের আশীবর্চন শোনা যেতে লাগল। মহোৎসবে প্রজাগণ সুন্দর বস্ত্র, মাল্য ও অলংকার আদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিল। ১০-৫৮-৪৯

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ।

যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্ণগ্রীবসুবাসসাম্॥ ১০-৫৮-৫০

## নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্। রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্॥ ১০-৫৮-৫১

নবদম্পতিকে যৌতুকরূপে রাজা নগুজিৎ দশ সহস্র গাভী ও তিন সহস্র সুন্দর বস্ত্র ও কণ্ঠে সুবর্ণ হার পরিহিত যুবতী পরিচারিকা দান করলেন; এছাড়া তিনি নয় সহস্র গজ, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব ও নয় অর্বুদ সেবকও প্রদান করলেন। ১০-৫৮-৫০-৫১

দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ।

স্নেহপ্রক্রিন্নহ্রদয়ো যাপয়ামাস কোসলঃ॥ ১০-৫৮-৫২

কৌশলাধিপতি রাজা নগ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে রথে আরোহণ করিয়ে বিদায় জানালেন; এক বিশাল সৈন্যবাহিনীও তিনি সঙ্গে দিলেন। তখন তাঁর হৃদয় বাৎসল্যম্নেহে দ্রবিত হয়ে গিয়েছিল। ১০-৫৮-৫২

শ্রুতিতৃত্দ্ রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্।

ভগুবীর্যাঃ সুদুর্মর্যা যদুভির্গোবৃষ্ণৈঃ পুরা॥ ১০-৫৮-৫৩

পরীক্ষিৎ! যদুকুল ও রাজা নগুজিতের বৃষভগণ দ্বারা হতবীর্য পূর্বের রাজাগণ যখন এই সংবাদ শ্রবণ করল তখন তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভকে সহ্য করতে পারল না। তারা নাগুজিতী সত্যাকে নিয়ে গমন করবার পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ফেলল। ১০-৫৮-৫৩

তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জুনঃ।

গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ১০-৫৮-৫৪

প্রবল বেগে তারা শ্রীকৃষ্ণের উপর শরবর্ষণ করতে লাগল। সেই সময় গাণ্ডিবধারী অর্জুন সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। যেমন পশুরাজ সিংহ অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুদের বিতাড়ন করে থাকে তেমনভাবেই অর্জুন সেই রাজাদের প্রহার করে বিতাড়িত করলেন। ১০-৫৮-৫৪

পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া।

রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ১০-৫৮-৫৫

তদনন্তর যদুকুলশ্রেষ্ঠ দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই যৌতুকসকল ও সত্যাকে নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন ও গৃহস্থসম জীবনযাপন করতে লাগলেন। ১০-৫৮-৫৫

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষ্বসুঃ।

কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ॥ ১০-৫৮-৫৬

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্তির বিবাহ কেকয় দেশে হয়েছিল ও তাঁর কন্যার নাম ছিল ভদ্রা। ভ্রাতা সন্তর্দনাদি ভদ্রাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ১০-৫৮-৫৬

সুতাং চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।

স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব॥ ১০-৫৮-৫৭

মদ্রদেশের রাজার সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যার নাম ছিল লক্ষ্মণা। যেমন গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত হরণ করেছিল তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা থেকে একলাই হরণ করে এনেছিলেন। ১০-৫৮-৫৭

অন্যাদৈবংবিধা ভার্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।

ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহ্রতাশ্চারুদর্শনাঃ॥ ১০-৫৮-৫৮

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আরও সহস্র সহস্র পত্নী ছিলেন। ভৌমাসুরকে বধ করে সেই সুন্দরীদের তিনি বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। ১০-৫৮-৫৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে অষ্টমহিষ্যুদ্বাহো নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ॥

## উনষষ্টিতম অধ্যায় ভৌমাসুর উদ্ধার ও ষোড়শ সহস্র এক শত রাজকন্যার সঙ্গে ভগবানের বিবাহ

#### রাজোবাচ

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।

নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ণ বিক্রমং শার্কধন্বনঃ॥ ১০-৫৯-১
রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন–ভগবন যে ভৌমাসুর রমণীগণকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ও কীভাবে বধ

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ যে ভৌমাসুর রমণীগণকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ও কীভাবে বধ করেছিলেন? অনুগ্রহ করে আপনি শার্ক্স ধনুকধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। ১০-৫৯-১

## শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রেন হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা। হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্। সভার্যো গরুড়ারুঢ়ঃ প্রাগজ্যোতিষপুরং যযৌ॥ ১০-৫৯-২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভৌমাসুর বরুণের ছত্র ও মাতা অদিতির কুণ্ডল অপহরণ করেছিল আর মেরু পর্বতের মণিপর্বত নামক দেবতাদের স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারকায় এসে ভৌমাসুরের অত্যাচারের বিবরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় পত্নী সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে গরুড় বাহনে আরোহণ করলেন এবং ভৌমাসুরের রাজধানী প্রাণ্জ্যোতিষপুরে গমন করলেন। ১০-৫৯-২

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্। মুরপাশাযুতৈর্ঘোরেদুট্য়ে সর্বত আবৃতম্॥ ১০-৫৯-৩

প্রাগ্জ্যোতিষপুর অতি সুরক্ষিত ছিল ও তাতে প্রবেশ করা ছিল অতি কঠিন কার্য। রাজধানী চতুর্দিকে গিরিদুর্গ দ্বারা পরিবৃত আর অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তারপর ছিল জলে পরিপূর্ণ পরিখার বেষ্টনী আর অগ্নি এবং বিদ্যুতের প্রাচীর যার অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলও অবরুদ্ধ করা ছিল। তারও অভ্যন্তরে ছিল মুর দৈত্যদ্বারা পাতা দশ সহস্র ঘোর ও সুদৃঢ় জাল যা নগরের চতুর্দিকে বিস্তৃত ছিল। ১০-৫৯-৩

## গদয়া নির্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ। চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা॥ ১০-৫৯-৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে গিরিদুর্গ চূর্ণবিচূর্ণ করে শরবর্ষণ করে অস্ত্রশস্ত্রে অবরুদ্ধ দুর্গকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। অতঃপর তিনি চক্রদ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু প্রাচীর সকল তছনছ করে দিলেন ও মুর দৈত্যের পাশসমূহকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। ১০-৫৯-৪

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্।

প্রাকারং গদয়া গুর্ব্যা নির্বিভেদ গদাধরঃ॥ ১০-৫৯-৫

অতঃপর বিশালাকার যন্ত্রসকল যা সেখানে লাগানো ছিল সেইসকলকে ও বীরগণের হৃদয়কে শঙ্খধ্বনি দ্বারা তিনি বিদীর্ণ করে দিলেন। এরপর শ্রীভগবান গদাধর নিজ গুরুভার গদাদ্বারা নগর প্রাচীর ধ্বংস করে দিলেন। ১০-৫৯-৫

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুতা যুগান্তাশনিভীষণম্।

মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ॥ ১০-৫৯-৬

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যের প্রলয়কালীন শঙ্খধ্বনি গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনি সম অতি ভয়ানক ছিল। সেই শব্দ মুর দৈত্যকে জাগিয়ে তুলল এবং সে তখন বাইরে বেরিয়ে এল। সেই পঞ্চমুণ্ড দৈত্য ততক্ষণ পরিখার জলে শায়িত থেকে নিদ্রাগমন করছিল। ১০-৫৯-৬

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো যুগান্তসূর্যানলরোচিরুল্বণঃ।

গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখেরভ্যদ্রবত্তার্ক্ষ্যসূতং যথোরগঃ॥ ১০-৫৯-৭

সেই দৈত্য ছিল প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নিসম প্রচণ্ড তেজস্বী। তার ভয়ংকর আকৃতির দিকে চোখ তুলে তাকানোই সহজ ছিল না। যেমনভাবে সর্প গরুড়ের দিকে ধাবিত হয় তেমনভাবে সে ত্রিশূল উত্তোলন করে শ্রীভগবানের দিকে তেড়ে গেল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে তার পঞ্চমুণ্ড দিয়ে ত্রিলোক গ্রাস করে ফেলবে। ১০-৫৯-৭

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চতিঃ।

স রোদসী সর্বদিশোহন্তরং মহানাপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ॥ ১০-৫৯-৮

মুর দৈত্য নিজের ত্রিশূলকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে শ্রীগরুড়ের উপর নিক্ষেপ করল। তারপর নিজ পঞ্চমুখে অতি ভয়ংকর সিংহনাদ করতে লাগল। তার সিংহনাদ পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, পাতাল ও দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে তুলল। ১০-৫৯-৮

তদাপতদ্ বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে হরিঃ শরাভ্যামভিনৎত্রিধৌজসা।

মুখেষু তং চাপি শরৈরতাড়য়ৎ তম্মৈ গদাং সোহপি রুষা ব্যমুঞ্চত॥ ১০-৫৯-৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে মুর দৈত্যের নিক্ষেপ করা ত্রিশূল গরুড়ের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। তিনি সুকৌশলে দুই শর নিক্ষেপ করে সেই ত্রিশূলকে তিন খণ্ডে পরিবর্তিত করে দিলেন। এর সঙ্গেই শ্রীভগবান মুর দৈত্যের মুখেও বহু শর নিক্ষেপ করলেন। তাতে দৈত্য আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সে শ্রীভগবানকে প্রহার করার জন্য গদা নিক্ষেপ করল। ১০-৫৯-৯

তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা।

উদ্যম্য বাহুনভিধাবতোহজিতঃ শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া॥ ১০-৫৯-১০

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা দৈত্য মুর নিক্ষিপ্ত গদাকে তাঁর কাছে আসবার পূর্বেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। এইবার দৈত্য অস্ত্রহীন হয়ে যাওয়ায় বাহু বিস্তার করে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্রীড়াচ্ছলেই তার পঞ্চমুণ্ড, চক্রদ্বারা ছেদন করলেন। ১০-৫৯-১০

ব্যসুঃ পপাতান্তসি কৃত্তশীর্ষো নিকৃত্তশৃঙ্গোহদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ॥ ১০-৫৯-১১

## তামোহন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসুর্বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ। পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মূধে ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধা॥ ১০-৫৯-১২

মুর দৈত্য মুণ্ডহীন হতেই যেন প্রাণহীন হয়ে গোল। তার ছিন্নমুণ্ড প্রাণহীন দেহ যখন জলে পড়ল তখন মনে হল যেন ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্নশৃঙ্গ পর্বত সমুদ্রে পতিত হল। মুর দৈত্যের সাতটি পুত্র ছিল—তাম, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নবস্বান্ ও অরুণ। পিতার মৃত্যুতে তারা শোকাকুল হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হল এবং সক্রোধে পীঠ নামক দৈত্যকে সেনাপতি করে ভৌমাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। ১০-৫৯-১১-১২

প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ শক্ত্যষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈরমোঘবীর্যস্তিলশশ্চকর্ত হ॥ ১০-৫৯-১৩

তারা সম্মুখে এসে সক্রোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণ, শক্তি, গদা, খড়া, ঋষ্টি ও ত্রিশূক আদি অতি ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের তো অমোঘ ও অনন্ত শক্তি। তিনি শরনিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষের কোটি কোটি অস্ত্রশস্ত্র তিল তিল করে কেটে ফেললেন। ১০-৫৯-১৩

তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্ যমক্ষয়ং নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্মণঃ। স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈস্তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ॥ ১০-৫৯-১৪ নিরীক্ষ্য দুর্মর্ষণ আস্রবন্যুদৈর্গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমৎ। দৃষ্ট্বা সভার্যং গরুড়োপরি স্থিতং সূর্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্ঘনং যথা।

কৃষ্ণং স তন্মৈ ব্যস্জচ্ছতন্নীং যোধাশ্চ সর্বে যুগপৎ স্ম বিব্যধুঃ॥ ১০-৫৯-১৫

শ্রীভগবানের শরাঘাতে সেনাপতি পীঠ এবং তার সঙ্গী সকল দৈত্যের মস্তক, জজ্ঞা, বাহু, পদ এবং কবচ ছিন্ন হয়ে গোল। সকলকেই
শ্রীভগবান যমালয়ে প্রেরণ করলেন। যখন ভূমিপুত্র নরকাসুর (ভৌমাসুর) দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও শরের আঘাতে তার সমস্ত
সেনা ও সেনাপতি সংহার হয়ে গোছে তখন সে অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং সমুদ্রজাত মদস্রাবী গজসেনা নিয়ে নগর থেকে বাইরে
এল। আকাশে নিজ পত্নী সহিত গরুড় বাহনে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। তার মনে হল যেন সূর্যের উপর বিদ্যুৎ
সমন্বিত নবজলদঘনশ্যামের সৌন্দর্য তার সমুখে উপস্থিত। ভৌমাসুর কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবানের উপর শতদ্মী নামক অস্ত্র প্রয়োগ করল; সঙ্গে একযোগে তার সৈন্যদল নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করল। ১০-৫৯-১৪-১৫

তদ্ ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ। নিকৃত্তবাহুরুশিরোধ্রবিগ্রহং চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্॥ ১০-৫৯-১৬

এইবার শ্রীভগবান বিচিত্র পক্ষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাতে তখনই ভৌমাসুরের সৈনিকদের বাহু, জঙ্ঘা, গ্রীবা, দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল; গজ ও অশ্বও মারা যেতে লাগল। ১০-৫৯-১৬

> যানি যোধিঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহঃ। হরিস্তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ॥ ১০-৫৯-১৭

হে পরীক্ষিৎ! ভৌমাসুরের সৈনিকগণ শ্রীভগবানের উপর যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছিল তার প্রত্যেকটি শ্রীভগবান তিনটি করে সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা ছেদন করলেন। ১০-৫৯-১৭

> উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্। গরুৎমতা হন্যমানাস্তত্ত্বপক্ষনখৈর্গজাঃ॥ ১০-৫৯-১৮ পুরমেবাবিশন্নার্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত। দৃষ্ট্রা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দিতং স্বকম্॥ ১০-৫৯-১৯

## তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ। নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ॥ ১০-৫৯-২০

গরুড় বাহনে তখন শ্রীভগবান বিরাজমান এবং শ্রীগরুড় ডানা দ্বারা গজসকলকে আঘাত করছিলেন। তাঁর চঞ্চু, ডানা এবং নখের আঘাতে পীড়িত গজসমূহ আর্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নগরে প্রবেশ করে গেল। তখন সেইখানে ভৌমাসুর একলাই যুদ্ধ করতে লাগল। যখন সে দেখল যে শ্রীগরুড়ের আক্রমণে আহত সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে তখন সে তাঁর উপর বজ্রকেও শক্তিহীন করে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি প্রয়োগ করল। কিন্তু শক্তির আঘাতে শ্রীগরুড় একটুও বিচলিত হলেন না, মনে হল যেন মত্ত গজরাজের উপর পুষ্পমাল্যের প্রহার করা হয়েছে। ১০-৫৯-১৮-১৯-২০

শূলং ভৌমো২চ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ। তদ্বিসর্গাৎ পূর্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ। অপাহরদ্ গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা॥ ১০-৫৯-২১

সকল উদ্যম বিফল হতে দেখে ভৌমাসুর এইবার শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার নিমিত্ত ত্রিশূল তুলে নিল। কিন্তু ত্রিশূল নিক্ষেপ করবার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুরধার চক্র গজারূঢ় ভৌমাসুরের মস্তক ছেদন করল। ১০-৫৯-২১

সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলৎ।

হাহেতি সাধ্বিত্যুষয়ঃ সুরেশ্বরা মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে॥ ১০-৫৯-২২

ভৌমাসুরের ঝকমকে কিরীট কুণ্ডল সমন্বিত মস্তক ভূলুষ্ঠিত হল। সেই দৃশ্য দেখে ভৌমাসুরের আত্মীয়স্বজনগণ হাহাকার করে উঠল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ঋষিগণ সাধুবাদ করতে লাগলেন আর দেবতাগণ শ্রীভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১০-৫৯-২২

> ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে প্রতপ্তজাম্বুনদরত্নভাস্বরে। সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্॥ ১০-৫৯-২৩

এইবার মূর্তিমতী পৃথিবীদেবীর শ্রীভগবানের নিকটে আগমন হল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলায় বৈজয়ন্তী বনমালা ধারণ করিয়ে দিলেন আর অদিতি মাতার রত্নখচিত সমুজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল শ্রীভগবানকে দিলেন। অতঃপর তিনি বরুণের ছত্র এবং তার সঙ্গে এক মহামণিও ভগবানকে সমর্পণ করলেন। ১০-৫৯-২৩

> অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চিতম্। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া॥ ১০-৫৯-২৪

রাজন্! অতঃপর পৃথিবীদেবী মহান দেবতাদ্বারা পূজিত বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করে হৃদয়ে ভক্তিধারণ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-৫৯-২৪

## ভূমিরুবাচ

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।

ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোহস্তু তে॥ ১০-৫৯-২৫

পৃথিবীদেবী বললেন—হে শঙ্খচক্রগদাধারী দেবাদিদেব! হে সর্বেশ্বর! আমি আপনাকে প্রণাম করছি। হে পরমাত্মা! আপনি নিজ ভক্তের ইচ্ছা পূর্তি হেতু প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। তাই আপনাকে আবার প্রণাম জানাই। ১০-৫৯-২৫

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।

নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥ ১০-৫৯-২৬

হে প্রভু! হে পদানাভ! হে পদানাল্যধারী! আপনাকে নমস্কার। আপনার সুকুমার চরণযুগল কমলসম – যা ভক্তদের হৃদয়ে শীতলতা প্রদান করে থাকে। আমি আপনাকে বার বার নমস্কার করি। ১০-৫৯-২৬

## নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে। পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ॥ ১০-৫৯-২৭

আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, সম্পত্তি, জ্ঞান ও বৈরাণ্যের পরম আধার। সর্বব্যাপী হয়েও আপনি অনুগ্রহ করে স্বয়ং বসুদেবনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি পরমপুরুষ ও সর্বকারণের প্রধান কারণ। আপনি স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। ১০-৫৯-২৭

অজায় জনয়িত্রে২স্য ব্রহ্মণে২নন্তশক্তয়ে।

পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোহস্ত তে॥ ১০-৫৯-২৮

আপনি স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও এই জগতের জন্মদাতা। আপনি স্বয়ং অনন্তশক্তির আধার ব্রহ্ম। জগতের সকল বস্তু যা কার্য-কারনরূপে বর্তমান, স্থাবর জঙ্গমরূপে বর্তমান–সকলই আপনারই রূপ। হে পরমাত্মা! আপনার শ্রীচরণ কমলে আমার বার বার প্রণাম। ১০-৫৯-২৮

ত্বং বৈ সিসৃক্ষূ রজ উৎকটং প্রভো তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।

স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ॥ ১০-৫৯-২৯

হে প্রভূ! আপনি জগৎ সৃষ্টিকালে উৎকট রজোগুণকে, প্রলয়কালে তমোগুণকে ও পালনকালে সত্ত্বগুণকে ধারণ করে থাকেন। তবুও আপনি এইসকল গুণদ্বারা প্রভাবিত হন না, নির্লিপ্ত থাকেন। হে জগৎপতি! আপনি স্বয়ংই প্রকৃতি, পুরুষ এবং এদের সংযোগ বিয়োগের হেতু কালরূপ হয়েও এক পৃথক সন্তা। ১০-৫৯-২৯

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি। কর্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং ত্বযুদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ॥ ১০-৫৯-৩০

ভগবন্! আমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্রা, মন, ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অহংকার ও মহত্তত্ব –এই সকলই, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর, আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপ, ভ্রম হেতুই পৃথক বলে বোধ হয়ে থাকে। ১০-৫৯-৩০

তস্যাত্মজোহয়ং তব পাদপঙ্কজং ভীতঃ প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ।

তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং শিরস্যমুষ্যাখিলকলামাপহম্॥ ১০-৫৯-৩১

হে শরণাগতকে অভয়প্রদানকারী প্রভু! আমার পুত্র ভৌমাসুরের এই পুত্র অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আমি তাকে আপনার পাদপদ্মের শরণে এনেছি। হে প্রভু! আপনি একে রক্ষা করুন। এর মাথার উপর সেই অভয় করকমল স্থাপন করুন যা সমস্ত জগৎকে পাপ-তাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে। ১০-৫৯-৩১

## শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া। দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ॥ ১০-৫৯-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যখন পৃথিবীদেবী বিনম্র হয়ে ভক্তিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রার্থনা করলেন তখন তিনি ভগদত্তকে অভয় দান করলেন। অতঃপর তিনি সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ ভৌমাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ১০-৫৯-৩২

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্সহস্রাধিকাযুতম্।

ভৌমাহতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ॥ ১০-৫৯-৩৩

প্রাসাদে প্রবেশ করে শ্রীভগবান সেই যোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের দেখতে পেলেন যাদের ভৌমাসুর বলপূর্বক হরণ করে কাছে রেখেছিল। ১০-৫৯-৩৩

> তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবীরং বিমোহিতাঃ। মনসা বব্রিরেহভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্॥ ১০-৫৯-৩৪

রাজকুমারীগণ নরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখে আনন্দিত ও মোহিত হলেন। তাঁর আগমনকে তাঁর অহেতুক কৃপা ও নিজেদের পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে মনে মনে তাঁরা শ্রীভগবানকে পরম প্রিয়তম পতিরূপে বরণ করে নিলেন। ১০-৫৯-৩৪

ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্।

ইতি সর্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ॥ ১০-৫৯-৩৫

সেই রাজকুমারীদের প্রত্যেকের মনে পৃথক পৃথক ভাবে এই একই চিন্তা এল—এই শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি। বিধাতা যেন আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করেন। এইভাবে তাঁরা অনুরাগ প্রেরিত হয়ে নিজেদের শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন। ১০-৫৯-৩৫

তাঃ প্রাহিণোদ্ দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোহম্বরাঃ।

নরয়ানৈর্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ॥ ১০-৫৯-৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই রাজনন্দিনীদের সুন্দর নির্মল বস্ত্রালংকার ধারণ করিয়ে শিবিকায় আরোহণ করিয়ে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রভূত ধনরত্ন, রথ, অশ্ব ও সম্পদ-সম্পত্তিও প্রেরণ করলেন। ১০-৫৯-৩৬

ঐরাবতকুলেভাং\*চ চতুর্দন্তাংস্তরস্বিনঃ।

পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ॥ ১০-৫৯-৩৭

ঐরাবত কুলোৎপন্ন অত্যন্ত বেগশালী, চার দাঁত বিশিষ্ট চৌষট্টি সংখ্যক শ্বেতহস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। ১০-৫৯-৩৭

গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে।

পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ সহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ॥ ১০-৫৯-৩৮

অতঃপর অমরাবতীতে ইন্দ্রের প্রাসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হল। শ্রীভগবানকে সম্মুখে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ পত্নী ইন্দ্রাণীর সহিত শ্রীসত্যভামা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অদিতির কুণ্ডল দিয়ে দিলেন। ১০-৫৯-৩৮

চোদিতো ভার্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি।

আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জিত্যোপানয়ৎ পুরম্॥ ১০-৫৯-৩৯

তদনন্তর প্রত্যাগমন কালে শ্রীসত্যভামার প্রেরণায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে গরুড়পৃষ্ঠে রাখলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ বিরোধ করাতে তিনি তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত করে, তা দ্বারকায় নিয়ে এলেন। ১০-৫৯-৩৯

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ।

অরগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসবলম্পটাঃ॥ ১০-৫৯-৪০

শ্রীভগবান সেই পারিজাত বৃক্ষকে শ্রীসত্যভামার ভবনের নিকটবর্তী উদ্যানে প্রোথন করালেন। পারিজাত বৃক্ষের সঙ্গে গন্ধ ও মকরন্দ লোলুপ ভ্রমরগণ স্বর্গ থেকে দ্বারগায় চলে এসেছিল। ১০-৫৯-৪০

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।

সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহানহো সুরাণাং চ তমো ধিগাঢ্যতাম্॥ ১০-৫৯-৪১

পরীক্ষিৎ! দেখো। ইন্দ্রের কার্যটা কেমন হল! কার্যসিদ্ধির জন্য ইন্দ্র মস্তক অবনত করে ও কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শ করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন আর যেই কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল তিনি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও দ্বিধা করলেন না। বস্তুত এই দেবতাগণও অতি তমোগুণসম্পন্ন। ধনাঢ্যতাই তাঁদের সব থেকে বড় দোষ। এমন ধনাঢ্যতাকে সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাই। ১০-৫৯-৪১

অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোহব্যয়ঃ॥ ১০-৫৯-৪২ তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই শুভলগ্নে বিভিন্ন ভবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসরণ করে ভৌমাসুরের অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার করা রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করলেন। সর্বশক্তিমান অবিনাশী শ্রীভগবানের পক্ষে তা আশ্চর্যজনক ঘটনা কেন হবে? ১০-৫৯-৪২

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্যকৃন্নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।

রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্রুতো যথেতরো গার্হকমেধিকাং\*চরন্॥ ১০-৫৯-৪৩

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের পত্নীদের পৃথক পৃথক গৃহে এমন সকল দিব্যবস্তু ছিল যা জগতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, প্রাচুর্যের কথা তো বলার নয়! সেই সকল গৃহে নিবাস করে অচিন্ত্যকর্ম অবিনাশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মানন্দে মগু থেকে শ্রীলক্ষ্মীর অংশসম্ভূত সেই পত্নীদের সঙ্গে ঠিক তেমন ভাবেই বিহার করতেন যেমন কোনো সাধারণ মানুষ গৃহস্থাশ্রমে বসবাস করে গৃহস্থধর্মাচরণ করে। ১০-৫৯-৪৩

> ইখং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োহপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্। ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ॥ ১০-৫৯-৪৪

হে পরীক্ষিং! ব্রক্ষাদি মহান দেবতাগণও শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপ জ্ঞাত নন ও তাঁকে লাভ করবার পথও জানেন না। সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণকেই এই রাজকন্যাগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। এইবার তাঁদের প্রেম ও আনন্দ নিত্য ও নিরন্তর বৃদ্ধি হতে থাকল ও তাঁরা প্রেমযুক্ত মধুর হাস্য ও দৃষ্টিবিনিময় করে নবসঙ্গমে যুক্ত হয়ে প্রেমালাপে মগ্ন থাকতে লাগলেন এবং সংকুচিত চিত্তে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হলেন। ১০-৫৯-৪৪

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচতামূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।

কেশপ্রসারশয়নম্পনোপহার্ট্যর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্॥ ১০-৫৯-৪৫ সেই পত্নীদের গৃহে সেবা করবার জন্য শত শত দাসী ছিল। কিন্তু শ্রীভগবান যখন তাঁদের গৃহে আসতেন তখন তাঁরা তাঁর সমস্ত সেবা নিজের হাতে করতেন, দাসীদের দ্বারা করাতেন না। তাঁদের সেবার মধ্যে শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত সকল কার্যই অন্তর্ভুক্ত হত। শ্রীভগবানকে সাদর অভ্যর্থনা, আসন প্রদান, উত্তম সামগ্রী দ্বারা পূজার্চনা, পাদপ্রক্ষালন, তামূল প্রদান, পাদসেবায় ক্লান্তিহরণ, ব্যজন, আতর-গন্ধ-অগুরু-চন্দন দান, পুষ্পমালা দান, কেশ প্রসাধন, শয্যারচনা, স্নানসম্পাদন, উত্তম খাদ্যবস্তু সহযোগে আহার সম্পাদন করানো —আদি সকল সেবাই তাঁরা নিজ হস্তে করতেন। ১০-৫৯-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে পারিজাতহরণনরকবধৌ নাম একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

## ষষ্টিতম অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ

## শ্রীশুক উবাচ

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্গুরুম্। পতিং পর্যচরদ্ ভৈন্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ॥ ১০-৬০-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! একদিন সমস্ত জগতের পরমপিতা ও জ্ঞানদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর পালক্ষে সুখে বিরাজমান ছিলেন। ভীম্মকনন্দিনী শ্রীরুক্মিণী সখীগণের সহিত তাঁর পতিদেবতার সেবা করছিলেন; ব্যজন করছিলেন। ১০-৬০-১

যস্ত্রেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ।

স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুম্বজঃ॥ ১০-৬০-২

পরীক্ষিং! যে সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় কার্য করে থাকেন সেই জন্মরহিত প্রভু নিজ নির্মিত ধর্মমর্যাদা রক্ষা হেতু যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১০-৬০-২

তস্মিন্নন্তৰ্গৃহে ভ্ৰাজন্মক্তাদামবিলম্বিনা।

বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়েরপি॥ ১০-৬০-৩

শ্রীরুক্মিণীর আবাস যেন সৌন্দর্যের আকর। ভবনের চতুর্দিকে চন্দ্রাতপে প্রদীপ্ত মুক্তা ঝালরের অপূর্ব শোভা। সমস্ত স্থান মণিময় প্রদীপালোকে আলোকিত। ১০-৬০-৩

মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্ধিরেফকুলনাদিতৈঃ।

জালরক্রপ্রবিষ্টেশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোহমলৈঃ॥ ১০-৬০-৪

সমগ্র আবাস যেন চামেলি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। পুষ্পের উপর দলে দলে ভ্রমরের গুঞ্জরণের মধুর সংগীত। সুনির্মিত গবাক্ষপথ দ্বারা প্রবিষ্ট নির্মল চন্দ্রালোকের শুভ্রকান্তি ভবনের অভ্যন্তরে এক অপার্থিব সৌন্দর্য বিস্তার করছে। ১০-৬০-৪

পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা।

ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ॥ ১০-৬০-৫

উদ্যানের পারিজাত উপবনের সুগন্ধ ধারণ করে মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ুর প্রবাহ ছিল। গবাক্ষপথে নির্গত হচ্ছিল অগুরু ধূপের সুগন্ধ। ১০-৬০-৫

পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্যঙ্কে কশিপূত্তম।

উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্॥ ১০-৬০-৬

এইরূপ আনন্দময় পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর ভবনের সুকোমল উজ্জ্বল পালঙ্ক শয্যায় সানন্দে বিরাজমান ছিলেন এবং শ্রীরুক্মিণী জগদীশ্বরকে পতিরূপে লাভ করে তাঁর সেবা করছিলেন। ১০-৬০-৬

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।

তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম॥ ১০-৬০-৭

শ্রীরুক্মিণী সখীর হাত থেকে রত্নুমণ্ডিত দম্ভযুক্ত চামর নিয়ে স্বয়ং নিজের হাতে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। পরমরূপবতী লক্ষ্মীরূপিণী দেবী রুক্মিণী চামর ব্যজন করতে লাগলেন। ১০-৬০-৭

## সোপাচ্যুতং কুণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং রেজে২ঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা। বস্ত্রান্তগৃঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহারভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্ধ্যকাঞ্চ্যা॥ ১০-৬০-৮

তাঁর করকমলের রত্নমণ্ডিত অঙ্গুরীয়, বলয় ও চামরের সৌন্দর্য অনুপম ছিল। শ্রীচরণের রত্নখচিত নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ সুমধুর ছিল। বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত স্তন্যুগলের কুমকুমে রঞ্জিত হার প্রদীপ্ত হয়ে ঝকমক করছিল। নিতম্বদেশের অলংকারে চন্দ্রহারের ঝুমকো আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তিনি শ্রীভগবানের নিকটে অবস্থান করে তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত ছিলেন। ১০-৬০-৮

তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা। প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠবক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে॥ ১০-৬০-৯

রুক্মিণীদেবীর কুঞ্চিত অলকাবলিতে, কর্ণের কুণ্ডল যুগলে ও কণ্ঠের সুবর্ণ নির্মিত হারে অতি অলৌকিক সৌন্দর্য ছিল। তাঁর মুখচন্দ্রের মৃদুহাস্যে যেন অমৃতবর্ষণ হচ্ছিল। শ্রীরুক্মিণীর রূপমাধুর্য ছিল অতি স্বাভাবিক, কারণ তিনি যে অলৌকিক রূপলাবণ্যযুক্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং। যখন তিনি দেখলেন যে শ্রীভগবান স্বয়ং লীলার জন্য মানবদেহ ধারণ করেছেন তখন তিনিও একইভাবে অনুরূপ রূপধারণ করে এসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে তাঁর অনুকূল ও অনন্য প্রেয়সীরূপে লাভ করে অতি প্রসন্ম হলেন। অতঃপর তিনি প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে হাস্যমুখে তাঁকে বললেন। ১০-৬০-৯

## শ্রীভগবানুবাচ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ।

মহানুভাবেঃ শ্রীমদ্ভী রূপৌদার্যবলোর্জিতেঃ॥ ১০-৬০-১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজকুমারী! লোকপালদের সম ঐশ্বর্যবান ও সম্পদসম্পন্ন, অতি মহানুভব ও শ্রীমান আর সৌন্দর্যে, উদারতায় ও শক্তিতেও অগ্রগণ্য, বড় বড় রাজারা তোমাকে লাভ করবার অভিলাষ করেছিলেন। ১০-৬০-১০

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্মদান্।

দত্তা ভাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো বব্ষেৎসমান্॥ ১০-৬০-১১

তোমার পিতা ও ভ্রাতাও তাদের মধ্যে কাউকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে স্থির করেছিলেন এমনকি বাগ্দানও করেছিলেন। শিশুপালাদি অতি বড় বীরেরা কামোনাত্ত হয়ে তোমার যাচকরূপে এসেছিল। তাদের ত্যাগ করে তুমি আমার মতন ব্যক্তিকে, যে কোনো ভাবেই তোমার সমান নয়, নিজের পতিরূপে স্বীকার করে নিলে! তুমি এমন করলে কেন? ১০-৬০-১১

রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুদ্রঃ সমুদ্রং শরণং গতান্।

বলবঙ্কিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্॥ ১০-৬০-১২

হে সুন্দরী! দেখো, আমরা জরাসন্ধাদি রাজাদের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। বড় বড় বলবান ব্যক্তিগণ আমাদের শত্রু; আর রাজসিংহাসনের অধিকার থেকে একরূপে আমরা বঞ্চিতই। ১০-৬০-১২

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।

আস্থিতাঃ পদবীং সুদ্ধঃ প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥ ১০-৬-১৩

সুন্দরী! আমরা কোন্ মার্গের অনুগামী ও আমাদের মার্গ ঠিক কী, লোকেদের তার ধারণা নেই। আমরা লৌকিক ব্যবহারও সঠিকভাবে পালন করি না আর অনুনয়-বিনয় দ্বারা রমণীমন জয় করবার চেষ্টাও করি না। যে রমণীগণ আমাদের মতন ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকে তাদের প্রায়শ ক্লেশ ভোগই করতে হয়। ১০-৬০-১৩

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশুরিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।

তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥ ১০-৬০-১৪

হে সুন্দরী! আমি তো নিত্য অকিঞ্চন। আমার বলে কোনো কিছু কোনোদিন ছিলও না, থাকবেও না। আমারও প্রেমপ্রীতি এমন অকিঞ্চন ব্যক্তিদের সঙ্গেই, কারণ যারা নিজেদের বিত্তশালী মনে করে থাকে তারা প্রায়শ আমার প্রতি প্রেমপ্রীতি ধারণ করে না, আমার পূজা ও সেবাও করে না। ১০-৬০-১৪

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ।

তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ কুচিৎ॥ ১০-৬০-১৫

সম্পদ, কুল, ঐশ্বর্য, রূপ ও বিত্তে সমান সমান ঘরের সঙ্গেই বিবাহ অথবা সখ্য সম্বন্ধ করা সমীচীন। যারা কোনোভাবে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা অধম তাদের সঙ্গে উল্লিখিত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নয়। ১০-৬০-১৫

বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় তুয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া।

বৃতা বয়ং গুণৈইনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা॥ ১০-৬০-১৬

হে বিদর্ভরাজনন্দিনী! তুমি অদূরদর্শিতাহেতু এই সকল কথা ভেবে দেখনি এবং ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়ে ভিক্ষুকদের মুখে মিথ্যা প্রশংসা শুনে আমার মতন গুণহীনকে পতিত্বে বরণ করেছ। ১০-৬০-১৬

অথাত্মনোহনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।

যেন তুমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ ১০-৬০-১৭

এখনও খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। তুমি তোমার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে বরণ করে নাও। তার দ্বারা তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়ে যাবে। ১০-৬০-১৭

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ।

মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ॥ ১০-৬০-১৮

হে সুন্দরী! তুমি তো জান যে শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র আদি রাজাগণ এবং তোমার অগ্রজ রুক্মী আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ১০-৬০-১৮

তেষাং বীর্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে।

আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোহপহরতাসতাম্॥ ১০-৬০-১৯

হে কল্যাণী! সকলেই বলবীর্যে মদমত্ত হয়ে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করত। সেই দুষ্টুদের মানমর্দন করবার জন্যই আমি তোমাকে হরণ করে এনেছিলাম; এছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না। ১০-৬০-১৯

উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।

আত্মলব্ধ্যা২২স্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ ১০-৬০-২০

অবশ্যই আমরা উদাসীন প্রকৃতির। স্ত্রী, পুত্র সম্পদের লোলুপতা আমাদের নেই; নিষ্ক্রিয় এবং দেহগেহের সম্বন্ধরহিত দীপশিখাসম সাক্ষীমাত্র। আমরা আত্মার সাক্ষাৎকারেই পূর্ণকাম ও কৃতকৃত্য। ১০-৬০-২০

## শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুকুা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব।

মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘু উপারমৎ॥ ১০-৬০-২১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদও না থাকায় শ্রীরুক্মিণীর মনে এই অহংকার এসেছিল যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। এই গর্ব নিবারণ নিমিত্ত এই সকল কথা বলে শ্রীভগবান চুপ করে গেলেন। ১০-৬০-২১

## ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাহহত্মনঃ প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্বমপ্রিয়ম্। আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথূশ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ॥ ১০-৬০-২২

হে পরীক্ষিৎ! যখন শ্রীরুক্মিণী নিজ পরমপ্রিয় পতি ত্রিলোকেশ্বর শ্রীভগবানের মুখে এই অপ্রিয় কথা প্রথম বার শুনলেন তখন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন; তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল এবং তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে চিন্তার অগাধ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। ১০-৬০-২২

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।

আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধােমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্॥ ১০-৬০-২৩

তিনি নিজ কমলসম কোমল ও নখদীপ্তিতে অরুণবর্ণ চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন করতে লাগলেন। নয়নাঞ্জনে সিক্ত তাঁর অশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল যা কুমকুম রঞ্জিত বক্ষঃস্থলকে বিধৌত করতে লাগল। তিনি অধোবদন হয়ে রইলেন। দুঃখ আতিশয্য হেতু তাঁর বাক্রোধ হল এবং অতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ১০-৬০-২৩

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্হস্তাৎশ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।

দেহ চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্ রস্তেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্॥ ১০-৬০-২৪

প্রচণ্ড দুঃখ, ভয় ও শোকে আকুল শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁর বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁকে ত্যাগ করার ক্ষীণ সম্ভাবনার ভয়ে যেন মুহূর্তে তিনি কৃশকায় হয়ে গেলেন আর তাঁর হস্তের বলয় শিথিল হয়ে পড়ল। চামর এইবার হস্তচ্যুত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। অবশচিত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর দেহ সংজ্ঞাহীন হয়ে বায়ুবেগে ধরাশায়ী কদলী বৃক্ষসম ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। ১০-৬০-২৪

তদ্ দৃষ্টা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্।

হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোহন্বকম্পত॥ ১০-৬০-২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তাঁর প্রেয়সী শ্রীরুক্মিণী পরিহাসের গভীরতা না বুঝতে পেরে প্রেমপাশের দৃঢ়তা হেতু অচেতন হয়ে পড়েছেন। তখন পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তাঁর প্রতি করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ১০-৬০-২৫

পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুখাপ্য চতুর্ভুজঃ।

কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্ৰং প্ৰামৃজৎ পদাপাণিনা॥ ১০-৬০-২৬

চতুর্ভুজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক থেকে ভূমিতে অবতরণ করে তাঁকে তুললেন। অতঃপর তিনি প্রেয়সীর কেশপাশ বন্ধন করে দিয়ে তাঁর সুশীতল করকমল দারা তাঁর মুখমণ্ডল মার্জনা করে দিলেন। ১০-৬০-২৬

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা।

আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্নন্যবিষয়াং সতীম্॥ ১০-৬০-২৭

অতঃপর নয়নযুগলের অশ্রু এবং শোকজনিত অশ্রুধারায় প্লাবিত স্তনদ্বয়কে মার্জনা করে দিয়ে শ্রীভগবান তাঁর প্রতি অনন্য প্রেমভাব ধারণকারী সেই সতী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বাহুদ্বারা আকর্ষণ করে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। ১০-৬০-২৭

সান্ত্রয়ামাস সান্ত্রজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ।

হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং সতাং গতিঃ॥ ১০-৬০-২৮

সান্ত্বনা প্রদানে সুপটু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর প্রেমী ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যখন তিনি দেখলেন যে হাস্য পরিহাসের গভীরতা উপলব্ধি করতে শ্রীরুক্মিণীর বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে আর তিনি শিথিল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি নিজ প্রেয়সী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে সান্ত্বনা বাক্য বলতে শুরু করলেন। ১০-৬০-২৮

#### শ্রীভগবানুবাচ

মা মা বৈদর্ভ্যসূযেথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্।

ত্বদঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্ণেল্যা২২চরিতমঙ্গনে॥ ১০-৬০-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বিদর্ভরাজনন্দিনী! তুমি আমার দোষদর্শন কোরো না। রাগও কোরো না। আমি জানি যে তুমি একান্তভাবে মৎপরায়ণ। হে আমার প্রিয় সহচরী! আমি পরিহাস করে ওই সকল কথা বলেছিলাম, তোমার কাছ থেকে প্রেমময় কথা শ্রবণ করবার জন্যই। ১০-৬০-২৯

মুখং চ প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্। কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রুকুটীতটম্॥ ১০-৬০-৩০

আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম যে আমার ওই উক্তি শ্রবণ করে তোমার প্রণয়কোপে আরক্ত অধরে কেমন স্পন্দন হয়, কটাক্ষ দৃষ্টিতে নয়নে কেমন রক্তিমাভা আসে আর ভ্রাকুটি সমন্বিত বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য কেমন হয়! ১০-৬০-৩০

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।

যন্নমৈনীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥ ১০-৬০-৩১

হে পরমপ্রিয়! হে সুন্দরী! গৃহস্থালী কর্মে দিবারাত্র ব্যস্ত গৃহস্থদের গৃহস্থাশ্রমের থাকার এই তো এক পরম প্রাপ্তি যে তারা নিজ প্রিয় অর্ধাঙ্গিণীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করে কিছু কাল সুখে কাটাবার সুযোগ পায়। ১০-৬০-৩১

#### শ্রীশুক উবাচ

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা। জ্ঞাত্বা তৎ পরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ॥ ১০-৬০-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন–রাজন্! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তমাকে এইরূপ বোঝালেন তখন তিনি বিশ্বাস করলেন যে তাঁর প্রিয়তম কেবল পরিহাস করেই উক্তি করেছিলেন। তাঁর চিত্ত থেকে আশুবিচ্ছেদের ভয় কেটে যেতে লাগল। ১০-৬০-৩২

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্।

সব্রীড়হাসরুচিরস্লিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত॥ ১০-৬০-৩৩

হে পরীক্ষিৎ! এইবার শ্রীরুক্মিণী সলজ্জ হাস্যযুক্ত বদনে মনোহর স্লিগ্ধ কটাক্ষ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন। ১০-৬০-৩৩

#### রুক্মিণ্যুবাচ

নম্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্ বৈ ভবান্ ভগবতোহসদৃশী বিভূমঃ। কু স্বে মহিম্যুভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা॥ ১০-৬০-৩৪

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে কমললোচন! আপনার উক্তিই সঠিক যে আমি ঐশ্বর্যাদি সমস্ত গুণসম্পন্ন অনন্ত শ্রীভগবানের অনুরূপ নই। আপনার সমকক্ষতার চিন্তা আমি কখনই করতে পারি না। কোথায় আপনি নিজ অখণ্ড মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ত্রিগুণের স্বামী ও ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারা পূজিত শ্রীভগবান আর কোথায় আমি ত্রিগুণের স্বভাব অনুসারে স্বভাবধারণকারী গুণময়ী প্রকৃতি, কামনালব্ধ অজ্ঞানে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণই যার সেবা করে থাকেন। ১০-৬০-৩৪

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র উপলন্তনমাত্র আত্মা। নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্তুং তুৎসেবকৈর্নূপপদং বিধুতং তমোহন্ধম্॥ ১০-৬০-৩৫ সত্যই তো, আপনার সমকক্ষ আমি কেমন করে হব। হে স্বামী! আপনার এই উক্তি সঠিক যে আপনি রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে এসে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু আমি জানি যে এই রাজা পৃথিবীর রাজা আদৌ নয়, বরং ত্রিগুণরূপ রাজা; যেন আপনি তাদের ভয়েই অন্তঃকরণরূপ সমুদ্রে চৈতন্যঘন অনুভূতিস্বরূপ আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন। এ উক্তিও সঠিক যে আপনি রাজাদের প্রতি শক্রভাব পোষণ করে থাকেন; কিন্তু সে রাজারা কোন্ রাজা? তারা তো আমাদের দুষ্ট ইন্দ্রিয়সকল। তাদের প্রতি শক্রভাব পোষণ করা যথার্থ। আর আপনি যে সিংহাসনরহিত, তাও তো যথার্থই কারণ যারা আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবক, তারা তো রাজত্বকে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানে দূর থেকেই পরিত্যাগ করে থাকেন। অতএব আপনার পক্ষে রাজত্বের আর কী কথা। ১০-৬০-৩৫

ত্বৎ পাদপদামকরন্দজুষাং মুনীনাং বর্ত্ত্বাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্॥ ১০-৬০-৩৬

আপনি বলেছেন যে আপনাদের মার্গ স্পষ্ট নয় আর আপনাদের আচরণ লৌকিক পুরুষবৎ হয় না। এই কথাও নিঃসন্দেহে সত্য কারণ যে ঋষিমুনিগণ আপনার পাদপদ্মের মকরন্দরস সেবন করে থাকেন তাঁদের মার্গও তো স্পষ্ট হয় না এবং বিষয়-রসাসক্ত নরপশুগণের পক্ষে তার অনুমান করাও কঠিন। এবং হে অনন্ত! আপনার মার্গে গমনকারী ভক্তগণের চেষ্টাসকলও যখন অলৌকিকই হয়ে থাকে তখন সমস্ত শক্তি ও ঐশ্বর্যের আধার চেষ্টা সকল যে অলৌকিক হবে তা তো বলাই বাহুল্য। ১০-৬০-৩৬

নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোহস্তি কিঞ্চিদ্ যশ্মৈ বলিং বলিভুজোহপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।

ন ত্বা বিদন্ত্যসূত্পোহন্তকমাদ্যতান্ধাঃ প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেহপি তুভ্যম্॥ ১০-৬০-৩৭ আপনি বলেছেন যে আপনি অকিঞ্চন। কিন্তু এই অকিঞ্চনতা তো দরিদ্রতা নয়। তার অর্থ হল, আপনি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু না থাকায় আপনিই তো সব কিছু। আপনার কাছে রাখবার কিছু নেই। কিন্তু যে ব্রহ্মাদি দেবতাদের সকলে পূজার্চনা করেন তারা তো আপনারই পূজার্চনা করেন, আপনাকেই উপহার প্রদান করে থাকেন। আপনি তাদের প্রিয় ও তারাও আপনার প্রিয়। যারা ধনাদ্যতার অহংকার হেতু অন্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়সেবায় সতত সচেষ্ট, তারা না তো আপনার সেবাপূজা করে, না জানে যে আপনিই মৃত্যুরূপে তাদের শিয়রে বর্তমানে থাকেন। ১০-৬০-৩৭

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্।

তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন॥ ১০-৬০-৩৮ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সকলই তো জগতে জীবের বাঞ্ছনীয় পদার্থ; সেই সকল রূপেই তো আপনার নিত্য অধিষ্ঠান। সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তি, সাধন, সিদ্ধি, সাধ্য—এর ফলস্বরূপ তো আপনিই। বিচারশীল পুরুষ আপনাকে লাভ করবার জন্য অন্য সব কিছু ত্যাগ করে থাকেন। সেই বিবেকযুক্ত পুরুষের আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া উচিত। যারা নরনারী সহবাসে লাভ করা সুখ অথবা দুঃখের বশীভূত, তারা কখনো আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ লাভ করবার যোগ্য হয় না। ১০-৬০-৩৮

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাহহত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোহসি।

হিত্বা ভবদ্দ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোহজভবনাকপতীন্ কুতোহন্যে॥ ১০-৬০-৩৯ আপনি যথার্থই বলেছেন যে ভিক্ষুকরা আপনার প্রশংসা করেছেন। তবে এই ভিক্ষুকগণ এক বিশেষ শ্রেণীর। সেই পরমশান্ত সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ আপনার মহিমা ও প্রভাবের বর্ণনা করেছেন—যাঁরা অতি বড় অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদেরও দণ্ড না দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আমার অদূরদর্শীতার প্রভাবে নয় আমি জেনেশুনে আপনাকে বরণ করেছি—আপনি যে জগতের আত্মা এবং নিজ প্রেমীদের আত্মস্বরূপ দান করে থাকেন! আমি সজ্ঞানে সেই ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্রাদিকে গ্রহণ করিনি কারণ আমি জানি যে আপনার ক্রুর ইশারায় সৃষ্ট কাল প্রবল বেগে তাঁদের আশা-আকাজ্জাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে থাকে। আর শিশুপাল, দন্তবক্র অথবা জরাসন্ধের কথা তো না বলাই ভালো। ১০-৬০-৩৯

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্ বিদ্রাব্য শার্কনিনদেন জহর্থ মাং তুম্। সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং তেভ্যো ভয়াদ্ যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ॥ ১০-৬০-৪০ হে সর্বেশ্বর আর্যপুত্র! আপনি বলেছেন যে আপনি রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রে বসবাস করছেন। আপনার কথা কি আদৌ যুক্তিসংগত! কারণ আপনি কেবল আপনার শার্ক্স ধনুকে টংকার করেই আমার বিবাহের সময়ে সমাগত রাজাদের পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন আর আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত এই দাসীকে এমনভাবে হরণ করেছিলেন যেন সিংহ হুংকার করে অন্যান্য বন্যজন্তুদের তাড়িয়ে নিজের ভাগ বুঝে নিল! ১০-৬০-৪০

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োহঙ্গবৈণ্যজায়ন্তনাহুষণয়াদয় ঐকপত্যম্। রাজ্যং বিসূজ্য বিবিশুর্বনমযুজাক্ষ সীদন্তি তেনুপদবীং চ ইহাস্থিতাঃ কিম্॥ ১০-৬০-৪১

হে কমললোচন! আপনি কেমন করে বলেন যে আপনার অনুসরণকারীকে প্রায়শ কষ্ট ভোগ করতে হয়। প্রাচীন কালে অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি এবং গয় আদি রাজরাজেশ্বরগণ নিজেদের একছত্র সাম্রাজ্য ত্যাগ করে আপনাকে লাভ করবার অভিলাষে তপস্যা করবার জন্য বনে চলে গিয়েছিলেন। আপনার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে তাঁরা কী কষ্ট ভোগ করছেন! ১০-৬০-৪১

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধমাঘ্রায় সম্মুখরিতং জনতাপবর্গম্। লক্ষ্যালয়ং ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য মর্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ॥ ১০-৬০-৪২

আপনি আমাকে অন্য কোনো রাজকুমার বরণ করে নেওয়ার জন্য বলেছেন। ভগবন্! আপনি তো সমস্ত গুণের একমাত্র আশ্রয়। মহান সাধুমহাত্মাগণ আপনার পাদপদ্মের যশের বর্ণনা করে থাকেন। সেই পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেই তো সাংসারিক পাপ-তাপ থেকে মুক্তিলাভ;
সেইখানেই তো শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিত্য অধিষ্ঠান। তাহলে আপনিই বলুন যে, নিজ স্বার্থ ও পরমার্থে অভিজ্ঞ কে সেই পাদপদ্মের যশের সুগন্ধ
লাভ করেও তাকে তিরস্কার করে এমন ব্যক্তিদের বরণ করবে যারা নিত্য জন্ম, মৃত্যু, রোগ, জরা আদি ভয়ে ভীত! কোনো বুদ্ধিমতী নারী
এমন করতে পারে না। ১০-৬০-৪২

তং ত্বানুরূপভজং জগতামধীশমাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূর্ম।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ত্রমন্ত্যা যো বৈ ভজন্তমুপয়াত্যনৃতাপবর্গঃ॥ ১০-৬০-৪৩
হে প্রভু! আপনি সমস্ত জগতের প্রভু। আপনিই ইহলোকে ও পরলোকের সমস্ত আশা-আকাঙ্গ্রা পূরণকারী ও আত্মা স্বয়ং। আমি আপনাকে
নিজ অনুরূপ মনে করেই বরণ করেছি। যদি আমাকে নিজ কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতেও হয় তাতেও এসে যায় না। আমার একমাত্র অভিলাষ পরমেশ্বর আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত থাকা যা ভজনকারীর মিথ্যা সংসার ভ্রম নিবারণ করে এবং আপনার স্বরূপ পর্যন্ত লাভ করাতে সমর্থ। ১০-৬০-৪৩

> তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতপোদিষ্টাঃ স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ। যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্ যুল্পৎকথা মৃড়বিরিঞ্চসভাসু গীতা॥ ১০-৬০-৪৪

হে অচ্যুত! হে শক্রদমন! গর্দভসম ভার বহনকারী, বলীবর্দসম গৃহস্থালী কার্যে যুক্ত থেকে নিত্য কষ্টভোগকারী, সায়মেয়সম তিরস্কার সহনকারী, মার্জারসম কৃপণ ও হিংসাবৃত্তিসম্পন্ন এবং ক্রীতদাসসম স্ত্রীর সেবাকারী শিশুপালাদি রাজাগণ –যাদের বরণ করে নেওয়ার সংকেত আপনি আমাকে দিয়েছেন, তারা সেই অভাগী স্ত্রীদের পতি হোক যাদের কর্ণে শংকর, ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরদের সভায় গীত আপনার লীলাকথার প্রবেশ হয়নি। ১০-৬০-৪৪

ত্বক্শাশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাজমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ ১০-৬০-৪৫

এই মানবদেহে জীবিত হলেও বাস্তবে তা মৃতদেহই। তার উপরে তুক, শাশ্রু-শুস্ফ, রোম, নখ আর কেশের আবরণ; কিন্তু এর ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল-মূত্র, কফ পিত্ত ও বায়ু। একে সেই মূঢ় নারী নিজ প্রিয়তম পতি জ্ঞানে সেবন করবে যে কখনো আপনার শ্রীপাদপদ্যের মকরন্দের সুগন্ধের আঘ্রাণ পায়নি! ১০-৬০-৪৫

অস্ত্বস্থুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ আত্মন্ রতস্য মিয় চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ। যহ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোহতিমাত্রো মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা॥ ১০-৬০-৪৬ হে কমললোচন! আপনি আত্মারাম। আমি সুন্দরী অথবা গুণবতী তার উপর আপনার দৃষ্টি নেই। অতএব আপনার উদাসীন থাকা তো স্বাভাবিক। তবুও আমার একমাত্র অভিলাষ এই যে, যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় অনুরাগ থাকে। যখন আপনি জগতের সংবর্ধন হেতু উৎকট রজোগুণ স্বীকার করে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাও আপনার আমার প্রতি পরম অনুগ্রহই। ১০-৬০-৪৬

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন।

অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্ রতিঃ কুচিৎ॥ ১০-৬০-৪৭

হে মধুসূদন! আপনি আমাকে অনুরূপ পতি বরণ করে নেওয়ার কথা বলেছেন। আপনার কথায় সত্যতা যে নেই তা নয়। কারণ আমরা জানি যে কাশীনরেশ কন্যা অম্বাসম এক পুরুষ দ্বারা জিত হয়েও কেউ কেউ অন্য পুরুষের প্রতি প্রীতি পোষণ করে। ১০-৬০-৪৭

ব্যুঢ়ায়া\*চাপি পুং\*চল্যা মনোহভ্যেতি নবং নবম্।

বুধো২সতীং ন বিভূয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ॥ ১০-৬০-৪৮

দুষ্টা রমণীর মনে তো বিবাহের পরেও নিত্য নতুন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ এসে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি একম রমণীকে কখনো আশ্রয় দেয় না। তাকে গ্রহণ করলে যে ইহলোক ও পরলোক—দুই থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়। ১০-৬০-৪৮

#### শ্রীভগবানুবাচ

সাধ্ব্যেতচ্ছোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা।

ময়োদিতং যদস্বাথ সৰ্বং তৎ সত্যমেব হি॥ ১০-৬০-৪৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে সাধ্বী! হে রাজকুমারী! তোমার কথা শোনবার জন্যই আমি তোমাকে পরিহাস করেছিলাম, উত্তেজিত করেছিলাম। তুমি যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ১০-৬০-৪৯

> যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি। সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়ান্তব কল্যাণি নিত্যদা॥ ১০-৬০-৫০

হে সুন্দরী! তুমি আমার অনন্য প্রেয়সী। আমার উপর তোমার অনন্য প্রেম। তুমি আমার কাছ থেকে যা পাওয়ার আকাঙ্কা করো তা তো তোমার কাছে নিত্য বর্তমান। এবং এ কথাও সঠিক যে আমার উদ্দেশ্যে ধারণ করা অভিলাষ সাংসারিক কামনাসম বন্ধনের কারণ হয় না। বস্তুত তা বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। ১০-৬০-৫০

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যং চ তে২নঘে।

যদ্বাক্যৈ\*চাল্যমানায়া ন ধীর্ময্যপকর্ষিতা॥ ১০-৬০-৫১

হে অপাপবিদ্ধ প্রিয়া! আমি তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যে সম্ভষ্ট। আমি অন্য ধরনের কথা বলে তোমাকে বিচলিত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটুও বিচলিত হল না। ১০-৬০-৫১

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া।

কামাত্মানো২পবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া॥ ১০-৬০-৫২

হে প্রিয়া! আমি মোক্ষধাম। আমিই ভবসাগর উত্তরণের কাণ্ডারী। যে সকল সকাম ব্যক্তিগণ বহুবিধ ব্রত ও তপস্যা করে দাম্পত্যজীবনে সুখ অভিলাষে আমার সেবাপূজা করে, তারা তো আমারই মায়ায় বিমোহিত। ১০-৬০-৫২

মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং বাঞ্জন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।

তে মন্দভাগ্যা নিরয়েহপি যে নৃণাং মাত্রাত্মকত্বান্নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ॥ ১০-৬০-৫৩

হে মালিনী প্রিয়া! আমি মোক্ষ ও সম্পদ সকলের অধীশ্বর। পরমাত্মাকে লাভ করেও যারা বিষয় সুখ প্রদানকারী ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে আর আমার পরাভক্তি কামনা করে না, তারা বস্তুত মন্দভাগ্য। কারণ বিষয়সুখ তো নরক আর নরকসম শূকর, সারমেয় যোনিতেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তাদের চিত্ত বিষয়ভোগেই তন্ময় হয়ে থাকে, তাই নরকে গমনও তাদের শ্রেয় বলে বোধ হয়। ১০-৬০-৫৩

#### দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসক্নায়ি ত্বয়া কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ। সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো হ্যসুস্তরায়া নিকৃতিঞ্জুষঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ১০-৬০-৫৪

হে গৃহেশ্বরী প্রাণসম প্রিয় প্রিয়া! এ এক উত্তম কথা যে তুমি এখনও পর্যন্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমার সেবায় নিত্যযুক্ত ছিলে। দুষ্ট ব্যক্তির আচরণ কখনো এইরূপ হয় না। দূষিতচিত্ত রমণীগণ নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অভিলাষে নানারকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় করে থাকে। তাদের পক্ষে এইরূপ করা কঠিন হয়ে থাকে। ১০-৬০-৫৪

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে। প্রাপ্তান্ নৃপানবগণয্য রহোহরো মে প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য॥ ১০-৬০-৫৫

হে মানিনী! আমার আবাসে তোমার মতন প্রেমময়ী ভার্যা আমি আর দেখি না কারণ যখন তুমি আমাকে চোখে দেখনি আর কেবল আমার প্রশংসামাত্র শ্রবণ করেছিলে, তখনই তুমি তোমার বিবাহে সমাগত রাজাদের উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণদেবতা দ্বারা আমার কাছে সুগোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলে। ১০-৬০-৫৫

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জিতস্য প্রোদ্বাহপর্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্।

দুঃখং সমুখমসহোহস্মদয়োগভীত্যা নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতান্তে॥ ১০-৬০-৫৬

তোমাকে হরণ করবার সময়ে আমি তোমার অগ্রজকে যুদ্ধে পরাজিত করে কুৎসিত করে দিয়েছিলাম আর অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে তো পাশা খেলার সময়ে শ্রীবলরাম তাকে বধই করলেন। কিন্তু আমাকে হারাবার আশঙ্কায় তুমি সেই দুঃখ চুপচাপ সহ্য করে নিয়েছিলে। তুমি আমাকে একটা কথাও বলনি। তোমার এই গুণের জন্য আমি তোমার বশীভূত হয়ে গিয়েছি। ১০-৬০-৫৬

দূতস্ত্বয়া২২ত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ।

মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং তিষ্ঠেত তত্ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ॥ ১০-৬০-৫৭ তুমি আমাকে লাভ করবার নিমিত্ত দূত দ্বারা গোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলে। কিন্তু যখন তুমি দেখলে যে আমার আগমনে বিলম্ব হচ্ছে তখন তুমি সমগ্র বিশ্বকে শূন্য বলে মনে করেছিলে আর তোমার এই সর্বাঙ্গসুন্দর শরীরকে অন্য কারুর যোগ্য না মনে করে তা ত্যাগ করবার সংকল্প করেছিলে। তোমার এই প্রেমভাব তোমার ভূষণ। আমি এর প্রতিদান দিতে অক্ষম। তোমার এই সর্বোচ্চ প্রেমভাব অভিনন্দনযোগ্য। ১০-৬০-৫৭

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবাঞ্জগদীশ্বরঃ।

স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥ ১০-৬০-৫৮

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। তিনি যখন নরলীলায় অবতীর্ণ, তখন তিনি দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধি হেতু বিনোদনযুক্ত বাক্যালাপও করেন এবং এইরূপ লক্ষ্মীরূপা শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে বিহার করেন। ১০-৬০-৫৮

তথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব।

আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধমাঁল্লোকগুরুর্হরিঃ॥ ১০-৬০-৫৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের শিক্ষাপ্রদানকারী। তিনি সর্বাত্মক। তিনি একইভাবে অন্য পত্নীদের গৃহে গৃহস্থসম নিবাস করে গৃহস্থোচিত ধর্ম পালন করেছেন। ১০-৬০-৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে কৃষ্ণরুক্মিণীসংবাদো নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

#### একষ্টিতম অধ্যায়

## শ্রীভগবানের সন্ততি বৃত্তান্ত ও অনিরুদ্ধের বিবাহে রুক্মী বধ

#### শ্রীশুক উবাচ

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশ দশাবলাঃ। অজীজনন্নন্মানপিতুঃ সর্বাত্মসম্পদা॥ ১০-৬১-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই সকল পত্নীর গর্ভে দশটি করে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। পুত্রগণ রূপে ও গুণে তাঁদের পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। ১০-৬১-১

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্রোহচ্যুতং স্থিতম্।

প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং তত্তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৬১-২

রাজকন্যাগণ মনে করতেন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মহল থেকে কখনো বহির্গমন করছেন না – নিত্য নিরন্তর তাঁদের নিকটেই অবস্থান করছেন। ফলে প্রত্যেকেই ভাবতেন যেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া। পরীক্ষিৎ! বস্তুত তাঁরা পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তার মহিমা জানতেন না। ১০-৬১-২

#### চার্বজকোশবদনায়তবাহুনেত্রসপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্পজন্পেঃ।

সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমঃ সমশকন্ বনিতা বিভূমঃ॥ ১০-৬১-৩

সেই সুন্দরীগণ নিজ আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সতনু, সুদীর্ঘ বাহু, আয়ত লোচন, প্রেমে পূর্ণ স্মিতহাস্য, সরস বিলোকন এবং সুমধুর বাক্যালাপে মোহিতা থাকলেন। তাঁরা শৃঙ্গার ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তাঁর মনকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন না। ১০-৬১-৩

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিক্রমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌজৈঃ।

পত্ন্যুস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ ১০-৬১-৪

কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহস্রাধিক ছিলেন। তাঁরা রতিকলাভাবে পরিপূর্ণ স্মিতহাস্য, বক্র সংবীক্ষণ, জ্র সঞ্চালনাদি করেও কোনো ভাবেই শ্রীভগবানের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহে চাঞ্চল্য আনতে সমর্থ হতেন না। ১০-৬১-৪

ইখং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োহপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্। তেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগহাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্॥ ১০-৬১-৫

হে পরীক্ষিং! ব্রহ্মাদি অতি বড় দেবতাগণও শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপকে অথবা তাঁকে লাভ করবার পথ জানেন না। সেই রমানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ সহস্রাধিক রমণীগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রেমানন্দে নিত্যনতুন সংবর্ধন হতেই থাকত এবং তাঁরা সপ্রেম শ্বিতহাস্য, সুমধুর দৃষ্টিদান, নবসঙ্গমের লালসা আদি সহযোগে শ্রীভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন। ১০-৬১-৫

প্রত্যুগ্মাসনবরার্হণপাদশৌচতাম্বলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।

কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃস্ম দাস্যম্॥ ১০-৬১-৬

সেবা নিমিত্ত শতশত দাসী সেই সকল পত্নীদের দেওয়া ছিল। কিন্তু যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হত তখন পত্নীগণ স্বয়ং এগিয়ে এসে তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতেন। অতঃপর উত্তম আসন প্রদান, উত্তম সামগ্রী সহযোগে পূজা, পাদপ্রক্ষালন, তামূল দান,

পদসেবা করে কান্তিহরণ, ব্যজন, আতর সুগন্ধি-অগুরু চন্দন প্রলেপন, পুষ্পমাল্য দান, কেশ প্রসাধন, শয্যা রচনা, স্নান সম্পাদন, উত্তম আহার্য সহযোগে আহার কার্য সম্পাদন আদি সকল কার্যই শ্রীভগবানের সেবা মনে করে পত্নীগণ স্বহস্তে করতেন। ১০-৬১-৬

তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ।

অষ্টো মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণানি তে॥ ১০-৬১-৭

হে পরীক্ষিং! আমি আগেই বলেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের গর্ভে দশজন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আটজন পাটরানি ছিলেন যাঁদের বিবাহের বর্ণনা আমি পূর্বেই করেছি। এখন আমি তাঁদের প্রদ্যুম্ন আদি পুত্রদের বর্ণনা করব। ১০-৬১-৭

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণ\*চ চারুদেহ\*চ বীর্যবান্।

সুচারু\*চারুগুপ্ত\*চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ॥ ১০-৬১-৮

চারুচন্দ্রো বিচারু \*চ চারু \*চ দ শমো হরেঃ।

প্রদ্যারপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতৃঃ॥ ১০-৬১-৯

রুক্মিণীর গর্ভে দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হল প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণু, পরাক্রমী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং চারু। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। ১০-৬১-৮-৯

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা।

চন্দ্রভানুর্বহদ্ধানুরতিভানুস্তথাষ্ট্রমঃ॥ ১০-৬১-১০

শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ।

BANG

সাস্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ॥ ১০-৬১-১১

বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ।

জাম্বত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসংমতাঃ॥ ১০-৬১-১২

সত্যভামার দশ পুত্রের নাম—ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। জাম্ববতীর দশ পুত্রের নাম—সাম্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু। এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। ১০-৬১-১০-১১-১২

বীরশ্চন্দ্রোহশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ।

আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ॥ ১০-৬১-১৩

নাগ্নজিতী সত্যারও দশ পুত্র। তাঁরা হলেন–বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু এবং পরম তেজস্বী কুন্তি। ১০-৬১-১৩

শ্রুতঃ কবির্ব্যো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ।

শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোহবরঃ॥ ১০-৬১-১৪

কালিন্দীর দশ পুত্র। তাঁরা হলেন শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস এবং সর্বকনিষ্ঠ সোমক। ১০-৬১-১৪

প্রঘোষো গাত্রবান্সিংহো বলঃ প্রবল ঊর্ধ্বগঃ।

মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোহপরাজিতঃ॥ ১০-৬১-১৫

প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্ধ্বগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত –এই দশজন মদ্রদেশ রাজকুমারী লক্ষ্মণার গর্ভজাত। ১০-৬১-১৫ বৃকো হর্ষোহনিলো গৃধ্রো বর্ধনোহন্নাদ এব চ। মহাশঃ পাবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ॥ ১০-৬১-১৬

বৃক, হর্ষ, নিল, গৃধ্র, বর্ধন, অন্নাদ, মহাশ, পাবন, বহ্নি এবং ক্ষুধি—এই দশজন হলেন মিত্রবিন্দার পুত্র। ১০-৬১-১৬ সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোহরিজিৎ।

জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ॥ ১০-৬১-১৭

ভদ্রার পুত্রগণ হলেন সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক। ১০-৬১-১৭

দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ।

প্রদামাচানিরুদ্ধোহভূদ্রুবত্যাং মহাবলঃ॥ ১০-৬১-১৮

পুত্র্যাং তু রুক্মিণো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে।

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ।

মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ১০-৬১-১৯

এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানিদের পুত্রগণের নাম। এছাড়া শ্রীভগবানের আরও ষোড়শ সহস্র এক শত পত্নী ছিলেন। এঁদের মধ্যে রোহিণী আদির গর্ভে দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত আদি দশ জন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের মায়াবতী রতি ছাড়াও ভোজকট নগর নিবাসী রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর সঙ্গেও বিবাহ হয়েছিল। তাঁর গর্ভেই মহাবলশালী অনিরুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের মাতৃগণই ষোড়শ সহস্রাধিক ছিলেন। তাই তাঁদের পুত্র-পৌত্রগণের সংখ্যা কোটি হয়ে গিয়েছিল। ১০-৬১-১৮-১৯

# রাজোবাচ কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্ দুহিতরং যুধি। কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে।

এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ॥ ১০-৬১-২০

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে পরম জ্ঞানী মুনিবর! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো রুক্মীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও অপমানিত করেছিলেন। তাই যার মনে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা নিত্য জাগরূক, সে কেমন করে তার শত্রুপক্ষের হাতে নিজ কন্যা রুক্মবতীকে সম্প্রদান করে? অনুগ্রহ করে বলুন। কেমন করে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হল? ১০-৬১-২০

অনাগতমতীতং চ বর্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।

বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥ ১০-৬১-২১

আপনি তো সর্বজ্ঞ, কারণ যোগিগণ তো ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই অবহিত থাকেন। ইন্দ্রিয়াতীত, দূরস্থ বস্তুর আড়ালে থাকা অদৃশ্য কোনো কিছুই তাঁদের কাছে গোপন থাকতে পারে না। ১০-৬১-২১

#### শ্রীশুক উবাচ

বৃতঃ স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোহঙ্গযুতস্তয়া।

রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জিত্য জহারৈকরথো যুধি॥ ১০-৬১-২২

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! শ্রীপ্রদ্যুম্ন তো মূর্তিমান কামদেব স্বয়ং। তাঁর সৌন্দর্য ও গুণে মোহিত হয়ে স্বয়ংবর সভায় রুক্সবতী স্বয়ং তাঁকে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন সেখানে একলা ছিলেন, তবুও তিনি উপস্থিত রাজাদের পরাজিত করে রুক্সবতীকে হরণ করে এনেছিলেন। ১০-৬১-২২

#### যদ্যপ্যনুষ্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ। ব্যতরদ্ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্॥ ১০-৬১-২৩

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হওয়ায় রুক্মীর হৃদয়ের ক্রোধাগ্নি তখনও শান্ত হয়নি তথা সে কৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্নও ছিল। তবুও ভগিনী শ্রীরুক্মিণীকে প্রসন্ন করবার জন্য সে তাকে প্রদ্যুদ্নকে সম্প্রদান করেছিল। ১০-৬১-২৩

রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্মসুতো বলী।

উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল॥ ১০-৬১-২৪

হে পরীক্ষিং! শ্রীরুক্মিণীর দশ পুত্র ছাড়াও এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সেই আয়তলোচনা কন্যার নাম ছিল চারুমতী যার বিবাহ হয়েছিল কৃতবর্মার পুত্র বলীর সঙ্গে। ১০-৬১-২৪

দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যদদাদ্ধরেঃ।

রোচনাং বদ্ধবৈরোহপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

জানন্নধর্মং তদ্ যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ॥ ১০-৬১-২৫

পরীক্ষিৎ! রুক্মীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাদবৃত্তান্ত অতি পুরাতন হলেও সে নিজ ভগিনী শ্রীরুক্মিণীকে প্রসন্ন করবার জন্য নিজ পৌত্রী রোচনার বিবাহ শ্রীরুক্মিণীর পৌত্র ও নিজ দৌহিত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে দিয়েছিল। রুক্মী জানত যে এইরূপ বিবাহ ধর্মবিধানানুকূল নয় তবুও ভগিনী রুক্মিণীকে প্রসন্ন করার জন্য সে এই বিবাহ দিয়েছিল। ১০-৬১-২৫

তস্মিন্নভু্যদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ।

পুরং ভোজকটং জগাঃ সাম্বপ্রদুয়্মকাদয়ঃ॥ ১০-৬১-২৬

হে পরীক্ষিৎ! অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীরুক্মিণী, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব আদি যদুবংশীয়দের ভোজকট নগরে আগমন হয়েছিল। ১০-৬১-২৬

তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ।

দৃপ্তান্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জয়। ১০-৬১-২৭

বিবাহোৎসব তো নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল। এদিকে কলিঙ্গরাজাদি অহংকারী রাজাগণ রুক্মীকে পাশা খেলায় অনভিজ্ঞ শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ করে পরাজিত করবার পরামর্শ দিল। ১০-৬১-২৭

অনক্ষজো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ।

ইত্যুক্তো বলমাহুয় তেনাক্ষৈ রুক্ম্যুদীব্যত॥ ১০-৬১-২৮

রাজন্! অনভিজ্ঞ শ্রীবলরাম কিন্তু পাশা খেলার উপর অত্যধিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। রাজাদের প্ররোচনায় রুক্মী যখন শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ দিল তখন তিনি সানন্দে রুক্মীর সঙ্গে পাশা খেলতে বসে গেলেন। ১০-৬১-২৮

শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণম্।

তং তু রুক্ম্যজয়ত্ত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্ বলম্।

দন্তান্ সন্দর্শয়রুচ্চৈর্নামৃষ্যতদ্ধলাযুধঃ॥ ১০-৬১-২৯

সেই পাশা খেলায় শ্রীবলরাম এক শত স্বর্ণমুদ্রা, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পণ রেখে পর পর হেরে যেতে লাগলেন। রুক্রীর জয়লাভে কলিঙ্গরাজ উল্লাসে হাসতে হাসতে শ্রীবলরামকে উপহাস করতে লাগল। শ্রীবলরাম সংযত কারণেই অতিশয় অসম্ভষ্ট হলেন। ১০-৬১-২৯

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃত্নাদ্ গ্লহং তত্রাজয়দ্ বলঃ।

জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ॥ ১০-৬১-৩০

অতঃপর রুক্মী একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ রাখল। এইবার কিন্তু শ্রীবলরাম জিতে গেলেন। রুক্মী ধূর্ততা করে বলতে লাগল যে জয়লাভ তারই হয়েছে। ১০-৬১-৩০

মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্বণি।

জাত্যারুণাক্ষোহতিরুষা ন্যর্বুদং গ্লহমাদদে॥ ১০-৬১-৩১

এই ঘটনা শ্রীবলরামকে উত্তপ্ত ও ক্রোধান্বিত করল। তাঁর চিত্ত পূর্ণিমার সমুদ্রসম উত্তাল হয়ে উঠল। স্বাভাবিক অরুণবর্ণ তাঁর নেত্রযুগল আরক্ত হয়ে উঠল। এইবার তিনি দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা পণ রাখলেন। ১০-৬১-৩১

তং চাপি জিতবান্ রামো ধর্মেণচ্ছলমাশ্রিতঃ।

রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্ত প্রাশ্নিকা ইতি॥ ১০-৬১-৩২

দ্যুতক্রীড়া নিয়মানুসারে এইবারও শ্রীবলরামেরই জয়লাভ হল। কিন্তু ধূর্ত রুক্মী আবার ছলচাতুরীর আশ্রয় নিল। জয়লাভ তারই হয়েছে সে বলতে লাগল। সে বিচার করবার ভার কলিঙ্গাধিপতিকে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। ১০-৬১-৩২

তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ।

ধর্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা॥ ১০-৬১-৩৩

তখন আকাশবাণী হল–ধর্মানুসারে শ্রীবলরামই পণ জিতেছেন। রুক্মী যে বলছে, সেই জিতেছে তা আদৌ ঠিক নয়। ১০-৬১-৩৩

তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ।

সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ॥ ১০-৬১-৩৪

তখন মৃত্যু যেন রুক্মীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যান্য রাজারা তাতে সাহায্য করছে। রুক্মী আকাশবাণীকে অগ্রাহ্য করে শ্রীবলরামকে পরিহাস করে বলল। ১০-৬১-৩৪

নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ।

অক্ষৈদীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ॥ ১০-৬১-৩৫

হে বলরাম! আরে বনে বিচরণকারী গোপালক! পাশা খেলা জানা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। বাণ ও পাশা তো রাজাদের খেলা, ওটা আপনার জন্য নয়। ১০-৬১-৩৫

রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ।

ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জয়ে তং নৃম্ণসংসদি॥ ১০-৬১-৩৬

রুক্মীর উক্তি ও অন্যান্য রাজাদের উপহাস শুনে শ্রীবলরাম রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি পরিঘ তুলে নিলেন ও সেই মাঙ্গলিক সভাতেই রুক্মীকে বধ করলেন। ১০-৬১-৩৬

কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে।

দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোহহসদ্ বিবৃতৈর্দ্ধিজঃ॥ ১০-৬১-৩৭

যে কলিঙ্গাধিপতি উল্লাসিত হয়ে শ্রীবলরামকে উপহাস করেছিল, বিপদ বুঝে সে পলায়ত করতে তৎপর হল। কিন্তু দশ পা ফেলবার আগেই শ্রীবলরামের হাতে ধরা পড়ল। শ্রীবলরাম সক্রোধে তার দন্তরাজি উৎপাটন করে দিলেন। ১০-৬১-৩৭

অন্যে নির্ভিন্নবাহুরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ।

রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দিতাঃ॥ ১০-৬১-৩৮

শ্রীবলরামের পরিখাঘাতে অন্যান্য রাজারা ভগুবাহু, ভগুজজ্ঞা ও ভগুমস্তক হয়ে গোল। তারা রক্তাক্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেইখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। ১০-৬১-৩৮

#### নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা। রুক্মিণীবলয়ো রাজন স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ॥ ১০-৬১-৩৯

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে শ্রীবলরামকে সমর্থন করলে শ্রীরুক্মিণী অপ্রসন্ন হবেন আর রুক্মী বধকে অনুচিত আখ্যা প্রদান করলে শ্রীবলরাম রুষ্ট হবেন। তাই তিনি নিজ শ্যালক রুক্মীর মৃত্যুতে কোনো মন্তব্য করলেন না। ১০-৬১-৩৯

ততোহনিরুদ্ধং সহ সূর্যয়া বরং রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্। রামাদয়ো ভোজকটাদ্ দশাহাঃ সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ॥ ১০-৬১-৪০

অতঃপর শ্রীঅনিরুদ্ধর বিবাহ ও শত্রুনিপাতন যুগল-কার্য সমাপন করে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীবলরামাদি যাদবগণ নববধূ রোচনার সঙ্গে শ্রীঅনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়ে ভোজকট নগর থেকে দ্বারকায় চলে এলেন। ১০-৬১-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে অনিরুদ্ধবিবাহে রুক্মিবধো নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGL দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় AN.COM

#### রাজোবাচ

বাণস্য তনয়ামূষামুপ্রয়েম যদূত্তমঃ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ।
এতৎ সর্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং তুমর্হসি॥ ১০-৬২-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন – হে মহাযোগী মুনিবর! আমি শুনেছি যে যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীঅনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশংকরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে আপনি অনুগ্রহ করে বলুন। ১০-৬২-১

#### শ্রীশুক উবাচ

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ। যেন বামনরূপায় হরয়েহদায়ি মেদিনী॥ ১০-৬২-২

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! মহাত্মা বলির কথা তো তুমি পূর্বেই শুনেছ। তিনি বামনরপধারী শ্রীভগবানকে সমস্ত পৃথিবী দান করে দিয়েছিলেন। বাণাসুর ছিল তাঁর শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ১০-৬২-২

তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা। মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চো সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১০-৬২-৩

দৈত্যরাজ বলির ঔরসজাত পুত্র বাণাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল। সমাজে তার সমাদর ছিল। তার ঔদার্য বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রশংসনীয়। সে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত ছিল। ১০-৬২-৩

শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা।

তস্য শস্তোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা ইব তেহমরাঃ।

সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেহতোষয়ন্যুড়ম্॥ ১০-৬২-৪

বাণাসুর ছিল রমণীয় শোণিতপুরের রাজা। ভগবান শংকরের অনুগ্রহে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কিষ্করসম তার সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন। সে ছিল সহস্রবাহ্। একদিন যখন ভগবান শংকর তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন তখন সে তার সহস্রবাহু দ্বারা নানা রকমের বাদ্য বাজিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করেছিল। ১০-৬২-৪

ভগবান্ সর্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।

বরেণচ্ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্॥ ১০-৬২-৫

বস্তুত ভগবান শংকর অতি ভক্তবৎসল ও শরণাগতের রক্ষক। প্রসন্ন ভূতনাথ শংকর বাণাসুরকে বর চেয়ে নিতে বলেছিলেন আর বাণাসুর তাঁর কাছে তাঁকেই পুররক্ষকরূপে প্রার্থনা করেছিল। ১০-৬২-৫

স একদা২২হ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্যদুর্মদঃ।

কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎ পদাসুজম্॥ ১০-৬২-৬

একদিন বলবীর্য অহংকারে মত্ত বাণাসুর নিজ সূর্যসম প্রদীপ্ত কিরীট দ্বারা নিকটস্থিত ভগবান শংকরের পাদপদ্ম স্পর্শ করে বলল। ১০-৬২-৬ -

নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।

পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্॥ ১০-৬২-৭

হে দেবাধিদেব! আপনি সমগ্র বিশ্বচরাচরের গুরু ও ঈশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি অপূর্ণকাম ব্যক্তিদের জন্য পূর্ণকাম কল্পতরুসম। ১০-৬২-৭

দোঃসহস্ত্রং তুয়া দত্তং পরং ভারায় মেহভবৎ।

ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে তুদ্তে সমম্॥ ১০-৬২-৮

ভগবন্! আপনি আমাকে সহস্রবাহু করেছেন কিন্তু তা যেন আমার কাছে এক মস্ত বোঝাস্বরূপ, কারণ ত্রিলোকে আপনি ছাড়া আমি আর কোনো সমকক্ষ বীর যোদ্ধা দেখি না যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারে। ১০-৬২-৮

কণ্ড্ত্যা নিভ্তৈর্দোর্ভির্যুথ্সুর্দিগ্গজানহম্।

আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্ধদ্রীন্ ভীতাস্তেহপি প্রদুদ্রুবঃ॥ ১০-৬২-৯

হে আদিদেব! একবার যুদ্ধ করবার জন্য আমার বাহুসকল চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের শান্ত করতে আমি বলশালী সম্রাটদের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে পলায়ন করেছিল। সেবার পথে আমার বাহুসমূহের আঘাতে বহু পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ১০-৬২-৯

তচ্ছুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা।

ত্বদ্দর্পদ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে॥ ১০-৬২-১০

বাণাসুরের কথা শুনে ভগবান শংকর ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—ওরে মূঢ়! যখন তোর ধ্বজা ভেঙে পড়ে যাবে তখন তোকে আমার সমকক্ষ এক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধে তোর অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ১০-৬২-১০ ইত্যুক্তঃ কুমতির্কষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্ন্প। প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্যনশনং কুধীঃ॥ ১০-৬২-১১

হে পরীক্ষিং! বাণাসুরের এতই মতিভ্রম হয়েছিল যে সে ভগবান শংকরের কথার উপর গুরুত্ব না দিয়ে আনন্দিত হয়ে ফিরে গেল। তখন সেই মূর্খ ভগবান শংকর কথিত সেই প্রতিপত্তিনাশক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রইল। ১০-৬২-১১

তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুদ্দিনা রতিম্।

কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা॥ ১০-৬২-১২

হে পরীক্ষিৎ! বাণাসুরের এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম উষা। সে কুমারী অবস্থায় একদিন স্বপ্নে নিজেকে শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখল। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইতিপূর্বে সে কখনো অনিরুদ্ধকে দেখেনি বা তাঁর নামও শোনেনি। ১০-৬২-১২

সা তত্ৰ তমপশ্যন্তী ক্বাসি কান্তেতি বাদিনী।

সখীনাং মধ্য উত্তস্তৌ বিহুলা ব্রীড়িতা ভূশম্॥ ১০-৬২-১৩

স্বপ্নেই তাঁকে দেখতে না পেয়ে সে বলে উঠল—হে প্রাণপ্রিয়! তুমি কোথায়? এর পরই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে বিহুল হয়ে উঠে বসে। নিজেকে সখীদের মধ্যে দেখে সে লজ্জিতা হয়ে পড়ে। ১০-৬২-১৩

বাণস্য মন্ত্ৰী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্ৰলেখা চ তৎসুতা।

সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা॥ ১০-৬২-১৪

হে পরীক্ষিৎ! বাণাসুরের মন্ত্রীর নাম ছিল কুস্তাণ্ড। তার কন্যার নাম চিত্রলেখা। উষা ও চিত্রলেখার মধ্যে সখ্যতা ছিল। কৌতূহলী চিত্রলেখা

ঊষাকে জিজ্ঞাসা করল। ১০-৬২-১৪

সং তৃং মৃগয়সে সুক্র কীদৃশস্তে মনোরথঃ। হস্তগ্রাহং ন তেহদ্যাপি রাজপুক্র্যুপলক্ষয়ে॥ ১০-৬২-১৫

হে সুন্দরী! হে রাজকন্যা! এখনও তো কেউ তোমার পাণিগ্রহণ করেনি। তাহলে তুমি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? তোমার মনোবাঞ্ছা কীরূপ? ১০-৬২-১৫

#### উষোবাচ

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ।

পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥ ১০-৬২-১৬

উষা বলল—হে সখী! আমি স্বপ্নে এক অতীব সুন্দর নবযুবককে দেখেছি। সে শ্যামবর্ণ। তার নেত্রযুগল কমলসদৃশ। অঙ্গে তার পীতাম্বর। সে আজানুলম্বিত বাহু ও রমণীচিত্তহারী। ১০-৬২-১৬

তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু।

ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে॥ ১০-৬২-১৭

সেই আমাকে তার অধরসুধা পান করাচ্ছিল কিন্তু আমি পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে আমাকে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করে কে জানে কোথায় চলে গেল। আমার দুঃখ সে বুঝল না। হে সখী! আমি আমার সেই প্রাণবল্লভকে অম্বেষণ করছি। ১০-৬২-১৭

#### চিত্রলেখোবাচ

ব্যসনং তে২পকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে। তমানেষ্যে নরং যস্তে মনোহর্তা তমাদিশ॥ ১০-৬২-১৮ চিত্রলেখা বলল—হে সখী! যদি তোমার মনমোহন ত্রিলোকে কোথাও থাকে আর তুমি তাকে চিনিয়ে দিতে পার তাহলে সে যেখানেই থাক, আমি তাকে তোমার কাছে এনে দেব। ১০-৬২-১৮

ইত্যুক্তা দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্।

দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখং॥ ১০-৬২-১৯

এই বলে চিত্রলেখা অল্পসময়েই বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মানব চিত্র অঙ্কন করল। ১০-৬২-১৯

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্।

ব্যলিখদ্ রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুস্লং বীক্ষ্য লজ্জিতা॥ ১০-৬২-২০

সে মানুষদের মধ্যে বৃষ্ণিবংশের বসুদেবের পিতা শূর, স্বয়ং বসুদেব, শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদির চিত্র অঙ্কন করল। প্রদ্যুশ্নের চিত্র দেখেই উষা লজ্জিতা হয়ে গেল। ১০-৬২-২০

অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া।

সোহসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে॥ ১০-৬২-২১

হে পরীক্ষিৎ! যখন তাকে অনিরুদ্ধের চিত্র দর্শন করানো হল সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। অতঃপর ধীরে ধীরে সে বলে উঠল –এই আমার প্রাণবল্লভ! এই! ১০-৬২-২১

চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।

যযৌ বিহায়সা রাজন্ দারকাং কৃষ্ণপালিতাম্॥ ১০-৬২-২২

হে পরীক্ষিং! চিত্রলেখা যোগিনী ছিল। সে যোগবলে জানতে পারল যে অনিরুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। অতঃপর সে আকাশপথেই রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হল। ১০-৬২-২২

তত্র সুপ্তং সুপর্যঙ্কে প্রাদ্যুদ্মিং যোগমাস্থিতা।

গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ॥ ১০-৬২-২৩

সেইখানে অনিরুদ্ধ অতি সুন্দর এক পালঙ্কে নিদ্রাগমন করছিলেন। চিত্রলেখা যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁকে তুলে শোণিতপুরে নিয়ে এল এবং তার সখী উষাকে তার প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিয়ে দিল। ১০-৬২-২৩

সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা।

দুষ্পেক্ষ্যে স্বৰ্গহে পুন্তী রেমে প্রাদ্যুদ্দিনা সমম্॥ ১০-৬২-২৪

পরম সুন্দর প্রাণবল্লভকে লাভ করে আনন্দাতিশয্যে তার মুখপদ্ম প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং সে শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে নিজ মহলে বিহার করতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ! তাঁর অন্তঃপুর অতি সুরক্ষিত ছিল; সেইখানে কোনো পুরুষের দৃষ্টি পড়াও সম্ভব ছিল না। ১০-৬২-২৪

পরার্ধ্যবাসঃস্রগ্গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ।

পানভোজনণক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রষয়ার্চিতঃ॥ ১০-৬২-২৫

গূঢ়ঃ কন্যাপুরে **শশ্ব**ৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া।

নাহর্গণান্ স বুবুধে ঊষয়াপহুতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০-৬২-২৬

উষার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। সে মূল্যবান বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, আতর-সুগন্ধি, ধূপ-দীপ, আসনাদি সামগ্রী, সুমধুর দুগ্ধ-পানীয় আদি পেয়, ভোজ্য, ভক্ষ্য প্রভৃতি বস্তু এবং সুমধুর সুমিষ্ট বচন ও সেবাশুশ্রুষা দ্বারা শ্রীঅনিরুদ্ধকে সেবাযত্ন করতে থাকল। সে তার প্রেমদ্বারা শ্রীঅনিরুদ্ধের মনকে বশীভূত করতে থাকল। কন্যার অন্তঃপুরে আত্মগোপন করে থাকা শ্রীঅনিরুদ্ধ তাঁর বাস্তব সত্তা বিশ্মরণ হলেন। তিনি জানতেও পারলেন না যে সেইখানে তাঁর কত কাল গত হয়েছে। ১০-৬২-২৫-২৬

তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্।
হৈতুভির্লক্ষয়াঞ্চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ॥ ১০-৬২-২৭
ভটা আবেদয়াঞ্চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়ামঃ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্॥ ১০-৬২-২৮

হে পরীক্ষিং! যদুনন্দন শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সহবাস হেতু উষার কৌমার্য ভঙ্গ হল। তার অঙ্গে প্রজনন চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তা গোপন করে রাখা আর সম্ভব হল না। উষা অবিশ্বাস্য ভাবে প্রসন্নচিত্ত হয়ে গিয়েছিল। মহলরক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বুঝতে সক্ষম হল যে রাজকন্যার অবশ্যই কোনো পুরুষসঙ্গ লাভ হয়েছে। এই সংবাদ বাণাসুরকে গিয়ে তারা বলল –রাজন্! আমরা আপনার অবিবাহিতা কন্যার হাবভাব যা দেখছি তাতে আপনার কুলকৌলিন্যে দূষণ অবশ্যস্ভাবী বলে মনে হচ্ছে। ১০-৬২-২৭-২৮

অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো।

কন্যায়া দৃষণং পুদ্ধিৰ্দুস্পেক্ষায়া ন বিদ্যুহে॥ ১০-৬২-২৯

হে প্রভু! আমরা অবিরাম সতর্ক থেকে দিবানিশি প্রহরা দিয়েছি। আপনার কন্যাকে তো বাইরের কোনো পুরুষ দেখতেই সক্ষম নয়। তবুও তার চরিত্রদোষ কেমন করে হল? এর কারণ বুঝতে আমরা অক্ষম। ১০-৬২-২৯

ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ।

ত্বরিতঃ কন্যাকাগারং প্রাপ্তোহদ্রাক্ষীদ্ যদৃদ্বহম্॥ ১০-৬২-৩০

হে পরীক্ষিৎ! প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মুখে নিজ কন্যার চরিত্রদোষের কথা শুনে বাণাসুর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গে উষার মহলে গমন করে দেখল যে সেইখানে শ্রীঅনিরুদ্ধ রয়েছেন। ১০-৬২-৩০

> কামাতৃজং তং ভুবনৈকসুন্দরং শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমমুজেক্ষণম্। বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্॥ ১০-৬২-৩১

প্রিয় পরীক্ষিৎ! শ্রীঅনিরুদ্ধ স্বয়ং কামাবতার শ্রীপ্রদ্যুদ্ধের পুত্র। তাঁর মতন সুন্দর কলেবর পুরুষ ত্রিভুবনে বিরল ছিল। নবজলদঘনশ্যাম অঙ্গের উপর অনুপম পীতাম্বরের শোভা ঝলমল করছিল। কমলদলসম দীর্ঘায়িত নয়নযুগল, আজানুলম্বিত বাহু, কপোলে কৃঞ্চিত কেশদামের বিন্যাস, কর্ণকুণ্ডলের প্রদীপ্ত উদ্ভাসন, অধরে মৃদুমন্দ হাস্য ও প্রেমে পরিপূর্ণ স্থিক্ষ দৃষ্টিতে তাঁর অনুপম সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ১০-৬২-৩১

দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া তদঙ্গসঙ্গস্কুমস্রজম্।

বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ॥ ১০-৬২-৩২

বাণাসুরের আগমন কালে শ্রীঅনিরুদ্ধ সুসজ্জিত হয়ে সম্মুখে উপবিষ্ট ঊষার সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল বসন্তকালের মল্লিকা পুষ্পের মাল্য আর সেই পুষ্পমাল্যে ছিল ঊষার অঙ্গ স্পর্শলাভ হেতু তার বক্ষঃস্থলের কুমকুমের অনুরঞ্জন। তাঁকে ঊষার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখে বাণাসুর আশ্চর্যান্বিত হল। ১০-৬২-৩২

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভির্তটেরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ।

উদ্যম্য মৌর্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া॥ ১০-৬২-৩৩

যখন শ্রীঅনিরুদ্ধ দেখলেন যে বাণাসুর বহু আক্রামক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে মহলে প্রবেশ করছে, তখন তিনি কালদণ্ড হস্তে মৃত্যু সম এক লৌহনির্মিত ভয়ংকর পরিঘ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ১০-৬২-৩৩

জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ শুনো যথা সূকরযূথপোহহনৎ।

তে হন্যমানা ভবনাদ্ বিনির্গতা নির্ভিন্নমূর্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ১০-৬২-৩৩

আক্রমণকারী সৈনিকগণ তাঁর উপর আক্রমণ করতেই শ্রীঅনিরুদ্ধ তাদের পরিঘ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মনে হল যেন শূকর দলপতি কুকুরদলকে প্রতিহত করছে। শ্রীঅনিরুদ্ধের পরিঘের আঘাতে সেই সৈনিকগণ ভগুমস্তক, ভগুবাহু, ভগুজজ্ঞা হয়ে মহল থেকে পালিয়ে বাঁচল। ১০-৬২-৩৩

তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী ঘুন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ। উষা ভূশং শোকবিষাদবিহুলা বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌদিষীৎ॥ ১০-৬২-৩৪

যখন মহাবলশালী বাণাসুর দেখল যে শ্রীঅনিরুদ্ধ তার সমগ্র সৈন্যকে সংহার করছেন তখন সে প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে নাগপাশে বেঁধে ফেলল। প্রিয়তমের বন্ধন ঊষার শোক ও বিষাদের কারণ হল। সে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে লাগল। ১০-৬২-৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধেহনিরুদ্ধবন্ধো নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

#### ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

## ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণাসুরের যুদ্ধ শ্রীভক উবাচ

অপশ্যতাং চানিরুদ্ধং তদ্বসূূূূনাং চ ভারত।

চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্॥ ১০-৬৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! বর্ষার চার মাস কাল অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু শ্রীঅনিরুদ্ধের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় তাঁর আত্মীয়স্বজনগণ অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ১০-৬৩-১

নারদাত্তপাকর্ণ্য বার্তা বদ্ধস্য কর্ম চ।

প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ॥ ১০-৬৩-২

একদিন শ্রীনারদ এসে প্রকৃত ঘটনা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের শোণিতপুর গমন, তাঁর হাতে বাণাসুরের সৈন্যদের পরাজয় ও শেষে তাঁর নাগপাশে বন্ধন হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করে যদুবংশীয়গণ—যারা শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের আরাধ্য দেবতারূপে মান্য করতেন, এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে শোণিতপুর আক্রমণ করল। ১০-৬৩-২

প্রদ্যুয়ো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোহথ সারণঃ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্তিনঃ॥ ১০-৬৩-৩
অক্ষৌহিণীভীর্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশম্।
রুরুধুর্বাণনগরং সমস্তাৎ সাতৃতর্যভাঃ॥ ১০-৬৩-৪

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁদের অনুগামী যাদব বীর প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ এবং ভদ্র আদি বারো অক্ষৌহিণী সেনা সহিত ব্যূহ রচনা করে বাণাসুরের রাজধানীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। ১০-৬৩-৩-৪

#### ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্।

প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোহভিনির্যযৌ॥ ১০-৬৩-৫

যখন বাণাসুর দেখল যে যাদব সৈন্যগণ নগরের উদ্যান, প্রাচীর, অট্টালিকা ও সিংহদ্বারাদি চূর্ণবিচূর্ণ করছে তখন সেও সক্রোধে বারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে এল। ১০-৬৩-৫

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতৈঃ প্রমথৈর্তঃ।

আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১০-৬৩-৬

বাণাসুরের পক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান শংকর বৃষভরাজ নন্দীর উপর আরোহণ করে নিজ পুত্র কার্তিকেয় ও গণেশের সঙ্গে যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করলেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। ১০-৬৩-৬

আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভূতং রোমহর্ষণম্।

কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্লগুহয়োরপি॥ ১০-৬৩-৭

হে পরীক্ষিৎ! সে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশংকরের সঙ্গে ও প্রদ্যুম্ন কার্তিকেয়র সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। ১০-৬৩-৭

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ।

সাম্বস্য বাণপুত্ৰেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ॥ ১০-৬৩-৮

শ্রীবলরামের সঙ্গে কুম্ভাণ্ড এবং কূপকর্ণের যুদ্ধ হল। বাণাসুরের পুত্রের সঙ্গে সাম্বের এবং স্বয়ং বাণাসুরের সঙ্গে সাত্যকি যুদ্ধ

করলেন। ১০-৬৩-৮

ব্রক্ষাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্ভুমাগমন্॥ ১০-৬৩-৯

তখন ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, ঋষি-মুনি, সিদ্ধ-চারণ, গন্ধর্ব-অপ্সরা এবং যক্ষ প্রভৃতি বিমানে আরোহণ করে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত হলেন। ১০-৬৩-৯

শঙ্করানুচরাঞ্টোরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্।

ডাকিনীর্যাতুধানাং\*চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥ ১০-৬৩-১০

প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুম্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।

দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রেঃ শরৈঃ শার্ক্সধনুশ্চ্যুতৈঃ॥ ১০-৬৩-১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শার্ক্ধনুকে সুতীক্ষ্ণাগ্র শর যুক্ত করে শ্রীশংকরানুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, মাতৃগণ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্ম রাক্ষসদের বিতাড়ন করলেন। ১০-৬৩-১০-১১

পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্ক্ত শিনাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে।

প্রত্যক্তিঃ শময়ামাস শার্কপাণিরবিস্মিতঃ॥ ১০-৬৩-১২

পিনাকপাণি শ্রীশংকর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে উপযুক্ত অস্ত্রদ্বারা সেগুলি প্রতিহত করলেন। ১০-৬৩-১২

ব্ৰক্ষাস্ত্ৰস্য চ ব্ৰক্ষাস্ত্ৰং বায়ব্যস্য চ পাৰ্বতম্।

আগ্নেয়স্য চ পার্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥ ১০-৬৩-১৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের জন্য বায়ব্যাস্ত্রের জন্য পার্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য বরুণাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের জন্য নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ করে তা নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। ১০-৬৩-১৩

#### মোহয়িত্বা তু গিরিশং জ্স্তণাস্ত্রেণ জ্স্তিতম্। বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ॥ ১০-৬৩-১৪

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ম্নকাস্ত্র প্রয়োগ করে শ্রীশংকরকে বিমোহিত করতে সক্ষম হলেন; শ্রীশংকর তন্দ্রালু হয়ে যুদ্ধে বিরত হলেন। শ্রীশংকরের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তরবারি, গদা ও শরবর্ষণ করে বাণাসুরের সেনা সংহার করতে লাগলেন। ১০-৬৩-১৪

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্যুমানঃ সমন্ততঃ।

অসৃগ্ বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্ রণাৎ॥ ১০-৬৩-১৫

এদিকে প্রদ্যুমের মুহুর্মূহু শরবর্ষণ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে আহত করল। তাঁর অঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে তিনি ময়ূর বাহনে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে চলে গেলেন। ১০-৬৩-১৫

কুম্ভাণ্ডঃ কৃপকর্ণশ্চ পেততুর্মুসলার্দিতৌ।

দদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্বতঃ॥ ১০-৬৩-১৬

শ্রীবলরামের মুষল প্রহারে কুম্ভাণ্ড ও কৃপকর্ণ আহত হয়ে রণভূমিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। এইভাবে নিজ সেনাপতিদের হতাহত হতে দেখে বাণাসুরের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১০-৬৩-১৬

বিশীর্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোহত্যমর্ষণঃ।

কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্॥ ১০-৬৩-১৭

রথারঢ় বাণাসুর নিজ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ও পলায়নরত হতে দেখে সাত্যকিকে ছেড়ে অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃঞ্চের দিকে ছুটে গেল। ১০-৬৩-১৭

ধনুংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্ বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ।

একৈকস্মিগুরৌ দ্বৌ দৌ সন্দধে রণদুর্মদঃ॥ ১০-৬৩-১৮

হে পরীক্ষিৎ! দুর্মদ রণোনাত্ত বাণাসুর নিজ সহস্র হস্তদ্বারা পাঁচশত ধনুক আকর্ষণ করে প্রতি ধনুকে দুইটি করে শর যুক্ত করে যুগপৎ শর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল। ১০-৬৩-১৮

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনৃংষি যুগপদ্ধরিঃ।

সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ॥ ১০-৬৩-১৯

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একযোগে তার সমস্ত ধনুক ছেদন করে দিলেন আর তাঁর শর, সারথি, রথ ও অশ্বসকলকে ধরাশায়ী করে তিনি শঙ্খধ্বনি করলেন। ১০-৬৩-১৯

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরহা।

পুরোহবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া॥ ১০-৬৩-২০

কোটরা নামের এক দেবী বাণাসুরের ধর্ম-মা ছিল। পুত্রের প্রাণ বিপন্ন দেখে সে মুক্তকেশী উলঙ্গিণী অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হল। ১০-৬৩-২০

ততস্তির্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ।

বাণশ্চ তাবদ্ বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্॥ ১০-৬৩-২১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটরার উপর দৃষ্টিপাত না করে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে দেখতে থাকলেন। ইত্যবসরে ধনুক ও রথ হারিয়ে বাণাসুর নগরে চলে গেল। ১০-৬৩-২১

#### বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ। অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ॥ ১০-৬৩-২২

এদিকে ভগবান শংকরের ভূতাদি-অনুচরগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করলে তিনি ত্রিমস্তকত্রিপাদ বিশিষ্ট রুদ্রজ্বর নিক্ষেপ করলেন যা দশদিক দগ্ধ করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। ১০-৬৩-২২

> অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা ব্যস্জজ্বরম্। মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জুরাবুভৌ॥ ১০-৬৩-২৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রজ্বরকে তাঁর দিকে আসতে দেখে তাকে প্রতিহত করবার জন্য নিজ বিষ্ণুজ্বর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের মধ্যে যুদ্ধ হতে লাগল। ১০-৬৩-২৩

> মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দিতঃ। অলব্ধাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ। শরণার্থী হ্যষীকেশং তুষ্টাব প্রয়তাঞ্জলিঃ॥ ১০-৬৩-২৪

অবশেষে বিষ্ণুজ্বরের তেজে রুদ্রজ্বর নিপীড়িত তথা ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। যখন সে অন্য কোথাও আশ্রয় পেল না তখন সে নিরুপায় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে সবিনয় বদ্ধঞ্জলিপূর্বক তার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করল। ১০-৬৩-২৪

#### জুর উবাচ

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।

বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্॥ ১০-৬৩-২৫

রুদ্রজ্বর বলল—হে প্রভু! আপনার অনন্ত শক্তি। আপনি ব্রক্ষাদি দেবতাদেরও পরম আশ্রয়, সকলের আত্মা ও সর্বস্বরূপ। আপনি অদ্বিতীয় ও অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারক আপনিই। শ্রুতি দ্বারা আপনারই বর্ণনা ও অনুমান করা হয়। আপনি সর্বতোভাবে বিকাররহিত ব্রক্ষা আমি আপনাকে প্রণাম করছি। ১০-৬৩-২৫

> কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ। তৎ সঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্তুন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥ ১০-৬৩-২৬

কাল, দৈব, কর্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্মভূতসমূহ, শরীর, সূত্রাত্মা প্রাণ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত –তাদের বিকার লিঙ্গশরীর এবং বীজাঙ্কুর ন্যায় অনুসারে তার দ্বারা কর্ম এবং কর্ম থেকে আবার লিঙ্গশরীরের উৎপত্তি –এই সকলই আপনার মায়া। আপনি মায়ার নিষেধের পরম সীমা। আমি আপনার শরণাগত হলাম। ১০-৬৩-২৬

নানাভাবৈলীলিয়েবোপপন্নৈর্দেবান্ সাধূল্লোকসেতূন্ বিভর্ষি।

হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্তমানান্ জন্মৈতত্তে ভারহারায় ভূমেঃ॥ ১০-৬৩-২৭

হে প্রভু! আপনি নিজ লীলার দ্বারা বিভিন্ন অবতাররূপ ধারণ করে দেবতা, সাধু ও লোকমর্যাদা সকল প্রতিপালন করে থাকেন। এরই সঙ্গে আপনি উন্মার্গগামী ও হিংস্র অসুরদের সংহারও করে থাকেন। আপনার এই অবতার জন্ম ও ভূভার হরণ নিমিত্ত হয়েছে। ১০-৬৩-২৭

তপ্তোহহং তে তেজসা দুঃসহেন শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।

তাবত্তাপো দেহিনাং তে২ঙ্ঘ্রিমূলং নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ॥ ১০-৬৩-২৮

হে প্রভু! আপনার শান্ত, উগ্র ও অত্যন্ত ভয়ানক দুঃসহ তেজে আমি খুবই সন্তপ্ত হচ্ছি। হে কমললোচন! দেহধারীগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সংসাররূপী বিভিন্ন আশার বন্ধনে থেকে তাপ-সন্তাপে দগ্ধ হতে থাকে যতক্ষণ না তারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১০-৬৩-২৮

#### শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোহস্মি ব্যেতু তে মজ্জুরাদ্ ভয়ম্।

যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য তৃত্ব ভবেদ্ ভয়ম্॥ ১০-৬৩-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে ত্রিশিরা! আমি তোমার উপর প্রসন্ন। তোমার আর বিষ্ণুজ্বরকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। জগতে যে কেউ এই সংবাদ স্মরণ করবে তার তোমার থেকে কোনো ভয় থাকবে না। ১০-৬৩-২৯

ইত্যুক্তো২চ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জুরঃ।

বাণস্ত রথমারুঢ়ঃ প্রাগাদ্যোৎস্যঞ্জনার্দনম্॥ ১০-৬৩-৩০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি লাভ করে রুদ্রজ্বর তাঁকে প্রণাম করে স্থানত্যাগ করল। কিন্তু তখনই আবার রথারূঢ় বাণাসুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হল। ১০-৬৩-৩০

ততো বাহুসহস্রেণ নানাযুধধরোহসুরঃ।

মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাং\*চক্রায়ুধে নৃপ॥ ১০-৬৩-৩১

হে পরীক্ষিৎ! বাণাসুর নিজ সহস্র বাহুতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেছিল। এইবার সে প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে চক্রপাণি ভগবানের উপর শরবর্ষণ করতে লাগল। ১০-৬৩-৩১

তস্যাস্যতোহস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।

চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ॥ ১০-৬৩-৩২

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বাণাসুর প্রবল গতিবেগে শর নিক্ষেপ করছে তখন তিনি বাণাসুরের বাহুসকল বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখাসম ছেদন করতে লাগলেন। ১০-৬৩-৩২

বাহুষুচ্ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ।

ভক্তানুকস্প্যুপব্ৰজ্য চক্ৰায়ুধমভাষত॥ ১০-৬৩-৩৩

যখন ভক্তবৎসল ভগবান শংকর দেখলেন যে বাণাসুরের বাহুসকল অঙ্গচ্যুত হচ্ছে তখন তিনি চক্রাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এলেন ও তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-৬৩-৩৩

#### শ্রীরুদ্র উবাচ

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাজ্ময়ে।

যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্॥ ১০-৬৩-৩৪

ভগবান শংকর বললেন–হে প্রভু! আপনি বেদমন্ত্রের তাৎপর্যরূপে সুগুপ্ত পরম জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম। সত্তৃগুণসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনার আকাশবৎ সর্বব্যাপী ও নির্লিপ্তস্বরূপ সাক্ষাৎকার করে থাকেন। ১০-৬৩-৩৪

নাভির্নভোহগ্নির্মুখমমু রেতো দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্বী।

চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ॥ ১০-৬৩-৩৫

আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ এবং জল হল বীর্য। স্বর্গ আপনার মস্তক, দিক্সকল আপনার কর্ণ এবং পৃথিবী হল চরণ। চন্দ্র আপনার মন, সূর্য আপনার নেত্র আর আমি শিব হলাম আপনার অহংকার। সমুদ্র আপনার উদর এবং ইন্দ্র আপনার বাহু। ১০-৬৩-৩৫

রোমাণি যস্যৌষধয়োহমুবাহাঃ কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।

প্রজাপতির্হ্নদয়ং যস্য ধর্মঃ স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ॥ ১০-৬৩-৩৬

ধান্যাদি ঔষধিসকল আপনার রোম, মেঘ আপনার কেশ এবং ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার মেধ্র ও ধর্ম আপনার হৃদয়। এইভাবে লোক লোকান্তর সহ যে বিরাট্ রূপের কল্পনা করা হয়ে থাকে, সেই পরমপুরুষ তো আপনিই। ১০-৬৩-৩৬

তবাবতারোহয়মকুণ্ঠধামন্ ধর্মস্য গুল্গৈ জগতো ভবায়।

বয়ং চ সর্বে ভবতানুভাবিতা বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত॥ ১০-৬৩-৩৭

হে অখণ্ডজ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা! আপনার এই অবতরণ ধর্মরক্ষা ও জগতের অভ্যুদয়ের জন্য হয়েছে। আমরাও আপনার প্রভাবে পরিচালিত হয়ে সপ্তভুবন প্রতিপালন করে থাকি। ১০-৬৩-৩৭

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোহদিতীয়স্তর্যঃ স্বদৃগ্ঘেতুরহেতুরীশঃ।

প্রতীয়সেহথাপি যথাবিকারং স্বমায়য়া সর্বগুণপ্রসিদ্ধ্যে॥ ১০-৬৩-৩৮

আপনি সজাতীয় ভেদরহিত, বিজাতীয় ভেদরহিত এবং স্বগত ভেদরহিত এক ও অদ্বিতীয় আদিপুরুষ। মায়াবৃত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি –এই তিন অবস্থার অনুগত ও তার সীমারও অতীত তুরীয় আপনিই। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত নন। আপনি সকলের আদি কারণ কিন্তু আপনি স্বয়ং কারণাতীত, কেননা কারণের গুণ তো আপনার মধ্যেই নিহিত। এইরূপ হয়েও আপনি ত্রিগুণের বৈপরীত্য প্রকাশ করবার জন্য নিজ মায়া আশ্রয় করে দেবতা, পশু-পক্ষী, মানব আদি দেহধারণ করে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন। ১০-৬৩-৩৮

যথৈব সূর্যঃ পিহিত\*ছায়য়া স্বয়া ছায়াং চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।

এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্কু মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্॥ ১০-৬৩-৩৯

হে প্রভূ! যেমন সূর্য নিজ ছায়া অর্থাৎ মেঘসকল দ্বারা আচ্ছাদিত থেকেও সেই মেঘসকলকে ও বিভিন্ন প্রকারের ঘটাদি বস্তুকেও প্রকাশিত করে থাকে তেমনভাবেই স্বয়ংপ্রকাশ আপনিও যেন ত্রিগুণ দ্বারা আবৃত থাকেন আর সমস্ত ত্রিগুণ আর গুণাভিমানী জীবদের প্রকাশিত করে থাকেন। বস্তুত আপনি অনন্ত। ১০-৬৩-৩৯

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।

উনাজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে॥ ১০-৬৩-৪০

ভগবন্! আপনারই মায়ায় বিমোহিত জীব স্ত্রী-পুত্র, দেহ, বিষয়-বাসনায় আসক্ত হয়ে দুঃখের অথৈ সাগরে পড়ে দুঃখ ভোগ করতেই থাকে। ১০-৬৩-৪০

দেবদত্তমিমং লব্ধা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যো নাদ্রিয়েত তুৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ॥ ১০-৬৩-৪১

মানবজীবন লাভ তো আপনার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। এমন মানব শরীর লাভ করেও যে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে রাখে না আর আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয় না, আপনার সেবাপূজায় নিত্যযুক্ত থাকে না, তার মানবশরীর ধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে নিজেকেই প্রতারণা করে থাকে। ১০-৬৩-৪১

যস্ত্রাং বিসৃজতে মর্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্।

বিপর্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্॥ ১০-৬৩-৪২

আপনিই প্রাণীকুলের আত্মা, প্রিয়তম ঈশ্বর। মৃত্যুর গ্রাসতুল্য যে ব্যক্তি আপনাকে ছেড়ে অনাথ দুঃখস্বরূপ এবং তুচ্ছ বিষয়-বাসনার পিছনে ছুটে বেড়ায় সে তো মহামূর্খ–সে অমৃত ত্যাগ করে বিষপান করছে। ১০-৬৩-৪২

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়\*চামলাশয়াঃ।

সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্রামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্॥ ১০-৬৩-৪৩

আমি, ব্রহ্মা, দেবতাসকল এবং বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিমুনিগণ—সকলেই সর্বপ্রকারে ও সর্বাত্মভাবে আপনার শরণাগত; কারণ আপনিই আমাদের আত্মা, প্রিয়তম ও ঈশ্বর। ১০-৬৩-৪৩

#### তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম॥ ১০-৬৩-৪৪

আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ। আপনি সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান, পরম শান্ত, সর্বসূহ্বদ, আত্মা ও ইষ্টদেবতা। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি জগতের আধার ও অধিষ্ঠান। হে প্রভু! আমরা সকলেই সংসার-নিবৃত্তির জন্য আপনাকেই আরাধ্য দেবতা জ্ঞান করে ভজনা করে থাকি। ১০-৬৩-৪৪

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোহনুবর্তী ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।

সম্পাদ্যতাং তদ্ ভবতঃ প্রসাদো যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ॥ ১০-৬৩-৪৫

হে প্রভু! এই বাণাসুর আমার অতি প্রিয়, কৃপাপাত্র ও সেবক। একে আমি অভয়দান করেছি। প্রভু! যেমনভাবে আপনি এর প্রপিতামহ প্রহ্লাদের উপর কৃপাবর্ষণ করেছিলেন তেমনভাবেই এর উপরেও কৃপাদৃষ্টি রাখুন। ১০-৬৩-৪৫

#### শ্রীভগবানুবাচ

যদাথ ভগবংস্ত্বন্ধঃ করবাম প্রিয়ং তব।

ভবতো যদ্ ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্॥ ১০-৬৩-৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–ভগবন্! আপনার আদেশ শিরোধার্য করে আপনার ইচ্ছানুসারে আমি একে অভয় দান করলাম। আপনার পূর্বনির্ধারিত বিধান পালন করেই আমি এর বাহুসকল ছেদন করেছি। ১০-৬৩-৪৬

অবধ্যোহয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোহসুরঃ।

প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ॥ ১০-৬৩-৪৭

আমি জানি যে বাণাসুর দৈত্যরাজ বলির পুত্র। অতএব আমি একে বধ করতে পারি না, কেননা প্রহ্লাদকে বরদান করেছি যে তার বংশের কোনো দৈত্যকে আমি বধ করব না। ১০-৬৩-৪৭

দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা বাহবো ময়া।

সূদিতং চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ॥ ১০-৬৩-৪৮

তার দর্পচূর্ণ করবার জন্যই আমি এর বাহু ছেদন করেছি। এর অতি বিশাল সৈন্যবাহিনী ভূভারস্বরূপ ছিল তাই তা আমি সংহার করেছি। ১০-৬৩-৪৮

চত্বারোহস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যন্ত্যজরামরাঃ।

পার্ষদমুখ্যো ভবতো নকুতশ্চিদ্ভয়োহসুরঃ॥ ১০-৬৩-৪৯

এখনও এর চারটি বাহু অবশিষ্ট আছে; তা অজর, অমর হয়ে থাকবে। বাণাসুর আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ হবে। এখন আর ওর কোনো ভয় নেই। ১০-৬৩-৪৯

ইতি লব্ধাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ।

প্রাদ্যুন্নিং রথমারোপ্য স বধ্বা সমুপানয়ৎ॥ ১০-৬৩-৫০

শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভয় লাভ করে বাণাসুর তাঁর নিকটে এসে অবনতমস্তকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর সে শ্রীঅনিরুদ্ধকে নিজ কন্যা উষার সঙ্গে রথে উপবেশন করিয়ে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে এল। ১০-৬৩-৫০

অক্ষৌহিণী পরিবৃতং সুবাসসমলঙ্কৃতম্।

সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ॥ ১০-৬৩-৫১

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশংকরের অনুমতি নিয়ে বস্ত্রালংকার বিভূষিতা উষা ও শ্রীঅনিরুদ্ধকে সম্মুখে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে দ্বারকা গমন করলেন। ১০-৬৩-৫১

> স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্। বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈরভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দিজাতিভিঃ॥ ১০-৬৩-৫২

এদিকে দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের শুভাগমনের সংবাদ সকলকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিল। নগরকে তোরণ ও ধ্বজে সুসজ্জিত করা হল। রাজপথ ও চৌমাথা চন্দন মিশ্রিত জলে অভিসেচন করা হল। পুরবাসী, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ সকলে এগিয়ে এসে শ্রীভগবানকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। নগরের আকাশ বাতাস শঙ্খ, দুন্দুভি, কাড়া-নাকাড়া ও ঢোলের শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা নগরে প্রত্যাগমন করলেন। ১০-৬৩-৫২

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্।

সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ॥ ১০-৬৩-৫৩

পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি শ্রীশংকরের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও তাঁর জয়লাভ করবার কথা প্রাতঃকালে উঠে শ্মরণ করে তার পরাজয় হয় না। ১০-৬৩-৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধেহনিরুদ্ধানয়নং নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANG চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় AN COM নৃগ রাজার বৃত্তান্ত

#### শ্রীশুক উবাচ

একদোপবনং রাজন্ জগাুর্যদুকুমারকাঃ।

বিহর্তুং সাম্বপ্রদায়চারুভানুগদাদয়ঃ॥ ১০-৬৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারুভান ও গদ আদি যদুকুমারগণ বিহার করবার নিমিত্ত উপবনে গমন করলেন। ১০-৬৪-১

ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিম্বন্তঃ পিপাসিতাঃ।

জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভূতম্॥ ১০-৬৪-২

বহুক্ষণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকায় তাঁরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন ও পানীয় জলের সন্ধান করতে লাগলেন। এক কূপের কাছে গিয়ে তাঁরা দেখলেন তাতে জল নেই কিন্তু এক বিচিত্র প্রাণী রয়েছে। ১০-৬৪-২

কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ।

তস্য চৌদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ॥ ১০-৬৪-৩

প্রাণীটি ছিল পর্বতসম বিশাল এক গিরগিটি। সেটিকে দেখে তাঁদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। তাঁদের চিত্ত করুণার্দ্র হয়ে উঠল এবং তাঁরা প্রাণীটিকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন। ১০-৬৪-৩

#### চর্মজেস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধা পতিত্যর্ভকাঃ। নাশকুবন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ॥ ১০-৬৪-৪

তাঁরা চর্ম ও তন্তু নির্মিত রজ্জু ব্যবহার করা সত্ত্বেও সেই বিশাল গিরগিটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন না। তখন তাঁরা ফিরে এলেন এবং কৌতূহলবশত সেই আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করলেন। ১০-৬৪-৪

তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।

বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া॥ ১০-৬৪-৫

তখন বিশ্বভাবন কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কূপের নিকটে গমন করলেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে বাম হস্ত দ্বারা সেটিকে অনায়াসেই বার করে নিয়ে এলেন। ১০-৬৪-৫

> স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্। সম্ভপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ স্বর্গ্যদ্ভতালঙ্করণাম্বরস্রক্॥ ১০-৬৪-৬

সেই গিরগিটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শ লাভ করেই নিজ রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গীয় দেবতায় পরিণত হল। তখন তার বর্ণ হয়ে উঠল উত্তপ্ত কাঞ্চনসম জ্যোতির্ময়। সেই দেবশরীর অপরূপ বস্ত্র অলংকার ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ছিল। ১০-৬৪-৬

পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ।

কস্ত্রং মহাভাগ বরেণ্যরূপো দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্॥ ১০-৬৪-৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। তিনি জানতেন কেন সেই দিব্যপুরুষ গিরগিটি যোনি লাভ করেছিল। তবুও তিনি চাইলেন যে প্রকৃত কারণ উপস্থিত সকলে সেই প্রাণীর মুখ থেকেই অবগত হোক। তাই তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন—হে মহাভাগ! তুমি আসলে কে? আমার তোমাকে কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতা বলেই মনে হচ্ছে। ১০-৬৪-৭

দশামিমাং বা কতমেন কর্মণা সম্প্রাপিতোহস্যতদর্হঃ সুভদ্র।

আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্॥ ১০-৬৪-৮

হে কল্যাণমূর্তি! কোন্ কর্মফলে তোমার এই যোনিতে আগমন? আমার বিচারে তোমার এই যোনিতে জন্মগ্রহণ যথোপযুক্ত নয়। আমরা প্রাকৃত বৃত্তান্ত জানতে চাই। যদি আমাদের কাছে তা প্রকাশ করা সমীচীন বলে মনে করো তাহলে নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই দাও। ১০-৬৪-৮

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্তিনা। মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চসা॥ ১০-৬৪-৯

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যখন অনন্তদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নৃগকে এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি সূর্যসম জ্যোতির্ময় কিরীট অবনত করে শ্রীভগবানকে প্রণাম করলেন আর তারপর বলতে শুরু করলেন। ১০-৬৪-৯

#### নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোহহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো। দানিম্বখ্যায়মানেমু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্॥ ১০-৬৪-১০

রাজা নৃগ বললেন–হে প্রভু! আমি মহারাজ ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা নৃগ। দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি আমার নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। ১০-৬৪-১০

> কিং নু তেহবিদিতং নাথ সর্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ। কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেহথাপি তবাজ্ঞয়া॥ ১০-৬৪-১১

হে প্রভু! আপনি সর্বভূতের অন্তরের প্রতিটি সংকল্প-বিকল্পের সাক্ষীস্বরূপ। ভূত ও ভবিষ্যতের ব্যবধানও আপনার অখণ্ড জ্ঞানে ছেদ আনতে সমক্ষ নয়। আপনি তো সবই জ্ঞানেন। তবুও আপনার আদেশে আমি সকল কথা বলছি। ১০-৬৪-১১

যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ।

যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদাং স্ম গাঃ॥ ১০-৬৪-১২

ভগবন্! আমার রাজত্বকালে পৃথিবীর যত ধূলিকণা আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে অথবা বর্ষায় যত সংখ্যক জলবিন্দু বর্ষণ হয় আমি তত সংখ্যক গাভী দান করেছিলাম। ১০-৬৪-১২

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপগুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ।

ন্যায়ার্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা দুকুলমালাভরণা দদাবহুম্॥ ১০-৬৪-১৩

ধেনুসকল দুগ্ধবতী, তরুণবয়স্কা, সৎস্বভাবা, সুন্দর ও কপিলা ছিল। আমার সদুপায়ে অর্জিত ধনে তা সংগ্রহ করেছিলাম। গাভীসকল ছিল সবৎসা এবং সেগুলি সুবর্ণ শৃঙ্গ ও রৌপ্য খুরে সুসজ্জিত করে বস্ত্র, মাল্য ও অলংকারসহ দান করা হয়েছিল। ১০-৬৪-১৩

স্বলঙ্গতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ।

তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ॥ ১০-৬৪-১৪

ভগবন্! আমি যুবক ব্রাহ্মণ সন্তানদের বস্ত্রালংকারে বিভূষিত করে সুসজ্জিতা গাভী দান করেছিলাম। আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম যে দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ যেন সদ্গুনসম্পন্ন, শীলস্বভাবযুক্ত, বিত্তশূন্য পরিজনযুক্ত, দম্ভরহিত, তপস্যারত, বেদপাঠে নিত্যযুক্ত শিষ্যদের বিদ্যাদানে নিত্য সচেষ্ট ও সচ্চরিত্র হয়। ১০-৬৪-১৪

গোভূহিরণ্যায়তনাশৃহস্তিণঃ কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ।

বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথানিষ্টং চ যজৈ চরিতং চ পূর্তম্॥ ১০-৬৪-১৫

এইভাবে আমি বহু ধেনু, ভূমি, সুবর্ণ, আবাসস্থান, অশ্ব, গজ, দাসীসহ কন্যা, তিলের স্তূপ, রৌপ্য ও শয্যা, বস্ত্র, রতু, গৃহসামগ্রী এবং রথ ইত্যাদি দান করেছিলাম। এছাড়াও আমি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলাম ও বহু কূপ, সরোবর আদি খনন করিয়ে দিয়েছিলাম। ১০-৬৪-১৫

কস্যচিদ্ দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে।

সম্পূক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে॥ ১০-৬৪-১৬

একদিন এক অপ্রতিগ্রহী তপস্বী ব্রাক্ষণের একটি গাভী দলভ্রষ্টা হয়ে আমার গাভীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাটি আমি জানতেও পারিনি। তাই না জেনে আমি সেই গাভী অন্য এক ব্রাক্ষণকে দান করে দিয়েছিলাম। ১০-৬৪-১৬

তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।

মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নূগো মে দত্তবানিতি॥ ১০-৬৪-১৭

যখন সেই গাভীকে ব্রাহ্মণ নিয়ে যেতে চাইলেন তখন গাভীর প্রকৃত স্বামী উপস্থিত হয়ে বললেন –গাভীটি আমার। দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বলেছিলেন–এই গাভী আমার কারণ আমি এটিকে রাজা নৃগের কাছ থেকে দান রূপে পেয়েছি। ১০-৬৪-১৭

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ।

ভবান্ দাতাপহর্তেতি তচ্ছুত্বা মেহভবদ্ ভ্রমঃ॥ ১০-৬৪-১৮

ব্রাহ্মণগণ বিবাদগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। একজন বললেন–গাভী আমার, কারণ কিছুক্ষণ আগেই তা আপনি আমাকে দান করেছেন। অন্যজন বললেন–কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তো গাভীর অপহরণকারী আপনিই। ভগবন্! ব্রাহ্মণদের কথা শুনে আমি উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে গোলাম। ১০-৬৪-১৮

অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ।

গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্॥ ১০-৬৪-১৯

আমি এক বিশাল ধর্মসংকটের সম্মুখীন হলাম। আমি দুজনকেই অনুনয়-বিনয় করে বললাম –দয়া করে গাভীটি আমাকে ফিরিয়ে দিন, এর বিনিময়ে আমি একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী প্রদান করব। ১০-৬৪-১৯

ভবন্তাবনুগৃহ্বীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ।

সমুদ্ধরত মাং কৃচ্ছাৎ পতন্তং নিরয়েহণ্ডচৌ॥ ১০-৬৪-২০

আমি আপনাদের সেবক। না জেনে আমার দ্বারা এই অপরাধ হয়েছে। আপনারা আমার উপর কৃপা করুন, আমাকে ধর্মসংকট থেকে উদ্ধার করুন, নরক থেকে রক্ষা করুন। ১০-৬৪-২০

নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্তা স্বাম্যপাক্রমৎ।

নান্যদ্ গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ॥ ১০-৬৪-২১

গাভীর প্রকৃত স্বামী উত্তর দিলেন–রাজন্! এর বদলে অন্য কিছুই আমি গ্রহণ করব না। বলে তিনি চলে গেলেন। অন্য জন বললেন–তুমি এর বদলে এক লক্ষ ছাড়া আরও যদি দশ সহস্র গাভী আমাকে দাও তবুও আমি গ্রহণ করব না। এইরূপ বলে অন্যজনও চলে গেলেন। ১০-৬৪-২১

এতস্মিন্নন্তরে যাম্যৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্।

যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে॥ ১০-৬৪-২২

হে দেবাধিদেব! হে জগদীশ্বর! অতঃপর আয়ুশেষে যমদূত আমাকে যমালয়ে নিয়ে গোল। সেইখানে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৬৪-২২

পূৰ্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষে উতাহো নৃপতে শুভম্।

নান্তং দানস্য ধর্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ॥ ১০-৬৪-২৩

রাজন্! তুমি পাপের ফল আগে ভোগ করতে চাও নাকি পুণ্যের ফল? তোমার দান ও প্রকৃষ্ট ধর্মপালন হেতু তুমি এমন অনন্ত তেজসম্পন্ন শ্রেষ্ঠলোক লাভ করবে যা বস্তুত কল্পনার অতীত। ১০-৬৪-২৩

পূর্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ।

তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো॥ ১০-৬৪-২৪

ভগবন্! আমি পাপের ফল প্রথমে ভোগ করতে চাইলে যমরাজ বলেছিলেন – তবে পতিত হও। তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেইখান থেকে অধঃপতিত হলাম। পতনের সময়ে আমি দেখলাম যে আমি বহুরূপী (গিরগিটি) হয়ে গিয়েছি। ১০-৬৪-২৪

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব।

স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥ ১০-৬৪-২৫

হে প্রভু! আমি ব্রাক্ষণদের সেবক, উদার, দানী ও আপনার প্রিয় ভক্ত ছিলাম। আমার মধ্যে আপনাকে দর্শন করবার প্রবল কামনা ছিল। আপনারই কৃপায় আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয়নি। ১০-৬৪-২৫

স তৃং কথং মম বিভোহক্ষিপথঃ পরাত্মা যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।

সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ স্যান্মে২দৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥ ১০-৬৪-২৬

ভগবন্! আপনি তো পরমাত্মা। বিশুদ্ধচিত্ত মহান যোগিগণ উপনিষদের দৃষ্টিতে নিজ হৃদয়-দেশে আপনার ধ্যান করে থাকেন। হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা। আপনি সশরীরে কেমন করে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আমি তো ব্যসন ও দুঃখপ্রদ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থোকে দৃষ্টিহীনসম হয়েই ছিলাম। যখন জগতের জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির সময় সমাগত হয় তখনই তো আপনার দর্শন লাভ হয়ে থাকে। ১০-৬৪-২৬

#### দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম। নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয়॥ ১০-৬৪-২৭

হে দেবদেব! হে পুরুষোত্তম! হে গোবিন্দ! আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের তথা সমস্ত জীবের প্রভু। হে অবিনাশী অচ্যুত! আপনার অক্ষয় কীর্তিসমূহ অতি পবিত্র। হে অন্তর্যামী নারায়ণ! আপনিই সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রভু। ১০-৬৪-২৭

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো।

যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ানো তৃৎপদাস্পদম্॥ ১০-৬৪-২৮

হে প্রভু! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি দেবলোক গমনে উদ্যত। আপনি আমাকে অনুমতি দিয়ে এই কৃপা করুন যে আমি যেখানেই অবস্থান করি আমার চিত্ত আপনার পাদপদ্যেই যেন নিত্যযুক্ত থাকে। ১০-৬৪-২৮

নমস্তে সর্বভাবায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ॥ ১০-৬৪-২৯

আপনি সমস্ত কার্য-কারণ রূপে বিদ্যমান। আপনার অনন্ত শক্তি। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বান্তর্যামী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আপনি সমস্ত যোগের প্রভু! আপনি যোগীশ্বর। আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করি। ১০-৬৪-২৯

ইত্যুক্তা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্টা স্বমৌলিনা।

অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্॥ ১০-৬৪-৩০

রাজা নৃগ এইরূপ বলে শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে নিজ কিরীট দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তাঁর অনুমতি নিয়ে সর্বজনসমক্ষে শ্রেষ্ঠ দিব্যবিমানে আরোহণ করলেন। ১০-৬৪-৩০

> কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ। ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্॥ ১০-৬৪-৩১

রাজা নৃগ চলে গেলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদের পরম প্রেমী, ধর্মের আধার, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত পরিজনগণকে বললেন। ১০-৬৪-৩১

দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি।

তেজীয়সোহপি কিমুত রাজ্ঞামীশ্বরমানিনাম্॥ ১০-৬৪-৩২

অগ্নিসম পরম তেজযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেও অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ব্রাহ্মণদের ধনসম্পদ অধিকার করে ভোগ করা সম্ভব হয় না। তাহলে যারা অহংকারযুক্ত হয়ে নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে, তেমন রাজা কি ব্রাহ্মণের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে টিকে থাকতে পারবে? ১০-৬৪-৩২

নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া।

ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি॥ ১০-৬৪-৩৩

সুতীব্র বিষকে বিষ বলে মনে করি না কারণ তারও প্রতিকার করা সম্ভব। বস্তুত ব্রাহ্মণদের থেকে আহরণ করা ধনই ভয়ংকর বিষ; এটি আত্মসাৎ করলে জগতের কোনো ওষুধের দ্বারা তার প্রতিকার সম্ভব নয়। ১০-৬৪-৩৩

হিনস্তি বিষমতারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।

কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ॥ ১০-৬৪-৩৪

হলাহল বিষ ভোক্তারই প্রাণ হরণ করে থাকে এবং অগ্নিও জল দ্বারা প্রশমন করা সম্ভব হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণদের ধনরূপ অরণি দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তা সমস্ত কুলকে সমূলে বিনাশ করে থাকে। ১০-৬৪-৩৪

#### ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপূরুষম্। প্রহস্য তু বলাদ্ ভুক্তং দশ পূর্বান্ দশাপরান্॥ ১০-৬৪-৩৫

যদি ব্রাহ্মণ-সম্পদকে তার পূর্ণ সম্মতি ছাড়া ভোগ করা হয়, তাহলে ভোক্তা, তার পুত্র ও পৌত্রসহ তিন পুরুষ বিনষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অসদ্বুদ্ধিযুক্ত হয়ে বলপূর্বক তা উপভোগ করা হয় তাহলে উর্ধ্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ নরকগামী হয়। ১০-৬৪-৩৫

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে।

নিরয়ং যেহভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ॥ ১০-৬৪-৩৬

যে মূর্খ রাজা নিজ রাজৈশ্বর্যের মন্ততায় ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি অপহরণ করতে উদ্যত হয়, তার জেনে রাখা ভালো যে, তারা জেনেশুনে নরক গমনের পথ প্রশস্ত করছে। তারা লক্ষ করে না, কী ভয়ানক গভীর খাদে তারা পড়তে চলেছে। ১০-৬৪-৩৬

গৃহুন্তি যাবতঃ পাংসূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ।

বিপ্ৰাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্॥ ১০-৬৪-৩৭

রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোহন্দান্নিরস্কুশাঃ।

কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ॥ ১০-৬৪-৩৮

পরিবারসম্পন্ন উদারচিত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণকারী উচ্ছ্ঙখল রাজাকে সেই ব্রাহ্মণের অশ্রুমোচনে সিক্ত ধূলিকণাসম সংখ্যক বর্ষ ধরে কুন্তীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ১০-৬৪-৩৭-৩৮

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ ১০-৬৪-৩৯

নিজের অথবা অন্যের প্রদত্ত জীবনধারণের সাধন অপহরণ করলে, সেই অপহরণকারীকে ষাট সহস্র বৎসর পর্যন্ত বিষ্ঠার কীট হয়ে থাকতে হয়। ১০-৬৪-৩৯

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্ যদ্ গৃদ্ধাল্পায়ুষো নরাঃ।

পরাজিতাশ্চ্যতা রাজ্যাদ্ ভবস্তু্যম্বেজিনো২হয়ঃ॥ ১০-৬৪-৪০

অতএব ব্রাহ্মণসম্পদ যেন ভুলেও আমার কোষাগার স্পর্শ না করে। কেননা ব্রাহ্মণ-সম্পদ অপহরণকারীর তো কথাই নেই, যে সেই ধন-সম্পত্তির কামনাও রাখে সেও রেহাই পায় না। ইহজন্মেই সে স্বল্পায়ু, শত্রুদ্বারা পরাজিত ও রাজচ্যুত হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরে অপরকে ক্রেশপ্রদানকারী সর্প-জন্ম লাভ করে থাকে। ১০-৬৪-৪০

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।

ঘুন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥ ১০-৬৪-৪১

অতএব হে স্বজনগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না। ব্রাহ্মণ আঘাত করলে অথবা কটুবাক্য বর্ষণ অথবা অভিশাপ দিলেও তোমরা তাদের নিত্য সম্মান প্রদানই করবে। ১০-৬৪-৪১

যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ।

তথা নমত যূয়ং চ যোহন্যথা মে স দণ্ডভাক্॥ ১০-৬৪-৪২

আমি সতর্কতাপূর্বক ত্রিসন্ধ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে থাকি, তোমরাও তাই করবে। যে আমার আদেশ অমান্য করবে তাকে আমি ক্ষমা করব না; শাস্তি দেব। ১০-৬৪-৪২

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্তারং পাতয়ত্যধঃ।

অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাক্ষণগৌরিব॥ ১০-৬৪-৪৩

যদি ব্রাহ্মণ-সম্পদ অপহরণ হয়ে যায় এবং এই অপহরণ সম্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও অপহ্যত সম্পদ সেই অপহরণকারীকে সত্ত্ব অধঃপতনে ঠেলে দেয়; যেমন ব্রাহ্মণের ধেনু না জেনে দান করায় নৃগ রাজার নরকে স্থান হয়েছিল। ১০-৬৪-৪৩

এবং বিশ্রাব্য ভগবান মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ।

পাবনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্॥ ১০-৬৪-৪৪

হে পরীক্ষিং! ত্রিলোককে পবিত্রতা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করে নিজ মহলে গমন করলেন। ১০-৬৪-৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে নৃগোপাখ্যানং নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

#### পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

# BANG শ্রীবলরামের ব্রজগমন ( ) প্রীশুক উবাচ

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।

সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১০-৬৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীবলরামের মনে ব্রজভূমির নন্দাদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠা ছিল। এইবার তিনি সেই উদ্দেশ্যে ব্রজে গমন করলেন। ১০-৬৫-১

পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকষ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ।

রামোহভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ॥ ১০-৬৫-২

তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা গোপ গোপীসকলের মধ্যেও বহুদিন থেকেই ছিল। অতএব শ্রীবলরাম ব্রজে আগমন করলে তাঁদের আলিঙ্গন সহকারে তিনি অভ্যর্থিত হলেন। তিনি পিতা নন্দ ও মা যশোদাকে প্রণাম করলে তাঁরাও আশীর্বাদ সহকারে বলরামকে অভিনন্দিত করলেন। ১০-৬৫-২

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ।

ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিষ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ॥ ১০-৬৫-৩

তাঁরা বললেন–শ্রীবলরাম! তুমি তো জগদীশ্বর। অনুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুমি আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর। অতঃপর তাঁরা শ্রীবলরামকে ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের প্রেমাশ্রু শ্রীবলরামকে অভিষিক্ত করল। ১০-৬৫-৩

গোপবৃদ্ধাং\*চ বিধিবদ্ যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ।

যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ॥ ১০-৬৫-৪

অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম ও বয়ঃকনিষ্ঠদের আলিঙ্গন বিনিময় হতে লাগল। বয়স, বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ বিচারপূর্বক তিনি সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। ১০-৬৫-৪

সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ।
বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাগতাঃ॥ ১০-৬৫-৫
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ॥ ১০-৬৫-৬

গোপবালকদের প্রীতিপূর্বক হস্তধারণ, সুমিষ্ট কথোপকথন ও হাস্যসালাপযুক্ত আলিঙ্গন আদি করতে থাকলেন। শ্রীবলরামের ক্লান্তি দূর হলে তিনি সুখে উপবেশন করলেন। এইবার গোপগণ তাঁর নিকটে চলে এল। তারা তো কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত ভোগ, স্বর্গ আর মোক্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করে বসেছিল। শ্রীবলরাম তাদের ও তাদের স্বজনদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা প্রেমবিহ্নল স্বরে তখন শ্রীবলরামকে জিজ্ঞাসা করল। ১০-৬৫-৫-৬

কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম সর্বে কুশলমাসতে। কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ॥ ১০-৬৫-৭

হে শ্রীবলরাম! শ্রীবসুদেবাদি আমাদের সকল বান্ধবগণ কুশলে আছেন তো? আপনারা এখন গৃহস্থধর্ম পালন করছেন, সন্তান-সন্ততি সমৃদ্ধ হয়েছেন। আমাদের কথা আপনাদের কখনো মনে পড়ে কি? ১০-৬৫-৭

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুক্রজ্জনাঃ।

নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ॥ ১০-৬৫-৮

আমাদের অতিবড় সৌভাগ্য যে আপনারা মহাপাপী কংসকে বধ করেছেন আর নিজ আত্মীয়স্বজনদের ভয়ানক ক্লেশ থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আরও আনন্দের কথা যে আপনারা আরও বহু শক্রদের বধ করেছেন অথবা পরাজিত করেছেন; আর এখন অতি সুরক্ষিত দুর্গে নিবাস করছেন। ১০-৬৫-৮

> গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ। কচ্চিদান্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ॥ ১০-৬৫-৯

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীবলরামের দর্শনলাভ ও তাঁর প্রেমময় দৃষ্টির স্পর্শ গোপিনীদের বিহুল করে তুলেছিল। তারা তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল—প্রিয় শ্রীবলরাম! নগরবাসী রমণীদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এখন কুশলে আছেন তো? ১০-৬৫-৯

> কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরং চ সঃ। অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি। অপি বা স্মরতেহস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ॥ ১০-৬৫-১০

তাঁর কখনো কি বন্ধু-বান্ধব এবং জনক-জননীর কথা মনে পড়ে? তিনি কি তাঁর জননীকে দর্শন করবার জন্য একবারের জন্যও এখানে আসতে পারবেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের সেবার কথা স্মরণ করেন? ১০-৬৫-১০

মাতরং পিতরং দ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বস্রপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো॥ ১০-৬৫-১১
তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সংছিন্নসৌহদঃ।
কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্॥ ১০-৬৫-১২

আপনি তো জানেন যে আত্মীয়স্বজনদের মমতা ত্যাগ করা কত কঠিন কার্য! তবুও আমরা তাঁর জন্য মাতা, পিতা, ভাই-বন্ধু, পতি-পুত্র ও ভগিনী-কন্যাদের ত্যাগ করলাম। কিন্তু হে প্রভু! তিনি আমাদের সৌহার্দ্য ও প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে আমাদের ত্যাগ করে কোন দূরদেশে চলে গেলেন—আমাদের সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলেন। ইচ্ছা করলে আমরা তাঁকে বিরত করতে পারতাম; কিন্তু যখন তিনি বললেন—আমি তোমাদের কাছে ঋণী, তোমাদের উপকার কখনো পরিশোধ করতে পারব না,—তখন এমন রমণী বিরল যে তাঁর সুমিষ্ট বচনকে বিশ্বাস করে বসবে না! ১০-৬৫-১১-১২

কথং নু গৃহুন্ত্যনবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ। গৃহুন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দরশ্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ॥ ১০-৬৫-১৩

এক গোপিনী বলল—হে শ্রীবলরাম! আমরা তো সহজ-সরল গ্রাম্য গোপরমণী মাত্র, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বসলাম। কিন্তু নগরের রমণীগণ তো বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা হয়ে থাকে। তারা তাহলে চঞ্চল ও অকৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের কথায় কি করে বিভ্রান্ত হয়? তাদের নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রান্ত করতে পারছেন না। অন্য এক গোপিনী তার উত্তরে বলল—ও সখী! তুমি বুঝছ না। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যবিন্যাসে অতি সুপটু। তাঁর এমন সুমিষ্ট হাসি ও নয়নে স্নিগ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ দৃষ্টি—যা নগরের রমণীগণকেও বিহুল করে থাকে, আর তারাও তাঁর কথার বিশ্বাস করে তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। ১০-৬৫-১৩

কিং নস্তৎ কথায়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ।

যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ॥ ১০-৬৫-১৪

তৃতীয় এক গোপি বলল—আরে গোপি! তাঁর কথা আলোচনা করে আমাদের সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। অন্য কথা আলোচনা করো। সেই নিষ্ঠুরের সময় যদি আমাদের সঙ্গ ছাড়াই কেটে যায় তাহলে দুঃখ হলেও আমাদের সময়ও কেটে যাবে। ১০-৬৫-১৪

ইতি প্রহসিতং শৌরেজিল্পিতং চারু বীক্ষিতম্।

গতিং প্রেমপরিষ্বৃঙ্গং স্মরন্ড্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৬৫-১৫

এইবার গোপীগণের ভাবনেত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর স্মিতহাস্য, প্রেমে সিক্ত বাক্যালাপ, চারু করাক্ষপাত, অনুপম হাবভাব ও প্রেমালিঙ্গনাদি দৃশ্য দর্শন হতে লাগল। সেই সকল সুমধুর স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে তারা রোদনাকুল হয়ে পড়ল। ১০-৬৫-১৫

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হদয়ঙ্গমৈঃ।

সান্ত্রামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ॥ ১০-৬৫-১৬

ভগবান শ্রীবলরাম নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী ও আনন্দদায়ক সংবাদ পরিবেশন করে গোপীদের সান্ত্রনা দিলেন। ১০-৬৫-১৬

দ্বৌ মাসৌ তত্ৰ চাবাৎসীনাুধুং মাধবমেব চ।

রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ ১০-৬৫-১৭

বসন্তের দুই মাস–চৈত্র ও বৈশাখ শ্রীবলরামের গোকুলেই কেটে গেল। তিনি রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে অবস্থান করে তাদের প্রেমের সংবর্ধন করেছিলেন। তিনিও যে ভগবান বলরাম! ১০-৬৫-১৭

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।

যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ ১০-৬৫-১৮

শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত উপবন তখন পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রালোকে প্লাবিত আর বাতাস কুমুদিনী সুবাসে আমোদিত হয়ে অতি ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল। এইরূপ মনোরম পরিবেশে ভগবান শ্রীবলরাম সেই উপবনে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ১০-৬৫-১৮

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।

পতন্তী তদ্ বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ॥ ১০-৬৫-১৯

তখন বরুণদেব-কর্তৃক প্রেরিতা তাঁর কন্যা বারুণীদেবী মধুধারা রূপে বৃক্ষকোটির থেকে নির্গত হয়ে নিজ সুগন্ধে সমগ্র বনকে সুগন্ধিত করে দিয়েছিলেন। ১০-৬৫-১৯ তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।

আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ॥ ১০-৬৫-২০

বায়ু সেই সুগন্ধকে শ্রীবলরামকে উপহাররূপে প্রদান করেছিল। সুগন্ধ তাঁকে প্রসন্ন করেছিল। আকৃষ্ট হয়ে তিনি গোপীদের সঙ্গে সেই স্থানে উপনীত হয়ে একসঙ্গে সুগন্ধকে ধারণ করে সকলকে ধন্য করলেন। ১০-৬৫-২০

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ।

বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহুললোচনঃ॥ ১০-৬৫-২১

গোপীমণ্ডলের মধ্যে তখন শ্রীবলরাম বিরাজ-মান। সকলেই তখন তাঁর চরিত্রগানে মন্ত। সকলের নয়নে আনন্দাশ্রু আর সকলেই বিচরণশীল। ১০-৬৫-২১

স্রথ্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।

বিভ্ৰৎ স্মিতমুখাস্ভোজং স্বেদপ্ৰালেয়ভূষিতম্॥ ১০-৬৫-২২

শ্রীবলরামের কণ্ঠে ছিল সুশোভন পুষ্পমাল্য। তার উপর ছিল বৈজয়ন্তী মালার সৌন্দর্য। আনন্দে উন্মন্ত শ্রীবলরামের এক কর্ণে ছিল মনোহর জ্যোতির্ময় কুণ্ডল। মুখকমলে ছিল সেই অনুপম স্বর্গীয় স্মিতহাস্য। বদনে স্বেদবিন্দুতে হিমকণার সৌন্দর্য নিহিত ছিল। ১০-৬৫-২২

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।

নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।

অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ॥ ১০-৬৫-২৩

এইরূপ সুন্দর ও সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম শ্রীযমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। শ্রীযমুনা তাঁকে মত্ত ভেবে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। জলক্রীড়ার জন্য তিনি এলেন না। তখন শ্রীবলরাম কুপিত হয়ে তাঁর লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করলেন। ১০-৬৫-২৩

পাপে তুং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়া২২হুতা।

নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্॥ ১০-৬৫-২৪

অতঃপর তিনি শ্রীযমুনাকে বললেন–ওরে পাপিষ্ঠা যমুনা! আমি আহ্বান করলাম তবুও তুই আসবার দরকার মনে করলি না। আমাকে অপমান করলি। তোর স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আমি তোকে শাস্তি দেব। এখনই তোকে এই লাঙ্গলাগ্র দিয়ে শতভাগে বিভক্ত করে ফেলব। ১০-৬৫-২৪

এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্।

উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ॥ ১০-৬৫-২৫

শ্রীযমুনা এইরূপ শ্রীবলরাম দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে কম্পিতা ও ভীতা হয়ে পড়লেন। তিনি শ্রীবলরামের পদতলে পতিত হয়ে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। ১০-৬৫-২৫

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।

যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে॥ ১০-৬৫-২৬

হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম! হে মহাবাহু! আমার আপনার পরাক্রমের বিস্মৃতি হয়েছিল। হে জগৎপতি! আমি জানি যে আপনার অংশমাত্র শ্রীশেষনাগ এই জগৎকে ধারণ করে থাকেন। ১০-৬৫-২৬

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্।

মোকুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল॥ ১০-৬৫-২৭

ভগবন্! আপনি পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন শ্রীভগবান। আপনার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতি হেতুই আমার দ্বারা এই অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার শরণাগত, ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে কৃপা করে ছেড়ে দিন। ১০-৬৫-২৭

#### ততো ব্যমুঞ্চদ্ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্॥ ১০-৬৫-২৮

শ্রীযমুনার প্রার্থনায় ভগবান শ্রীবলরাম প্রসন্ন হলেন ও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর গজরাজ যেমনভাবে হস্তিনীদের সঙ্গে মত্ত হয়ে জলক্রীড়া করে থাকে তেমনভাবেই শ্রীবলরাম গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। ১০-৬৫-২৮

কামং বিহ্নত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে।

ভূষণানি মহাহাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্ৰজম্॥ ১০-৬৫-২৯

যখন তিনি জলবিহারে পরিতৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে এলেন তখন শ্রীলক্ষ্মী তাঁকে নীলাম্বর, বহুমূল্য অলংকার ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনমাল্য প্রদান করলেন। ১০-৬৫-২৯

বসিতা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্।

রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ॥ ১০-৬৫-৩০

তখন শ্রীবলরাম নীলাম্বর ধারণ করলেন। কণ্ঠে তাঁর কাঞ্চনমাল্য অনুপম সৌন্দর্য বিস্তার করল। চন্দনাদি অঙ্গরাগ ও সুন্দর অলংকারে বিভূষিত শ্রীবলরাম তখন যেন ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীসম সুন্দর ও রমণীয়। ১০-৬৫-৩০

> অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্যস্য বীর্যং সূচয়তীব হি॥ ১০-৬৫-৩১

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীযমুনা এখনও শ্রীবলরাম দ্বারা চিহ্নিত পথে প্রবাহিতা। মনে হয় যেন তিনি এখনও অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীবলরামের

যশকীর্তনে যুক্ত আছেন। ১০-৬৫-৩১ এবং সর্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে। রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্বৈর্ব্রজযোষিতাম্॥ ১০-৬৫-৩২

শ্রীবলরাম ব্রজবাসী গোপীদের উপর বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। কতকাল যে কেটে যাচ্ছে তা তিনি জানতে পারলেন না। বহুরাত্রিতে তিনি একরাত্রি বলে ভাবতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীবলরামের ব্রজবিহার চলতে থাকল। ১০-৬৫-৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে বলদেববিজয়ে যমুনাকর্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

### ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়

## পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

নন্দব্রজং গতে রামে কর্মষাধিপতির্নৃপ। বাসুদেবোহহমিত্যজ্ঞো দৃতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ॥ ১০-৬৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীবলরামের নন্দব্রজে গমনকালে করম দেশের মূঢ় রাজা পৌণ্ড্রক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত প্রেরণ করে বার্তা পাঠাল–আমিই ভগবান বাসুদেব। ১০-৬৬-১

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ।

ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্॥ ১০-৬৬-২

মূর্খ জনগণ রাজা পৌণ্ড্রককে প্রসন্ন করবার জন্য স্তুতি করে বলত—আপনিই ভগবান বাসুদেব আর জগৎ উদ্ধার নিমিত্ত আপনার আগমন হয়েছে। স্তুতিবাক্যকে সত্য জ্ঞান করে সেই মূর্খ নিজেকেই ভগবান মনে করে বসেছিল। ১০-৬৬-২

দূতং চ প্রাহিণোনান্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে।

দারকায়াং যথা বালো নৃপে বালকৃতোহবুধঃ॥ ১০-৬৬-৩

বালকগণ ক্রীড়াকালে একজনকে রাজা বলে স্থির করে নেয় আর সেই বালক তখন অন্যদের সঙ্গে রাজোচিত ব্যবহার করে থাকে। মন্দমতি পৌণ্ড্রকও তেমন ব্যবহার করে বসল; সে অচিন্ত্যগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রহস্য না জেনেই দ্বারকায় তাঁর কাছে দূত দ্বারা বার্তা প্রেরণ করল। ১০-৬৬-৩

> দৃতস্ত দারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্। কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ॥ ১০-৬৬-৪

পৌণ্রকের দৃত দারকায় এসে রাজসভায় উপবিষ্ট কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার রাজার বার্তা নিবেদন করল। ১০-৬৬-৪

বাসুদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব ন চাপরঃ।

ভূতানামনুকম্পার্থং তুং তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ॥ ১০-৬৬-৫

যানি ত্বমশ্বচ্চিহ্লানি মৌঢ্যাদ্ বিভর্ষি সাত্ত।

ত্যক্ত্বৈহি মাং তুং শরণং নো চেদ্ দেহি মমাহবম্॥ ১০-৬৬-৬

বার্তা এইরূপ ছিল—আমিই স্বয়ং বাসুদেব। অন্য কেউ নয়। জীবদের উপর অনুকম্পা করে আমিই অবতার রূপে এসেছি। তুমি অনর্থক নিজেকে 'বাসুদেব' নামে পরিচয় দাও। এখনই তা তুমি পরিহার করো। হে যাদব! তুমি মূঢ়তার বশীভূত হয়ে আমার সকল চিহ্ন ধারণ করে থাক। তা অবিলম্বে পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। এই কথা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো। ১০-৬৬-৫-৬

#### শ্রীশুক উবাচ

কখনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ। উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা॥ ১০-৬৬-৭ শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! মন্দমতি পৌণ্ড্রকের এই দম্ভপূর্ণ কথা শুনে উগ্রসেনাদি সভাসদ্গণ উচৈঃস্বরে হাস্য করে উঠলেন। ১০-৬৬-৭

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামন্।
উৎস্রক্ষ্যে মৃঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্রমেবং বিকথসে॥ ১০-৬৬-৮
মুখং তদপিধারাজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম॥ ১০-৬৬-৯

হাস্যাদির রব থেমে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের ঔদ্ধত্যের উত্তর দিয়ে দূতকে বললেন—তোমার রাজার কাছে প্রেরণ করবার বার্তা এইরূপ—ওরে মূঢ়! আমি আমার চক্রাদি চিহ্ন ত্যাগ কখনো করব না। তোকে আর যাদের প্ররোচনায় তুই এইরূপ উদ্ধত আচরণ করেছিস তোর সেই বান্ধবদের বধ করবার জন্যই যখন এই চক্র নিক্ষিপ্ত হবে তখন তো ওরে মূর্খ! তুই নিজের মুখ লুকিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কন্ধ, শকুন, বট আদি মাংসভোজী পক্ষীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে শুয়ে থাকবি; আমার তুই শরণদাতা না হয়ে সেই সারমেয়গণের শরণাগত হয়ে যাবি যারা তোর মাংস খুবলে খাবে। ১০-৬৬-৮-৯

ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্বমাহরৎ। কুষ্ণোহপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ॥ ১০-৬৬-১০

শ্রীভগবানের এই তিরস্কার পূর্ণ বার্তা দূতের মাধ্যমে পৌণ্ড্রকের নিকট পৌঁছে গেল। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর উপর আক্রমণ করলেন। ১০-৬৬-১০

পৌণ্রকোহপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ।

অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্ দ্রুতম্॥ ১০-৬৬-১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণের খবর পেয়েই মহারথী পৌণ্ড্রক দুই অক্ষৌহিণী সেনা সহিত তৎক্ষণাৎ নগর থেকে বেরিয়ে এল। ১০-৬৬-১১

তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্কিগ্রাহোহন্বয়ান্নপ।

অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ॥ ১০-৬৬-১২

কাশীর রাজা পৌণ্ড্রকের মিত্র ছিল। অতএব সেও তার মিত্রকে সাহায্য করবার নিমিত্ত তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এল। হে পরীক্ষিৎ! এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি পৌণ্ড্রকের উপর পড়ল। ১০-৬৬-১২

শঙ্খার্যসিগদাশার্কশ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম।

বিভ্ৰাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্॥ ১০-৬৬-১৩

পৌণ্ড্রকও শঙ্খ, চক্র, তরবারি, গদা, শার্ঙ্গধনুক এবং শ্রীবৎস চিহ্নাদি ধারণ করেছিল। তার বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম কৌস্তভমণি ও বনমালাও ছিল। ১০-৬৬-১৩

কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্।

অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরনাকরকুণ্ডলম্॥ ১০-৬৬-১৪

তার অঙ্গে ছিল কৌষেয় পীতাম্বর। রথধ্বজে গরুড়চিহ্নও লাগিয়ে রেখেছিল। তার মস্তকে অমূল্য কিরীট ও কর্ণদ্বয়ে মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝকমক করছিল। ১০-৬৬-১৪

দৃষ্টা তমাত্মনস্তল্যবেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্।

যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভূশং হরিঃ॥ ১০-৬৬-১৫

কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিত পৌণ্ড্রককে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো অভিনেতা অভিনয় করবার নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে। তাঁর বেশভূষাকে অনুকরণ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে হাস্যমধুর হয়ে উঠলেন। ১০-৬৬-১৫

#### শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যুষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ। অসিভিঃ পট্টিশৈর্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম॥ ১০-৬৬-১৬

এইবার শক্রগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, তরবারি, পট্টিশ এবং বাণ আদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা প্রহার করল। ১০-৬৬-১৬

কৃষ্ণস্ত তৎ পৌণ্ড্রককাশিরাজয়োর্বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।

গদাসিচক্রেষুভিরার্দয়দ্ ভূশং যথা যুগান্তে হুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ॥ ১০-৬৬-১৭

প্রলয়কালীন অগ্নি যেমন সকল প্রাণীকেই ভস্মীভূত করে দেয় তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গদা, তরবারি, চক্র এবং বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র দারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমন্বিত চতুরঙ্গসেনা তছনছ করে দিলেন। ১০-৬৬-১৭

আয়োধনং তদ্রথবাজিকুঞ্জরদ্বিপৎখরোষ্ট্রেররিণাবখণ্ডিতৈঃ।

বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনামাক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম। ১০-৬৬-১৮

সেই রণাঙ্গন শ্রীভগবানের চক্রে খণ্ডিত রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক, গর্দভ এবং উদ্রে ঢেকে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যেন তা ভগবান ভূতনাথ শংকরের ভয়ংকর ক্রীড়াস্থল। সেই দৃশ্য দেখে শৌর্যবীর্যসম্পন্নগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। ১০-৬৬-১৮

অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভোঃ পৌণ্ড্রক যদ্ ভবান্।

দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসূজামি তে॥ ১০-৬৬-১৯

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন–ওহে পৌণ্ড্রক! তুই তোর দূতমুখে বার্তায় বলেছিলি যে আমি যেন তোর চিহ্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি ত্যাগ করি। তাই আমি সেই সকল তোর উপর ত্যাগ করছি। ১০-৬৬-১৯

> ত্যাজয়িষ্যেহভিধানং মে যৎত্বয়াজ্ঞ মৃষা ধৃতম্। ব্রজামি শরণং তেহদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্॥ ১০-৬৬-২০

তুই অনর্থক আমার 'বাসুদেব' নাম ধারণ করেছিস। ওরে মূর্খ! এইবার আমি তোকে নামবিহীন করে দিচ্ছি। আর তোর শরণাগত হয়ে থাকার কথা! তা তো যদি আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারি তবেই তো তোর শরণাগত হওয়া! ১০-৬৬-২০

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈৰ্বাণৈৰ্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্ৰকম্।

শিরোহবৃ\*চদ্ রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ॥ ১০-৬৬-২১

এইভাবে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের রথকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললেন। আর যেমনভাবে ইন্দ্র তার বজ্র প্রয়োগ করে পর্বতশিখর ধ্বংস করেছিল তেমন ভাবেই শ্রীভগবান চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন করলেন। ১০-৬৬-২১

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।

ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্যাং পদাকোশমিবানিলঃ॥ ১০-৬৬-২২

অতঃপর শ্রীভগবান নিজ বাণদ্বারা কাশীরাজের মস্তক অঙ্গচ্যুত করে আকাশ পথে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন। মনে হল যেন বায়ু হেলায় পদ্মকোষকে ছিন্ন করে ফেলল। ১০-৬৬-২২

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ।

দ্বারকামাবিশৎ সিদ্বৈগীয়মানকথামৃতঃ॥ ১০-৬৬-২৩

এইভাবে শত্রুভাবাপন্ন পৌণ্ড্রক ও তার সখা কাশীরাজকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজধানী দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। সিদ্ধগণ তাঁর অমৃতময় কথামৃত কীর্তন করতে লাগল। ১০-৬৬-২৩

স নিত্যং ভগবদ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ।

বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োহভবৎ॥ ১০-৬৬-২৪

পরীক্ষিৎ! পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানের বৈরীভাবাপন্ন থেকে সতত তাঁকে চিন্তা করতে থাকত, তাই তার বন্ধন সকল ছিন্ন হয়ে গোল। সে শ্রীভগবানের অনুরূপ কৃত্রিম বেশ ধারণ করে থাকত। অতএব সর্বদাই সেই রূপের স্মরণ হওয়ায় সে শ্রীভগবানের সারূপ্যই লাভ করল। ১০-৬৬-২৪

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্।

কিমিদং কস্য বা বক্তমিতি সংশিশ্যিরে জনাঃ॥ ১০-৬৬-২৫

এদিকে কাশীতে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে এক কুণ্ডলমণ্ডিত নরমুণ্ড পড়ে থাকতে দেখে জনগণ আশ্চর্য হয়ে গেল। নানারকম সন্দেহ করে তারা ভাবতে লাগল—এইটা আবার কী। কার মুণ্ড? ১০-৬৬-২৫

রাজ্ঞঃ কাশিপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ।

পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্ নাথ নাথেতি প্রারুদন্॥ ১০-৬৬-২৬

যখন তারা বুঝতে পারল যে, তা কাশীরাজেরই মুণ্ড তখন রানিগণ, পুত্রগণ, আত্মীয়স্বজনগণ ও নাগরিকগণ রোদনাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল–হা নাথ! হা রাজন্! হায় হায় আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল। ১০-৬৬-২৬

সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ।

নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ॥ ১০-৬৬-২৭

ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্।

সুদক্ষিণোহর্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা॥ ১০-৬৬-২৮

কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বিবেচনা করল। সে পিতৃহস্তাকে বধ করে পিতৃষ্ণণ পরিশোধ করবার সংকল্প গ্রহণ করে নিজ কুলপুরোহিত ও আচার্যদের সাহায্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে ভগবান শংকরের আরাধনায় যুক্ত হল। ১০-৬৬-২৭-২৮

প্রীতোহবিমুক্তো ভগবাংস্তম্মৈ বরমদাদ্ ভবঃ।

পিতৃহস্তৃবধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্॥ ১০-৬৬-২৯

কাশী নগরে তার আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান শংকর বর দান করতে চাইলেন। সুদক্ষিণ তার অভীষ্ট বর যাচনা করে বলল –পিতৃহস্তাকে বধ করবার পথ বলে দিন। ১০-৬৬-২৯

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাক্ষণৈঃ সমমৃত্বিজম্।

অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ॥ ১০-৬৬-৩০

সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রযোজিতঃ।

ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী॥ ১০-৬৬-৩১

ভগবান শংকর বললেন—তুমি ব্রাহ্মণদের সহযোগে যজ্ঞের দেবতা ঋত্বিকদের দক্ষিণাগ্নির অভিচারবিধি দ্বারা আরাধনা করো। তাতে সেই অগ্নি প্রমথদের সহিত প্রকাশিত হলে যদি তা ব্রাহ্মণদের অহিতকারী ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয় তা তোমার সংকল্প সিদ্ধ করবে। ভগবান শংকরের কাছে এইরূপ আদেশ লাভ করে সুদক্ষিণ অনুষ্ঠানের সকল নিয়ম অবলম্বন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অভিচার করতে থাকল। ১০-৬৬-৩০-৩১

ততোহগ্নিরুখিতঃ কুণ্ডান্মূর্তিমানতিণীষণঃ।

তপ্ততামশিখাশাশ্রশবঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ॥ ১০-৬৬-৩২

অভিচার কার্য সম্পন্ন হতেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে অতি ভীষণদর্শন অগ্নিমূর্তি দেখা গেল। তার আকৃতি, কেশ, শাশ্রু-গুস্ফ সকল ছিল উত্তপ্ত তামবর্ণ। নয়ন থেকে অঙ্গার বর্ষণ হচ্ছিল। ১০-৬৬-৩২

### দংষ্ট্রোগ্রহ্রুক্টীদণ্ডকঠোরাস্যঃ স্বজিহুয়া। আলিহন্ স্ক্রিণী নগ্নো বিধুম্বংস্ত্রিশিখং জুলৎ॥ ১০-৬৬-৩৩

উগ্র শা্রাশ্রু ও বক্র দ্রাকুটি বদন থেকে ক্রুরতা বর্ষণ করছিল। মূর্তি জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন করছিল। শরীর বসনহীন ছিল। হস্তের ত্রিশূল ইতস্তত ঘূর্ণায়মান করার ফলে তার থেকে লেলিহান অগ্নি শিখার বিচ্ছুরণ হচ্ছিল। ১০-৬৬-৩৩

পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্।

সোহভ্যধাবদ্ বৃতো ভূতৈর্ঘারকাং প্রদহন্ দিশঃ॥ ১০-৬৬-৩৪

তালবৃক্ষসম বৃহৎ পদদ্বয়যুক্ত সেই ভয়ংকর মূর্তি প্রবল বেগে ভূতল কম্পিত ও লেলিহান শিখাদ্বারা দশ দিক দগ্ধ করতে করতে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল ও দেখতে দেখতে দ্বারকায় উপস্থিত হল। প্রচুর সংখ্যক অগ্নি প্রমথগণও তার সঙ্গে ছিল। ১০-৬৬-৩৪

তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ।

বিলোক্য তত্রসুঃ সর্বে বনদাহে মৃগা যথা॥ ১০-৬৬-৩৫

সেই অভিচার-অগ্নিকে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ করে দ্বারকাবাসীগণ দাবাগ্নিতে ভীত মৃগসম শঙ্কিত হয়ে পড়ল। ১০-৬৬-৩৫

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরুম॥ ১০-৬৬-৩৬

দ্বারকাবাসীগণ ভীত হয়ে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হল। শ্রীভগবান তখন সভাতে পাশা খেলছিলেন। তারা শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করে বলল –হে ত্রিলোকনাথ! এক ভয়ংকর অগ্নি দ্বারকাকে ভশ্মীভূত করতে উদ্যত। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া অন্য কেউই আমাদের রক্ষা

করতে পারবে না। ১০-৬৬-৩৬

শ্রুতা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাং চ সাধ্বসম্। শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্॥ ১০-৬৬-৩৭

শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান দেখলেন যে তাঁর স্বজনগণ ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ও উচ্চৈঃস্বরে সকাতরে প্রার্থনা করছেন। তিনি হেসে তাদের অভয় দান করে বললেন–ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমি তোমাদের রক্ষা করব। ১০-৬৬-৩৭

সর্বস্যান্তর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ।

বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ॥ ১০-৬৬-৩৮

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান সর্বজ্ঞ—সকলের বাহ্যান্তরের খবর তাঁর জানা। তিনি বুঝলেন যে অগ্নিটি হল কাশী থেকে আসা মাহেশ্বরী-কৃত্যা। তাকে প্রতিহত করবার জন্য তিনি নিজ পার্শ্বস্থ সুদর্শনচক্রকে আদেশ দিলেন। ১০-৬৬-৩৮

তৎ সূর্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্।

স্বতেজসা খং ককুভোহথ রোদসী চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দয়ৎ॥ ১০-৬৬-৩৯

সুদর্শনচক্র হল ভগবান মুকুন্দের অতি প্রিয় অস্ত্র যা কোটি কোটি সূর্যসম তেজম্বী ও প্রলয়কালীন অগ্নিসম জাজ্বল্যমান। তার তেজে আকাশ, দিকসকল ও অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ সেই অভিচার অগ্নিকে নিপীড়িত করল। ১০-৬৬-৩৯

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণেরস্ত্রৌজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ।

বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং সর্ত্বিগ্জনং সমদহৎ স্বকৃতোহভিচারঃ॥ ১০-৬৬-৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্রের শক্তিতে কৃত্যারূপ অগ্নি ভগ্নমুখ হয়ে গেল, শক্তি কুষ্ঠিত ও তেজ নষ্ট হয়ে গেল। সে দ্বারকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কাশীতে উপস্থিত হল ও আচার্যদের সঙ্গে সুদক্ষিণকে দগ্ধ করে ভস্মসাৎ করে দিল। এইভাবে সেই অভিচার তারই বিনাশের কারণ হল। ১০-৬৬-৪০ চক্রং চ বিষ্ণোস্তদনুপ্রবিষ্টং বারাণসীং সাউসভালয়াপণাম্। সগোপুরাউালককোষ্ঠসঙ্কুলাং সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালাম্॥ ১০-৬৬-৪১ দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্। ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ১০-৬৬-৪২

কৃত্যার অনুসরণ করতে করতে সুদর্শনচক্রও কাশীতে উপস্থিত হল। কাশী তখন বৃহৎ অট্টালিকা, সভাগৃহ, পণ্যবিক্রয়কেন্দ্র, নগরদ্বার, দ্বার শিখর, প্রাচীর, ধনাগার, গজ, অশ্ব, রথ এবং অন্ন সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠ আদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র সম্পূর্ণ কাশীকে দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে দিল। অতঃপর সে পরমানন্দময় লীলাসম্পাদনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গেল। ১০-৬৬-৪১-৪২

য এতচ্ছাবয়েনুর্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্।

সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০-৬৬-৪৩

যে ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কীর্তিকে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ অথবা তার কীর্তন করে সে সকল পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে। ১০-৬৬-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে পৌণ্ড্রকাদিবধো নাম ষট্ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM

# সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

### দিবিদ উদ্ধার

#### রাজোবাচ

ভূয়ো২হং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভূতকর্মণঃ।

অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ॥ ১০-৬৭-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীবলরাম সর্বশক্তিমান, সৃষ্টি প্রলয় সীমার অতীত অনন্ত স্বয়ং। তাঁর স্বরূপ, গুণ, লীলা আদি মন, বুদ্ধি আদির অগোচর। তাঁর লীলাসকল লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে অনন্য ও অলৌকিক। তিনি আরও যে সকল অদ্ভুত কার্য করেছিলেন তা আমি পুনরায় শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। ১০-৬৭-১

#### শ্রীশুক উবাচ

নরকস্য সখা কশ্চিদ্ দ্বিবিদো নাম বানরঃ। সুগ্রীবসচিবঃ সোহথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্যবান্॥ ১০-৬৭-২ শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! দ্বিবিধ নামে এক বানর ছিল। সে ভৌমাসুরের সখা, সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের শক্তিধর ভ্রাতা ছিল। ১০-৬৭-২

সখ্যঃ সোহপচিতিং কুর্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্।

পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্ বহ্নিমুৎসূজন্॥ ১০-৬৭-৩

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ভৌমাসুর বধ হয়েছে শুনে সে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করল। তখন সে মিত্রের ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগল। দ্বারকার নগর, গ্রাম, খনি ও ঘোষপল্লীসমূহে অগ্নি সংযোগ করে সে সবকিছু দগ্ধ করতে শুরু করল। ১০-৬৭-৩

কৃচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ।

আনর্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ॥ ১০-৬৭-৪

কখনো কখনো সে পর্বত উৎপাটন করে তার দ্বারা বহু কিছু ধ্বংস করত। তার কুকর্ম বিশেষভাবে আনর্ত দেশে সীমাবদ্ধ থাকত কারণ তার মিত্রহস্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস যে সেইখানে। ১০-৬৭-৪

কৃচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্।

দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলানমজ্জয়ৎ॥ ১০-৬৭-৫

দ্বিবিধ বানর দশসহস্র গজসমতুল বলবান ছিল। সে কখনো কখনো সমুদ্রে নেমে পড়ে হস্তদ্বারা এত জল আলোড়িত করত সে উপকূলবর্তী স্থানসমূহ জলপ্লাবিত হয়ে যেত। ১০-৬৭-৫

আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্।

অদূষয়চ্ছকৃমূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ॥ ১০-৬৭-৬

সেই দুষ্ট বানর মহান ঋষিমুনিদের আশ্রমের লতাপাতা গুল্মাদি ভেঙে তছনছ করে দিত; যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করে যজ্ঞস্থলকে অপবিত্র করে দিত। ১০-৬৭-৬

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভূদ্দ্রোণীগুহাসু সঃ।

নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্॥ ১০-৬৭-৭

যেমন কাচপোকা অন্য পোকাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গর্তে বন্দী করে রাখে, তেমন ভাবেই সেই মদোমত্ত বানর নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্বত কন্দরে ও গিরিগহুরে বন্দী করে রাখত। ১০-৬৭-৭

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দৃষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।

শ্রুতা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ॥ ১০-৬৭-৮

এইভাবে সে দেশবাসীদের উৎপীড়ন তো করতই, কুলস্ত্রীদেরও দূষিত করে দিত। একবার সেই দুষ্ট বানর সুললিত সংগীত শ্রবণ করে রৈবতক পর্বতে গেল। ১০-৬৭-৮

তত্রাপশ্যদ্ যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্।

সুদর্শনীয়সর্বাঙ্গং ললনায়থমধ্যগম্॥ ১০-৬৭-৯

সেইখানে যে দেখল যে যদুকুল শিরোমণি শ্রীবলরাম পরমা সুন্দরী ললনাদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছেন। তাঁকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও দর্শনীয় মনে হচ্ছিল। তাঁর বক্ষঃস্থলে লম্বিত কমলপুষ্পমাল্য সৌন্দর্যকে ঔৎকর্ষ প্রদান করছিল। ১০-৬৭-৯

গায়ন্তং বারুণীং পীতা মদবিহুললোচনম্।

বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্॥ ১০-৬৭-১০

তিনি বারুণী মদিরা পান করে মধুর সংগীতে মত্ত হয়েছিলেন। আনন্দোন্মাদে তাঁর নয়নযুগল বিহুল হয়েছিল। তাঁকে দেখে মদমত্ত গজরাজ বলে মনে হচ্ছিল। ১০-৬৭-১০ দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্। চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্॥ ১০-৬৭-১১

সেই দুষ্ট বানর বৃক্ষশাখায় চড়ে সেটি নাড়াতে থাকল। কখনো সে রমণীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিকটভাবে টিটকারি দিতে লাগল। ১০-৬৭-১১

> তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ। হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ॥ ১০-৬৭-১২

যুবতী ললনাগণ স্বভাবচপলা ও হাস্যপরিহাস প্রিয় হয়ে থাকে। বানরের ধৃষ্টতা দেখে তারা হাসতে লাগল। ১০-৬৭-১২

তা হেলয়ামাস কপির্জ্জকৈপেঃ সমুখদিভিঃ। দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ॥ ১০-৬৭-১৩

এইবার সেই মর্কট, ভগবান শ্রীবলরামের সম্মুখেই রমণীদের উদ্দেশ্যে দ্রুকুঞ্চন, সম্মুখগমন ও তর্জনগর্জন সহিত মুখভঙ্গি করতে লাগল। ১০-৬৭-১৩

তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলশং কপিঃ॥ ১০-৬৭-১৪
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্তস্তং কোপয়ন্ হসন্।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংস্যাস্ফালয়দ্ বলম্॥ ১০-৬৭-১৫

বীরপ্রবর শ্রীবলরাম মর্কটের কীর্তিকলাপ দেখে অতিশয় বিরক্ত হলেন। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করলে দ্বিবিধ তা এড়িয়ে গেল। এইবার তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্য সে মদিরাকলস কেড়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল আর রমণীদের বস্ত্র নিয়ে টানাটানি করতে শুরু করল। সেই দুষ্ট, শ্রীবলরামকে উপহাস করে ক্রোধান্বিত করতে সচেষ্ট হল। ১০-৬৭-১৪-১৫

কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ।
তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্রা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্॥ ১০-৬৭-১৬
ক্রুদ্ধো মুসলমাদত্ত হলং চারিজিঘাংসয়া।
দ্বিবিদোহপি মহাবীর্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা॥ ১০-৬৭-১৭
অভ্যেতা তরসা তেন বলং মূর্ধন্যতাড়য়ৎ।
তং তু সঙ্কর্ষণো মূর্দ্রি পতন্তমচলো যথা॥ ১০-৬৭-১৮
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্।
মুসলাহতমন্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া॥ ১০-৬৭-১৯
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্।
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিম্পত্রমোজসা॥ ১০-৬৭-২০
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ।
ততোহন্যেন রুষা জয়ের তং চাপি শতধাচ্ছিনৎ॥ ১০-৬৭-২১

হে পরীক্ষিৎ! বলবান মদোনাত্ত দ্বিবিধ এইভাবে শ্রীবলরামকে অবজ্ঞা ও অত্যধিক তিরস্কার করতে থাকলে তিনি কুপিত হলেন। মর্কটের ধৃষ্টতা ও উৎপীড়িত জনগণের দুর্দশার কথা বিচার করে তাকে বধ করবার নিমিত্ত তিনি মূষল ও লাঙল তুলে নিলেন। দ্বিবিধও অতি বলবান। সে এক হাতে এক শালবৃক্ষ উৎপাটন করে দৌড়ে শ্রীবলরামের কাছে এসে তা দিয়ে সজোরে তাঁকে আঘাত করল। ভগবান

শ্রীবলরাম পর্বতসম অবিচল রইলেন। তিনি হাত দিয়ে সেই বৃক্ষাঘাত প্রতিরোধ করলেন ও দ্বিবিধের উপর সুনন্দ নামক মৃষল প্রহার করলেন। মৃষলাঘাতে দ্বিবিধ মস্তকে আঘাত পেল আর তার মস্তক থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন পর্বত থেকে গৈরিক স্রোত নেমে আসছে। সে কিন্তু মস্তক বিদীর্ণ হওয়াকে অগ্রাহ্য করল আর কুপিত হয়ে আর একটি বৃক্ষ উৎপাটিত করে নিল। অতঃপর সে বৃক্ষকে পত্রাদিরহিত করে তা দিয়ে শ্রীবলরামকে সজোরে প্রহার করল। শ্রীবলরাম সেই বৃক্ষকে শতখণ্ডে ছেদন করে দিলেন। অতঃপর দ্বিবিধ ভয়ানক ক্রোধে অন্য এক বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে আঘাত করল। ভগবান তাকেও শতধা বিভক্ত করে দিলেন। ১০-৬৭-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১

এবং যুধ্যন্ ভগবতা ভগ্নে পুনঃ পুনঃ।

আকৃষ্য সর্বতো বৃক্ষান্ নির্বৃক্ষমকরোদ্ বনম্॥ ১০-৬৭-২২

এইভাবে দ্বিবিধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। বৃক্ষের পর বৃক্ষ উৎপাটিত করে মর্কটিটি তার দ্বারা আঘাত করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে শেষে সম্পূর্ণ বনই বৃক্ষহীন হয়ে গেল। ১০-৬৭-২২

ততোহমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্যমর্ষিতঃ।

তৎ সর্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুসলায়ৢধঃ॥ ১০-৬৭-২৩

বৃক্ষ না থাকায় দ্বিবিধ মর্কট আরও ক্রোধান্বিত হল। সে সক্রোধে বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ভগবান শ্রীবলরাম মূষল দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে সেই সকল শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন। ১০-৬৭-২৩

স বাহু তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ।

আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ॥ ১০-৬৭-২৪

অনন্তর ওই কপিরাজ দ্বিবিধ নিজ তালবৃক্ষসম বিশাল বাহুদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করে রোহিণীনন্দন শ্রীবলরামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তাঁর বক্ষঃস্থলে আঘাত করল। ১০-৬৭-২৪

যাদবেন্দ্রোহপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্তা মুসললাঙ্গলে।

জত্রাবভ্যদয়য়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোহপতদ্ রুধিরং বমন্॥ ১০-৬৭-২৫

এইবার যদুবংশ শ্রেষ্ঠ শ্রীবলরাম মৃষল ও লাঙলাদি অস্ত্র ত্যাগ করে সক্রোধে বাহুদ্বয় দ্বারা তার পাঁজরে প্রহার করলেন। সেই আঘাতে মর্কটিটি রক্তবমন করতে করতে তখনই ভূতলে পতিত হল। ১০-৬৭-২৫

চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ।

পর্বতঃ কুরুশার্দূল বায়ুনা নৌরিবাস্তসি॥ ১০-৬৭-২৬

হে পরীক্ষিৎ! প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে যেমন জলে থাকা নৌকা টলমল করে ওঠে তেমন ভাবেই দ্বিবিধ পতনে বৃহৎ বৃক্ষ ও পর্বতশিখর সমন্বিত রৈবতক টলমল করে উঠল। ১০-৬৭-২৬

জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে।

সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্॥ ১০-৬৭-২৭

আকাশে দেবতাগণ জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সিদ্ধগণ 'নমো নমঃ' বলতে লাগলেন ও বড় বড় ঋষিমুনিগণ সাধুবাদ দিতে লাগলেন। শ্রীবলরামের উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ১০-৬৭-২৭

### এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্ব্যতিকরাবহম্। সংস্কৃয়মানো ভগবাঞ্জনৈঃ স্বপুরমাবিশং॥ ১০-৬৭-২৮

হে পরীক্ষিৎ! দ্বিবিধ জগতে ভয়ানক অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল তাই ভগবান শ্রীবলরাম তাকে এইভাবে বধ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বারকাপুরী প্রত্যাগমন করলেন। সেখানে পুরজন-পরিজন সকল ভগবান শ্রীবলরামের স্তুতি করতে লাগল। ১০-৬৭-২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দ্বিবিধবধাে নাম সপ্তষষ্টিতমােহধ্যায়ঃ॥

# অষ্ট্রষষ্টিতম অধ্যায়

# কৌরবদের উপর শ্রীবলরামের কোপ এবং সাম্বের বিবাহ

### শ্রীশুক উবাচ

দুর্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ। স্বয়ংবরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥ ১০-৬৮-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! জাম্ববতীনন্দন সাম্ব একাকীই বহু বীরদের উপর জয়লাভে সমর্থ ছিলেন। তিনি স্বয়ংবর সভা থেকে দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করলেন। ১০-৬৮-১

কৌরবাঃ কুপিতা উচুদুর্বিনীতোহয়মর্ভকঃ।

কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্ বলাৎ॥ ১০-৬৮-২

এই ঘটনা কৌরবদের কুপিত করেছিল। তারা বলতে লাগল—দেখো! এই দুর্বুদ্ধি আমাদের অবজ্ঞা করে জোর করে কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। কন্যাটিও তাকে মোটেই পছন্দ করে না। ১০-৬৮-২

বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ।

যে২স্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্॥ ১০-৬৮-৩

অতএব এই উদ্ধতকে ধরে বেঁধে ফেলো। যদুবংশীয়গণ যদি আমাদের উপর অপ্রসন্ন হয় তাতে আমাদের কী এসে যায়? তারা তো আমাদের দয়াতেই ধনধান্যে সমৃদ্ধ ধরণি উপভোগ করছে। ১০-৬৮-৩

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ।

ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ॥ ১০-৬৮-৪

সাম্বকে বন্দী করা হয়েছে শুনে যদি তারা এইখানে এসে উপস্থিত হয় তাহলে আমরা তাদের উচিত শিক্ষা দেব। যেমন সংযমী ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়সকল প্রাণায়ামাদির দ্বারা বশীভূত হয়, তেমনভাবেই আমাদের পরাক্রম তাদের অহংকারকে ধূলিসাৎ করবে। ১০-৬৮-৪

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ।

সাম্বমারেভিরে বদ্ধং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ॥ ১০-৬৮-৫

এইরূপ সলাপরামর্শ করে কর্ণ, শল, ভূরিশ্রবা, যজ্ঞকেতু এবং দুর্যোধনাদি বীরগণ কুরুবংশের বয়োবৃদ্ধদের অনুমতি নিয়ে সাম্বকে ধরবার জন্য যাত্রা করল। ১০-৬৮-৫

দৃষ্টানুধাবতঃ সাম্বো ধার্তারাষ্ট্রান্ মহারথঃ।

প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ॥ ১০-৬৮-৬

যখন মহারথী সাম্ব দেখলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁর পশ্চাৎধাবন করছে তখন তিনি মনোহর ধনুকে টংকার দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ১০-৬৮-৬

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ।

আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্॥ ১০-৬৮-৭

এদিকে কর্ণকে সেনাপতি করে কৌরবগণ ধনুকে জ্যা রোপণ করে সাম্বের নিকটে উপস্থিত হল আর ক্রোধ প্রদর্শন করে তাঁকে ধরবার জন্য আস্ফালন করতে লাগল—দাঁড়া! দাঁড়া!—এইরূপ করতে করতেই তারা শরবর্ষণ করতে লাগল। ১০-৬৮-৭

সোহপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ।

নামৃষ্যত্তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমূগৈরিব॥ ১০-৬৮-৮

হে পরীক্ষিৎ! যদুনন্দন সাম্ব অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ছিলেন। যেমন পশুরাজ সিংহ তুচ্ছ হরিণের স্পর্ধা দেখে কুপিত হয় তেমনভাবেই সাম্ব কৌরবদের প্রহারে কুপিত হলেন। ১০-৬৮-৮

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ।

কর্ণাদীন্ ষড়্রথান বীরাংস্তাবিছর্যুগপৎ পৃথক্॥ ১০-৬৮-৯

সাম্ব নিজ সুন্দর ধনুকে টংকার দিয়ে কর্ণাদি ছয় বীরদের উপর–যারা পৃথক রথে আরুঢ় ছিলেন, ছয়টি করে বাণ একসঙ্গে প্রত্যেকের দিকে প্রহার করলেন। ১০-৬৮-৯

চতুর্ভি\*চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্।

রথিন\*চ মহেশ্বাসাংস্তস্য তত্তেহভ্যপূজয়ন্॥ ১০-৬৮-১০

তার মধ্যে চারটি করে বাণ, চার অশ্বের উপর, একটি করে বাণ সারথির উপর আর একটি করে বাণ ধনুকধারী প্রতিপক্ষের বীরগণ সাম্বের শরবর্ষণের ক্ষিপ্রতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন। ১০-৬৮-১০

তং তু তে বিরথং চক্র\*চত্বার\*চতুরো হয়ান্।

একস্তু সারথিং জয়ে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্॥ ১০-৬৮-১১

অতঃপর ছয় বীরের যুগপৎ আক্রমণে সাম্ব রথহীন হয়ে গেলেন। চারজন বীর শরবর্ষণ করে তাঁর চার অশ্ব, একজন তাঁর সারথি ও অন্যজন তাঁর ধনুক ছেদন করল। ১০-৬৮-১১

তং বদ্ধ্বা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছেণ কুরবো যুধি।

কুমারং স্বস্য কন্যাং চ স্বপুরং জয়িনোহবিশন্॥ ১০-৬৮-১২

কৌরবদের যুদ্ধজয় কার্য সহজ-সরল ছিল না। তারা অতি কষ্টে সাম্বকে রথহীন করে বন্দী করতে সমর্থ হল। অতঃপর তারা সাম্ব ও তাদের কন্যা লক্ষ্মণাকে নিয়ে বিজয়োল্লাস করতে করতে হস্তিনাপুর ফিরে গোল। ১০-৬৮-১২

তচ্ছুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ।

কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ॥ ১০-৬৮-১৩

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীনারদের মাধ্যমে সেই সংবাদ যাদবদের কানে গোল। তারা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং মহারাজ উগ্রসেনের আদেশে কৌরবদের আক্রমণ করতে উদ্যত হল। ১০-৬৮-১৩ সাস্ত্রিত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ॥ ১০-৬৮-১৪
জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চসা।
ব্রাক্ষাণৈঃ কুলবৃদ্ধোশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ॥ ১০-৬৮-১৫

কলহ নিবারণকারী ভগবান শ্রীবলরাম কলিযুগের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণকারী রূপে পরিচিত। তিনি কৌরব-বৃষ্ণি সম্পর্ক নষ্ট হওয়াকে পছন্দ করলেন না। যাদবগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকলেও তিনি তাদের যুদ্ধ থেতে বিরত থাকবার পরামর্শ দিলেন এবং স্বয়ং সূর্যসম জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করে হস্তিনাপুর গোলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবলরামকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র গ্রহসকল দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন। ১০-৬৮-১৪-১৫

গত্বা গজাহুয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ।

উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া॥ ১০-৬৮-১৬

হস্তিনাপুর পৌঁছে শ্রীবলরাম নগরের বাইরে এক উপবনে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি কৌরবদের গতিবিধি জানতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি শ্রীউদ্ধবকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠালেন। ১০-৬৮-১৬

সোহভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণং চ বাহ্লিকম্।

দুর্যোধনং চ বিধিবদ্ রামমাগতমব্রবীৎ॥ ১০-৬৮-১৭

শ্রীউদ্ধব কৌরবদের সভাতে গমন করে ধৃতরাষ্ট্র, ভীশ্মপিতামহ, দ্রোণাচার্য, বাহ্লিক এবং দুর্যোধনের যথাবিধি বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীবলরামের আগমনের কথা নিবেদন করলেন। ১০-৬৮-১৭

> তেহতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্। তর্মচয়িত্বাভিযযুঃ সর্বে মঙ্গলপাণয়ঃ॥ ১০-৬৮-১৮

পরম সুহৃদ ও প্রিয়তম শ্রীবলরামের আগমনবার্তা কৌরবদের সীমাহীন আনন্দ প্রদান করল। তারা শ্রীউদ্ধবের যথাবিধি আপ্যায়ন করল। অতঃপর তারা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে শ্রীবলরামকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেল। ১০-৬৮-১৮

তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যং চ ন্যবেদয়ন্।

তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্॥ ১০-৬৮-১৯

যথাবিধি মর্যাদাপূর্বক তারা শ্রীবলরামের কাছে উপস্থিত হল। শ্রীবলরামের প্রীতি কামনায় তারা গোদান ও অর্ঘ্য প্রদানও করল। যারা শ্রীবলরামের প্রভাব অবগত ছিল তারা অবনতমস্তক হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল। ১০-৬৮-১৯

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্।

পরস্পরমথো রামো বভাষেহবিক্লবং বচঃ॥ ১০-৬৮-২০

অতঃপর পরস্পরের কুশলবার্তা বিনিময় হল। শ্রীবলরাম আশ্বস্ত হলেন যে, তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ কুশলে আছেন। অতঃপর শ্রীবলরাম অতি ধীরস্থির হয়ে গাস্তীর্য সহকারে এইরূপ বললেন। ১০-৬৮-২০

উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ।

অদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্॥ ১০-৬৮-২১

'সর্বসমর্থ' রাজাধিরাজ মহারাজ উগ্রসেন তোমাদের এক বার্তা প্রেরণ করেছেন। তোমরা সাবধানে ও একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করে পালন করো। ১০-৬৮-২১

> যদ্ যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্মেণ ধার্মিকম্। অবপ্লীতাথ তন্যুষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া॥ ১০-৬৮-২২

উগ্রসেনের বার্তা এইরূপ—আমরা জানি যে তোমরা অনেকে মিলে অধর্মপথে ধার্মিক সাম্বকে পরাজিত করেছ ও বন্দী করে রেখেছ। আমরা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নই বলে সব সহ্য করছি। আমরা সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্য কামনা করি। ১০-৬৮-২২

বীর্যশৌর্যবলোগ্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ।

কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ॥ ১০-৬৮-২৩

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীবলরামের বার্তা শৌর্যবীর্য ও বলপরাক্রম ব্যঞ্জক ঔৎকর্ষে পরিপূর্ণ ছিল। তা তাঁর শক্তিসামর্থ্যকে স্পষ্ট করেছিল। এই বার্তায় কৌরবগণ তেলেবেগুনে জুলে উঠল। তারা বলতে লাগল। ১০-৬৮-২৩

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া।

আরুরুক্ষত্যুপানদ্ বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্॥ ১০-৬৮-২৪

আরে! এতো অতি বিচিত্র কথা! কালের গতিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা কার আছে? তাই তো আজ পাদুকা সেই মস্তকে উঠতে চায়, যা শ্রেষ্ঠ মুকুটে সুশোভিত। ১০-৬৮-২৪

এতে যৌনেন সম্বন্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।

বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মৃদত্তনৃপাসনাঃ॥ ১০-৬৮-২৫

আমরা এই যদুকুলের সঙ্গে যেমন-তেমনভাবে একরা বৈবাহিক সম্বন্ধ করেছিলাম। তাই তারা আমাদের সঙ্গে একত্রে আহার এবং ওঠাবসা করতে লাগল। আমরাই তাদের রাজসিংহাসন দিয়ে রাজা করে আমাদের সমান অধিকার প্রদান করলাম। ১০-৬৮-২৫

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্।

কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্ত্যস্মদুপেক্ষয়া॥ ১০-৬৮-২৬

এই যদুবংশীয় রাজাগণ রাজোচিত চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতছত্র, কিরীট, সিংহাসন ও শয্যা ব্যবহার এবং উপভোগ করে যাচ্ছে কারণ আমরা জেনেশুনেই প্রতিবাদ না করে উপেক্ষা করে এসেছি। ১০-৬৮-২৬

অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্জনৈর্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।

যেহস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত॥ ১০-৬৮-২৭

থাক! যথেষ্ট হয়েছে, যদুবংশের আর রাজচিহ্ন সকল থাকবার প্রয়োজন নেই। তা ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়াই উচিত। যেমন সর্পকে দুগ্ধপান করানো হলে তা, যে পান করায়—তার পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে তেমনভাবেই আমাদের প্রদত্ত রাজচিহ্ন ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যাদবগণ আমাদেরই বিরোধিতা করতে সাহস করছে। দেখো! আমাদের দয়াতেই তাদের উন্নতি আর তারা এত নির্লজ্জ যে আমাদের উপরই হুকুম করতে শুক্ল করেছে! হায়! হায়! ১০-৬৮-২৭

কথমিন্দ্রোহপি কুরুভির্ভীশ্বদ্রোণার্জুনাদিভিঃ।

অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ॥ ১০-৬৮-২৮

সিংহের গ্রাস কী মেষ কখনো কেড়ে নিতে পারে? ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন আদি কৌরবগণ যদি জেনেশুনে কোনো বস্তু ছেড়ে না দেয় তাহলে তো দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও কোনো বস্তু উপভোগ করা সম্ভব হবে না। ১০-৬৮-২৮

### শ্রীশুক উবাচ

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্যভ।

আশ্রাব্য রামং দুর্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্॥ ১০-৬৮-২৯

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! কৌরবগণ নিজ আভিজাত্য, ভীষ্মাদি স্বজনদের সামর্থ্য ও ধনসম্পদের অহংকারে মত্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ শিষ্টাচার দেখানোর প্রয়োজন মনে করল না আর ভগবান শ্রীবলরামকে এইরকম কটুকথা শুনিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে গোল। ১০-৬৮-২৯

### দৃষ্টা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ।

অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্পেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ॥ ১০-৬৮-৩০

শ্রীবলরাম কৌরবদের ঔদ্ধত্য ও অভ্রদতা দেখলেন ও তাদের কটুকথাও শুনলেন। এইবার তিনি ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তখন ভয়ংকর মনে হতে লাগল। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে করতে বললেন। ১০-৬৮-৩০

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।

তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশুনাং লণ্ডড়ো যথা॥ ১০-৬৮-৩১

দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কৌলীন্য, শক্তিসামর্থ্য তথা ধনসম্পদযুক্ত হলে শান্তিতে থাকতে ভুলে যায় –এ কথা পরম সত্য। তাদের ভদ্র পথে আনবার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করা নিরর্থক। পশুসম যষ্টি প্রহারেই তারা পথে আসে। ১০-৬৮-৩১

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণং চ কুপিতং শনৈঃ।

সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ॥ ১০-৬৮-৩২

অদ্ভুত ব্যাপার! যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমি তাদের শান্ত করে কৌরবদের বুঝিয়ে একটা মধ্যস্থতা করার জন্য এখানে এলাম। আমি তো মিটমাট করে দিতেই চেয়েছিলাম। ১০-৬৮-৩২

ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।

তং মামবজ্ঞায় মুহুৰ্দুৰ্ভাষান্ মানিনোহব্ৰুবন্॥ ১০-৬৮-৩৩

আর এই মূর্খগণ এখন আমার সঙ্গে এমন কদর্য ব্যবহার করল! এরা শান্তি চায় না। এরা কলহপ্রিয়। এদের এত অহংকার হয়েছে যে বারবার আমাকেই তিরস্কার করে কটুবাক্য বর্ষণ করে গেল। ১০-৬৮-৩৩

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।

শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্তিনঃ॥ ১০-৬৮-৩৪

এদের কথা কোন্ ছার! পৃথিবীর রাজাদের কথাও ছেড়ে দিলাম, ত্রিলোকের প্রভু ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁর আদেশ পালন করে থাকেন সেই উগ্রসেন কেবল রাজাধিরাজ নন, তিনি ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক যাদবদেরও প্রভু। ১০-৬৮-৩৪

সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোহমরাঙ্ঘ্রিপঃ।

আনীয় ভুজ্যতে সোহসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ॥ ১০-৬৮-৩৫

যিনি সুধর্মাসভাকে অধিকার করে তাতে বিরাজমান থাকেন এবং দেবতাদের পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটিত করে এনে তা উপভোগ করেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নাকি রাজসিংহাসনের অধিকারী নন, উত্তম! ১০-৬৮-৩৫

যস্য পাদযুগং সাক্ষাৎ শ্রীরুপাস্তেহখিলেশ্বরী।

স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্॥ ১০-৬৮-৩৬

সমস্ত জগতের ঈশ্বরী ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁর পাদপদ্মের উপাসনায় যুক্ত থাকেন সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছত্র, চামর আদি রাজোচিত দ্রব্যাদি রাখতে পারবেন না! ১০-৬৮-৩৬

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোহখিললোকপালৈমোঁল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।

ব্রক্ষা ভবোহহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং কুঃ॥ ১০-৬৮-৩৭

ভালো ভালো বেশ বলেছে! যাঁর পদপঙ্কজরজ সাধু-মহাত্মাদের দ্বারা সেবিত, গঙ্গাদি তীর্থদেরও যা তীর্থত্ব প্রদান করে, সমস্ত লোকপালগণ যাঁর পদপঙ্কজরজ নিজ শ্রেষ্ঠ কিরীটে ধারণ করেন; ব্রহ্মা, শংকর, আমি ও শ্রীলক্ষ্মী যাঁর কলারও কলা এবং যাঁর পদপঙ্কজরজ নিত্য ধারণ করি—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজসিংহাসনের কী প্রয়োজন! ১০-৬৮-৩৭ ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল।

উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ং তু কুরবঃ শিরঃ॥ ১০-৬৮-৩৮

অভাগা যদুবংশ নাকি কৌরবদের দেওয়া ভূমিখণ্ড ভোগ করছে! বাঃ! আমরা পাদুকা আর কুরুবংশ স্বয়ং মস্তক। ১০-৬৮-৩৮

অহো ঐশ্বর্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।

অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা॥ ১০-৬৮-৩৯

এই কৌরবগণ ঐশ্বর্য ও অহংকারে মত্ত হয়ে উন্মৃত্তসম আচরণ করছে। এদের কথা সুতিক্ত ও অসম্বদ্ধ। আমার মতন ব্যক্তি যে এদের শাসন করতে সমর্থ, দণ্ড দিয়ে তাদের পথে আনতে পারে তাঁর পক্ষে এঁদের কথাবার্তা অসহ্য। ১০-৬৮-৩৯

অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ।

গৃহীত্বা হলমুত্তস্তৌ দহন্নিব জগৎত্রয়ম্॥ ১০-৬৮-৪০

আজ আমি সমস্ত পৃথিবীকে কৌরবহীন করে দেব। এইরূপ বলতে বলতে শ্রীবলরাম এমন ক্রোধান্বিত হলেন মনে হল যেন ত্রিলোক ভস্ম করে ফেলবেন। তিনি লাঙল গ্রহণ করে উঠে দাঁড়ালেন। ১০-৬৮-৪০

লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্দিদার্য গজাহুয়ম্।

বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ॥ ১০-৬৮-৪১

তিনি লাঙলাগ্র দ্বারা আঘাত করে হস্তিনাপুরকে উৎপাটিত করলেন এবং তাকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করবার নিমিত্ত গঙ্গার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। ১০-৬৮-৪১

জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবা জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১০-৬৮-৪২
লাঙলের আকর্ষণে হস্তিনাপুর জলে ভাসমান জলযানসম টলমল করতে লাগল। যখন কৌরবগণ দেখল যে তাদের নগর গঙ্গাগর্ভে
নিমজ্জিত হতে চলেছে, তখন তারা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। ১০-৬৮-৪২

তমেব শরণং জগাঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ।

সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাস্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্॥ ১০-৬৮-৪৩

তখন তারা লক্ষ্মণার সঙ্গে সাম্বকে সম্মুখে রেখে নিজেদের প্রাণরক্ষা নিমিত্ত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের শরণাগত হল। ১০-৬৮-৪৩

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে।

মূঢ়ানং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যধীশ্বর॥ ১০-৬৮-৪৪

তারা বলতে লাগল–হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম! আপনি সমস্ত জগতের আধার স্বয়ং শেষনাগ। আমরা আপনার প্রভাব জানি না। হে প্রভু! মূঢ়সম আচরণ করে ফেলেছি। আমাদের মতিভ্রম হয়েছিল। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন। ১০-৬৮-৪৪

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।

লোকান ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি॥ ১০-৬৮-৪৫

আপনি জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ। স্বয়ং আত্মনির্ভর। হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! বড় বড় ঋষি-মুনিদের মতে আপনি ক্রীড়ানিপুণ এবং সকলেই আপনার ক্রীড়নক। ১০-৬৮-৪৫

ত্বমেব মূর্ব্লীদমনন্ত লীলয়া ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্ধন্।

অন্তে চ যঃ স্বাত্মনি রুদ্ধবিশ্বঃ শেষেহদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ॥ ১০-৬৮-৪৬

হে অনন্তদেব! আপনি সহস্র মস্তক, ক্রীড়াচ্ছলে আপনি এই ভূমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন। প্রলয়কালে আপনি সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে কেবল অদ্বিতীয়রূপে শয়ন করে থাকেন। ১০-৬৮-৪৬

কোপস্তেহখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষার চ মৎসরাৎ।

বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ॥ ১০-৬৮-৪৭

ভগবন্! আপনি জগতের স্থিতি এবং প্রতিপালন নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর ধারণ করে আছেন। আপনার এই ক্রোধ বিদ্বেষ অথবা ঈর্ষাপ্রসূত নয়। তা তো সমস্ত প্রাণীদের শিক্ষাদান নিমিত্ত। ১০-৬৮-৪৭

নমস্তে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয়।

বিশ্বকর্মন্ নমস্তে২স্ত ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ ১০-৬৮-৪৮

হে সর্বশক্তিমান! হে সর্বপ্রাণীস্বরূপ অবিনাশী ভগবন্! আমরা আপনাকে প্রণাম জানাই। হে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকর্তা দেব! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন। ১০-৬৮-৪৮

### শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রপক্ষৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ।

প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ॥ ১০-৬৮-৪৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কৌরবদের হস্তিনাপুর টলমল করে উঠেছিল, তাই তারা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। যখন কৌরবসকল এইভাবে শ্রীবলরামের শরণাগত হল ও তাঁর স্তবস্তুতিতে যুক্ত হল তখন শ্রীবলরাম প্রসন্নবদন হলেন এবং তাদের অভয় দান

করলেন। ১০-৬৮-৪৯

দুর্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্।
দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্॥ ১০-৬৮-৫০

রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্যবর্চসাম্।

দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ॥ ১০-৬৮-৫১

হে পরীক্ষিৎ! দুর্যোধন, কন্যা লক্ষ্মণার উপর অত্যধিক বাৎসল্য প্রীতি ধারণ করত। সে যৌতুকরূপে ষাট বৎসর বয়স্ক বারো শত গজ, দশ সহস্র অশ্ব, সূর্যসম দেদীপ্যমান ছয় সহস্র রথ এবং সুবর্ণহার সুশোভিত এক সহস্র দাসী প্রদান করল। ১০-৬৮-৫০-৫১

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।

সসুতঃ সমুষঃ প্রাগাৎ সুহাদ্ভিরভিনন্দিতঃ॥ ১০-৬৮-৫২

যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীবলরাম এইসকল যৌতুক গ্রহণ করলেন এবং নবদম্পতি লক্ষ্মণা ও সাম্বকে সঙ্গে নিয়ে কৌরবদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে দ্বারকা গমন করলেন। ১০-৬৮-৫২

ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ।

শশংস সর্বং যদুপুঙ্গবানাং মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্॥ ১০-৬৮-৫৩

সসম্মানে শ্রীবলরামের দ্বারকাপুরী প্রত্যাগমন হল। তিনি প্রেমী ও উৎসুক স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরিপূর্ণ সভাতে যদুবংশজাতদের কৌরবদের আচরণের সমগ্র বিবরণ দিলেন। সকলেই হস্তিনাপুরের ঘটনা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করল। ১০-৬৮-৫৩

### অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্ রামবিক্রমম্। সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে॥ ১০-৬৮-৫৪

হে পরীক্ষিৎ! এই হস্তিনাপুর আজও দক্ষিণদিকে উচ্চ ও শ্রীগঙ্গার দিকে ঈষৎ অবনত। তা ভগবান শ্রীবলরামেরই কীর্তিকে স্মরণ করিয়ে থাকে। ১০-৬৮-৫৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে হাস্তিনপুরকর্ষণরূপসঙ্কর্ষণবিজয়ো নামাষ্ট্রয়ষ্ট্রিতমোহধ্যায়ঃ॥

# উনসপ্ততিতম অধ্যায়

# দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক শ্রীভগবানের গার্হস্থ্য-ধর্ম অবলোকন

# শ্রীশুক উবাচ নরকং নিহতং শ্রুতা তথোদ্বাহং চ যোষিতাম্। কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্ দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ॥ ১০-৬৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! যখন দেবর্ষি নারদ শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে স্বয়ংই সহস্রাধিক রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছেন তখন তাঁর মনে শ্রীভগবানের গার্হস্ত্য-ধর্ম প্রতিপালন পদ্ধতি অবলোকন করবার অভিলাষ জাগল। ১০-৬৯-১

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ১০-৬৯-২

তিনি চিন্তা করলেন—আহা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সহস্রাধিক রূপে একই সময়ে যুগপৎ ষোড়শ সহস্র মহলে ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছেন এতো অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা! ১০-৬৯-২

ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ।

পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতাম্॥ ১০-৬৯-৩

ঘটনা বৃত্তান্ত জানতে দেবর্ষি নারদ উৎসুক ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে দ্বারকায় উপবন ও উদ্যানসকল বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পে সুসজ্জিত। সেখানে বিভিন্ন বিহঙ্গকুলের কাকলিকুজন ও ভ্রমরের গুঞ্জন পরিবেশকে আনন্দমণ্ডিত করে রেখেছে। ১০-৬৯-৩

উৎফুল্লেন্দীবরাস্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ।

ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ॥ ১০-৬৯-৪

নির্মল জলবিশিষ্ট সরোবরে নানা ধরনের নীলপদা, লালপদা ও শ্বেতপদাের বিশাল সমাবেশ। কুমুদ ও অন্য ধরনের পদাের এহেন দলবদ্ধ উপস্থিতি অতি মনােহর দৃশ্য উপস্থাপিত করেছিল। সরোবরে তিনি হংস ও সারসদের কলরবে থাকতে দেখলেন। ১০-৬৯-৪

### প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ। মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ॥ ১০-৬৯-৫

দ্বারকাপুরীতে স্ফটিক ও রজত নির্মিত নয় লক্ষ মহল ছিল। সেই মহলের সকল গৃহতল মরকতমণি মণ্ডিত থাকায় ঝকমক করছিল। সেইখানে কাঞ্চন রত্নালংকার খচিত পরিচ্ছদসকলের সুমনোহর শোভা ছিল। ১০-৬৯-৫

বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ।

সংসিক্তমার্গাঙ্গণবীথিদেহলীং পতৎপতাকাধ্বজবারিতাতপাম্॥ ১০-৬৯-৬

তিনি দেখলেন যে দ্বারকার রাজপথ, অলিগলি, চতুষ্পথ ও বিপণনকেন্দ্র সকল অনন্য সুন্দর। আস্তাবলাদি পশুদের নিবাসস্থান, সভাভবন, দেবালয় আদির উপস্থিতি নগরের সৌন্দর্যকে ঔৎকর্ষ প্রদান করেছে। রাজপথ, অলিগলি, চতুষ্পথ ও গৃহদ্বার সকল সুগন্ধবারিতে উত্তমরূপে সিঞ্চিত। নগরে ছোট-বড় পতাকা ও ধ্বজের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল যা প্রখর রৌদ্র নিবারণেও সহায়ক ছিল। ১০-৬৯-৬

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চিতং সর্বধিষ্ণ্যপৈঃ।

হরেঃ স্বকৌশলং যত্র তৃষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্॥ ১০-৬৯-৭

সেই দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের এক আলাদা সৌন্দর্য ছিল—অতি বড় লোকপালগণও যার প্রশংসা ও পূজা করতেন। তার নির্মাণে যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাঁর সমস্ত কলাকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য উজাড় করে দিয়েছিলেন। ১০-৬৯-৭

তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্ত্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।

বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ॥ ১০-৬৯-৮

সেই অন্তঃপুরে শ্রীভগবানের রানিদের ষোড়শ সহস্রাধিক মহল ছিল। এইরূপ এক বিশাল মহলে দেবর্ষি নারদ প্রবেশ করলেন। ১০-৬৯-৮

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তন্তৈর্বৈদূর্যফলকোত্তমৈঃ।

ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা॥ ১০-৬৯-৯

সেই মহলে ছিল বিদ্রুমমণিময় স্তস্ত, বৈদুর্যমণিময় উত্তম অলিন্দ ও নীলকান্তমণিময় দেওয়াল –যা মহলের সৌন্দর্য-বর্ধন করছিল। সেই মহলের দিকে দিকে নীলকান্তমণি খচিত ছিল যার ঔজ্জ্বল্য কখনো স্তিমিত হয় না। ১০-৬৯-৯

বিতানৈর্নির্মিতৈস্কৃষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।

দাত্তৈরাসনপর্যক্ষৈর্মণ্যত্তমপরিষ্কৃতৈঃ॥ ১০-৬৯-১০

বিশ্বকর্মা নির্মিত চন্দ্রাতপসমূহে মণিমুক্তামালার ঝালর দেওয়া ছিল। রতুখচিত আসন ও পালঙ্ক হস্তীদন্ত নির্মিত ছিল। ১০-৬৯-১০

দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্।

পুস্তিঃ সকঞ্চকোষ্ণীষসুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ॥ ১০-৬৯-১১

দাসীগণ সুবর্ণ নির্মিত হার তথা সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিতা ছিল। সেবকগণ কঞ্চুক, উষ্ণীষ, সুন্দর বস্ত্র ও মণিময় কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে ছিল। প্রচুর সংখ্যক দাসী ও সেবকসকল নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থেকে মহলের শোভাবর্ধন করছিল। ১০-৬৯-১১

রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্তধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনো২ঙ্গ।

নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈর্নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ॥ ১০-৬৯-১২

মহলের অন্ধকার নিবারণ করছিল সারি সারি রত্নপ্রদীপ। গবাক্ষপথে নির্গত হচ্ছিল মহল অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত অগুরু ধূপের ধূম্র যাকে মেঘ মনে করে রত্নখচিত চিত্রিত অলিন্দে উপবিষ্ট শিখীগণ নৃত্যশীল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেকারব করছিল। ১০-৬৯-১২

তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষদাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা।

বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্মদণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা॥ ১০-৬৯-১৩

শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই মহলের রানি শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। সেখানে অনুরূপ রূপ-গুণ-অবস্থা ও সুসজ্জিতা দাসীগণের অভাব না থাকা সত্ত্বেও শ্রীরুক্মিণী স্বয়ং শ্রীভগবানকে সুবর্ণনির্মিত দণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা ব্যজন করছিলেন। ১০-৬৯-১৩

> তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোখিতঃ শ্রীপর্যক্ষতঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ। আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীটজুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে॥ ১০-৬৯-১৪

শ্রীনারদকে আসতে দেখে সকল ধার্মিকদের শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্ক থেকে উঠে এলেন এবং দেবর্ষি নারদকে যুগলচরণে কিরীটযুক্ত মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে নিজ আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন। ১০-৬৯-১৪

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্ব্বা বিভ্রজ্জগদ্গুরুতমোহপি সতাং পতির্হি। ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্গুণনাম যুক্তং তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেসতীর্থম্॥ ১০-৬৯-১৫

হে পরীক্ষিং! এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বচরাচরের পরম গুরু আর তাঁর চরণ প্রক্ষালনকারী গঙ্গা সমস্ত জগৎকে পবিত্রতা প্রদান করে। তবুও তিনি পরমভক্তবৎসল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের পরম আদর্শ ও তাঁদের ইষ্ট আর ব্রহ্মণ্যদেব তাঁর এক অসাধারণ নাম। তিনি ব্রাহ্মণদেরই নিজ আরাধ্যদেবতা বলে জ্ঞান করে থাকেন। অতএব এই নাম তাঁর গুণানুকুল এবং যথার্থ। তাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীনারদের পাদপ্রক্ষালন করলেন ও তাঁর চরণামৃত নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। ১০-৬৯-১৫

সম্পূজ্য দেবঋষিবর্যমৃষিঃ পুরাণো নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।

বাণ্যাভিভাস্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং প্রাহ প্রভো ভগবতে করবামহে কিম্॥ ১০-৬৯-১৬

নরশ্রেষ্ঠ নরসখা সর্বদর্শী পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসরণ করে দেবর্ষি নারদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি অমৃত থেকেও সুমিষ্ট বচনে তাঁর স্বাগত সম্ভাষণ করে বললেন—হে প্রভু! আপনি তো স্বয়ং সমগ্র জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম, যশ, শ্রী এবং ঐশ্বর্যে পূর্ণ। বলুন! আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? ১০-৬৯-১৬

#### নারদ উবাচ

নৈবাদ্ভূতং তৃয়ি বিভোহখিললোকনাথে মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্। নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু॥ ১০-৬৯-১৭

দেবর্ষি নারদ বললেন—ভগবন্! আপনি সর্বলোকের একমাত্র প্রভু। ভক্তদের মধ্যে প্রেম বিতরণ ও দুষ্টদের দণ্ড বিধান আদি আপনার কার্য সর্বজনবিদিত। হে পরম যশস্বী প্রভু! জগতের স্থিতি ও রক্ষাদ্বারা জীব কল্যাণসাধন হেতু জগতে আপনার স্বেচ্ছায় আগমন হয়ে থাকে। এই তথ্য আমরা সম্যুকভাবে অবগত। ১০-৬৯-১৭

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং ব্রহ্মাদিভির্হাদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

সংসারকৃপপতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ং চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥ ১০-৬৯-১৮

এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ হল। আপনার এই চরণকমল সকলকে পরম শান্তি ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ। যাঁদের জ্ঞানের পরিসীমাই নেই সেই ব্রহ্মা শংকরাদিও প্রতিনিয়ত তাঁদের হৃদয়ে এই পাদপদ্মের মধুর স্মৃতি ধারণ করে থাকেন। বস্তুত ওই শ্রীচরণই সংসার কূপ থেকে পতিত ব্যক্তিদের উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র সম্বল। আপনি আমার উপর কৃপা করুন যাতে আমার সেই পাদপদ্মের স্মৃতি নিত্য জাগরূপ থাকে। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি যেন আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে তন্ময় থাকি। ১০-৬৯-১৮

ততোহন্যদাবিশদ্ গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ।

যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া॥ ১০-৬৯-১৯

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর দেবর্ষি শ্রীনারদ যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার রহস্য জানবার জন্য তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর মহলে গমন করলেন। ১০-৬৯-১৯

### দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ। পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ॥ ১০-৬৯-২০

সেইখানে তিনি দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণপ্রিয়া ও শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। সেখানেও শ্রীভগবান দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত করলেন। আসনে উপবেশন করালেন ও বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁর পূজার্চনা করলেন। ১০-৬৯-২০

পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদাহহয়াতো ভবানিতি।

ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণেরস্মদাদিভিঃ॥ ১০-৬৯-২১

অতঃপর শ্রীভগবান শ্রীনারদকে দেখে এমন প্রশ্ন করলেন যেন তিনি তাঁর আগমন বার্তা আদৌ জানেন না। তিনি প্রশ্ন করলেন –আপনার আগমন কখন হল? আপনি তো পরিপূর্ণ আত্মারাম-আপ্তকাম আর আমরা তো অপূর্ণ। এমন অবস্থায় আমরা আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি। ১০-৬৯-২১

অথাপি ব্রহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু। স তু বিস্মিত উত্থায় তৃষ্ণীমন্যদগাদ্ গৃহম্॥ ১০-৬৯-২২

হে ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীনারদ! আপনি কৃপাপূর্বক আদেশ করুন যাতে আমরা আপনার সেবা করে জন্ম সার্থক করি। শ্রীভগবানের কথা শুনে শ্রীনারদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। তিনি হতবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য মহলে গমন করলেন। ১০-৬৯-২২

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতাঞ্ছিশূন্।

ততোহন্যস্মিন্ গৃহেহপশ্যনাজ্জনায় কৃতোদ্যমম্॥ ১০-৬৯-২৩

সেই মহলে দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের লালন-পালনে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছেন। সেইখান থেকে তিনি যখন অন্য এক মহলে গমন করে দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নস্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ১০-৬৯-২৩

জুহুন্তং চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চতির্মখৈঃ।

ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্॥ ১০-৬৯-২৪

কোথাও তিনি যজ্ঞকুণ্ডে হোম করছেন আর কোথাও পঞ্চযজ্ঞ সহযোগে দেবতাদির আরাধনা করছেন। কোথাও তিনি ব্রাহ্মণভোজনে নিয়োজিত আবার কোথাও তিনি স্বয়ং যজ্ঞাবশেষ ধারণ করছেন। ১০-৬৯-২৪

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতম্।

একত্র চাসিচর্মভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু॥ ১০-৬৯-২৫

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্।

কুচিচ্ছয়ানং পর্যঙ্গে স্তুয়মানং চ বন্দিভিঃ॥ ১০-৬৯-২৬

কোথাও তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করছেন আর কোথাও দেখলেন তিনি একমনে গায়ত্রী জপ করে যাচ্ছেন। এক মহলে তিনি দেখলেন যে শ্রীভগবান হস্তে ঢাল ও অসি ধারণ করে তা চালনা করবার শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত রয়েছেন। ১০-৬৯-২৫-২৬

মন্ত্রয়ন্তং চ কস্মিংশ্চিনান্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ।

জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্॥ ১০-৬৯-২৭

কোথাও তিনি উদ্ধবাদি মন্ত্রীদের সঙ্গে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর পরামর্শ করছেন আর কোথাও তিনি অতি উত্তম বারবণিতাদের সঙ্গে পরিবৃত থেকে জলকেলি করছেন। ১০-৬৯-২৭

> কুত্রচিদ্ দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। ইতিহাসপুরাণানি শৃথন্তং মঙ্গলানি চ॥ ১০-৬৯-২৮

কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত ধেনু দান করছেন আর কোথাও তিনি মঙ্গলময় ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ করছেন। ১০-৬৯-২৮

> হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে। ক্বাপি ধর্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ॥ ১০-৬৯-২৯

কোথাও কোনো পত্নীর মহলে তিনি নিজ প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত রয়েছেন আর কোথাও তিনি ধর্ম সেবন করছেন। কোনো মহলে তিনি অর্থ সেবন করছেন অর্থাৎ ধনসংগ্রহ ও ধনবৃদ্ধির কার্যে যুক্ত রয়েছেন; আর কোথাও তিনি ধর্মানুকুল গৃহস্তোচিত বিষয়সকল উপভোগ করছেন। ১০-৬৯-২৯

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।

শুশ্রমন্ত গুরুন্ ক্বাপি কামৈর্ভোগেঃ সপর্যয়া॥ ১০-৬৯-৩০

কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্তে বসে প্রকৃতির অতীত সেই পরম পুরুষের ধ্যান করছেন আর কোথাও গুরুজনদের আকাজ্জ্বিত ভোগসামগ্রী সমর্পণ করে তাঁদের সেবা-শুশ্রুষা করছেন। ১০-৬৯-৩০

কুর্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিং চান্যত্র কেশবম্।

কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্॥ ১০-৬৯-৩১

দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারো সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন আর অন্য কারোর সঙ্গে সন্ধির কথা বলছেন। কোথাওবা তিনি ভগবান শ্রীবলরামের সঙ্গে বসে সজ্জনদের কল্যাণ চিন্তা করছেন। ১০-৬৯-৩১

পুত্রাণাং দুহিতৃণাং চ কালে বিধ্যুপযাপনম্।

দারৈর্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ॥ ১০-৬৯-৩২

কোথাওবা তিনি যথোচিত সময়ে পুত্র-কন্যাদের যথাযোগ্য পাত্রী-পাত্রের সঙ্গে অতিশয় জাঁকজমক করে বিধিমতে বিবাহ দিচ্ছেন। ১০-৬৯-৩২

প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্।

বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিম্মিরে॥ ১০-৬৯-৩৩

তিনি কোথাও গৃহ থেকে কন্যাকে শৃশ্রু গৃহে বিদায় দিচ্ছেন আর কোথাওবা অন্যদের আমন্ত্রণ করবার প্রস্তুতিতে যুক্ত আছেন। যোগেশ্বরদের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বিরাট কর্ম-যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখে দেবর্ষি বিস্ময়ান্বিত হয়ে যাচ্ছিলেন। ১০-৬৯-৩৩

যজন্তং সকলানু দেবানু ক্বাপি ত্রুতুভির্নর্জিতৈঃ।

পূর্তয়ন্তং কৃচিৎ ধর্মং কৃপারামমঠাদিভিঃ॥ ১০-৬৯-৩৪

কোথাওবা তিনি বিশাল যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের যজন ও পূজা করছেন আর অন্য কোথাও কৃপখনন, উপবন নির্মাণ ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা করে ইষ্ট পূরণকারী ধর্মাচারণ করছেন। ১০-৬৯-৩৪

চরন্তং মৃগয়াং ক্বাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্।

ঘুন্তং ততঃ পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ॥ ১০-৬৯-৩৫

কোথাওবা তিনি শ্রেষ্ঠ যাদব পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়া করছেন ও তাতে যজ্ঞ হেতু বধ্য পশুসকল বধ করছেন। ১০-৬৯-৩৫

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিয়ুন্তঃপুরগৃহাদিযু।

কুচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুতুৎসয়া॥ ১০-৬৯-৩৬

কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদের মধ্যে ও অন্তপুরের মহলে ছদ্মবেশে গোপনে সকলের অভিপ্রায় অবগত হতে বিচরণ করছেন। এই তো ভগবানের যোগেশ্বরোচিত কর্ম! ১০-৬৯-৩৬

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহুসন্নিব।

যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম॥ ১০-৬৯-৩৭

হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ নরলীলায় যুক্ত হ্বষীকেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার বৈভব দেখে দেবর্ষি শ্রীনারদ হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন। ১০-৬৯-৩৭

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি মায়িনাম্।

যোগেশ্বরাত্মন নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া॥ ১০-৬৯-৩৮

হে যোগেশ্বর! হে আত্মদ্রষ্টা! আপনার যোগমায়া ব্রহ্মাদি মায়াবীদেরও অগম্য। কিন্তু আমি আপনার যোগমায়ার রহস্য অবগত আছি কারণ আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকায় তা স্বয়ংই আমার সম্মুখে প্রকাশিত। ১০-৬৯-৩৮

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্রুতান্।

পর্যটামি তবোদগায়ন্ লীলাং ভুবনপাবনীম্॥ ১০-৬৯-৩৯

হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভগবন্! চতুর্দশ ভুবন আপনার যশোগাথায় পরিপূর্ণ। আপনি আমাকে আপনার সেই ত্রিভুবনপাবন লীলা গান করে বিচরণ করবার অনুমতি প্রদান করুন। ১০-৬৯-৩৯

### শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা। তচ্ছিক্ষয়ঁল্লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ॥ ১০-৬৯-৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে দেবর্ষি শ্রীনারদ। আমি স্বয়ংই ধর্মের উপদেশক, প্রতিপালক ও অনুমোদন কর্তাও। তাই সংসারধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ ধর্মাচরণ করে থাকি। অতএব হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমার এই যোগমায়া দেখে মোহিত হয়ো না। ১০-৬৯-৪০

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।

তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥ ১০-৬৯-৪১

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থদের পবিত্রতা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করছিলেন। তিনি এক ও অদিতীয় হওয়া সত্ত্বেও দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁকে তাঁর পত্নীর মহলে পৃথক পৃথক ভাবে দেখেছিলেন। ১০-৬৯-৪১

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্।

মুর্হ্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্ বিশ্মিতো জাতকৌতুকঃ॥ ১০-৬৯-৪২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তাঁর যোগমায়ায় পরম ঐশ্বর্য বার বার প্রত্যক্ষ করে দেবর্ষি শ্রীনারদ বিশ্মিত হলেন; তাঁর কৌতূহলের কোনো সীমা ছিল না। ১০-৬৯-৪২

ইত্যৰ্থকামধৰ্মেষু কৃষ্ণেন শ্ৰদ্ধিতাত্মনা।

সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ॥ ১০-৬৯-৪৩

দারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থসম আচরণ তাঁর ধর্ম, অর্থ ও কর্মরূপ পুরুষার্থের উপর অনন্ত শ্রদ্ধাই সূচিত করেছিল। তিনি দেবর্ষি নারদকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ পরম প্রসন্মতায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন। ১০-৬৯-৪৩

### এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্তমানো নারায়ণোহখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ। রেমে২ঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং সব্রীড়সৌহদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ॥ ১০-৬৯-৪৪

রাজন্! ভগবান নারায়ণ সমস্ত জগতের কল্যাণ হেতু নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করে নরলীলা করেন। দ্বারকাপুরীতে যোড়শ সহস্রাধিক পত্নীগণ সলজ্জ ও প্রেমময় দৃষ্টি ও অধরে মৃদুমন্দ স্মিতহাস্য ধারণ করে তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন ও তাঁর সঙ্গে বিহার করতেন। ১০-৬৯-৪৪

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার। যস্ত্বন্ধ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥ ১০-৬৯-৪৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকল অনবদ্য; তা অন্য কেউ করতে কখনো সক্ষম নয়। হে পরীক্ষিৎ! তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এর পরম কারণস্বরূপ। তাঁর লীলা সংকীর্তনকারী, লীলাশ্রবণকারী এবং সংকীর্তন ও শ্রবণ অনুমোদনকারী মোক্ষের পথস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পরম প্রেমময় ভক্তি লাভ করে থাকে। ১০-৬৯-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে কৃষ্ণগার্হস্থ্যদর্শনং নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLANSBAN.COM

# ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচর্যা ও জরাসন্ধ দ্বারা বন্দী করে রাখা রাজাদের দূতের তাঁর নিকট আগমন

### শ্রীশুক উবাচ

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুকুটান্ কৃজতোহশপন্। গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভিৰ্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ॥ ১০-৭০-১

অতিপ্রত্যুষে মোরগের ডেকে ওঠা এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের বাহু পরিবেষ্টিত তাঁর পত্নীগণ এই মোরগের ডাককে আদৌ সহ্য করতে পারতেন না কারণ আশুবিরহ চিন্তা তাঁদের ব্যাকুল করে তুলত। ১০-৭০-১

বয়াংস্যরূক্তবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ।

গায়ৎস্বলিম্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ॥ ১০-৭০-২

তখন সমীরণ পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ বহন করে ধীরস্থির পদক্ষেপে প্রবাহিত হত। ভ্রমরগণ তালছন্দে নিজ সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করত। পক্ষীগণ জাগরিত হয়ে বন্দীজন সম কলরব দ্বারা স্তবস্তুতি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রোখিত করার চেষ্টায় যুক্ত হত। ১০-৭০-২

### মুহূর্তং তং তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্। পারিরস্তণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহুন্তরং গতা॥ ১০-৭০-৩

আলিঙ্গনসুখ হারাবার আশক্ষায় প্রিয়তমের ভুজপাশে আবদ্ধ শ্রীরুক্মিণীর সেই পরম রমণীয় ও পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তকেও অসহ্য বলে মনে হত। ১০-৭০-৩

ব্রান্দে মুহূর্ত উত্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্॥ ১০-৭০-৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন ব্রাক্ষমুহূর্তেই শয্যাত্যাগ করতেন এবং হস্তবদনাদি প্রক্ষালিত করে নিজ মায়াতীত আত্মস্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁর দেহের রোমকৃপ সকলে তখন যেন আনন্দের বিচ্ছুরণ হত। ১০-৭০-৪

> একং স্বয়ংজ্যোতিরনন্যমব্যয়ং স্বসংস্থ্য়া নিত্যনিরস্তকলাম্ম। ব্রক্ষাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভিলক্ষিতভাবনির্বৃতিম্॥ ১০-৭০-৫

হে পরীক্ষিং! শ্রীভগবানের সেই আত্মস্বরূপ সজাতীয়-বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড —কেননা তাতে উপাধি অথবা উপাধির কারণরূপ অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। সেই কারণেই তা অবিনাশী সত্য। যেমন চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি নেত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং নেত্র-ইন্দ্রিয় চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তদনুরূপ আত্মস্বরূপ অপরের দ্বারা প্রকাশিত নয়, স্বয়ংপ্রকাশিত। তার কারণ এই যে নিজ স্বরূপে নিত্য অবস্থান এবং কালের সীমার বাইরেও অসংস্পৃষ্ট থাকার কারণে অবিদ্যা তাকে স্পর্শও করতে সক্ষম হয় না। তাতে প্রকাশ্য ও প্রকাশক ভাব আদৌ থাকে না। জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপ ব্রহ্মশক্তি, বিষ্ণুশক্তি এবং রুদ্রশক্তি-সকল দ্বারা কেবল এই অনুমান করা সম্ভব হয় যে সেই স্বরূপ অসংস্পৃষ্ট এক সন্তাস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণভাবে বোঝাবার জন্য তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন নিজ সেই আত্মস্বরূপের ধ্যান করে থাকেন। ১০-৭০-৫

অথাপ্লুতোহস্তস্যমলে যথাবিধি ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।

চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো হতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্যতঃ॥ ১০-৭০-৬

অতঃপর তিনি বিধি অনুসারে নির্মল ও পবিত্র জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করে যথাবিধি নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ করতে বসেন ও মৌন ধারণ করে গায়ত্রী জপ করেন। তিনি এইসকল কর্ম করেন কারণ তিনি যে সজ্জনদের আদর্শ ব্যক্তিসম। ১০-৭০-৬

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাহহত্মনঃ কলাঃ।
দেবানৃষীন্ পিতৃন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্য চাত্মবান্॥ ১০-৭০-৭
ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গীণাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্॥ ১০-৭০-৮
দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্বং বদ্বং দিনে দিনে॥ ১০-৭০-৯

সূর্যোদয় কালে তিনি সূর্যোপাসনা করেন এবং নিজ কলাস্বরূপ দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেন। অতঃপর তিনি কুলবয়োবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের বিধিপূর্বক পূজা করেন। অতঃপর পরম মনস্বী শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধবতী প্রথম প্রসূতা, সবৎসা শান্ত সরল স্বভাব গাভী দান করেন। গাভী দান কালে তাদের সুন্দর বস্ত্র ও রতুমাল্য ধারণ করানো হয়; শৃঙ্গ সুবর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করা হয়। তিনি ব্রাহ্মণদের বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত করে পউবস্ত্র, মৃগচর্ম ও তিল সহযোগে প্রতিদিন তেরো সহস্র চুরাশি ধেনু দান করেন। ১০-৭০-৭-৮-৯

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরুন্ ভূতানি সর্বশঃ। নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ॥ ১০-৭০-১০ তদনন্তর তিনি নিজ বিভূতিরূপ ধেনু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, কুল-বয়োবৃদ্ধ, গুরুজন এবং সমস্ত প্রাণীদের প্রণাম নিবেদন করে মাঙ্গলিক বস্তুসকল স্পর্শ করেন। ১০-৭০-১০

> আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্। বাসোভিভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ॥ ১০-৭০-১১

পরীক্ষিং! শ্রীভগবানের অঙ্গের নিজস্ব এক অনুপম সৌন্দর্য আছে; তবুও তিনি পীতাম্বরাদি দিব্যবস্ত্র, কৌস্তভাদি দিব্য অলংকার, দিব্য পুষ্পমালা ও চন্দনাদি দিব্য অঙ্গরাগে নিজেকে বিভূষিত করে থাকেন। ১০-৭০-১১

> অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ। কামাংশ্চ সর্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্।

প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামেঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত॥ ১০-৭০-১২

অতঃপর তিনি ঘৃত ও দর্পণে নিজ কমলানন প্রত্যক্ষ করেন আর গাভী, বৃষ, দ্বিজ ও দেবপ্রতিমা সকল দর্শন করেন। তারপর তিনি নগরবাসী ও অন্তঃপুরবাসী চতুর্বর্ণের জনগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন; অতঃপর অন্যান্য প্রজাদের কামনাপূর্তি করে তাদের সম্ভুষ্ট করেন এবং সকলকে প্রসন্ন থাকতে দেখে নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন। ১০-৭০-১২

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্তামুলানুলেপনৈঃ।

সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্ক্ত ততঃ স্বয়ম্॥ ১০-৭০-১৩

তিনি পুষ্পমাল্য, তামূল, চন্দন এবং অঙ্গরাগ আদি বস্তুসকল প্রথমে সমীপস্থ ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রী ও রানিদের মধ্যে বিতরণ করে অবশিষ্ট নিজে ব্যবহার করেন। ১০-৭০-১৩

> তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাজুতম্। সুগ্রীবাদ্যৈহয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতো২গ্রতঃ॥ ১০-৭০-১৪

শ্রীভগবানের এইরূপ কর্ম সম্পাদন কালে সারথি দারুক সুগ্রীবাদি অশ্বগণ সংযুক্ত অতি আশ্চর্যজনক রথ তাঁর কাছে নিয়ে আসত এবং প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকত। ১০-৭০-১৪

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ।

সাত্যক্যদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ॥ ১০-৭০-১৫

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে স্বয়ং সারথির হাত ধরে রথারোহণ করতেন। তখন মনে হত যেন ভুবনভাস্কর ভগবান সূর্য উদয়াচল পর্বতে আরোহণ করলেন। ১০-৭০-১৫

ঈক্ষিতোহন্তঃপুরস্ত্রীণাং সুব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ।

কৃচ্ছাদ্ বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ॥ ১০-৭০-১৬

তখন রানিনিবাসের রমণীগণ সলজ্জ প্রেমময় দৃষ্টিতে তাঁকে অবলোকন করতে থাকতেন এবং অতি কষ্টে বিদায় দিতেন। শ্রীভগবান অধরে মৃদুমন্দ হাস্য ধারণ করে তাদের চিত্ত হরণ করে মহল থেকে নির্গত হতেন। ১০-৭০-১৬

সুধর্মাখ্যাং সভাং সর্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ।

প্রাবিশদ্ যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ুর্ময়ঃ॥ ১০-৭০-১৭

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল যদুবংশীয়দের সঙ্গে সুধর্মাসভাতে প্রবেশ করতেন। সেই সভার অনন্ত মহিমা; তাতে যোগ দিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ এবং জরা-মৃত্যু অর্থাৎ ছয় দেহধর্মের উৎপীড়নের বোধ থাকে না। ১০-৭০-১৭

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্বভৌ স্বভাসা ককুভোহবভাসয়ন্।

বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ॥ ১০-৭০-১৮

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণীসকলের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে বিদায় গ্রহণ করে একরূপেই সুধর্মাসভাতে প্রবেশ করতেন ও সেইখানে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করতেন। তাঁর অঙ্গকান্তিতে দিকসকল আলোকিত হয়ে উঠত। তখন যদুবংশীয় বীরদের মধ্যে যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপবিষ্ট দেখে মনে হত যেন নক্ষত্রখচিত আকাশে চন্দ্রদেব শোভাবর্ধন করছেন। ১০-৭০-১৮

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্।

উপতস্থুৰ্নটাচাৰ্য নৰ্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্॥ ১০-৭০-১৯

পরীক্ষিৎ! সুধর্মাসভাতে বিদূষকগণ হাস্যকৌতুক করে, নউাচার্যগণ অভিনয় করে ও নর্তকীগণ নিজ দলের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে নৃত্য পরিবেশন করে শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতেন। ১০-৭০-১৯

মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ।

ননৃতুর্জগুস্তুরুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ॥ ১০-৭০-২০

তখন মৃদঙ্গ, বীণা, পাখোয়াজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খ বাজতে থাকত আর সূত, মগধ ও বন্দীজন নৃত্যগীত সহকারে শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকত। ১০-৭০-২০

তত্রাহুর্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ।

পূর্বেষাং পুণ্যশসাং রাজ্ঞাং চাকথয়ন্ কথাঃ॥ ১০-৭০-২১

কোথাওবা পাঠক ব্রাহ্মণ বসে বেদমন্ত্র ব্যাখ্যায় যুক্ত থাকতেন। তাঁরা প্রাচীন পুণ্যকীর্তি রাজাদের চরিত্র গানও করতেন। ১০-৭০-২১

তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতো২পূর্বদর্শনঃ।

বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ॥ ১০-৭০-২২

একদিন দারকাপুরীর রাজসভার দারে এক অচেনা ব্যক্তির আগমন হল। দৌবারিক শ্রীভগবানকে তার আগমন বার্তা সূচিত করল। অতঃপর শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে তাকে সভাভবনে উপস্থিত করা হল। ১০-৭০-২২

স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ।

রাজ্ঞামাবেদয়দ্ দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্॥ ১০-৭০-২৩

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ।

প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে॥ ১০-৭০-২৪

সেই ব্যক্তি রাজসভায় এসে প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল। অতঃপর সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই বিশ সহস্র রাজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করল যারা জরাসন্ধের দিগ্মিজয় কালে তার বশ্যতা স্বীকার না করায় জরাসন্ধ-কর্তৃক বলপূর্বক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে বলল। ১০-৭০-২৩-২৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন।

বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথিশ্ধিয়ঃ॥ ১০-৭০-২৫

সেই রাজাগণ এইরূপ বার্তা প্রেরণ করেছে—হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি বাক্য ও মনের অগোচর। আপনার শরণাগতকে আপনি অভয় দান করে থাকেন। হে প্রভু! এখনও আমাদের ভেদবুদ্ধি নিবারণ হয়নি। আমরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে ভীত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ১০-৭০-২৫

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্মণ্যয়ং তুদুদিতে ভবদর্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোহস্ত তস্মৈ॥ ১০-৭০-২৬

ভগবন্! অধিকাংশ জীব সকাম ও নিষিদ্ধ কর্মে নিত্যযুক্ত থেকে নিজ পরম কল্যাণকর কর্ম —আপনার উপাসনায় যুক্ত থাকতে ভুলে যায় এবং জীবন ও জীবন সম্বন্ধিত আশা-আকাজ্জা পূরণেই যুক্ত থেকে পথভ্রম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু আপনি তো অপরিসীম শক্তিধর। আপনি কালরূপে নিত্য সতর্ক থেকে সেই আশালতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেন। আমরা আপনার সেই কালরূপকে নমস্কার করি। ১০-৭০-২৬

লোকে ভবান্জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ সদ্রহ্মণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ।

কশ্চিৎ ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদাঃ॥ ১০-৭০-২৭

আপনি স্বয়ং জগদীশ্বর। শিষ্টদের রক্ষণ ও দুষ্টদের দমন হেতু বল-শক্তি আদি সহযোগে এই জগতে অবতার হয়েছেন। এই অবস্থায় হে প্রভূ! জরাসন্ধাদি অন্য রাজাগণ আপনার ইচ্ছা ও আদেশ ছাড়াই আমাদের কষ্ট দিতে সাহস করে কেমন করে? আমরা এই কথা বুঝতে পারি না। যদি বলেন যে, জরাসন্ধ আসলে আমাদের কষ্ট দিচ্ছে না তাকে নিমিত্ত করে আমাদের দুষ্কর্মই আমাদের কষ্ট দিচ্ছে তবুও তাতো মেনে নেওয়া যায় না; কারণ আমরা যখন আপনার একান্ত আপন, তখন আমাদের কষ্ট দিতে দুষ্কর্মের সাহস হয় কেমন করে? অতএব আপনি আমাদের অবশ্যই এই ক্লেশ থেকে মুক্ত করুন। ১০-৭০-২৭

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ।

হিত্বা তদাত্মনি সুখং তুদনীহলভ্যং ক্লিশ্যামহেহতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ।। ১০-৭০-২৮

হে প্রভু! আমরা জানি যে রাজা হওয়ার সুখ প্রারব্ধের অধীন ও বিষয়সাধ্য। বস্তুত তা স্বপ্ন সুখসম তুচ্ছ ও অসং। আর সুখভোগী এই দেহও একভাবে মৃতদেহই আর শত শত ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু আমরা তো এর সাহায্যেই জগতের বোঝা বহন করে থাকি। তাই আমরা অন্তঃকরণের নিষ্কাম ভাব এবং সংকল্পরাহিত্য স্থিতি দ্বারা প্রাপ্ত আত্মসুখ ত্যাগ করে দিয়েছি। আসলে আমরা একান্তই অজ্ঞান এবং মায়ার ফাঁদে পা দিয়ে অবিরাম ক্লেশ ভোগ করে যাচ্ছি। ১০-৭০-২৮

তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো বদ্ধান্ বিযুঙ্ক্ষ্ণ মগধাহুয়কর্মপাশাৎ।

যো ভূভুজোহযুতমতঙ্গজবীর্যমেকো বিভ্রদ রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ॥ ১০-৭০-২৯
ভগবন্! আপনার শ্রীপাদপদ্ম শরণাগত ব্যক্তিদের শোক ও মোহ হরণ করে থাকে। অতএব আপনি আমাদের জরাসন্ধরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন–এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। হে প্রভূ! জরাসন্ধ একাই দশ সহস্র গজের বল ধারণ করে। সে সিংহের ন্যায় বিক্রমে আমাদের মেষবৎ বন্দী করে রেখেছে। ১০-৭০-২৯

যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্যম্।

জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো যুশ্মৎপ্রজা রুজতি নোহজিত তদ্ বিধেহি॥ ১০-৭০-৩০

হে চক্রপাণি! আপনি আঠারো বার জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তার মধ্যে সতেরো বার তার মানমর্দন করে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু একবার সে আপনাকে পরাজিত করেছে। আমরা আপনার অনন্ত পরাক্রমের কথা ভালোভাবে জানি। তবুও আপনি নরসম আচরণ করে তার কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন। কিন্তু এতে যে তার অহংকার আরও বেড়ে গেছে, হে অজিত! সে জানতে পেরেছে যে আমরা আপনার ভক্ত ও প্রজা; তাই তার অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। আমরা আপনাকে সব কিছু জানালাম। এইবার আপনি যেমন ভালো বোঝেন তেমনই করুন। ১০-৭০-৩০

### দূত উবাচ

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঞ্চ্কিণঃ।

প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্॥ ১০-৭০-৩১

দূত এরপর নিবেদন করল–হে ভগবন্! জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীকৃত রাজাগণ আপনার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করেছেন। তাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত। তাঁরা আপনার দর্শন লাভ করতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে তাঁদের রক্ষা করুন। ১০-৭০-৩১

### শ্রীশুক উবাচ

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ।

বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্ যথা রবিঃ॥ ১০-৭০-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন রাজাদের দূত এইরূপ নিবেদন করছিল তখন সেইখানে পরম তেজস্বী দেবর্ষি নারদের আগমন হল। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ জটাজুট অতি উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ সূর্যদেব এসেছেন। ১০-৭০-৩২

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।

ববন্দ উখিতঃ শীর্ষ্ধা সসভ্যঃ সানুগো মুদা॥ ১০-৭০-৩৩

ব্রক্ষাদি লোকপালদের একমাত্র প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখেই সভাসদ ও সেবকসকল সহযোগে পরম আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ও মস্তক অবনত করে তাঁকে অভিবাদন করলেন। ১০-৭০-৩৩

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্।

বভাষে সুনৃতৈৰ্বাক্যৈঃ শ্ৰদ্ধয়া তৰ্পয়ন্ মুনিম্॥ ১০-৭০-৩৪

দেবর্ষি নারদ আসন গ্রহণ করলে শ্রীভগবান পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁর যথাবিধি পূজার্চনা করলেন। নিজ শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তিনি বিনীতভাবে বললেন। ১০-৭০-৩৪

অপি স্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্।

ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্যটতো গুণঃ॥ ১০-৭০-৩৫

দেবর্ষি! ত্রিলোকে সব কুশল তো? আপনি ত্রিলোক বিচরণ করে থাকেন। তাতে আমার ভীষণ উপকার হয়ে থাকে। আমি স্বস্থানেই সকলের সংবাদ লাভ করে থাকি। ১০-৭০-৩৫

ন হি তেথবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্তৃষু।

অথ পৃচ্ছামহে যুশ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীৰ্ষিতম্॥ ১০-৭০-৩৬

ঈশ্বরসৃষ্ট ত্রিলোক আপনার অজানা কিছুই নেই। অতএব আপনার কাছ থেকে আমি জানতে ইচ্ছুক যে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এখন কী করতে ইচ্ছুক? ১০-৭০-৩৬

### শ্রীনারদ উবাচ

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া মায়া বিভো বিশ্বসৃজ\*চ মায়িনঃ। ভূতেষু ভূমং\*চরতঃ স্বশক্তিভির্বহেরিবচ্ছন্নরুচো ন মেহডুতম্॥ ১০-৭০-৩৭

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে সর্বব্যাপিন্ অনন্ত! আপনি বিশ্বসৃষ্টিকর্তা এবং স্বয়ং এত বড় মায়াবী যে, শ্রীব্রহ্মাদিসম অতি বড় মায়াবীগণও আপনার মায়ার সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। হে প্রভু! যেমনভাবে অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনভাবে আপনি সর্বজীবে নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ব্যাপ্ত থাকেন। জীবের দৃষ্টিতে সত্ত্বাদি গুণের প্রতিই স্থিয় হয়ে থাকে তাই তারা আপনাকে দেখতে সক্ষম হয় না। আমি আপনার মায়া একবার নয়, বহুবার দেখেছি। তাই যখন আপনি কিছুই জানেন না ভাব করে পাণ্ডবদের সমাচার জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার কোনো রকম কৌতৃহল হয় না। ১০-৭০-৩৭

তবেহিতং কোহহঁতি সাধু বেদিতুং স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ। যদ বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে॥ ১০-৭০-৩৮ ভগবন্! আপনি আপনার মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করেন এবং আপনার মায়ার প্রভাবেই তা অসত্য হয়েও সত্য বলে মনে হয়ে থাকে। আপনার অভিপ্রায় অনুধাবনে কে সক্ষম? আপনার স্বরূপ সর্বদা অচিন্ত্যনীয়। আমি তো কেবল বার বার আপনাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। ১০-৭০-৩৮

> জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং ন জানতোহনর্থবহাচ্ছরীরতঃ। লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং প্রাজ্যালয়ৎতা তমহং প্রপদ্যে॥ ১০-৭০-৩৯

শরীর ও তার সম্বন্ধিত বাসনাসমূহ নিত্যযুক্ত থেকে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে; তারা জানতে পারে না, কেমনভাবে তাদের মুক্তি সম্ভব? তাদের কল্যাণ কামনায় আপনার বারে বারে লীলাবতার রূপে আগমন হয়। তখন আপনি নিজ যশঃপ্রদীপ প্রজ্বলিত করে তাদের মুক্তির জন্য সহায়ক হয়ে থাকেন। তাই আমি আপনার শরণাগত থাকি। ১০-৭০-৩৯

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্মন্ নরলোকবিড়ম্বনম্।

রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্॥ ১০-৭০-৪০

হে প্রভু! আপনি স্বয়ং পরব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও নরলীলা করে আমাকে প্রশ্ন করছেন। তাই আমি আপনার পিসতুতো ভাই ও প্রেমী ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির কী করতে ইচ্ছুক তা বলছি। ১০-৭০-৪০

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।

পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ ভবাননুমোদতাম্॥ ১০-৭০-৪১

এই তথ্য অদ্রান্ত যে, ব্রহ্মলোকে লাভ করা ভোগ রাজা যুধিষ্ঠির মর্তেই লাভ করেছেন। তাঁর কোনো বস্তুর কামনা নেই। তবুও তিনি আপনাকে লাভ করবার জন্য শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার আরাধনায় ব্রতী হবেন। কৃপা করে তাঁর এই অভিলাষকে আপনার অনুমোদন প্রদান করুন। ১০-৭০-৪১

> তিশ্মন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ। দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ॥ ১০-৭০-৪২

ভগবন্। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে আপনাকে দর্শন করবার জন্য মহান দেবতাগণ ও যশস্বী রাজাগণ সমবেত হবেন। ১০-৭০-৪২

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ ধ্যানাৎ পূয়ন্তেহন্তেবসায়িনঃ।

তব ব্ৰহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমৰ্শিনঃ॥ ১০-৭০-৪৩

হে প্রভু! আপনি স্বয়ং বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্ম। আপনাকে উদ্দেশ্য করে শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করলে অন্ত্যজও পবিত্র হয়ে যায়। আর যারা আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পারে তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। ১০-৭০-৪৩

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।

মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণামু পুনাতি বিশ্বম্॥ ১০-৭০-৪৪

হে ত্রিভুবনমঙ্গল! আপনার নির্মল কীর্তি দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত; তা স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর বিস্তৃতি আপনার চরণামৃতধারাসম; যা স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্ত্যে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্রতা প্রদান করে যাচ্ছে। ১০-৭০-৪৪

### শ্রীশুক উবাচ

তত্র তেম্বাত্মপক্ষেম্বগৃহুৎসু বিজিগীষয়া। বাচঃ পেশেঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ॥ ১০-৭০-৪৫ শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! উপস্থিত যদুবংশীয়গণের মতে জরাসন্ধকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করাই ছিল প্রথম কার্য। অতএব শ্রীনারদের কথা তাঁদের ভালো লাগল না। তখন ব্রজাদির নিয়ামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্য করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন। ১০-৭০-৪৫

### শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং হি ন পরমং চক্ষুঃ সুহ্বনান্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
তথাত্র ব্রহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্ধাঃ করবাম তৎ॥ ১০-৭০-৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! তুমি আমার হিতৈষী ও সুহৃদ। তোমার কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান অনুপম। তাই তোমাকে আমরা আমাদের উত্তম নেত্র জ্ঞান করে থাকি। এই সম্বন্ধে আমাদের এখন কী করা উচিত, ভেবে বলো। তোমার বিচারবুদ্ধিতে আমার বিশ্বাস আছে। তোমার কথা মতোই আমরা এগিয়ে যাব। ১০-৭০-৪৬

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ।

নিদেশং শিরসাহহধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত॥ ১০-৭০-৪৭

যখন শ্রীউদ্ধব দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও কিছুই জানেন না এমন ভাব করে পরামর্শ আহ্বান করছেন তখন তিনি তাঁর আদেশ শিরোধার্য বলতে লাগলেন। ১০-৭০-৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে ভগবদ্জ্ঞানবিচারে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM

# একসপ্ততিতম অধ্যায়

# ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ আগমন

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোহব্রবীৎ।

সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ॥ ১০-৭১-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে মহামতি শ্রীউদ্ধব, দেবর্ষি নারদসহ সভাসদগণের সঙ্গে তাঁর মতামতের উপর বিচার করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন। ১০-৭১-১

#### উদ্ধব উবাচ

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া। কার্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্॥ ১০-৭১-২ শ্রীউদ্ধব বললেন–ভগবন্! দেবর্ষি নারদের পরামর্শ অনুসারে আপনার পিসতুতো ভাই–পাণ্ডবগণকর্তৃক আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই যথার্থ কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করাও যে নিতান্ত আবশ্যক। ১০-৭১-২

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্চক্রজয়িনা বিভো।

অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম॥ ১০-৭১-৩

হে প্রভু! এটি কঠোর বাস্তব যে রাজসূয় যজ্ঞে দশদিক বিজয়ী হওয়া প্রয়োজন। অতএব উভয় কার্যে সিদ্ধির জন্য জরাসন্ধকে পরাজিত করা অতি আবশ্যক। ১০-৭১-৩

অস্মাকং চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি।

যশ\*চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্জঃ॥ ১০-৭১-৪

হে প্রভূ! জরাসন্ধ পরাজিত হলেই আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে; সেই সঙ্গে জরাসন্ধ-কর্তৃক বন্দী রাজাগণও মুক্তি পাবেন আর আপনার যশোগানও হবে। ১০-৭১-৪

স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে।

বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা॥ ১০-৭১-৫

রাজা জরাসন্ধকে বড় বড় রাজাগণ পরাজিত করতে অক্ষম, কারণ তার দশ সহস্র গজ সমতুল পরাক্রম। তাকে পরাজিত করতে সক্ষম ভীমসেন। কারণ একমাত্র তিনিই তাঁর সমকক্ষ বীর। ১০-৭১-৫

দৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ।

ব্ৰহ্মণ্যোহভাৰ্থিতো বিপ্ৰৈৰ্ন প্ৰত্যাখ্যাতি কৰ্হিচিৎ॥ ১০-৭১-৬

তাকে সম্মুখে সমরে পরাজিত করাই উৎকৃষ্ট পথ। শত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যখন সে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসবে তখন তাকে প্রতিহত করা দুরূহ কার্য হয়ে যাবে। জরাসন্ধ অতি ব্রাহ্মণভক্ত। ব্রাহ্মণ যাচনা করলে সে তাদের কখনো রিক্তহন্তে ফিরিয়ে দেয় না। ১০-৭১-৬

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ।

হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ॥ ১০-৭১-৭

তাই ভীমসেন ব্রাহ্মণ-বেশে তার কাছে গিয়ে যুদ্ধ যাচনা করুন। ভগবন্! আপনার উপস্থিতিতে ভীমসেন ও জরাসন্ধের দ্বস্থুদ্ধ হলে ভীমসেন অবশ্যই জরাসন্ধকে বধ করতে সক্ষম হবেন। ১০-৭১-৭

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।

হিরণ্যগর্ভঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব॥ ১০-৭১-৮

হে প্রভু! আপনি সর্বশক্তিমান, রূপরহিত কালস্বরূপ। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় আপনারই শক্তিতে হয়ে থাকে। ব্রহ্মা ও শংকর তো তাতে নিমিত্ত রূপেই থাকেন। ১০-৭১-৮

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণং চ।

গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ং চ॥ ১০-৭১-৯

যখন এইভাবে আপনি জরাসন্ধ বধ করবেন, তখন জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের পত্নীগণ তাদের প্রাণসম পতি সকলের পরিত্রাতার উদ্ধারের বিশুদ্ধ লীলাগান নিজ নিজ মহলে করতে থাকবেন—যেমনভাবে গোপীগণ শঙ্খচূড় থেকে উদ্ধার লীলার, আপনার শরণাগত মুনিগণ গজেন্দ্র লীলার, শ্রীসীতার উদ্ধারে রাবণ-বধ লীলার আর আমরা কংসের কারাগার থেকে আপনার জনক-জননী শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী উদ্ধার লীলার গান করি। ১০-৭১-৯

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্যথায়োপকল্পতে।

প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ॥ ১০-৭১-১০

অতএব হে প্রভু! জরাসন্ধ বধে বহু প্রয়োজনীয় কার্যের একসঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! বোধহয় রাজাদের পুণ্যকর্মের ফলে অথবা জরাসন্ধের পাপ পরিণামের ফলে কারণ যাই হোক না কেন –আপনিও এখন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনই চাইছেন। ১০-৭১-১০

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্বতোভদ্রমচ্যুতম্। দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজ্য়ন্॥ ১০-৭১-১১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! শ্রীউদ্ধবের এই অভিমত সর্বকল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য ছিল। দেবর্ষি নারদ, যদুকুল-বয়োবৃদ্ধগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা অনুমোদন করলেন। ১০-৭১-১১

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরুন্ বিভুঃ॥ ১০-৭১-১২

তখন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবাদি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে দারুক ও জৈত্র আদি সেবকদের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। ১০-৭১-১২

> নির্গময্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্। সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্য যদুরাজং চ শত্রুহন্। সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্ গরুড়ধ্বজম্॥ ১০-৭১-১৩

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ উগ্রসেন এবং শ্রীবলরামের আজ্ঞা নিয়ে রানিসকলকে তাঁদের পুত্রদের সহিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহযোগে আগেই যাত্রা করিয়ে দিলেন। এইবার তিনি দারুক-কর্তৃক আনীত স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন। ১০-৭১-১৩

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া।

মৃদঙ্গভের্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ প্রঘোষঘোষিতককুভো নিরাক্রমৎ॥ ১০-৭১-১৪

অতঃপর রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সমৃদ্ধ এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি প্রস্থান করলেন। গমনকালে মৃদঙ্গ, ভেরি, তূর্য, ঢোল, মহাশঙ্খের ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত কেঁপে উঠল। ১০-৭১-১৪

ন্বাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ।

বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্মপাণিভিঃ॥ ১০-৭১-১৫

শ্রীরুক্মিণী আদি পতিব্রতা সহস্রাধিক শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ নিজ সন্তানদের সঙ্গে উত্তম বস্ত্রালংকার ও চন্দন, অঙ্গরাগ ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিতা হয়ে ডুলি, রথ ও কাঞ্চনময় শিবিকায় আরোহণ করে নিজ পতিদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলতে থাকলেন। পদাতিক সেনা তাঁদের অনুকরণে ঢালতরবারি সহিত নিযুক্ত ছিল। ১০-৭১-১৫

নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃকরেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ।

স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরাদ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্বতঃ॥ ১০-৭১-১৬

অনুচরগণের স্ত্রী ও বারাঙ্গনাগণ উত্তম শৃঙ্গার করে শিবিকা, উট, অশ্বচালিত যান ও হস্তিনীতে তাদের সঙ্গে চলল। তাদের উশীরাদি নির্মিত বস্তু, নানা রকমের তাঁবু, বনাত, কম্বল ও পরিচ্ছদাদি বস্তুসকল বৃষ, মহিষ, গর্দভ ও অশ্বতর বাহিত হয়ে সঙ্গে চলল। ১০-৭১-১৬

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈর্বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ।

দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবের্যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ॥ ১০-৭১-১৭

ক্ষুব্ধ সমুদ্রের সৌন্দর্য জলচর কুন্ডীরাদি প্রাণীদের ও তরঙ্গের উথালপাথালেই দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ অতি কোলাহলে পরিপূর্ণ বিশাল ধ্বজ, ছত্র, চামর, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্রালংকার, কিরীট, বর্মাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেনা সূর্যালোকে অনুপম শোভা ধারণ করে অগ্রসর হতে লাগল। ১০-৭১-১৭

> অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্ বিহায়সা। নিশম্য তদ্ব্যবসিত্মাহৃতার্হণো মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০-৭১-১৮

দেবর্ষি শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে ও তাঁর অভিপ্রায় জানতে পেরে অতি প্রসন্ধ হলেন। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে তিনি হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়সমূহে পরমানন্দের স্পর্শ পেলেন। যাত্রার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বহুবিধ সামগ্রী সহযোগে পূজার্চনাও করলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তাঁর দিব্যমূর্তি অন্তরে কল্পনা করে আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। ১০-৭১-১৮

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা।

মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্॥ ১০-৭১-১৯

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূতের মুখে জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের উদ্দেশ্যে মধুর বার্তা প্রেরণ করলেন –হে দূত! রাজাদের ভয় পেতে বারণ কোরো। আমি তাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি জরাসন্ধ বধের ব্যবস্থা করব। ১০-৭১-১৯

ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নপান্।

তেহপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ॥ ১০-৭১-২০

শ্রীভগবানের বাণী দূতকে সন্তুষ্ট করল। সে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে ফিরে গিয়ে অবরুদ্ধ রাজাদের শ্রীভগবানের বার্তা শোনাল। তখন রাজাদের মনে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করবার আর শ্রীভগবানকে দর্শন লাভ করবার আকাঞ্চ্ফা সঞ্চারিত হল। তারা দিন গুণতে লাগল। ১০-৭১-২০

আনর্তসৌবীরমরংস্তীর্ত্বা বিনশনং হরিঃ।

গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্॥ ১০-৭১-২১

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ, কুরুক্ষেত্র হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে এগিয়ে চললেন। পথে তিনি পর্বত, নদী, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনি এলাকা অতিক্রম করলেন। ১০-৭১-২১

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্বা মুকুন্দোহথ সরস্বতীম্।

পঞ্চালানথ মৎস্যাং\*চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ॥ ১০-৭১-২২

অতঃপর ভগবান মুকুন্দ শৃষস্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়, পাঞ্চালদেশ ও মৎস্যদেশ পার হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে উপনিত হলেন। ১০-৭১-২২

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দর্শনং নৃণাম্।

অজাতশক্রনিরগাৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ॥ ১০-৭১-২৩

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করা বস্তুত খুবই দুর্লভ ছিল। অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ আগমনের সংবাদ পেলেন তখন তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। আচার্য ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তিনি নগর সীমার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ১০-৭১-২৩

গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।

অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ॥ ১০-৭১-২৪

মঙ্গলসূচক বাদ্যসকল মুখরিত হয়ে উঠেছিল তখন। ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে বেদমন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হ্বষীকেশের অভ্যর্থনার জন্য সকলে উদ্গ্রীব হয়ে রইলেন। এ যেন ইন্দ্রিয়সমূহের প্রাণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করা। ১০-৭১-২৪

### দৃষ্টা বিক্লিশ্বহদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ।

চিরাদ্ দৃষ্টং প্রিয়তমং সম্বজেহথ পুনঃ পুনঃ॥ ১০-৭১-২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহাতিশয্যে গদ্গদ ভাবযুক্ত হয়ে গেল। বহুদিন পর তাঁর প্রিয়তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হল। তিনি শ্রীভগবানকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে থাকলেন। ১০-৭১-২৫

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ।

লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ॥ ১০-৭১-২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র ও একমাত্র নিবাসস্থান। রাজা যুধিষ্ঠির সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে বাহু পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সমস্ত পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর নয়নযুগল সজল হয়ে উঠল, অঙ্গে অনুভূত হল পুলক শিহরণ। তিনি যেন সর্বতোভাবে পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হলেন এবং বিশ্ব প্রপঞ্চের ভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ করে আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। ১০-৭১-২৬

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজবাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরে২চ্যুতম্॥ ১০-৭১-২৭

তদনন্তর ভীমসেন মৃদুহাস্যে তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরও পরমানন্দ অনুভূতি লাভ হল। হৃদয়ের প্রেমাধিক্য তিনি বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হলেন। নকুল, সহদেব ও অর্জুনও তাঁদের পরম প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। ১০-৭১-২৭

অর্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ।

ব্রাক্ষণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্য\*চ যথাহতঃ॥ ১০-৭১-২৮

অর্জুন আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন ও নকুল-সহদেব তাঁকে অভিবাদন করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের ও কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের যথাযোগ্য নমস্কার করলেন। ১০-৭১-২৮

মানিতো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্।

সূতমাগধগন্ধবা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ॥ ১০-৭১-২৯

মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ।

ব্রাক্ষণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ॥ ১০-৭১-৩০

কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় দেশের রাজাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁদের সম্মানিত করলেন। সৃত, মাগধ, বন্দীজন এবং ব্রাহ্মণ—সকলেই শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। গন্ধর্ব, নট, বিদূষকগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, কাড়া-নাকাড়া, বীণা, ঢোল ও রামশিঙা বাজিয়ে নৃত্যগীত সহকারে কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। ১০-৭১-২৯-৩০

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ।

সংস্থ্যুমানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্॥ ১০-৭১-৩১

এইভাবে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে পদার্পণ করলেন। নগরবাসীদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখ্যাতির আলোচনা হতে লাগল। ১০-৭১-৩১

সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ঃশ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুস্তৈঃ।
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্॥ ১০-৭১-৩২

নগরের রাজপথ ও গলিপথ আদি মদমত্ত হস্তীশ্রাব ও সুবাসিত জলে অভিষেচন করা হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন বর্ণের ধ্বজ-পতাকায় নগর সুসজ্জিত ছিল। বহু জায়গায় সুবর্ণময় তোরণ রচিত হয়েছিল। সুবর্ণপূর্ণ কলসসকল বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছিল। নগরের জনগণ স্নানন্তে নবীন বস্ত্র, অলংকার, পুষ্পমাল্য, আতর-সুগদ্ধি আদি দ্বারা স্জ্জিত হয়ে ভ্রমণ করছিল। ১০-৭১-৩২

> উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদাজালনির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্। মূর্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈর্জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম॥ ১০-৭১-৩৩

নগরের গৃহসকলে প্রদীপ্ত প্রদীপমালা যেন দীপাবলির সৌন্দর্য উপস্থিত করেছিল। গৃহস্থ গবাক্ষ থেকে নির্গত সুগন্ধিত ধূপধূমের এক অভিনব সৌন্দর্য ছিল। ভবনশীর্ষসকল রৌপ্যমণ্ডিত পতাকা ও সুবর্ণকলসে সুশোভিত ছিল। দীপালোকে তা ঝকমক করছিল। এইরূপ ভবনে পরিপূর্ণ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরকে দেখতে দেখতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ১০-৭১-৩৩

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্রমৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ।

সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীং\*চ তল্পে দ্রষ্ট্রং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে॥ ১০-৭১-৩৪

যুবতী রমণীগণ জানতে পারল যে মানব নেত্রের পানপাত্র অর্থাৎ পরম দর্শনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দর্শন করবার অভিলাষে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কেশগ্রন্থি ও বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল। তারা গৃহকর্ম ও শয্যায় শায়িত নিজ পতিদেরও ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার নিমিত্ত সেই অবস্থাতেই রাজপথে ছুটে গেল। ১০-৭১-৩৪

তিম্মিন্ সসঙ্কুল ইভাশ্বরথিদিপিজিঃ কৃষ্ণং সভার্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ।

নার্যো বিকীর্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য সুস্বাগতং বিদধুরৎস্ময়বীক্ষিতেন॥ ১০-৭১-৩৫

রাজপথ তখন গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমাবেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা তো শ্রীভগবানকে দর্শন করবার চিন্তায় বিভোর। অতএব তারা পথের পার্শ্বে অবস্থিত ভবনসমূহে আরোহণ করে রানিদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করল। ভাবাবেগে পুষ্পবৃষ্টি করে তারা মনে মনে শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন দান করল। তারা হাস্যমুখে প্রেমময়দৃষ্টি সহযোগে শ্রীভগবানকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। ১০-৭১-৩৫

উচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নীস্তারা যথোড়ুপসহাঃ কিমকার্যমূভিঃ।

যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাসলীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি॥ ১০-৭১-৩৬

নগরের রাজপথে তখন চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজমান নক্ষত্রসম শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ উপস্থিত। তাঁদের দেখে নগরের রমণীগণ কানাকানি বলতে লাগল—ওরে সখী! এই পরম সৌভাগ্যবতী রাণিগণ এমন কোন পুণ্যকর্ম করেছিলেন যার ফলে তাঁরা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য ও বিলাসে পরিপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা অবলোকন করে তাদের নয়নকে পরম আনন্দ প্রদান করে থাকেন। ১০-৭১-৩৬

তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ।

চক্রুঃ সপর্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ॥ ১০-৭১-৩৭

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে নিষ্পাপ ধন-মানী ও কারুশিষ্পীগণ প্রভূত মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি এনে তাঁর পূজার্চনা করলেন ও স্বাগত অভ্যর্থনা করলেন। ১০-৭১-৩৭

অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ।

সসম্ভ্রমেরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্ রাজমন্দিরম্॥ ১০-৭১-৩৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে অন্তঃপুরের রমণীকুল প্রেম-প্রীতি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা প্রেমবিহুল ও আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টি দ্বারা শ্রীভগবানকে বরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের আচরণে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজমহলে পদার্পণ করলেন। ১০-৭১-৩৮

> পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্। প্রীতাত্মোত্মায় পর্যঙ্কাৎ সমুষা পরিষম্বজে॥ ১০-৭১-৩৯

যখন কুন্তীদেবী নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন তখন তাঁর চিত্ত প্রেমে বিহুল হয়ে পড়ল। তিনি পালঙ্ক থেকে উঠে নিজ পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে এগিয়ে এলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দান করলেন। ১০-৭১-৩৯

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।

পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ॥ ১০-৭১-৪০

দেবদেবেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এনে সমাদর ও আনন্দ-আতিশয্যে রাজা যুধিষ্ঠির আত্মবিশ্মৃত হয়ে গেলেন; তিনি শ্রীভগবানকে পূজার্চনা করবার শাস্ত্রীয়-বিধান ভুলে গেলেন। ১০-৭১-৪০

পিতৃষ্বসূর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণ\*চক্রে২ভিবাদনম্।

স্বয়ং চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ॥ ১০-৭১-৪১

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিসিমা কুন্তীদেবী ও অন্যান্য গুরুজন পত্নীদের অভিবাদন করলেন। ভগিনী সুভদ্রা ও দ্রৌপদী ভগবানকে প্রণাম জানালেন। ১০-৭১-৪১

শুখ্রা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ।
আনর্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা॥ ১০-৭১-৪২
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্ত বাসঃস্রদ্ভমণ্ডনাদিভিঃ॥ ১০-৭১-৪৩

নিজ শৃশ্র কুন্তীদেবীর আদেশে দ্রৌপদী বস্ত্রালংকার ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা এবং পরম সাধিকা সত্যা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পাটরানিদের ও সমাগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রানিগণেরও যথাযোগ্য অর্চনা করলেন। ১০-৭১-৪২-৪৩

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্।

সসৈন্যং সানুগামাত্যং সভার্যং চ নবং নবম্॥ ১০-৭১-৪৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক আয়োজিত বাসস্থানে নিত্য নতুন সুখসামগ্রী উপলভ্য ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৈন্য, সেবক, মন্ত্রী ও পত্নীদের সহিত তথায় পরিতৃপ্ত হয়ে নিবাস করতে থাকলেন। ১০-৭১-৪৪

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্পনসংযুতঃ।

মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা॥ ১০-৭১-৪৫

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব বন দাহন করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন আর ময়দানবকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! এই ময়দানবই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য শ্রীভগবানের আদেশে এক দিব্যসভা নির্মাণ করে দিয়েছিল। ১০-৭১-৪৫

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্লুনেন ভটৈর্বৃতঃ॥ ১০-৭১-৪৬

রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রীতি প্রদান হেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্তেই কয়েকমাস বাস করলেন। মাঝে-মধ্যে তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে নানা স্থানে বিহারও করেছিলেন। বিহারকালে তাঁর সেবায় নিযুক্ত বীর সৈনিকগণ তাঁকে অনুগমন করত। ১০-৭১-৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে কৃষ্ণস্যেন্দ্রপ্রস্থগমনং নামৈকসপ্ততিত্যোহধ্যায়ঃ॥

# দিসপ্ততিতম অধ্যায়

# পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন এবং জরাসন্ধ উদ্ধার

### শ্রীশুক উবাচ

একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ।
ব্রাক্ষণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যের্ত্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ। ১০-৭২-১
আচার্যেঃ কুলবৃদ্ধেশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
শৃথতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ॥ ১০-৭২-২

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল মুনি, ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও আচার্য, কুলবয়োবৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, কুটুম্ব ও ভীমসেনাদি ভ্রাতাগণসহ পরিবৃত হয়ে রাজসভাতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে তিনি সকলের সমুখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে এইরূপ বললেন। ১০-৭২-১-২

### যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।

যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥ ১০-৭২-৩

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন–হে গোবিন্দ! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার ও আপনার পরম পবিত্র বিভ্তিস্বরূপ দেবতাদের অর্চনা করতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে আমার এই সংকল্প পূর্ণ করুন। ১০-৭২-৩

তৃৎপাদুকে অভিরতং পরি যে চরন্তি ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গুণন্তি।

বিন্দতি তে কমলনাভ ভবাপবৰ্গমাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ১০-৭২-৪

হে পদ্মনাভ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের পাদুকাযুগল সমস্ত অমঙ্গলহারক। সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থেকে যারা ধ্যান ও স্তুতিতে মগ্ন থাকে তারাই বস্তুত পবিত্রাত্মা। তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে থাকে। আবার যারা সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থেকে সাংসারিক সুখ কামনা করে তারা তাও লাভ করে থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না তারা মুক্তি তো পায়ই না সাংসারিক ভোগও লাভ করে না। ১০-৭২-৪

তদ্ দেবদেব ভবত\*চরণারবিন্দসেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ।

যে ত্বাং ভজন্তি ন ভুজন্ত্যত বোভয়েষাং নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্।। ১০-৭২-৫ অতএব হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা! আমার প্রবল ইচ্ছা যে সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবার প্রভাব স্বচক্ষে দেখুক। হে প্রভূ! কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয় রাজাদের মধ্যে দুই মতাদর্শী বর্তমান। একদল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত আর অন্য দল তাতে বিশ্বাস ধারণ করে না। তাদের আপনি আপনার শরণাগত হওয়ার সুফল ভালো করে বুঝিয়ে দিন। ১০-৭২-৫

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।

সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োহত্র॥ ১০-৭২-৬

হে প্রভু! আপনি সর্বাত্মা, সমদর্শিতা গুণসম্পন্ন, আত্মানন্দ, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আপনার মধ্যে আমি-তুমি, আপন-পর ভেদাভেদ নেই। আপনার সেবায় নিত্যযুক্ত ব্যক্তি কল্পবৃক্ষ সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির মতন পরম আকাজ্জিত ফল লাভ করে থাকে। সেবার ফল অবশ্যই সেবার অনুরূপ হয়ে থাকে। তাই তাতে বিষম অথবা নির্দয়তার দোষ আদৌ থাকে না। ১০-৭২-৬

### শ্রীভগবানুবাচ

সম্যগ্ ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্ষন। কল্যাণী যেন তে কীর্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি॥ ১০-৭২-৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে শক্রমর্দন ধর্মরাজ! আপনার সংকল্প অতি উত্তম। রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে আপনি ত্রিলোকে আপনার মঙ্গলময় কীর্তির যশোবর্ধন করুন। ১০-৭২-৭

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহ্রদামপি নঃ প্রভো।

সর্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্॥ ১০-৭২-৮

রাজন্! আপনার মহাযজ্ঞ সম্পাদন সকল ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেব, সুহৃদ ও আমাদের –সকলেরই অভিলয়িত কার্য। ১০-৭২-৮

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে।

সম্ভূত্য সর্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্॥ ১০-৭২-৯

মহারাজ! পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিদের পরাজিত করে সমগ্র পৃথিবীকে বশীভূত করে এবং উত্তম যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করে তারপর এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়। ১০-৭২-৯

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ।

জিতোহস্ম্যাত্মবতা তেহহং দুর্জয়ো যোহকৃতাত্মভিঃ॥ ১০-৭২-১০

হে মহারাজ! আপনার চার ভ্রাতা বায়ু, ইন্দ্রাদি লোকপালদের অংশে জাত। তাঁরা প্রত্যেকেই মহাবীর। আপনি স্বয়ং পরম মনস্বী ও সংযমী। আপনারা আপনাদের সদ্গুণ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নিয়েছেন। মন ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কখনো আমাকে বশীভূত করতে সক্ষম হয় না। ১০-৭২-১০

ন কশ্চিনাৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।

বিভূতিভির্বাভিভবেদ্ দেবোহপি কিমু পার্থিবঃ॥ ১০-৭২-১১

তেজ, যশ, সম্পত্তি, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা কোনো দেবতাও মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করতে পারেন না। তাহলে কোনো নৃপতি তাকে অভিভূত করতে পারবে না–তা তো বলাই বাহুল্য। ১০-৭২-১১

### শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখামুজঃ।

ভ্রাতৃন্ দিগ্বিজয়ে২যুঙ্ক্তে বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্॥ ১০-৭২-১২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের উক্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করে তুলল। তাঁর বদনকমলে প্রফুল্লতা দেখা দিল। এইবার তিনি তাঁর ভ্রাতাদের দিগ্মিজয় করার উদ্দেশ্যে গমন করতে আদেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে অতি প্রভাবশালী করে দিয়েছিলেন। ১০-৭২-১২

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।

দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যা সব্যসাচিনম্।

প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১০-৭২-১৩

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বংশীয় বীরদের সঙ্গে সহদেবকে দক্ষিণে দিগ্বিজয় করবার জন্য প্রেরণ করলেন। নকুলকে মৎস্যদেশীয় বীরদের সঙ্গে পশ্চিমে, অর্জুনকে কেকয়দেশীয় বীরদের সঙ্গে উত্তরে ও ভীমসেনকে মদ্রদেশীয় বীরদের সঙ্গে পূর্ব দিকে দিগ্বিজয় করবার জন্য আদেশ দিলেন। ১০-৭২-১৩

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহুর্দিগ্ভ্য ওজসা। অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে॥ ১০-৭২-১৪

পরীক্ষিৎ! ভীমসেনাদি বীরগণ নিজ পরাক্রমে সব দিকের বীরদের পরাজিত করলেন আর যজ্ঞ করবার জন্য উদ্গ্রীব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধনসম্পদ এনে দিলেন। ১০-৭২-১৪

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।

আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ॥ ১০-৭২-১৫

জরাসন্ধ অপরাজিত থাকায় মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন শ্রীউদ্ধবের পরামর্শের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন। ১০-৭২-১৫

ভীমসেনোহর্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ।

জগাুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ॥ ১০-৭২-১৬

হে পরীক্ষিং! অতঃপর জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা করে ভীম, অর্জুন ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীউদ্ধবের পরামর্শ অনুসারে তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করেছিলেন। ১০-৭২-১৬

তে গত্বাহতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।

ব্রহ্মণ্যং সম্যাচেরন রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ॥ ১০-৭২-১৭

রাজা জরাসন্ধ ব্রাহ্মণভক্ত ও গৃহস্থোচিত ধর্মের জ্ঞাতা বলে পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মণবেশ ধারণকারী ক্ষত্রিয়ত্রয় অতিথিসৎকার কালে জরাসন্ধ সকাশে উপনীত হয়ে তার নিকট এইরূপ যাচনা করলেন। ১০-৭২-১৭

রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্।
তন্নঃ প্রযাচ্ছ ভদ্রং তে যদ্ বয়ং কাময়ামহে॥ ১০-৭২-১৮

রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা তিনজন আপনার অতিথি। বহুদূর থেকে আমাদের আগমন হয়েছে। অবশ্যই আমাদের আগমনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অতএব আশা করি আমরা আপনার কাছে যা যাচনা করব তা দেওয়ার চেষ্টা আপনি অবশ্যই করবেন। ১০-৭২-১৮

কিং দুর্মর্যং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ।

কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্॥ ১০-৭২-১৯

তিতিক্ষুর দুঃসহ বলে কিছু থাকে না। দুষ্টব্যক্তির পক্ষে অকরণীয় বলে কিছু থাকে না। উদার ব্যক্তি দিতে পারেন না এমন কোনো বস্তুই নেই। আর সমদর্শীর আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না। ১০-৭২-১৯

যোহনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।

নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥ ১০-৭২-২০

যে সমর্থ ব্যক্তি এই অনিত্য মানবদেব দ্বারা এমন শাশ্বত যশ সংগ্রহ করতে তৎপর হয় না এবং যার প্রশংসায় সজ্জন ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে মুখর হন না, তার যত নিন্দাই করা হোক, তা অল্পই হয়ে থাকে। তার জীবন ধারণ সকলের শোকের কারণ হয়ে থাকে। ১০-৭২-২০

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্জ্বৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।

ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ॥ ১০-৭২-২১

রাজন্! আপনি তো জানেন যে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, কেবল ধূলি বিক্ষিপ্ত অন্নের উপর জীবন নির্বাহকারী মহাত্মা মুদ্গল, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত আদি অনেকেই অতিথিকে নিজ সর্বস্ব দান করে এই নশ্বর দেহেই অবিনাশী পরম পদ লাভ করেছেন। তাই আপনিও আমাদের হতাশ করবেন না। ১০-৭২-২১

#### শ্রীশুক উবাচ

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্ত প্রকোষ্ঠের্জ্যাহতৈরপি। রাজন্যবন্ধুন বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্বান্চিন্তয়ৎ॥ ১০-৭২-২২

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধ তাঁদের কণ্ঠস্বর, পেশীবহুল দেহ এবং কব্জিতে জ্যাঘাতজনিত চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিল যে অতিথিত্রয় ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। সে কোথায় এঁদের দেখেছে ভাবতে লাগল। ১০-৭২-২২

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।

দদামি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্॥ ১০-৭২-২৩

সে বিচার করে স্থির করে ফেলল—এঁরা ক্ষত্রিয় হলেও আমার ভয়ে ব্রাহ্মণ সেজে এসেছেন আর ভিক্ষা যাচনা করছেন। তাই এঁরা যা চাইবেন আমি তাই দান করব। ভিক্ষা চাইলে আমি আমার অতীব প্রিয় ও অপরিত্যাজ্য দেহও দান করতে দ্বিধা করব না। ১০-৭২-২৩

বলের্ব শ্রয়তে কীর্তির্বিততা দিক্ষ্বকলা্ষা।

ঐশ্বর্যাদ্ ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা॥ ১০-৭২-২৪

ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে এসে বলির ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য সব কিছু কৌশলে গ্রহণ করেছিলেন; তবু আজও লোকে বলির অক্ষয় কীর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে থাকে ও তার আলোচনাও করে থাকে। ১০-৭২-২৪

শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে।

জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্ বার্যমাণোহপি দৈত্যরাট্॥ ১০-৭২-২৫

এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের হৃত রাজ্য বলির কাছ থেকে দানরূপে গ্রহণ করে আবার ইন্দ্রকেই তা অর্পণ করেছিলেন। দৈত্যরাজ বলি সব জানতে পেরেছিলেন এবং তা ব্রাহ্মণকে দান করতে দৈত্যাচার্য শুক্রাচার্য-কর্তৃক নিবৃত হওয়ার পরামর্শও পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও বলি সব কিছু দান করে দিয়েছিলেন। ১০-৭২-২৫

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো স্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা।

দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ॥ ১০-৭২-২৬

আমার স্থির বিশ্বাস যে এই দেহ নশ্বর। তাই এই দেহদ্বারা যে বিপুল যশ অর্জন করে না আর যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের জন্যই জীবন ধারণ করে না, তাঁর বেঁচে থাকার তো কোনো অর্থ হয় না। ১০-৭২-২৬

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্।

হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোহপি বঃ॥ ১০-৭২-২৭

হে পরীক্ষিং! জরাসন্ধের মনে ঔদার্য ছিল। সে নানাদিক বিচার করে ব্রাহ্মণ বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনদের বলল –হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের অভিলাষিত বস্তু প্রার্থনা করুন। আপনারা আমার মস্তক যাচনা করলেও আমি তা দান করতে প্রস্তুত। ১০-৭২-২৭

# শ্রীভগবানুবাচ

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দশ্বশো যদি মন্যসে।

যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্নকাজ্ফিণঃ॥ ১০-৭২-২৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে রাজেন্দ্র! আমরা আদৌ অন্নভিক্ষুক ব্রাক্ষণ নই। আমরা ক্ষত্রিয়। আপনার দান করার ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাদের দ্বস্বযুদ্ধ ভিক্ষা দিন। ১০-৭২-২৮

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জুনো হ্যয়ম্।

অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্॥ ১০-৭২-২৯

ইনি পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আর ইনি তাঁর অনুজ অর্জুন। আর আমি হলাম এঁদের মামাতো ভাই ও আপনার বহুদিনের শত্রু কৃষ্ণ। ১০-৭২-২৯

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ।

আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ॥ ১০-৭২-৩০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ পরিচয় প্রদান করলে, জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। অতঃপর সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠল –ওরে মহামূঢ়গণ! যদি তোদের যুদ্ধ করবার বাসনা হয়ে থাকে তাহলে আমি তাই মেনে নিলাম। ১০-৭২-৩০

ন তৃয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবচেতসা।

মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্তা সমুদ্রং শরণং গতঃ॥ ১০-৭২-৩১

কিন্তু ওরে কৃষ্ণ! তুই তো ভীরু কাপুরুষ। তুই যুদ্ধে বিহুল হয়ে পড়িস আর আমার ভয়ে মথুরা ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলি। তাই আমি তোর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব না। ১০-৭২-৩১

অয়ং তু বয়সা তুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ।

অৰ্জুনো ন ভবেদ্ যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম॥ ১০-৭২-৩২

অর্জুনকেও যোদ্ধারূপে মেনে নেওয়া যায় না। একে তো সে বয়সে ছোট তারপর সে বলবানও নয়। তাকে সমকক্ষ বীর বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। থাকল ভীমসেন। সে অবশ্যই বলবান ও আমার সমকক্ষ। ১০-৭২-৩২

ইত্যুক্তা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্।

দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্ বহিঃ॥ ১০-৭২-৩৩

এইরূপ বলে জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা দিল এবং স্বয়ং অন্য একটি গদা নিয়ে নগরের বাইরে বেরিয়ে এল। ১০-৭২-৩৩

ততঃ সমে খলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরৌ।

জন্মতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্মদৌ॥ ১০-৭২-৩৪

সমতলে এসে দুই রণোনাত্ত বীরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গোল। তারা বজ্রসম কঠোর গদাযুগল দ্বারা একে অপরকে আঘাত করতে সচেষ্ট হল। ১০-৭২-৩৪

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ।

চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ॥ ১০-৭২-৩৫

গদাযুদ্ধের নিরমানুসারে বামে ও দক্ষিণে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণশীল যোদ্ধাদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হতে থাকল। যোদ্ধাদের দেখে মনে হল যেন তাঁরা কুশল নটরূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যুদ্ধ করছেন। ১০-৭২-৩৫

তত\*চটচটাশব্দো বজ্রনিপ্পেষসন্নিভঃ।

গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ॥ ১০-৭২-৩৬

হে পরীক্ষিৎ! গদার উপর অন্য গদার প্রহার চলতে লাগল। মনে হল যেন দুই দাঁতাল হস্তী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাঁদের দাঁতের সংঘাতে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ১০-৭২-৩৬

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে অন্যোন্যতোং২সকটিপাদকরোরুজক্রন্।

চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীগুমন্ব্যোঃ॥ ১০-৭২-৩৭

ক্রোধোনাত্ত হস্তীদ্বয় যখন সমুখে যুদ্ধে ইক্ষু উৎপাটন করে একে অপরকে আঘাত করতে তৎপর হয় তখন আঘাতের প্রাবল্যে ইক্ষুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধে অনুরূপ ঘটনাই প্রত্যক্ষ হতে লাগল। যোদ্ধাদ্বয়ের গদা অপরের স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, জঙ্ঘা এবং কণ্ঠাস্থি আঘাতে সচেষ্ট হলে সেই গদাই অঙ্গ স্পর্শে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। ১০-৭২-৩৭

## ইখং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্ন্বীরৌ কুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পর্শেরপিষ্টাম্। শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসীন্নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোখঃ॥ ১০-৭২-৩৮

গদা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়াতে বীরদ্বয় সক্রোধে মুষ্ট্যাঘাতে একে অপরকে আক্রমণ করতে সচেষ্ট হল। সেই মুষ্ট্যাঘাতে লৌহস্পর্শসম শক্তি নিহিত ছিল। রণোনাত্ত হস্তীযুগলসম সেই মহাবীরদের মধ্যে সরাসরি দ্বযুদ্ধ হতে লাগল। করতল প্রহারে বজ্রপাতসম বিকট শব্দ হতে লাগল। ১০-৭২-৩৮

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ।

নির্বিশেষমভূদ্ যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নপ॥ ১০-৭২-৩৯

হে পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধ ও ভীমসেন দুইজনই মহাবীর; তাদের গদাযুদ্ধে নিপুণতা, বল ও উৎসাহ ছিল সমরূপ, অতএব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধের পর শক্তির তারতম্য দেখা গেল না। সমানে প্রহার চলতে থাকলেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে দেখা গেল না। ১০-৭২-৩৯

এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ।

দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন্ধিশি তিষ্ঠতোঃ॥ ১০-৭২-৪০

রাত্রিকালে মিত্রসম অবস্থান করলেও দিবাভাগে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ! সপ্তবিংশতি দিবসেও যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হল না। ১০-৭২-৪০

একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ।

ন শক্তোহহং জরাসন্ধং নির্জেতুং যুধি মাধব॥ ১০-৭২-৪১

প্রিয় পরীক্ষিৎ! অষ্টবিংশতি দিবসে ভীমসেন তাঁর মামতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন –হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করতে পারছি না। ১০-৭২-৪১

শত্রোর্জনামৃতী বিদ্বান্ জীবিতং চ জরাকৃতম্।

পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ॥ ১০-৭২-৪২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন জরাসন্ধের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য। জরা রাক্ষসী দেহের দুই অংশকে সংযুক্ত করে জরাসন্ধকে জীবিত করেছিল। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে জরাসন্ধ বধের উপায় উদ্ভাবন করলেন। ১০-৭২-৪২

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ।

দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়॥ ১০-৭২-৪৩

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের জ্ঞানভাগ্যর অসীম। তিনি জরাসন্ধ বধের উপায় জানাতে ভীমসেনের সম্মুকে এক বৃক্ষের ডালকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। ১০-৭২-৪৩

তদ্ বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।

গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ১০-৭২-৪৪

বীরশ্রেষ্ঠ এবং পরম শক্তিশালী ভীমসেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংকেত বুঝতে পারলেন। তিনি জরাসন্ধের পদদ্বয় হাত দিয়ে ধরে তাকে ভূপাতিত করলেন। ১০-৭২-৪৪

একং পাদং পদাহহক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ।

গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ॥ ১০-৭২-৪৫

অতঃপর তিনি, গজরাজ যেমনভাবে বৃক্ষশাখা বিদারণ করে থাকে—তেমনভাবেই একটি পায়ের দ্বারা তার পদতল চেপে রেখে অন্য পদকে দুইহাতে ধরে জরাসন্ধকে গুহ্যদেশ থেকে আরম্ভ করে দুই ভাগে চিরে ফেললেন। ১০-৭২-৪৫

# একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে। একবাহুক্ষিদ্রকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ॥ ১০-৭২-৪৬

সকলে দেখল যে জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; দেহের প্রতি খণ্ডে একটি পদ, জঙ্ঘা, অণ্ডকোষ, কটিভাগ, পৃষ্ঠদেশ, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ন্ধ্র এবং কর্ণ বিদ্যমান। ১০-৭২-৪৬

> হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে। পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ॥ ১০-৭২-৪৭

মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হলে সেইখানকার প্রজাগণ হাহাকার করে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে প্রণাম করে ও তাঁকে আলিঙ্গন করে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। ১০-৭২-৪৭

সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।

অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ।

মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে॥ ১০-৭২-৪৮

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জ্ঞানকে কেউই বুঝতে সক্ষম হয় না। বস্তুত তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবন প্রদাতা। তিনি জরাসন্ধের রাজসিংহাসনে তার পুত্র সহদেবকে অভিষিক্ত করলেন; আর জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করলেন। ১০-৭২-৪৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে জরাসন্ধবধো

# ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

# জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের বিদায় গ্রহণ ও শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন

#### শ্রীশুক উবাচ

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টো লীলয়া যুধি নির্জিতাঃ। তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ॥ ১০-৭৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! অনায়াসে বিশ সহস্র আট শত রাজাদের পরাজিত করে জরাসন্ধ গিরিকন্দরের এক দুর্গে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা মুক্তিলাভ করে কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। কারাগারের বন্দীজীবন তাদের দেহ ও বসন ক্রিষ্ট ও মলিন করে দিয়েছিল। ১০-৭৩-১

# ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ। দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্॥ ১০-৭৩-২

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রাজাগণ দুর্বল ও শুষ্কবদন হয়ে পড়েছিল। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। গিরিকন্দর থেকে নির্গত হতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের দর্শন দান করলেন। নবনীরদকান্ত শ্যামসুন্দর তখন কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করেছিলেন। ১০-৭৩-২

শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদাগর্ভারুণেক্ষণম্।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরনাকরকুণ্ডলম্॥ ১০-৭৩-৩
পদাহস্তং গদাশঙ্খরথাক্সৈরুপলক্ষিতম্।
কিরীটহারকটককটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্॥ ১০-৭৩-৪

শ্রীভগবান তাদের গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদাধারী চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। বক্ষঃস্থলে তাঁর স্বর্ণাভা শ্রীবৎসচিহ্ন। নয়নযুগল তাঁর পদাগর্ভসম কোমল ও অরুণাভাযুক্ত। বদন মণ্ডলে ছিল প্রসন্মতার অবস্থান। কর্ণযুগল মকরাকৃতি কুণ্ডলে জ্যোতির্ময় ছিল। তিনি ছিলেন সুন্দর কিরীট, মুক্তাহার, বলয়, চন্দ্রহার ও বাজুবন্ধ পরিশোভিত। ১০-৭৩-৩-৪

ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া। পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহুয়া॥ ১০-৭৩-৫ জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ।

প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ॥ ১০-৭৩-৬

শ্রীভগবানের কণ্ঠদেশের জ্যোতির্ময় কৌস্তভমণি ও লম্বিত বনমালার অনুপম শোভা ছিল। রাজাগণের ইন্দ্রিয়সকল শ্রীভগবানের এই সুন্দর দর্শনকে উপভোগ করতে সচেষ্ট হল। নয়ন রূপসুধা পান করতে লাগল, রসনা লেহন করে আস্বাদ গ্রহণ করতে তৎপর হল; নাসিকা আঘ্রাণে ও বাহুদ্বয় আলিঙ্গনে স্পর্শসুখ পাওয়ায় সচেষ্ট হল। রাজাদের সমস্ত পাপ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই বিধৌত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করে তাদের দর্শন দান করছেন তাই ভাবাবেগে তারা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল। ১০-৭৩-৫-৬

কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্রাদধ্বস্তসংরোধনক্রমাঃ। প্রশশংসুর্ক্ষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ॥ ১০-৭৩-৭

ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ রাজাদের বন্দী জীবনের ক্লেশসকল হরণ করল। তারা বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বিনয় সহকারে নিবেদন করল। ১০-৭৩-৭

## রাজান উচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয়। প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিগ্লান্ ঘোরসংস্তেঃ॥ ১০-৭৩-৮

হে দেবেশ্বর! আপনি শরণাগতের সকল দুঃখ ও ভয় হরণ করে থাকেন। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি জরাসন্ধের কারাগার থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন আমরা আপনার কাছে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি। আমরা সাংসারিক দুঃখের কটু স্বাদ অনুভব করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা আপনার শরণাগত। হে প্রভু! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। ১০-৭৩-৮

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন। অনুগ্রহো যদ্ ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো॥ ১০-৭৩-৯ হে মধুসূদন! হে নাথ! আমরা মগধ রাজ জরাসন্ধের কোনো দোষ দেখি না। ভগবন্! এতো আপনারই এক বিশেষ অনুগ্রহ, যে রাজা হয়েও আমরা রাজ্যচ্যুত হয়েছি। ১০-৭৩-৯

> রাজ্যৈশ্বর্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ। তুনাায়ামোহিতোহনিত্যা মন্যতে সম্পদোহচলাঃ॥ ১০-৭৩-১০

কারণ রাজা ঐশ্বর্যে মদমত্ত রাজার প্রকৃত সুখ লাভ অথবা কল্যাণ হওয়া যে আদৌ সম্ভব হয় না। সে তো আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এই অনিত্য ধনসম্পদকেই শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করে বসে। ১০-৭৩-১০

> মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্। এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে॥ ১০-৭৩-১১

যেমন মরীচিকাকে মূর্খগণ জলাশয় মনে করে থাকে, তেমনভাবেই ইন্দ্রিয়লোলুপ ও অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই পরিবর্তনশীল মায়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে। ১০-৭৩-১১

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।

ঘুন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো মৃত্যুং পুরস্তাবিগণয্য দুর্মদাঃ॥ ১০-৭৩-১২

ভগবন্! ধনসম্পদে মদমত্ত হয়ে আমরা পূর্বে বুদ্ধিভ্রস্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমরা ভূমি দখলের লড়াই করে নিজ প্রজাদেরই অনিষ্টসাধন করতাম। বস্তুত আমরা মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর আচরণে যুক্ত ছিলাম। সেই নিষ্ঠুর কার্যে তখন আমরা এত ব্যস্ত যে, ভুলেই গিয়েছিলাম মৃত্যুরূপে আপনি আমাদের শিয়রে অপেক্ষমান রয়েছেন। আমরা অসংযত হয়ে পড়েছিলাম। ১০-৭৩-১২

ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা দুরন্তবীর্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।

কালেন তন্বা ভবতোহনুকম্পয়া বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে॥ ১০-৭৩-১৩

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! কালের গতি বিচিত্র ও দুরন্ত। কাল অতি বলবান; সে কারো আদেশ পালন করতে বাধ্য নয় কারণ কাল তো স্বয়ং আপনিই। কালের প্রভাবে এখন আমরা শ্রীহীন ও রিক্ত হয়ে পড়েছি। আপনি অহৈতুকী কৃপাসিস্কু। আপনার কৃপায় আমাদের অহংকার চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবক। ১০-৭৩-১৩

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।

উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্॥ ১০-৭৩-১৪

হে বিভু! এই মানবদেহ দিনদিন ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে। তাকে তো রোগের জন্মভূমি আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। তাই এই মানবদেব দ্বারা রাজ্য ভোগ করবার স্পৃহা আর আমাদের নেই; কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে তা মরীচিকার জলসম সর্বতোভাবে মিথ্যা। কেবল তাই নয়, কর্মফলে মৃত্যুর পর যে স্বর্গলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে, আমাদের তার কামনাও নেই। আমরা বুঝতে পেরেছি যে তা অন্তঃসারশূন্য, কেবল শুনতেই সুমধুর। ১০-৭৩-১৪

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাজয়োঃ।

স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ॥ ১০-৭৩-১৫

আপনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মের বিস্মৃতি যেন আমাদের কখনো না হয়, আমরা তাঁর অক্ষয় স্মৃতি ধারণ করতে চাই। তারজন্য আমাদের যদি অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতেও হয় তাও আমরা স্বীকার করে নেব। ১০-৭৩-১৫

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১০-৭৩-১৬

প্রণত জনের ক্লেশনাশক শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা এবং গোবিন্দের প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত নমস্কার জ্ঞাপন করছি। ১০-৭৩-১৬

## শ্রীশুক উবাচ

সংস্থ্যমানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ।

তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শুক্ষুয়া গিরা॥ ১০-৭৩-১৭

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাগণ করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তুতি করলে শরণাগতের রক্ষাকারী শ্রীভগবান সুমধুর স্বরে বললেন। ১০-৭৩-১৭

# শ্রীভগবানুবাচ

অদ্যপ্রভৃতি বো ভূপা ময্যাত্মন্যখিলেশ্বরে।

সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তিৰ্বাঢ়মাশংসিতং তথা॥ ১০-৭৩-১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে রাজাগণ! আমার প্রতি আকাজ্ঞ্চিত সুদৃঢ় ভক্তিলাভ তোমাদের অবশ্যই হবে। তবে জেনে রাখো যে আমিই সকলের আত্মা ও সর্বেশ্বর। ১০-৭৩-১৮

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ।

শ্রিয়ৈশ্বর্যমদোল্লাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্॥ ১০-৭৩-১৯

হে রাজাগণ! তোমাদের সংকল্প অতি উত্তম; তা তোমাদের সৌভাগ্য ও আনন্দ প্রদান করবে। তোমাদের বক্তব্যও সঠিক, কারণ ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য-উচ্চ্ছুঙ্খলতাও মত্ততার কারণ হয়ে থাকে। ১০-৭৩-১৯

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোহপরে।

শ্রীমদাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্ দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ॥ ১০-৭৩-২০

হৈহয়, নহুষ, বেন, রাবণ, নরকাসুর আদি বহু দেবতা, দৈত্য, নরপতিকে ঐশ্বর্যজনিত মদমত্ততা হেতু স্থানচ্যুত ও পদচ্যুত হতে হয়েছিল। ১০-৭৩-২০

ভবন্ত এতদ্ বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ।

মাং যজন্তো২ধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষথ॥ ১০-৭৩-২১

জেনে রাখ যে দেহ ও তার সংশ্লিষ্ট বস্তুসকল সৃষ্ট হয়ে থাকে বলে তার বিনাশ অবশ্যস্তাবী। অতএব তাতে আসক্তি ত্যাগ করো। মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রেখে সংযত আচরণ করে যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনায় নিত্যযুক্ত থেকো আর ধর্মপথে প্রজা প্রতিপালন করো। ১০-৭৩-২১

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ।

প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ॥ ১০-৭৩-২২

সন্তান উৎপাদন ভোগের জন্য না করে বংশ রক্ষা হেতু করবে আর প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতিকে সমজ্ঞান করে তাকে আমার প্রসাদ মনে করে সেবন করবে। আমাতে চিত্ত নিত্যযুক্ত রেখে জীবনযাপন করলে আনন্দে থাকবে। ১০-৭৩-২২

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ।

ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্ মামন্তে ব্ৰহ্ম যাস্যথ॥ ১০-৭৩-২৩

দেহ ও দেহকে বিষয়ক বস্তুসকলে আসক্তি ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ভাব রাখবে; নিজ আত্মাতেই রমণ করবে, ভজনে আগ্রহী হবে, আশ্রমোচিত ব্রতসকল পালন করবে। মনকে নিত্য আমাতে যুক্ত রেখে জীবনযাপন করবে। তাহলে শেষে তোমরা আমার ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করতে সমর্থ হবে। ১০-৭৩-২৩

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ।

তেষাং ন্যযুঙ্ক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্মণি॥ ১০-৭৩-২৪

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভুবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের এইরূপ আদেশ দিয়ে তাদের স্নানাদি কার্য সমাপন হেতু বহু দাসদাসী নিযুক্ত করলেন। ১০-৭৩-২৪

সপর্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত।

নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণেঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ॥ ১০-৭৩-২৫

হে পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধতনয় সহদেব দ্বারা রাজাদের রাজোচিত বস্ত্রালংকার, মাল্য-চন্দন আদি দান করিয়ে তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হল। ১০-৭৩-২৫

ভোজয়িত্বা বরায়েন সুস্লাতান্ সমলফ্বতান্।

ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তামূলাদ্যৈর্নুপোচিতৈঃ॥ ১০-৭৩-২৬

স্নানান্তে যখন নৃপতিগণ উত্তম বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত তখন শ্রীভগবান তাদের উত্তম আহার্য বস্তুদ্বারা সেবা করালেন ও রাজোচিত তামূলাদি বিবিধ বস্তুদ্বারা পরিতৃপ্ত করালেন। ১০-৭৩-২৬

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।

বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্ত যথা গ্রহাঃ॥ ১০-৭৩-২৭

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাদের সম্মান প্রদর্শন কার্য শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই আয়োজিত হয়েছিল। সুন্দর কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে নৃপতিগণ মেঘমুক্ত শারদ গগনে দীপ্তিমান তারাসম সৌন্দর্যযুক্ত হলেন। ১০-৭৩-২৭

রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্।

প্রীণয্য সূনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ॥ ১০-৭৩-২৮

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিগণকে মণিকাঞ্চনমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়ে সমধুর বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করলেন। ১০-৭৩-২৮

ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।

যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ॥ ১০-৭৩-২৯

এইভাবে সুমহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে নৃপতিগণের অতি ভয়ংকর বন্দীজীবনের অবসান হল। যাত্রাকালে নৃপতিগণ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলার মাধুর্য মন্থন করতে করতে নিজ নিজ রাজধানীতে গমন করল। ১০-৭৩-২৯

জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্।

যথান্বশাসদ্ ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ॥ ১০-৭৩-৩০

নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছে নৃপতিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপা ও লীলার কথা প্রজাদের মধ্যে প্রচার করল। অতঃপর তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উপদিষ্ট সাত্ত্বিক জীবনযাপনে সচেষ্ট হল। ১০-৭৩-৩০

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ।

পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ॥ ১০-৭৩-৩১

গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জিতারয়ঃ।

হর্ষয়ন্তঃ স্বসুরুদো দুর্জদাং চাসুখাবহাঃ॥ ১০-৭৩-৩২

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধ বধ করিয়ে ভীমসেন ও অর্জুন সহিত জরাসন্ধনন্দন সহদেব দ্বারা সম্মানিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপে উপনীত হয়ে নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করে বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন যা বান্ধবদের সুখী ও শত্রুদের দুঃখী করল। ১০-৭৩-৩১-৩২

তচ্ছুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ।

মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ॥ ১০-৭৩-৩৩

শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সকলে প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠল। তারা বুঝল যে জরাসন্ধ পরাজিত হয়েছে আর তাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পথ যেন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হল। ১০-৭৩-৩৩

অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জুনজনার্দনাঃ।

সর্বমাশ্রাবয়াঞ্জুকুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্॥ ১০-৭৩-৩৪

ভীমসেন, অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করে সেই কৃত্যসকল বর্ণনা করলেন যা জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত করা হয়েছিল। ১০-৭৩-৩৪

নিশম্য ধর্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্।

আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন॥ ১০-৭৩-৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরম অনুগ্রহপূর্ণ কথা শুনে প্রেমবিহুল হয়ে উঠলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রুর বর্ষণ হতে লাগল। তিনি কোনো কথা বলতে সক্ষম হলেন না। ১০-৭৩-৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে কৃষ্ণাদ্যাগমনে ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

# শ্রীভগবানের অগ্রপূজা ও শিশুপাল উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ।

কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুতা প্রীতস্তমব্রবীৎ॥ ১০-৭৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ বধ এবং সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভূত মহিমা শ্রবণ করে অতিশ্রয় প্রসন্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন। ১০-৭৪-১

# যুধিষ্ঠির উবাচ

যে স্যুক্তৈলোক্যগুরবঃ সর্বে লোকমহেশ্বরাঃ। বহন্তি দুর্লভং লব্ধবা শিরসৈবানুশাসনম্॥ ১০-৭৪-২ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন–হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিলোকাধিপতি ব্রহ্মা, শংকর এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল আপনার আদেশ লাভ করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকেন আর কুচিৎ আদেশ পেয়ে গেলে তা শিরোধার্য করে অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করে থাকেন। ১০-৭৪-২

#### স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম।

ধত্তেংনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ১০-৭৪-৩

হে অনন্তবীর্য! আমরা অতি দীনহীন হয়েও নিজেদের ভূপতি ও নরপতি জ্ঞান করে থাকি। বস্তুত এইজন্য আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। অথচ আপনি আমাদের আদেশ গ্রহণ করে থাকেন ও তা পালনও করে থাকেন। সর্বশক্তিমান কমললোচন শ্রীভগবানের এ তো নরলীলায় অভিনয়মাত্র। ১০-৭৪-৩

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রমাত্মনঃ। কর্মভির্দর্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ॥ ১০-৭৪-৪

সূর্যের উদয়াস্তে আদৌ তার তেজের তারতম্য হয় না। তেমনভাবেই কোনো রকমের কার্যে আপনার হর্ষ অথবা বিষাদ থাকে না কারণ আপনি সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বয়ং। ১০-৭৪-৪

ন বৈ তেহজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব।

ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতা॥ ১০-৭৪-৫

হে অজিত! হে মাধব! 'আমি-তুমি' ও 'আমার-তোমার' – এইরূপ বিকারযুক্ত ভেদবুদ্ধি তো পশুদের হয়ে থাকে। যারা আপনার অনন্য ভক্ত তাদের চিত্তে এইরূপ অসংলগ্ন বিচারবুদ্ধি কখনো স্থান পায় না। অতএব তা আপনার মধ্যে আসার প্রশ্নই ওঠে না! ১০-৭৪-৫

# ইত্যুক্তা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ। কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১০-৭৪-৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ বলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞোপযুক্ত কালে যজ্ঞকর্মে নিপুণ বেদবাদী ব্রাক্ষণদের ঋত্বিক, আচার্য আদি রূপে বরণ করে নিলেন। ১০-৭৪-৬

বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তর্গোতমোহসিতঃ।
বিস্ঠিশ্চ্যবনঃ কথাে মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ॥ ১০-৭৪-৭
বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ।
পৈলঃ পরাশরাে গর্গাে বৈশস্পায়ন এব চ॥ ১০-৭৪-৮
অথবা কশ্যপাে ধৌম্যাে রামাে ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহােত্রো মধুচ্ছনা বীরসেনাহকৃতব্রণঃ॥ ১০-৭৪-৯

তাঁরা হলেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রুতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশস্পায়ন, অথবা, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, আসুরি, বীতিহাত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণ। ১০-৭৪-৭-৮-৯

উপহূতান্তথা চান্যে দ্রোণভীম্মকৃপাদয়ঃ। ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুর\*চ মহামতিঃ॥ ১০-৭৪-১০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এঁদের ছাড়াও দ্রোণাচার্য, ভীম্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর দুর্যোধনাদি পুত্রদের এবং মহামতি বিদুরকেও আমন্ত্রণ করলেন। ১০-৭৪-১০

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ। তত্রেয়ুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ॥ ১০-৭৪-১১

রাজন্! রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করতে দেশের সকল নৃপতিগণ, তাঁদের মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – সকলেই সমবেত হলেন। ১০-৭৪-১১

> ততন্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ। কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্লায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নূপম্॥ ১০-৭৪-১২

অতঃপর ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণময় লাঙল দ্বারা যজ্ঞভূমিকে কর্ষণ করিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। ১০-৭৪-১২

হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চভবসংযুতাঃ॥ ১০-৭৪-১৩
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ॥ ১০-৭৪-১৪
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্মশ্চ সর্বশঃ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ॥ ১০-৭৪-১৫

প্রাচীনকালে যেমন বরুণদেবের যজ্ঞে সকল যজ্ঞপাত্রই সুবর্ণনির্মিত ছিল, তেমনই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও হয়েছিল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশংকর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সিদ্ধগণ ও গন্ধর্বগণ তাঁদের গণেদের সহিত, বিদ্যাধরগণ, নাগগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, সপত্নিক বড় বড় রাজাগণ—এঁরা সকলেই রাজসূয় যজ্ঞে সম্মিলিত হলেন। ১০-৭৪-১৩-১৪-১৫

মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ। অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চসঃ। রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রাচেতসমিবামরাঃ॥ ১০-৭৪-১৬

সকলে আলোচনা ছাড়াই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরই রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের পক্ষে এই কার্য সম্পাদন করা মোটেই কোনো বড় কথা নয়। তখন দেবতাসম তেজস্বী যাজকগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করালেন, যেমনভাবে দেবতাগণ পূর্বে বরুণকে দিয়ে করিয়েছিলেন। ১০-৭৪-১৬

> সৌত্যেহহন্যবনীপালো যাজকান্ সদ্সস্পতীন্। অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ॥ ১০-৭৪-১৭

সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন দিবসে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ পরম ভাগ্যবান যাজকদের ও যজ্ঞকর্মের ভুলভ্রান্তি নিরীক্ষণকারী তন্ত্রধারকদের অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে যথাবিধি পূজা করলেন। ১০-৭৪-১৭

> সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ। নাধ্যগচ্ছন্ননৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ॥ ১০-৭৪-১৮

অনন্তর আলোচনা চলতে লাগল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কার পাওয়া উচিত। সকলেই নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে উঠল আর সেইজন্য কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গোল না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন। ১০-৭৪-১৮ অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠং ভগবান্ সাতৃতাং পতিঃ।

এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ॥ ১০-৭৪-১৯

যাদবশ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনিই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের অধিকারী কারণ তিনিই তো সমস্ত দেবতারূপে বর্তমান এবং দেশ, কাল, ধন আদি সকল বস্তুও তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ১০-৭৪-১৯

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।

অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ॥ ১০-৭৪-২০

সমগ্র বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। সমস্ত যজ্ঞও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অগ্নি, আহুতি এবং মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠান করেন। জ্ঞান ও কর্ম –এই দুই পথও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ১০-৭৪-২০

এক এবাদ্বিতীয়োহসাবৈতদাত্ম্যুমিদং জগৎ।

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সূজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ১০-৭৪-২১

হে সভ্যগণ! কত আর বর্ণনা করব! ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাতে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদের নামগন্ধও নেই। এই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁরই স্বরূপ। তিনি আত্মস্থ এবং জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি আদি ছয় বিকার বিরহিত। তিনি আত্মস্বরূপ সংকল্প দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও সংহার করে থাকেন। ১০-৭৪-২১

বিবিধানীহ কর্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া।

ঈহতে যদয়ং সর্বঃ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্॥ ১০-৭৪-২২

সমস্ত জগতের বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মোক্ষরূপ যে পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে। ১০-৭৪-২২

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।

এবং চেৎ সৰ্বভূতানামাত্মনশ্চাৰ্হণং ভবেৎ॥ ১০-৭৪-২৩

অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদানের জন্য বিবেচিত হোন। তাঁর পূজায় সমস্ত প্রাণীদের পূজা হবে, নিজেরও পূজা হবে। ১০-৭৪-২৩

সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।

দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা॥ ১০-৭৪-২৪

নিজ দান ধর্মকে অনন্ত ভাবসম্পন্ন করবার নিমিত্ত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর অন্তরাত্মা, ভেদাভেদরহিত, পরম শান্ত ও পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য। ১০-৭৪-২৪

ইত্যুক্তা সহদেবোহভূৎ তৃষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।

তচ্ছুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ॥ ১০-৭৪-২৫

হে পরীক্ষিৎ! সহদেব শ্রীভগবানের মহিমা ও তাঁর প্রভাবকে জানতেন। এইবার তিনি চুপ করে গেলেন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভাতে উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলী সাধুবাদ সহকারে সহদেবের উক্তিকে সমর্থন করলেন। ১০-৭৪-২৫

শ্রুতা দিজেরিতং রাজা জাত্বা হার্দং সভাসদাম।

সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহুলঃ॥ ১০-৭৪-২৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আদেশ ও বিদ্বৎমণ্ডলীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে পরমানন্দে প্রেমাবেগে বিহুল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। ১০-৭৪-২৬

#### তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ।

সভার্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বোহবহন্মদা॥ ১০-৭৪-২৭

পত্নী, ভ্রাতা, অমাত্য এবং কুটুম্বাদিসহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি প্রেম ও আনন্দে শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালন করলেন ও সেই লোকপাবন পরমপবিত্র পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। ১০-৭৪-২৭

বাসোভিঃ পীতকৌশেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ।

অৰ্থয়িত্বাশ্ৰুপূৰ্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিত্ৰুম্॥ ১০-৭৪-২৮

তিনি শ্রীভগবানকে কৌষেয় পীতাম্বর ও মহামূল্য অলংকার উৎসর্গ করলেন। সেই সময় তাঁর নয়নযুগল প্রেম ও আনন্দ আতিশয্যে সজল হয়ে ওঠায় তিনি শ্রীভগবানকে ভালোভাবে দর্শনও করতে পারছিলেন না। ১০-৭৪-২৮

ইখং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ।

নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ১০-৭৪-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে পূজিত ও সৎকৃত হতে দেখে যজ্ঞসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন ও নমস্কার জ্ঞাপন করতে লাগলেন। তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ১০-৭৪-২৯

ইখুং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠাদুখায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।

উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমৰ্ষী সংশ্ৰাবয়ন্ ভগবতে পৰুষাণ্যভীতঃ॥ ১০-৭৪-৩০

হে পরীক্ষিৎ! নিজাসনে উপবিষ্ট শিশুপাল এই সব দেখে ও শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শ্রবণে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়াল আর সভার মধ্যে হাত তুলে নির্ভয়ে শ্রীভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে শুরু করল। ১০-৭৪-৩০

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।

বৃদ্ধানামপি যদ্ বুদ্ধিবালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে॥ ১০-৭৪-৩১

হে সভাসদগণ! কাল স্বয়ং ঈশ্বর—এই শ্রুতিবাক্য সর্বতোভাবে সত্য। সে ঠিক নিজের কাজ করিয়ে নিয়ে থাকে। আমি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইমাত্র পেলাম, না হলে এক বালক মূর্থের কথা শুনে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিপর্যয় হয় কী করে! ১০-৭৪-৩১

যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্।

সদসস্পতয়ঃ সর্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোহর্হণে॥ ১০-৭৪-৩২

কিন্তু আপনারা যে অগ্রপূজার যোগ্য পাত্র নিরূপণে কুশল, তা জানি। অতএব হে বিদ্বৎমণ্ডলী! যোগ্যপাত্র নিরূপণে আপনারা বালক সহদেবের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না। ১০-৭৪-৩২

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মুষান্।

পরমর্ষীন্ ব্রক্ষনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্॥ ১০-৭৪-৩৩

এইখানে তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত ধারণকারীগণ আছেন, জ্ঞানদ্বারা নিজ পাপ-তাপ দূর করতে যাঁরা সক্ষম তাঁরাও আছেন, পরম জ্ঞানী শ্বষিগণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠগণও আছেন। অতি মহান লোকপালগণও তো এঁদের পূজা করে থাকেন। ১০-৭৪-৩৩

সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।

যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্যাং কথমর্হতি॥ ১০-৭৪-৩৪

যাঁরা যজ্ঞের প্রকৃষ্ট নিয়মের জ্ঞানী সেই সভ্যশ্রেষ্ঠদের উপস্থিতিতে এই কুলকলঙ্ক গোপালক কেমন করে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে পারে? কাক কেমন করে যজ্ঞের পুরোভাগ চরু লাভ করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? ১০-৭৪-৩৪

## বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ। স্বৈরবর্তী গুণৈহীনঃ সপর্যাং কথমর্হতি॥ ১০-৭৪-৩৫

এ বর্ণাশ্রম ভ্রষ্ট। উচ্চ কুলজাতও নয়। এ সমস্ত ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। বেদ ও লোকমর্যাদা উল্লঙ্খনকারী এই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী। এ সদ্গুণ বিরহিত। তাহলে এ অগ্রপূজা পায় কেমন করে? ১০-৭৪-৩৫

যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্।

বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্যাং কথমর্হতি॥ ১০-৭৪-৩৬

এদের কুল রাজা যযাতি দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত। এর বংশ সজ্জনগণ দ্বারা অস্বীকৃত। এ নিত্য ব্যর্থ মধুপানাসক্ত। তাহলে তাকে অগ্রপূজার যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া কেমন করে সঠিক বলা হচ্ছে? ১০-৭৪-৩৬

ব্ৰশ্বৰ্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেহব্ৰশ্বৰ্চসম্।

সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ॥ ১০-৭৪-৩৭

এরা ব্রহ্মর্ষি সেবিত মথুরাদি দেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজ ও বেদচর্চা বিরহিত সমুদ্র-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে আর মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বার হয়ে দস্যুসম প্রজাদের পীড়ন ও হরণ করে থাকে। ১০-৭৪-৩৭

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ।

নোবাচ কিঞ্চিদ্ ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্॥ ১০-৭৪-৩৮

পরীক্ষিৎ! বস্তুত শিশুপালের শুভসকল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে আরও বহু অপমানজনক কটু কথা বর্ষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করল। কিন্তু সিংহ যেমন শৃগালের ডাককে আদৌ গুরুত্ব দেয় না তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবিচল রইলেন। তিনি শিশুপালের কোনো কথারই উত্তর দিলেন না। ১০-৭৪-৩৮

ভগবন্ধিন্দনং শ্রুতা দুঃসহং তৎসভাসদঃ।

কর্ণৌ পিধায় নির্জগাঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা॥ ১০-৭৪-৩৯

কিন্তু সভায় উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীভগবানের উদ্দেশে বর্ষিত নিন্দাবাক্য সহ্য করা সম্ভব হল না। তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজ কর্ণ আচ্ছাদন করে শিশুপালকে তিরস্কার করতে করতে সক্রোধে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। ১০-৭৪-৩৯

নিন্দাং ভগবতঃ শৃগ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।

ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ ১০-৭৪-৪০

হে পরীক্ষিৎ! যে শ্রীভগবানের অথবা ভগবদ্ধক্তের নিন্দা শ্রবণ করেও সেই স্থান ত্যাগ করে না, সে সমস্ত কৃত শুভকর্ম থেকে বিচ্যুত হয় আর অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১০-৭৪-৪০

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ।

উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থ্যুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ॥ ১০-৭৪-৪১

পরীক্ষিৎ! এইবার শিশুপালকে বধ করবার নিমিত্ত পাণ্ডব, মৎস্য, কেকয় এবং সৃঞ্জয় বংশের নৃপতিগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে এলেন। ১০-৭৪-৪১

ততশ্চৈদ্যস্থ্ৰসম্ভ্ৰান্তো জগৃহে খড়াচৰ্মণী।

ভর্ৎসয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত॥ ১০-৭৪-৪২

কিন্তু শিশুপাল তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজ ঢাল ও তরবারি তুলে নিল এবং সেই বিদ্বৎমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ যজ্ঞসভাতেই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থনকারী রাজাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে লাগল। ১০-৭৪-৪২ তাবদুখায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য স্বয়ং রুষা।

শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ॥ ১০-৭৪-৪৩

কলহ বৃদ্ধি পেতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইবার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর অনুগত নৃপতিদের শান্ত থাকতে বললেন আর স্বয়ং সক্রোধে তাঁকে আক্রমণকারী শিশুপালের মস্তক তাঁর সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা ছেদন করলেন। ১০-৭৪-৪৩

শব্দঃ কোলাহলোহপ্যাসীৎ শিশুপালে হতে মহান্।

তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ॥ ১০-৭৪-৪৪

শিশুপাল নিহত হওয়ামাত্র অতিশয় শোরগোল হতে লাগল। তার অনুগত রাজাগণ প্রাণ রক্ষার্থে দ্রুত এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। ১০-৭৪-৪৪

চৈদ্যদেহোখিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ।

পশ্যতাং সর্বভূতানামুক্ষেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥ ১০-৭৪-৪৫

যেমন আকাশ থেকে বিচ্যুত উল্কা পৃথিবীতে বিলীন হয়ে যায় তেমনভাবেই সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই শিশুপালের দেহ থেকে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। ১০-৭৪-৪৫

জনাত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।

ধ্যায়ংস্তনায়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥ ১০-৭৪-৪৬

হে পরীক্ষিং! শিশুপালের অন্তঃকরণের শক্রভাব ধারণের পরিবর্ধন তিন জন্ম ধরে হচ্ছিল আর তাই সে শক্রভাবাপন্ন থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকত, যার ফলে সে তাঁর পার্ষদরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বস্তুত মৃত্যুর পর লাভ করা গতি, ভাবের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ১০-৭৪-৪৬

ঋত্বিগ্ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ।

সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেহ্বভৃথমেকরাট্॥ ১০-৭৪-৪৭

শিশুপাল উদ্ধারের পর চক্রবর্তী সম্রাট ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সদস্যদের ও ঋত্বিকদের প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি সকলকে যথাবিধি পূজা করে যজ্ঞান্ত স্নান—অবভূত স্নান সম্পন্ন করলেন। ১০-৭৪-৪৭

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।

উবাস কতিচিন্মাসান সুহাদ্ভিরভিযাচিতঃ॥ ১০-৭৪-৪৮

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে যোগেশ্বরদের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। অতঃপর নিজ আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদদের অনুরোধে তিনি কয়েকমাস সেইখানেই বাস করলেন। ১০-৭৪-৪৮

ততোহনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ।

যযৌ সভার্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ॥ ১০-৭৪-৪৯

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানকে ছাড়তে চাইছিলেন না; কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ রানি ও অমাত্যগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকাপুরী যাত্রা করলেন। ১০-৭৪-৪৯

বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্।

বৈকুষ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ॥ ১০-৭৪-৫০

হে পরীক্ষিৎ! সনকাদি ব্রাক্ষণদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠবাসী জয় ও বিজয়কে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই উপাখ্যান সবিস্তারে আমি তোমাকে বলেছি। ১০-৭৪-৫০

# রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব॥ ১০-৭৪-৫১

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের যজ্ঞান্তস্নান করে ব্রাহ্মণগণের ও ক্ষত্রিয়গণের সভার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রসম শোভা পেতে লাগলেন। ১০-৭৪-৫১

> রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্বে সুরমানবখেচরাঃ। কৃষ্ণং ক্রুত্বং চ শংসন্তঃ স্বাধামানি যযুর্মুদা॥ ১০-৭৪-৫২

রাজা যুধিষ্ঠির-কর্তৃক দেবগণ, মানবগণ ও আকাশগামী গন্ধর্বগণ যথাযোগ্য সম্মানিত হলেন। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করলেন। ১০-৭৪-৫২

দুর্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্।

যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্টা পাণ্ডুসুতস্য তাম্॥ ১০-৭৪-৫৩

হে পরীক্ষিং! দুর্যোধন ছাড়া আর সকলেই আনন্দিত হলেন। পাণ্ডবদের এই অত্যুজ্জ্বল রাজ্য লক্ষ্মীশ্রীর উৎকর্ষ দুর্যোধনের পক্ষে অসহ্য বলে মনে হল কারণ সে তো স্বভাবেই পাপী, কলহে অনুরাগী ও কুরুবংশ বিনাশের এক বিষম রোগসম ছিল। ১০-৭৪-৫৩

য ইদং কীর্তয়েদ্ বিষ্ণোঃ কর্ম চৈদ্যবধাদিকম্।

রাজমোক্ষং বিতানং চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০-৭৪-৫৪

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, জরাসন্ধবধ, অবরুদ্ধ নৃপতিদের মুক্তিদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান লীলার মহিমা অপরিসীম। এই লীলার সংকীর্তন ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে। ১০-৭৪-৫৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শিশুপালবধো নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন ও দুর্যোধনের অপমান

#### রাজোবাচ

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্।
সর্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ॥ ১০-৭৫-১
দুর্যোধনং বর্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্॥ ১০-৭৫-২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! অজাতশক্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞমহোৎসব দেখে একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া সমাগত মানবগণ, নৃপতিগণ, ঋষিগণ, মুণিগণ এবং দেবতাগণ সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের অসন্তোষ কে হয়েছিল অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। ১০-৭৫-১-২

#### ঋষিরুবাচ

পিতামহস্য তে যজে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।

বান্ধবাঃ পরিচর্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ॥ ১০-৭৫-৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির অতি বড় মহাত্মা ছিলেন। তাঁর প্রেমবন্ধনে সাড়া দিয়ে সকল বান্ধবগণই রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১০-৭৫-৩

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ।

সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে॥ ১০-৭৫-৪

ভীমসেন পাকশালা অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দুর্যোধন হয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সহদেব অভ্যাগত ব্যক্তিদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত ছিলেন ও নকুল দ্রব্যাদি সংরক্ষণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ১০-৭৫-৪

গুরুশুশ্রমণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।

পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ॥ ১০-৭৫-৫

অর্জুনের কাজ ছিল গুরুজনদের সেবাশুশ্রমা করা আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাগত অতিথিদের পাদপ্রক্ষালনে যুক্ত ছিলেন। দেবী দ্রৌপদী পরিবেশন ও উদারচিত্ত কর্ণ মুক্তহস্তে দানকার্য করেছিলেন। ১০-৭৫-৫

> যুযুধানো বিকর্ণ\*চ হার্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ। বাহ্লীকপুত্রা ভূর্য়াদ্যা যে চ সন্তর্দনাদয়ঃ॥ ১০-৭৫-৬

নিরূপিতা মহাযঞ্জে নানাকর্মসূ তে তদা।

প্রবর্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ১০-৭৫-৭

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে সাত্যকি, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, বাহ্লীকের পুত্র ও পৌত্র সোমদত্ত ও ভূরিশ্রবা আদি তথা সন্তর্দন –সকলেই রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সকল কার্যই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি ও কল্যাণে নিবেদিত ছিল। ১০-৭৫-৬-৭

ঋত্বিক্সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু স্বিষ্টেসু সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ।

চৈদ্যে চ সাত্তপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে চক্রস্ততস্ত্ববভূথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্॥ ১০-৭৫-৮

হে পরীক্ষিৎ! যখন ঋত্বিক, সদস্য, বহুজ্ঞ সভাসদগণ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণ সমধুর বাক্য, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি, দক্ষিণা আদি দ্বারা পূজিত হলেন আর শিশুপাল ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থান পেল তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গা নদীতে যজ্ঞান্ত স্নান করতে গোলেন। ১০-৭৫-৮

মৃদঙ্গশঙ্খপণবধুন্ধুর্যানকগোমুখাঃ।

বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে॥ ১০-৭৫-৯

যজ্ঞান্ত স্নানকালে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, শিঙা আদি বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বেজে উঠেছিল। ১০-৭৫-৯

নৰ্তক্যো নন্তুৰ্হষ্টা গায়কা যূথশো জণ্ডঃ।

বীণাবেণুতলোগ্গাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ॥ ১০-৭৫-১০

নর্তকীগণ নৃত্য করেছিল। গায়কগণ দলে দলে গান গেয়ে উঠেছিল আর বীণা, বংশী, ঝাঁঝ-মঞ্জিরা বাজতে শুরু করেছিল। গীতবাদ্যের তুমুল শব্দে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১০-৭৫-১০

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্বভিঃ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটোর্ভূপা নির্যযু রুক্মমালিনঃ॥ ১০-৭৫-১১
যদুসৃঞ্জয়কাস্বোজকুরুকেকয়কোসলাঃ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ॥ ১০-৭৫-১২

কাঞ্চন মাল্যধারী যদু, কম্বোজ, কুরু, কেকয় এবং কোশল দেশের নৃপতিগণ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ পতাকাযুক্ত ও সুসজ্জিত গজরাজ, রথ, অশ্ব বাহনে আরোহণ করে, সুসজ্জিত বীর সৈনিকদের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে রেখে পদভারে পৃথিবী কম্পিত করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১০-৭৫-১১-১২

সদস্যর্ত্বিগ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। দেবর্ষিপিতৃগন্ধবাস্তিষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ১০-৭৫-১৩

যজ্ঞ-সদস্যগণ, ঋত্বিকগণ এবং অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ তথা গন্ধর্বগণ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন ও স্তবস্তুতিও করছিলেন। ১০-৭৫-১৩

স্বলঙ্কৃতা নরা নার্যো গন্ধস্রগ্ভূষণাম্বরৈঃ।

বিলিম্পন্ত্যোহভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহুর্বিবিধৈ রসৈঃ॥ ১০-৭৫-১৪

ইন্দ্রপ্রস্তের অধিবাসিগণ বর্ণময় বস্ত্র, অলংকার, পুষ্পমাল্য ও আতরাদি সুগন্ধি যুক্ত হয়ে পরস্পরকে জল, তৈল, দুগ্ধ, মাখন আদি বিলেপন ও অভিষেচন করিয়ে ক্রীড়াশীল হয়ে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। ১০-৭৫-১৪

তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ।

পুস্তির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহুর্বারযোষিতঃ॥ ১০-৭৫-১৫

বারবণিতাগণকে পুরুষদের তৈল, গোরস, সুবাসিত বারি, হরিদ্রা ও ঘন কুমকুম প্রলেপ করে দিতে দেখা গেল ও পুরুষগণও অনুরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাদের তুষ্ট করছিলেন। ১০-৭৫-১৫

গুপ্তা নৃভির্নিরগময়ুপলরুমেতদ্ দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্ন্দেব্যঃ।

তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষচ্যমানাঃ সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১০-৭৫-১৬

তখন সেই উৎসব দর্শন উপলক্ষ্যে উত্তম বিমানে আরোহণ করে আকাশপথে বহু দেবদেবীর আগমন হয়েছিল। পদাতিক সৈন্যদারা সুরক্ষিত রাজমহিষীগণ অতি মনোহরদর্শন পালকি সহযোগে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সখা পরিবৃত হয়ে সেই রানিদের উপর বিভিন্ন বর্ণের জলসিঞ্চন করেছিলেন। এইরূপ জলসিঞ্চনে রানিদের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলে তা তাদের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল। ১০-৭৫-১৬

তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ।

ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ ক্ষোভং দুধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ॥ ১০-৭৫-১৭

জলসিঞ্চনে রমণীসকল সিক্তবস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন যাতে তাঁদের বক্ষঃস্থল, জজ্ঞা, কটিদেশ আদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আভাসে প্রতীয়মান হয়ে পড়েছিল। পিচকারি ও পাত্রদ্বারা তাঁদের দিক থেকেও বর্ণময় জল বিক্ষেপণ হয়ে তাঁদের দেবরগণ ও তাঁদের সখাগণও সিক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমানুরাগ আধিক্য হেতু রমণীদের কবরী ও বেণী বন্ধন শিথিল হলে তাতে যুক্ত পুষ্পমাল্য থেকে পুষ্প চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। হে পরীক্ষিৎ! তাদের এই মার্জিত ও পবিত্র আচরণও কলুষযুক্ত পুরুষদের মনে চিত্তচাঞ্চল্য ও কামমোহ জাগরণ করেছিল। ১০-৭৫-১৭

স সম্রাড় রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্। ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব॥ ১০-৭৫-১৮

চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আদি রানিদের সঙ্গে উত্তম অশ্বযুক্ত ও কাঞ্চনমাল্য সুসজ্জিত রথের উপর আরোহণ করে অঙ্গক্রিয়া সমন্বিতা মূর্তিমান রাজসূয় যজ্ঞসম শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন। ১০-৭৫-১৮

পত্নীসংযাজাবভূথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ।

আচান্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া॥ ১০-৭৫-১৯

ঋত্বিকগণ পত্নীসংযাজ ও যজ্ঞান্ত-স্নান সমন্বিত কর্ম করিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে আচমন করালেন ও গঙ্গাস্নান করালেন। ১০-৭৫-১৯

> দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্। মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ॥ ১০-৭৫-২০

তখন মানবকূলের সঙ্গে দেবতাগণও দুন্দুভি বাজালেন এবং মহান দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১০-৭৫-২০

সমুস্তত্র ততঃ সর্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ। মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ১০-৭৫-২১

মহান নৃপতি যুধিষ্ঠিরের স্নানান্তে সকল বর্ণাশ্রমের মানুষ গঙ্গায় অবগাহন করল; কারণ এই স্থানে অতি বড় মহাপাপীও নিজ পাপরাশি থেকে

তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভে সক্ষম। ১০-৭৫-২১

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ।
ঋত্বিক্সদস্যবিপ্রাদীনানর্চাভরণাম্বরৈঃ॥ ১০-৭৫-২২

তদনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নতুন রেশমতন্তু নির্মিত কৌষেয় পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করলেন এবং বিবিধ অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হলেন। অতঃপর তিনি বস্ত্রালংকার দান করে ঋত্বিকগণ, সদস্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা করলেন। ১০-৭৫-২২

বন্ধুজ্ঞাতিনৃপান্ মিত্রসুহ্রদোহন্যাংশ্চ সর্বশঃ।

অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ॥ ১০-৭৫-২৩

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবদ্পরায়ণ ছিলেন, তিনি সকলের মধ্যেই শ্রীভগবানকেই দেখতে পেতেন। তাই তিনি বান্ধবগণ, জ্ঞাতিগণ, নৃপতিগণ ও অন্যান্য সকলকে বার বার পূজা করলেন। ১০-৭৫-২৩

সর্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্রগুষ্টীষকপ্তুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ।

নার্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্টবক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ॥ ১০-৭৫-২৪

উপস্থিত ব্যক্তিগণ তখন রত্নুখচিত কর্ণকুণ্ডল, পুষ্পমাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, উত্তরীয় ও রত্নমণ্ডিত মূল্যবান কণ্ঠাভরণ ধারণ করে দেবতাসম শোভাযুক্ত ছিলেন। রমণীবদনও কর্ণালংকার ও কুঞ্চিত অলংকার দ্বারা শোভাযুক্ত ছিল; তাঁদের কটিদেশে সুবর্ণনির্মিত চন্দ্রহার সৌন্দর্যকে ঔৎকর্ষ প্রদান করেছিল। ১০-৭৫-২৪

অথর্ত্তিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ॥ ১০-৭৫-২৫
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নূপ॥ ১০-৭৫-২৬

পরীক্ষিৎ! রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত সকল ব্যক্তিই মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিষ্টাচারী ব্রহ্মবাদী সদস্যগণ, ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নৃপতি, দেবতা, ঋষি, মুনি, পিতৃপুরুষ, সানুচরলোকপাল ও অন্য প্রাণিগণও ছিলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে নিজ নিবাসস্থানে গমন করেছিলেন। ১০-৭৫-২৫-২৬

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্।

নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ক্যোহমৃতং যথা॥ ১০-৭৫-২৭

হে পরীক্ষিৎ! যেমন মানব অমৃত পানের দ্বারা কখনো পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না তেমনভাবেই ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসা করতে জনগণেরও আশা মিটছিল না। ১০-৭৫-২৭

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎ সম্বন্ধিবান্ধবান্।

প্রেম্ণা নিবাসয়ামাস কৃষ্ণং চ ত্যাগকাতরঃ॥ ১০-৭৫-২৮

অতঃপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রেমপ্রীতি সহকারে নিজ হিতৈষী, সুহৃদ সম্বন্ধীদের, বান্ধবদের ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরও কিছুকাল বসবাস করতে অনুরোধ করলেন কারণ তাঁদের বিরহের চিন্তাই তাঁর কাছে দুঃখপ্রদ ছিল। ১০-৭৫-২৮

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যবাৎসীত্তৎপ্রিয়ঙ্করঃ।

প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্॥ ১০-৭৫-২৯

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকে আনন্দ প্রদান করবার জন্য আরও কিছুদিন থাকতে রাজী হলেন। অবশ্য তিনি সাম্ব প্রভৃতি যাদব বীরদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন। ১০-৭৫-২৯

ইখং রাজা ধর্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্।

সুদুস্তরং সমুত্তীর্য কৃষ্ণেনাসীদ্ গতজুরঃ॥ ১০-৭৫-৩০

এইভাবে ধর্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির দুস্তর মনোরথ সাগরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অনায়াসে পার হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তার যেন পরিসমাপ্তি হল। ১০-৭৫-৩০

একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্যোধনঃ শ্রিয়ম্।

অতপ্যদ্ রাজসূয়স্য মহিত্বং চাচ্যুতাত্মনঃ॥ ১০-৭৫-৩১

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের সৌন্দর্য ও সম্পত্তি এবং তাঁর রাজসূয় যজে লাভ করা প্রতিষ্ঠা দেখে একদিন দুর্যোধনের মন ঈর্ষায় সন্তপ্ত হল। ১০-৭৫-৩১

যশ্মিন্ নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্রসুরেন্দ্রলক্ষ্মীর্নানা বিভান্তি কিল বিশ্বস্জোপকপ্তাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে যস্যাং বিষক্তহ্বদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ॥ ১০-৭৫-৩২
যশ্মিংস্তদা মধুপতের্মহিষীসহস্রং শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ কুণদঙ্ঘ্রিশোভম্।
মধ্যে সুচারু কুচকুষ্কুমশোণহারং শ্রীমন্মুখং প্রচলকুগুলকুন্তুলাঢ্যম্॥ ১০-৭৫-৩৩

হে পরীক্ষিৎ! পাণ্ডবদের জন্য নির্মিত মহলে—যা ময়দানব নির্মাণ করে দিয়েছিল, নরপতি, দৈত্যপতি ও সুরপতিদের বিভূতিসকলের ও সৌন্দর্যের সমাবেশ ছিল। সেই সকল দ্বারা দ্রৌপদী তাঁর পতিদের সেবা করতেন। সেই মহলে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহস্রাধিক রানিগণও ছিলেন। নিতম্ব গুরুভার হেতু তাঁরা ধীর পদক্ষেপে চলতেন আর তাঁদের নূপুরের রুনুঝুনুতে সেই অন্তঃপুর আনন্দিত থাকত। তাঁদের কটিদেশ অতি সৌন্দর্যযুক্ত ছিল। তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত মুক্তাহার লালিমাযুক্ত থাকত। কুণ্ডল ও কুঞ্চিত অলকদামের চঞ্চলতায় তাঁদের বদনের সৌন্দর্যবর্ধন হত। এইসকল দুর্যোধনের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। হে পরীক্ষিৎ! বস্তুত দুর্যোধনের চিত্ত দ্রৌপদীতে আসক্ত ছিল, তাই সে ঈর্ষাযুক্ত হয়েছিল। ১০-৭৫-৩২-৩৩

সভায়াং ময়ক্৯প্তায়াং ক্বাপি ধর্মসুতোহধিরাট্। বৃতোহনুজৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা॥ ১০-৭৫-৩৪ আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব। পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্ঠঃ স্তুয়মানশ্চ বন্দিভিঃ॥ ১০-৭৫-৩৫

একদিন রাজাধিরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণ, সম্বন্ধীগণ ও তাঁর নয়নমণিস্বরূপ প্রিয় পরম হিতৈষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবৃত হয়ে ময়দানব নির্মিত রাজসভাতে স্বর্ণসিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্রসম বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ভোগসামগ্রী, তাঁর রাজ্যশ্রী ব্রহ্মার ঐশ্বর্যসম সমৃদ্ধ ছিল। বন্দীজন তাঁর স্তুতি করছিলেন। ১০-৭৫-৩৪-৩৫

তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ। কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন রুষা॥ ১০-৭৫-৩৬

এই সভায় ভ্রাতা দুঃশাসন আদি পরিবৃত দুর্যোধনের আগমন হল। হে পরীক্ষিৎ! কিরীট, মাল্য, মুক্ত তরবারি হস্তে দুর্যোধনকে ক্রোধান্বিত হয়ে দ্বারপালদের ও সেবকদের তিরস্কার করতে দেখা গেল। ১০-৭৫-৩৬

> স্থলেহভ্যগৃহ্নাদ্ বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেহপতৎ। জলে চ স্থলবদ্ ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ॥ ১০-৭৫-৩৭

সভাস্থলে ময়দানব নির্মিত মায়ায় মোহিত হয়ে দুর্যোধনের স্থলকে জল মনে করে বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন ও জলকে স্থল মনে করে তাতে পতন আদি হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল। ১০-৭৫-৩৭

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োহপরে। নিবার্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ॥ ১০-৭৫-৩৮

হাস্যকর ঘটনায় ভীমসেন, রাজমহিষীগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণ প্রমোদিত হয়েছিলেন। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তা অনুমোদন না করে বরং তাঁদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই আচরণ সংকেতে অনুমোদন করেছিলেন। ১০-৭৫-৩৮

> স ব্রীড়িতোহবাগ্বদনো রুষা জ্বলন্ নিদ্ধুম্য তৃষ্ণীং প্রযযৌ গজাহুয়ম্। হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সতামজাতশক্রবিমনা ইবাভবৎ। বভূব তৃষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং সমুজ্জিহীর্মুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা॥ ১০-৭৫-৩৯

এই ঘটনা দুর্যোধনকে লজ্জিত ও বিব্রত করেছিল। ক্রোধাগ্নিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। সে অধোবদনে রাজসভা থেকে নিদ্ধান্ত হয়ে হস্তিনাপুর গমন করেছিল। এই ঘটনা সজ্জনদের ভালো লাগেনি। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিষণ্ণচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! এই ঘটনা কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্বিগ্ন করল না, কারণ তাঁর ভূভার হরণের ইচ্ছাতেই যে দুর্যোধনের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। ১০-৭৫-৩৯

এতত্তে২ভিহিতং রাজন্ যৎ পৃষ্টো২হমিহ তৃয়া।

সুযোধনস্য দৌরাঅ্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ॥ ১০-৭৫-৪০

হে পরীক্ষিৎ! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেই মহান রাজসূয় যজে দুর্যোধনের অসন্তোষ ও ঈর্ষার এই কারণ হয়েছিল। ১০-৭৫-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দুর্যোধনমানভঙ্গো নাম পঞ্চসপ্ততিত্যোহধ্যায়ঃ॥

# ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

# শাল্বের সঙ্গে যাদবদের যুদ্ধ

#### শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাদ্ভুতং নৃপ। ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ॥ ১০-৭৬-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার অঙ্গরূপে এক ঘটনার উল্লেখ করছি। এই ঘটনায় সৌভ নামক বিমানের অধিপতি শাল্ল কেমন ভাবে শ্রীভগবানের দ্বারা নিহত হল, তা বলব। ১০-৭৬-১

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ।

যদুভিনির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধদয়স্তথা॥ ১০-৭৬-২

শাল্ব ছিল শিশুপাল সখা। শ্রীরুক্মিণীর বিবাহে সে শিশুপালের সঙ্গে বরযাত্রীরূপে এসেছিল। যখন যাদবগণ যুদ্ধে জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করেছিলেন তখন পরাজিতদের মধ্যে শাল্বও ছিল। ১০-৭৬-২

শালঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্।

অযাদবীং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত॥ ১০-৭৬-৩

তখন নৃপতিদের সম্মুখে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেছিল—এই ধরাতল থেকে আমি যাদবকুল নিশ্চিহ্ন করে দেব। সবাই আমার পরাক্রম দেখবে। ১০-৭৬-৩

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্।

আরাধয়ামাস নৃপ পাংসুমুষ্টিং সকৃদ্ গ্রসন্॥ ১০-৭৬-৪

হে পরীক্ষিৎ! মৃঢ় শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে দেবদেব ভগবান শ্রীপশুপতির আরাধনায় যুক্ত হল। তখন সে দিনে কেবল এক মুঠো ভস্ম গ্রহণ করত। ১০-৭৬-৪

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ।

বরেণচ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্॥ ১০-৭৬-৫

পার্বতীপতি ভগবান শংকর আশুতোষও পরম দানীরূপেই পরিচিত। শাল্বের কঠিন সংকল্পের কথা জেনে তিনি এক বৎসর পরে প্রসন্ন হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। ১০-৭৬-৫

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।

অভ্যেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্॥ ১০-৭৬-৬

তখন শাল্ব এইরূপ বর প্রার্থনা করল—আপনি আমাকে এমন এক বিমান দিন যা দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষস—সকলের দুর্ভেদ্য হবে; সকল স্থানে গমন করবে আর যাদবদের জন্য ভয়াবহ হবে। ১০-৭৬-৬

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।

পুরং নির্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্॥ ১০-৭৬-৭

ভগবান শংকর 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন। তাঁরই আদেশে ময়দানব দ্বারা সৌভ বিমান প্রস্তুত করা হল আর শাল্ব সেই লৌহনির্মিত সৌভ বিমান লাভ করল। ১০-৭৬-৭ স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্। যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্॥ ১০-৭৬-৮

নগরসম বিশাল সৌভ বিমান কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; তাকে দেখা যেত না, ধরাও যেত না। চালকের নির্দেশ অনুসারে সেই বিমান সকল স্থানে গমন করতে সক্ষম ছিল। বৃষ্ণিবংশের উপর শাল্বের জাতিবিদ্বেষ তাকে দ্বারকার উপর আক্রমণ করবার প্ররোচনা ছিল। ১০-৭৬-৮

নিরুদ্ধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ।

পুরীং বভঞ্জোপবনান্যুদ্যানানি চ সর্বশঃ॥ ১০-৭৬-৯

সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাউালতোলিকাঃ।

বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ॥ ১০-৭৬-১০

হে পরীক্ষিৎ! শাল্প নিজ-বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্বারকা নগরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। তার আক্রমণে ফলে পুষ্পে পূর্ণ উপবন ও উদ্যানসকল লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে লাগল। নগরদ্বার, গৃহদ্বার, রাজমহল, অটালিকা, প্রাচীর ও নাগরিকদের প্রমোদ ও বিশ্রাম স্থান-সকল চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। সৌভ বিমান মুহুর্মূহু আক্রমণ করতে লাগল। ১০-৭৬-৯-১০

শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ।

প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোহভূদ রজসাহহচ্ছাদিতা দিশঃ॥ ১০-৭৬-১১

শস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও শিলা বর্ষণও হতে লাগল। চতুর্দিকে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা; নগর তখন ধূলিধূসর হয়ে উঠল। ১০-৭৬-১১

ইত্যর্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভূশম্।
নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী॥ ১০-৭৬-১২
হে পরীক্ষিং! প্রাচীনকালে ত্রিপুরাসুর দেবতাদের জীবন যেমন দুর্বিসহ করে তুলেছিল, শাল্বের বিমান আক্রমণে দ্বারকার অনুরূপ অবস্থা হল। নাগরিকদের ক্ষণিক শান্তিও দুর্লভ হয়ে উঠল। ১০-৭৬-১২

> প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ। মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্ বীরো রথারুঢ়ো মহাযশাঃ॥ ১০-৭৬-১৩

পরম যশস্বী বীর প্রদ্যুম্ন দেখলেন যে প্রজারা সন্তপ্ত হয়ে পড়েছে। তিনি রথারূঢ় হলেন ও সকলকে নির্ভয়ে শান্ত থাকতে বললেন। ১০-৭৬-১৩

সাত্যকি\*চারুদেক্ষ\*চ সাম্বোহকূরঃ সহানুজঃ।
হার্দিক্যো ভানুবিন্দ\*চ গদ\*চ শুকসারণৌ॥ ১০-৭৬-১৪
অপরে চ মহেয়্বাসা রথয্থপযথপাঃ।
নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ॥ ১০-৭৬-১৫

বীর প্রদ্যুম্নকে অনুসরণ করে সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজদের সঙ্গে অক্রুর, কৃতবর্মা, ভানুবিন্দ, গদ, শুক, সারণ আদি বহু মহাধনুর্ধর বীরসকল রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যসহ বেরিয়ে এলেন। বীরগণ বর্মাবৃত ছিলেন। ১০-৭৬-১৪-১৫

> ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্পানাং যদুভিঃ সহ। যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ১০-৭৬-১৬

প্রাচীনকালে যেমন দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল এখন যদুবংশীয় সৈনিকদের সঙ্গে শাল্বের তেমন তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১০-৭৬-১৬

# তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ।

ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষগুঃ॥ ১০-৭৬-১৭

সূর্যদেব যেমন নিজ কিরণজালে নিমেষে রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করে থাকেন তেমনভাবেই শ্রীপ্রদ্যুদ্ধ স্বীয় দিব্যাস্ত্র দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই সৌভপতি শাল্বের সমস্ত মায়া বিনাশ করে দিলেন। ১০-৭৬-১৭

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুজ্খেরয়োমুখৈঃ।

শাল্পস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১০-৭৬-১৮

সুবর্ণময় পাখা ও লৌহ ফলকযুক্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নের শরের গ্রন্থি বোঝা যেত না। তিনি এইরূপ পঁচিশ শরদ্বারা শাল্ব সেনাপতিকে বিদ্ধ করলেন। ১০-৭৬-১৮

শতেনাতাড়য়চ্ছাল্পমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্।

দশভিদশভিনৈতৃন বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ১০-৭৬-১৯

পরম মনস্বী শ্রীপ্রদ্যুম্ন সেনাপতির উপর শর বর্ষণের সঙ্গে এক শত শর শাল্পকে, এক একটি শর প্রতি সৈনিককে, দশটি শর প্রতি বাহনের উপর নিক্ষেপ করলেন। ১০-৭৬-১৯

তদ্ভুতং মহৎ কর্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।

দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্বে স্বপরসৈনিকাঃ॥ ১০-৭৬-২০

মহাত্মা প্রদ্যুম্নের এই আশ্চর্যজনক কর্ম মহান ও অদ্ভূত ছিল যা স্বপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল সৈনিকদের দ্বারা প্রশংসিত হল। ১০-৭৬-২০

বহুরূপৈকরূপং তদ্ দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে। মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ॥ ১০-৭৬-২১

ময়দানব নির্মিত শাল্বের মায়াময় বিমানকে আক্রমণ করা সুকঠিন কার্য ছিল। বিচিত্র বিমান কখনো দৃশ্য হচ্ছিল আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল; কখনো তাকে বহুরূপে দেখা যাচ্ছিল আর কখনো নিজরূপে। অতএব বিমানের অবস্থান নিরূপণ করা যাদবদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। ১০-৭৬-২১

কৃচিদ্ ভূমৌ কৃচিদ্ ব্যোম্লি গিরিমূর্ম্নি জলে কৃচিৎ। অলাতচক্রবদ্ ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্ দুরবস্থিতম্॥ ১০-৭৬-২২

সেই বিমান কখনো ভূমিতে আবার কখনো আকাশে দেখা যেতে লাগল। কখনো তা পর্বত শিখরে উঠে যাচ্ছিল। তার গতিবিধি দ্বিমুখী অলাতচক্রসম ছিল; ক্ষণকালের জন্যও তা কোথাও স্থির হয়ে থাকছিল না। ১০-৭৬-২২

যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ।

শাল্সভেতস্ততোহমুঞ্চন্ শরান্ সাতৃতযূথপাঃ॥ ১০-৭৬-২৩

শাল্পকে বিমান ও সৈনিকদের সঙ্গে দেখতে পেলেই যাদব সেনাপতিগণ দ্বারা ঝাঁকে ঝাঁকে শরবর্ষণ হতে লাগল। ১০-৭৬-২৩

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শেরাশীবিষদুরাসদৈঃ।

পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোহমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ॥ ১০-৭৬-২৪

তাঁদের শরবর্ষণ সূর্য ও অগ্নিসম দাহক ও বিষধর সর্পসম ভয়াবহ ছিল। শরাঘাত শাল্বের নগরাকার বিমানকে ও সৈনিকদের বিধ্বস্ত করল; আর যাদবদের শরবর্ষণে শাল্প স্বয়ংও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। ১০-৭৬-২৪

শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভূশার্দিতাঃ।

ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদয়জিগীষবঃ॥ ১০-৭৬-২৫

পরীক্ষিৎ! শাল্বের সেনাপতিগণও যাদবদের উপর প্রবল বেগে শস্ত্রবর্ষণ করতে থাকায় যাদব সেনাও নিপীড়িত হতে লাগল কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করল না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে সুগতি লাভ হবে আর মৃত্যু না হলে তারা জয়লাভ করবেই। ১০-৭৬০২৫

শাল্বামাত্যো দ্যুমান্ নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্প্রপীড়িতঃ।

আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্যা ব্যাহত্য ব্যন্দদ্ বলী॥ ১০-৭৬-২৬

হে পরীক্ষিৎ! শাল্বের মন্ত্রী দ্যুমান প্রথমে শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর পঁচিশ শর নিক্ষেপ করেছিল। সে অতিশয় বলবান ছিল। অনন্তর সে প্রদ্যুম্নের উপর প্রবল বেগে লৌহময় গদাঘাতে করল আর সফল হয়েছে মনে করে তর্জনগর্জন করতে লাগল। ১০-৭৬-২৬

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্।

অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্মবিদ্ দারুকাত্মজঃ॥ ১০-৭৬-২৭

হে পরীক্ষিৎ! গদাঘাতে শত্রুদমন শ্রীপ্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল জর্জরিত হয়ে গোল। দারুকের পুত্র তাঁর রথের সারথি ছিল। সে সারথিধর্ম অনুসরণ করে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গোল। ১০-৭৬-২৭

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন কার্ষিঃ সার্থমব্রবীৎ।

অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্ রণান্মেঽপসর্পণম্॥ ১০-৭৬-২৮

অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীপ্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করে সার্থিকে বললেন–হে সার্থি! অন্যায় করেছ। হায় হায় আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছ? ১০-৭৬-২৮

ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রায়তে রণবিচ্যুতঃ।

বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ॥ ১০-৭৬-২৯

হে সূত! আমাদের বংশের কেউ কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন বলে আমি কখনো শুনিনি। আমাকে তুমি কলঙ্কিত করেছ আসলে সূত! তুমি কাপুরুষ, ক্লীব। ১০-৭৬-২৯

কিং নু বক্ষ্যেহভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ।

যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্॥ ১০-৭৬-৩০

আমাকে বলো, এখন আমি পিতৃব্য শ্রীবলরাম ও পিতা শ্রীকৃষ্ণের সমুখে গিয়ে তাঁদের কী উত্তর দেব? এখন তো সকলেই বলবে যে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছি! আমি কী উত্তর দেব বলতে পারো? ১০-৭৬-৩০

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ।

ক্লৈব্যং কথং কথং বীর তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে॥ ১০-৭৬-৩১

আমার ভ্রাতৃজায়াগণ উপহাস করে বলবে—ওহে বীর! তুমি ক্লীব হলে কেমন করে? প্রতিপক্ষ তোমাকে পরাজিত করল? ওহে সূত! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসা তোমার ক্ষমাহীন অপরাধ! ১০-৭৬-৩১

#### সারথিরুবাচ

ধর্মং বিজানতা২২য়ুশ্বন্ কৃতমেতনাুয়া বিভো।

সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্ রথিনং সারথিং রথী॥ ১০-৭৬-৩২

সারথি উত্তর দিল—হে আয়ুখ্মান! আমি সারথিধর্ম পালন করেছি কেবল। হে সর্বসমর্থ প্রভু! যুদ্ধ-ধর্ম অনুসারে সংকটকালে সারথি রথীকে আর রথী সারথিকে রক্ষা করে। ১০-৭৬-৩২

## এতদ্ বিদিত্বা তু ভবান্ ময়াপোবাহিতো রণাৎ। উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ॥ ১০-৭৬-৩৩

এই ধর্ম অনুসরণ করেই আমি আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছি। শত্রু আপনার উপর গদা প্রহার করেছিল আর আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন বলে সংকটে ছিলেন। তাই আমাকে এই কার্য করতে হয়েছিল। ১০-৭৬-৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শাল্বযুদ্ধে ষট্সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় শাল্ব উদ্ধার

#### শ্রীশুক উবাচ

স ভূপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্মুকঃ। নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্॥ ১০-৭৭-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! এইবার শ্রীপ্রদ্যুম্ন আচমন করে বর্ম ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি ধনুক ধারণ করে সারথিকে বললেন– আমাকে বীর দ্যুমানের নিকট আবার নিয়ে চলো। ১০-৭৭-১

বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ।

প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্॥ ১০-৭৭-২

তখন দ্যুমান যাদব সেনা বিনাশ করছিল। শ্রীপ্রদ্যুম্ন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সহাস্যবদনে দ্যুমানের উপর আটটি শর নিক্ষেপ করে তাকে এই কার্য থেকে বিরত করলেন। ১০-৭৭-২

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।

দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ॥ ১০-৭৭-৩

চার শরে রথের চার অশ্ব, একটা করে শরে সারথি, ধনুক ও ধ্বজা ছেদন হল। শেষ শর দ্যুমানের মস্তক ভূলুষ্ঠিত করল। ১০-৭৭-৩

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নঃ সৌভপতের্বলম্।

পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্বে সংছিন্নকন্ধরাঃ॥ ১০-৭৭-৪

এদিকে গদ, সাত্যকি, সাম্ব আদি যদুবংশীয় বীরগণও শাল্বের সেনা সংহার করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। সৌভ বিমানে অবস্থানকারী সৈনিকগণ ছিন্নমুণ্ড হয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতে লাগল। ১০-৭৭-৪

এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।

যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূতুমুলমুল্লণম্॥ ১০-৭৭-৫

যাদব ও শাল্প সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অতি ভয়ানক ও তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। পরস্পর আক্রমণ করতে করতে সাতাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গোল। ১০-৭৭-৫

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহুতো ধর্মসূনুনা।

রাজসূয়ে২থ নির্বৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে॥ ১০-৭৭-৬

সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন হয়ে গিয়েছিল আর শিশুপালও নিহত হয়েছিল। ১০-৭৭-৬

কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীং\*চ সসুতাং পৃথাম্।

নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ॥ ১০-৭৭-৭

সেইখানে ভয়ানক অশুভচিহ্ন প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের, ঋষি-মুনিদের, কুন্তী ও পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে দ্বারকা প্রস্থান করলেন। ১০-৭৭-৭

আহ চাহমিহায়াত আর্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ।

রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম॥ ১০-৭৭-৮

পথে তাঁর মনে এইরূপ চিন্তা হতে লাগল—আমি আমার পূজনীয় অগ্রজকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে এসেছিলাম। এখন নিশ্চয়ই শিশুপাল সমর্থক ক্ষত্রিয়গণ আমার দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেছে। ১০-৭৭-৮

বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্।

সৌভং চ শাল্বরাজং চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ॥ ১০-৭৭-৯

দ্বারকা উপনীত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বাস্তবিকই যাদবগণ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি অগ্রজ শ্রীবলরামকে নগররক্ষণ কার্যে নিযুক্ত করে সৌভপতি শাল্বকে দেখে সারথি দারুককে বললেন। ১০-৭৭-৯

রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ।

সম্ভ্রমস্তে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্॥ ১০-৭৭-১০

হে দারুক! অবিলম্বে আমার রথ শাল্বের নিকটে নিয়ে চলো। শাল্ব মায়াবী বলে যেন ভয় পেও না। ১০-৭৭-১০

ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ।

বিশন্তং দদৃশুঃ সর্বে স্বে পরে চারুণানুজম্॥ ১০-৭৭-১১

শ্রীভগবানের আদেশে দারুক রথে চড়ে তা শাল্ব অভিমুখে চালনা করল। শ্রীভগবানের রথধ্বজা গরুড়চিহ্নযুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই যাদব ও শাল্ব সৈনিকগণ সেটিকে চিনতে পারল। ১০-৭৭-১১

শাল্ব\*চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ।

প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে॥ ১০-৭৭-১২

তামাপতন্তীং নভসি মহোক্ষামিব রংহসা।

ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়জৈঃ শতধাচ্ছিনৎ॥ ১০-৭৭-১৩

হে পরীক্ষিৎ! ততক্ষণে শাল্বের সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখেই শাল্ব এক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র তাঁর সারথি দারুকের দিকে নিক্ষেপ করল। শক্তি দিগ্বিদিক আলোকিত করে অতি ভয়াবহ শব্দসহ উল্কা বেগে সারথি দারুকের দিকে ছুটে আসছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে তাকে শতখণ্ড করে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। ১০-৭৭-১২-১৩

তং চ ষোড়শভির্বিদ্ধ্বা বাণৈঃ সৌভং চ খে ভ্রমৎ।

অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য ইব রশ্মিভিঃ॥ ১০-৭৭-১৪

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাল্বের উপর ষোলো সংখ্যক শর নিক্ষেপ করলেন আর আকাশে বিচরণশীল বিমান সৌভকে অসংখ্য শরাঘাতে ঝাঁঝরা করে দিলেন। তাঁর শরসমূহকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব নিজ কিরণজালে আকাশকে ঢেকে ফেলেছেন। ১০-৭৭-১৪

শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গংধন্বনঃ।

বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাৎ শাৰ্কমাসীত্তদভূতম্॥ ১০-৭৭-১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুতে শার্ক্স ধনুক ছিল। আচমকা শাল্বের শর বামবাহুতে আঘাত করায় শার্ক্স ধনুক তাঁর হস্তচ্যুত হল। ঘটনাকে অদ্ভুত আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। ১০-৭৭-১৫

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্।

বিনদ্য সৌভরাড়ুচৈরিদমাহ জনার্দনম্॥ ১০-৭৭-১৬

আকাশপথে ও ভূমিতে যাঁরা এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন তাঁরা হাহাকার করে উঠলেন। শাল্প এইবার চিৎকার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল। ১০-৭৭-১৬

যত্ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুৰ্লাতুৰ্ভাৰ্যা হৃতেক্ষতাম্।

প্রমত্তঃ স সভামধ্যে তুয়া ব্যাপাদিতঃ সখা॥ ১০-৭৭-১৭

ওরে মূঢ় কৃষ্ণ! তুই আমার চোখের সামনে ভ্রাতা ও সখা শিশুপালের পত্নীকে হরণ করেছিস আর সভার মধ্যে সকলের সমুখে অসতর্ক শিশুপালকে বধও করেছিস। ১০-৭৭-১৭

তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্।

নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ॥ ১০-৭৭-১৮

তোর ধারণা যে তুই অজিত। আয়, সাহস থাকে তো আমার সামনে আয়। সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে তোকে এমন স্থানে প্রেরণ করব যেখান থেকে কেউই ফিরে আসে না। ১০-৭৭-১৮

## শ্রীভগবানুবাচ

বৃথা তৃং কথসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেহন্তকম্।

পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ॥ ১০-৭৭-১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ওরে নীচ! তুই অযথা বাক্পটুতা প্রদর্শন করছিস। তোর এই বোধ নেই যে তোর শিয়রে মৃত্যু দণ্ডায়মান রয়েছে। বীরগণ অযথা বাক্যব্যয় না করে পুরুষকার প্রদর্শনই করে থাকে। ১০-৭৭-১৯

ইত্যুক্তা ভগবাঞ্ছাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া।

ততাড় জত্রো সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসূক্॥ ১০-৭৭-২০

এইভাবে শাল্বকে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষিপ্রগতি ও ভয়ংকর গদাদ্বারা শাল্বের পাঁজরে আঘাত করলেন। সেই প্রহারে শাল্ব রক্তবমন করতে করতে কাঁপতে লাগল। ১০-৭৭-২০

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্যস্তুন্তরধীয়ত।

ততো মুহূর্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্।

দেবক্যা প্রহিতোহস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্॥ ১০-৭৭-২১

গদা কিছুক্ষণ পরেই শ্রীভগবানের নিকটে ফিরে এল আর হঠাৎ শাল্প অদৃশ্য হয়ে গোল। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীভগবানের নিকটে এক ব্যক্তির আগমন হল। সেই ব্যক্তি অবনতমস্তকে শ্রীভগবানকে প্রণাম করে ক্রন্দন করতে করতে বলল —আমাকে আপনার দেবকীমাতা পাঠিয়েছেন। ১০-৭৭-২১

## কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল। বদ্ধ্বাপনীতঃ শাল্বেন সৈনিকেন যথা পশুঃ॥ ১০-৭৭-২২

তিনি বার্তা প্রেরণ করেছেন—হে পিতৃবৎসল! হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! যেমন করে কসাই পশুকে বেঁধে নিয়ে যায় তেমনভাবেই শাল্প তোমার পিতাকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। ১০-৭৭-২২

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ।

বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্ বভাষে প্রাকৃতো যথা॥ ১০-৭৭-২৩

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নরসম আচরণ করতে দেখা গেল। তিনি বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন। নরলীলায় তিনি নরসম আচরণ করে করুণার্দ্র ও স্নেহ বিগলিত স্বরে বলতে লাগলেন। ১০-৭৭-২৩

কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ।

শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ॥ ১০-৭৭-২৪

আহা! আমার অগ্রজ শ্রীবলরাম তো অজেয়; দেবতা অথবা অসুরকুলও তো তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম নয়। তিনি তো প্রতিনিয়ত সতর্ক হয়েই থাকেন। শাল্বের ক্ষমতা তো তেমন কিছু নয়। তবুও সে তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতৃদেবকে বন্ধন করে নিয়ে গোল! বস্তুত প্রারব্ধের ক্ষমতা অতুলনীয়। ১০-৭৭-২৪

ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ।

বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ॥ ১০-৭৭-২৫

শ্রীভগবান এইরূপ উক্তি করবার সঙ্গে সঙ্গেই শাল্ব শ্রীবসুদেবের ন্যায় এক মায়ানির্মিত পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হল আর বলতে লাগল। ১০-৭৭-২৫

এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি।

বধিষ্যে বীক্ষতস্তেহমুমীশশেচৎ পাহি বালিশ। ১০-৭৭-২৬

ওরে মূর্খ! এই তোর জন্মদাতা পিতা যার জন্য তুই পৃথিবীর আলো দেখেছিস। তোর সামনেই একে বধ করব। ক্ষমতা থাকলে একে রক্ষা কর। ১০-৭৭-২৬

এবং নির্ভৎস্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ।

উৎকৃত্য শির আদায় স্বস্থং সৌভং সমাবিশৎ॥ ১০-৭৭-২৭

মায়াবী শাল্প এইভাবে শ্রীভগবানকে তিরস্কার করে তরবারি দ্বারা সেই মায়ারচিত বসুদেবের মস্তক ছেদন করল আর তা নিয়ে সৌভবিমানে আকাশে উঠে গেল। ১০-৭৭-২৭

ততো মুহূর্তং প্রকৃতাবুপপ্লতঃ স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ।

মহানুভাবস্তদবুদ্ধ্যাদাসুরীং মায়াং স শাল্পপ্রসূতাং ময়োদিতাম্॥ ১০-৭৭-২৮

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী ও মহানুভব। শ্রীবসুদেব তাঁর স্বজন। অতএব তাঁর উপর শ্রীভগবানের অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য নরসম বিষাদ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঘটনাসকল শাল্পকৃত আসুরিক মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ময়দানবের কথা মনে পড়ে গোল। ১০-৭৭-২৮

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ।

স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং সৌভস্থমালোক্য নিহন্তমুদ্যতঃ॥ ১০-৭৭-২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন যে দূত ও পিতার সেই উভয় দৃশ্যই অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা যেন স্বপ্নবৎ বিলীন হয়ে গেছে। তিনি শাল্পকে সৌভবিমানে আকাশে বিচরণ করতে দেখলেন। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্প বধ করতে এগিয়ে গেলেন। ১০-৭৭-২৯

## এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নাম্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরস্ত্যুত॥ ১০-৭৭-৩০

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! এইরূপ অসংলগ্ন উক্তি কোনো কোনো ঋষিকে করতে দেখা যায়। তাঁরা একবারও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যের কথা ভেবে দেখেন না। এই আচরণ তো শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীকেই নস্যাৎ করে দেয়। ১০-৭৭-৩০

> কু শোকমোহৌ স্লেহো বা ভয়ং বা যেহজ্ঞসম্ভবাঃ। কু চাখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্যস্তুখণ্ডিতঃ॥ ১০-৭৭-৩১

কোথায় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের শোক, মোহ, স্নেহ ও ভয় আর কোথায় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ! শ্রীভগবান তো জ্ঞান-বিজ্ঞান ঐশ্বর্যযুক্ত অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। ১০-৭৭-৩১

যৎপাদসেবোর্জিতয়া২২অবিদ্যয়া হিম্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্যয়গ্রহম্।

লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বং কুতো নু মোহঃ প্রম্স্য সদ্গতেঃ॥ ১০-৭৭-৩২

বড় বড় ঋষি মুনিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করে আত্মবিদ্যা সাধনা করে থাকেন ও তার দ্বারা তাঁরা দেহাদি আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি অজ্ঞানকে বিনাশ করে থাকেন ও আত্মবিষয়ক অনন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে থাকেন। সেই মহাত্মাদের পরমগতিস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মোহ উৎপন্ন হওয়া অকল্পনীয় ও সর্বতোভাবে অবাস্তব। ১০-৭৭-৩২

তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ।

বিদ্ধ্বাচ্ছিনদ্ বর্ম ধনুঃ শিরোমণিং সৌভং চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ।৷ ১০-৭৭-৩৩

এইবার শাল্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পরম উৎসাহে, প্রবল বেগে শস্ত্রবর্ষণ করতে লাগল। অমোঘ শক্তি শ্রীকৃষ্ণও নিজ শরাঘাতে শাল্বকে আহত করলেন; তার বর্ম, ধনুক ও মস্তকের মণি ছেদন করলেন। সৌভবিমানও শ্রীভগবানের গদা প্রহারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ১০-৭৭-৩৩ তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা।

বিসৃজ্য তদ্ ভূতলমাস্থিতো গদামুদ্যম্য শাল্বোহচ্যুতমভ্যগাদ্ দ্রুতম্॥ ১০-৭৭-৩৪

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিক্ষিপ্ত গদাঘাতে সেই বিমান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। বিমান পড়ে যাচ্ছে দেখে শাল্ব গদাহস্তে ভূমিতে লাফিয়ে নামল। অতঃপর সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে প্রবল বেগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল। ১০-৭৭-৩৪

আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমভূতম্।

বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং বিভ্রদ্ বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ॥ ১০-৭৭-৩৫

শাল্পকে আক্রমণ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভল্ল দ্বারা তার গদাসমন্বিত বাহু অঙ্গচ্যুত করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান শাল্পবধ নিমিত্ত সূর্যসম তেজস্বী ও অদ্ভুত সুন্দর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। মনে হল যেন সূর্যসহ উদয়গিরি পরম শোভা ধারণ করেছে। ১০-৭৭-৩৫

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ।

বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্॥ ১০-৭৭-৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা এইবার সেই মায়াবী শাল্বের কুণ্ডল-কিরীটসহ মস্তক ছেদন করে ফেললেন; একই দৃশ্য পূর্বে ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা বৃত্তাসুর বধের সময়ে দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে শাল্পপক্ষীয় সৈনিকদের হাহাকার করতে শোনা গেল। ১০-৭৭-৩৬

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে।

নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ।

সখীনামপচিতিং কুর্বন্ দন্তবক্ত্রো রুষাভ্যগাৎ॥ ১০-৭৭-৩৭

হে পরীক্ষিৎ! যখন পাপী শাল্প নিহত আর তার সৌভবিমান গদাপ্রহারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তখন দেবতাগণ আকাশে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। সেই সময়েই দন্তবক্র নিজ মিত্র শিশুপাক ও শাল্প আদির বিনাশের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেইখানে উপনীত হল। ১০-৭৭-৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে সৌভবধো নাম সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ॥

# অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় দন্তবক্র ও বিদূরথ বধ এবং তীর্থযাত্রা কালে শ্রীবলরামকর্তৃক রোমহর্ষণ নামক সূতমুনি বধ

শ্রীশুক উবাচ
শিশুপালস্য শাল্পস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্মতিঃ।
পরলোকগতানাং চ কুর্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্॥ ১০-৭৮-১

একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্।

পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত॥ ১০-৭৮-২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক নিহত হওয়ার পর তার বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য মূর্খ দন্তবক্র একাকীই পদব্রজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হল। সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিল। শস্ত্ররূপে তার হস্তে একটি মাত্র গদা ছিল। কিন্তু হে পরীক্ষিৎ! উপস্থিত সকলে দেখল, সে এত শক্তিশালী যে তার পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ১০-৭৮-১-২

তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সতুরঃ।

অবপ্লত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ॥ ১০-৭৮-৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দন্তবক্রকে এইভাবে আসতে দেখলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গদা হস্তে রথ থেকে অবতরণ করলেন। অতঃপর বেলাভূমি যেমনভাবে সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, তিনিও তাকে প্রতিহত করলেন। ১০-৭৮-৩

গদামুদ্যম্য কারুষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্মদঃ।

দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ॥ ১০-৭৮-৪

অহংকারে মদমত্ত কর্ম্মদেশের অধিপতি দন্তবক্র গদা উত্তোলন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল –অতি সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা যে আজ তুমি আমার সম্মুখে ধরা পড়েছ। ১০-৭৮-৪

> ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্মাং জিঘাংসসি। অতস্ত্রাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকলপয়া॥ ১০-৭৮-৫

কৃষ্ণ! তুমি আমার মাতুলপুত্র, তাই তোমাকে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু প্রথমত তুমি আমার বন্ধুদের হত্যা করেছ আর দ্বিতীয়ত আমাকেও হত্যা করতে ইচ্ছুক। তাই ওরে মন্দমতি! আজ আমি তোমাকে এই বজ্রসম গদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলব। ১০-৭৮-৫

তর্য্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ।

বন্ধুরূপমরিং হত্যা ব্যাধিং দেবচরং যথা॥ ১০-৭৮-৬

ওরে মূর্খ! আমার আত্মীয় হয়েও দেহে নিবাসকারী রোমসম তুমি আমার শত্রুও। আমি মিত্রবৎসল; তাদের কাছে আমি ঋণী। তোমাকে বধ করে আমি সেই ঋণ পরিশোধ করব। ১০-৭৮-৬

এবং রুক্তৈস্ত্রদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্।

গদয়া তাড়য়ন্মূর্দ্ধি সিংহবদ্ ব্যনদচ্চ সঃ॥ ১০-৭৮-৭

মাহুত যেমন অঙ্কুশ দ্বারা গজ তাড়ন করে থাকে তেমনভাবেই দন্তবক্র কটুভাষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্যথিত করতে চেষ্টা করল। তারপর সে প্রবল বেগে শ্রীভগবানের মস্তকে গদা প্রহার করে সিংহসম গর্জন করতে লাগল। ১০-৭৮-৭

গদয়াভিহতোহপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ।

কৃষ্ণোহপি তমহন্ গুর্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে॥ ১০-৭৮-৮

যুদ্ধক্ষেত্রে গদাঘাতে আহত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না। তিনি নিজ কৌমুদী গদার দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে সজোরে প্রহার করলেন। ১০-৭৮-৮

গদানির্ভিন্নহ্রদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।

প্রসার্য কেশবাহুঙ্ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ ব্যসুঃ॥ ১০-৭৮-৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে দন্তবক্রের বিদারণ হল। সে রক্তবমন করতে লাগল আর তার কেশ, বাহু ও পদ সকল শিথিল হয়ে পড়ল। সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। ১০-৭৮-৯

ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদডুতম্।

পশ্যতাং সর্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ॥ ১০-৭৮-১০

হে পরীক্ষিং! যেমন শিশুপাল বধের সময়ে হয়েছিল, সকলের চোখের সামনেই দন্তবক্রের দেহ থেকে এক অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হল আর অতি বিচিত্র গতিতে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। ১০-৭৮-১০

বিদূরথস্ত তদ্ভাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ।

আগচ্ছদসিচর্মভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া॥ ১০-৭৮-১১

দন্তবক্রের ভ্রাতার নাম ছিল বিদূর্থ। ভ্রাতার মৃত্যু তাকে শোকাকুল করে তুলল। সে ক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঢাল-তরবারি ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এগিয়ে এল। ১০-৭৮-১১

তস্য চাপততঃ কৃষ্ণ\*চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।

শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্॥ ১০-৭৮-১২

রাজেন্দ্র! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বিদূরথ তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে তখন তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা তার কিরীট-কুণ্ডলসহ মস্তক ছেদন করলেন। ১০-৭৮-১২

এবং সৌভং চ শাল্বং চ দন্তবক্ত্ৰং সহানুজম্।

হত্বা দুর্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ॥ ১০-৭৮-১৩

মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধবৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ।

অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ॥ ১০-৭৮-১৪

# উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ। বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবর্বৈবৈশালঙ্কৃতাং পুরীম্॥ ১০-৭৮-১৫

অন্যদের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য শাল্ব, তার বিমান সৌভ, দন্তবক্র ও বিদূরথকে এইভাবে বিনাশ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন দেবতা ও মানবগণ তাঁর স্তুতি করছিলেন। বড় বড় ঋষিমুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, বাসুকি আদি নাগগণ, অপ্সরা, পিতৃগণ, যক্ষ, কিংকর ও চারণগণ তাঁর বিজয় উদ্ঘোষ সহকারে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। শ্রীভগবানের প্রবেশকালে পুরীকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল আর মহান বৃষ্ণিবংশীয় যাদব বীরসকল তাঁর অনুগমন করছিলেন। ১০-৭৮-১৩-১৪-১৫

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্জগদীশ্বরঃ।

ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জিতো জয়তীতি সঃ॥ ১০-৭৮-১৬

যোগেশ্বর এবং জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিত্য লীলা করে থাকেন। পশুসম অবিবেকীগণ তাঁকে কখনো কখনো পরাজিত হতেও দেখে থাকেন। কিন্তু লীলা কারণে তাঁর কোনো বিশেষ কার্য অভিনীত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো সদাসর্বদা বিজয়ীরূপেই অবস্থান করে থাকেন। ১০-৭৮-১৬

শ্রুতা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।

তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল॥ ১০-৭৮-১৭

একবার শ্রীবলরাম শুনলেন যে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি করছে। তিনি নিরপেক্ষ থাকবার উদ্দেশ্যে তীর্থস্থান উপলক্ষ্যে দ্বারকা থেকে সরে গেলেন। ১০-৭৮-১৭

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্।

সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ॥ ১০-৭৮-১৮

দ্বারকা ত্যাগ করে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করলেন আর তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও মানবসকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। অতঃপর তিনি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবৃত হয়ে সরস্বতী নদীর উজানে যাত্রা করলেন। ১০-৭৮-১৮

পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকৃপং সুদর্শনম্।

বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্॥ ১০-৭৮-১৯

তিনি ক্রমশ পৃথ্দক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুবর্শনতীর্থ, বিশালতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্ববাহিনী সরস্বতী আদি তীর্থে গমন করলেন। ১০-৭৮-১৯

যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত।

জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে॥ ১০-৭৮-২০

পরীক্ষিৎ! তদনন্তর তিনি গঙ্গা ও যমুনা তীরবর্তী তীর্থসকল হয়ে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই স্থানে তখন মহান ঋষিগণ সৎসঙ্গরূপ মহান সত্র করছিলেন। ১০-৭৮-২০

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ।

অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চয়ন্॥ ১০-৭৮-২১

ঋষিগণ সুদীর্ঘকাল সত্রের নিয়মে নিত্যযুক্ত ছিলেন। তাঁরা শ্রীবলরামকে আসতে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনাদি করলেন। অতঃপর তাঁরা যথাযোগ্য প্রণাম আশীর্বাদ সহকারে তাঁর পূজার্চনা করলেন। ১০-৭৮-২১

সোহর্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।

রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত॥ ১০-৭৮-২২

শ্রীবলরাম সঙ্গী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উপবেশন করলেন। যখন পূজার্চনা ক্রিয়া সুসম্পন্ন হল তখন শ্রীবলরাম দেখলেন যে ভগবান ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ উচ্চাসনে প্রবক্তার আসনে বসে আছেন। ১০-৭৮-২২

> অপ্রত্যুত্থায়িনাং সূত্মকৃতপ্রহুণাঞ্জলিম্। অধ্যাসীনং চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥ ১০-৭৮-২৩

শ্রীবলরাম দেখলেন যে শ্রীরোমহর্ষণ সূতজাত হয়েও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবক্তারূপে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন; আর তাঁর আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত-অভ্যর্থনা করেননি বা হাতজোড় করে প্রণাম নিবেদনও করেননি। এই ঘটনা শ্রীবলরামকে ক্রোধান্বিত করল। ১০-৭৮-২৩

কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যান্তে প্রতিলোমজঃ। ধর্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্মতিঃ॥ ১০-৭৮-২৪

তিনি বলতে লাগলেন–এই রোমহর্ষণ প্রতিলোম জাতির হয়েও এই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের ও আমাদের মতন ধর্মপালকদের অবজ্ঞা করে উচ্চাসনে বসে আছে। অতএব এই দুর্মতি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার অধিকারী। ১০-৭৮-২৪

> ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোহধীত্য বহূনি চ। সেতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ॥ ১০-৭৮-২৫ অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথা পণ্ডিতমানিনঃ।

ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ॥ ১০-৭৮-২৬

এ ব্যাসদেবের শিষ্য হয়ে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে; কিন্তু এখনও এ নিজের মনের উপর সংযমী নয়। এ দুর্বিনীত, অস্থিরচিত্ত। এই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজেকে অনর্থক মহাপণ্ডিত মনে করে থাকে। যেমন নটের সমস্ত কার্য অভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এর শাস্ত্রাধ্যয়নও তেমনি কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যই। তাতে অপরের ও নিজেরও কোনো লাভ হয় না। ১০-৭৮-২৫-২৬

এতদর্থো হি লোকেহস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ। বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোহধিকাঃ॥ ১০-৭৮-২৭

ধর্মচিহ্নধারী যদি ধর্ম পালন না করে তাহলে সে সীমাহীন পাপ করে। সেইরূপ ব্যক্তি আমার হাতে বধ হওয়ারই যোগ্য। এইজন্যই তো আমার অবতাররূপে আগমন। ১০-৭৮-২৭

> এতাবদুক্তা ভগবান্ নিবৃত্তোহসদ্বধাদপি। ভাবিতাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ॥ ১০-৭৮-২৮

তীর্থযাত্রা কালে ভগবান শ্রীবলরাম দুষ্টদমন কার্য থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তবুও এইরূপ বলে তিনি তাঁর হস্তস্থিত কুশাগ্র দ্বারা রোমহর্ষণকে প্রহার করলেন যাতে তার মৃত্যু হল। তার ভবিতব্যই এইরূপ ছিল। ১০-৭৮-২৮

হাহেতি বাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ।

উচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্মস্তে কৃতঃ প্রভো॥ ১০-৭৮-২৯

সূত নিহত হতেই ঋষি-মুনিদের মধ্যে হাহাকার রব শোনা গেল; তাঁরা বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন ও দেবাদিদেব ভগবান শ্রীবলরামকে বললেন–হে প্রভু! এ যে আপনার পক্ষে অতি বড় অধর্ম হল। ১০-৭৮-২৯

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন।

আয়ু\*চাত্মাক্লমং তাবদ্ যাবৎ সত্ৰং সমাপ্যতে॥ ১০-৭৮-৩০

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! শ্রীসূতকে আমরাই ব্রাহ্মণের পক্ষে উপযুক্ত আসনে অভিষিক্ত করেছিলাম এবং এই সত্রসমাপন পর্যন্ত তাঁকে ক্লেশরহিত আয়ুও প্রদান করেছিলাম। ১০-৭৮-৩০

অজানতৈবাচরিতস্তুয়া ব্রহ্মবধাে যথা।

যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োহপি নিয়ামকঃ॥ ১০-৭৮-৩১

যদ্যেতদ্ ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন।

চরিষ্যতি ভবাঁল্লোকসংগ্রহোহনন্যচোদিতঃ॥ ১০-৭৮-৩২

আপনি না জেনে এমন কার্য করেছেন যা ব্রহ্মহত্যার সমান। আমরা জানি যে, আপনি স্বয়ং যোগেশ্বর আর বেদবাক্যের বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে স্থিত। আমাদের বিনীত প্রার্থনা এইরূপ, যদিও আপনার অবতাররূপে আগমন সকলকে পবিত্রতা প্রদানকারী, তবুও যদি আপনি স্বেচ্ছায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন তাহলে তা লোকশিক্ষা রূপে সমাদৃত হবে। ১০-৭৮-৩১-৩২

# শ্রীভগবানুবাচ

করিষ্যে বধনির্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া।

নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্॥ ১০-৭৮-৩৩

ভগবান শ্রীবলরাম বললেন—আমি অনুগ্রহ করে লোকশিক্ষা দান হেতু এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করব। এরজন্য যে সর্বোত্তম বিধান আছে তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। ১০-৭৮-৩৩

দীর্ঘমায়ুর্বতৈতস্য সত্ত্মিন্দ্রিয়মেব চ।

আশাসিতং যত্তদ্ ব্ৰুত সাধয়ে যোগমায়য়া॥ ১০-৭৮-৩৪

আপনারা এই সূতকে যে দীর্ঘায়ু, বল, ইন্দ্রিয় শক্তি আদি প্রদান করতে ইচ্ছুক, তা আমাকে বলুন; আমি যোগবলে সমস্ত সম্পাদন করব। ১০-৭৮-৩৪

# ঋষয়ঃ উচুঃ

অস্ত্রস্য তব বীর্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ।

যথা ভবেদ্ বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্॥ ১০-৭৮-৩৫

ঋষিগণ বললেন—হে শ্রীবলরাম! আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আপনার শস্ত্র, পরাক্রম ও এঁর মৃত্যুর মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে আর আমাদের দেওয়া বরও যেন সত্য হয়। ১০-৭৮-৩৫

# শ্রীভগবানুবাচ

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।

তস্মাদস্য ভবেদ্ বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্বান্॥ ১০-৭৮-৩৬

ভগবান শ্রীবলরাম বললেন—হে ঋষিগণ! বেদমতে আত্মার পুত্ররূপে জন্ম হয়ে থাকে। অতএব রোমহর্ষণের পরিবর্তে তার পুত্র আপনাদের পুরাণ কথা শোনাবে। আমি তাকে আমার শক্তিতে দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয়শক্তি ও বল প্রদান করছি। ১০-৭৮-৩৬

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রতাহং করবাণ্যথ।

অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ॥ ১০-৭৮-৩৭

হে ঋষিগণ! এছাড়া আপনাদের অন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আমাকে বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করব। ঘটনাক্রমে যে অপরাধ আমার দ্বারা ঘটিত হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তও আমি করব। আপনারা এই বিষয়ে বিদ্বান। বিচার করে উত্তম বিধান প্রদান করুন। ১০-৭৮-৩৭

## ঋষয়ঃ উচুঃ

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ।

স দৃষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্বণি পর্বণি॥ ১০-৭৮-৩৮

ঋষিগণ বললেন–শ্রীবলরাম! ইল্মল পুত্র বল্মল নামক এক ভয়ংকর দানব আছে যে পর্বে পর্বে আমাদের সত্রে উপস্থিত হয়ে তা কলুষিত করে দেয়। ১০-৭৮-৩৮

তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রমণং প্রম্।

পূয়শোণিতবিণাূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণম্॥ ১০-৭৮-৩৯

হে যদুনন্দন! সে এখানে এসে পুঁজরক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা, মাংস বর্ষণ করতে থাকে। আপনি সেই পাপাত্মা থেকে আমাদের মুক্তি প্রদান করুন। তাতেই আমাদের পরম উপকার সাধন হবে। ১০-৭৮-৩৯

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ।

চরিতা দ্বাদশ মাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুদ্ধ্যসি॥ ১০-৭৮-৪০

অতঃপর আপনি একাগ্রচিত্তে তীর্থভ্রমণ ও স্নান করে দ্বাদশ মাস ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে বিচরণ করুন। তাতেই আপনার শুদ্ধি হয়ে যাবে। ১০-৭৮-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে বলদেবচরিতে বল্বলবধোপক্রমো

নামাষ্ট্রসপ্তসিতমোহধ্যায়ঃ॥
BANGLADARSHAN.COM

# উনআশিতিতম অধ্যায় বল্পল উদ্ধার এবং শ্রীবলরামের তীর্থযাত্রা

#### শ্রীশুক উবাচ

ততঃ পর্বণ্যপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংসুবর্ষণঃ।

ভীমো বায়ুরভূদ্ রাজন্ পূয়গন্ধস্ত সর্বশঃ॥ ১০-৭৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! অবশেষে সেই পর্ব দিবস এসে পড়ল। চারদিক থেকে ভয়ংকর ঝড় হতে লাগল। ধূলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র পুঁজের দুর্গন্ধ আসতে লাগল। ১০-৭৯-১

ততোহমেধ্যময়ং বৰ্ষং বল্পলেন বিনির্মিতম্।

অভবদ্ যজ্ঞশালায়াং সোহন্বদৃশ্যত শূলধৃক্॥ ১০-৭৯-২

বল্বল দানব এইবার যজ্ঞশালায় মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুসকল বর্ষণ করতে লাগল। এইরূপ কিছুক্ষণ চলবার পর এইবার সে নিজে ত্রিশূল হস্তে সেইখানে এসে উপস্থিত হল। ১০-৭৯-২

তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্।
তপ্ততামশিখাশাশ্রুং দংস্ট্রোগ্রহ্রুক্টীমুখম্॥ ১০-৭৯-৩
সম্মার মুসলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্।
হলং চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ॥ ১০-৭৯-৪

বৃহদাকার দানব যেন স্তূপাকার অঙ্গারবৎ ছিল। তার শিখা, শাশ্র-শুস্ফ, ছিল তপ্ত তাম্রসম লোহিত বর্ণ। বিশাল গ্রীবা ও ভ্রুকটি তার মুখকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। বল্পল দানবকে দেখে ভগবান শ্রীবলরাম শত্রুসৈন্য বিনাশক মুষল এবং দৈত্যদমনকারী লাঙল শস্ত্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই শস্ত্রযুগল তাঁর সেবায় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হল। ১০-৭৯-৩-৪

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্।
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ॥ ১০-৭৯-৫
সোহপতদ্ ভুবি নির্ভিন্নললাটোহসৃক্ সমুৎসৃজন্।
মুঞ্জনার্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোহরুণঃ॥ ১০-৭৯-৬

আকাশে বিচরণকারী সেই বল্পল দানবকে ভগবান শ্রীবলরাম লাঙলাগ্র দ্বারা গ্রথিত করে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এলেন ও তারপর সেই ব্রহ্মদ্রোহীর মস্তকে মুষল দ্বারা সক্রোধে আঘাত করলেন। দানবের ললাট আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল আর সেইখান দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। মনে হল যেন বজ্রপাতে রক্তবর্ণ পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পতিত হল। ১০-৭৯-৫-৬

> সংস্তৃত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ। অভ্যমিঞ্চন্ মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা॥ ১০-৭৯-৭

অতঃপর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীবলরামের প্রশংসা ও স্তুতি করলেন। মহাভাগ্যবান ব্যক্তিগণ স্তবস্তুতির পরে তাঁকে অমোঘ আশীর্বাদও করলেন। বৃত্তাসুর বধের পর দেবতাগণ যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন তেমনভাবেই তাঁরা শ্রীবলরামের অভিষেক করলেন। ১০-৭৯-৭

> বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপক্ষজাম্। রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ১০-৭৯-৮

অতঃপর শ্রীবলরামকে দিব্যঅস্ত্র ও দিব্যঅলংকারে বিভূষিত করে মুনিগণ তাঁকে এক অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করলেন। এই মালার বৈশিষ্ঠ্য ছিল যে তাতে গ্রথিত কমল পুষ্প নিত্য অম্লান থাকত। ১০-৭৯-৮

অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ।

স্লাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযুরাস্রবৎ॥ ১০-৭৯-৯

তদনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁদের আদেশ অনুসারে শ্রীবলরাম সঙ্গী ব্রাহ্মণদের নিয়ে কৌশিকী নদীতীরে এলেন। তথায় স্নানাদি সম্পন্ন করে তিনি সেই সরোবরে গেলেন যা সরযূ নদীর উৎসরূপে পরিচিত। ১০-৭৯-৯

অনুস্রোতেন সরযৃং প্রয়াগমুপগম্য সঃ।

স্লাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্॥ ১০-৭৯-১০

অতঃপর তিনি সরযূ নদীর গতিপথ ধরে কিছুদিন চললেন। অবশেষে তা ছেড়ে এইবার তিনি প্রয়াগে উপনীত হলেন। প্রয়াগে তিনি দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে এগিয়ে পুলহাশ্রমে গেলেন। ১০-৭৯-১০

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ।
গয়াং গত্বা পিতৃনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ১০-৭৯-১১
উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পস্পাং ভীমরথীং ততঃ॥ ১০-৭৯-১২
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশেলং গিরিশালয়ম্।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ॥ ১০-৭৯-১৩
কামকোষ্টীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্বরাম্।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্ধিহিতো হরিঃ॥ ১০-৭৯-১৪

শ্রীবলরামের তীর্থ পরিক্রমার বিবরণ এইরূপ ছিল—গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীতে স্নান ও শোন নদের তীরে গমন ও স্নান। সেইখান থেকে গয়াতীর্থে গমন ও শ্রীবসুদেবের আদেশে পিতৃপুরুষদের পূজা। অতঃপর গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন আর তীর্থকৃত্য স্নানাদি সমাপন। মহেন্দ্র পর্বতে গমন; সেইখানে শ্রীপরশুরামের দর্শনলাভ ও প্রণাম নিবেদন। সপ্তগোদাবরী, বেণানদী, পম্পা সরোবর ও ভীমরথী নদীতে অবগাহন করে কার্তিকেয় স্বামী দর্শন। মহাদেবের নিবাসস্থান শ্রীশৈল গমন। তারপর দ্রবিড় দেশের পরম পুণ্যময় স্থান বেস্কটোচল দর্শন। কামকোষ্ঠী—শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী হয়ে কাবেরী নদীতে স্নানান্তে পুণ্যময় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভগবান বিষ্ণুর নিত্য অধিষ্ঠান। ১০-৭৯-১১-১২-১৩-১৪

ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা।

সামুদ্রং সেতুমগমনাহাপাতকনাশনম্॥ ১০-৭৯-১৫

অতঃপর তিনি বিষ্ণু ভগবানের ক্ষেত্র ঋষভ পর্বত, দক্ষিণ মথুরা ও অতি বড় পাপ নিবারণকারী সেতুবন্ধে গমন করছিলেন। ১০-৭৯-১৫ তত্রাযুত্মদাদ্ ধেনূর্বাক্ষণেভ্যো হলায়ুধঃ।

কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ং চ কুলাচলম্॥ ১০-৭৯-১৬

শ্রীবলরাম সেতুবন্ধে ব্রাহ্মণদের দশ সহস্র গাভী দান করলেন। অতঃপর তিনি কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে মলয়পর্বতে গমন করলেন। এই পর্বত সপ্ত কুল-পর্বতের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত। ১০-৭৯-১৬

তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ। যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোহর্ণবম্। দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ॥ ১০-৭৯-১৭

মলয় পর্বতে অগস্ত্যমুনির দর্শন লাভ হল; তিনি তাঁকে নমস্কার ও অভিবাদন করলেন। অতঃপর তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি লাভ করে শ্রীবলরাম দক্ষিণ সমুদ্র যাত্রা করলেন। সেইখানে তিনি দেবীদুর্গাকে কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন। ১০-৭৯-১৭

ততঃ ফাল্পনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।

বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্ৰ স্নাত্বাস্পৰ্শদ্ গৰাযুত্ম্॥ ১০-৭৯-১৮

অতঃপর ফাল্পন তীর্থ অনন্তশয়ন ক্ষেত্রে তাঁর গমন হয়েছিল। সেইখানে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাপ্সরস তীর্থে অবগাহন করেছিলেন। সেই তীর্থে বিষ্ণু ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ হয়ে থাকে। শ্রীবলরাম সেই তীর্থে দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন। ১০-৭৯-১৮

ততোহভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্ত ত্রিগর্তকান্। গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ॥ ১০-৭৯-১৯ তদনন্তর ভগবান শ্রীবলরাম সেইখান থেকে বেরিয়ে কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ অতিক্রম করে শিবক্ষেত্র গোকর্ণ তীর্থে উপনীত হলেন। এই তীর্থে শংকর নিত্য বিরাজমান এইরূপ বলা হয়ে থাকে। ১০-৭৯-১৯

আর্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্ বলঃ।

তাপীং পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্॥ ১০-৭৯-২০

তিনি তারপর জল পরিবেষ্টিত দ্বীপে নিবাসকারী আর্যাদেবী দর্শন করলেন। তারপর সেই দ্বীপ থেকে তিনি সূর্পারক ক্ষেত্রে গেলেন। অতঃপর তাপী, পয়োষ্টী ও নির্বিদ্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করে তিনি দণ্ডকারণ্যে উপনীত হলেন। ১০-৭৯-২০

প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিম্মতী পুরী।

মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ॥ ১০-৭৯-২১

অতঃপর তাঁর নর্মদা তীরে আগমন হল। এই পবিত্র নদীর তীরেই মাহিশ্মতী পুরীর অবস্থান। হে পরীক্ষিৎ! সেইখানের মনুতীর্থে স্নান করে তিনি প্রভাসক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১০-৭৯-২১

শ্রুতা দিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে।

সর্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ॥ ১০-৭৯-২২

এই প্রভাসক্ষেত্রেই তিনি ব্রাহ্মণ মুখে জানলেন যে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ হয়ে গেছে। তাঁর অনুভূতি হল যে পৃথিবীর ভার যেন হরণ হয়ে গেছে। ১০-৭৯-২২

স ভীমদুর্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে।

বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ॥ ১০-৭৯-২৩

যে দিন দুর্যোধন ও ভীমসেনের মধ্যে গদাযুদ্ধ হচ্ছিল সেই দিন শ্রীবলরাম কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার। ১০-৭৯-২৩

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ধা যমৌ কৃষ্ণার্জুনাবপি।

অভিবাদ্যাভবংস্তৃষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ॥ ১০-৭৯-২৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন শ্রীবলরামকে আসতে দেখে প্রণাম করে নীরব রইলেন। তাঁর আগমনের কারণ সম্বন্ধে তাঁরা সকলে শঙ্কিত ছিলেন। ১০-৭৯-২৪

গদাপাণী উভৌ দৃষ্ধা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ।

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ॥ ১০-৭৯-২৫

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেন ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে পরস্পরকে পরাজিত করবার নিমিত্ত সক্রোধে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করছিলেন। তাঁদের সম্মুখ যুদ্ধে উপনীত দেখে শ্রীবলরাম বললেন। ১০-৭৯-২৫

যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর।

একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্॥ ১০-৭৯-২৬

হে রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেন! তোমরা দুইজনেই সমকক্ষ বীর ও বলবান। তবে আমি মনে করি যে উভয়ের মধ্যে ভীমসেন অধিক বলবান আর প্রশিক্ষণের দৃষ্টিতে গদাযুদ্ধে দুর্যোধন এগিয়ে আছে। ১০-৭৯-২৬

তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্যয়োঃ।

ন লক্ষ্যতে জয়োহন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ॥ ১০-৭৯-২৭

অতএব তোমাদের মতন সমকক্ষ বলবানদের মধ্যে একজনের জয় অথবা পরাজয় হওয়া সম্ভব নয়। তাই তোমরা এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ করো। ১০-৭৯-২৭

# ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবং। অনুস্মরস্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ॥ ১০-৭৯-২৮

পরীক্ষিৎ! শ্রীবলরামের উপদেশে উভয়ের কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধোন্মাদ বীরগণ শ্রীবলরামের আবেদনকে অগ্রাহ্য করলেন। কটুবাক্য বর্ষণ ও দুর্ব্যবহার উভয়কেই উন্মাদসম করে তুলেছিল। ১০-৭৯-২৮

দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ।

উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ॥ ১০-৭৯-২৯

শ্রীবলরাম দেখলেন যে এই তাদের প্রারব্ধ। অতএব তিনি সেই যুদ্ধে আর কোনো আগ্রহ প্রদর্শন না করে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। দ্বারকায় তিনি উগ্রসেনাদি গুরুজনদের ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের দ্বারা সংবর্ধিত হলেন। ১০-৭৯-২৯

তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োহ্যাজয়ন্ মুদা।

ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম॥ ১০-৭৯-৩০

শ্রীবলরাম এইবার আবার নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে এলেন। সেইখানে ঋষিগণ যুদ্ধাদি শত্রুভাব থেকে মুক্ত শ্রীবলরামকে দিয়ে প্রেমপ্রীতি সহকারে যজ্ঞ সম্পাদন করালেন। হে পরীক্ষিৎ! বস্তুত সকল যজ্ঞই শ্রীবলরামের অঙ্গরূপে পরিচিত। তাই তাঁর দ্বারা এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন কার্য সাধিত হয়েছিল। ১০-৭৯-৩০

তেভ্যো বিশুদ্ধবিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্ বিভুঃ।

যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ॥ ১০-৭৯-৩১

সর্বসমর্থ ভগবান শ্রীবলরাম সেই ঋষিদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। ঋষিগণ অনুভব করলেন যে সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁদের মধ্যেও বর্তমান ও তাঁরা নিজেরাও সম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ১০-৭৯-৩১

স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্বৃতঃ।

রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠলঙ্কৃতঃ॥ ১০-৭৯-৩২

অতঃপর শ্রীবলরাম তাঁর পত্নী রেবতীর সঙ্গে যজ্ঞান্তস্নান করলেন আর সুন্দর বস্ত্রালংকার ধারণ করে জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃদগণের শোভা পেতে লাগলেন। মনে হল যেন চন্দ্রদেব নিজ জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রের সঙ্গে শোভামণ্ডিত হয়ে বিরাজ করছেন। ১০-৭৯-৩২

ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ।

অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্যস্য সন্তি হি॥ ১০-৭৯-৩৩

হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীবলরাম স্বয়ং অনন্ত। তাঁর স্বরূপ তো মন ও বাণীর অগোচর। লীলা হেতুই তাঁর নবরূপ ধারণ। এমন বলবান শ্রীবলরামের আরও অনেক কীর্তি বর্তমান। ১০-৭৯-৩৩

যোহনুস্মরেত রামস্য কর্মাণ্যদ্ভুতকর্মণঃ।

সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিশ্বোঃ স দয়িতো ভবেৎ॥ ১০-৭৯-৩৪

যে ব্যক্তি অনন্ত, সর্বব্যাপী, অদ্ভূত কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ভগবান শ্রীবলরামের লীলা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে স্মরণ করে সে শ্রীভগবানের পরম প্রীতি লাভ করে থাকে। ১০-৭৯-৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে বলদেবতীর্থযাত্রানিরূপণং নামৈকোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# আশিতিতম অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণ দারা শ্রীসুদামার অভ্যর্থনা

#### রাজোবাচ

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ। বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো॥ ১০-৮০-১

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন –ভগবন্! প্রেমময় মুক্তি প্রদাতা পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। তাই মাধুর্য ও ঐশ্বর্য মণ্ডিত তাঁর লীলাসকলও অনন্ত। তাঁর অন্যান্য লীলাসকলও আমি শুনতে ইচ্ছুক। ১০-৮০-১

কো নু শ্রুত্বাসকৃদ্ ব্রহ্মন্নুত্রমঃশ্লোকসৎকথাঃ।

বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষগ্নঃ কামমার্গণৈঃ॥ ১০-৮০-২

ব্রহ্মন! জীব অনন্তকাল থেকে বিষয় সুখ অম্বেষণ করতে করতে কেবল দুঃখই লাভ করে এসেছে। চিত্তকে তা শরাঘাতসম নিত্য ক্লেশ প্রদান করতেই থাকে। এমন অবস্থায় বারংবার পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় লীলাকথার রসাস্বাদন করে কেউ কি কখনো বিমুখ হয়ে থাকতে পারে? ১০-৮০-২

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎ কর্মকরৌ মন\*চ।

স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥ ১০-৮০-৩

যে বাণীর দ্বারা শ্রীভগবানের গুণকীর্তন হয় তাই সার্থক বাণী। যে হস্তদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা-পূজা কার্য সম্পাদন হয় তাকেই সার্থক হস্ত বলা যেতে পারে। যে মন দ্বারা বিশ্বচরাচরে নিত্য নিবাসকারী শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন কার্য সম্পাদন হয় তাই বস্তুত সার্থক মন আর যে কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবানের পুণ্যময় লীলাকথা শ্রবণ হয়ে থাকে তাকেই সার্থক কর্ণ আখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। ১০-৮০-৩

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎতদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।

অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥ ১০-৮০-৪

সেই মস্তক সার্থক যা বিশ্ব-চরাচরকে শ্রীভগবানের স্থাবর-জঙ্গম বিগ্রহ জ্ঞান করে তাকে প্রণাম করে। যে নেত্র সর্বত্র ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করে থাকে তাই সার্থক নেত্র। দেহের যে অঙ্গ শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের পাদোদক নিত্য ধারণ করে থাকে তাকেই সার্থক অঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায়। তাদেরই জন্ম বস্তুত সার্থক হয়। ১০-৮০-৪

## সূত উবাচ

বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।

বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহ্বদয়োহব্রবীৎ॥ ১০-৮০-৫

শ্রীসূত বললেন–হে শৌনকাদি ঋষিগণ! যখন রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ প্রশ্ন করলেন, তখন ভগবান শ্রীশুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই তন্ময় হয়ে গোল। তিনি পরীক্ষিৎকে এইরূপ বললেন। ১০-৮০-৫

#### শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ। বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০-৮০-৬ শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে বিরাগী, প্রশান্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। ১০-৮০-৬

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী।

তস্য ভার্যা কুচৈলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা॥ ১০-৮০-৭

তিনি গৃহস্থ হয়েও কোনো রকম সংগ্রহ-পরিগ্রহ না রেখে যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকতেন। ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ধারণ করতেন। তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তিনিও নিজ পতিসম ক্ষুধায় নিত্য কাতর হয়ে থাকতেন। ১০-৮০-৭

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা।

দরিদ্রা সীদমানা সা বেপমানাভিগম্য চ॥ ১০-৮০-৮

একদিন সেই দরিদ্রতার প্রতিমূর্তি, দুঃখে কাতর পতিব্রতা স্ত্রী ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে নিজ পতিদেবতার নিকটে গিয়ে বিষণ্ণ বদলেন। ১০-৮০-৮

ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ।

ব্রহ্মণ্যশ্চ শ্রণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্ব্তর্ষভঃ॥ ১০-৮০-৯

হে পতিদেব! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, শরণাগতবৎসল এবং ব্রাহ্মণদের পরম ভক্ত। ১০-৮০-৯

তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাং চ পয়ায়ণম্।

দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে॥ ১০-৮০-১০

পরম ভাগ্যবান হে আর্যপুত্র! সাধুসন্তদের, সজ্জনদের পরম আশ্রয়। আপনি একবার তাঁর নিকটে গমন করুন। তিনি যখন দেখবেন যে আপনি তাঁর সখা আর অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তখন তিনি আপনাকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করবেন। ১০-৮০-১০

আস্তেহধুনা দারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।

কিং স্বৰ্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্জগদ্গুরুঃ॥ ১০-৮০-১১

এক্ষণে তিনি ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় যাদবদের অধীশ্বররূপে দ্বারকাতেই নিবাস করছেন। তিনি এত উদার যে তাঁর পাদপদ্ম স্মরণকারী প্রেমীভক্তকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন। এমন জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তদের যদি ধনসম্পদ ও বিষয়সুখ, যা বাঞ্ছনীয় কখনো নয়, দান করেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই! ১০-৮০-১১

স এবং ভার্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ।

অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্॥ ১০-৮০-১২

এইভাবে ব্রাহ্মণী তাঁর পতিদেবতাকে ক্রমাগত সবিনয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ভাবলেন —ধনসম্পদ লাভ তো তুচ্ছ; এতে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হবে তাও তো জীবনে এক বিশাল প্রাপ্তি। ১০-৮০-১২

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে।

অপ্যস্ত্যপায়নং কিঞ্চিদ্ গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্॥ ১০-৮০-১৩

এইরূপ বিচার করে তিনি সখা দর্শনে গমন করবার সংকল্প করে ভার্যাকে বললেন –হে কল্যাণী! গৃহে উপহার দেওয়ার মতন কিছু আছে? থাকলে দাও! ১০-৮০-১৩

যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্।

চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধা ভর্ত্তে প্রাদাদুপায়নম্॥ ১০-৮০-১৪

তখন ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের আবাস থেকে চার মুষ্টি চিপিটক যাচনা করে আনলেন আর তাই এক বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে শ্রীভগবানকে উপহার প্রদান নিমিত্ত পতিদেবতাকে দিলেন। ১০-৮-১৪

স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযুযৌ দ্বারকাং কিল।

কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্॥ ১০-৮০-১৫

অতঃপর সেই উপহারদ্রব্য হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণদেবতা দ্বারকা উদ্দেশে গমন করলেন। পথে তিনি ভাবতে ভাবতে চললেন –আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ কেমন করে হবে? ১০-৮০-১৫

ত্রীণি গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদিজঃ।

বিপ্রোহগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেস্বচ্যুতধর্মিণাম্॥ ১০-৮০-১৬

পরীক্ষিৎ! দ্বারকায় উপনীত হয়ে সেই ব্রাহ্মণদেবতা অপরাপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুকঠিন তিন সৈন্য ব্যূহ ও তিন কক্ষ অতিক্রম করলেন ও ভাগবদ্ধর্মপালনকারী অন্ধক ও বৃষ্ণীবংশীয় যাদবদের মহলে উপনীত হলেন। ১০-৮০-১৬

গৃহং দ্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ।

বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দং গতো যথা॥ ১০-৮০-১৭

তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীদের মহল ছিল। তারই একটার মধ্যে ব্রাহ্মণদেবতা প্রবেশ করলেন। ভবন অতীব সুসজ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। প্রবেশকালে ব্রাহ্মণদেবতার ব্রহ্মানন্দসাগরে মিলিত হওয়ার আনন্দ অনুভূতি লাভ হল। ১০-৮০-১৭

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্যক্ষমাস্থিতঃ।

সহসোখায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্যগ্রহীন্মুদা॥ ১০-৮০-১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রাণপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্কে বিরাজমান ছিলেন। ব্রাক্ষণদেবতাকে দূর থেকেই আসতে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন আর স্বয়ং তাঁর কাছে গমন করে পরমানন্দ সহকারে তাঁকে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। ১০-৮০-১৮

সখ্যঃ প্রিয়স্য বিপ্রধেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ।

প্রীতো ব্যমুঞ্চনবিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ॥ ১০-৮০-১৯

হে পরীক্ষিং! পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান নিজ পরম প্রিয় সখা ব্রাক্ষণদেবতার অঙ্গস্পর্শ লাভ করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তাঁর কমলসম কোমল নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু বিসর্জন হতে লাগল। ১০-৮০-১৯

অথোপবেশ্য পর্যক্ষে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্।

উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ॥ ১০-৮০-২০

অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবাঁল্লোকপাবনঃ।

ব্যলিম্পদ্ দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ১০-৮০-২১

হে পরীক্ষিং! তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সমাদরে নিজ পালক্ষে উপবেশন করালেন আর স্বয়ং পুজোপকরণ এনে তাঁর পূজা করলেন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণদেবতার পাদপ্রহ্মালন করে তাঁর পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি স্থার অঙ্গে চন্দন, অগুরু, কুমকুম আদি দিব্যগন্ধাদির লেপন করে দিলেন। ১০-৮০-২০-২১

ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা।

অর্চিত্বাবেদ্য তামূলং গাং চ স্বাগতমব্রবীৎ॥ ১০-৮০-২২

অতঃপর তিনি পরমানন্দে সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপ সহকারে তাঁর সখাকে আরতি করালেন; তামূল প্রদান ও গাভী দানও বাদ গেল না। এইবার তিনি সুমধুর বাণীতে সখার কুশলাদি প্রশ্ন করে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। ১০-৮০-২২ কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসংততম্। দেবী পর্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ॥ ১০-৮০-২৩

ব্রাহ্মণদেবতার অঙ্গে ছিল জীর্ণ মলিন বস্ত্র। তাঁর দেহও মলিন ও কৃশ ছিল। দেহের শিরাসকল বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। স্বয়ং ভগবতী শ্রীরুক্মিণী চামর ব্যজন করে তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন। ১০-৮০-২৩

অন্তঃপুরজনো দৃষ্টা কৃষ্ণেনামলকীর্তিনা।

বিশ্মিতোহভূদতিপ্ৰীত্যা অবধৃতং সভাজিতম্॥ ১০-৮০-২৪

অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীগণ ঘটনা প্রবাহ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি সহকারে সেই মলিন বসন অবধৃত ব্রাহ্মণের সেবা-পূজায় যুক্ত থাকাকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ১০-৮০-২৪

কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।

শ্রিয়া হীনেন লোকেহস্মিন গর্হিতেনাধমেন চ॥ ১০-৮০-২৫

যোহসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভূতঃ।

পর্যক্ষস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোহগ্রজো যথা॥ ১০-৮০-২৬

তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন—এই শ্রীহীন মলিনবসন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক কী এমন পুণ্য করেছে যে ত্রিলোকগুরু শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার আদর-আপ্যায়নে যুক্ত রয়েছেন। দেখো! তিনি পালঙ্কে তাকে বসিয়েছেন আর নিত্যসেবায় যুক্ত লক্ষ্মীস্বরূপ শ্রীরুক্মিণীকে ছেড়ে তাঁর অগ্রজ শ্রীবলরামকে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে আলিঙ্গন করছেন! ১০-৮০-২৫-২৬

কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্বা গুরুকুলে সতোঃ।
আত্মনো লঁলিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্॥ ১০-৮০-২৭
হে প্রিয় পরীক্ষিং! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সেই ব্রাহ্মণ হাত ধরাধরি করে তাঁদের গুরুকুলে অবস্থান কালে ঘটা পূর্ব জীবনের
স্মৃতিসকল রোমন্থন করে আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। ১০-৮০-২৭

# শ্রীভগবানুবাচ

অপি ব্ৰহ্মন্ গুৰুকুলাদ্ ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ।

সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোঢ়া সদৃশী ন বা॥ ১০-৮০-২৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে ব্রাহ্মণদেবতা! হে ধর্মজ্ঞ! গুরুদক্ষিণা প্রদান করে যখন গৃহে প্রত্যাগমন করলে তখন তুমি কি তোমার অনুকূল ভার্যা গ্রহণ করেছিলে? ১০-৮০-২৮

প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং তথা।

নৈবাতিপ্ৰীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে॥ ১০-৮০-২৯

আমি জানি যে গৃহস্থাশ্রমে নিবাস করেও তুমি প্রায়শ বিষয় ভোগাসক্ত হওনি। হে বিদ্বান! আমি এও জানি যে ধনসম্পত্তিতে তোমার কোনো আসক্তি নেই। ১০-৮০-২৯

কেচিৎ কুর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ।

ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্॥ ১০-৮০-৩০

জগতে এইরূপ ব্যক্তি কমই আছে যারা ভগবানের মায়া নির্মিত জাগতিক বাসনাসমূহকে ত্যাগ করে থাকে এবং চিত্তে বিষয়বাসনা একটুও ধারণ না করে কেবল আমার মতন লোকশিক্ষার জন্য কর্ম সম্পাদন করে থাকে। ১০-৮০-৩০ কচ্চিদ্ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ। দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্বতে॥ ১০-৮০-৩১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমাদের গুরুকুলের একত্রে থাকবার সময়ের কথা তোমার মনে পড়ে কি? গুরুকুলেই দ্বিজগণের নিজ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে যা অজ্ঞানাম্বকার পার করতে সহায়ক হয়। ১০-৮০-৩১

স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।

আদ্যোহঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ॥ ১০-৮০-৩২

হে সখা! এই জগতে এই মানবদেহে প্রদানকারী জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু হয়ে থাকেন। অতঃপর উপনয়ন সংস্কার করে সৎকর্ম শিক্ষা প্রদানকারী হলেন দ্বিতীয় গুরু—যিনি আমার মতনই পূজ্য। তদনন্তর জ্ঞানোপদেশ দান করে পরমাত্মা লাভের পথ প্রদর্শনকারী গুরু তো আমার স্বরূপই হয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রমে এই তিন গুরু হয়ে থাকেন। ১০-৮০-৩২

নম্বৰ্থকোবিদা ব্ৰহ্মন্ বৰ্ণাশ্ৰমবতামিহ।

যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্॥ ১০-৮০-৩৩

হে আমার প্রিয় সখা! গুরুরূপে আমি স্বয়ংই বর্তমান থাকি। এই জগতে বর্ণাশ্রমে মর্যাদানুসারে যাঁরা নিজ গুরুদেবের উপদেশানুসারে অনায়াসে এই ভবসাগর অতিক্রম করে থাকেন তাঁরাই স্বার্থ ও পরমার্থের যথার্থ জ্ঞানী হয়ে থাকেন। ১০-৮০-৩৩

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।

তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রষয়া যথা॥ ১০-৮০-৩৪

হে প্রিয় সখা! আমিই সকলের আত্মা; আমিই সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান থাকি। আমি ধর্ম উপনয়ন বেদাধ্যয়ন আদির দ্বারা, বানপ্রস্থ আশ্রমের তপস্যার দ্বারা আর সব দিক দিয়ে উপরত হয়ে যাওয়া এই সন্ন্যাস আশ্রম দ্বারা যত প্রীতি লাভ করি, তার থেকেও অনেক বেশি গুরুদেবের সেবা গুশ্রুষায় নিযুক্ত থাকলে প্রীত হয়ে থাকি। ১০-৮০-৩৪

অপি নঃ স্মর্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ।

গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে কুচিৎ॥ ১০-৮০-৩৫

ব্রহ্মন্! গুরুকুল নিবাসকালে আমাদের গুরুপত্নী ইন্ধন সংগ্রহ নিমিত্ত আমাদের অরণ্যে প্রেরণ করেছিলেন, সেই ঘটনা তোমার মনে পড়েনি? ১০-৮০-৩৫

প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্তৌ সুমহদ্ দ্বিজ।

বাতবর্ষমভূত্তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্রবঃ॥ ১০-৮০-৩৬

সেই দিন আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলাম। তখন অকালে অতি তীব্র ও ভয়াবহ ঝড়ঝাপটা হয়েছিল; আকাশে প্রবল মেঘের তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছিল। ১০-৮০-৩৬

সূর্য\*চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ।

নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ১০-৮০-৩৭

তখন সূর্যদেবও অস্তাচলে গমন করেছিলেন। চারদিকে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এসেছিল। সর্বত্র জলময় হয়ে গর্ত, পথ সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১০-৮০-৩৭

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলামুভির্নিহন্যমানা মুহুরমুসম্প্লবে।

দিশোহবিদন্তোহথ পরস্পরং বনে গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ॥ ১০-৮০-৩৮

তাকে বর্ষণ না বলে ছোটোখাটো একটা প্রলয় বলাই ভালো। ঝড়ের দাপট আর প্রবল বর্ষণ আমাদের কষ্টের কারণ হয়েছিল। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। দৈব দুর্বিপাক আমাদের কাতর করে দিয়েছিল। আমরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে অরণ্যের মধ্যেই ইতস্তত পথ খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। ১০-৮০-৩৮

এতদ্ বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।

অবেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যোহপশ্যদাতুরান্॥ ১০-৮০-৩৯

আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি তা জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আমাদের অন্বেষণে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অন্বেষণ করতে করতে অত্যধিক কাতর অবস্থায় তিনি আমাদের খুঁজে পেয়েছিলেন। ১০-৮০-৩৯

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেহতিদুঃখিতাঃ।

আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥ ১০-৮০-৪০

তিনি বলতে লাগলেন–হে পুত্রগণ! অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা! আমার জন্য তোমরা কত কষ্ট সহ্য করলে! যে মানবদেহে সকলের অতি প্রিয় হয়ে থাকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা আমার সেবায় আত্মনিবেদন করলে! ১০-৮০-৪০

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।

যদ্ বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥ ১০-৮০-৪১

সদ্শিষ্যের পক্ষে গুরুদেবের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হল তার দেহ, মন–সর্বস্ব শ্রীগুরুর সেবায় নিবেদন করা। ১০-৮০-৪১

তুষ্টোহহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সম্ভ মনোরথাঃ।

ছন্দাংস্যযাত্যামানি ভবস্ত্বিহ পরত্র চ॥ ১০-৮০-৪২

হে দিজোত্তমযুগল! আমি তোমাদের উপর অতি প্রসন্ন। তোমাদের সকল মনোরথ, সকল অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়। আমার কাছে তোমরা যে বেদাধ্যয়ন করেছ তা যেন কখনো বিস্মৃত না হয় আর তা যেন ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও কখনো নিষ্ফল প্রমাণিত না হয়। ১০-৮০-৪২

ইখংবিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশাুসু।

গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥ ১০-৮০-৪৩

হে প্রিয় সখা! গুরুকুলে নিবাসকালে এমন সব কতই না ঘটনা ঘটেছে। শান্তি লাভ ও পূর্ণতার অভিব্যক্তি গুরুকৃপা হলেই তবে সম্ভব হয়। এ এক চিরন্তন সত্য। ১০-৮০-৪৩

#### ব্রাহ্মণ উবাচ

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো।

ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ॥ ১০-৮০-৪৪

ব্রাক্ষণদেবতা বললেন–হে দেবেশ্বর! হে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ! আমি পরম সৌভাগ্যবান। গুরুকুলে তোমার মতন সত্যাশ্রয়ীর ও পরমাত্মার সঙ্গ লাভ যে আমার দুর্লভ সৌভাগ্যের দ্যোতক। আমার আর তো কিছুই কাম্য নেই। ১০-৮০-৪৪

## যস্যচ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহ আবপনং বিভো। শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোহত্যন্তবিভূম্বনম্॥ ১০-৮০-৪৫

হে প্রভু! চতুর্বেদ আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভের প্রকৃষ্ট পথ তা তো আমার সম্মুখে নরদেহ ধারণ করে উপস্থিত রয়েছে। সেই দেহ যদি বেদ অধ্যয়ন নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করতে যায়, তা নরলীলা অভিনয় ছাড়া আর কী হতে পারে? ১০-৮০-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শ্রীদামচরিতেইশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# একাশিতিতম অধ্যায় সুদামার ঐশ্বর্যলাভ

## শ্রীশুক উবাচ

BANGI

স ইখং দ্বিজমুখ্যেন সহ সঙ্কথয়ন্ হরিঃ। সর্বভূতমনোহভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্॥ ১০-৮১-১

ব্ৰহ্মণ্যো ব্ৰাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্ৰহসন্ প্ৰিয়ম্।

প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ॥ ১০-৮১-২

শ্রীশুকদেব বললেন—প্রিয় পরীক্ষিং! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কারো মনের কথা গোপন থাকে না। তিনি ব্রাহ্মণদের পরমভক্ত, তাঁদের ক্রেশনাশক এবং সজ্জনদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ব্রাহ্মণদেবতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বহুক্ষণ পর্যন্ত চলল। এইবার তিনি ব্রাহ্মণদেবতার উপর প্রেমপ্রীতি সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আর তাঁর প্রিয় সখাকে পরিহাস করে বললেন। ১০-৮১-১-২

# শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্ মে ভবতা গৃহাৎ।
অগ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ১০-৮১-৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রয়তাত্মনঃ॥ ১০-৮১-৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ব্রহ্মন্! তা তুমি গৃহ থেকে আমার জন্য কী উপহার এনেছ? আমার প্রেমী ভক্ত যখন প্রেমপ্রীতি সহকারে অতি অল্প পরিমাণ বস্তুও উপহারস্বরূপ আমাকে অর্পণ করে আমি তা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু আমার ভক্ত বিনা অন্য কেউ যদি আমাকে বহুমূল্য বস্তুও উপহার দেয় আমি তাতে সম্ভুষ্ট হই না। ১০-৮১-৩-৪

ইত্যুক্তোহপি দ্বিজস্তমে ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ।
পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্ ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ॥ ১০-৮১-৫
সর্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়য়ায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা॥ ১০-৮১-৬
পত্যাঃ পতিব্রতায়াস্ত সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোহমর্ত্যদুর্লভাঃ॥ ১০-৮১-৭

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরূপ কথা শুনেও সেই ব্রাক্ষণদেবতা শ্রীপতিকে সেই চার মুষ্টি চিপিটক প্রদান করলেন না। তিনি সংকোচে অধোবদন হয়ে রইলেন। হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত প্রাণীর চিত্তের প্রতিটি সংকল্প-বিকল্প জানতে পারেন। ব্রাক্ষণের আগমনের কারণ আর তাঁর সংকোচের কথা তিনি জানতে পারলেন। তিনি বিচার করতে লাগলেন—এ আমার প্রিয় সখা; ইতিপূর্বে কখনো ধনসম্পদ কামনায় সে আমার ভজনা করেনি। তার এইবারের আগমন পতিব্রতা স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্য হয়েছে; তারই আগ্রহে এর আগমন। সুতরাং আমি একে এমন সম্পদ দেব যা দেবতাদেরও অতি দুর্লভ। ১০-৮১-৫-৬-৭

ইখং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ।

স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্॥ ১০-৮১-৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করে ব্রাক্ষণের বস্ত্রের মধ্যে এক বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ চিপিটক দেখে বললেন –আরে! এটা কী? বলেই ব্রাক্ষণের কাছ থেকে তা কেড়ে নিলেন। ১০-৮১-৮

নম্বেতদুপনীতং মে প্রমপ্রীণনং স্থে।
তর্পয়স্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ॥ ১০-৮১-৯
আর প্রম সমাদরে বললেন–হে প্রিয় স্থা! এই তো তুমি আমার অতি প্রিয় উপহারদ্রব্য এনেছ। এই চিপিটক কেবল আমাকে নয় সমগ্র
জগৎকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম। ১০-৮১-৯

ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জধ্বা দ্বিতীয়াং জধ্বুমাদদে। তাবচ্ছীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১০-৮১-১০

এইরূপ বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্ত্রখণ্ড থেকে এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করে তা ভক্ষণ করলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করতেই শ্রীরুক্মিণীরূপী স্বয়ং ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিলেন। কারণ তাঁরা তো একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পরায়ণ, তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন না। ১০-৮১-১০

> এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। অস্মিল্লোকেহথবামুশ্মিন পুংসস্তুত্তোষকারণম্॥ ১০-৮১-১১

শ্রীরুক্মিনী বললেন–হে সর্বাত্মা! আর দরকার নেই। মানবের ইহলোক ও মৃত্যুর পরে পরলোকেও সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির জন্য আপনার এই এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণই পর্যাপ্ত; কারণ আপনার প্রসন্নতার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। ১০-৮১-১১

ব্রাক্ষণস্তাং তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে।

ভুক্তা পীতা সুখং মেনে আত্মানং স্বৰ্গতং যথা॥ ১০-৮১-১২

পরীক্ষিৎ! ব্রাক্ষণদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভবনে রাত্রি যাপন করলেন। পরিতৃপ্তিতে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ হল। তিনি বৈকুণ্ঠ বাসের অনুভূতি লাভ করলেন। ১০-৮১-১২

শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ।
জগাম স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্ৰজ্য নন্দিতঃ॥ ১০-৮১-১৩

# স চালব্ধা ধনং কৃষ্ণান্ন তু যাচিতবান্ স্বয়ম্। স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোহগচ্ছনাহদ্দর্শননির্বৃতঃ॥ ১০-৮১-১৪

পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদেবতা প্রত্যক্ষরূপে কিছুই পেলেন না, তিনিও কোনো কিছু যাচনা করলেন না। মনের গুপ্ত কামনার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করেছিলেন। দিবাগমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভজনিত আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। ১০-৮১-১৩-১৪

> অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া। যদ্ দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি॥ ১০-৮১-১৫

তিনি মনে মনে ভাবতে ভাবতে চললেন—অহো! কী আনন্দের কথা! কী আশ্চর্যজনক কথা! তিনি ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টদেব জ্ঞান করেন। তাঁর ব্রাহ্মণভক্তি আজ আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। ধন্য! যাঁর বক্ষঃস্থলে স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিত্য অধিষ্ঠান সেই তিনিই আমার মতন অতি দরিদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। ১০-৮১-১৫

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ কু কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ১০-৮১-১৬

কোথায় আমার মতন দীনদরিদ্র ও পাপী আর কোথায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয়স্থল স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলে আমাকে দুইহাতে কাছে টেনে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন। ১০-৮১-১৬

নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্যক্ষে ভ্রাতরো যথা।

মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া॥ ১০-৮১-১৭

শুধু তাই নয় তিনি আমাকে সেই পালঙ্কে উপবেশন করালেন যার উপর তাঁর প্রাণপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী শয়ন করে থাকেন। তিনি আমার সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতন ব্যবহার করলেন। আরও কত কী? আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম তাই স্বয়ং তাঁর পাটরানি শ্রীরুক্মিণীদেবী চামর ব্যজন করে আমার সেবা করলেন। ১০-৮১-১৭

শুশ্রময়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ।

পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববং॥ ১০-৮১-১৮

আহা! তিনি স্বয়ং দেবতাদের আরাধ্যদেবতা। সেই তিনি ব্রাহ্মণদের উপর ইষ্টদেবতা-ভাব রেখে আমার পদসেবা করলেন আর নিজের হাতে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়ে আমার পরম সেবা-শুশ্রুষা করলেন; আবার দেবতাসম আমার পূজার্চনাও করলেন। ১০-৮১-১৮

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্॥ ১০-৮১-১৯

স্বর্গ ও মুক্তির, ভূতলের ও রসাতলের সম্পত্তি আর সমস্ত যোগসিদ্ধির প্রাপ্তির মূল হল তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা। ১০-৮১-১৯

অধনোহয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যনুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।

ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেহভূরি নাদদাৎ॥ ১০-৮১-২০

তবুও পরমদয়াল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে একটুও ধনসম্পদ প্রদান করলেন না। কারণ তাতে এই দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনসম্পদ লাভ করে মত্ত হয়ে না পড়ে, আর তাঁকে যেন ভুলে না যায়। ১০-৮১-২০

ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্।

সূর্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানেঃ সর্বতো বৃতম্॥ ১০-৮১-২১

বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ।

প্রোৎফুল্লকুমুদাস্ভোজকহ্লারোৎপলবারিভিঃ॥ ১০-৮১-২২

#### জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুস্তিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ।

#### কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ॥ ১০-৮১-২৩

এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই ব্রাহ্মণ নিজের গৃহের সমীপে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন যে সেই স্থানটি সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রসম জ্যোতির্ময় মণিমাণিক্যমণ্ডিত অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। বহু বর্ণময় উদ্যান ও উপবন রয়েছে যাতে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণময় পক্ষীকুল কলরব করছে। সরোবরসমূহে কুমুদ আর শ্বেত, নীল, সুগন্ধযুক্ত বিভিন্ন ধরণের কমল প্রস্ফুটিত রয়েছে; সুন্দর ও সুসজ্জিত নরনারীগণ ইতস্তত বিচরণ করছেন। ওইরূপ প্রত্যক্ষ করে ব্রাহ্মণদেবতা ভাবতে লাগলেন—আমি এ কী দেখছি? এ স্থান কার? যদি এ সেই স্থান হয়ে থাকে তাহলে আমার গৃহটি কী করে এমন হয়ে গেল? ১০-৮১-২১-২২-২৩

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্যোহমরপ্রভাঃ।

প্রত্যগুরুন মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা॥ ১০-৮১-২৪

ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ চিন্তামগু তখন দেবতুল্য সুন্দর নরনারীগণ মঙ্গলাচরণ সূচক গীতবাদ্য সহকারে ব্রাহ্মণদেবতাকে অভ্যর্থনা নিমিত্ত এগিয়ে এলেন। ১০-৮১-২৪

পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যদ্ধর্যাতিসম্ভ্রমা।

নিশ্চক্রাম গৃহাতূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ॥ ১০-৮১-২৫

পতিদেবের আগমনবার্তা শ্রবণ করে আনন্দে বিহুল ব্রাহ্মণী দ্রুত পদক্ষেপে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই কমলবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ১০-৮১-২৫

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা।

মীলিতাক্ষ্যনমদ্ বুদ্ধ্যা মনসা পরিষম্বজে॥ ১০-৮১-২৬

পতিদেবতাকে প্রত্যক্ষ করে পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর নয়নযুগল উৎকণ্ঠা ও প্রেমমিশ্রিত অশ্রুতে পরিপূর্ণ হল। নেত্রকপাট বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। ব্রাহ্মণী অতি প্রেমভাবযুক্ত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন আর মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গনও করলেন। ১০-৮১-২৬

পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব।

দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ॥ ১০-৮১-২৭

প্রিয় পরীক্ষিৎ! ব্রাহ্মণী সুবর্ণহারধারিণী দাসীগণ পরিবৃতা হয়ে ছিলেন। তিনি দাসীদের মধ্যে বিমানস্থিত দেবাঙ্গনাসম নয়নাভিরাম ও দেদীপ্যমান লাগছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ওইভাবে প্রত্যক্ষ করে ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। ১০-৮১-২৭

প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম।

মণিস্তস্তশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা॥ ১০-৮১-২৮

ভার্যার সঙ্গে প্রেমপ্রীতি সহকারে তিনি নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভবন তখন শত শত মণিমুক্তামণ্ডিত স্তম্ভ পরিশোভিত; যেন দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসস্থান। ১০-৮১-২৮

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।

পর্যক্ষা হেমদগুনি চামরব্যজনানি চ॥ ১০-৮১-২৯

গৃহাভ্যন্তরে ছিল গজদন্তনির্মিত সুবর্ণমণ্ডিত পালঙ্কসকল যার উপর শুভ্র ও কোমল শয্যা শোভায়মান ছিল। রাশি রাশি সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট চামর ও ব্যজনও ছিল। ১০-৮১-২৯

আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ।

মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ॥ ১০-৮১-৩০

আর ছিল সুকোমল আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসন! ঝালরে যুক্ত চন্দ্রাতপসকল মুক্তামালা দীপায়মান হচ্ছিল। ১০-৮১-৩০

# স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। রতুদীপা ভ্রাজমানা ললনারতুসংযুতাঃ॥ ১০-৮১-৩১

মহামরকতময় ও স্ফটিকময় স্বচ্ছ ভবনের ভিত্তিসমূহ সৌন্দর্যের আধার ছিল। রত্ননির্মিত ললনামূর্তির হস্তে রত্নময় প্রদীপ পরম শোভাযুক্ত ছিল। ১০-৮১-৩১

> বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্বসম্পদাম্। তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্॥ ১০-৮১-৩২

বহুল সম্পদ লাভের কোনো বিশেষ কারণ না বুঝতে পেরে ব্রাক্ষণদেবতা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। ১০-৮১-৩২

নূনং বতৈতনাম দুর্ভগস্য শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ।

মহাবিভূতেরবলোকতোহন্যো নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য॥ ১০-৮১-৩৩

তিনি স্বগতোক্তি করতে লাগলেন—এই বিপুল সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির উৎস কী? আমি তো জন্মবধি ভাগ্যহীন ও দীনদরিদ্র। এ পরমৈশ্বর্যশালী যদুবংশশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। ১০-৮১-৩৩

নম্বব্রুবাণো দিশতে২সমক্ষং যাচিষ্ণবে ভূর্যপি ভূরিভোজঃ।

পর্জন্যবত্তৎ স্বয়মীক্ষমাণো দাশার্হকাণামুষভঃ সখা মে॥ ১০-৮১-৩৪

এসবই তাঁর করুণায় হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণকাম ও লক্ষ্মীপতি; তাই তিনি অনন্ত ভোগসামগ্রীসম্পন্ন। যাচক ভক্তকে তিনি তার কামনানুসারে বহু সামগ্রী দান করেও যৎসামান্য জ্ঞান করে থাকেন; তাই বোধহয় সাক্ষাতে কিছুই বলেন না। আমার যদুবংশে শ্রেষ্ঠ সখা শ্যামসুন্দর সত্যই সেই মেঘ থেকেও বেশি উদার যে সমুদ্র পরিপূর্ণ করবার ক্ষমতা ধারণ করলেও কৃষকের সম্মুখে বর্ষণ না করে তার নিদ্রাগমনে রাত্রির অন্ধকার কালে প্রবল বর্ষণ করেও তা যৎসামান্যই জ্ঞান করে থাকে। ১০-৮১-৩৪

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্বপি যৎ স্বদত্তং সুহৎকৃতং ফল্গ্বপি ভূরিকারী।

ময়োপনীতাং পৃথুকৈকমুষ্টিং প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা॥ ১০-৮১-৩৫

আমার প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের দান উদারচিত্ত হয়ে থাকে কিন্তু প্রচুর দিয়েও তিনি মনে করে থাকেন যে অল্প দিলেন। আর প্রেমীভক্তের দেওয়া যৎসামান্য বস্তুকেও তাঁর প্রচুর মনে হয়। এই দেখো! আমি তো কেবল এক মুষ্টি মাত্র চিপিটক দিয়েছিলাম কিন্তু পরম উদার শ্রীকৃষ্ণ তা কত প্রেমপ্রীতি সহকারে গ্রহণ করলেন। ১০-৮১-৩৫

> তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। মহানুভাবেন গুণালয়েন বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ॥ ১০-৮১-৩৬

আমি যেন জন্ম-জন্মান্তর তাঁর প্রেম, তাঁর সৌহার্দ্য, তার সখ্য ও তাঁর দাস্য লাভে বঞ্চিত না হই। আমি ধনসম্পদের প্রয়াসী আদৌ নই। সমস্ত গুণাধার মহানুভব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমার অনুরাগ যেন নিত্য বৃদ্ধি পায় আর আমি যেন তাঁর প্রেমী ভক্তের সৎসঙ্গ লাভ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই। ১০-৮১-৩৬

ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ।

অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্॥ ১০-৮১-৩৭

জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনসম্পদের কুফলের কথা ভালোভাবে জানেন। ধনসম্পত্তিতে মদমত্ত ব্যক্তিদের পতন সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাই তিনি সদসদ্ বিচাররহিত ভক্তদের যাচনা করা সত্ত্বেও ধনসম্পদ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য দান করা থেকে বিরত থাকেন। ভক্তদের প্রতি এটি তাঁর অনুপম করুণার প্রকাশ। ১০-৮১-৩৭

ইখং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোহতীব জনার্দনে।

বিষয়াঞ্জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ॥ ১০-৮১-৩৮

পরীক্ষিৎ! বুদ্ধিপূর্বক এইরূপ বিচার করে ভার্যাসহ সেই ব্রাহ্মণদেবতা ত্যাগ ও অনাসক্তি সহকারে সেই ভগবদ্প্রসাদস্বরূপ বিষয় গ্রহণ করলেন। দিনে দিনে তাঁর প্রেমভক্তির বৃদ্ধি হতে থাকল। ১০-৮১-৩৮

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ।

ব্রাক্ষণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্॥ ১০-৮১-৩৯

প্রিয় পরীক্ষিৎ! দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভক্তভয়হারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদেব নিজ প্রভু ও ইষ্ট মনে করে থাকেন। তাই ব্রাহ্মণগণ এই জগতে সর্বাধিক প্রণম্য বলে স্বীকৃত। ১০-৮১-৩৯

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃত্তদা দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্।

তদ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনস্তদ্ধাম লেভে২চিরতঃ সতাং গতিম্॥ ১০-৮১-৪০

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা সেই ব্রাহ্মণ দেখলেন—যদিও শ্রীভগবান অজিত, তিনি কারো অধীন নন; সেই তিনি নিজ ভক্তের অধীন হয়ে যান, তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণ এইবার তাঁর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন। ধ্যানাবেগে তাঁর অবিদ্যার গ্রন্থি শিথিল হয়ে গেল আর অতি শীঘ্রই তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের পরমাশ্রয় বৈকুষ্ঠধাম লাভ করলেন। ১০-৮১-৪০

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ।

লব্ধভাবো ভগবতি কর্মবন্ধাদ্ বিমুচ্যতে॥ ১০-৮১-৪১

হে পরীক্ষিং! ব্রাক্ষণদের নিজ ইষ্টজ্ঞানধারণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাক্ষণভক্তির উপাখ্যান যে শ্রবণ করে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রেমভাব লাভ করে ও সকল কর্মবন্ধন থেকে তার মুক্তি হয়। ১০-৮১-৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে পৃথুকোপাখ্যানং নামৈকাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# দ্যশিতিতম অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত গোপ-গোপিকাদের মিলন

#### শ্রীশুক উবাচ

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ। সূর্যোপরাগঃ সমুহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা॥ ১০-৮২-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখন দ্বারকায় স্বমহিমায় বিরাজমান। সেই সময়ে একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হল যা সাধারণত প্রলয়কালে হতে দেখা যায়। ১০-৮২-১ তং জাতা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্বতঃ। সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া॥ ১০-৮২-২

হে পরীক্ষিৎ! সূর্যগ্রহণের কথা জ্যোতিষীদের কাছ থেকে রাজ্যবাসী পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব সকলেই নিজ কল্যাণ উদ্দেশ্যে পুণ্যাদি উপার্জন হেতু দলে দলে সমন্তপঞ্চক তীর্থ কুরুক্ষেত্রে এলেন। ১০-৮২-২

> নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ। নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাদ্রদান্॥ ১০-৮২-৩

এই সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে সেই স্থান–যেখানে শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধর শ্রীপরশুরাম সমগ্র জগৎকে ক্ষত্রিয়রহিত করে রাজাদের শোণিত প্রবাহে বড় বড় কুণ্ড রচনা করেছিলেন। ১০-৮২-৩

> ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোহপি কর্মণা। লোকস্য গ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোহঘাপনুত্তয়ে॥ ১০-৮২-৪

যেমন সাধারণ ব্যক্তিকে পাপ স্থালন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে দেখা যায় তেমনি ভগবান সর্বশক্তিমান পরশুরামের কর্মের কোনো সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও লোকমর্যাদা হেতু তিনি সেইখানে যজ্ঞ করেছিলেন। ১০-৮২-৪

> মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ। বৃষ্ণয়\*চ তথাক্রুরবসুদেবাহুকাদয়ঃ॥ ১০-৮২-৫ যযুর্ভারত তৎ ক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ।

যযুভারত ৩২ ১ - ন ্ গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ॥ ১০-৮২-৬ আস্তেহনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যূথপঃ। গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ॥ ১০-৮ আস্তে২নিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যূথপঃ। তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈহীয়েশ্চ তরলপ্লবৈঃ॥ ১০-৮২-৭

> গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ। ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ॥ ১০-৮২-৮ দিব্যস্রগ্রসম্বহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব। তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ॥ ১০-৮২-৯

পরীক্ষিৎ! এই মহান তীর্থযাত্রা কালে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে জনগণের কুরুক্ষেত্রে আগমন হয়েছিল। তাতে অক্রুর, বসুদেব, উগ্রসেন আদি বয়োবৃদ্ধগণ ও গদ, প্রদ্যুন্ন, সাম্ব আদি অন্যান্য যদুবংশীয়গণও নিজ কৃত পাপ স্থালন হেতু কুরুক্ষেত্রে আগমন করেছিলেন। প্রদ্যুমনন্দন অনিরুদ্ধ ও যদুবংশীয় সেনাপতি কৃতবর্মা–এই দুইজনে সুচন্দ্র, শুক, সারণ আদির সঙ্গে দ্বারকায় নগর রক্ষাকার্যে যুক্ত হয়ে সেইখানেই থেকে গিয়েছিলেন। যদুবংশীয়গণ এমনিতেই পরম তেজস্বী ছিলেন আর তার উপর তাঁদের কণ্ঠদেশ কাঞ্চনহার, দিব্যপুষ্পমাল্য, মূল্যবান বস্ত্র ও বর্ম দারা সুসজ্জিত থাকায় তাঁরা আরও সুন্দর লাগছিলেন। তাঁরা তীর্থযাত্রাকালে দেববিমান সদৃশ রথসকল, সমুদ্র তরঙ্গসম গতিশীল অশ্বসকল, মেঘ সদৃশ বিশালাকার ও গর্জনকারী গজসকল এবং বিদ্যাধর সদৃশ মনুষ্যবাহিত শিবিকায় নিজ ভার্যা সহযোগে যখন যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের দেবতাগণই যাত্রা করছেন। অতি সৌভাগ্যবান যদুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়ে তদ্গতচিত্তে সংযমধারণপূর্বক অবগাহন করলেন এবং গ্রহণ উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপবাসও করলেন। ১০-৮২-৫-৬-৭-৮-৯

> ব্রাক্ষণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্রুকামালিনীঃ। রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লত্য বৃষ্ণয়ঃ॥ ১০-৮২-১০

দদুঃ স্বন্ধং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্থিতি।
স্বয়ং চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ॥ ১০-৮২-১১
ভুক্তোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষ্ব।
তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্॥ ১০-৮২-১২

অতঃপর তাঁরা ব্রাহ্মণদের ধেনুদান করলেন। দান করবার সময়ে ধেনুগুলিকে উত্তম বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও কাঞ্চনময় শৃঙ্খল দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অতঃপর যখন গ্রহণ মোক্ষ হয়ে গেল তখন তাঁরা শ্রীপরশুরাম নির্মিত কুণ্ডসমূহে বিধি অনুসারে স্নানাদি সমাপন করলেন ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করালেন। তাঁদের মনে একমাত্র বাসনা ছিল যে, যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে তাঁদের অবিচল প্রেম ও ভক্তি থাকে। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ আদর্শ ও ইষ্টদেব জ্ঞানধারণকারী যদুবংশীয়গণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে আহার করলেন। আহারান্তে তাঁরা ঘন ও শীতল ছায়াদানকারী বৃক্ষসমূহের তলায় যথেচ্ছ উপবেশন করলেন। বিশ্রামান্তে তাঁরা নিজ সুহৃদ ও আত্মীয় নৃপতিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন। ১০-৮২-১০-১১-১২

মৎস্যোশীনরকৌসল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্।
কাম্বোজকৈর্যান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্তকেরলান্॥ ১০-৮২-১৩
অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ প্রাংশ্চ শতশো নৃপ।
নন্দাদীন্ সুহুদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্॥ ১০-৮২-১৪

সেইখানে মৎস্য, উশীনর, কোশল, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকেয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত, কেরল এবং অন্যান্য নৃপতিগণের আগমন হয়েছিল; সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে শক্রমিত্র পক্ষের শত-সহস্র নৃপতিগণ ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! তা ছাড়াও সেইখানে যাদবদের পরম হিতৈষী বন্ধু নন্দ আদি গোপ ও শ্রীভগবান দর্শন লাভে চিরউন্মুখ গোপীগণও এসেছিলেন। যাদবগণের দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়ল। ১০-৮২-১৩-১৪

অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরসহসা প্রোৎফুল্লহ্নদ্বক্ত্রসরোক্রহশ্রিয়ঃ।

আশ্লিস্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্॥ ১০-৮২-১৫

হে পরীক্ষিৎ! সকলেই দর্শন, মিলন ও কথোপকথনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হল ও নয়নকমল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর বাহুপাশে আবদ্ধ করে আলিঙ্গন দান হতে লাগল। ভাবাবেগে তাঁদের নয়ন সজল হয়ে উঠল ও বাক্যালাপ বিঘ্নিত হয়ে গেল। প্রেমাবেগে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ হল আর সকলে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। ১০-৮২-১৫

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথো২তিসৌহ্রদস্মিতামলাপাঙ্গদৃশো২ভিরেভিরে।

স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্কর্মিতান্ নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ॥ ১০-৮২-১৬

পুরুষদের মতন রমণীদের মধ্যেও অনুরূপ প্রেম ও আনন্দ বিনিময় হতে লাগল। সৌহার্দ্য, স্মিতহাস্য, পরম পবিত্র কটাক্ষপাত করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া চলতে লাগল; আলিঙ্গন দানে পরস্পরের কুমকুম রঞ্জিত বক্ষ স্পর্শের আনন্দানুভূতিও বাদ গোল না। বহুদিন পরে মিলনে তাঁরা সকলেই সজল নয়ন হয়ে গোলেন। ১০-৮২-১৬

> ততোহভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ। স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ॥ ১০-৮২-১৭

্ব অতঃপর বয়োবৃদ্ধদের প্রণাম নিবেদন ও বয়োকনিষ্ঠদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ চলতে লাগল। সকলের মধ্যে স্বাগত অভ্যর্থনা কুশল

বিনিময় হতে থাকল। সকলে এর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলার শ্রবণকীর্তন করতে থাকলেন। ১০-৮২-১৭

পৃথা ভ্রাতৃন্ স্বস্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি। ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দং চ জহৌ সংকথয়া শুচঃ॥ ১০-৮২-১৮ পরীক্ষিৎ! কুন্তী বসুদেবাদি নিজ ভ্রাতাদের, ভগিনীদের, তাঁদের পুত্রদের, জনক-জননী, ভ্রাতৃ-জায়াদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হলেন। ১০-৮২-১৮

#### কুন্ত্যবাচ

আর্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্। যদ্ বা আপৎসু মদ্বার্তাং নানুস্মর্থ সত্তমাঃ॥ ১০-৮২-১৯

কুন্তী শ্রীবসুদেবকে বললেন—হে ভ্রাতা! আমি অতি বড় অভাগী। আমার কোনো সাধই পূর্ণ হল না। আপনার মতন সৎস্বভাব সজ্জন ভ্রাতাও বিপদের সময়ে আমার খোঁজ নেন না! এর থেকে বড় দুঃখের কথা আর কী হতে পারে? ১০-৮২-১৯

> সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি। নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্॥ ১০-৮২-২০

হে ভ্রাতা! যার বিধি বাম তাকে তো আত্মীয়স্বজন, পুত্র এবং মা-বাবাও ভুলে যায়। এতে আপনার দোষ কোথায়। ১০-৮২-২০

# বসুদেব উবাচ

অন্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্ নরান্। ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্যতেহথবা॥ ১০-৮২-২১

বসুদেব বললেন–হে ভগিনী! ক্ষোভ রেখো না। আমাদের ভুল বুঝো না। সকলেই তো দৈবের ক্রীড়নক। এই সম্পূর্ণ লোক ঈশ্বরের বশীভূত থেকে কর্ম সম্পাদন করে থাকে আর কর্মফল ভোগও করে থাকে। ১০-৮২-২১

> কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্। এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ॥ ১০-৮২-২২

হে ভগিনী! কংসের নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। অপ্প কিছু কাল পূর্বেই আমরা আবার ঈশ্বরের কৃপায় স্বস্থানে ফিরে এসেছি। ১০-৮২-২২

### শ্রীশুক উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেহর্চিতা নৃপাঃ। আসন্নচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ॥ ১০-৮২-২৩

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! সমাগত নৃপতিদের বসুদেব, উগ্রসেনাদি যদুবংশীয়গণ সসম্মানে আদর-অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে পরমানন্দ ও শান্তি অনুভব করতে লাগলেন। ১০-৮২-২৩

ভীয়ো দ্রোণোহম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সৃঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ॥ ১০-৮২-২৪
কুন্তিভোজো বিরাটশ্চ ভীম্মকো নগুজিনাহান্।
পুরুজিদ্ দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ সকাশিরাট্॥ ১০-৮২-২৫
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ।
যুধামন্যঃ সুশর্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ॥ ১০-৮২-২৬
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সম্ত্রীকং বীক্ষ্য বিশ্মিতাঃ॥ ১০-৮২-২৭

হে পরীক্ষিং! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনাদি পুত্রসহ গান্ধারী, পত্নীসকল সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সৃঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহারাজ নগ্নজিং, পুরুজিং, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মিথিলারাজ, মদ্রাজ, কেকয়রাজ, যুধামন্যু, সুশর্মা, পুত্রগণের সহিত বাহ্লীক এবং অন্যান্য যুধিষ্ঠিরের অনুগামী নৃপতিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব সুন্দর শ্রীনিকেতন বিগ্রহ এবং তাঁর রানিদের দেখে অতি বিশ্বিত হয়ে গোলেন। ১০-৮২-২৪-২৫-২৬-২৭

অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ। প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্॥ ১০-৮২-২৮

অতঃপর তাঁরা শ্রীবলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উত্তমরূপে সম্মানিত হয়ে পরম আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের আপনজন, সেই যদুবংশীয়দের প্রশংসা করতে লাগলেন। ১০-৮২-২৮

> অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুদর্শমপি যোগিনাম্॥ ১০-৮২-২৯

তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীউগ্রসেনকে সম্বোধন করে বললেন–হে ভোজরাজ শ্রীউগ্রসেন! বস্তুত এই জগতে আপনাদের জন্মগ্রহণই সার্থকতা লাভ করেছে। আপনারা ধন্য! যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনলাভ যোগীদের জন্যও দুর্লভ তা প্রতিনিয়ত আপনাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ। ১০-৮২-২৯

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি পাদাবনেজনপয়\*চ বচ\*চ শাস্ত্রম্।

ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শোখশক্তিরভিবর্ষতি নোহখিলার্থান্॥ ১০-৮২-৩০

বেদসকল সমাদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় কীর্তির কীর্তন করে। তাঁর শ্রীপাদপ্রক্ষালনবারি গঙ্গা আর বাক্যরূপ বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে পরম পবিত্রতা প্রদান করেছে। আমাদের নিজেদের জীবনেই যেখানে কালের প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভ করে তা আবার শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে আর আমাদের সকল প্রকারের অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়েছে। ১০-৮২-৩০

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজপ্লশয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ।

যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥ ১০-৮২-৩১

হে শ্রীউগ্রসেন! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আপনাদের বৈবাহিক ও গোত্রসম্বন্ধীয় যোগসূত্র আছে। কেবল তাই নয়, আপনারা তাঁর দর্শন-স্পর্শনে নিত্যযুক্ত থাকবার সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। আপনারা গমনে-কথনে-শয়নে-উপবেশনে ও আহার্য গ্রহণে তাঁর সাহচর্য লাভ করে থাকেন। যদিও আপনারা নরকসম গৃহস্থধর্মে যুক্ত থাকেন তবুও আপনাদের গৃহে সেই সর্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণু ভগবান নিবাস করেন যাঁর দর্শন লাভেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের অভিলাষও নিবৃত্ত হয়ে যায়। ১০-৮২-৩১

# শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্। তত্রাগমদ্ বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থির্দিদৃক্ষয়া॥ ১০-৮২-৩২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! গোপরাজ নন্দ যখন জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদি যাদবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপগণ পরিবৃত হয়ে বিবিধ সামগ্রী শকটে তুলে নিজ প্রিয় পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেই স্থানে গমন করলেন। ১০-৮২-৩২

> তং দৃষ্টা বৃষ্ণয়ো ক্ষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোখিতাঃ। পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ॥ ১০-৮২-৩৩

নন্দাদি গোপগণকে আসতে দেখে যদুবংশীয়গণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। মৃত শরীরে যেন প্রাণ সঞ্চার হল; তাঁরা তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে ছিল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা। মিলনে সেই উৎকণ্ঠার অবসান হল। মিলিত হয়ে তাঁরা উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। ১০-৮২-৩৩

# বসুদেবঃ পরিম্বজ্য সম্প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ। স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসং চ গোকুলে॥ ১০-৮২-৩৪

প্রেম ও আনন্দবিহুল শ্রীবসুদেব শ্রীনন্দকে আলিঙ্গন দান করলেন। তাঁর এক এক করে সব কথা মনে পড়তে লাগল –কংসের অত্যাচার, নিজ পুত্রকে গোকুলে নিয়ে গীয়ে শ্রীনন্দের গৃহে সুরক্ষিত করা, সব কিছু। ১০-৮২-৩৪

কৃষ্ণরামৌ পরিম্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।

ন কিঞ্চনোচতঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ॥ ১০-৮২-৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম জনক-জননী শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদাকে আলিঙ্গন দান করে তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। পরীক্ষিৎ! তখন প্রেমাবেগে তাঁদের কণ্ঠ বাক্রুদ্ধ হয়ে গেল, তাঁরা কোনো কিছু বলতে সক্ষম হলেন না। ১০-৮২-৩৫

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।

যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতঃ শুচঃ॥ ১০-৮২-৩৬

মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ পুত্রন্বয়কে ক্রোড়ে স্থান দিলেন আর বাহুযুগল দ্বারা তাঁদের উষ্ণ আলিঙ্গন দান করলেন। বহুকাল না দেখা হওয়ার যে দুঃখ তাঁদের ছিল তা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল। ১০-৮২-৩৬

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্।

স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ॥ ১০-৮২-৩৭

শ্রীরোহিণী ও শ্রীদেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীযশোদার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তাঁদের কণ্ঠ বাক্রুদ্ধ হল। তাঁরা শ্রীযশোদাকে বলতে লাগলেন। ১০-৮২-৩৭

> কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি। অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া॥ ১০-৮২-৩৮

হে যশোদারানি! আপনি ও ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ আমাদের যা উপহার করেছেন তার ঋণ পরিশোধ করা কখনই সম্ভব হবে না, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দান করেও নয়। হে শ্রীনন্দরানি! এমন অকৃতজ্ঞ জগতে বিরল যে আপনাদের উপকারকে ভুলে যাবে। ১০-৮২-৩৮

এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি।

প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্দক্ষ্ণোর্ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ॥ ১০-৮২-৩৯

হে দেবী! যখন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাদের মা-বাবাকে দেখেননি, সেই সময়ে এঁদের পিতা রক্ষা করবার জন্য আপনাদের হাতে তাঁদের তুলে দিয়েছিলেন। আপনারা নয়নপল্লবসম এই দুই নয়নের মণিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। এঁদের লালনপালন করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন আর আনন্দে রেখেছেন। তাদের কল্যাণ কামনায় বহু উৎসবের আয়োজনও করেছেন। সত্যিসত্যিই এঁদের মা-বাবা আপনারাই। এঁদের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগতে দেননি আর তাঁদের নির্ভয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই এইরূপ কার্য আপনাদের অনুকূলই কারণ সজ্জনদের দৃষ্টিতে আপনপর ভেদাভেদ আদৌ থাকে না। হে শ্রীনন্দরানি! আপনারা সত্যই মহানুভব। ১০-৮২-৩৯

## শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষাকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ১০-৮২-৪০

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! আমি পূর্বেই বলেছি যে গোপীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম, প্রাণসমপ্রিয় ও সর্বস্ব ছিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করবার সময়ে যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই তাঁদের নয়নপল্লব বন্ধ হত তখন তারা নয়নপল্লব নির্মাতা বিধাতাকেই দোষ দিতেন। গোপীগণ আজ বহুদিন পরে সেই প্রেমময় মূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। দর্শনের লালসা কত তীব্র তা অনুমান করা সহজ নয়। তাঁরা নয়ন পথে সেই মনোহর বিগ্রহকে হৃদয়দেশে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গন প্রদান করলেন। আলিঙ্গন দান কালে তাঁরা তাঁর চিন্তায় বিভার

ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! আর কত বলব! তাঁদের তন্ময়ভাব এত গভীর ছিল যে তা অভ্যাসে-নিত্যযুক্ত যোগীদের পক্ষেও দুর্লভ বলা যেতে পারে। ১০-৮২-৪০

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।

আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্টা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১০-৮২-৪১

গোপীগণকে ভক্তিভাবে তাঁর সঙ্গে একাতা হতে দেখে তিনি তাঁদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন; আলিঙ্গন, কুশল জিজ্ঞাসা করে অতঃপর তিনি সহাস্যবদনে বললেন। ১০-৮২-৪১

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।

গতাংশ্চিরায়িতাঞ্জ্ঞপক্ষক্ষপণচেতসঃ॥ ১০-৮২-৪২

হে সখীগণ! আমরা আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজনে ব্রজ থেকে চলে এসেছিলাম আর তোমাদের মতন প্রেয়সীদের ছেড়ে শত্রুনাশে কালক্ষয় করছিলাম। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। তোমাদের কখনো কি আমাদের কথা মনে পড়েছিল? ১০-৮২-৪২

অপ্যবধ্যাযথাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।

নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ॥ ১০-৮২-৪৩

হে পরমপ্রিয় গোপীগণ! তোমরা ভেবেছিলে যে আমি অকৃতজ্ঞ আর দোষারোপ করেছিলে আমার উপরেই। কিন্তু এও সত্য যে সংযোগ আর বিয়োগ সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ১০-৮২-৪৩

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ।

সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ ১০-৮২-৪৪

বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা সকলকে সংযুক্ত করেও আবার স্বচ্ছন্দে বিযুক্তও করে থাকে তেমনভাবেই সমস্ত বস্তুর স্রষ্ট ভগবান জগতের প্রয়োজনে সকলের সংযোগ ও বিয়োগ করে থাকেন। ১০-৮২-৪৪

ময়ি ভক্তিৰ্হি ভূতানামমৃত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীনাৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০-৮২-৪৫

হে সখীগণ! এ এক পরম সৌভাগ্য যে তোমরা আমার সেই প্রেম লাভ করেছ যা আমাকেই লাভ করায় কারণ আমার উপর অর্জিত প্রেম ও ভক্তি প্রাণীকুলকে পরমানন্দ ধাম প্রদানে সমর্থ। ১০-৮২-৪৫

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ।

ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥ ১০-৮২-৪৬

প্রিয় গোপীগণ! যেমন ঘটপটাদি লৌকিক পদার্থের আদি, মধ্য, অন্তে, বাইরে ও ভিতরে তার মূল উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পরিব্যাপ্ত থাকে—তেমনভাবেই সকল পদার্থের আদি-অন্তে, বাইরে-ভিতরে সর্বত্র আমি পরিব্যাপ্ত থাকি। ১০-৮২-৪৬

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেশ্বাত্মা২২ত্মনা ততঃ।

উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥ ১০-৮২-৪৭

এইভাবে সকল প্রাণীদেহে এই পঞ্চভূত কারণরূপে অবস্থান করে এবং আত্মা ভোক্তারূপে অথবা জীবরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আমি এই দুই থেকে পৃথক এক অবিনাশী সত্তা। আমার মধ্যেই এদের অবস্থান –তোমরা এইরূপ অনুভব করো। ১০-৮২-৪৭

#### শ্রীশুক উবাচ

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥ ১০-৮২-৪৮ শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে গোপীদের অধ্যাত্মাজ্ঞানোপদেশ প্রদান করে দীক্ষিত করলেন। সেই উপদেশের পুনঃপুন স্মরণ করায় গোপীদের জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হয়ে গোল এবং তাঁরা শ্রীভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গোলেন। চিরকালের জন্য তাঁদের শ্রীভগবান লাভ হয়ে গোল। ১০-৮২-৪৮

> আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হ্নদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। সংসারকৃপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহঞ্জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ১০-৮২-৪৯

তাঁরা বললেন—হে পদ্মনাভ! অগাধবোধসম্পন্ন মহাযোগিগণ নিজ হৃদয়কমলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে থাকেন। শ্রীপাদপদ্মই সংসার কৃপে পতিত ব্যক্তিগণের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন। হে প্রভু! কৃপা করুন। তুচ্ছ লৌকিক কর্মে যুক্ত থেকেও যেন ক্ষণিকের জন্যও আমাদের আপনার সেই শ্রীপাদপদ্মের বিস্মরণ না হয়। ১০-৮২-৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে বৃষ্ণিগোপসঙ্গমো নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# ত্যশিতিতম অধ্যায় ভগবানের পাটরানিদের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথোপকথন

#### শ্রীশুক উবাচ

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ। যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহ্রদোহব্যয়ম্॥ ১০-৮৩-১

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের শিক্ষাপ্রদানকারী গুরু ও তিনিই পরমগতি। ইতিপূর্বেও তাঁদের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল। এইবার তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ১০-৮৩-১

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।

প্রত্যুচুর্হষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ॥ ১০-৮৩-২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদা দর্শনলাভ করেই তাঁদের অশুভ সকল নিবৃত্ত হয়েছিল। এইবার যখন তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত হলেন তখন তাঁকে পরম আনন্দ সহকারে বললেন। ১০-৮৩-২

> কুতোহশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং মহনানস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ। পিবন্তি যে কর্ণপুটেরলং প্রভো দেহস্কৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্॥ ১০-৮৩-৩

ভগবন্! মহাপুরুষ সকল আপনার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দরস ধ্যানপথে নিত্য পান করে থাকেন। কখনো কখনো সেই রস তাঁদের শ্রীমুখকমল থেকে লীলা কথামৃত রূপে বিতরিত হয়ে থাকে। প্রভু! সেই দিব্যরসের অসীম মহিমা। তা যে পান করে তা তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী বিশ্বৃতি ও অবিদ্যা থেকে মুক্তি প্রদান করে। সেই রস যাঁরা কর্ণপথে ভক্তি সহকারে ধারণ করে থাকেন তাঁদের আর অমঙ্গলকে ভয় পাওয়ার কী আছে? ১০-৮৩-৩

> হিত্বাহহত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থমানন্দসম্প্রবমখণ্ডমকুষ্ঠবোধম্। কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগমায়াকৃতিং প্রমহংসগতিং নতাঃ স্ম॥ ১০-৮৩-৪

ভগবন্! আপনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ ও অখণ্ড জ্ঞানসাগর। বুদ্ধিবৃত্তির কারণরূপা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা আপনার স্বস্বরূপ পর্যন্ত পোঁছতে পারে না; তার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আপনি পরমহংসগণের একমাত্র গতি। কালের প্রভাবে বেদের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দেখে তা অক্ষুপ্ন রাখবার জন্য আপনি আপনার অচিন্ত্য যোগমায়াকে আশ্রয় করে নররূপ ধারণ করেছেন। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে বারবার প্রণাম করি। ১০-৮৩-৪

#### ঋষিরুবাচ

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনেম্বভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ। সমেত্য গোবিন্দকথা মিথো২গৃণং স্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে॥ ১০-৮৩-৫

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! যখন সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করছিলেন তখন যাদব ও কৌরব কুলের রমণীগণ শ্রীভগবানের ভুবনরঞ্জন লীলাসকল মন্থন করছিলেন। এখন সেই সকল কথা বলব। ১০-৮৩-৫

# দ্রৌপদ্যুবাচ

হে বৈদৰ্ভ্যচ্যুতো ভদ্ৰে হে জাম্ববতি কৌসলে।

হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণী লক্ষ্মণে॥ ১০-৮৩-৬ হে কৃষ্ণপত্ন্য এতশ্লো ব্রুত বো ভগবান্ স্বয়ম্। উপযেমে যথা লোকমনুকুর্বন্ স্বমায়য়া॥ ১০-৮৩-৭

শ্রীরুক্মিণী, শ্রীভদ্রা, শ্রীজাম্ববতী, শ্রীসত্যা, শ্রীসত্যভামা, শ্রীকালিন্দী, শ্রীমিত্রবিন্দা, শ্রীলক্ষ্মণা, শ্রীরোহিণী ও অপরাপর শ্রীকৃষ্ণ ভার্যাদের সম্বোধন করে শ্রীদ্রৌপদী বললেন—আমি জানতে আগ্রহী যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়া বিস্তার করে নরলীলাকারী রূপে কেমনভাবে আপনাদের বিবাহ করেছিলেন? ১০-৮৩-৬-৭

## রুক্মিণ্যুবাচ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্মুকেষু রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ। নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ তচ্ছ্রীনিকেতচরণোহস্তু মমার্চনায়॥ ১০-৮৩-৮

শ্রীরুক্মিণী বললেন—দ্রৌপদী! জরাসন্ধ আদি রাজাগণের ইচ্ছা ছিল আমার বিবাহ যেন শিশুপালের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়; সেই কারণে সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু সিংহ যেমনভাবে ছাগ ও মেষ দলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের শিকার তুলে নেয়; তদনুরূপভাবেই শ্রীভগবান আমাকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে এলেন। অবশ্য এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? জগতের সকল অজেয় বীরদের কিরীটে যাঁর পদরজ বর্তমান তাঁর পক্ষে তো এই ঘটনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার? হে দ্রৌপদী! আমার একান্ত অভিলাষ এই যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে সমস্ত ধনসম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি যেন নিত্য যুক্ত থাকতে পারি; সেবা করে যেতে পারি। ১০-৮৩-৮

#### সত্যভামোবাচ

যো মে সনাভিবধতগুরুদা ততেন লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার।

জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ স তেন ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেহপি দত্তাম্॥ ১০-৮৩-৯

শ্রীসত্যভামা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী! আমার জনক তাঁর অনুজ প্রসেনের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়েছিলেন; তিনি প্রসেনের হত্যার কলঙ্ক শ্রীভগবানের উপর লেপন করেছিলেন। সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রীভগবান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে সেই স্যমন্তকমণি তাঁর কাছে থেকে নিয়ে আমার পিতাকে দিয়েছিলেন। আমার পিতা শ্রীভগবানের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন হেতু ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আমার বিবাহ অন্যত্র স্থির করে ফেলেছিলেন তবুও তিনি স্যমন্তকমণির সঙ্গে আমাকেও শ্রীভগবানের পাদপদ্যে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। ১০-৮৩-৯

#### জাম্ববত্যুবাচ

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদেবং সীতাপতিং ত্রিনবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ। জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী॥ ১০-৮৩-১০

শ্রীজাম্বতী বললেন—শ্রীদ্রৌপদী! আমার জনক ঋক্ষরাজ জাম্ববান জানতেন না যে আমার স্বামী ভগবান সীতাপতি স্বয়ং। তাই তিনি তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেলেন। কিন্তু পরীক্ষান্তে যখন তিনি জানতে পারলেন যে তিনি ভগবান শ্রীরামই, তখন তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে স্যমন্তকমণির সঙ্গে উপহারস্বরূপ আমাকে অর্পণ করেছিলেন। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরেরই দাসী হয়ে থাকতে চাই। ১০-৮৩-১০

# কালিন্দ্যবাচ তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।

সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোহহং তদ্গৃহমার্জনী॥ ১০-৮৩-১১

শ্রীকালিন্দী বললেন—হে দ্রৌপদী! যখন ভগবান জানতে পারলেন যে আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভের আশায় তপস্যা করছি তখন তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে যমুনা তটে এলেন আর আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর গৃহ সম্মার্জন দাসী। ১০-৮৩-১১

#### মিত্রবিন্দোবাচ

যো মাং স্বয়ংবর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্ নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ। ভ্রাতৃংশ্চ মেহপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌকস্তস্যাস্ত মেহনুভবমঙ্ঘ্র্যবনেজনত্বম্॥ ১০-৮৩-১২

শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী! আমার স্বয়ংবর সভা বসেছিল। শ্রীভগবান সেইখানে পদার্পণ করে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। সিংহ যেমন সারমেয় দলের মধ্যে নিজের ভাগ নিয়ে যায় তেমনভাবেই তিনি আমাকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যসম্পন্ন দ্বারকাপুরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভ্রাতাগণ আমাকে শ্রীভগবানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার ক্ষতিসাধন করবার চেষ্টা করেছিল। তিনি তাদেরও উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি কামনা করি যেন আমি জন্মজন্মান্তরে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করবার অধিকার পাই। ১০-৮৩-১২

#### সত্যোবাচ

সপ্তোক্ষণোহতিবলবীর্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্যপরীক্ষণায়। তান্ বীরদুর্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোহজতোকান্॥ ১০-৮৩-১৩

শ্রীসত্যা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী! আমার জনক আমার স্বয়ংবর সভায় সমাগত নৃপতিদের বল ও বিক্রম পরীক্ষানিমিত্ত অতি বলবান ও পরাক্রমশালী তিন শৃঙ্গযুক্ত সাতটি বৃষ ছেড়ে রেখেছিলেন। সেই বৃষগণ সমাগত বীরদের অহংকার ধূলিসাৎ করেছিল। শ্রীভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাদের ধরে তাদের নাসিকায় রজ্জুস্থাপন করে বশীভূত করে ফেলেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বালক অনায়াসে ছাগশিশু বন্ধন করল। ১০-৮৩-১৩

> য ইখং বীর্যশুক্লাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্। পথি নির্জিত্য রাজন্যান্ নিন্যে তদ্দাস্যমস্ত মে॥ ১০-৮৩-১৪

এইভাবে বল ও পরাক্রম প্রদর্শন করে শ্রীভগবান আমাকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি চতুরঙ্গ সেনা ও দাসীদের সঙ্গে আমাকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। পথে কিছু ক্ষত্রিয়গণ তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিল; তাদেরও তিনি পরাজিত করেছিলেন। আমার এই অভিলাষ, যেন আমি তাঁকে নিরবধি সেবা করবার অধিকার লাভ করি। ১০-৮৩-১৪

#### ভদ্রোবাচ

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্। কৃষ্ণে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ॥ ১০-৮৩-১৫

শ্রীভদ্রা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী! শ্রীভগবান আমার মাতুল পুত্র। তাঁর শ্রীচরণে আমার অনুরাগ হয়েছিল। যখন আমার পিতা এই কথা জানতে পারলেন, তিনি তখন শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ করে অক্ষৌহিণী সেনা ও প্রচুর সংখ্যক দাসীসহিত আমাকে তাঁর শ্রীচরণে সম্প্রদান করেছিলেন। ১০-৮৩-১৫

অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জনানি জনানি। কর্মভির্ভাম্যমাণায়া যেন তচ্ছেয় আতানঃ॥ ১০-৮৩-১৬

কর্মানুসারে আমার যেখানেই জন্মগ্রহণ করতে হবে সেইখানে যেন আমার তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সংস্পর্শ লাভ হতেই থাকে। এতেই আমার পরম কল্যাণ নিহিত বলে আমি মনে করি। ১০-৮৩-১৬

#### লক্ষ্মণোবাচ

মমাপি রাজাচ্যুতজনাকর্ম শ্রুতা মুহুর্নারদগীতমাস হ।

চিত্তং মুকুন্দে কিল পদাহস্তয়া বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্। ১০-৮৩-১৭

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন—হে রানি দ্রৌপদী! দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক কীর্তিত শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কথা ও লীলাসকল শ্রবণ করে ও এই মনে করে যে, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী সমস্ত লোকপালদের ত্যাগ করে শ্রীভগবানকেই বরণ করেছিলেন, আমার চিত্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত হয়েছিল। ১০-৮৩-১৭

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ। বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্ত্বোপায়মচীকরৎ॥ ১০-৮৩-১৮

হে সাধ্বী! আমার জনক বৃহৎসেন আমাকে খুব ভালোবাসতেন। যখন তিনি আমার অভিপ্রায় জানলেন তখন তিনি আমার ইচ্ছাপূর্তির জন্য এক উপায় স্থির করেছিলেন। ১০-৮৩-১৮

যথা স্বয়ংবরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ।

অয়ং তু বহিরাচ্হন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্॥ ১০-৮৩-১৯

হে মহারানি দ্রৌপদী! যেমন পাণ্ডববীর অর্জুনকে লাভ করবার জন্য আপনার পিতা স্বয়ংবর মৎস্য নির্মাণ করে লক্ষ্যভেদের আয়োজন করেছিলেন তেমন আমার পিতাও করেছিলেন। এই লক্ষ্যভেদে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—মৎস্য বাইরে থেকে আবৃত রাখা হয়েছিল আর কেবল জলেই তার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল। ১০-৮৩-১৯ শ্রুতিত্ব সর্বতো ভূপা আযযুর্মৎপিতৃঃ পুরম্। সর্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ॥ ১০-৮৩-২০

স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়েই নৃপতিগণের আগমন শুরু হয়ে গোল। চতুর্দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ নৃপতিগণ তাঁদের গুরুদেবের সহিত আমার পিতৃদেবের রাজধানীতে এসেছিলেন। ১০-৮৩-২০

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্বে যথাবীর্যং যথাবয়ঃ।

আদদুঃ সশরং বেদ্ধং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ॥ ১০-৮৩-২১

আমার পিতৃদেব সমবেত নৃপতিদের পরাক্রম ও অবস্থা বিচার করে উত্তমরূপে অভ্যর্থনা ও সমাদর করেছিলেন। নৃপতিগণ আমাকে লাভ করবার জন্য স্বয়ংবর সভাতে রাখা ধনুক ও বাণ তোলবার জন্য এগিয়ে গেলেন। ১০-৮৩-২১

আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্তুমনীশ্বরাঃ।

আকোটি জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেহমুনা হতাঃ॥ ১০-৮৩-২২

অনেকে জ্যারোপণেই সমর্থ হননি। আবার কেউ কেউ জ্যা এক প্রান্তে বেঁধে অন্য প্রান্তে বাঁধতে সক্ষম না হয়ে ধনুকের আঘাতেই আহত হয়েছিলেন। ১০-৮৩-২২

সজ্যং কৃত্বা পরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ।

ভীমো দুর্যোধনঃ কর্ণো নাবিন্দংস্তদবস্থিতিম্॥ ১০-৮৩-২৩

হে মহারানি! জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠরাজ, শিশুপাল, ভীমসেন, দুর্যোধন ও কর্ণাদি মহাবীরগণ জ্যারোপণ করেও মৎস্যের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ

করতে সক্ষম হননি। ১০-৮৩-২৩

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্। পার্থো যত্তোহসূজদ্ বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম॥ ১০-৮৩-২৪

পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন জলে সেই মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যের সঠিক অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন আর সাবধানে শর নিক্ষেপও করেছিলেন। শর লক্ষ্যভেদ না করে মৎস্যকে স্পর্শমাত্র করেছিল। ১০-৮৩-২৪

রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু।

ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া॥ ১০-৮৩-২৫

তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে।

ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ত্তং সূর্যে চাভিজিতি স্থিতে। ১০-৮৩-২৬

এইভাবে মদমত্ত মহাবীরদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই আমাকে লাভ করবার লালসা ও লক্ষ্যভেদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন। তখন শ্রীভগবান ক্রীড়াচ্ছলে ধনুক উত্তোলন করে তাতে অনায়াসে জ্যারোপণ করেছিলেন। অতঃপর জ্যার উপর শর স্থাপন করে জলে কেবল একবার মাত্র মৎস্যের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করে লক্ষ্যভেদ করে মৎস্যকে ভূমিতে পতিত করেছিলেন। তখন ছিল দ্বিপ্রহরের সর্বার্থ সাধক অভিজিৎ কাল। ১০-৮৩-২৫-২৬

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জয়শব্দযুতা ভুবি। দেবাশ্চ কুসুমাসারান্ মুমুচুর্হর্ষবিহুলাঃ॥ ১০-৮৩-২৭

পৃথিবীতে তখন তুমুল জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল আর স্বর্গে দুন্দুভিসকল বাজতে শুরু করল। আনন্দবিহুল দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ১০-৮৩-২৭

> তদ্ রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নুমালাম্। নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্রেয় সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্॥ ১০-৮৩-২৮

# উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষেঃ। রাজ্যে নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারেরংসেহনুরক্তহ্রদয়া নিদধে স্বমালাম্॥ ১০-৮৩-২৯

হে মহারানি! তখনই আমি স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করেছিলাম। আমার পদদ্বয়ের নূপুরে সুমধুর শব্দ হচ্ছিল। আমার অঙ্গে ছিল নবীন কৌষেয় বস্ত্র আর করবীতে ছিল পুষ্পমাল্যের সজ্জা; বদন সলজ্জ স্মিত হাস্যযুক্ত। আমার হস্তে ধারণ করা রত্নমালা সুবর্ণমণ্ডিত থাকায় তা অতি উজ্জ্বল ছিল। মহারানি! তখন আমার মুখমণ্ডলে কুঞ্চিত অলকদাম শোভিত ছিল; কপোলে ছিল কুণ্ডলযুগলের কান্তির উদ্ভাসন। আমি চন্দ্রকিরণসম সুশীতল হাস্য আর কটাক্ষপাতযুক্ত মুখমণ্ডল উত্তোলন করে চতুর্দিকে উপবিষ্ট নৃপতিদের একবার দেখে অতি সন্তর্পণে নিজ বরমাল্য শ্রীভগবানের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরক্তির কথা তো আগেই বলেছি। ১০-৮৩-২৮-২৯

তাবন্যুদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্যানকাদয়ঃ।

নিনেদুর্নটনর্তক্যো নন্তুর্গায়কা জগুঃ॥ ১০-৮৩-৩০

বরমাল্য দানের সঙ্গে সঙ্গেই মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া আদি বাদ্যবৃন্দ বাজতে শুরু করেছিল। নট ও নর্তকীসকল নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন আর গায়কগণ গান আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ১০-৮৩-৩০

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ।

ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্ধন্তো হৃচ্চয়াতুরাঃ॥ ১০-৮৩-৩১

শ্রীদ্রৌপদী! আমার শ্রীভগবানকে বরমাল্য দান ও বরণ করে নেওয়া, উপবিষ্ট কামাতুর নৃপতিদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হল। তাঁরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। ১০-৮৩-৩১

মাং তাবদ্ রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্।

শাৰ্ক্ষমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুৰ্ভুজঃ॥ ১০-৮৩-৩২

ততক্ষণে চতুর্ভুজ শ্রীভগবান তাঁর অতি উত্তম চার অশ্বযুক্ত রথে আমাকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ম পরিধান করে হস্তে শার্ঙ্গধনুক তুলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ১০-৮৩-৩২

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্।

মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞি মৃগাণাং মৃগরাড়িব॥ ১০-৮৩-৩৩

মহারানি! কিন্তু দারুক নৃপতিদের অগ্রাহ্য করে সেই সুবর্ণময় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ রথকে দ্বারকা অভিমুখে চালনা করলেন। এ যেন সিংহের মৃগদের অগ্রাহ্য করে তাদের মধ্যে থেকে নিজের শিকার তুলে নিয়ে যাওয়া। ১০-৮৩-৩৩

তেহম্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধং পথি কেচন।

সংযত্তা উদ্ধৃতেশ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্॥ ১০-৮৩-৩৪

যুদ্ধের নিমিত্ত কিছু নৃপতিগণকে ধনুক তুলে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হে মহারানি! তা সারমেয়র সিংহকে বাধা দান করবার চেষ্টাসম হাস্যকর ছিল। ১০-৮৩-৩৪

তে শার্কচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহুঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ।

নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবঃ॥ ১০-৮৩-৩৫

শার্জধনুক নিক্ষিপ্ত শরে কেউ ছিন্ন বাহু, কেউ ছিন্ন পদ আর কেউ ছিন্ন মস্তক হয়ে গোল। যুদ্ধভূমিতে তখন বহু ব্যক্তি শেষ-শয্যায় শায়িত। অন্যজনেরা পলায়ন করে প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত হল। ১০-৮৩-৩৫

> ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্। কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তৃতাং সমাবিশত্তরণিরিব স্বকেতনম্॥ ১০-৮৩-৩৬

তদনন্তর যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান সূর্যের মতন নিজ নিবাসস্থান স্বর্গমর্ত্যবন্দিত দ্বারকা নগরে প্রবেশ করলেন। সেই দিন দ্বারকা বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিল। ধ্বজ পতাকা ও তোরণ সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে সূর্যালোক ধরণি স্পর্শ করতে অক্ষম মনে হচ্ছিল। ১০-৮৩-৩৬

পিতা মে পূজয়ামাস সহৎসম্বন্ধিবান্ধবান।

মহার্হবাসোহলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ॥ ১০-৮৩-৩৭

আমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আমার পিতা পরম আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সুহৃদ, আত্মীয়, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদের মূল্যবান বস্ত্র, অলংকার, শয্যা, আসন ও অন্যান্য বস্তুসকল প্রদান করে তাঁদের সম্মানিত করেছিলেন। ১০-৮৩-৩৭

দাসীভিঃ সর্বসম্পদ্ধির্তটেভরথবাজিভিঃ।

আয়ুধানি মহাহাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ॥ ১০-৮৩-৩৮

শ্রীভগবান তো স্বয়ংসম্পূর্ণ! তবুও আমার পিতা অতি প্রেম সহকারে তাঁকে বহু দাসী, সম্পদ, সৈনিক, গজ, রথ, অশ্ব এবং বহু মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্রাদি যৌতুকস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। ১০-৮৩-৩৮

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।

সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥ ১০-৮৩-৩৯

হে মহারানি! পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমি সকল আসক্তি ত্যাগ করে কোনো কঠিন তপস্যা করেছিলাম; না হলে কেমন করে ইহজন্মে শ্রীভগবানের যথার্থ গৃহদাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়! ১০-৮৩-৩৯

# মহিষ্য উচুঃ

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ।

নির্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ পাদাস্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ॥ ১০-৮৩-৪০

ষোড়শ সহস্র পত্নীদের হয়ে শ্রীরোহিণী বললেন—ভৌমাসুর দিগ্বিজয়কালে বহু রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের কন্যাসকল নিজ মহলে

অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। শ্রীভগবান এই কথা জানতে পেরে যুদ্ধে ভৌমাসুরকে ও তার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করেছিলেন আর স্বয়ং পূর্ণকাম

হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সেই স্থান থেকে উদ্ধার করেছিলেন আর পাণিগ্রহণ করে নিজ দাসী করে নিয়েছিলেন। হে মহারানি! আমরা অবরুদ্ধ
থাকবার সময়ে জন্মসূত্যুরূপ এই সংসার থেকে মুক্তি প্রদানকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্যের চিন্তায় নিত্যযুক্ত থাকতাম। ১০-৮৩-৪০

ন বয়ং সাধিব সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।

বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ ১০-৮৩-৪১

কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।

কুচকুষ্কুমগন্ধাঢ্যং মূৰ্ব্বা বোঢ়ং গদাভূতঃ॥ ১০-৮৩-৪২

হে সাধ্বী শ্রীদ্রৌপদী! আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ অথবা এই দুইয়ের ভোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ অথবা সালোক্য, সারূপ্য আদি মুক্তিসকল কিছুই কামনা করি না। আমাদের একমাত্র কামনা যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বক্ষঃস্থলের কুমকুমগন্ধ যুক্ত নিজ প্রিয়তম প্রভুর সুকোমল পাদপদ্যের শ্রীরজ যেন আমরা মস্তকে নিত্য ধারণ করতে পারি। ১০-৮৩-৪১-৪২

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্ বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।

গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ১০-৮৩-৪৩

পরম উদার শ্রীভগবানের যে শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ তাঁর গোচারণকালে গোপ, গোপী, ব্রজবাসী রমণীগণ ও তৃণলতাসকল কামনা করত, আমরাও তাই কামনা করি। ১০-৮৩-৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# চতুরশিতিতম অধ্যায়

# শ্রীবসুদেবের যজ্ঞোৎসব

#### শ্রীশুক উবাচ

শ্রুতা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ। কৃষ্ণেহখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং সর্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ॥ ১০-৮৪-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! সর্বাত্মা ভক্তক্রেশহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পত্নীদের গভীর প্রেমের কথা শ্রবণ করে কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অপরাপর রাজমহিষীগণ এবং শ্রীভগবানের প্রিয়তম গোপীগণও অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অলৌকিক প্রেম তাঁদের মুগ্ধ করল; তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। সকলেরই নয়নে তখন প্রেমাশ্রু ভরে গেল। ১০-৮৪-১

ইতি সম্ভাষমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু।

আয্যুর্নয়ন্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া॥ ১০-৮৪-২

পুরুষ ও রমণীগণ পৃথবভাবে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শন করবার নিমিত্ত বহু মুনি-ঋষিদের আগমন হল। ১০-৮৪-২

BANGI

দৈপায়নো নারদ\*চ চ্যবনো দেবলোহসিতঃ।

বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোহথ গৌতমঃ॥ ১০-৮৪-৩ রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বসিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।

পুলস্ত্যঃ কশ্যপোহত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ॥ ১০-৮৪-৪

দিতস্ত্রিতশৈচকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ।

অগস্ত্যো যাজ্ঞবন্ধ্য\*চ বামদেবাদয়োহপরে॥ ১০-৮৪-৫

তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, শিষ্যগণসহ ভগবান পরশুরাম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব আদি। ১০-৮৪-৩-৪-৫

তান্ দৃষ্টা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ।

পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্॥ ১০-৮৪-৬

মুনি-ঋষিদের আগমন প্রত্যক্ষ করে উপবিষ্ট নৃপতিসকল, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন; বিশ্ববন্দিত মুনি-ঋষিদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের প্রণামও নিবেদিত হল। ১০-৮৪-৬

তানানর্চুর্যথা সর্বে সহরামোহচ্যুতোহর্চয়ৎ।

স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ॥ ১০-৮৪-৭

অতঃপর স্বাগত আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, ধূপ ও চন্দন অনুলেপন দ্বারা নৃপতিগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল মুনি-ঋষিদের বিধিপূর্বক পূজার্চনা করলেন। ১০-৮৪-৭

উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্মগুপ্তনুঃ।

সদসস্তস্য মহতো যতবাচোহনুশৃগ্বতঃ॥ ১০-৮৪-৮

যখন সমাগত মুনি-ঋষিগণ সুখে উপবেশন করলেন তখন ধর্মরক্ষকরূপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন। সেই বিশাল সভা তখন নীরব হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল। ১০-৮৪-৮

# শ্রীভগবানুবাচ

অহো বয়ং জনাভূতো লব্ধং কাৰ্ৎস্যেন তৎফলম্।

দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্ যোগেশ্বরদর্শনম্॥ ১০-৮৪-৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমরা ধন্য! আমাদের জীবন সার্থক! জীবনের পুণ্যফল আজ আমরা লাভ করলাম; কারণ যে যোগেশ্বরদর্শন দেবদুর্লভ, তাদেরই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ১০-৮৪-৯

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চায়াং দেবচক্ষুষাম্।

দর্শনস্পর্শনপ্রস্থুপাদার্চনাদিকম্॥ ১০-৮৪-১০

যাদের তপস্যা অল্প আর যারা নিজ ইষ্টদেবতাকে সমস্ত জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করে কেবল বিগ্রহের মধ্যেই তা সীমিত রাখে, তাদের পক্ষে আপনাদের দর্শন, স্পর্শ, কুশল-প্রশ্ন, প্রণাম ও চরণার্চনের সুযোগ পাওয়া কি কখনো সম্ভব? ১০-৮৪-১০

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনন্ত্যুক্ণকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০-৮৪-১১

কেবল জলময় তীর্থসকলই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমামাত্রই দেবতা নয়। বস্তুত সাধু-মহাত্মাগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। অন্যান্য তীর্থসমূহে পবিত্রতা অর্জন হেতু দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের দর্শন লাভেই সেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। ১০-৮৪-১১

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোহথ বাজননঃ। উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘুন্তি মুহূর্তসেবয়া॥ ১০-৮৪-১২

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে উপাসনা করেও পাপের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না; বস্তুত তাঁদের উপাসনার ফলে ভেদ-বুদ্ধির নাশ হয় না বরং তা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতি অল্পকালের জন্যও জ্ঞানী মহাপুরুষদের সেবায় যুক্ত থাকলে সমস্ত পাপ-তাপের নিবৃত্তি হয়ে যায় কারণ তাঁরা তো ভেদবুদ্ধির বিনাশক হয়ে থাকেন। ১০-৮৪-১২

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যত্তীর্থবৃদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেম্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ১০-৮৪-১৩

হে মহাত্মা সভাসদগণ! যে ব্যক্তি বায়ু-পিত্ত-কফ—এই ত্রিধাতু-নির্মিত শবতুল্য দেহতে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্র আদিতে আত্মীয় বুদ্ধি এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ আদি বিকারসমূহতে ইষ্টবুদ্ধি রাখে আর কেবল জলকেই তীর্থ জ্ঞান করে আর জ্ঞানী মহাপুরুষদের অস্বীকার করে, সে মানব হয়েও পশুদের মধ্যেও অধম প্রাণীরূপে তুল্য হয়ে থাকে। ১০-৮৪-১৩

#### শ্রীশুক উবাচ

নিশম্যেখং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ।

বচো দুরন্তয়ং বিপ্রাস্থৃষ্টীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ॥ ১০-৮৪-১৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অখণ্ড জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর এই গৃঢ় তত্ত্বকথা শ্রবণ করে মুনিঋষিগণ নীরব থেকে গোলেন। প্রকৃত অর্থ অনুধাবন নিমিত্ত তাঁরা বিচারে নিমগ্ন হলেন। ১০-৮৪-১৪

চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্।

জনসংগ্রহ ইত্যুচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্গুরুম্॥ ১০-৮৪-১৫

তাঁরা বহুক্ষণ বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বেশ্বর হয়েও এইরূপ সাধারণ কর্মাধীন জীবসম আচরণ করছেন তা কেবল লোকশিক্ষা নিমিত্তই। অতঃপর এইরূপ জ্ঞান করে তাঁরা স্মিতহাস্যে জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন। ১০-৮৪-১৫

# মুনয়ঃ উচুঃ

যন্মায়য়া তত্ত্বিদুত্তমা বয়ং বিমোহিতা বিশ্বসূজামধীশ্বরাঃ। যদীশিতব্যায়তি গৃঢ় ঈহয়া অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্॥ ১০-৮৪-১৬

মুনিগণ বললেন—ভগবন্! আপনার মায়া প্রজাপতিগণের অধীশ্বর মরীচি আদি আর এখানকার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞদের মোহিত করে রেখেছে। আপনিই স্বয়ং ঈশ্বর। তবুও তা গোপন রাখবার নিমিত্ত নিজে জীবসম আচরণ করেন ও নরসম কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুত আপনার লীলা অতি বিচিত্র ও পরম আশ্চর্যজনক। ১০-৮৪-১৬

অনীহ এতদ্ বহুধৈক আত্মনা সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা। ভৌমৈহি ভূমির্বহুনামরূপিণী অহো বিভূমশ্চরিতং বিভূম্বনম্॥ ১০-৮৪-১৭

এক অখণ্ডসন্তাসম্পন্ন পৃথিবী বৃক্ষ, প্রস্তর, ঘট প্রভৃতি নিজ প্রকৃতিসকল দ্বারা বিভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করে থাকে। আপনিও সেইরকম অদিতীয় অখণ্ড সন্তা হয়েও বহুরূপ ধারণ করে থাকেন আর জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য করে থাকেন; এসকল কর্ম করেও আপনি তাতে লিপ্ত হন না। যিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত অনন্ত অখণ্ড সন্তা তাঁর এই আচরণ লীলা ছাড়া আর কী? ধন্য আপনার লীলা! ১০-৮৪-১৭

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ।

স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্॥ ১০-৮৪-১৮

ভগবন্! যদিও আপনি অপ্রাকৃত পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং, তবুও প্রয়োজন অনুসারে সাধু-ভক্তের রক্ষা ও দুষ্টদমন নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্ময় শ্রীবিগ্রহ ধারণ করে থাকেন; কারণ সকল বর্ণ ও আশ্রম রূপে আপনি স্বয়ংই তো বর্তমান রয়েছেন। ১০-৮৪-১৮

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্রং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।

যত্রোপলব্ধং সদ্ ব্যক্তমব্যক্তং চ ততঃ প্রম্॥ ১০-৮৪-১৯

ভগবন্! বেদ আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়; তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা তাতেই আপনার সাকার-নিরাকার রূপ এবং এই দুইয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। ১০-৮৪-১৯

তস্মাদ্ ব্ৰহ্মকুলং ব্ৰহ্মন্ শাস্ত্ৰযোনেস্কুমাত্মনঃ।

সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্ ব্ৰহ্মণ্যাগ্ৰণীৰ্ভবান্॥ ১০-৮৪-২০

হে প্রমপিতা! ব্রাহ্মণই বেদের আধারভূত আপনার স্বরূপ উপলব্ধির স্থান; তাই আপনি স্বয়ং ব্রাহ্মণদের সম্মান প্রদান করে থাকেন। আপনি স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্তও। ১০-৮৪-২০

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।

ত্ব্যা সঙ্গম্য সদ্গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ॥ ১০-৮৪-২১

আপনি সর্ববিধ কল্যাণের উৎকর্ষ আর সাধুদের পরমগতি। আপনার দর্শন লাভ করে আজ আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও জ্ঞান সফল হয়ে গোল। আপনি স্বয়ংই তো পরম ফল। ১০-৮৪-২১

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।

স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিন্নে পরমাত্মনে॥ ১০-৮৪-২২

হে প্রভু! আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তি –যোগমায়া দ্বারা নিজ মহিমা গোপন করে রেখেছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। ১০-৮৪-২২

# ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ। মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্॥ ১০-৮৪-২৩

এই সভাতে উপস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্যদের কথা তো ছেড়েই দিলাম যে যদুবংশীয়গণ আপনার সঙ্গে নিত্য আহার-বিহার করে থাকেন তাঁদের কাছেও আপনার স্বরূপ বস্তুত অজ্ঞাত; কারণ সর্বাত্মা, জগতের আদি কারণ ও সর্বনিয়ন্তা আপনার স্বরূপ মায়ার আবরণে নিত্য আবৃত থাকে। ১০-৮৪-২৩

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদূক্। নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্॥ ১০-৮৪-২৪

স্বপ্ন দর্শন কালে স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা বস্তুকেই সত্য বলে মনে হয় এবং নাম ও ইন্দ্রিয় রূপে প্রতীয়মান নিজ স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকেই বাস্তবিক শরীর বলে মনে হয়। তখন স্বপ্নদ্রষ্টা জানতেও পারে না যে তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীর ছাড়াও এক জাগ্রত শরীর বর্তমান। ১০-৮৪-২৪

এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া।

মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ॥ ১০-৮৪-২৫

হে প্রভু! একইভাবে জাগ্রত অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তিরূপ মায়াতে মোহিত হয়ে নাম, রূপ ও শব্দাদি বিষয়সমূহে বিভ্রান্তচিত্ত হয়ে সকলকে নিমগ্ন দেখা যায়। বিভ্রান্ত চিত্ত হেতু বিবেকশক্তি আবৃত হয়ে যায় আর জীব জানতেও পারে না যে আপনি স্বয়ং জাগ্রতরূপী এই সংসারের অতীত। ১০-৮৪-২৫

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষতীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্বযোগৈঃ। উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্॥ ১০-৮৪-২৬

হে প্রভু! সুমহান ঋষি-মুনিগণ তাঁদের সুপরিপক্ব যোগসাধনা দ্বারা সমস্ত পাপরাশি বিনষ্টকারী গঙ্গাজলেরও আশ্রয় স্থল আপনার সেই শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। সেই পাদপদ্মের দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য আজ আমাদের হল। হে প্রভু! আমরা আপনার যথার্থ ভক্ত; আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন; কারণ আপনার উৎকৃষ্ট ভক্তিদ্বারা যাঁদের লিঙ্গশরীররূপী জীবকোষ বিনষ্ট হয়, তাঁরাই আপনার পর্মপদ লাভ করে থাকেন। ১০-৮৪-২৬

#### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্। রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ॥ ১০-৮৪-২৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজর্ষি! শ্রীভগবানের এইরূপ স্তুতি করে ও শ্রীভগবান, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে এইবার তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১০-৮৪-২৭

তদ্ বীক্ষ্য তানুপব্ৰজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ।

প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ॥ ১০-৮৪-২৮

পরম যশস্বী শ্রীবসুদেব দেখলেন যে মুনি-ঋষিগণ স্থানত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের নিকটে গমন করলেন ও প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের চরণ ধারণ করে এক বিনম্র নিবেদন রাখলেন। ১০-৮৪-২৮

# বসুদেব উবাচ

নমো বঃ সর্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ। কর্মণা কর্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম॥ ১০-৮৪-২৯ শ্রীবসুদেব বললেন–হে ঋষিগণ! আপনারা সর্বদেবস্বরূপ! আমি আপনাদের প্রণাম করি। অনুগ্রহ করে আপনারা আমার কথা শুনুন। যে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহের ক্ষয় হয় তার উপদেশ আমাকে আপনারা দিন। ১০-৮৪-২৯

#### নারদ উবাচ

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া।

কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ॥ ১০-৮৪-৩০

শ্রীনারদ বললেন—ঋষিগণ! শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র জ্ঞানে শ্রীবসুদেব যে নিজ মঙ্গল কামনায় আমাদের নিকট প্রশ্ন করছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ১০-৮৪-৩০

সন্নিকর্ষো হি মর্ত্যানামনাদরণকারণম্।

গাঙ্গং হিত্যা যথান্যান্তস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥ ১০-৮৪-৩১

অতি নিকটে অবস্থান অনাদরের কারণ হয়ে থাকে। আমরা প্রায়শ দেখে থাকি যে গঙ্গাতীরবর্তী ব্যক্তি শুদ্ধির খোঁজে অন্য তীর্থে গমন করছে! ১০-৮৪-৩১

যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ।

স্বতোহন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুত\*চন রিষ্যতি॥ ১০-৮৪-৩২

কালের প্রভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়ে থাকে, তা শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে স্পর্শও করতে পারে না; কোনো নিমিত্ত, গুণ অথবা অন্য কোনো কারণে তা ক্ষীণও হয় না। ১০-৮৪-৩২

তং ক্লেশকর্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈরব্যাহতানুভবমীশ্বরমদিতীয়ম্।

প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগৃঢ়মন্যো মন্যেত সূর্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ॥ ১০-৮৪-৩৩

তাঁর জ্ঞানময় স্বরূপ অবিদ্যা, রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ, পুণ্য ও পাপযুক্ত কর্ম, সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ও সত্ত্বাদি গুণসকলের দ্বারাও খণ্ডিত হয় না। তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয়, তিনি পরমাত্মা। যখন তিনি নিজ যোগমায়া দ্বারা নিজেকে ঢেকে ফেলেন তখন মূর্খগণ ভাবে তিনি আবরণ দ্বারা পরাভূত হয়েছেন—যেমন মেঘ, কুয়াশা অথবা গ্রহণ কালে যখন আমাদের চক্ষু সূর্য দেখতে সক্ষম হয় না তখন আমরা ধরে নিই যে সূর্যই যেন ঢাকা পড়েছে। ১০-৮৪-৩৩

অথোচুর্যুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্।

সর্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরাময়োঃ॥ ১০-৮৪-৩৪

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর ঋষিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্য নৃপতিদের সমুখেই শ্রীবসুদেবকে সম্বোধন করে বললেন। ১০-৮৪-৩৪

কর্মণা কর্মনিহার এষ সাধু নিরূপিতঃ।

যচ্ছদ্ধয়া যজেদ্ বিষ্ণুং সর্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ॥ ১০-৮৪-৩৫

হে শ্রীবসুদেব—কর্মের দ্বারা সকল কর্মবাসনা ও কর্মফলের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল যজ্ঞাদির দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের অধিপতি ভগবান বিষ্ণুর শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করা। ১০-৮৪-৩৫

চিত্তস্যোপশমোহয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা।

দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্ম\*চাত্মমুদাবহঃ॥ ১০-৮৪-৩৬

শাস্ত্র দৃষ্টিতে এটিকেই ত্রিকালদর্শী জ্ঞানিগণ চিত্ত শান্তি প্রদায়ক, সুখপূর্বক মোক্ষ সাধনার ও চিত্তে আনন্দউল্লাস প্রদানকারী ধর্ম বলেছেন। ১০-৮৪-৩৬

# অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ। যচ্ছদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ ১০-৮৪-৩৭

ন্যায়পথে উপার্জিত ধনদারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য –দ্বিজাতি গৃহস্থদের জন্য পরম কল্যাণকর হয়ে থাকেন। ১০-৮৪-৩৭

> বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্। আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিস্জেদ্ বুধঃ। গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্॥ ১০-৮৪-৩৮

শ্রীবসুদেব! দান-যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ধনসম্পদের ইচ্ছা, গৃহস্থোচিত ভোগদ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ইচ্ছা এবং কালক্রমে স্বর্গাদি ভোগও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে—এইরূপ বিচার করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ লোকৈষণা ত্যাগ করে থাকেন। গৃহস্থাশ্রমে নিবাসকারী ধীর ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচার করে এই তিন এষণা—ইচ্ছাকে ত্যাগ করে তপোবন গমন করে থাকেন। ১০-৮৪-৩৮

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্ধিজো জাতো দেবর্ষিপিতৃণাং প্রভো।

যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য ত্যজন্ পতেৎ॥ ১০-৮৪-৩৯

হে শক্তিধর শ্রীবসুদেব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য – সকলেই দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। যজ্ঞ সম্পাদন, অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা ঋণ থেকে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। গৃহত্যাগের পূর্বে এই ঋণ পরিশোধ না করলে পতন অনিবার্য হয়। ১০-৮৪-৩৯

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে। যজ্জৈর্দেবর্ণমুন্মচ্য নির্শ্বণোহশরণো ভব॥ ১০-৮৪-৪০

পরম বুদ্ধিমান শ্রীবসুদেব! এখনও পর্যন্ত আপনি ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। এইবার আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবঋণও পরিশোধ করে দিন আর সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করুন; শ্রীভগবানের শরণাগত হোন। ১০-৮৪-৪০

বসুদেব ভবান্ নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্।

জগতামীশ্বরং প্রার্চঃ স যদ্ বাং পুত্রতাং গতঃ॥ ১০-৮৪-৪১

শ্রীবসুদেব! আপনি যে পরম ভক্তি সহকারে ভগবান জগদীশ্বরের আরাধনা করে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই; তাই তো আপনি দুই পুত্র লাভ করেছেন। ১০-৮৪-৪১

#### শ্রীশুক উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ।

তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্ব্লাহহনম্য প্রসাদ্য চ॥ ১০-৮৪-৪২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মহামনস্বী শ্রীবসুদেব মুনিদের এই উপদেশ শুনে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন তাঁদের প্রসন্নও করলেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্ত তাঁদের ঋত্বিকরূপে বরণ করে নিলেন। ১০-৮৪-৪২

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্মেণ ধার্মিকম্।

তিশ্মিশ্বযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকলপকৈঃ॥ ১০-৮৪-৪৩

রাজন্! শ্রীবসুদেব যখন যজ্ঞবিধি অনুসারে ঋত্বিক বরণ করলেন তখন মুনিগণ সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পরম ধার্মিক শ্রীবসুদেব দ্বারা নানাপ্রকার অতি উত্তম সামগ্রী সকল সহযোগে যজ্ঞ সম্পাদন করালেন। ১০-৮৪-৪৩ তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্ণরস্রজঃ। স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠলঙ্কৃতাঃ॥ ১০-৮৪-৪৪

পরীক্ষিৎ! এইভাবে শ্রীবসুদেব যজ্ঞের দীক্ষা নিলেন। তখন যদুবংশীয়গণ স্নানান্তে পবিত্র হয়ে সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও পদ্মাল্য ধারণ করলেন। নৃপতিগণও বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হলেন। ১০-৮৪-৪৪

তনাহিষ্য\*চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।

দীক্ষাশালামুপাজগারালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ॥ ১০-৮৪-৪৫

তখন শ্রীবসুদেবের পত্নীগণও উত্তম বস্ত্র, অঙ্গরাগ ও কনক কণ্ঠহার ধারণ করে সুসজ্জিত হয়ে হস্তে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। ১০-৮৪-৪৫

নেদুর্মৃদঙ্গপটহশঙ্খভের্যানকাদয়ঃ।

নন্তুর্নটনর্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ।

জণ্ডঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধৰ্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভৰ্তৃকাঃ॥ ১০-৮৪-৪৬

তখন মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল এবং কাড়ানাকাড়া আদি বাদ্যসকল বেজে উঠল। নট ও নর্তকী-সকল নৃত্য পরিবেশন করতে লাগল। সূত ও মাগধসকল স্তব করতে লাগল। গন্ধর্বদের সঙ্গে সুকণ্ঠ গন্ধর্বপত্নীগণ গান করতে লাগল। ১০-৮৪-৪৬

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ।

পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ॥ ১০-৮৪-৪৭

শ্রীবসুদেবের নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন ও সর্বাঙ্গে নবনীত মাখানো হল। অতঃপর তাঁর দেবকী আদি অষ্টাদশ পত্নীদের সহিত মহাভিষেক বিধি অনুসারে ঋত্বিকগণ অভিষেক করালেন; প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত নক্ষত্রদের সঙ্গে চন্দ্রের মহাভিষেক ঘটনা যেন আবার দেখা গোল। ১০-৮৪-৪৭

তাভির্দুকূলবলয়ৈহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ।

স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোহজিনসংবৃতঃ॥ ১০-৮৪-৪৮

যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় শ্রীবসুদেব তখন মৃগচর্ম ধারণ করে আছেন আর তাঁর ভার্যাগণ বস্ত্র, বলয়, হার, নূপুর ও কর্ণভূষণ আদি অলংকারে উত্তমরূমে সুসজ্জিতা। ভার্যাদের মধ্যে শ্রীবসুদেব তখন অতি মনোরম লাগছিলেন। ১০-৮৪-৪৮

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ।

সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোহধ্বরে॥ ১০-৮৪-৪৯

মহারাজ! শ্রীবসুদেবের ঋত্বিক ও সদস্যগণ রত্নময় অলংকার ও পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এই সুন্দর দৃশ্য পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দেখা গিয়েছিল। ১০-৮৪-৪৯

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরম্বিতৌ।

রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ॥ ১০-৮৪-৫০

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিজ বান্ধব, স্ত্রী, পুত্রসহ ঘটনাস্থলে স্বমহিমায় বিরাজমান। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজ শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান স্বয়ং বিশুদ্ধ নারায়ণরূপে ও সমষ্টি জীবের শিরোভূষণ শ্রীসংকর্ষণরূপে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। ১০-৮৪-৫০

ঈজেহনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ।

প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যাজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্॥ ১০-৮৪-৫১

প্রত্যেক যজ্ঞে শ্রীবসুদেব জ্যোতিষ্টোম, দর্শ, পূর্ণমাস প্রভৃতি প্রাকৃত যজ্ঞসকল, সৌরসত্রাদি বিকৃত যজ্ঞসকল এবং অগ্নিহোত্র আদি অন্যান্য যজ্ঞসকল দ্বারা দ্রব্য, ক্রিয়া ও তার জ্ঞানকে—মন্ত্রসকলের স্বামী শ্রীবিষ্ণুভগবানের আরাধনা করলেন। ১০-৮৪-৫১

# অথর্ত্বিগ্ভ্যোহদদাৎ কালে যথাম্নাতং স দক্ষিণাঃ। স্বলঙ্কৃতেভ্যোহলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ॥ ১০-৮৪-৫২

অনন্তর তিনি যথাসময়ে ঋত্বিকসকলকে বস্ত্রালংকার দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং শাস্ত্রানুসারে অঢেল দক্ষিণা ও প্রভূত ধনরত্নসহিত অলংকৃত ধেনু, ভূমি ও সুন্দরী কন্যাসকল দান করলেন। ১০-৮৪-৫২

পত্নীসংযাজাবভূথ্যৈ চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ।

সমূ রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ॥ ১০-৮৪-৫৩

অতঃপর মহর্ষিগণ পত্নীসংযাজ নামক যজ্ঞাঙ্গ এবং অবভৃথ স্নান অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান সম্বন্ধিত অবশিষ্ট কর্মাদি সম্পাদন করিয়ে শ্রীবসুদেবকে সম্মুখে রেখে শ্রীপরশুরাম নির্মিত হ্রদ–রামহ্রদে অবগাহন করলেন। ১০-৮৪-৫৩

স্নাতোহলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোহদাত্তথা স্ত্রিয়ঃ।

ততঃ স্বলঙ্কৃতো বৰ্ণানাশ্বভ্যোহন্নেন পূজয়ৎ॥ ১০-৮৪-৫৪

স্নানান্তে শ্রীবসুদেব ও তাঁর ভার্যাসকল তাঁদের সমস্ত পরিধান করা বস্ত্রালংকার সূত, মাগধ আদি বন্দীদের দান করলেন। অতঃপর শ্রীবসুদের নবীন বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে ব্রাহ্মণ থেকে সারমেয় পর্যন্ত সকলকে অন্ন দান করলেন। ১০-৮৪-৫৪

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা।

বিদর্ভকোসলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্॥ ১০-৮৪-৫৫

সদস্যর্ত্বিক্সুরগণান্ নৃভূতপিতৃচারণান্।

শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্॥ ১০-৮৪-৫৬

তদনন্তর তিনি নিজ বন্ধুবান্ধবগণ; তাঁদের স্ত্রীপুত্রগণ ও বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয় আদি নৃপতিগণ, সদস্যগণ, ঋত্বিক, দেবতা, মানব, ভূত, পিতৃ ও চারণাদি সকলকে প্রভূত প্রীতিউপহার প্রদান করে সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। তাঁরা সকলে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করলেন। ১০-৮৪-৫৫-৫৬

ধৃতরাষ্ট্রোহনুজঃ পার্থা ভীম্মো দ্রোণঃ পৃথা যমৌ।

নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ॥ ১০-৮৪-৫৭

বন্ধূন্ পরিষুজ্য যদূন্ সৌহ্নদাৎ ক্লিন্নচেতসঃ।

যযুর্বিরহকৃচ্ছেণ স্বদেশাং\*চাপরে জনাঃ॥ ১০-৮৪-৫৮

পরীক্ষিৎ! অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভীল্প পিতামহ, দ্রোণাচার্য, কুন্তী, নকুল, সহদেব, দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব এবং সুহৃদগণ, সম্বন্ধীগণ, বান্ধবগণ হিতৈষী যাদবগণকে ছেড়ে যেতে অতি ভয়ানক বিরহ দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। তাঁরা প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হয়ে যাদবগণকে আলিঙ্গন করলেন আর অতি কষ্টে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গোলেন। অপরাপর ব্যক্তিগণও বিদায় গ্রহণ করলেন। ১০-৮৪-৫৭-৫৮

নন্দস্ত সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চিতঃ।

কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্ বন্ধুবৎসলঃ॥ ১০-৮৪-৫৯

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উগ্রসেন আদি সকলে কিন্তু মিত্রবৎসল গোপরাজ নন্দ ও অন্যান্য গোপগণকে প্রভূত সামগ্রী সহযোগে পূজার্চনা করলেন আর তাঁদের সমাদৃত করলেন। তাঁরা প্রেমাতিশয্যে সেইস্থানে বহুদিন পর্যন্ত বাস করলেন। ১০-৮৪-৫৯

বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য মনোরথমহার্ণবম্।

সুহৃদ্বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্॥ ১০-৮৪-৬০

এইভাবে শ্রীবসুদেব অনায়াসে মনোরথ মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন। সকল আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি গোপরাজ নন্দকে হাত ধরে বলতে লাগলেন। ১০-৮৪-৬০

### বসুদেব উবাচ

ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ।

তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্॥ ১০-৮৪-৬১

শ্রীবসুদেব বললেন–হে ভ্রাতা! ভগবান মানুষের জন্য স্নেহ ও প্রেমপাশ নামক অতি বড় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন যার থেকে মুক্তি লাভ করা মহাবীর ও যোগীদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। ১০-৮৪-৬১

অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ।

মৈত্ৰ্যৰ্পিতাফলা বাপি ন নিবৰ্তেত কৰ্হিচিৎ॥ ১০-৮৪-৬২

আমাদের মতন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গেও আপনারা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন; অবশ্য তা তো আপনাদের মতন শ্রেষ্ঠ সজ্জনদের স্বভাবই হয়ে থাকে। আমরা এই ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারব না আর তার ফল দানও করতে পারব না। তবুও আমরা জানি যে আমাদের এই মৈত্রী কখনো খণ্ডিত হবে না কারণ আপনারাই তা হতে দেবেন না। ১০-৮৪-৬২

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি।

অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ॥ ১০-৮৪-৬৩

ভ্রাতা! প্রথমে কারাগারের অন্তরালে থাকায় আমরা আপনাদের কোনো প্রিয় কর্ম ও উপকার করতে পারিনি। এখন আমরা ধনসম্পদের মদে মত্ত থেকে অন্ধসম আচরণ করছি; আপনারা সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকলেও আমরা আপনাদের দিকে দেখতে সক্ষম হই না। ১০-৮৪-৬৩

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্॥ ১০-৮৪-৬৪

হে দ্রাতা! আপনারা অপরকে সম্মান দেন কিন্তু নিজেরা সেই সম্মান কামনা করেন না। যে বাস্তবে কল্যাণ কামনা করে তার রাজ্যশ্রী লাভ না হওয়াই শ্রেয় কারণ রাজ্যশ্রী লাভ সেই ব্যক্তিকে মদমত্ত অন্ধ করে দেয়; সে তার স্বজনগণ ও বন্ধুগণকেও চিনতে পারে না। ১০-৮৪-৬৪

### শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌহ্বদশৌথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ।

রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ॥ ১০-৮৪-৬৫

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! এইরূপ বলতে বলতে শ্রীবসুদেবের চিত্ত প্রেমার্দ্র হয়ে গেল। নন্দমহারাজের সকল বন্ধুত্ব ও উপকারের কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল। নেত্রযুগল সজল হয়ে উঠল আর তিনি রোদনাকুল হয়ে পড়লেন। ১০-৮৪-৬৫

নন্দস্ত সখ্যঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ।

অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোহবসৎ॥ ১০-৮৪-৬৬

শ্রীনন্দ সখা শ্রীবসুদেবকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে 'আজ যাব, আগামীকাল যাব' করতে করতে তিন মাস সেইখানে অবস্থান করলেন। যদুবংশীয়গণ সর্বান্তকরণে তাঁদের সমাদর করলেন। ১০-৮৪-৬৬

ততঃ কামৈঃ পূর্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ।

পরার্ধ্যাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ॥ ১০-৮৪-৬৭

অতঃপর তাঁরা গোপরাজ নন্দ আর তাঁর ব্রজবাসী সহচর বন্ধুবান্ধবদের মহামূল্য আভরণ, কৌশিক বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের উত্তম ভোগসামগ্রীসকল উপহার দিয়ে তৃপ্তি প্রদান করলেন। ১০-৮৪-৬৭

### বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ। দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ॥ ১০-৮৪-৬৮

শ্রীবসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উদ্ধব আদি যাদবগণ পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের বিভিন্ন উপহার দ্রব্যাদি দিলেন। অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে যাদবগণ প্রদত্ত উপহার দ্রব্যাদিসহ গোপরাজ নন্দ ব্রজ অভিমুখে গমন করলেন। ১০-৮৪-৬৮

নন্দো গোপা\*চ গোপ্য\*চ গোবিন্দচরণামুজে।

মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ॥ ১০-৮৪-৬৯

গোপরাজ নন্দ, গোপ-গোপীসকল তাঁদের চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এমনভাবে সমর্পণ করেছিলেন যে শত চেষ্টা করেও তাঁরা তা সেইখান থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না। অতএব তাঁদের মন সেইখানেই পড়ে রইল আর তাঁরা যেন আনমনাভাবে মথুরা গমন করলেন। ১০-৮৪-৬৯

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাং যযুর্দারবতীং পুনঃ॥ ১০-৮৪-৭০

বন্ধুবান্ধবদের বিদায় পর্ব শেষ হল। যদুবংশীয়গণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র ইষ্টদেবতা মনে করতেন। বর্ষা সমাগত দেখে তাঁরা দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১০-৮৪-৭০

> জনেভ্যঃ কথয়াঞ্চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্। যদাসীত্তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎ সন্দর্শনাদিকম্॥ ১০-৮৪-৭১

দ্বারকা উপনীত হয়ে তাঁরা দ্বারকাবাসীদের শ্রীবসুদেবের যজ্ঞমহোৎসব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গসকল সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ১০-৮৪-৭১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে তীর্থযাত্রানুবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

### পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়

# ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান ও দেবকীর ষট্পুত্রগণকে পুনরুজ্জীবিত করা

### শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ। বসুদেবোহভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ॥ ১০-৮৫-১

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের জনক-জননীকে প্রাতঃকালীন প্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন। প্রণামান্তে শ্রীবসুদেব তাঁদের প্রীতিপূর্বক আশীর্বাদাদি করলেন। আশীর্বাদ ও অভিনন্দন সমাপনে শ্রীবসুদেব তাঁদের বললেন। ১০-৮৫-১

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্ধামসূচকম্।

তদ্বীর্যৈর্জাতবিশ্রস্তঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত॥ ১০-৮৫-২

শ্রীবসুদেব পুত্রদের মহিমার কথা মহান ঋষিমুনিদের কাছে শুনেছিলেন আর তাঁদের ঐশ্বর্য তো স্বয়ংই দেখেছিলেন। সব কিছু বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁর পুত্রযুগল সাধারণ মানব কখনই নন; বস্তুত তাঁরা শ্রীভগবান স্বয়ং। এমন পুত্রদ্বয়কে একসঙ্গে কাছে পেয়ে তিনি প্রেমগ্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গোলেন আর তাঁদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। ১০-৮৫-২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কৰ্ষণ সনাতন।

জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ॥ ১০-৮৫-৩

হে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাযোগী সংকর্ষণ! তোমরা সনাতন, তোমরা বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ প্রধান সন্তা, আমি তা জানি। তোমরা যে পুরুষের নিয়ামক তাও জানি। বস্তুত তোমরা অভিন্ন ও অদ্বিতীয় প্রমেশ্বর স্বয়ং। ১০-৮৫-৩

যত্র যেন যতো যস্য যশ্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।

স্যাদিদং ভগবান সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ১০-৮৫-৪

এ সেই সন্তা যা একাধারে জগতের আধার, জগতের নির্মাতা ও জগতের সকল নির্মাণকারী বস্তুসকল। জগতের প্রভু হয়ে লীলা করবার জন্যই এই জগতের সৃষ্টি করেছ। তা যখন যে রূপে থাকে ও হয়, তা সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সন্তারই বিভিন্ন রূপ। তা জগতে প্রকৃতিরূপে ভোগ্য, পুরুষরূপে ভোক্তা আর এই দুইয়ের অতীত নিয়ামক সাক্ষাৎ ভগবান স্বয়ং। ১০-৮৫-৪

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।

আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজঃ॥ ১০-৮৫-৫

হে ইন্দ্রিয়াতীত! জন্ম অস্তিত্ব আদি বিকাররহিত হে পরমাত্মা! এই বর্ণময় জগতের স্রষ্টা তুমি আর তুমিই তাতে আত্মারূপে প্রবেশ করে আছ। তুমি প্রাণ ও জীব রূপে প্রতিপালন করছ। ১০-৮৫-৫

প্রাণাদীনাং বিশ্বসূজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ। পারতন্ত্র্যাদ্ বৈ সাদৃশ্যাদ্ দ্বয়োশ্চেষ্টেব চেষ্টতাম্॥ ১০-৮৫-৬ ক্রিয়াশক্তি প্রধান প্রাণাদিতে জগতের বস্তুসকল সৃষ্টি করবার যে সামর্থ্য থাকে সেই সামর্থ্য তার আদৌ নয়, সকলই তোমার। কারণ তা তোমার মতন চৈতন্যযুক্ত নয়, বস্তুত চৈতন্যরহিত স্বাধীন না হয়ে পরাধীন। অতএব সেই নিত্য ক্রিয়াশীল প্রাণাদিতে যে ক্রিয়া বর্তমান থাকে তার শক্তি কিন্তু তার নয়, তা তোমারই। ১০-৮৫-৬

কান্তিন্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।

যৎ স্থৈৰ্যং ভূভৃতাং ভূমেৰ্বৃত্তিৰ্গন্ধোহৰ্থতো ভবান্॥ ১০-৮৫-৭

হে প্রভু! চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণসন্তা, পর্বতের স্থৈর্য এবং পৃথিবীর ধারণশক্তিরূপে ক্ষমতা ও গন্ধরূপ গুণ–এই সকলই বস্তুত উপদানরূপে তিনিই। ১০-৮৫-৭

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব তুং তাশ্চ তদ্রসঃ।

ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর॥ ১০-৮৫-৮

হে পরমেশ্বর! জলের তৃপ্তিদান করবার, জীবন দান করবার এবং পরিশুদ্ধির যে শক্তি বর্তমান, তা সবই তোমারই স্বরূপ; জল এবং জলের রসও তুমিই। হে প্রভু! ইন্দ্রিয়শক্তি, মনোগত শক্তি ও দেহগত শক্তি এবং ক্রিয়া ও গতি—এইসকল বায়ুর শক্তিও তোমারই। ১০-৮৫-৮

দিশাং তুমবকাশোহসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।

নাদো বর্ণস্তুমোস্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ॥ ১০-৮৫-৯

দিকসকল আর তার অবকাশ তুমি। আকাশ আর আশ্রয়ভূত স্ফোট—শব্দতন্ত্রাতা অর্থাৎ পরা বাণী, নাদ—পশ্যন্তী, ওঁ-কার—মধ্যমা ও বর্ণ এবং পদার্থসকলের বিভিন্নরূপে নির্দেশ প্রদানকারী পদ, রূপ, বৈখরী বাণীও তুমিই। ১০-৮৫-৯

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।

অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী॥ ১০-৮৫-১০

ইন্দ্রিয়সকল, তাদের বিষয় প্রকাশনশক্তি এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও তুমি! বুদ্ধির নিশ্চয়কারক শক্তি এবং জীবের বিশুদ্ধ স্মৃতিও তুমি। ১০-৮৫-১০

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাং চ তৈজসঃ।

বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্॥ ১০-৮৫-১১

আকাশাদি মহাভূতসমূহের কারণ তামসিক অহংকার, ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ রাজসিক অহংকার এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কারণ সাত্ত্বিক অহংকার আর জীবের গমনাগমনের কারণ মায়াও তুমি। ১০-৮৫-১১

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি তুমনশ্বরম্।

যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্॥ ১০-৮৫-১২

ভগবন্! যেমন মৃত্তিকাদি বস্তুসমূহের বিকারে ঘট, বৃক্ষ আদিতে মৃত্তিকা সর্বতোভাবে বর্তমান এবং বস্তুত তা কারণ রূপই। তেমনভাবেই যত বিনাশশীল পদার্থ আছে, তার মধ্যে কারণরূপে তুমিই অবিনাশী তত্ত্ব। বস্তুত এই সকলই তোমারই স্বরূপ। ১০-৮৫-১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।

ত্ব্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া॥ ১০-৮৫-১৩

হে প্রভূ! সত্ত্ব, রজ, তম–এই তিন গুণ এবং তাদের বৃত্তিসকল মহত্তত্ত্বাদি পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে–তোমার মধ্যে যোগমায়ার দ্বারা কল্পিত। ১০-৮৫-১৩

> তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি তৃয়ি বিকল্পিতাঃ। তৃং চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ॥ ১০-৮৫-১৪

তাই জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম প্রভৃতি বিকারসকল তোমাতে আদৌ থাকে না। যখন তোমার মধ্যে তাদের অবস্থান কল্পনা করে নেওয়া হয় তখন তুমি সেই বিকারসকলের অনুগত বলে মনে হয়ে থাকে। কল্পনার নিবৃত্তি হলে নির্বিকল্প পরমার্থস্বরূপ সেই তুমিই অবশিষ্ট থাকো। ১০-৮৫-১৪

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাতানঃ।

গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্মভিঃ॥ ১০-৮৫-১৫

এই জগৎ সত্ত্ব, রজ, তম—এই গুণত্রয়ের প্রবাহ মাত্র। দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, সুখ, দুঃখ এবং রাগলোভাদি তাদেরই কার্য। যে মোহাবিষ্ট ব্যক্তিসকল তোমার—সর্বাত্মার সৃক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞানরহিত, তারা দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান হেতু কর্মে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু রূপ চক্রে পতিত হয়ে থাকে। ১০-৮৫-১৫

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্।

স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং তুন্মায়য়েশ্বর॥ ১০-৮৫-১৬

হে প্রমেশ্বর! আমার প্রারব্ধ অনুকূল ছিল। তাই আমি ইন্দ্রিয়াদি সামর্থ্যযুক্ত অতি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করলাম। কিন্তু তোমার মায়াতে বিচ্যুত হয়ে আমি আমার যথার্থ উদ্দেশ্য—স্বার্থ-প্রমার্থই ভুলে গোলাম আর সেই ভাবেই আমার জীবন কেটে গোল। ১০-৮৫-১৬

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু।

স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান সর্বমিদং জগৎ॥ ১০-৮৫-১৭

হে প্রভু! এই দেহ আমার আর এই দেহের সঙ্গে যুক্ত এরা আমার আপন–এই অহংকার ও মমতারূপ স্নেহের পাশে তুমি জগৎকে বেঁধে রেখেছ। ১০-৮৫-১৭

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ। ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাখ হ॥ ১০-৮৫-১৮

আমি জানি যে তোমরা শুধুমাত্র আমার পুত্র নও, সমগ্র প্রকৃতি ও জীবের প্রভু। ভূভারস্বরূপ রাজাদের বিনাশের জন্য তোমাদের অবতাররূপে আগমন হয়েছে। জন্মকালে সুতিকাগৃহে এই কথাই তো আমাদের বলেছিলে। ১০-৮৫-১৮

তত্তে গতোহস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দমাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো।

এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন মর্ত্যাত্মদৃক্ তৃয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ॥ ১০-৮৫-১৯

অতএব হে দীনবন্ধু শরণাগতবৎসল! তোমার যে শ্রীপাদপদ্ম ভবভয়নিবারণকারী আমি তার শরণাগত হলাম। মরণশীল শরীরে আত্মবুদ্ধি এবং পরমেশ্বর তোমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি—সেই ইন্দ্রিয়-লালসা পর্যাপ্ত হয়েছে; তার প্রয়োজন নেই। ১০-৮৫-১৯

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্মগুল্ডো।

নানাতনূর্গগনবদ্ বিদধজ্জহাসি কো বেদ ভূম উরুগায় বিভূতিমায়াম্॥ ১০-৮৫-২০

হে প্রভু! তুমি সুতিকাগৃহে নিজের পরিচয় দান করেছিলে। তুমি বলেছিলে—জন্মরহিত হয়েও নিজ নির্মিত ধর্মমর্যাদা রক্ষা নিমিত্ত যোগমায়া আশ্রয় করে তোমার জন্মগ্রহণ ও শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে। তুমি বস্তুত অখণ্ড, অনন্ত ও অদ্বিতীয় সত্তা। তোমার যোগমায়ার রহস্য কে জানতে সক্ষম? সকলেই তোমার অক্ষয় কীর্তিরই কীর্তন করে থাকে। ১০-৮৫-২০

### শ্রীশুক উবাচ

আকর্ণ্যেখং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।

প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানমঃ প্রহসঞ্গ্রক্ষরা গিরা॥ ১০-৮৫-২১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! শ্রীবসুদেবের কথাসকল শ্রবণ করে যদুবংশশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বিনয় সহকারে সুমধুর কণ্ঠে বললেন। ১০-৮৫-২১

### শ্রীভগবানুবাচ

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে।

যন্নঃ পুত্রান সমুদ্দিশ্য তত্ত্ত্থাম উদাহৃতঃ॥ ১০-৮৫-২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে পিতা! আমরা আপনার সন্তানই। আমাদের উপলক্ষ্য করে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান করলেন তা যুক্তিযুক্ত বলেই আমরা মনে করি। ১০-৮৫-২২

অহং যূয়মসাবার্য ইমে চ দারকৌকসঃ।

সর্বেহপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃশ্যাঃ সচরাচরম্॥ ১০-৮৫-২৩

হে পিতা! আপনারা, আমি, অগ্রজ শ্রীবলরাম, দ্বারকাবাসীসকল, সম্পূর্ণ বিশ্বচরাচর –সকলই আপনি যেমন বললেন তেমনই। সকলই ব্রহ্মরূপ বোধ করাই কর্তব্য। ১০-৮৫-২৩

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোহন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।

আত্মসৃষ্টেস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥ ১০-৮৫-২৪

হে পিতা! আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তা স্বয়ং গুণসকল সৃষ্টি করে থাকে আর গুণসকল সৃষ্ট পঞ্চভূতে এক হয়েও বহুরূপে আবিভূত হয়; তা স্বপ্রকাশ হয়েও দৃশ্য, নিজ স্বরূপ হয়েও এক পৃথক সন্তারূপে, নিত্য হয়েও অনিত্য আর নির্গুণ হয়েও সগুণরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। ১০-৮৫-২৪

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।

আবিস্তিরোহল্পভূর্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি॥ ১০-৮৫-২৫

যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত নিজ কার্য ঘট, কুণ্ডল আদিতে দৃশ্য-অদৃশ্য, বড়-ছোট, বেশি-কম, এক-অনেক রূপে প্রতীত হলেও বাস্তবে সন্তারূপে তা একই থাকে; তেমনভাবেই আত্মাতেও উপাধি ভেদেই বহুত্বের প্রতীতি হয়ে থাকে। তাই 'আমি যা অন্য সবও তাই'—এই দৃষ্টিতে আপনার কথা সঠিকই। ১০-৮৫-২৫

### শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহতম্।

শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তৃষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ॥ ১০-৮৫-২৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে শ্রীবসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হল; তিনি প্রসন্নচিত্তে মৌন ও নিঃস্পৃহভাবে রইলেন। ১০-৮৫-২৬

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা।

শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা॥ ১০-৮৫-২৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন সেইখানে সর্বলোক পূজনীয়া শ্রীদেবকীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঘটনাটি তাঁকে আশ্চর্যাম্বিত করেছিল। ১০-৮৫-২৭

কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্।

স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা॥ ১০-৮৫-২৮

তখন মা শ্রীদেবকীর নিজ মৃত পুত্রদের কথা মনে পড়ে গেল যাদের কংসের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঘটনা মনে পড়তেই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন; তাঁর নয়ন অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। তিনি অতি করুণস্বরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। ১০-৮৫-২৮

### দেবক্যুবাচ

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।

বেদাহং বাং বিশ্বসূজামীশ্বরাবাদিপূরুষৌ॥ ১০-৮৫-২৯

মা দেবকী বললেন—হে লোকাভিরাম বলরাম! তোমার শক্তি বাক্যমনাতীত। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর। আমি জানি যে, তোমরা দুইজন প্রজাপতিদেরও ঈশ্বর, পরমপুরুষ নারায়ণ। ১০-৮৫-২৯

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্তিনাম্।

ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে॥ ১০-৮৫-৩০

আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, যারা কালক্রমে নিজ ধৈর্য, সংযম ও সত্ত্বগুণ হারিয়েছে আর শাস্ত্রের বিধি লঙ্খন করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে, সেই সকল ভূভার স্বরূপ রাজাদের বিনাশ করবার জন্য আমার গর্ভে তোমাদের আগমন হয়েছিল। ১০-৮৫-৩০

যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।

ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ ১০-৮৫-৩১

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার পুরুষরূপ অংশে সৃষ্ট মায়ার দ্বারা গুণত্রয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে যার অংশের অংশে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়ে থাকে। আজ আমি সর্বান্তকরণে তোমার শরণাগত হলাম। ১০-৮৫-৩১

চিরান্যতসুতাদানে গুরুণা কালচোদিতৌ।

আনিন্যথাঃ পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্॥ ১০-৮৫-৩২

আমি শুনেছি যে তোমাদের গুরু শ্রীসান্দীপনির পুত্রের মৃত্যু বহুদিন পূর্বে হয়েছিল। তাঁকে গুরুদক্ষিণা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুমতি নিয়ে ও কালের প্রেরণায় তোমরা দুইজনে তাঁর পুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে। ১০-৮৫-৩২

তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ।

ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহ্রতান্॥ ১০-৮৫-৩৩

তোমরা তো যোগীশ্বরদেরও ঈশ্বর। তাই আজ আমার অভিলাষও পূর্ণ করো। কংস-কর্তৃক নিহত আমার পুত্রদের তোমরা আমার কাছে এনে দাও; আমি তাদের প্রাণভরে দেখব। ১০-৮৫-৩৩

### ঋষিরুবাচ

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণ\*চ ভারত।

সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ॥ ১০-৮৫-৩৪

শ্রীশুকদেব বললেন–হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! মা শ্রীদেবকীর অভিলাষের কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুইজনই যোগমায়া আশ্রয় করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন। ১০-৮৫-৩৪

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্ বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথা২২ত্মনঃ।

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লতাশয়ঃ সদ্যঃ সমুখায় ননাম সাম্বয়ঃ॥ ১০-৮৫-৩৫

জগদাত্মা, ইষ্টদেব পরম স্বামী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সুতল লোকে পদার্পণ করতে দেখে দৈত্যরাজ বলির অন্তর তাঁর দর্শন প্রাপ্তি হেতু আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন আর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন। ১০-৮৫-৩৫

তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ।

দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্ যদমু হ॥ ১০-৮৫-৩৬

অতঃপর দৈত্যরাজ বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করালেন। আসন দানের পর পাদ প্রক্ষালন করে তিনি সপরিবারে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের পাদোদক তো আব্রক্ষা জগৎকে পবিত্র করে থাকে। ১০-৮৫-৩৬

সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভির্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ। তামুলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ॥ ১০-৮৫-৩৭

তারপর দৈত্যরাজ বলি মূল্যবান বস্ত্র, অলংকার, চন্দন অনুলেপন, তামূল, অমৃত তুল্য অন্ন পানীয়, দীপ আদি অন্যান্য সামগ্রী সহযোগে তাঁদের পূজার্চনা করলেন আর পরিবার, ধনসম্পদ, নিজ দেহ সকলই তাঁর শ্রীপাদপদ্যে সমর্পণ করলেন। ১০-৮৫-৩৭

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদায়ুজং বিভ্রন্মহঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।

উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ প্রহাষ্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরম্॥ ১০-৮৫-৩৮

হে পরীক্ষিং! দৈত্যরাজ বলি আনন্দাতিশয্যে শ্রীভগবানের পাদপদা নিজ বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ধারণ করতে লাগলেন। তিনি বিহুল চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গোল। অঙ্গে তাঁর তখন পুলক শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি গদগদ হয়ে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-৮৫-৩৮

### বলিরুবাচ

নমোহনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। সাংখ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ১০-৮৫-৩৯

দৈত্যরাজ বলি বললেন–হে শ্রীবলরাম! আপনি অনন্ত ও সুমহান; শেষাদি বিগ্রহসকল আপনার অন্তর্ভূত। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি বিশ্ববিধাতা; জ্ঞান ও কর্ম যোগদ্বয়ের প্রবর্তক। স্বয়ং আপনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। আপনাদের বার বার প্রণাম। ১০-৮৫-৩৯

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্পাপং চাপ্যদুর্লভম।

রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া॥ ১০-৮৫-৪০

ভগবন্! আপনাদের দর্শনলাভ প্রাণীদের পক্ষে অতি দুর্লভ। তবুও তা আপনাদের কৃপায় সহজলভ্য হয়ে যায়; কারণ আজ আপনারা কৃপা করে আমাদের মতন রজোগুণী ও তমোগুণী স্বভাবের দৈত্যদেরও দর্শন দান করলেন। ১০-৮৫-৪০

দৈত্যদানবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ।

যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ॥ ১০-৮৫-৪১

বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্যদা তৃয়ি শাস্ত্রশরীরিণ।

নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ং চান্যে চ তাদৃশাঃ॥ ১০-৮৫-৪২

কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ।

ন তথা সত্ত্বসংরক্কাঃ সন্মিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ॥ ১০-৮৫-৪৩

হে প্রভু! আমরা ও আমাদের মতন অন্যান্য দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ নায়কাদি আপনার প্রীতিপূর্বক ভজনা করা তো দূরে থাক, আপনার প্রতি সতত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ বেদময় ও বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ। তাই আমাদের মধ্যে অনেকে শত্রুভাবে, অনেকে ভক্তিভাবে আর কিছু কামনা করে আপনাকে শ্মরণ করে অবশেষে সেই পদ লাভ করেছে যা আপনার সমীপে অবস্থানকারী সত্তুপরায়ণ দেবতাদিও লাভ করতে পারেননি। ১০-৮৫-৪১-৪২-৪৩

ইদমিখমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর।

ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্॥ ১০-৮৫-৪৪

হে যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর! আপনার যোগমায়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বরগণও জানতে পারেন না; আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দিন! ১০-৮৫-৪৪

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎপাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ। নিদ্রুম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্যুপলব্ধবৃত্তিঃ শান্তো যথৈক উত সর্বসখৈশ্চরামি॥ ১০-৮৫-৪৫

অতএব হে প্রভু! কৃপা করুন যাতে আমার চিত্তবৃত্তি আপনার সেই শ্রীপাদপদ্যে নিত্যযুক্ত হয় যা নিরাসক্ত পরমহংসগণ সতত অন্বেষণ করে থাকেন। আমি সেই শ্রীপাদপদ্যে আশ্রয় লাভ করে যেন এই গৃহাসক্তির অন্ধকূপ থেকে মুক্তি লাভ করি। হে প্রভু! জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্যের শরণাগত হয়ে আমি শান্ত হতে চাই আর একাকী বিচরণ করতে চাই। যদি সঙ্গলাভ প্রয়োজন হয় তাহলে যেন শুধুমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করি। ১০-৮৫-৪৫

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো।

পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়২২তিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে॥ ১০-৮৫-৪৬

হে প্রভু! আপনি বিশ্বচরাচরের নিয়ামক ও প্রভু! আদেশ করুন আর আমাদের সর্বপাপ হরণ করুন; কারণ যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার আদেশ পালন করে সে অবশ্যই বিধি-নিষেধাতাক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। ১০-৮৫-৪৬

### শ্রীভগবানুবাচ

আসন্ মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেহন্তরে। দেবাঃ কং জহসুবীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্॥ ১০-৮৫-৪৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–দৈত্যরাজ! স্বায়স্তুব মন্বন্তরে প্রজাপতি মরীচির পত্নী উর্ণার গর্ভে ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই দেবতা ছিলেন। শ্রীব্রহ্মার নিজ কন্যাকে উপভোগ করতে উদ্যত দেখে তাঁরা উপহাস করেছিলেন। ১০-৮৫-৪৭

তেনাসুরীমগন যোনিমধুনাবদ্যকর্মণা।

হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া॥ ১০-৮৫-৪৮ দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ।

সা তানশোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমে২ধ্যাসতেহন্তিকে॥ ১০-৮৫-৪৯

এই উপহাসজনক অপরাধে শ্রীব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপে তাঁরা অসুর যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়া তাঁদের শ্রীদেবকীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিল। তাঁরা জন্মগ্রহণ করতেই কংস-কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। হে দৈত্যরাজ! শ্রীদেবকী মাতা সেই সন্তানদের জন্য শোকাতুর হয়েছেন। সেই সন্তানেরা এখন তোমার নিকটেই অবস্থান করছেন। ১০-৮৫-৪৮-৪৯

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্রে।

ততঃ শাপাদ্ বিনির্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজুরাঃ॥ ১০-৮৫-৫০

মাতার শোকনিবারণ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আগমন হয়েছে। আমরা তাঁদের এখান থেকে নিয়ে যাব। অতঃপর তাঁরা অভিশাপ মুক্ত হবেন ও দেবলোকে গমন করবেন। ১০-৮৫-৫০

> স্মরোদ্গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভূদ্ ঘৃণী। ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্গতিম্॥ ১০-৮৫-৫১

তাঁরা হলেন–স্মর, উদ্গীথ, পরিষুঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুৎ এবং ঘৃণি। আমার প্রভাবে তাঁরা সদ্গতি লাভ করবেন। ১০-৮৫-৫১

ইত্যুক্তা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ।

পুনর্দারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্॥ ১০-৮৫-৫২

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে গেলেন। দৈত্যরাজ বলি তাঁর পূজার্চনা করলেন; তারপর বালকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দারকায় প্রত্যাগমন করলেন আর মাতা দেবকীকে তাঁর পুত্রদের সমর্পণ করলেন। ১০-৮৫-৫২

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্লেহস্লুতস্তনী।

পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্ধ্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণ ।। ১০-৮৫-৫৩

সেই বালকদের প্রত্যক্ষ করে দেবকীর হৃদয়ে বাৎসল্যপ্রেমের জোয়ার এল। তাঁর স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। তিনি বালকদের বার বার ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন ও মস্তক আঘ্রাণ নিলেন। ১০-৮৫-৫৩

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিপ্লুতা।

মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে॥ ১০-৮৫-৫৪

পুত্রসকলের স্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে মাতা দেবকী তাদের স্তনপান করালেন। তিনি সৃষ্টিচক্র পরিচালক বিষ্ণুভগবানের মায়াতে বিমোহিত হয়েছিলেন। ১০-৮৫-৫৪

পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভূতঃ।

নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ॥ ১০-৮৫-৫৫

হে পরীক্ষিং! শ্রীদেবকীর স্তনদুগ্ধ যেন সাক্ষাৎ অমৃত। তা হবে নাই বা কেন, তা যে পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পান করেছিলেন। বালকগণ সেই দুগ্ধই পান করলেন। সেই দুগ্ধ পান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ লাভ হেতু তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। ১০-৮৫-৫৫

তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্।

মিষতাং সর্বভূতানাং যযুধাম দিবৌকসাম্॥ ১০-৮৫-৫৬

অতঃপর তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাতা দেবকী, পিতা বসুদেব এবং শ্রীবলরামকে প্রণাম করলেন এবং সকলের উপস্থিতিতেই দেবলোকে গমন করলেন। ১০-৮৫-৫৬

তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্।

মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ॥ ১০-৮৫-৫৭

হে পরীক্ষিং! দেবী দেবকী আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই দেখে যে মৃত বালকগণ ফিরে এল, আবার চলেও গেল। তিনি এই ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রচিত লীলাকৌশলই মনে করলেন। ১০-৮৫-৫৭

এবংবিধান্যদ্ভতানি কৃষ্ণস্য প্রমাত্মনঃ।

বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত॥ ১০-৮৫-৫৮

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা, অনন্ত তাঁর শক্তি। তাঁর এইরূপ আরও অনন্ত অদ্ভুত পরাক্রম আছে। ১০-৮৫-৫৮

### সূত উবাচ

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বা মুরারে চরিতমমৃতকীর্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।

জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎ ক্ষেমধাম।। ১০-৮৫-৫৯

শ্রীসূত বললেন—শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিসকল অমর ও অমৃতময়। তাঁর চরিত্র জগতের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণকারী আর ভক্তজনের কর্ণকুহরে আনন্দসুধা বর্ষণকারী। ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেব স্বয়ং এর বর্ণনা করেছেন। এই পুণ্যকথার শ্রবণ-কীর্তনকারীর চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে যুক্ত হয় এবং সে পরম কল্যাণস্বরূপ নিত্যধাম লাভ করে। ১০-৮৫-৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে মৃতাগ্রজানয়নং নাম পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

### ষড়শিতিতম অধ্যায়

# সুভদ্রাহরণ এবং শ্রীভগবানের একসঙ্গে মিথিলায় রাজা জনকের এবং শ্রুতদেব ব্রাক্ষণের গৃহে গমন

#### রাজোবাচ

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ। যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী॥ ১০-৮৬-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন –ভগবন্! আমার পিতামহ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের ভগিনী ও আমার পিতামহী শ্রীসুভদ্রাকে কেমনভাবে বিবাহ করেছিলেন? আমি তা জানতে ইচ্ছুক। ১০-৮৬-১

### শ্রীশুক উবাচ

অর্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবনীং প্রভুঃ।

গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ॥ ১০-৮৬-২

দুর্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাং॥ ১০-৮৬-৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিং! একবার মহাশক্তিধর অর্জুন তীর্থভ্রমণকালে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেইখানে উপনীত হয়ে তিনি জানতে পারলেন যে শ্রীবলরাম তাঁর মাতুলপুত্রী সুভদ্রার বিবাহ দুর্যোধনের সঙ্গে দিতে ইচ্ছুক; যদিও এই প্রস্তাবে শ্রীবসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মত নেই। এইবার অর্জুনের মনে সুভদ্রাকে লাভ করবার জন্য কামনা জেগে উঠল। তিনি ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে দ্বারকায় উপনীত হলেন। ১০-৮৬-২-৩

তত্র বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।

পৌরৈঃ সভাজিতোহভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ॥ ১০-৮৬-৪

সুভদ্রাকে লাভ করবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় বর্ষাকালের চার মাস কাল অবস্থান করলেন। পুরবাসিগণ ও শ্রীবলরাম দ্বারা তিনি অতি সম্মানিত অতিথিরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন। কেউ জানতেও পারল না যে তিনি আসলে অর্জুন। ১০-৮৬-৪

একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্ৰ্য তম্।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল॥ ১০-৮৬-৫

একদিন শ্রীবলরাম অতিথিরূপে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গৃহে নিয়ে এলেন। ত্রিদণ্ডী বেশধারী অর্জুনকে শ্রীবলরাম অতি শ্রদ্ধাসহকারে আহার্য নিবেদন করলেন আর অর্জুনও তা প্রেমপ্রীতিসহকারে গ্রহণ করলেন। ১০-৮৬-৫

সোহপশ্যত্তত্র মহতীং কন্যাং বীরমনোহরাম্।

প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনো দধে॥ ১০-৮৬-৬

অর্জুন আহারকালে সেইখানে বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন। তাঁর সৌন্দর্য অতি বড় বীরকেও আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখত। উৎফুল্ললোচন অর্জুনের মন সুভদ্রাকে লাভ করবার আকাঞ্চায় ক্ষুব্ধ হল। তিনি তাঁকে ভার্যারূপে লাভ করবার সংকল্প নিলেন। ১০-৮৬-৬

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্।

হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহ্বদয়েক্ষণা॥ ১০-৮৬-৭

হে পরীক্ষিৎ! তোমার পিতামহ অর্জুনও দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। তাঁর দেহগঠন, আচরণ রমণীকুলের চিত্ত স্পর্শ করত। একনজরেই সুভদ্রা তাঁকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। স্মিতহাস্যে বক্রদৃষ্টিতে তিনি অর্জুনকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মন-প্রাণ তাঁতেই সমর্পিত হয়েছিল। ১০-৮৬-৭

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জুনঃ।

ন লেভে শং ভ্রমচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা॥ ১০-৮৬-৮

এইবার অর্জুনকে সুভদ্রালাভ চিন্তা উত্ত্যক্ত করতে লাগল। তিনি সুভদ্রাকে হরণ করবার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুভদ্রালাভ করবার কামনা তাঁকে ব্যাকুলচিত্ত করে তুলল; মন অশান্ত হল। ১০-৮৬-৮

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্।

জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ॥ ১০-৮৬-৯

একবার শ্রীসুভদ্রা দেবদর্শন উপলক্ষ্যে রথে আরোহণ করে দ্বারকা দুর্গের বাইরে এলেন। তখন মহারথী অর্জুন পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করলেন। ১০-৮৬-৯

> রথস্থো ধনুরাদায় শূরাং\*চারুদ্ধতো ভটান্। বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্থানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব॥ ১০-৮৬-১০

রথারোহণ করে মহাবীর অর্জুন ধনুক তুলে নিলেন ও বাধাদানকারী সৈনিকদের বিতাড়িত করলেন। সুভদ্রার স্বজনগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন। সিংহ যেমন নিজের শিকার হরণ করে, তেমনভাবেই অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন। ১০-৮৬-১০

তচ্ছুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্বণীব মহার্ণবঃ।

গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভি\*চান্ত\*গাম্যত॥ ১০-৮৬-১১

ঘটনা শ্রীবলরামকে উত্তেজিত করল। তিনি পূর্ণিমার সমুদ্রসম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সুহৃদগণ তাঁর পদযুগল ধারণ করে তাঁকে প্রসন্ধ করলেন। অবশেষে তিনি শান্ত হলেন। ১০-৮৬-১১

প্রাহিণোৎ পারিবহাণি বরবধ্বের্মুদা বলঃ।

মহাধনোপস্করেভরথাশ্বনরযোষিতঃ॥ ১০-৮৬-১২

অতঃপর শ্রীবলরাম প্রসন্ন হয়ে নবদস্পতির জন্য যৌতুকরূপে প্রভূত ধনসম্পদ, সামগ্রী, গজ, রথ, অশ্ব ও দাসদাসী পাঠিয়ে দিলেন। ১০-৮৬-১২

### শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ।

কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ॥ ১০-৮৬-১৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! বিদেহদেশের রাজধানী মিথিলায় শ্রুতদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি স্থাপন করে সেই জ্ঞানীভক্ত পূর্ণ মনোরথ, পরম শান্ত ও বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে থাকতেন। ১০-৮৬-১৩

### স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী। অনীহয়া২২গতাহার্যনির্বর্তিতনিজক্রিয়ঃ॥ ১০-৮৬-১৪

গৃহস্থাশ্রমে বাস করেও তিনি কোনো রকম উদ্যম না করে যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। ১০-৮৬-১৪

যাত্রামাত্রং তৃহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত।

নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াশ্চক্রে যথোচিতাঃ॥ ১০-৮৬-১৫

দৈবক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নাদি বস্তু তিনি পেয়ে যেতেন। বেশি কখনো পেতেন না। তাতেই তিনি সম্ভুষ্ট থাকতেন আর নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে ধর্মপালনে তৎপর থাকতেন। ১০-৮৬-১৫

তথা তদ্রাষ্টপালো২ঙ্গ বহুলাশ্চ ইতি শ্রুতঃ।

মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ॥ ১০-৮৬-১৬

পরীক্ষিং! সেই দেশের নৃপতিও ব্রাহ্মণের মতন ভক্তিমান ছিলেন। জনকবংশীয় রাজার নাম ছিল বহুলাশ্ব। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহংকার ছিল না। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। ১০-৮৬-১৬

তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান দারুকেণাহৃতং রথম।

আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ॥ ১০-৮৬-১৭

একদিন প্রসন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুককে রথ আনতে বললেন। অতঃপর রথারোহণ করে তিনি দ্বারকা থেকে বিদেহ দেশ অভিমুখে গমন করলেন। ১০-৮৬-১৭

নারদো বামদেবোহত্রিঃ কৃষ্ণো রামোহসিতোহরুণিঃ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্ণো মৈত্রেয়\*চ্যবনাদয়ঃ॥ ১০-৮৬-১৮
শ্রীভগবানের সঙ্গে নারদ, বামদেব, অত্রি, বেদব্যাস, পরশুরাম, অসিত, আরুণি, আমি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন আদি ঋষিগণও
ছিলেন। ১০-৮৬-১৮

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ। উপতস্থঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্যমিবোদিতম্॥ ১০-৮৬-১৯

পরীক্ষিৎ! গমনকালে পথমধ্যে স্থানে স্থানে তাঁরা পুরবাসিগণ দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন। পূজার্চনায় রত ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানকে দেখে মনে করছিলেন যেন গ্রহসকল সহিত সাক্ষাৎ সূর্যোদয় হয়েছে। ১০-৮৬-১৯

আনর্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্যপাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোসলার্ণাঃ।

অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাসম্বিপ্পেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভিন্নার্য॥ ১০-৮৬-২০

পরীক্ষিৎ! যাত্রাপথে আনর্ত, ধন্ব, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ আদি বহুদেশের নরনারীগণ নিজ নয়ন পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য ও স্নিগ্ধ প্রেমদৃষ্টিযুক্ত কৃপাকটাক্ষ যুক্ত বদনকমলের মকরন্দ সুধা পান করেছিলেন। ১০-৮৬-২০

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্ভ্যঃ ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্।

শুণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোহশুভঘ্নং গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্॥ ১০-৮৬-২১

ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে তাদের অজ্ঞানদৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। দর্শনকারী ভক্তদের শ্রীভগবান নিজ দৃষ্টিদ্বারা পরম কল্যাণ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে যাচ্ছিলেন। পথে নানা স্থানে মানব ও দেবতাসকল শ্রীভগবানের সেই অক্ষয় লীলাকীর্তন করছিলেন যা দিক্সকলকে উজ্জ্বল করে আর সমস্ত অশুভকে বিনাশ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রীভগবান বিদেহ নগরে উপনীত হলেন। ১০-৮৬-২১

> তে২চ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ। অভীয়ুর্মুদিতাস্তম্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ॥ ১০-৮৬-২২

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভানুগমন সমাচার নাগরিক ও গ্রামবাসী সকলকে সীমাহীন আনন্দ দিল। তারা সকলে হাতে পূজাসামগ্রীসকল নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। ১০-৮৬-২২

দৃষ্ট্বা ত উত্তমশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ।

কৈৰ্বৃতাঞ্জলিভিৰ্নেমুঃ শ্ৰুতপূৰ্বাংস্তথা মুনীন্॥ ১০-৮৬-২৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে তাদের হৃদয়কমল ও নয়নকমল আনন্দে ও প্রেমাতিশয্যে প্রস্ফুটিত হল। তাঁরা শ্রীভগবানকে দর্শন করল আর দর্শন করল সেই মুনিদের যাদের কেবল নামই এতদিন শুনেছিল, জোড়হস্তে অবনত মস্তকে তারা সকলকে প্রণাম নিবেদন করল। ১০-৮৬-২৩

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্গুরুম্।

মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ॥ ১০-৮৬-২৪

মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপর অনুগ্রহ করবার জন্যই পদার্পণ করেছেন –এইজ্ঞানে তাঁর শ্রীপাদপদ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ১০-৮৬-২৪

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ।

মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগবৎ সংহতাঞ্জলী॥ ১০-৮৬-২৫

অতঃপর বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব দুইজনই একসঙ্গে জোড় হস্তে মুনিসকল-সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আতিথ্য গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন। ১০-৮৬-২৫

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভ্যাভ্যাং তদলক্ষিতঃ॥ ১০-৮৬-২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইজনকেই তুষ্ট করবার জন্য একই সময়ে দুইজনের গৃহে পৃথক পৃথক রূপে পদার্পণ করলেন। পদার্পণ কালে তাঁর অন্যত্র গমনের কথা অতিথিদ্বয় জানতেও পারলেন না। ১০-৮৬-২৬

শ্রোতুমপ্যসতাং দূরান্ জনকঃ স্বগৃহাগতান্।

আনীতেশ্বাসনাগ্র্যেশু সুখাসীনান্ মহামনাঃ॥ ১০-৮৬-২৭

প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্যহ্রদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ।

নত্বা তদঙ্ঘ্ৰীন্ প্ৰক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ॥ ১০-৮৬-২৮

সকুটুম্বো বহন্ মূর্ব্বা পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্।

গন্ধমাল্যাম্বরাকল্পধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ॥ ১০-৮৬-২৯

বিদেহরাজ বহুলাশ্ব পরম মনস্বী ছিলেন। তিনি দেখলেন যে দুষ্ট-দুরাচারী ব্যক্তিদের অগম্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিগণ তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন। তিনি উত্তম আসন আনিয়ে তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিগণকে বসালেন। বহুলাশ্বের তখন অতি বিচিত্র দশা। তাঁর হৃদয়ে ছিল পরিপূর্ণ প্রেমভক্তি; নয়ন অশ্রুসিক্ত। তিনি পরম-পূজ্য অতিথিদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করলেন আর সেই পরম পবিত্র পাদোদক সবান্ধবে মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবান আর ভগবানস্বরূপ মুনি-ঋষিদের গন্ধ, পুষ্পমাল্য, বস্ত্র, অলংকার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, ধেনু, বৃষ আদি সমর্পণ করে পূজার্চনা করলেন। ১০-৮৬-২৭-২৮-২৯

বাচা মধুরয়া প্রীণিন্নিদমাহান্নতর্পিতান্।

পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশঞ্ছনকৈর্মুদা॥ ১০-৮৬-৩০

যখন অতিথিগণ সেবায় পরিতৃপ্ত হলেন তখন রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ক্রোড়ে ধারণ করে পদসেবা করলেন আর অতি মধুর বাণী সহযোগে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ১০-৮৬-৩০

#### রাজোবাচ

ভবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্ বিভো। অথ নস্তুৎপদাস্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ॥ ১০-৮৬-৩১

রাজা বহুলাশ্ব বললেন–হে প্রভু! স্বপ্রকাশ আপনি সর্বভূতের আত্মা ও সাক্ষী। আমরা প্রতিনিয়ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মনন করে থাকি। তাই আপনি আমাদের দর্শন দান করে কৃতার্থ করেছেন। ১০-৮৬-৩১

স্ববচস্তদৃতং কর্তুমস্মদ্দৃগ্গোচরো ভবান্।

যদাখৈকান্তভক্তান্ মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ॥ ১০-৮৬-৩২

ভগবন্! আপনি বলে থাকেন যে আপনার অনন্য প্রেমীভক্ত, আপনার নিজ স্বরূপ শ্রীবলরাম, অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্র ব্রহ্মা থেকেও বেশি প্রিয়। আজ সেই কথা সত্য প্রমাণ করবার নিমিত্ত আমাদের দর্শন দিয়েছেন। ১০-৮৬-৩২

কো নু তৃচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্ বিসূজেৎ পুমান্।

নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যন্ত্ৰুমাত্মদঃ॥ ১০-৮৬-৩৩

এমন আর কে আছে যে আপনার এমন দয়াল স্বভাবের ও প্রেম পরবশতার কথা জেনেও আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করবে? হে প্রভু! জগতের বস্তুসকল এবং শরীরাদিরও আশ্রয় ত্যাগকারী বিরাগী মুনিদের তো আপনি স্বয়ংই স্বেচ্ছায় তাঁদের অধীন হয়ে থাকেন। ১০-৮৬-৩৩

যোহবতীর্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ।

যশো বিতেনে তচ্ছাভ্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্॥ ১০-৮৬-৩৪

আপনি যদুবংশে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত মানবদের মুক্তি প্রদান হেতু জগতে এমন বিশুদ্ধ যশ বিস্তার করেছেন যা ত্রিলোকের পাপ ও সন্তাপকে দূর করতে সক্ষম। ১০-৮৬-৩৪

নমস্তভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।

নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে॥ ১০-৮৬-৩৫

হে প্রভু! আপনি অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যনিধি; আপনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মও। আপনার অনন্ত জ্ঞান। পরম শান্তিবিস্তার করবার নিমিত্ত আপনিই নারায়ণ ঋষিরূপে তপস্যা করছেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১০-৮৬-৩৫

দিনানি কতিচিদ্ ভূমন্ গৃহান্ নো নিবস দিজৈঃ।

সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্॥ ১০-৮৬-৩৬

হে সর্বব্যাপী অনন্ত! আপনি কিছুকাল মুনিঋষিদের সঙ্গে আমাদের কাছে বসবাস করুন আর আপনার পদরজ দ্বারা নিমিবংশকে পবিত্র করুন। ১০-৮৬-৩৬

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।

উবাস কুর্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্॥ ১০-৮৬-৩৭

হে পরীক্ষিৎ! সকলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা বহুলাশ্বের এই প্রার্থনা স্বীকার করে মিথিলাবাসী জনগণের কল্যাণ নিমিত্ত সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করলেন। ১০-৮৬-৩৭

শ্রুতদেবোহচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্জনকো যথা।

নত্বা মুনীন্ সুসংহষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননৰ্ত হ॥ ১০-৮৬-৩৮

প্রিয় পরীক্ষিৎ! যেমন রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মুনি-ঋষিগণকে পদার্পণ করতে দেখে আনন্দিত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনভাবেই একই সময়ে শ্রুতদেব ব্রাহ্মণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিদের নিজ গৃহে সমাগত দেখে আনন্দবিহুল হয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের প্রণাম নিবেদন করে আনন্দের আতিশয্য নৃত্য করতে লাগলেন। ১০-৮৬-৩৮

তৃণপীঠবৃসীস্বেতানানীতেষূপবেশ্য সঃ।

স্বাগতেনাভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রীন্ সভার্যোহবনিজে মুদাঃ॥ ১০-৮৬-৩৯

শ্রুতদেব মাদুর, কাষ্ঠাসন ও কুশাসনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিদের উপবেশন করালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের স্বাগত বন্দনা করে নিজ পত্নী সহযোগে সকলের পাদপ্রস্কালন করে দিলেন। ১০-৮৬-৩৯

তদম্ভসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহান্বয়ম্।

স্নাপয়াঞ্চক্র উদ্ধর্ষো লব্ধসর্বমনোরথঃ॥ ১০-৮৬-৪০

পরীক্ষিং! মহাসৌভাগ্যশালী শ্রুতদেব শ্রীভগবান এবং মুনিদের পাদোদক দ্বারা নিজ গৃহ ও পরিবারবর্গকে সিঞ্চন করে দিলেন। তাঁর সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আনন্দাতিশয্যে মগ্ন হয়ে ছিলেন। ১০-৮৬-৪০

ফলার্হণোশীরশিবামৃতামুভির্মৃদা সুরভ্যা তুলসীকুশামুজৈঃ।

আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া সপর্যয়া সত্তবিবর্ধনান্ধসা॥ ১০-৮৬-৪১

তদনন্তর তিনি ফল, গন্ধ, অগুরু, ঊশীর নামক তৃণমূল সুবাসিত নির্মল ও মধুর বারি, সুগন্ধযুক্ত মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, কমল আদি সহজলভ্য পূজাসামগ্রী এবং সতুগুণ বৃদ্ধিকারী অন্ন নিবেদন দ্বারা সকলের সেবাপূজা করলেন। ১০-৮৬-৪১

স তর্কয়ামাস কুতো মমাস্বভূদ্ গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ।

যঃ সর্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ॥ ১০-৮৬-৪২

তখন শ্রীশ্রুতদেব চিন্তা করছেন—আমি তো অভাগা, গৃহস্থাশ্রমের অন্ধকূপে পড়ে আছি; আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ও তাঁর নিবাসস্থান ঋষি-মুনিদের পদরজ তো সমস্ত তীর্থকে মহাতীর্থে রূপান্তরিত করে! আমার তাঁদের সঙ্গলাভ কেমন করে সম্ভব হল? ১০-৮৬-৪২

সূপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্শ্রুতদেব উপস্থিতঃ।

সভার্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্যভিমর্শনঃ॥ ১০-৮৬-৪৩

অতিথিগণ প্রসন্ন হয়ে যখন উপবেশন করলেন তখন শ্রুতদেব নিজ ভার্যা-পুত্র ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে তাঁদের সেবানিমিত্ত উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে বলতে লাগলেন। ১০-৮৬-৪৩

#### শ্রুতদেব উবাচ

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপূরুষঃ।

যর্হীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া॥ ১০-৮৬-৪৪

শ্রুতদেব বললেন–হে প্রভু! আপনি ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতির ও জীবের অতীত, পরমাত্মা পুরুষোত্তম জগদীশ্বর স্বয়ং। আপনি এই যে প্রথমবার আমাকে দর্শন দিলেন, তা নয়। আপনি নিজ শক্তি প্রয়োগ করে যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তো আপনি অন্তর্যামীরূপে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ১০-৮৬-৪৪

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া।

সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে॥ ১০-৮৬-৪৫

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যা হেতু মনে মনে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে আর নিজেই সেইখানে উপস্থিত হয়ে অনেক রূপে বিভিন্ন কর্মের সম্পাদনকারীরূপে প্রতীত হয়ে থাকে, তেমনভাবেই আপনি নিজেই নিজ মায়ার দ্বারা নিজের ভিতর থেকেই জগৎ রচনা করেছেন আর নিজে তার মধ্যে প্রবেশ করে বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। ১০-৮৬-৪৫

### শৃথতাং গদতাং শশ্বদৰ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্। নৃণাং সংবদতামন্তৰ্জদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥ ১০-৮৬-৪৬

যাঁরা আপনার লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে ও আপনার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা ও বন্দনায় নিত্যযুক্ত থাকেন তাঁরা তো নির্মলচিত্ত হয়ে যান আর তাঁদের অন্তরেই আপনার আবির্ভাব ঘটে। ১০-৮৬-৪৬

> হৃদিস্থোহপ্যতিদূরস্থঃ কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্। আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোহপ্যস্ত্র্যপেতগুণাত্মনাম্॥ ১০-৮৬-৪৭

যাঁদের চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক কর্মবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকে তাঁদের অন্তরে বিরাজমান থেকেও আপনি তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। কিন্তু যাঁরা আপনার গুণকীর্তন দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ সদ্গুণসম্পন্ন করেছেন তাঁদের চিত্তবৃত্তি দ্বারা গ্রাহ্য না হয়েও আপনি তাঁদের অতি নিকটে অবস্থান করেন। ১০-৮৬-৪৭

> নমোহস্ত তেহধ্যাতাবিদাং পরাতানে অনাতানেস্বাতাবিভক্তমৃত্যবে। সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে স্বমায়মাসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে॥ ১০-৮৬-৪৮

হে প্রভু! আপনি তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীদের নিকট আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন; আর দেহাদিতেই আত্মভাব যাঁরা রাখেন তাঁদের আপনি অনাত্মা লাভকারী মৃত্যুরূপে বিরাজ করেন। আপনি মহত্তত্ব আদি কার্য ও প্রকৃতিরূপ কারণের নিয়ামক ও শাসক। আপনার মায়া আপনার দৃষ্টিকে আবৃত করে না, অন্যদের দৃষ্টিকে আবৃত করে। আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১০-৮৬-৪৮

স তুং শাধি স্বভৃত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম তে।

এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ ভবানক্ষিগোচরঃ॥ ১০-৮৬-৪৯

হে প্রভু! আমরা হলাম সেবক। আদেশ করুন আমাদের। আমরা আপনাদের কী সেবা করব? যতক্ষণ পর্যন্ত জীব আপনার দর্শন লাভ করে না, সে ক্লেশ ভোগ করতেই থাকে। আপনার দর্শনেই সমস্ত ক্লেশের পরিসমাপ্তি হয়। ১০-৮৬-৪৯

### শ্রীশুক উবাচ

তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্তিহা। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ॥ ১০-৮৬-৫০

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! শরণাগত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের প্রার্থনা শুনে নিজে তাঁর হস্ত ধারণ করে মৃদুহাস্যে বললেন। ১০-৮৬-৫০

### শ্রীভগবানুবাচ

ব্রক্ষংস্তেহনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্ মুনীন্। সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ॥ ১০-৮৬-৫১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–প্রিয় শ্রুতদেব! অনুগ্রহ করবার নিমিত্তই এই সকল মুনি-ঋষিদের এইখানে আগমন হয়েছে। এঁরা শ্রীপাদপদ্মের রজ বিতরণ করে জনগণের ও ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে আমার সঙ্গে পরিভ্রমণ করছেন। ১০-৮৬-৫১

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চনৈঃ।

শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যহ্তমেক্ষয়া॥ ১০-৮৬-৫২

দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থাদির দর্শন, স্পর্শ, অর্চন আদির দ্বারা বহুদিনে পবিত্রতা অর্জিত হয় কিন্তু মহাপুরুষগণের দৃষ্টির দ্বারা মুহূর্তে তা সাধিত হয়ে থাকে। বস্তুত দেবতাদের পবিত্রতা প্রদান করবার শক্তিও মহাপুরুষদের কৃপার দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে। ১০-৮৬-৫২

### ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ। তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ॥ ১০-৮৬-৫৩

হে শ্রুতদেব! জগতে ব্রাক্ষণজন্মই প্রাণীদেহের শ্রেষ্ঠ জন্ম। আর তা যদি তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ ও আমার উপাসনা —আমার ভক্তিতে যুক্ত থাকে তাহলে তো কিছু বলারই অপেক্ষা রাখে না। ১০-৮৬-৫৩

> ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্। সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্॥ ১০-৮৬-৫৪

আমার নিজ চতুর্ভুজরূপ থেকেও ব্রাহ্মণ আমার বেশি প্রিয়; কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় আর আমিও সর্বদেবময়। ১০-৮৬-৫৪

দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।

গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ॥ ১০-৮৬-৫৫

অজ্ঞান মানব এই কথা না জেনে কেবল বিগ্রহাদিতেই পূজ্যবুদ্ধি ধারণ করে আর মৎ-স্বরূপ ব্রাহ্মণদের –যা বস্তুত নিজেরই আত্মা, গুণের মধ্যেও দোষদৃষ্টি স্থাপন করে তাঁদের তিরস্কার করে। ১০-৮৬-৫৫

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ।

মদ্রপাণীতি চেতস্যাধতে বিপ্রো মদীক্ষয়া॥ ১০-৮৬-৫৬

ব্রাহ্মণ আমার সাক্ষাৎকার করে চিত্তে এই দৃঢ় সংকল্প ধারণ করে যে এই বিশ্বচরাচর ও তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুই এবং তার কারণ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি সকল আত্মস্বরূপ ভগবানেরই রূপ। ১০-৮৬-৫৬

তস্মাদ্ ব্রহ্মৠষীনেতান্ ব্রহ্মন্ মচ্ছুদ্ধয়ার্চয়।

এবং চেদর্চিতোহস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ॥ ১০-৮৭-৫৭

অতএব হে শ্রুতদেব! আমার স্বরূপ মনে করে তুমি এই ব্রহ্মর্ষিদের পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনা করো। তা করলে আমার পূজা এমনিতেই
হয়ে যাবে; তা না হলে অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী দ্বারাও বস্তুত আমার পূজা হয় না। ১০-৮৬-৫৭

### শ্রীশুক উবাচ

স ইখং প্রভুণা২২দিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্। আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্গতিম্॥ ১০-৮৬-৫৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশ পেয়ে শ্রুতদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই ব্রহ্মর্ষিদের একাত্মভাবে আরাধনা করলেন আর তাঁদের কৃপায় ভগবদ্স্বরূপ লাভ করলেন। রাজা বহুলাশ্বেরও অনুরূপ গতি হল। ১০-৮৬-৫৮

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।

উষিতাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দারবতীমগাৎ॥ ১০-৮৬-৫৯

প্রিয় পরীক্ষিৎ! ভক্ত যেমনভাবে ভাবিত হয়ে ভগবানকে ভক্তি করেন তেমনভাবেই ভগবানও ভক্তদের ভক্তি করে থাকেন। ভক্তদ্বয়কে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত মুনিগণসহ ভগবান কিছুকাল মিথিলায় থেকে তাঁদের সজ্জনানুষ্ঠিত ধর্মোপদেশ দান করে দ্বারকা প্রত্যাগমন করলেন। ১০-৮৬-৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে শ্রুতদেবানুগ্রহো নাম ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

### সপ্তাশিতিতম অধ্যায়

### বেদস্ততি

### পরীক্ষিদুবাচ

ব্ৰহ্মন্ ব্ৰহ্মণ্যনিৰ্দেশ্যে নিৰ্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ১০-৮৭-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! ব্রহ্ম তো কার্য এবং কারণ—দুইয়েরই অতীত। সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণ তাতে আদৌ নেই। মন ও বাণীদ্বারা ইঙ্গিতের দ্বারাও তা নির্দেশ করা যায় না। অন্য দিকে শ্রুতি সকলের বিষয় তো গুণই। এই অবস্থায় শ্রুতিসকল নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদন কেমনভাবে করে থাকে? কারণ নির্গুণ বস্তুর স্বরূপ তো তার আয়ত্তের বাইরে। ১০-৮৭-১

### শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসূজৎ প্রভুঃ।

মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেহকল্পনায় চ॥ ১০-৮৭-২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান জীবের মধ্যে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ আরোপ করে দিয়েছেনে যাতে তার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হয়। প্রাণ জীবন রক্ষা হেতু প্রয়োজন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সকল শব্দব্রক্ষ ধারণের জন্য প্রয়োজন, মন প্রয়োজন স্মরণ-মনন করবার জন্য আর বুদ্ধির প্রয়োজন হল ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে ক্রমশ নির্গুণ তত্ত্বে স্থিতিলাভ করায়। অতএব শ্রুতিসকল সগুণের প্রতিপাদন করলেও তাঁর লক্ষ্য বস্তু হল নির্গুণ তত্ত্ব। ১০-৮৭-২

সৈষা হ্যপনিষদ্ ব্ৰাক্ষী পূৰ্বেষাং পূৰ্বজৈৰ্ধৃতা।

শ্রদ্ধার ধারয়েদ্ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ॥ ১০-৮৭-৩

ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদসমূহেরও এই হল বাস্তব স্বরূপ। আমাদের পূর্ববর্তী সনকাদি ঋষিগণ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। এই তত্ত্বকে শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করলে বন্ধনের কারণ উপাধি –অনাত্মভাব থেকে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে, যা পরম কল্যাণস্বরূপ পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রদান করে। ১০-৮৭-৩

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।

নারদস্য চ সংবাদম্যেনারায়ণস্য চ॥ ১০-৮৭-৪

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে দেবর্ষি নারদ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণের সংবাদ জানাব। এই কল্যাণকারী সংবাদে স্বয়ং শ্রীনারায়ণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ১০-৮৭-৪

একদা নারদো লোকান্ পর্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।

সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্॥ ১০-৮৭-৫

একবার শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদ বিভিন্ন লোক বিচরণ করতে করতে সনাতন ঋষি ভগবান নারায়ণকে দর্শন করবার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপনীত হন। ১০-৮৭-৫

> যো বৈ ভারতবর্ষেহস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্। ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ॥ ১০-৮৭-৬

ভগবান নারায়ণ মানব অভ্যুদয় এবং পরম নিঃশ্রেয়স হেতু এই ভূমিতে কল্পারস্ত থেকেই ধর্ম, জ্ঞান ও সংযম সহকারে মহান তপস্যায় নিত্যযুক্ত আছেন। ১০-৮৭-৬

> তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ। পরীতং প্রণতোহপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ॥ ১০-৮৭-৭

পরীক্ষিং! এক সময়ে তিনি কলাপ গ্রামবাসী সিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শ্রীনারদ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। ১০-৮৭-৭

> তস্মৈ হ্যবোচদ্ ভগবানৃষীনাং শৃণ্ণতামিদম্। যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্॥ ১০-৮৭-৮

ভগবান নারায়ণ সেই ঋষিদের সমক্ষে শ্রীনারদকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে প্রাচীন জনলোকবাসীদের নিজেদের মধ্যে বেদের তুলনামূলক তাৎপর্য এবং ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করবার সময়ে যা বলা হয়েছিল, তাই বলেছিলেন। ১০-৮৭-৮

### শ্রীভগবানুবাচ

স্বায়স্তুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেহভবৎ পুরা।

তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্ধ্বরেতসাম্॥ ১০-৮৭-৯

ভগবান নারায়ণ বললেন–হে শ্রীনারদ! প্রাচীন কালের ঘটনা। একবার জনলোকে সেইখানে নিবাসকারী ব্রহ্মার মানসপুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনক, সনন্দন, সনাতন আদি প্রমর্ষিদের ব্রহ্মসত্র হয়েছিল। ১০-৮৭-৯

শ্বেতদ্বীপং গতবতি তৃয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্। ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে। তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি॥ ১০-৮৭-১০

তখন তুমি আমার শ্বেতদ্বীপাধিপতি অনিরুদ্ধ মূর্তি দর্শন নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপ গিয়েছিলে। ব্রহ্ম বিষয়ক অতি সুন্দর সেই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতিসকলও মৌন হয়ে গিয়েছিল, স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে না পেরে নির্দেশের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে তাতেই যেন ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই ব্রহ্মসত্রেও এই প্রশ্নই করা হয়েছিল, যা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। ১০-৮৭-১০

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।

অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রুষবোহপরে॥ ১০-৮৭-১১

সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার ভাই শাস্ত্রীয় জ্ঞানে তপস্যায় ও শীলস্বভাবে সমতুল্য। তাঁদের দৃষ্টিতে শক্র, মিত্র ও উদাসীনের মধ্যে প্রভেদ নেই। তবুও তাঁরা তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে—সনন্দনকে বক্তা করে অন্যান্যরা শ্রোতারূপে বসে পড়েছিলেন। ১০-৮৭-১১

#### সনন্দন উবাচ

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥ ১০-৮৭-১২
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যুষেহভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥ ১০-৮৭-১৩

শ্রীসনন্দন বললেন—যেমন প্রাতঃকালে নিদ্রিত সম্রাটকে সুপ্তোখিত করবার নিমিত্ত তাঁরই আশ্রিত বন্দীজন তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর পরাক্রম ও কীর্তিসকল কীর্তন করে থাকে—তেমনভাবেই পরমাত্মা তাঁর সৃষ্ট সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে নিয়ে নিজ শক্তিসহ নিদ্রিত থাকাকালে, প্রলয়ান্তে শ্রুতিগণ তাঁকে তাঁর প্রতিপাদনকারী বচনসকল দ্বারা এই রূপে সুপ্তোখিত করে থাকেন। ১০-৮৭-১২-১৩

### শ্রুতয় উচুঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ। অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে কুচিদজয়াত্মনা চ চরতোহনুচরেন্নিগমঃ॥ ১০-৮৭-১৪

শ্রুতিসকল বললেন—হে অজিত! আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ; আপনাকে কেউ জয় করতে পারে না। আপনার জয় হোক, জয় হোক। হে প্রভু! আপনি নিজ স্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই বিশ্বচরাচরের প্রাণীদের বিমোহনকারী এই মায়ার বিনাশ করুন। হে প্রভু! এই ত্রিগুণধারী অবিদ্যা মায়ার গুণরূপে ভাসিত দোষের প্রভাবে জীবের আনন্দময় সহজ স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে আছে। জগতে যত সাধনা, জ্ঞান, ক্রিয়াদি সামর্থ্য বর্তমান, সেই সকলকে আপনিই বিপ্রবুদ্ধ করেন। তাই আপনি নিবৃত্ত না করলে এই মায়া নিবৃত্ত হয় না। যদিও আপনার স্বরূপ বর্ণনা করতে আমরা অসমর্থ কিন্তু আপনিই যখন কখনো নিজ মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে সগুণ হয়ে যান অথবা তার নিষেধ করে স্বরূপস্থিতিরই লীলা করেন অথবা নিজ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করে লীলা করেন তখন আমরা আপনার যৎসামান্য বর্ণনা করতে সমর্থ হই। ১০-৮৭-১৪

বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদিবাবিকৃতাৎ।

অত ঋষয়ো দধুস্তুয়ি মনোবচনাচরিতং কথময়থা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥ ১০-৮৭-১৫ এই তথ্য সত্য যে আমরা ইন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের বর্ণনা করি কিন্তু আমাদের সমস্ত মন্ত্র অথবা সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি প্রতীতিসম এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপই মনে করে থাকেন; কারণ যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না তখনও আপনি বর্তমান থাকেন। যেমন ঘটাদি বিকার সকল মৃত্তিকা থেকেই উৎপন্ন হয় আর পরে তাতেই লীন হয়ে যায়, তেমনভাবেই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ে বিনাশ আপনার মধ্যেই হয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি আপনিও বিকারযুক্ত? তা কখনো নয়, আপনি হলেন অবিকৃত, নির্বিকার। অতএব এই জগৎ আপনার মধ্যেই প্রতীত হয়, সৃষ্ট হয়। যেমন ঘটাদির বর্ণনা বস্তুত হল মৃত্তিকারই বর্ণনা, তেমনভাবেই ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাদের বর্ণনা বস্তুত আপনারই বর্ণনা। তাই বিচারশীল ঋষিগণের মনে চিন্তা করা আর বাণীর দ্বারা ব্যক্ত করা বস্তুসকল আপনার মধ্যেই অবস্থিত, আপনারই স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশ। পা যদি ইট, পাথর অথবা কাঠে পড়ে তা তো পৃথিবীতেই পড়ে কারণ সেই সকল তো পৃথিবীরই স্বরূপই। তাই আমরা যে নাম অথবা যে রূপেই বর্ণনা করি না কেন তা তো আপনারই স্বরূপ হয়ে থাকে। ১০-৮৭-১৫

ইতি তদ সূরয়স্ত্র্যধিপতেহখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।

কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্। ১০-৮৭-১৬ ভগবন্! সকলেই সত্ত্ব, রজ, তম–এই ত্রিগুণের মায়ার সদসদ্ ভাব অথবা ক্রিয়ায় বিভ্রান্ত হয় কিন্তু আপনি তো সেই ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিপতি, তাকে চালনা করে থাকেন। তাই বিবেকীগণ আপনার লীলাকথার অমৃতসাগরে নিত্য অবগাহন করে আর পাপ-তাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকেন কারণ আপনার লীলাকথা জীবের মায়ামল বিনাশক। হে পুরুষোত্তম! যে সিদ্ধ মহাত্মাণণ নিজ আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের রাগদ্বেষাদি ও শরীরের গুণ-ধর্ম—জরাদিকে বিনাশ করেছেন আর নিত্য নিরন্তর আনন্দস্বরূপ আপনার সেই স্বরূপ অনুভূতিতে মগু থাকেন, তাঁরা তো পাপ-সন্তাপকে চিরতরে শান্ত ও ভস্ম করে দিয়েছেনই। এ তো অভ্রান্ত পরম সত্যই। ১০-৮৭-১৬

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভূতো যদি তে২নুবিধা মহদহমাদয়োহণ্ডমসূজন্ যদনুগ্রহতঃ।

পুরুষবিধোহন্বয়োহত্র চরমোহন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরং তুমথ যদেষ্বশেষমৃতম্॥ ১০-৮৭-১৭ ভগবন্। জীবের জীবনের সার্থকতা আপনার ভজনায়, আপনার আদেশ পালনেই নিহিত। যারা তা করে না তাদের দেহের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কর্মকারের হাপরের মতোই অসার্থক। মহত্তত্ব, অহংকার আদি আপনার অনুগ্রহে, তাদের মধ্যে আপনার প্রবেশ করায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—এই পঞ্চকোষে পুরুষরূপে নিবাসকারী ও 'আমি'

ঘোষণাকারীও আপনিই। আপনার অস্তিত্বেই সেই কোষসমূহের অস্তিত্বের প্রতিপাদন হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানেও আপনিই বিরাজমান থাকেন। এইভাবে সকলের অম্বিত ও সীমা হয়েও আপনি অসংশ্লিষ্টই। কারণ বস্তুত যে সকল বৃত্তি দ্বারা অস্তি অথবা নাস্তি অনুভূত হয়, আপনি সেই সকল কারণেরও অতীত। 'নেতিনেতি' দ্বারা এই সকল নিষেধ হয়ে গেলেও আপনিই অবশিষ্ট থাকেন কারণ আপনি যে নিষেধেরও সাক্ষী ও একমাত্র সত্য। ১০-৮৭-১৭

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ১০-৮৭-১৮ খাষিগণ আপনাকে লাভ করবার নিমিত্ত বহু পথের উল্লেখ করে থাকেন। তার মধ্যে স্থূলদর্শীগণ মণিপূরক চক্রে অগ্নিরূপে আপনার উপাসনা করে থাকেন। আরুণির শিষ্য সম্প্রদায়ের ঋষিগণ নাড়ীসমূহের প্রসার স্থান হৃদয়ে পরম সূক্ষ্মস্বরূপ দহরব্রহ্মরূপে আপনার উপাসনা করে থাকেন। হে প্রভূ! হৃদয়েই আপনাকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। যে সেই জ্যোতির্ময় পথে গমন করে আরও অগ্রসর হয়, সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে। ১০-৮৭-১৮

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।

অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং বিরজধিয়োহন্বয়ন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্।। ১০-৮৭-১৯ ভগবন্! আপনি দেবতা, মানব, পশুপক্ষী আদি সকল যোনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সকল উৎপত্তির পূর্বেই উপাদান কারণরূপে বিদ্যমান বলে আপনি কারণরূপে প্রবেশ না করেও মনে হয় যেন আপনি সেই সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। যেমন কাষ্ঠের পরিমাণ অনুসারে এবং কর্মানুসারে অগ্নি বেশি ও কম অথবা উত্তম ও অধমরূপে প্রতীত হয়ে থাকে, তেমনভাবেই বিভিন্ন আকৃতিসকল অনুকরণ করে আপনি কোথাও উত্তম আর কোথাও অধমরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ লৌকিক-পারলৌকিক কর্মফলে উপরত হয়ে যান এবং নির্মল বুদ্ধিদ্বারা সদসদ্ আত্ম-অনাত্ম বুঝে জগতের মিথ্যারূপে সংলগ্ন হন না এবং সর্বত্র সমরূপে সমভাবে অবস্থিত সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎকার করে থাকেন। ১০-৮৭-১৯

স্বকৃতপুরেশ্বমীশ্ববহিরন্তরসংবরণং তব পুরুষং বদন্ত্যাখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমানপনং ভবত উপাসতেহঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ১০-৮৭-২০ হে প্রভূ! জীব যে দেহে বসবাস করে তা তার কর্মানুসারে সৃষ্ট হয় এবং বাস্তবে তা সেই দেহের কার্যকারণরূপ আবরণাদি থেকে মুক্ত; কারণ বস্তুত সেই আবরণাদির সত্তাই নেই। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে সমস্ত শক্তির আধার আপনারই স্বরূপ। স্বরূপ বলে তা অংশ নয় তবুও তাকে অংশ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আর সৃষ্ট না হয়েও সৃষ্ট বলা হয়ে থাকে। তাই বিবেকবান পুরুষ জীবের বাস্তবিক স্বরূপের বিচার করে বিশ্বাসপূর্বক আপনার পাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন; কারণ আপনার পাদপদ্মই সমস্ত বৈদিক কর্মসমূহের সমর্পণ স্থান এবং তা মোক্ষস্বরূপও। ১০-৮৭-২০

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ। ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥ ১০-৮৭-২১

ভগবন্! পরমাত্মতত্বজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন কার্য; সেই জ্ঞান প্রদান হেতু আপনার বিবিধ অবতাররূপে অবতরণ হয়ে থাকে। আপনার অবতার গ্রহণকালের লীলা অমৃত সাগরসম সুমধুর ও মত্ততাপ্রদানকারী। যাঁরা তা সেবন করবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁদের সমস্ত অবসাদ দূরীভূত হয় আর তাঁরা পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যান। বহু ভক্তের কাছে আপনার লীলাকথা এত প্রিয় যে তাঁরা তা ত্যাগ করে মোক্ষ অথবা স্বর্গ লাভও কামনা করেন না। আপনার লীলাকথা সংকীর্তনেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রেমী পরমহংসদের সাধুসঙ্গ লাভে এত সুখ যে, তার প্রভাবে সেই প্রেমীগণ তৃণবৎ গৃহ-সংসারও তাঁরা ত্যাগ করে থাকেন। ১০-৮৭-২১

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়বচ্চরতি তথোন্মুখে তৃয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ। ন বত রমস্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো যদনুশয়া ভ্রমস্ত্যুক্তয়ে কুশরীরভূতঃ॥ ১০-৮৭-২২ হে প্রভু! এই মানবদেহ আপনার সেবার উৎকৃষ্ট আধাররূপে যখন আপনার পথের অনুরাগী হয়ে যায়, তখন তা হিতৈষী, সুহদ এবং প্রিয় ব্যক্তির মতন আচরণ করে থাকে। আপনি জীবের প্রকৃত হিতৈষী, প্রিয়তম এবং আত্মা স্বয়ং; আপনি সদাসর্বদা জীবকে আপন করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত্ত থাকেন। এত সহজলভ্য আর অনুকূল মানব-শরীর লাভ করেও লোকে সখ্যভাবাদি দ্বারা আপনার উপাসনা করে না, আপনাতে আসক্ত হয় না বরং এই বিনাশশীল ও অসৎ শরীর এবং স্বজনবান্ধবদের মধ্যেই প্রবৃত্ত হয় –তাতেই প্রীতিলাভ করে এবং এইভাবে নিজ আত্মার হননকারী হয়ে অধোগতির কারণ হয়ে থাকে। এ অতি অসদাচরণ, দুঃখের কথা। এর ফলে তাদের বাসনাসকল শরীরাদিতেই আবদ্ধ থাকে আর তাদের পশুপক্ষী আদি বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণ করে অত্যন্ত ভয়াবহ জন্মমৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তন করেই যেতে হয়। ১০-৮৭-২২

নিভৃতমরুনানোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ১০-৮৭-২৩ হে প্রভু! সুমহান বিচারযুক্ত দৃঢ়যোগাভ্যাসে যুক্ত মুনিগণ নিজ প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করে হৃদয়মাঝে আপনার উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু পরম আশ্চর্য এই যে, যে পদ এই মুণিগণ লাভ করে থাকেন, তা বিদ্বেষী অসুরগণও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করেও লাভ করেন। অবশ্যই তাঁরাও আপনাকে স্মরণ করেন। আর কত বলব! ভগবন্! যে ব্রজরমণীগণ অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আপনার মদনমোহন মূর্তির শেষনাগ সদৃশ স্ফীত, লম্বিত ও সুকুমার বাহুদণ্ড যুগলের প্রতি কামভাবে আসক্ত—তাঁরা যে পরমপদ লাভ করে থাকে, তাই আমরা লাভ করে থাকি—যদিও আমরা আপনাকে সদাসর্বদা একাত্ম অনুভব করি এবং আপনার শ্রীপাদপদ্যের মকরন্দ সুধা পান করে থাকি। আর হবে নাই বা কেন, আপনি যে সমদর্শী। আপনার দৃষ্টিতে উপাসকের পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো প্রভেদ আদৌ নেই। ১০-৮৭-২৩

ক ইহ নু বেদ বতাবরজনালয়োহগ্রসরং যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শরীত যদা॥ ১০-৮৭-২৪
ভগবন্! আপনি অনাদি ও অনন্ত। জন্ম-মৃত্যুরূপী কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণী আপনাকে কেমন করে জানবে! স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা, নিবৃত্তিপরায়ণ সনকাদি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ মরীচি আদির সৃষ্টিও বহু পূর্বে আপনার দ্বারাই হয়েছিল। যে সময়ে আপনি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে নিজের মধ্যে ওটিয়ে নিয়ে শয়ন করেন, তখন জীবের পক্ষে এমন কোনো পথ খোলা থাকে না যাতে সে আপনার স্বরূপ জানতে পারে, কারণ তখন না থাকে আকাশাদি স্থুল জগৎ আর না থাকে মহত্তৃত্তাদি সূক্ষ্ম জগৎ। উভয়ের দ্বারা সৃষ্ট শরীর এবং ক্ষণ, মুহূর্ত আদি কালের অঙ্গসকলও তখন থাকে না, কিছুই থাকে না। এমনকি শাস্ত্রও আপনার মধ্যে লীন হয়ে যায়। ১০-৮৭-২৪

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং বিপণমৃতং স্মরস্ত্র্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।

ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা তৃয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥ ১০-৮৭-২৫

হে প্রভু! কারো মতে অবিদ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়ে থাকে আর কারো মতে সদ্রূপ দুঃখসমূহ বিনাশ হলে মুক্তি লাভ হয়। অন্য মতে
জীবাত্মা বহু আবার ভিন্ন মতে কর্মদ্বারা করা ইহলোক ও পরলোকরূপ ফলাফলকে সত্য বলে মানা হয়। এই সমস্ত মতামতই ভ্রমবশত
আরোপিত করে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ আত্মা ত্রিগুণময়—এই ভেদজ্ঞান অজ্ঞান হেতুই হয়ে থাকে কিন্তু আপনি তো অজ্ঞান
থেকে সতত মুক্ত। অতএব অজ্ঞানের উর্ধেষ্ব অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ আপনাতে এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকা আদৌ সন্তব নয়। ১০-৮৭-২৫

সদিব মনস্ত্রিবৃত্ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্॥ ১০-৮৭-২৬ এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ মনের কল্পনাবিলাস মাত্র। কেবল অর্থ নয়, পরমাত্মা এবং জগৎ থেকে পৃথক প্রতীত পুরুষও কল্পনামাত্র। এইভাবে তা বস্তুত অসৎ হয়েও নিজ সত্য অধিষ্ঠান আপনার সত্তার জন্যই সত্য বলে বোধ হয়। অতএব ভোক্তা, ভোগ্য ও এদের সংযোগকারী ইন্দ্রিয়াদি জগৎও সত্য এবং আত্মজ্ঞানী পুরুষ তাকে আত্মরূপে সত্যজ্ঞানই করে থাকেন। কাঞ্চনময় বলয়, কুগুল আদি তো কাঞ্চনরপই; তাই আপাতত দৃশ্যমান বস্তুর তত্ত্বে যার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে, সে সেই বস্তুকে ত্যাগ করতে পারে না। সে জানে যে তাও কাঞ্চনই। এইভাবে এই জগৎ আত্মাতেই কল্পিত আত্মাতেই ব্যাপ্ত; তাই আত্মজ্ঞানী পুরুষ তাকে আত্মরূপই মনে করে থাকেন। ১০-৮৭-২৬

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া ত উত পদা২২ক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্শ্বতেঃ।

পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাংস্কৃয়ি কৃতসৌহ্নদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ॥ ১০-৮৭-২৭

ভগবন্। যাঁরা যথার্থভাবে জানে যে আপনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থসমূহের অধিষ্ঠান ও আধার তাঁরা সর্বাত্মভাবে আপনারই ভজনা করে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার মস্তকে পদাঘাত করেন অর্থাৎ তার উপর জয়লাভ করেন। যাঁরা আপনার প্রতি ভক্তিহীন তাঁরা যত বিদ্বানই হন না কেন তাদের আপনি কর্মসমূহের প্রতিপাদক শ্রুতিসকল দ্বারা পশুসম বন্ধন করে রাখেন। এর বিপরীতে যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তাঁরা কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন না, বরং অপরকেও বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন, তাদের ভববন্ধন নাশ করেন। এমন সৌভাগ্য আপনার প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তিদের কীরূপে সম্ভব? ১০-৮৭-২৭

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।

বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্জো বিদর্ধতি যত্র যে তৃধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥ ১০-৮৭-২৮ প্রভু! আপনি, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি-চিন্তন, কর্মাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত। তবুও আপনি সমস্ত বাহ্যান্তর শক্তিসম্পন্ন। আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধা, স্বয়ং প্রকাশিত; অতএব কোনো কার্য সম্পাদন নিমিত্ত আপনার ইন্দ্রিয়সমূহের প্রয়োজন হয় না। যেমন ছোট ছোট রাজাগণ নিজেদের প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়ে নিজ সম্মাটকে দিয়ে থাকেন, তেমনভাবেই পূজ্য দেবতা এবং দেবতাদের পূজ্য ব্রহ্মাদিও নিজ অধিকৃত প্রাণীদের পূজা গ্রহণ করে থাকেন আর মায়াধীন থেকে আপনার পূজা করেন। তাঁরা আপনার নির্দিষ্ট কর্ম পালন করেই আপনার পূজা সম্পাদন করে থাকেন। ১০-৮৭-২৮

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োখনিমিত্তযুজো বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।

ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্ বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ॥ ১০-৮৭-২৯ হে নিত্যবিমুক্ত! আপনি মায়াতীত, তবুও যখন আপনি নিজ ঈক্ষণ ও সংকল্প সহযোগে মায়ার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন তখন আপনার সংকেতে জীবের সূক্ষ্মশরীর ও তার সুপ্ত কর্মসংস্কার জেগে ওঠে আর বিশ্বচরাচরে প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হে প্রভূ! আপনি পরম দয়ালু। আপনি আকাশসম সকলের মধ্যে সমভাবে থাকেন তাই আপনার আপন অথবা পর কেউ নেই। বস্তুত আপনার স্বরূপে মন ও বাণীর গতি নেই। আপনার মধ্যে কার্যকারণরূপ প্রপঞ্চের একান্ত অভাব হেতু বাহ্যদৃষ্টিতে আপনি শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হন কিন্তু সেই দৃষ্টিরও অধিষ্ঠান হওয়ার জন্য আপনিই পরম সত্যস্বরূপ। ১০-৮৭-২৯

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভূতো যদি সর্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতর্থা।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্ত ভবেৎ সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ১০-৮৭-৩০ ভগবন! আপনি নিত্য ও বিভূ। অসংখ্য জীবই যদি নিত্য ও সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো তাদের আপনার সঙ্গে প্রভেদই থাকবে না। সেই অবস্থায় তারা শাসিত ও আপনি নিয়ামক—এ কথাই টেঁকে না আর আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন না। আপনার সৃষ্ট ও আপনার থেকে ন্যূন হলেই আপনার দ্বারা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সন্তব। এ তথ্য সন্দেহাতীত যে সকল জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য অথবা ভিন্নতা আপনার থেকেই লাভ হয়। তাই আপনি কারণরূপে তাঁদের মধ্যে অবস্থান করেও তাঁদের নিয়ামক। কিন্তু আপনার স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। যাঁরা ভাবেন আমরা স্বরূপ জেনেছি বস্তুত তাঁরা জানতে পারেননি। তাঁরা তো কেবল নিজ বুদ্ধির বিষয়কে জানতে পেরেছেন যা আপনাকে স্পর্শও করতে সক্ষম নয় এবং মতিদ্বারা যত বস্তু জানা যায় তা মতির বৈচিত্র্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই তাদের চাতুরী ও মতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। অতএব আপনার স্বরূপ সকল মতের উধের্ব। ১০-৮৭-৩০

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপূরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভূতো জলবুদ্বুদবৎ।

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ॥ ১০-৮৭-৩১ হে স্বামী! জীব আপনার থেকে উৎপন্ন, তার অর্থ এই নয় যে আপনি পরিণামস্বরূপ জীবে পরিণত হন। বাস্তবে প্রকৃতি ও পুরুষ —উভয়েই অনাদি অর্থাৎ জন্মরহিত। তাঁদের যথার্থ স্বরূপ আপনি স্বয়ং যা কখনো চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত হয় না অর্থাৎ সৃষ্ট হয় না। তাহলে প্রাণীসমূহের জন্ম কেমন করে হয়ে থাকে? উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইয়ের সংযোগে জলবুদ্বদের ন্যায় অর্থাৎ জল ও বায়ুর মিলনে যেরূপ বুদ্বদ

উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণীসকলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষের প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় জীবের বিবিধ নাম ও গুণ কল্পিত হয়ে থাকে। ১০-৮৭-৩১

> নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং তৃয়ি সুধিয়োহভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্। কথমনুবর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ ভ্রুকুটিঃ সৃজতি মুহুস্ত্রিণেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্॥ ১০-৮৭-৩২

ভগবন্! জীব আপনার মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয় আর নিজেকে আপনার থেকে পৃথক সন্তা জ্ঞান করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ভ্রমের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপনার শরণাগত হয়, কারণ জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিদাতা তো আপনিই। যদিও শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা—এই তিনটি বিভাগ আপনার ভ্রবিলাস মাত্র তবুও সকলেই এর দ্বারা ভীত-সন্তুস্ত। অর্থাৎ যারা আপনার শরণাগত নয়, তারা আপনার এই কালচক্রের দ্বারা পুনঃপুন ভীত হয় কিন্তু যাঁরা আপনার শরণাগত ভক্ত, তাঁদের জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়ের কোনো কারণ থাকে না। ১০-৮৭-৩২

বিজিতহাষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তরগং য ইহ যতন্তি যন্তমতিলোলমুপায়খিদঃ।

ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ ১০-৮৭-৩৩ হে জন্মরহিত প্রভূ! যে যোগিগণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাও যখন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শরণাগত না হয়ে উচ্চুঙ্খল ও অতি চঞ্চল মদমন্তকারীসম মনকে বশীভূত করবার প্রয়াসে যুক্ত হন, তখন তাঁরা কৃতকার্য হন না। তাঁদের বারেবারে অসাফল্যের এবং শত শত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর পরিশ্রমে তারা দুঃখই পেয়ে থাকেন। তাঁদের অবস্থা মাঝিরহিত সমুদ্রে ভাসমান জল্যান যাত্রীসম হয়ে থাকে। ১০-৮৭-৩৩

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈস্ত্রয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্বরসে।

ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং সুখয়তি কো স্বিহ্ স্ববিহতে স্থনিরস্তভগে॥ ১০-৮৭-৩৪ ভগবন্! আপনি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ ও শরণাগতদের আত্মা। আপনার শরণাগতি লাভ করতে আত্মীয়স্বজন, পুত্র, দেহ, দারা, ধনসম্পদ, প্রাসাদ, ভূমি, প্রাণ, রথ আদির প্রয়োজন কোথায়? এই অমোঘ সত্যকে না জেনে যারা রমণ সুখে মত্ত থাকে তাদের সুখী করতে সক্ষম বস্তু জগতে নেই; কারণ জগতের বস্তুসকল স্বভাবতই ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ একদিন তার বিনাশ অবশ্যস্তাবী; এবং যা স্বরূপত অসার ও সত্তারহিত, তা সুখ প্রদান কেমন করতে করবে? ১০-৮৭-৩৪

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যুষয়ো বিমদাস্ত উত ভবৎপদামুজহ্বদোহঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।

দ্ধতি সক্নানস্থায়ি য আতানি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্॥ ১০-৮৭-৩৫ ভগবন্! ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ, বিদ্যা, জাতি, তপস্যাদি অহংকার বিমুক্ত সেই সাধুমহাত্মাগণই এই জগতে পরম পবিত্র এবং সকলকে পবিত্রতা প্রদানকারী যথার্থ তীর্যস্থান; কারণ তাঁদের হৃদয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম নিত্য বিরাজমান থাকে। তাই সেই সাধুমহাত্মাদের চরণামৃত সমস্ত পাপ ও সন্তাপকে চিরতরে বিনষ্ট করে। প্রভূ! আপনিই নিত্য আনন্দস্বরূপ আত্মা। যাঁরা আপনাকে মন সমর্পণ করে অর্থাৎ আপনাতে মন নিত্যযুক্ত করে তাঁরা বিবেক, বৈরাগ্য, ধৈর্য, ক্ষমা এবং শান্তি গুণসকল বিনাশক দেহ-গেহ বন্ধনে কখনো আবদ্ধ হয় না। এই বন্ধন জীবের হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁরা কেবল আপনাতেই রমণ করে তৃপ্ত থাকেন। ১০-৮৭-৩৫

সত ইদমুখিতং সদিতি চেম্ননু তর্কহতং ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।

ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোহন্ধপরম্পরয়া ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্॥ ১০-৮৭-৩৬ ভগবন্! যেমন মৃত্তিকা নির্মিত ঘট বাস্তবে হল মৃত্তিকা, তেমনভাবে সৎ নির্মিত জগৎও সৎ –এই কথা যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা করণ এবং কার্যের নির্দেশই তার বিভেদের দ্যোতক। যদি কেবল বিভেদ নিষেধ হেতু এইরূপ বলা হয়ে থাকে, তাহলে তো পিতা ও পুত্রে, দণ্ড এবং ঘটের নাশে কার্য-কারণ ভাব বর্তমান হলেও তা পরস্পর ভিন্ন। এরূপে কার্য-কারণের একত্ব সর্বত্র দেখা যায় না। যদি কারণ রূপে নিমিত্ত-কারণ না ধরে কেবল উপাদান-কারণ ধরা হয়, যেমন কুণ্ডলের কাঞ্চন; তা হলেও কোথাও কোথাও কার্যের অযাথার্থ্য প্রমাণিত হয়ে যায়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এইখানে উপাদান কারণ সত্য হলেও তার কার্য সর্বতোভাবে মিথ্যা। যদি বলা হয় যে প্রতীত হওয়া সর্পের উপাদান কারণ

কেবল রজ্জু নয় তার সঙ্গে অবিদ্যার ভ্রান্তির যোগ আছে, তাহলে তো ভাবা যায় যে অবিদ্যা ও সৎ বস্তুর মধ্যে অবিদ্যার সংযোগে প্রতীত হওয়া নামরূপযুক্ত জগৎও মিথ্যা। যদি কেবল ব্যবহার সিদ্ধি হেতুই জগতের সত্তা অভীষ্ট হয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়; কারণ তা পারমার্থিক সত্য না হয়ে কেবল ব্যবহারিক সত্য মাত্র। এই ভ্রম ব্যবহারিক জগতে স্বীকৃত কালের দৃষ্টিতে অনাদি এবং অজ্ঞান ব্যক্তিগণ বিচার না করে পূর্বের ভ্রমের প্রভাবে অন্ধবিশ্বাসে তা মেনে আসছেন। এইরূপ স্থিতিতে কর্মফলকে সত্য প্রদানকারী শ্রুতিসকল কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত করে যারা জাগতিক কর্মে আসক্ত এবং বুঝতে পারেন না যে কর্মের তাৎপর্য কর্মফলের নিত্যতা প্রকাশে জাগতিক কর্মে আসক্তি নয় বরং প্রশংসার তাৎপর্য হল মানুষকে অকর্মণ্যতা থেকে বিরত রাখা। ১০-৮৭-৩৬

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনাদনুমিতমন্তরা তৃয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে। অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ॥ ১০-৮৭-৩৭

ভগবন্! বস্তুত সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না আর প্রলয়ের পরেও থাকবে না। তাতে তো এই তথ্যই প্রমাণিত হয় যে মধ্যবর্তীকালেও সমরূপে পরমাত্মাতে তা মিথ্যাই প্রতীত হয়। তাই শ্রুতিসকলের মাধ্যমে এই জগতের বর্ণনা এমন উপমা সহকারে করা হয় যেমন মৃত্তিকায় ঘট, লৌহে শস্ত্র এবং কাঞ্চনে কুণ্ডল আদি নামমাত্র, বস্তুত তা মৃত্তিকা, লৌহ ও কাঞ্চনই। তেমনভাবেই পরমাত্মার মাধ্যমে বর্ণিত জগৎ নামমাত্রই, সর্বতোভাবে মিথ্যা ও মনের কল্পনাবিলাস মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তিগণই একে সত্য বলে মনে করেন। ১০-৮৭-৩৭

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।

তুমুত জহাসি তামহিরিব তুচমান্তভগো মহসি মহীয়সেই গুণিতেহপরিমেয়ভগঃ॥ ১০-৮৭-৩৮ ভগবন্! যখন জীব মায়াতে মোহিত হয়ে অবিদ্যায় প্রভাবিত হয় তখন তার স্বরূপভূত আনন্দাদি গুণসকল আবৃত হয়ে পড়ে; সে গুণগত বৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও দেহে আবদ্ধ হয় আর তাদেরই আপন মনে করে তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্ম-মৃত্যুতে নিজ জন্ম-মৃত্যু জ্ঞান করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হে প্রভূ! যেমন সর্প নিজ খোলসকে নিজের মনে না করে তাকে ত্যাগ করে, তেমনভাবেই আপনি মায়া – অবিদ্যার সঙ্গেও যোগ বা সম্পর্ক রাখেন না, তা ত্যাগ করে থাকেন। এতেই আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য নিত্য আপনাতেই যুক্ত থাকে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে যুক্ত পরমৈশ্বর্যে আপনার স্থিতি। তাতেই আপনার ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অপরিবর্তিত, অপরিমিত ও অনন্ত;

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা দুরধিগমোহসতাং হৃদি গতোহস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপযোগিনামুভয়তোহপ্যসুখং ভগবন্ধনপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ ভবতঃ॥ ১০-৮৭-৩৯

তা দেশ, কাল ও বস্তু সীমায় আবদ্ধ নয়। ১০-৮৭-৩৮

হে ভগবন্! যোগী বৈরাগী যদি নিজ হৃদয়ের বিষয় বাসনাসকল উৎপাটন করে ফেলে না দেয় তাহলে সেই অসাধু ব্যক্তির আপনাকে অম্বেষণ করে বেড়ানো, কণ্ঠে ধারণ করা মণিকে ইতস্তত খুঁজে বেড়ানোর মতনই হাস্যকর হয়ে থাকে। যে সাধক ইন্দ্রিয়সকলের তৃপ্তিসাধনেই নিত্যযুক্ত,—বিষয়-বাসনা থেকে দূরে না থাকে, তাকে ইহলোক ও পরলোকে দুঃখই ভোগ করে যেতে হয়। তাকে সাধক না বলে অহংকারী বলাই শ্রেয়। তাকে নিত্য মৃত্যুভয় তাড়া করছে, ধনসম্পদ আহরণে ক্লেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর আপনার স্বরূপ না জানায় ধর্মকর্মাদি পালন না করে পরলোকে নরকে গমনের চিন্তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১০-৮৭-৩৯

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুখশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভূতাং চ গিরঃ। অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরস্পরয়া শ্রবণভূতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ॥ ১০-৮৭-৪০

ভগবন্! আপনার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানাধিকারী আপনার প্রদত্ত পাপ ও পুণ্যের ফল — সুখ এবং দুঃখের উর্ধ্বে অবস্থান করে, সেগুলির ফলভাগী হয় না; সে ভোগ্য ও ভোক্তার ভাবোর্ধের্ব অবস্থান করে। তখন বিধিনিষেধ প্রতিপাদক শাস্ত্রও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না; কারণ তাতো দেহাভিমানীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। যাদের আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়নি তারাও যদি নিত্য যুগে যুগে কৃত আপনার লীলা ও গুণসকল সংকীর্তন শ্রবণ করে এবং তার দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহলে হে অনন্ত, অচিন্ত্য, দিব্যগুণসমূহের নিবাসস্থান হে প্রভু! আপনার সেই সকল প্রেমী ভক্তও পাপ পুণ্যের ফল সুখদুঃখের ও বিধিনিষেধের অতীত হয়ে যায়; কারণ আপনিই যে তাদের মোক্ষরূপ গতি। ১০-৮৭-৪০

### দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ। খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ১০-৮৭-৪১

ভগবন্। স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার অন্ত পেতে সক্ষম হননি; এবং আশ্চর্য এই যে আপনিও তা জানেন না। অন্ত জানা যে সন্তব নয় কারণ অন্তই যে নেই। হে প্রভু! আকাশে-বাতাসে যেমন অসংখ্য ধূলিকণা উড়ে বেড়ায়, তেমনভাবেই আপনার মধ্যে কালের গতিবেগে উত্তরোত্তর দশগুণসম্পন্ন সপ্তাবরণযুক্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড একসঙ্গে পরিভ্রমণ করে থাকে। তাহলে আর আপনার সীমা কেমন করে জানা যাবে। আমরা শ্রুতিগণও আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ বর্ণনা করতে সক্ষম নই। বস্তুসমূহের নিষেধ করতে করতে অবশেষে আমরা নিজেদেরই লোপ করি আর নিজ সত্তা হারিয়ে সফল হই। ১০-৮৭-৪১

### শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যেতদ্ ব্ৰহ্মণঃ পুত্ৰা আশ্ৰুত্যাত্মানুশাসনম্। সনন্দনমথানুচুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্মাত্মনো গতিম্॥ ১০-৮৭-৪২

ভগবান নারায়ণ বললেন–হে দেবর্ষি! এইভাবে সনকাদি ঋষিগণ আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্মকারী উপদেশ শ্রবণ করে আত্মস্বরূপ অবগত হলেন ও নিত্য সিদ্ধ হয়েও এই উপদেশে কৃতকৃত্যসম হয়ে গেলেন আর সনন্দনের পূজার্চনা করলেন। ১০-৮৭-৪২

ইত্যশেষমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ।

সমুদ্ধৃতঃ পূর্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ॥ ১০-৮৭-৪৩

নারদ! সৃষ্টির আদি কালে সনকাদি ঋষিগণের আবির্ভাব, তাই তাঁরা আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ। সেই আকাশগামী মহাত্মাগণ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সারভাগ গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সর্ব উপদেশের সারভাগ। ১০-৮৭-৪৩

> তুং চৈতদ্ ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়া২২ত্মানুশাসনম্। ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্॥ ১০-৮৭-৪৪

হে দেবর্ষি! তুমিও তাঁদের সম ব্রহ্মার মানস পুত্র—তাঁর জ্ঞানসম্পদের উত্তারাধিকারী। তুমিও এই ব্রহ্মাত্মবিদ্যাকে শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করে জগতে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করো। এই বিদ্যা মানবের কামনাবাসনা সকলকে ভস্মীভূত করে দেবে। ১০-৮৭-৪৪

### শ্রীশুক উবাচ

এবং স ঋষিণা২২দিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্। পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ॥ ১০-৮৭-৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! সংযমী, জ্ঞানী ও পূর্ণকাম দেবর্ষি নারদ পরম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁর শ্রবণ করা কথা ধারণ করবার অসীম ক্ষমতা। ভগবান নারায়ণ যখন তাঁকে এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন তিনি তা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বললেন। ১০-৮৭-৪৫

#### নারদ উবাচ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে।

যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥ ১০-৮৭-৪৬

দেবর্ষি নারদ বললেন—ভগবন্! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, পরম পবিত্রকীর্তি। আপনি প্রাণীকুলের পরম কল্যাণের জন্য, মোক্ষ দানের জন্য কমনীয় কলাবতার ধারণ করে থাকেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি। ১০-৮৭-৪৬

> ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ। ততোহগাদাশ্রমং সাক্ষাৎ পিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে॥ ১০-৮৭-৪৭

পরীক্ষিৎ! এইভাবে মহাত্মা দেবর্ষি নারদাদি ঋষিগণ ভগবান নারায়ণ এবং তাঁর শিষ্যদের প্রণাম করে আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নের আশ্রমে পদার্পণ করলেন। ১০-৮৭-৪৭

> সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ। তুম্মে তদ্ বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছুত্ম্॥ ১০-৮৭-৪৮

ভগবান বেদব্যাস তাঁদের যথোচিত সৎকার করে আসন দান করলেন; তাঁরা আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ ভগবান নারায়ণের মুখে যা কিছু শ্রবণ করেছিলেন তা আমার পিতৃদেবকে জানালেন। ১০-৮৭-৪৮

> ইত্যেতদ্ বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া। যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণেহপি মনশ্চরেৎ॥ ১০-৮৭-৪৯

রাজন্! বাক্যমনাতীত ও প্রাকৃত গুণসকলরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার বর্ণনা শ্রুতিসকল কেমনভাবে করে থাকে তা আমি তোমায় বললাম। তাতে মনের প্রবেশের কথাও আমি বললাম। তোমার প্রশ্ন তো তাই ছিল। ১০-৮৭-৪৯

> যোহস্যোহৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোহব্যক্তজীবেশ্বরো যঃ সৃষ্ট্রেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শান্তি তাঃ। যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা

তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্॥ ১০-৮৭-৫০

পরীক্ষিং! শ্রীভগবানই বিশ্বের সংকল্প করে থাকেন এবং বিশ্বের আদি, মধ্য, অন্তে তাঁরই নিত্য অধিষ্ঠান। তিনিই প্রকৃতি ও জীব –উভয়েরই প্রভু। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাতেই প্রবেশ করেন এবং দেহসমূহ নির্মাণ করে তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যেমন গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি নিজ দেহের অনুসন্ধানও ত্যাগ করে থাকে, তেমনভাবেই জীব শ্রীভগবানকে লাভ করে মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীভগবানই এমন বিশুদ্ধ ও বিশ্বয় তত্ত্ব যে তাঁর মধ্যে জগতের মায়া অথবা প্রকৃতির বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও নেই। তিনি বস্তুত অভয় স্থান। তাঁর চিন্তায় সদাসর্বদা যুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। ১০-৮৭-৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে নারদনারায়ণসংবাদে বেদস্তুতির্নাম সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

### অষ্টাশিতিতম অধ্যায়

### শিবের সংকটমোচন

#### রাজোবাচ

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্। প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্॥ ১০-৮৮-১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! ভগবান শংকর সমস্ত ভোগ পরিত্যাগী হলেও যারা তাঁর উপাসক সেই দেবতা, অসুর অথবা মানুষসকল ধনী ও ভোগী হয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মীপতি কিন্তু তাঁর উপাসকগণকে প্রায়শ ধনী ও ভোগী হতে দেখা যায় না। ১০-৮৮-১

এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোহত্র মহান্ হি নঃ।

বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভাবিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ॥ ১০-৮৮-২

আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধচরিত্র এই দুই প্রভুর উপাসকগণ প্রভুদের স্বরূপের বিপরীত ফল লাভ করে থাকেন। আমি জানতে চাই যে ত্যাগীর উপাসনার ফল ভোগ আর লক্ষ্মীপতির উপাসনায় ত্যাগ লাভ হয় কেমন করে? কৃপা করে আমাকে বলুন। ১০-৮৮-২

# শীশুক উবাচ শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ১০-৮৮-৩

শ্রীশুকদেব বললেন–হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শংকর নিত্য নিজ শক্তিযুক্ত থাকেন। তিনি সত্ত্বাদি গুণসকলযুক্ত ও অহংকারের অধিষ্ঠান। অহংকার তিন প্রকারের হয়ে থাকে–বৈকারিক, তৈজস ও তামস। ১০-৮৮-৩

ততো বিকারা অভবন ষোড়শামীষু কঞ্চন।

উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্বাসামশ্বতে গতিম্॥ ১০-৮৮-৪

এই ত্রিবিধ অহংকার থেকে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও মন সৃষ্ট হয়। অতএব এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মধ্যে কোনো এক জনকে উপাসনা করলেই সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়ে যায়। ১০-৮৮-৪

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন নির্গুণো ভবেৎ॥ ১০-৮৮-৫

কিন্তু পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীহরি তো প্রকৃতির সীমার অতীত স্বয়ং পুরুষোত্তম এবং প্রাকৃতগুণরহিত। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বান্তঃকরণের সাক্ষীস্বরূপ। যে তাঁর ভজনা করে সে নিজেও গুণাতীতই হয়ে যায়। ১০-৮৮-৫

নিবৃত্তেম্বশ্বমেধেষু রাজা যুশ্নৎ পিতামহঃ।

শৃগ্বন্ ভগবতো ধর্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্॥ ১০-৮৮-৬

পরীক্ষিৎ! যখন তোমার পিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলেন তখন শ্রীভগবানের নিকট বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রবণকালে তিনিও একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ১০-৮৮-৬

### স আহ ভগবাংস্তদ্মৈ প্রীতঃ শুশ্রমবে প্রভুঃ। নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ১০-৮৮-৭

পরীক্ষিৎ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বশক্তির আধার। মানবকল্যাণেই তাঁর যদুবংশে অবতার ধারণ করা। রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন এবং তার জানার আগ্রহ থেকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। ১০-৮৮-৭

### শ্রীভগবানুবাচ

যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

ততোহধনং ত্যজন্তাস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥ ১০-৮৮-৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–রাজন্। আমি যার উপর অনুগ্রহ করি, ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ করে নিই। এইভাবে যখন সে ধনসম্পদহীন হয়ে যায় তখন তার আত্মীয়স্বজন তাকে অবজ্ঞাপূর্বক পরিত্যাগ করে চলে যায়। ১০-৮৮-৮

স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিগ্নঃ স্যাদ্ ধনেহয়া।

মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥ ১০-৮৮-৯

সে আবার ধনসম্পদ আহরণে প্রয়াসী হলে আমি তার সমস্ত উদ্যম বিফল করে দিই। বারে বারে ব্যর্থ হয়ে সে ধনসম্পদ আহরণে নিবৃত্ত হয়ে তাকে দুঃখময় জ্ঞান করে আর আমার প্রেমী ভক্তদের সঙ্গে সাধুসঙ্গে মগ্ন হয়। তখন আমি তার উপর নিজ অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করে থাকি। ১০-৮৮-৯

তদ্বক্ষ পরমং সূক্ষাং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ॥ ১০-৮৮-১০

তখন আমার কৃপায় তার পরম সূক্ষ্ম অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আমাকে প্রসন্ন করা ও আমার আরাধনায় যুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন কার্য। তাই সাধারণ ব্যক্তিসকল আমাকে ছেড়ে আমারই ভিন্ন রূপ অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা করে। ১০-৮৮-১০

ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যপ্রিয়োদ্ধতাঃ।

মতাঃ প্রমতা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে॥ ১০-৮৮-১১

অন্য দেবতাগণ হলেন আশুতোষ। তাঁরা অতি অপ্পেই বিগলিত হয়ে যান আর নিজের ভক্তদের রাজ্যসম্পদ দান করেন। তা লাভ করে তারা উচ্চ্ছুঙ্খল, প্রমাদযুক্ত ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর নিজ বরদাতা দেবতাদেরও বিস্মরণ করে; এমনকি তাঁদের তিরস্কারও করে বসে। ১০-৮৮-১১

### শ্রীশুক উবাচ

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

সদ্যঃ শাপপ্রসাদোহঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ॥ ১০-৮৮-১২

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর–এই তিনজনেই অভিশাপ এবং বর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অল্পেই তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন আর বর অথবা অভিশাপ প্রদান করে থাকেন। কিন্তু বিষ্ণু ভগবান তেমন নন। ১০-৮৮-১২

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।

বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাহহপ সঙ্কটম্॥ ১০-৮৮-১৩

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করে থাকেন। একবার ভগবান শংকর বৃকাসুরকে বর দিয়ে সংকটের সমুখীন হয়েছিলেন। ১০-৮৮-১৩

### বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্। দৃষ্ট্বাহহণ্ডতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ॥ ১০-৮৮-১৪

পরীক্ষিৎ! বিকৃত বুদ্ধি বৃকাসুর অসুর শকুনির পুত্র ছিল। কোনো স্থানে গমন কালে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সময়ে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে শীঘ্র তুষ্ট হন? ১০-৮৮-১৪

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধ্যসি।

যোহল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি॥ ১০-৮৮-১৫

পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদ তাকে বলেছিলেন ভগবান শংকরের আরাধনা করতে কারণ তিনি অল্পতেই তুষ্ট ও অল্প অপরাধেই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁকে আরাধনা করলে সত্ত্বর মনোরথ সিদ্ধি হয়ে থাকে। ১০-৮৮-১৫

দশাস্যবাণয়োস্কুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব।

ঐশ্বর্যমতুলং দত্তা তত আপ সুসঙ্কটম্॥ ১০-৮৮-১৬

রাবণ এবং বাণাসুর কেবল বন্দীজনসম শ্রীশংকরের কিছু স্তবস্তুতি করেছিল। তাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে তাদের অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। পরে অবশ্য রাবণের কৈলাস উৎপাটন ও বাণাসুরের নগর রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে সংকটে ফেলেছিল। ১০-৮৮-১৬

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ।

কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোহগ্নিমুখং হরম্॥ ১০-৮৮-১৭

শ্রীনারদের উপদেশে বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গিয়ে অগ্নিকে ভগবান শংকরের মুখ জ্ঞান করে নিজ দেহের মাংসখণ্ডের আহুতি দান করে ভগবান আশুতোষের আরাধনায় যুক্ত হল। ১০-৮৮-১৭

> দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ সপ্তমেহহনি। শিরোহবৃশ্চৎ স্বধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্ধজম্॥ ১০-৮৮-১৮

এইভাবে ছয় দিন অতিক্রান্ত হল, কিন্তু ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হল না। এই ঘটনা তাকে চিন্তিত করে তুলল। সপ্তম দিবসে সে কেদার তীর্থে স্নান করে নিজ সিক্ত কেশযুক্ত মস্তক খড়া দ্বারা ছেদন করে আহুতি দিতে প্রস্তুত হল। ১০-৮৮-১৮

তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জটির্যথা বয়ং চাগ্নিরিবোখিতোহনলাৎ।

নির্গৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ তৎস্পর্শনাদ্ ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ॥ ১০-৮৮-১৯

পরীক্ষিং! শোকার্ত চিত্তে কেউ কোনো চেষ্টা করলে দয়াপরবশ হয়ে আমরা তাকে করুণা সহকারে রক্ষা করবার প্রয়াস করে থাকি। পরম দয়াল ভগবান শংকর বৃকাসুরকে আত্মহনন করা থেকে বিরত করলেন; তিনি অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিদেবসম আবির্ভূত হয়ে দুই হস্তে তার উদ্যত খড়া ধরে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। তাঁর স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃকাসুর পুনরায় পূর্ণ আকৃতি লাভ করল। ১০-৮৮-১৯

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।

প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতামহো তুয়া২২ত্মা ভূশমর্দ্যতে বৃথা॥ ১০-৮৮-২০

ভগবান শংকর তখন বৃকাসুরকে বললেন—প্রিয় বৃকাসুর! এইবার বিরত হও। আর যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে বরদান করতে প্রস্তুত। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে বর যাচনা করে নাও। হে বৎস! আমি তো শরণাগত ভক্তদের প্রদত্ত জলমাত্রেই প্রসন্ন হয়ে থাকি। তুমি অনর্থক দেহকে পীড়িত করছ। ১০-৮৮-২০

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্।

যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি॥ ১০-৮৮-২১

পরীক্ষিৎ! অতি পাপিষ্ঠ বৃকাসুর মহাদেবের কাছে জগতের প্রাণীদের পক্ষে ভয়ানক ভীতিপ্রদ এক বর প্রার্থনা করল। সে চাইল –কারো মস্তকে হস্ত রাখলেই যেন তার মৃত্যু হয়। ১০-৮৮-২১

### তচ্ছুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্মনা ইব ভারত। ওমিতি প্রহসংস্তাম্মে দদেহহেরমৃতং যথা॥ ১০-৮৮-২২

পরীক্ষিং! এই যাচনা ভগবান রুদ্রকে প্রথমে দুর্মনা করল, তারপর তিনি হেসে 'তথাস্তু' বলে দিলেন। এইরূপ বরদান করে তিনি যেন সর্পকে অমৃতপ্রদান করলেন। ১০-৮৮-২২

> ইত্যুক্তঃ সোহসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ। স তদ্বরপরীক্ষার্থং শস্ভোর্মূর্দ্ধি কিলাসুরঃ।

স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোহবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ॥ ১০-৮৮-২৩

ভগবান শংকর যখন এইরূপ বর দিলেন তখন বৃকাসুরের মধ্যে শ্রীপার্বতীকেই পাওয়ার লালসা জাগল। সেই অসুর তখন শ্রীশংকরের বরকে পরীক্ষা করবার নিমিত্ত তাঁরই মস্তকে নিজ হস্ত স্থাপন করতে উদ্যত হল। নিজ প্রদত্ত বরে এইবার স্বয়ং শ্রীশংকরও ভীত হয়ে পড়লেন। ১০-৮৮-২৩

তেনোপসৃষ্টঃ সংত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ।

যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্॥ ১০-৮৮-২৪

অসুর তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল আর ভগবান শ্রীশংকর ভীত-সন্তুস্ত ও কম্পিত হয়ে পলায়ন করতে লাগলেন। তাঁরা স্বর্গ, পৃথিবী ও দিকসমূহের অন্ত পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। বৃকাসুর তখনও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে দেখে তিনি উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন। ১০-৮৮-২৪

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তৃষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ।

ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ ভাস্বরং তমসঃ প্রম্॥ ১০-৮৮-২৫

সমস্যার সমাধান অজানা থাকায় বড় বড় দেবতাগণও সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে ভগবান শংকর প্রাকৃতিক অন্ধকারবিহীন দীপ্তিময় বৈকুণ্ঠ লোকে উপনীত হলেন। ১০-৮৮-২৫

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।

শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবৰ্ততে গতঃ॥ ১০-৮৮-২৬

বৈকুষ্ঠ স্বয়ং শ্রীনারায়ণের নিবাসস্থান। তিনিই যতিগণের একমাত্র গতি এবং জগৎকে অভয়দান করে শান্তভাবে স্থিত রয়েছেন। একবার বৈকুষ্ঠে গমন করলে জীবকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। ১০-৮৮-২৬

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দনঃ।

দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া॥ ১০-৮৮-২৭

ভক্তভয়নিবারণকারী শ্রীভগবান দেখলেন যে ভগবান শ্রীশংকর অতি সংকটের সমুখীন হয়েছেন। তখন তিনি যোগমায়া আশ্রয় করে ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে বৃকাসুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ১০-৮৮-২৭

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জুলন্।

অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবং॥ ১০-৮৮-২৮

শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী বেশে মুঞ্জলেখলা, কালো মৃগচর্ম, দণ্ড এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে ছিলেন। তাঁর অঙ্গে ছিল প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্তি। তিনি হস্তে কুশ ধারণ করে ছিলেন। বৃকাসুরকে দেখেই শ্রীভগবান বিনম্র ভাবে মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম করলেন। ১০-৮৮-২৮

### শ্রীভগবানুবাচ

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ। ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্বকামধুক্॥ ১০-৮৮-২৯ ব্রক্ষাচারীরূপধারী শ্রীভগবান বললেন—হে শকুনিনন্দন শ্রীবৃকাসুর! আপনাকে দেখে অত্যধিক পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই বহুদূর থেকে এসেছেন, ক্ষণকাল বিশ্রাম করে নিন। দেখুন, এই দেহই সমস্ত সুখের আধার। এর দ্বারাই সমস্ত কামনাবাসনা পূর্তি হয়ে থাকে। একে এত কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। ১০-৮৮-২৯

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুশ্মদ্ব্যবসিতং বিভো। ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুস্তির্ধৃতেঃ স্বার্থান্ সমীহতে॥ ১০-৮৮-৩০

আপনি তো সর্বসমর্থ। আপনি এখন কী করতে ইচ্ছুক? যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমাকে বলুন; এই জগতে পরামর্শের মাধ্যমেই তো বহু কার্য সহজভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ১০-৮৮-৩০

### শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা। গতক্লমোহব্রবীত্তম্মে যথাপূর্বমনুষ্ঠিতম্॥ ১০-৮৮-৩১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের মধুমাখা কথায় বৃকাসুর সম্ভুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল। অতঃপর সে তপস্যা, বরলাভ ও ভগবান শ্রীশংকরকে পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। ১০-৮৮-৩১

### শ্রীভগবানুবাচ

এবং চেত্তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রহ্দধীমহি।

যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্॥ ১০-৮৮-৩২

শ্রীভগবান বললেন—আরে এই কথা! কিন্তু জেনে রাখুন, আমরা আর তার কথার উপর বিশ্বাস রাখি না। আপনি তা জানেন না? সে তো দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে পিশাচ ভাবগ্রস্থ হয়েছে আর এখন প্রেত, পিশাচদের রাজা হয়ে বসে আছে। ১০-৮৮-৩২

যদি বস্তত্র বিশ্রস্তো দানবেন্দ্র জগদগুরৌ।

তর্হাঙ্গাণ্ড স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্॥ ১০-৮৮-৩৩

হে দানবরাজ! আপনি এত মহান হয়েও এইরূপ অবান্তর কথার উপর বিশ্বাস রাখেন? যদি এখনও আপনি তাকে জগদ্গুরু জ্ঞান করে তার কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে এখনই নিজের মাথার উপর হাত রেখে তার কথার সত্যতা নিজেই পরীক্ষা করে নিন। ১০-৮৮-৩৩

যদ্যসত্যং বচঃ শস্তোঃ কথঞ্চিদ্ দানবৰ্ষত।

তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্ বক্তানৃতং পুনঃ॥ ১০-৮৮-৩৪

হে দানবশ্রেষ্ঠ! যদি কোনো ভাবে শংকরের কথা অসত্য বলে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন সেই মিথ্যাবাদীকে মেরে ফেলবেন যাতে সে জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলতে না পারে। ১০-৮৮-৩৪

ইখং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ।

ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্টি স্বহস্তং কুমতির্ব্যধাৎ॥ ১০-৮৮-৩৫

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের এই অদ্ভূত ও সুমিষ্ট কথা শুনে বৃকাসুরের বিবেকবুদ্ধি হরণ হয়ে গেল। সে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিমোহিত হয়ে নিজের মস্তকেই নিজ হস্ত স্থাপন করল। ১০-৮৮-৩৫

অথাপতদ্ ভিন্নশিরা বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ।

জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধুশব্দোহভবদ্ দিবি॥ ১০-৮৮-৩৬

মস্তকোপরে হস্তস্থাপন মাত্রই বৃকাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেল আর সে বজ্রাহতসম ভূতলে পতিত হল। তখন আকাশে বাতাসে কেবল দেবতাদের 'জয় জয়', 'নমো নমঃ' ও 'সাধু সাধু' শব্দ শোনা যেতে লাগল। ১০-৮৮-৩৬ মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে। দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ॥ ১০-৮৮-৩৭

পাপিষ্ঠ বৃকাসুরের মৃত্যুতে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ অতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্পাবৃষ্টি করতে লাগলেন আর ভগবান শংকরও সেই ভয়ানক সংকট থেকে মুক্তি লাভ করলেন। ১০-৮৮-৩৭

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অহো দেব মহাদেব পাপোহয়ং স্বেন পাপ্মনা॥ ১০-৮৮-৩৮
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্গুরৌ॥ ১০-৮৮-৩৯

অতঃপর ভগবান পুরুষোত্তম ভয়মুক্ত শ্রীশংকরকে বললেন—হে দেবাদিদেব! এ অতি আনন্দের কথা যে এই দুষ্ট বৃকাসুর নিজের পাপেই বিনষ্ট হল। হে পরমেশ্বর! মহাপুরুষের প্রতি অপরাধ করে কেউ কি আদৌ ভালো থাকতে পারে? আর স্বয়ং জগদ্গুরু, হে বিশ্বেশ্বর! আপনার প্রতি অপরাধ করে তো কুশলে থাকা একেবারেই অসম্ভব। ১০-৮৮-৩৮-৩৯

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।

গিরিত্রমোক্ষং কথয়েচ্ছুণোতি বা বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ॥ ১০-৮৮-৪০

শ্রীভগবানের শক্তি সাগরসম অনন্ত। তাঁর শক্তিসকল বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা স্বয়ং। তাঁর এই শিব-সংকট মোচনলীলা শ্রবণকীর্তনকারীকে সংসার বন্ধন ও শত্রুভয় থেকে মুক্ত করে। ১০-৮৮-৪০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে রুদ্রমোক্ষণং নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ॥

### উননবতিতম অধ্যায়

# ভৃগু-কর্তৃক তিন দেবের পরীক্ষা ও শ্রীভগবানের দ্বারা মৃত ব্রাক্ষণ বালকদের ফিরিয়ে আনা

#### শ্রীশুক উবাচ

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ব্যয়ঃ সত্রমাসত। বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিম্বধীশেষু কো মহান্॥ ১০-৮৯-১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! একবার যজ্ঞ নিমিত্ত মহান ঋষিমুনিদের পরম পবিত্র নদী সরস্বতী তটে সমাগম হয়েছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছিল। ১০-৮৯-১ তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ। তজ্জ্ঞান্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোহভ্যগাদ্ ব্রহ্মণঃ সভাম্॥ ১০-৮৯-২

পরীক্ষিং! তাঁরা তা জানবার নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র শ্রীভৃগুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে পাঠালেন। মহর্ষি ভৃগু পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে শ্রীব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হলেন। ১০-৮৯-২

ন তামে প্রহুণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া।

তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা॥ ১০-৮৯-৩

তিনি শ্রীব্রক্ষার ধৈর্যাদি পরীক্ষা নিমিত্ত অভিবাদন, স্তুতি কিছুই করলেন না। তাতে হল যে, শ্রীব্রক্ষা নিজ তেজে সন্তপ্ত হলেন, তার চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা গোল। ১০-৮৯-৩

স আতান্যুখিতং মন্যুমাতাজায়াতানা প্রভুঃ।

অশীশমদ্ যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাহহত্মভূঃ॥ ১০-৮৯-৪

কিন্তু যখন শ্রীব্রক্ষা দেখলেন যে আগন্তুক তাঁর পুত্র ভৃগু, তখন ক্রোধকে তিনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা প্রশমিত করলেন, যেভাবে অরণি মন্তনে সৃষ্ট অগ্নি জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়। ১০-৮৯-৪

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ।

পরিরব্ধুং সমারেভে উত্থায় ভ্রাতরং মুদা॥ ১০-৮৯-৫

অতঃপর মহর্ষি ভৃগু কৈলাসে গেলেন। দেবাধিদেব ভগবান শংকর ভ্রাতা ভৃগুকে আসতে দেখে আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন আর তাঁকে আলিঙ্গন দান করবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করলেন। ১০-৮৯-৫

> নৈচ্ছৎত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেব\*চুকোপ হ। শূলমুদ্যম্য তং হস্তুমারেভে তিগালোচনঃ॥ ১০-৮৯-৬

কিন্তু মহর্ষি ভৃগু তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন—তুমি লোক ও বেদ মর্যাদা লঙ্খনকারী তাই আলিঙ্গনের অযোগ্য। শ্রীভৃগুর কথা ভগবান শংকরকে ক্রোধান্বিত করল। তিনি রক্ষচক্ষু হয়ে ত্রিশূল তুলে মহর্ষি ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলেন। ১০-৮৯-৬

পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্তুয়ামাস তং গিরা।

অথো জগাম বৈকুষ্ঠং যত্র দেবো জনার্দনঃ॥ ১০-৮৯-৭

কিন্তু তখন দেবী পার্বতী মহাদেবের শ্রীচরণে পতিত হয়ে বহু অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁর ক্রোধ প্রশমন করলেন। এইবার শ্রীভৃগু ভগবান বিষ্ণুর নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। ১০-৮৯-৭

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ।

তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্যা সতাং গতিঃ॥ ১০-৮৯-৮

স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্।

আহ তে স্বাগতং ব্ৰহ্মন্ নিষীদাত্ৰাসনে ক্ষণম্।

অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো॥ ১০-৮৯-৯

তখন ভগবান বিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে শায়িত ছিলেন। শ্রীভৃগু তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর বক্ষঃস্থলে সজোরে পদাঘাত করলেন। ভক্তবৎসল ভগবান বিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি শয্যা থেকে নেমে এলেন এবং মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রণামান্তে তিনি বললেন—ব্রহ্মন্! আপনি স্বাগত। এখানে এসে আপনি আমাকে কৃপা করলেন। এই আসনে উপবেশন করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে নিন। হে প্রভু! আপনার শুভাগমনের সংবাদ আমার জ্ঞাত ছিল না। তাই আমি আপনার অভ্যর্থনা করতে পারিনি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ১০-৮৯-৮-৯ অতীব কোমলৌ তাত চরণৌ তে মহামুনে। ইত্যুক্তা বিপ্রচরণৌ মর্দয়ন স্বেন পাণিনা॥ ১০-৮৯-১০

আপনার শ্রীপাদপদা অতিশয় কোমল – এইরূপ বলে শ্রীভগবান মহামুনি শ্রীভৃগুর পদসেবা করতে লাগলেন। ১০-৮৯-১০

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাং\*চ মদ্গতান্।

পাদোদকেন ভবতস্থীর্থানাং তীর্থকারিণা॥ ১০-৮৯-১১

তিনি আরও বললেন—হে মহর্ষি! আপনার পাদোদক তীর্থসকলকেও পবিত্রতা প্রদান করে থাকে। আপনি সেই পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক, আমাকে ও আমার অন্তর্গত লোকপালদের পবিত্র করুন। ১০-৮৯-১১

অদ্যাহং ভগবঁল্লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।

বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥ ১০-৮৯-১২

তিনি আরও বললেন—ভগবন্! আপনার শ্রীপাদপদ্যের স্পর্শ লাভ করে আমার সমস্ত পাপ বিধৌত হল। আজ আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হয়ে গোলাম। আপনার চরণ চিহ্নিত আমার বক্ষঃস্থলে এখন লক্ষ্মী নিত্য নিবাস করবেন। ১০-৮৯-১২

### শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণে বৈকুপ্ঠে ভৃগুস্তনান্দ্রয়া গিরা।

নিৰ্বৃতস্তৰ্পিতস্থৃষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠো২শ্ৰুলোচনঃ॥ ১০-৮৯-১৩

শ্রীশুকদেব বললেন–যখন শ্রীভগবান সুকোমল বাণীতে এইরূপ বললেন তখন শ্রীভৃগু পরম সুখী ও পরিতৃপ্ত হলেন। প্রীতি ও ভক্তি আবেগে

গদ্গদ হয়ে তিনি সজল নয়ন হয়ে গেলেন ও মৌন হয়ে রইলেন। ১০-৮৯-১৩

পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্।

স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ॥ ১০-৮৯-১৪

পরীক্ষিৎ! শ্রীভৃগু তারপর সেই ব্রহ্মবাদী মুনিদের যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করলেন আর সকল ঘটনাই তাঁদের সবিস্তারে জানালেন। ১০-৮৯-১৪

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।

ভূয়াসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোহভয়ম্॥ ১০-৮৯-১৫

শ্রীভৃগু বিবৃত ঘটনাসকল মুনি-ঋষিদের বিশ্ময়ান্বিত করল। তাঁদের সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হল। তাঁরা জানলেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুই; কারণ তা যে শান্তি আর অভয়ের উদ্গমস্থল। ১০-৮৯-১৫

ধর্মঃ সাক্ষাদ্ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যং চ তদন্বিতম্।

ঐশ্বর্যং চাষ্ট্রধা যম্মাদ যশশ্চাতামলাপহম॥ ১০-৮৯-১৬

ভগবান বিষ্ণু থেকেই সাক্ষাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্ট ঐশ্বর্য এবং চিত্তশুদ্ধি প্রদায়ক যশ লাভ হয়ে থাকে। ১০-৮৯-১৬

মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্।

অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ প্রমাং গতিম্॥ ১০-৮৯-১৭

শান্ত, সমচিত্ত, অকিঞ্চন ও সকলকে অভয়প্রদানকারী সাধু-মুনিদের তিনিই একমাত্র গতি। এই কথা সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। ১০-৮৯-১৭

সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্তির্বাক্ষণাস্ত্রিস্টদেবতাঃ।

ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ॥ ১০-৮৯-১৮

সত্ত্তণ তাঁর পরম প্রিয়, সত্ত্ব তাঁর প্রিয় মূর্তি আর ব্রাহ্মণ হলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি সাধুগণ তাঁর ভজনা করেন। ১০-৮৯-১৮

> ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ। গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তত্তীর্থসাধনম্॥ ১০-৮৯-১৯

রাক্ষস, অসুর এবং দেবতা এই তিন মূর্তিই শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়াসৃষ্ট। তার মধ্যে সত্ত্বময়ী দেবতামূর্তিই তাঁকে লাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায়। সমস্ত পুরুষার্থ স্বয়ং তিনিই। ১০-৮৯-১৯

### শ্রীশুক উবাচ

এবং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে। পুরুষস্য পদাস্ভোজসেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥ ১০-৮৯-২০

শ্রীশুকদেব বললেন–পরীক্ষিৎ! মানবকুলের সংশয় নিবারণের জন্যই ঋষিগণ এইরূপ দৃশ্যপট তৈরি করেছিলেন। তাঁদের নিজেদের জন্য কিছুই জানবার ছিল না। কেননা ভগবানের চরণকমলের সেবা করে তাঁরা ইতিমধ্যেই পরমপদ লাভ করেছিলেন। ১০-৮৯-২০

### সূত উবাচ

ইত্যেতন্মনিতনয়াস্যপদাগন্ধপীযৃষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ। সুশ্লোকং শ্রবণপুটেঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং পান্থো২ধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি॥ ১০-৮৯-২১

শ্রীসূত বললেন–হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান পুরুষোত্তমের এই পরম কমনীয় লীলাকথা জন্ম-মৃত্যুরূপ ভবভয়নাশক। তা ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত সুগন্ধে পরিপূর্ণ মধুময় সুধাধারাসম। এই সংসার পথে নিরন্তর পরিভ্রমণকারী পথিকের জন্য এটি সুধাসম, তা শ্রবণপথে ধারণ করলে পথশ্রম ও অবসাদ দূরীভূত হয়ে থাকে। ১০-৮৯-২১

### শ্রীশুক উবাচ

একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ। জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত॥ ১০-৮৯-২২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের প্রভাব সম্বন্ধে একটি ঘটনা তোমাকে বলব। একবার দ্বারকাপুরীতে ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতেই একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১০-৮৯-২২

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ।

ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ॥ ১০-৮৯-২৩

ব্রাহ্মণ তার মৃতপুত্রের দেহ নিয়ে নিজে রাজপ্রাসাদ দ্বারে গেলেন এবং সেইখানে মৃতপুত্রকে রেখে শোকাতুর হয়ে বিলাপ করে বলতে লাগলেন। ১০-৮৯-২৩

ব্রহ্মদিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ।

ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোহর্ভকঃ॥ ১০-৮৯-২৪

এতে সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, ধূর্ত, কৃপণ এবং বিষয়ী রাজার কর্মদোষেই আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। ১০-৮৯-২৪

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।

প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ॥ ১০-৮৯-২৫

যে রাজা হিংসাশ্রয়ী, দুশ্চরিত্র ও অজিতেন্দ্রিয়, তাকে যে প্রজারা রাজা জ্ঞানে সেবা করে তারা দরিদ্র ও নিত্যদুঃখী হয়ে থাকে আর প্রতিনিয়ত সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে। ১০-৮৯-২৫ এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্কৃতীয়ং ত্বেবমেব চ।

বিসূজ্য স নূপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত॥ ১০-৮৯-২৬

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ তার দিতীয় ও তৃতীয় পুত্রও ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদের দেহ রাজদ্বারে রেখে গেলেন আর একই কথা বলে গেলেন। ১০-৮৯-২৬

তামৰ্জুন উপশ্ৰুত্য কৰ্হিচিৎ কেশবান্তিকে।

পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত॥ ১০-৮৯-২৭

নবম বালকের মৃত্যু হলে যখন ব্রাহ্মণ আবার রাজদ্বারে এলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জুনও উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অর্জুন বললেন। ১০-৮৯-২৭

কিংস্বিদ্ ব্রহ্মংস্ত্রন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ।

রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাক্ষণাঃ সত্রমাসতে॥ ১০-৮৯-২৮

ব্রহ্মন্! আপনার নিবাসস্থান দ্বারকায় কি ধনুকধারী কোনো ক্ষত্রিয় নেই! মনে হচ্ছে যেন সকলেই যদুবংশীয় ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন আর প্রজাপালন কার্য ত্যাগ করে যজ্ঞ করবার জন্যই বসে আছেন। ১০-৮৯-২৮

ধনদারাত্মজাপূক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।

তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ॥ ১০-৮৯-২৯

ক্ষত্রিয়গণ জীবিত থাকতে যে রাজ্যে প্রজাগণ ও ব্রাহ্মণগণ ধনসম্পদ, স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে দুঃখ ভোগ করে সে রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ই নয়, ক্ষত্রিয় বেশে অন্নভোজী নট মাত্র। তাদের ক্ষত্রিয় জন্ম বিফল। ১০-৮৯-২৯

অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ।

অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোহগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকলাম্বঃ॥ ১০-৮৯-৩০

হে ব্রাহ্মণদেবতা! আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। আমি আপনার সন্তানকে রক্ষা করব। যদি আমি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি তাহলে অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। ১০-৮৯-৩০

#### ব্রাহ্মণ উবাচ

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।

অনিরুদ্ধো২প্রতিরথো ন ত্রাতুং শরুবন্তি যৎ॥ ১০-৮৯-৩১

তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ।

চিকীর্ষসি তুং বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রহ্দধাহে বয়ম্॥ ১০-৮৯-৩২

ব্রাহ্মণ বললেন–হে অর্জুন! দ্বারকায় শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর প্রদ্যুস্ন ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা অনিরুদ্ধও যখন আমার বালকদের রক্ষা করতে অসমর্থ আর যে কার্য জগদীশ্বরের জন্যও সুকঠিন, তা তুমি কেমন করে করবে? এ তোমার মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। তোমার কথায় আদৌ ভরসা পাচ্ছি না। ১০-৮৯-৩১-৩২

### অর্জুন উবাচ

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ।
অহং চৈবার্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥ ১০-৮৯-৩৩

অর্জুন বললেন–ব্রহ্মন্! আমি বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অথবা প্রদ্যুদ্ধ নই। আমি বিশ্ববিখ্যাত গাণ্ডীব ধনুকধারী সেই অর্জুন। ১০-৮৯-৩৩

### মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্যং ত্র্যম্বকতোষণম্। মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাং প্রভা॥ ১০-৮৯-৩৪

হে ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি আমার পরাক্রমের তিরস্কার করবেন না। আপনি জানেন না, আমি তো নিজ পরাক্রমে ভগবান শংকরকেও সম্ভষ্ট করেছিলাম। ভগবন্! আর কী বলব, যুদ্ধে আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পরাজিত করে আপনার সন্তানকে ফিরিয়ে আনব। ১০-৮৯-৩৪

এবং বিশ্রস্তিতো বিপ্রঃ ফাল্পনেন পরংতপ।

জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্যং নিশাময়ন্॥ ১০-৮৯-৩৫

পরীক্ষিৎ! যখন অর্জুন সেই ব্রাহ্মণকে এইরূপ আশ্বাসবাণী শোনালেন তখন সেই ব্রাহ্মণ সকলের সামনে অর্জুনের প্রশংসা করতে করতে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন। ১০-৮৯-৩৫

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্যায়া দিজসত্তমঃ।

পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জুনমাতুরঃ॥ ১০-৮৯-৩৬

অনন্তর ব্রাক্ষণপত্নীর প্রসবকাল উপস্থিত হলে ব্রাক্ষণ ভয়ে কাতর হয়ে অর্জুনের কাছে এলেন এবং বললেন –এইবার তুমি আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো। ১০-৮৯-৩৬

স উপস্পৃশ্য শুচ্যস্তো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।

দিব্যান্যস্ত্রাণি সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে॥ ১০-৮৯-৩৭

এই কথা শ্রবণ করে অর্জুন শুদ্ধ জলে আচমন করে ভগবান শংকরকে স্মরণ করলেন। অতঃপর দিব্যাস্ত্রসকল স্মরণ করে তিনি গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করে তা হস্তে ধারণ করলেন। ১০-৮৯-৩৭

> ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ। তির্যগৃধ্বমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্॥ ১০-৮৯-৩৮

অর্জুন মন্ত্রপূত অস্ত্রশস্ত্র দারা শরবর্ষণ করে প্রসবগৃহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এইভাবে তিনি উর্ধ্ব, অধঃ ও তির্যক সকল দিক আবৃত করে সূতিকাগারকে এক শরপিঞ্জরে পরিণত করলেন। ১০-৮৯-৩৮

ততঃ কুমারঃ সংজাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্ মুহুঃ।

সদ্যোহদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা॥ ১০-৮৯-৩৯

অতঃপর ব্রাহ্মণীর এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল যে বারে বারে রোদন করছিল। কিন্তু হঠাৎ শিশু সশরীরে আকাশ পথে অন্তর্ধান হয়ে গোল। ১০-৮৯-৩৯

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ।

মৌঢ্যং পশ্যত মে যোহহং শ্রহ্দধে ক্লীবকত্থনম্॥ ১০-৮৯-৪০

এইবার সেই ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই অর্জুনের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—আমার মূর্খামির শেষ নেই। আমি এই নপুংসকের ঔদ্ধত্যে বিশ্বাস করেছিলাম। ১০-৮৯-৪০

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ।

যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোহন্যস্তদবিতেশ্বরঃ॥ ১০-৮৯-৪১

প্রদ্যুম, অনিরুদ্ধ এমনকি বলরাম এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাকে রক্ষা করতে পারলেন না, তাকে আর কে রক্ষা করবে? ১০-৮৯-৪১

ধিগর্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ।

দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্মতিঃ॥ ১০-৮৯-৪২

ধিক অর্জুন! ধিক তার দন্তে পরিপূর্ণ গাণ্ডীব ধনুক! মিথ্যাচারী অর্জুন নির্বোধ! আহাম্মকি করে বলে যে, সেই বালককে ফিরিয়ে আনবে যাকে মৃত্যু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ১০-৮৯-৪২

এবং শপতি বিপ্রমৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্পনঃ।

যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান যমঃ॥ ১০-৮৯-৪৩

ব্রাহ্মণ যখন এইভাবে অর্জুনের নিন্দা করলেন, তৎক্ষণাৎ অর্জুন যোগবলে ভগবান যমরাজের নিবাসস্থান সংযমনী পুরীতে উপস্থিত হলেন। ১০-৮৯-৪৩

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্।

আগ্নেয়ীং নৈর্স্পতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ।

রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ॥ ১০-৮৯-৪৪

সেখানে তিনি ব্রাক্ষণের সন্তানদের দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি শস্ত্র উত্তোলন করে ক্রমশ ইন্দ্র, অগ্নি, নির্স্তি, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ সকলের পুরীতে, অতলাদি নিম্নলোকে ও মহর্লোকাদি স্বর্গের উর্ধ্বলোকে গমন করলেন। ১০-৮৯-৪৪

ততোহলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ।

অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিবেধতা॥ ১০-৮৯-৪৫

সেই সকল স্থান ও অন্যান্য স্থানে অন্বেষণ করেও অর্জুন ব্রাক্ষণের পুত্রদের পেলেন না। প্রতিজ্ঞা পালনে বিফল এইবার তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই কার্য থেকে বিরত করে বললেন। ১০-৮৯-৪৫

দর্শয়ে দ্বিজসূন্ংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা।

যে তে নঃ কীর্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি॥ ১০-৮৯-৪৬

ভাই অর্জুন! তুমি নিজেকে শেষ করতে যেও না। আমি তোমাকে ব্রাক্ষণের সকল পুত্রদেরই এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। আজ যারা তোমার নিন্দায় মুখর, তারাই পরে অক্ষয় বিমল কীর্তির জয়গান করবে। ১০-৮৯-৪৬

ইতি সংভাষ্য ভগবানর্জুনেন সহেশ্বরঃ।

দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশং॥ ১০-৮৯-৪৭

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এরূপ বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দিব্য রথে আরোহণ করলেন আর পশ্চিম দিকে গমন করলেন। ১০-৮৯-৪৭

সপ্ত দ্বীপান্ সপ্ত সিন্ধূন্ সপ্তসপ্তগিরীনথ।

লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ॥ ১০-৮৯-৪৮

তিনি সপ্তপর্বতবিশিষ্ট দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র এবং লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করলেন। ১০-৮৯-৪৮

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ।

তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ॥ ১০-৮৯-৪৯

পরীক্ষিৎ! রথের অশ্ব শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রম্ভ হয়ে ঘুরতে লাগল। অন্ধকারে তাদের কোনো কিছুই দেখবার উপায় ছিল না। ১০-৮৯-৪৯

তান্ দৃষ্ট্যা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ।

সহস্রাদিত্যসংকাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ॥ ১০-৮৯-৫০

তখন যোগেশ্বরদেরও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বসকলের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সহস্র সহস্র সূর্যসম জ্যোতির্ময় তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। ১০-৮৯-৫০

### তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্ বিদারয়দ্ ভূরিতরেণ রোচিষা। মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমুঃ॥ ১০-৮৯-৫১

সুদর্শন চক্র নিজ জ্যোতির্ময় তেজে স্বয়ং শ্রীভগবানসৃষ্ট সেই ভয়ংকর ও দুর্গম অন্ধকারকে ভেদ করে এগিয়ে চলল। তখন মনে হচ্ছিল যেন ভগবান শ্রীরামের শর ধনুক ত্যাগ করে মনের তীব্র গতিতে রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করছে। ১০-৮৯-৫১

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।

সমশ্বানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্পনঃ প্রতাড়িতাক্ষোহপিদধেহক্ষিণী উভে॥ ১০-৮৯-৫২

এইভাবে সুদর্শন চক্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আর রথ অন্ধকারের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল। সেই অন্ধকার জগতের শেষে ছিল অপার অনন্ত পরম জ্যোতি। সেই জ্যোতিতে অর্জুনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ১০-৮৯-৫২

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্মিভূষণম্।

তত্রাজুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্॥ ১০-৮৯-৫৩

অতঃপর শ্রীভগবানের রথ দিব্য জলরাশিতে প্রবেশ করল। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল আর তা জলে গোলাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল। সেইখানে এক অতি সুন্দর ভবন দেখা গোল যাতে ছিল দেদীপ্যমান সহস্র সহস্র মণিময় স্তন্তের অপরূপ শোভার বিস্তার। স্থান ছিল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। ১০-৮৯-৫৩

তিমান্ মহাভীমমনন্তম্ভুতং সহস্রমূর্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।

বিভ্রাজমানং দ্বিগুণোল্বণেক্ষণং সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহুম্॥ ১০-৮৯-৫৪

সেই ভবনে ভগবান শ্রীশেষ অনন্তনাগ ছিলেন। তাঁর শরীর অতি ভয়ানক এবং অদ্ভুত ছিল। তাঁর সহস্র মস্তক, প্রতি ফণায় অবস্থিত মণিসমূহের দীপ্তিতে তা দীপ্তিমান ছিল। প্রতি ফণায় দুইটি করে নেত্র ছিল যা অতি ভয়ংকর লাগছিল। তাঁর সম্পূর্ণ দেহ ছিল কৈলাসসম শ্বেতবর্ণ। তিনি ছিলেন নীলকণ্ঠ ও নীলজিহ্বা। ১০-৮৯-৫৪

দদর্শ তদ্যোগসুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্।

সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্॥ ১০-৮৯-৫৫

পরীক্ষিৎ! অর্জুন দেখলেন যে অনন্তনাগের সুখশয্যায় সর্বব্যাপী মহাপ্রভাবশালী পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বিরাজমান রয়েছেন। তিনি নবনীরদ কান্তি শ্যামসুন্দর অঙ্গ। তাঁর পরিধানে মনোহর পীতাম্বর, বদনমণ্ডলে প্রসন্নতার পরিব্যাপ্তি এবং মনোহর আয়তলোচন। ১০-৮৯-৫৫

মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডলপ্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্।

প্রলম্বচার্বস্টভুজং সকৌস্তুভং শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়া বৃতম্॥ ১০-৮৯-৫৬

মহামূল্য মণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের আলোকে তাঁর সহস্র কুঞ্চিত অলকদাম দেদীপ্যমান। তাঁর অষ্টবাহু মনোহর ও আজানুলম্বিত। তাঁর কণ্ঠে কৌস্তভমণি, বক্ষঃস্থলে শ্রীবংস চিহ্ন। তিনি আজানুলম্বিত বনমালায় পরিশোভিত। ১০-৮৯-৫৬

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈশ্চক্রাদিভির্মূর্তিধরৈর্নিজায়ুধেঃ।

পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভির্নিষেব্যমাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্॥ ১০-৮৯-৫৭

অর্জুন শ্রীভগবানের নন্দ সুনন্দাদি পার্ষদগণ, সুদর্শন চক্র আদি মূর্তিমান অস্ত্রশস্ত্রসকল, মূর্তিমতী শক্তি চতুষ্টয় পুষ্টি, কীর্তি, শ্রী ও অজা এবং সম্পূর্ণ ঋদ্ধিসমূহকে দেখতে পেলেন। তাঁরা সকলেই ব্রহ্মাদি লোকপালদের অধীশ্বর শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন। ১০-৮৯-৫৭

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো জিষ্ণু তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ।

তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্বদ্ধাঞ্জলী সম্মিতমূর্জয়া গিরা॥ ১০-৮৯-৫৮

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ শ্রীঅনন্ত ভগবানকে প্রণাম করলেন। অর্জুন তাঁর দর্শন লাভ করে ভীত হয়ে পড়েছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রণামের পরে তিনিও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ব্রহ্মাদি লোকপালদের প্রভু বিভুপুরুষ হাসতে হাসতে সুমধুর অথচ গন্তীর স্বরে বললেন। ১০-৮৯-৫৮

> দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ১০-৮৯-৫৯

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জুন! আমি তোমাদের দর্শন করবার নিমিত্ত ব্রাক্ষণের বালকদের আমার কাছে আনিয়ে রেখেছিলাম। তোমরা আমার কলায় পুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছ। ভূভারস্বরূপ অসুরদের বধ করে তোমরা তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো। ১০-৮৯-৫৯

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।

ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥ ১০-৮৯-৬০

তোমরা দুইজন শ্রেষ্ঠ ঋষি নর ও নারায়ণ। তোমরা পূর্ণকাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও জগতের স্থিতি আর লোকরক্ষার জন্য তোমাদের ধর্মাচরণ করা আবশ্যক। ১০-৮৯-৬০

> ইত্যাদিষ্টো ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা। ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্॥ ১০-৮৯-৬১ ন্যবর্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহাষ্টৌ যথাগতম্। বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ॥ ১০-৮৯-৬২

যখন পরমেষ্ঠী ভগবান বিভু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ আদেশ দিলেন তখন তা শিরোধার্য করে তাঁরা তাঁকে নমস্কার করলেন আর আনন্দ সহকারে ব্রাহ্মণের পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে একই পথে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ তাদের বয়স অনুসারে ছোট-বড় ছিল কিন্তু এখন তাদের রূপ ও আকৃতি যেন সদ্যোজাত শিশুর মতন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাদের নিজ পিতার হস্তে অর্পণ করলেন। ১০-৮৯-৬১-৬২

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।

যৎ কিঞ্চিৎ পৌরিষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্॥ ১০-৮৯-৬৩

ভগবান বিষ্ণুর পরমধাম প্রত্যক্ষ করে অর্জুনের আশ্চর্যের সীমা রইল না। জীবের পরাক্রমসকল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে তাঁর এই অনুভূতি লাভ হল। ১০-৮৯-৬৩

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্যাণীহ প্রদর্শয়ন্।

বুভুজে বিষয়ান গ্রাম্যানীজে চাত্যুর্জিতৈর্মখৈঃ॥ ১০-৮৯-৬৪

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের এইরূপ আরও অনেক ঐশ্বর্য ও বীর্যসম্পন্ন লীলাভিনয় হয়েছিল। অবশ্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এক সাধারণ ব্যক্তিসম জগতের বিষয় ভোগ করেছিলেন আর বড় বড় মহারাজাদের মতন বহু শ্রেষ্ঠ যজ্ঞও সম্পাদন করেছিলেন। ১০-৮৯-৬৪

প্রবর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাক্ষণাদিষু।

যথাকালং যথৈবেন্দ্রো ভগবাঞ্ছৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ॥ ১০-৮৯-৬৫

ঠিক যেমন ইন্দ্র প্রজাদের কল্যাণে উপযুক্ত কালে বর্ষণ করে থাকেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আদর্শ মহাপুরুষসম আচরণ করে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাদের সকল কাম্যবস্তু প্রদান করেছিলেন। ১০-৮৯-৬৫

### হত্বা নৃপানধর্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জুনাদিভিঃ। অঞ্জুসা বর্তয়ামাস ধর্মং ধর্মসূতাদিভিঃ॥ ১০-৮৯-৬৬

তিনি কিছু অধার্মিক রাজাদের স্বয়ং বধ করেছিলেন আর অন্যদের অর্জুনাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন। এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আদি ধার্মিক রাজাদের সাহায্যে তিনি জগতে অনায়াসে ধর্মমর্যাদা সংস্থাপন করেছিলেন। ১০-৮৯-৬৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দ্বিজকুমারানয়নং নাম একোননবতিতমোহধ্যায়ঃ॥

## নবতিতম অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিক্রমা

### শ্রীশুক উবাচ

BANG

সুখং স্বপূর্যাং নিবসন্ দারকায়াং প্রিয়ঃ পতিঃ।
সর্বসংপৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ॥ ১০-৯০-১
স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ।
কন্দুকাদিভির্হর্ম্যেরু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দু্যুভিঃ॥ ১০-৯০-২

নিত্যং সংকুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটেরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ॥ ১০-৯০-৩
উদ্যানোপবনাত্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু।
নির্বিশদ্ভঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ॥ ১০-৯০-৪
রেমে ষোড়শসাহস্রপত্মীনামেকবল্লভঃ।
তাবদ্বিচিত্ররূপোহসৌ তদ্গৃহেষু মহর্দ্ধিষু॥ ১০-৯০-৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! অলৌকিক সমৃদ্ধির প্রতীক দ্বারকানগর। নগরের রাজপথ ও জনপথ সকল মদস্রাবী গজ, সুসজ্জিত পদাতিক, অশ্ব ও কাঞ্চন মণ্ডিত রথসমূহে সদাসর্বদা পরিপূর্ণ থাকত। সেইখানে ছিল সুসমৃদ্ধ উদ্যান ও উপবনের প্রাচুর্য। পুল্পিত বৃক্ষসকল পুল্পভারে অবনত ও পরিশোভিত থাকত। উদ্যান-উপবনে ভ্রমরের গুঞ্জন ও বিহঙ্গকুলের কলকাকলি শোনা যেত। জগৎশ্রেষ্ঠ যদুবংশীয় বীরসকল সেই দ্বারকা নগরের সৌন্দর্য সেবন করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন। নগরের রমণীকুল অতি সুন্দর বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত থাকতেন আর তাঁদের অঙ্গে যৌবনের দিব্যদুর্যুতি দেখা যেত। যখন নিজ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে তাঁরা কম্পূকাদি ক্রীড়ায় মগ্ন থাকতেন তখন সহসা তাঁদের দেহের কোনো অঙ্গ দৃশ্যমান হয়ে গোলে যেন বিদ্যুতের দ্যুতি দেখা যেত। এই নগর দ্বারকা লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবানের নিবাসস্থান। যোড়শ সহস্রাধিক ভার্যাদের তিনি ছিলেন প্রাণবল্লভ। সেই পত্নীদের পৃথক মহলসকলও পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন ছিল। তাঁদের সাহ্চর্যদানে শ্রীভগবানকে অনেক অদ্ভুত রূপ ধারণ করতে হত আর তিনি প্রত্যেকর সঙ্গে বিহার করতেন। ১০-৯০-১-২-৩-৪-৫

প্রোৎফুল্লোৎপলকথ্লারকুমুদাস্ভোজরেণুভিঃ। বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ॥ ১০-৯০-৬ বিজহার বিগাহ্যাস্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ। কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্॥ ১০-৯০-৭

রানিমহলগুলি সুন্দর সরোবরে মণ্ডিত ছিল। সেই সরোবরের জলে নীল, পীত, শ্বেত, রক্ত আদি বিভিন্ন বর্ণের কমলদল প্রস্ফুটিত থাকত আর তাদের রেণুর দ্বারা চারদিক সুবাসিত হত। সরোবরসমূহে দলে দলে হংস, সারস আদি ঘুরে বেড়াত আর তাদের সুমধুর কূজন পরিবেশকে আরও আনন্দময় করে তুলত। সেই সরোবরসমূহে আর কখনো কখনো নদীতেও প্রবেশ করে শ্রীভগবান তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলকেলিতে প্রবৃত্ত হতেন। জলকেলি কালে পত্নীগণ যখন শ্রীভগবানকে বাহুপাশে আলিঙ্গন দান করতেন তখন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ পত্নীদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত। ১০-৯০-৬-৭

উপগীয়মানো গন্ধবৈর্দঙ্গপণবানকান্।

বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ॥ ১০-৯০-৮

জলকেলি কালে আকাশ বাতাস গন্ধর্বদের দ্বারা পরিবেশিত যশঃকীর্তনে আমোদিত থাকত। সূত, মাগধ এবং বন্দীজনের মৃদঙ্গ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া ও বীণাদি বাদ্যের শব্দ আনন্দকে ঔৎকর্ষ স্তরে উন্নীত করত। ১০-৯০-৮

> সিচ্যমানো২চ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ। প্রতিষিঞ্চন বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব॥ ১০-৯০-৯

পত্নীগণ কখনো কখনো অনুপম হাস্য লাস্য সহকারে পিচকারী দ্বারা শ্রীভগবানের উপর জলসিঞ্চন করে তাঁকে সিক্ত করে দিতেন। তিনিও অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের আনন্দদান করতেন। এইভাবে ভার্যাসকলের সঙ্গে তাঁর ক্রীড়া চলতেই থাকত। তখন মনে হত যেন যক্ষরাজ কুবের যক্ষিণীদের সঙ্গে জলবিহার করছেন। ১০-৯০-৯

তাঃ ক্লিম্বস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ।

কান্তং স্ম রেচকজিহীরষয়োপগুহ্য জাতস্মরোৎ সবলসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১০-৯০-১০

শ্রীভগবানের জলসিঞ্চনে সিক্তবসন পত্নীদের অঙ্গের বক্ষঃস্থল, জঙ্ঘাদি গুপ্তস্থান সকল আভাসে দৃশ্যমান হয়ে পড়ত। সেই রমণীদের বৃহৎ করবীবন্ধনে গ্রথিত পুষ্প সকল তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত আর তাঁরা শ্রীভগবানকে সিক্ত করতে করতে তাঁর পিচকারী কেড়ে নেওয়ার অছিলায় তাঁকে প্রেমালিঙ্গন করে নিতেন। শ্রীভগবানের স্পর্শলাভ করে তাঁর পত্নীগণের হৃদয়ে প্রেমভাবের সংবর্ধন হয়ে যেত আর তাঁদের বদনকমল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। এই সকল সময়ে রানিগণ পরম সৌন্দর্য ও শোভার আধার হয়ে উঠতেন। ১০-৯০-১০

কৃষ্ণস্ত তৎস্তনবিষজ্জিতকুষ্কুমস্রক্ ক্রীড়াভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ।

সিঞ্চন্ মুহুর্যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানো রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ॥ ১০-৯০-১১

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বনমালা রানিদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত। তিনি বিহারে অভিনিবিষ্টকালে তাঁর অলকাবলির হয়ে উঠত। শ্রীভগবানের ও রানিদের মধ্যে জলসিঞ্চন ক্রীড়া বারে বারে হতে থাকত। দেখে মনে হত যেন গজরাজ হস্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে আছে। ১০-৯০-১১

নটানাং নর্তকীনাং চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্। ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কুম্গো২দাৎতস্য চ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০-৯০-১২

জলকেলি সমাপনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভার্যাগণ অলংকারসকল নৃত্যগীত উপজীবী সেই নট এবং নর্তকীদের দান করে দিতেন। ১০-৯০-১২

### কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ। নর্মক্ষেলিপরিয়ুক্ষৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ॥ ১০-৯০-১৩

পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান এইভাবে নিজ পত্নীদের সঙ্গে নিত্য বিহার করতেন। তাঁর চলন, বলন, বীক্ষণ, হাস্য বিলাস ও আলিঙ্গন দান রানিদের চিত্তকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে রাখত। তিনি তখন অন্য বিষয়সমূহের চিন্তা থেকে বিরত থাকতেন। ১০-৯০-১৩

উচুর্মুকুন্দৈকধিয়োহগির উনাত্তবজ্জড়ম্।

চিন্তয়ন্ত্যোহরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শুণু॥ ১০-৯০-১৪

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রানিদের জীবনস্বরূপ, তিনি ছিলেন তাঁদের হৃদয়েশ্বর। তাঁরা নিত্য কমলনয়ন শ্যামসুন্দরের মধ্যেই মগ্ন থাকতেন, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলায় বিরত থেকে হঠাৎ তাঁরা অসম্বদ্ধ কথাবার্তা বলতে শুরু করতেন। শ্রীভগবানের উপস্থিতিতেও প্রেমোন্মাদ হেতু তাঁদের বিরহানুভূতি হত আর তখন তাঁরা ইচ্ছানুসারে বলতে থাকতেন। তোমাকে সেই কথাই বলব। ১০-৯০-১৪

### মহিষ্য উচুঃ

কুররি বিলপসি তৃং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্ভিন্নচেতা নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥ ১০-৯০-১৫

শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বলতেন—ও কুররী! এখন তো গভীর রাত্রি। জগৎ নিস্তব্ধ। দেখ, এখন নিজ অখণ্ড সন্তা গোপন করে স্বয়ং শ্রীভগবানও নিদ্রাগমন করছেন আর তুই জেগে? তুই রাত্রির পর রাত্রি জেগে থেকে বিলাপে রত কেন? ওরে সখী! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যমধুর উদার লীলাকটাক্ষ আমাদের মতন তোকেও বিদ্ধ করেনি তো? ১০-৯০-১৫

নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং রোরবীষি করুণাং বত চক্রবাকি।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিং বা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢ়ুম্॥ ১০-৯০-১৬

হে চক্রবাকী! তুই রাত্রিকালে চোখ বন্ধ করে আছিস কেন? তুই এমন করুণ স্বরে ভাবছিস যেন তোর পতিদেবতা বিদেশ চলে গেছেন! তবে তো তুই অতি দুঃখিনী। তবে যাই হোক, মনে হচ্ছে তোর হৃদয়েও আমাদের মতন শ্রীভগবানের দাসী হওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। এমন কি তুই তাঁর শ্রীচরণে অর্পিত পুষ্পমাল্য নিজ চঞ্চুতে ধারণ করতে চাস? ১০-৯০-১৬

ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদম্বন্ধলব্ধনিদ্রোহধিগতপ্রজাগরঃ।

কিং বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাপ্ত্নঃ প্রাপ্তাং দশাং ত্বং চ গতো দুরত্যয়াম্॥ ১০-৯০-১৭

ও সমুদ্র! তোমার তো তর্জন-গর্জনের শেষ নেই। তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? মনে হচ্ছে তোমার জেগে থাকবার রোগ হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়; আসল কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারছি। আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দর তোমার ধৈর্য, গান্তীর্য আদি স্বাভাবিক গুণ হরণ করে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাতেই কি তুমি আমাদের মতন এমন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ–যার কোনো ঔষধি নেই? ১০-৯০-১৭

তুং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।

কচ্চিমুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং তুং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ॥ ১০-৯০-১৮

হে চন্দ্রদেব! তোমার নিশ্চয়ই যক্ষ্মা হয়েছে তাই তুমি এত ক্ষীণজীবী। তুমি তো তোমার চন্দ্রালোকে অন্ধকার পর্যন্ত বিনাশে সক্ষম হও না। তোমারও কি এই অবস্থা আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দরের সুমিষ্ট কথা শুনে হয়েছে? তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেছ? তুমি কি তাঁর চিন্তাতেই বিভার হয়ে থাক? ১০-৯০-১৮

> কিম্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেহপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরন্॥ ১০-৯০-১৯

হে মলয়ানিল! আমরা তোর কি ক্ষতি করেছি যে তুই আমাদের চিত্তে কাম সঞ্চার করছিস? মনে হচ্ছে তোর জানা নেই যে শ্রীভগবানের তির্যক কটাক্ষপাতে তো আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েই আছে। ১০-৯০-১৯

মেঘ শ্রীমংস্কুমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।

অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োহস্মদিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃদস্তৎপ্রসঙ্গঃ॥ ১০-৯০-২০

হে শ্রীমান মেঘ! তোমার দেহের সৌন্দর্য তো আমাদের প্রিয়তমের অনুরূপই। আমরা জানি তুমি যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের পরম প্রিয়। তাই তো তুমি আমাদের মতনই প্রেমপাশে বাঁধা পড়ে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকো। দেখো তো! তুমি চিন্তাক্লিষ্ট আর তাঁর জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাও। তাই তো তাঁকে স্মরণ করে আমাদের মতনই বারে বারে তোমার অশ্রুপাত! হে শ্যামঘন! ঘনশ্যামের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া তো ঘরে বসে কষ্টকে ডেকে আনা। ১০-৯০-২০

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।

করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল॥ ১০-৯০-২১

ওরে কোকিল! তোর কণ্ঠে যেন মধু ঢালা। তোর কথাবার্তাও আমাদের প্রাণপ্রিয়র সুমিষ্ট বচনসম মধুর। সত্যই তোর কথায় মধু ঝরে যা প্রিয়তমের বিরহে মৃত প্রেমিকদের পুনর্জীবন দান করে। তুইই বল এখন আমরা তোর কোন্ প্রিয় কার্য করব? ১০-৯০-২১

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।

অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্॥ ১০-৯০-২২

হে প্রিয় পর্বত! তুমি অতি উদার স্বভাবসম্পন্ন। তুমিই এই ধরণিকেও ধারণ করে আছ। তুমি নড়াচড়াও কর না, কোনো কথাও বল না। মনে হয় যেন তুমি কোনো গুরুতর বিষয়ে গভীর চিন্তামগু। তবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। তোমার ইচ্ছা যে আমাদের মতনই। তুমি আমাদের স্তনসম বহু শৃঙ্গসমূহের উপর ভগবান শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করতে চাও। ১০-৯০-২২

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ কর্শিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ।

যদ্দ্ বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহ্বদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম॥ ১০-৯০-২৩

হে সমুদ্রভার্যা নদীসকল! এখন গ্রীষ্মকাল, তোমাদের প্রবাহে একান্ত জলাভাব; সেই প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্যও অনুপস্থিত। তোমরা কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছ। আমরা যেমন প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের প্রেমে পরিপূর্ণ কটাক্ষপাত লাভ না করে দীনহীন চিত্ত হয়ে পড়েছি আর কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছি, তেমন তুমিও মেঘদের কাছ থেকে নিজ প্রিয়তম সমুদ্রের জল না পেয়ে এমন দীনহীন হয়ে পড়েছ। ১০-৯০-২৩

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা।
কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা ব্রিয়াম্॥ ১০-৯০-২৪

হে হংস! এসো, ভালোই হল তুমি এসেছ। বসো, দুগ্ধ পান করো। হে প্রিয় হংস! শ্যামসুন্দরের খবর বলো। আমরা তোমাকে তাঁর দূত বলেই মনে করি। যিনি কারো বশীভূত হন না সেই শ্যামসুন্দর ভালো আছেন তো? আরে বাবা! তাঁর বন্ধুত্ব যে অস্থিরতায় পরিপূর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর। একটা কথা বলো—আমরা বলেছিলাম যে তুমি আমার পরম প্রিয়তম; তিনি কি সেই কথা মনে রেখেছেন? আরে যাও, আমি তোমার কাকুতিমিনতি শুনতে চাই না। যখন তিনি আমাদের পরোয়া করেন না তাহলে আমরাই বা তাঁর পিছন পিছন ঘুরে মরি কেন? হে ক্ষুদ্রের দৃত! আমরাও তাঁর কাছে যাব না। কি বললে? তিনি আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্যই আসতে চান। বেশ আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁকে এইখানে ডেকে আনো আর আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও; কিন্তু যেন লক্ষ্মীকে সঙ্গে এনো না। তিনি তাহলে কি লক্ষ্মীকে ছেড়ে এইখানে আসতে চান না? এ কেমন কথা? লক্ষ্মীই একজন যার ভগবানের সঙ্গে অনন্য প্রেম? আমাদের মধ্যে কি একজনও তেমন নেই? ১০-৯০-২৪

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।

ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম॥ ১০-৯০-২৫

শ্রীকৃষ্ণভার্যাদের যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এমনই পরম প্রেমের সম্বন্ধ ছিল যা তাঁদের পরমপদ লাভে সহায়ক হয়েছিল। ১০-৯০-২৫

শ্রুতমাত্রোহপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।

উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ॥ ১০-৯০-২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাথার সংকীর্তন বহু স্থানেই করা হয়েছে। সেই গান সুমধুর ও রমণীচিত্ত হরণকারী। তাহলে যে রমণীগণ তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মন যে শ্রীভগবান হরণ করে রেখেছিলেন, তা তো বলাই বাহুল্য। ১০-৯০-২৬

যাঃ সম্পর্যচরন্ প্রেম্ণা পদাসংবাহনাদিভিঃ।

জগদ্গুরুং ভর্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥ ১০-৯০-২৭

যে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞানে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন, পদসেবা করেছেন, স্নানাদিতে সাহায্য করেছেন, উত্তম বস্তু সহযোগে তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, তাঁদের তপস্যাদির বর্ণনা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? ১০-৯০-২৭

এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ।

গৃহং ধর্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্॥ ১০-৯০-২৮

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধু ব্যক্তিদের একমাত্র আশ্রয়। তিনি বেদোক্ত ধর্মে পুনঃপুন আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গৃহস্থাশ্রমই ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান। ১০-৯০-২৮

আস্থিতস্য পরং ধর্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্।

আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্॥ ১০-৯০-২৯

তাই তিনি গৃহস্তোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে তা করে দেখিয়েও দিয়েছেন। হে পরীক্ষিৎ! আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে তাঁর রানিদের সংখ্যা ছিল ষোড়শ সহস্র এক শত আট ছিল। ১০-৯০-২৯

তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্ট্রৌ যাঃ প্রাণ্ডদাহৃতাঃ।

রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্বশঃ॥ ১০-৯০-৩০

সেই শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী আদি আট পাটরানি ও তাঁদের পুত্রদের কথা তো আমি সবিস্তারে পূর্বেই বলেছি। ১০-৯০-৩০

একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোহজীজদাত্মজান্।

যাবত্য আত্মনো ভার্যা অমোঘগতিরীশ্বরঃ॥ ১০-৯০-৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীদের দশটি করে পুত্র সন্তান ছিল। অবশ্যই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই কারণ শ্রীভগবান তো স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও সত্যসংকল্প। ১০-৯০-৩১

তেষামুদ্দামবীর্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ।

আসন্মুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ১০-৯০-৩২

শ্রীভগবানের পরম পরাক্রমশালী পুত্রদের অষ্টাদশ জন তো মহারথী; তাঁরা জগদ্বিখ্যাত যশস্বী রূপেই খ্যাত। তাঁদের নাম শুনে রাখ। ১০-৯০-৩২ প্রদ্যান্ন\*চানিরুদ্ধ\*চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানু\*চিত্রভানুর্বৃকোহরুণঃ॥ ১০-৯০-৩৩
পুষ্করো বেদবাহু\*চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ।
চিত্রবাহুর্বিরূপ\*চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ॥ ১০-৯০-৩৪

প্রদ্যুম, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি এবং ন্যগ্রোধ। ১০-৯০-৩৩-৩৪

এতেষামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিষঃ।

প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবদ্ রুক্মিণীসুতঃ॥ ১০-৯০-৩৫

হে রাজেন্দ্র! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম। তিনি গুণে পিতৃতুল্যই ছিলেন। ১০-৯০-৩৫

স রুক্মিণো দুহিতরমুপ্রেমে মহারথঃ।

তস্মাৎ সুতোহনিরুদ্ধোহভূমাগাযুতবলান্বিতঃ॥ ১০-৯০-৩৬

মহারথী প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন; সেই কন্যার গর্ভেই শ্রীঅনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দশ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করতেন। ১০-৯০-৩৬

স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ।

বজ্রস্তাভবদ্ যস্তু মৌসলাদবশেষিতঃ॥ ১০-৯০-৩৭

রুন্মী দৌহিত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ নিজ মাতামহের পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন; তাঁরই গর্ভে বজ্রের জন্ম। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে সৃষ্ট মুষল দারা যদুবংশ বিনাশ হলে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। ১০-৯০-৩৭

প্রতিবাহুরভূত্তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ।

সুবাহোঃ শান্তসেনোহভূচ্ছতসেনস্ত তৎসুতঃ॥ ১০-৯০-৩৮

বজ্রের পুত্র হলেন–প্রতিবাহু; তাঁর পুত্র সুবাহু। সুবাহুর পুত্র শান্তসেন আর শান্তসেনের পুত্র শতসেন। ১০-৯০-৩৮

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্ৰজাঃ।

অল্পায়ুষোহল্পবীর্যাশ্চ অব্রহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ১০-৯০-৩৯

হে পরীক্ষিৎ! এই বংশে কেউই সন্তানহীন, ধনসম্পদহীন, অল্পায়ু ও অল্পশক্তি ছিলেন না। সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ ভক্ত। ১০-৯০-৩৯

যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্মণাম্।

সংখ্যা ন শক্যতে কর্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ॥ ১০-৯০-৪০

হে পরীক্ষিৎ! যদুবংশে যশস্বী ও পরাক্রমশালীদের সংখ্যা এত অধিক যে তার গণনা সহস্র বর্ষেও করা সম্ভব নয়। ১০-৯০-৪০

তিস্ৰঃ কোট্যঃ সহস্ৰাণামষ্টাশীতিশতানি চ।

আসন্ যদুকুলাচার্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্॥ ১০-৯০-৪১

শোনা যায় যে যদুবংশে বালকদের শিক্ষাদান হেতু তিন কোটি অষ্টআশি লক্ষ আচার্য নিযুক্ত ছিলেন। ১০-৯০-৪১

সংখ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।

যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণাস্তে স আহুকঃ॥ ১০-৯০-৪২

অতএব মহাত্মা যদুবংশীয়দের সংখ্যা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং মহারাজ উগ্রসেনের সঙ্গে দশ লক্ষ কোটির মতন সৈনিক থাকত। ১০-৯০-৪২

### দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ। তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা বাবধিরে॥ ১০-৯০-৪৩

হে পরীক্ষিৎ! প্রাচীন কালে দেবাসুর সংগ্রামকালে বহু ভয়ানক অসুর বধ হয়েছিল। তারাই পরে অহংকারে মত্ত হয়ে মানবরূপে উৎপন্ন হয়ে জনগণ নিপীড়ন করত। ১০-৯০-৪৩

> তিমগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে। অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ॥ ১০-৯০-৪৪

তাদের দমন করবার জন্য শ্রীভগবানের আদেশে দেবতাগণই যদুবংশে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। হে পরীক্ষিৎ! সেই যাদবদের একশত একটি কুল ছিল। ১০-৯০-৪৪

> তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ। যে চানুবর্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্বযাদবাঃ॥ ১০-৯০-৪৫

তাঁদের সকলের চোখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভু ও আদর্শরূপে ছিলেন। শ্রীভগবানের অনুবর্তী যাদবগণের সর্বতোভাবে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। ১০-৯০-৪৫

শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাদিকর্মসু।

ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥ ১০-৯০-৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তদ্গতচিত্তে যাদবগণ শয়ন-উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়ন ও অবগাহন আদি সময়ে নিজ দেহের হুঁশ রাখতে পারতেন না। শরীরকৃত কার্যসকল যন্ত্রবৎ যেন আপনাআপনিই হতে থাকত। ১০-৯০-৪৬

> তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং বিদ্বিট্স্পিপ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেহন্যযত্নঃ।

যন্নামামঙ্গলঘুং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্মঃ

কৃষ্ণসৈয়তন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য॥ ১০-৯০-৪৭

পরীক্ষিং! শ্রীভগবানের শ্রীপাদবিধৌতকারী শ্রীগঙ্গা অবশ্যই সমস্ত তীর্থের মধ্যে সুমহান ও পবিত্র। কিন্তু যখন পরমতীর্থস্বরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং যদুবংশে অবতার গ্রহণ করলেন তখন তো গঙ্গাবারি মাহাত্ম্য আপনাআপনি তাঁর সুযশতীর্থ অপেক্ষা কম হয়ে গোল। শ্রীভগবানস্বরূপের অনন্ত মহিমা; তাতে যেমন তাঁর প্রেমী ভক্ত সারূপ্য লাভ করে তেমনভাবে তাঁর বিদ্বেষী শত্রুও তাই লাভ করে থাকে। যে লক্ষ্মীশ্রীকে লাভ করবার নিমিত্ত মহান দেবতাগণ নিত্য সচেষ্ট থাকেন, তিনিই শ্রীভগবানের সেবায় প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকেন। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ অথবা উচ্চারণ, সকল অমঙ্গলকে বিনাশ করে থাকে। ঋষি বংশোদ্ভবদের মধ্যে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রবর্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই। তিনি নিজ হস্তে কালস্বরূপ চক্র ধারণ করে থাকেন। হে পরীক্ষিং! এমন শ্রীভগবানের ভূভার হরণ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। ১০-৯০-৪৭

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম। স্থিরচরবৃজিনঘুঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন কামদেবম্॥ ১০-৯০-৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়। যদিও তিনি নিত্য সর্বত্র উপস্থিতই থাকেন তবুও বলবার জন্য বলা হয় যে তিনি শ্রীদেবকীর গর্ভজাত। যদুবংশীয় বীরগণ পার্ষদরূপে তাঁর সেবা করে থাকেন। তিনি নিজ পরাক্রমে অধর্মের বিনাশ করেছেন। তিনি স্বভাবতই বিশ্বচরাচরের দুঃখ মোচন করে থাকেন। ব্রজের রমণীবৃদ্দ ও পুরনারীবৃদ্দ তাঁর মৃদুমন্দ হাস্য সম্বন্ধিত মুখমণ্ডলের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারেননি; তাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রেমভাব এসেছিল এবং সেই ধারাই আজও অব্যাহত। বস্তুত বিশ্বচরাচরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জয়জয়কার। জয় শ্রীকৃষ্ণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ। ১০-৯০-৪৮

### ইখং পরস্য নিজধর্মরিরক্ষয়াহহত্তলীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি। কর্মাণি কর্মকষণানি যদূত্রমস্য শ্রুয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥ ১০-৯০-৪৯

পরীক্ষিৎ! পরমাত্মা স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারা সীমিত নন। তাঁর দিব্য লীলাবিগ্রহ ধারণ ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষার জন্য। এই কর্ম সম্পাদনে তাঁকে যুগে যুগে বহু অদ্ভূত চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। তাঁর কর্মসকল ছিল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর স্মরণমননকারীগণ কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবেন। যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবার অধিকার লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁরা তাঁর সেই লীলাসকলই শ্রবণ-কীর্তন করবেন। ১০-৯০-৪৯

মর্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দশ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্তনচিন্তয়ৈতি।

তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং গ্রামাদ্ বনং ক্ষিতিভুজোহপি যযুর্যদর্থাঃ॥ ১০-৯০-৫০

হে পরীক্ষিৎ! যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন করেন তখন সেই ভক্তিই তাঁকে শ্রীভগবানের পরমধামে নিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে কালের গতি লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। কিন্তু শ্রীভগবানের ধামে কাল তো নিষ্ক্রিয়; সেখানে কালের গতি নেই। সেই ধাম লাভের কামনায় যুগে যুগে বহু রাজা মহারাজাগণও রাজ-ঐশ্বর্যাদি ত্যাগ করে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করেছেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করা সকলের নিত্য কর্তব্য বলেই জানবে। ১০-৯০-৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্বন্ধে উত্তরার্ধে শ্রীকৃষ্ণচরিতানুবর্ণনং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ॥

# BANGLADARSHAN.COM

॥দশম স্কন্ধ উত্তরার্ধ সমাপ্ত॥

॥হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥